# আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ডক্টর কির্ণচন্দ্র চৌধুরী

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড



# আন্তৰ্জাতিক সম্পৰ্ক (১৯১৯–বৰ্তমানকাল পৰ্যন্ত )

# আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

( ১৯১৯ - वर्जमामकान शर्यस )



# ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী,

अम. ब., बन.-बन. वि., शि-बरेह्-िछ.



মডার্ণ বুক এজেন্দী প্রাইভেট লিমিটেড ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্ন্ধী প্লীই, কলিকাতা-৭০০০৭৩ প্রকাশক:

শীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.

মডার্থ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
১০, বহিম চ্যাটার্জী খ্রীট্,
কলিকাতা-৭০০০৭৩



#### गृमा - व्यक्तित होका माता।

श्रवम मरवदाव : जूनारे, ১৯৬১

ৰিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৬৩

তৃতীর সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

**ठ**ष्ट्रर्थ मः खदन : जाननं, ১৯৬৮

পঞ্চম সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৭০

वर्ष मरकद्रव : मार्ट, ১৯৭৩

मश्चम मरस्रद्रव : फिरमस्त्, ১৯१७

9896

[ভারত সরকার প্রদত্ত স্বল্লমূল্য কাগজে মৃত্রিত ]

N. S. 84 Acc. No. 3011

ন্ত্ৰাকৰ:

শীলনিলকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায়

শালৰ প্ৰিণ্টাৰ্স

২ গুণৰি, হবি লোৰ গ্লীই,
কলিকাতা-৬

## প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার ইতিহাস বিষয়ের তৃতীয় পত্রে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' (১৯১৯ হইতে বর্তমানকাল) পাঠ্যস্ফচীভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯১৯ প্রীষ্টান্দ্র হউতে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস পড়িবার কোন ব্যবস্থা এই পাঠ্যস্ফচীতে করা হয় নাই। বিভিন্ন দেশের বর্তমান যুগের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস না জানিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস পড়িবার ব্যবস্থা কতটা স্থয়োক্তিক হইয়াছে, ভাহা আমার আলোচনা-বহিন্তুতি।

যাহা হউক, বর্তমানে স্নাতক পরীক্ষার্থীরা প্রায় সকলেই মাতৃভানার প্রন্নের উত্তর করিয়া থাকে। সেজগু এই পুস্তকথানি রচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

যে-সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্ম এই পুস্তকথানি রচিত হইয়াছে তাহাদের কাজে লাগিলে আমার শ্রম দার্থক হইবে।

এই পৃত্তকথানির ক্ষেত্রেও আমার সমকর্মী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সহাত্ত্তি পাইব ভরদা করি। পৃত্তকথানির উৎকর্ম সাধনে তাঁহাদের স্থচিস্তিভ মতামভ কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব। ইতি—

কলিকাতা, ২১শে জুলাই, ১৯৬১



গ্রন্থ

# সন্তম সংস্করণের ভূমিকা

'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক'-এর নপ্তম সংস্করণে বইথানির পুনরায় আগাগোড়া পরিমার্জন করা হইরাছে। ইহা তির 'দাম্প্রতিক প্রদাসমূহ' নামক অধ্যারে অতি দাম্প্রতিক কিছু কিছু তথ্য সংযোগ করা হইরাছে। আশা করি পরীক্ষার্থী ছাত্ত-ছাত্রীরা ভাহাতে উপকৃত হইবে।

যাঁহাদের সহ্বদয় আয়ুকুল্যে বইথানি সপ্তম সংস্করণে পদার্পণ করিল তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্তবাদ জানাই। ইতি—

কলিকাতা ডিনেম্বর, ১৯৭৬

গ্রন্থকার

विवन

गृष्टमा !

আন্তর্জাতিকভা, পৃ. ১; ব্যক্তি ও আন্ত-র্জাতিকতা, পৃ. ২; আন্তর্জাতিক সম্পার্ক, পৃ. ৩; বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্তার স্বরূপ পৃ. ৬; প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী, পৃ. ১; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পৃথিবীর জুলনামূলক আলোচনা, পৃ. ১৫।

প্রথম অধ্যায়: প্যারিসের শান্তি সম্মেলন: শান্তি-চুক্তি
( Paris Peace Conference: Peace
Settlement)

শান্তির প্রস্তৃতি, পৃ. ২২; প্যারিদের শান্তিসংম্মেনন, পৃ. ২৪; ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি,
পৃ. ২৯; ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির সমালোচনা,
পৃ. ৩০; ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিও উইল্মনীয়
নীতির মধ্যে অসামঞ্জ্য, পৃ. ৩৭; সেন্ট্
ভার্মেইনের শান্তি-চুক্তি, পৃ. ৪৭; নিউলির
শান্তি-চুক্তি, পৃ. ৪৯; ট্রিয়ানন-এর শান্তি-চুক্তি,
পৃ. ৪৯; সেভ্রে-এর শান্তি চুক্তি, পৃ. ৪৯;
ম্যাণ্ডেটন, পৃ. ৫০; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিভানিক শুক্র, পৃ. ৫০।

বিভীয় অধ্যায়: কভিপূরণ সমস্তা ও মিত্রপক্ষীর রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক ঝণ-পরিশোধ সমস্তা
( Problems of Reparation & InterAllied War Debts)

প্রথম বিখ্যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, পৃ. ৫৭, ডাওয়েজ পরিকল্পনা, পৃ. ৬১; ইরং কমিটি ও ইয়ং পরিকল্পনা, পৃ. ৬৫; মিত্রপক্ষীর পারশ্পরিক ঋব-পরিশোধ সমস্তা, পৃ. ৬১। পৃষ্ঠা

22-04

49-12

পঠা

তৃতীয় অধ্যায়: নিরাপতার স্ম্তা: লীগ-অব-ভাগন্স (Problem of Security: League of Nations )

40-100

আন্বর্জাতিক নিরাপতার প্রয়োজনীয়তা, পৃ. ৭৩; লীগ-অব-ন্তাশন্স, পু. ৭৫; নিরাপত্তার সমস্তা, পৃ. ৮০; ছেনিভা প্রোটোকোল, পৃ. ৮৫; লোকার্ণো চ্জিসমূহ, পু. ৮৯; কেলগ্-बिग्रं। চুक्ति वा भावित्मव हुकि, भु. २६ ; যৌধ নিবাপত্তা ও লীগ-অব-ভাশন্স, পৃ. ৯৮; निर्वाकदन ममचा, भृ. ১०२; निर्वाकदन मस्मानत्व रार्वजाव कावन, भू. ১১०; नीग-অব-তাশনস-এর বাহিরে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও নির্ব্তীকরণের চেষ্টা, পু. ১১২; नी-निवछीक्यन (ठष्टी, शु. ১১१; नीग-व्यव-নাশন্স ও আন্তর্জাতিক শান্তি, পৃ. ১২৩; লীগের কার্যকলাপ: নিরাপতা বক্ষার কার্যাদি. २२६; लीश-षद-खांगनम-এद म्लाग्यन; পৃ. ১২৯; লীগ-অব-গ্রাশন্স-এর বার্থতা, 9. 500 1

চতর্থ অধ্যার ঃ লোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যুত্থান: মোভিয়েত পররাষ্ট্র-সম্পর্ক (Rise of Soviet Russia: Soviet Foreign Relations )

389-386

দোভিয়েত বাশিয়ার অভ্যু**খান, পৃ. ১৩**৭; দোভিয়েত পরবাষ্ট্র-সম্পর্ক (১৯১৯-<sup>3</sup>৩৯), 9. 580 1

পঞ্চম অব্যায়: উইমার রিপাব লিক: জার্মানির পুনরভু্যখানঃ নাৎসি পররাষ্ট্র-সম্পর্ক (The Weimar Republic: German Resurgence: Nazi Foreign Relations)
উইমার বিপাব লিক, পৃ. ১৪৯;
প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানির অর্থ নৈতিক ত্র্দশা, পৃ. ১৫৫; নাৎসি পররাষ্ট্র-নীতি ও পররাষ্ট্র-সম্পর্ক, পৃ. ১৫৮; হিট্লার কর্তৃক ভার্সাই ও সেন্ট জার্মেইনের চুক্তি বাতিসকরণ, পৃ. ১৬৫; হিট্লারের অধীন জার্মানির উত্থান ও ইওরোপীয় রাজনৈতিক ভারসায়্যের পরিবর্তন, পৃ. ১৭০; রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গ, পৃ. ১৭০।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ফ্যালিস্ট ইডালির অন্যুখান: ফ্যালিস্ট্ পররাষ্ট্র-সম্পর্ক (Rise of Fascist Italy: Fascist Foreign Relations) যুদ্ধোত্তর ইতালি; ফ্যাদিজম্-এর উত্তব, পৃ. ১৭৯; ইতালির পরবাষ্ট্র-সম্পর্ক:ইতালি ও দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ, পৃ. ১৮৩; ইতালি ও ফ্রান্স, পৃ. ১৮৮।

সপ্তম অধ্যায় : ত্রিটিশ পররাষ্ট্র-সম্পর্ক (British Foreign Relations) ব্রিটিশ পরবাষ্ট্র-দম্পর্কের ম্লনীতি, পৃ. ১৯৫;

বিটিশ প্ররাষ্ট্র-পশকের ম্লনাতি, পৃ. ১৯৫;
ছই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বতী যুগে বিটিশ প্ররাষ্ট্র-সম্পর্ক, পৃ. ১৯৫।

অষ্ট্রম অধ্যায়: ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সম্পর্ক (Foreign Relations of France) প্রথম বিশ্বমূদ্ধোত্তর মূগে ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্তা, পু. ২০৬। 383-396

35-128

305-306

200-200

विवस

পুঠা

ৰবম অব্যার: মার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্ক (American Foreign Relations)

57 -- 575

मार्किन युक्तवाद्वेत भववाद्वे-मण्याद्वेत म्मनीकि, पृ. २১०।

শশৰ অধ্যায়: মণ্য-প্রাচ্য: আরব জাতীয়ভাবাদ: প্যালেন্টাইন সমস্তা (The Middle East: Arab Nationalism: Palestine Problem)

220-286

वधा-लाठा, शृ. २२०; जूतक, शृ. २२०;
नारमन-এর मिन, পৃ. २२६; जूतक्षत
भवताह्रे-मन्नक, পৃ. २२६; আরব জাতীয়ভাবাদ, পৃ. २२१; ইরাক, পৃ. २२৮; ট্রান্সজর্জান, পৃ. २२৮; হেজ্জাল: मউদি আরব,
পৃ. २२२; প্যানেদ্টাইন সমস্তা, পৃ. २००;
ইয়েমেন, পৃ. ২৫६; দিরিয়া ও লেবানন, পৃ.
२०६; মিশর, পৃ. ২৩१; পারক্ত বা ইরান,
পৃ. ২৪৩।

একাদশ অধ্যায়: তুদুর প্রাচ্য (The Far East)

জাপানের অভ্যাধান, পৃ. ২৪৬; জাপানী

শাস্ত্রাজ্যবাদ, পৃ. ২৪৬; চীন, পৃ. ২১১।

284-245

তাদশ অধ্যায়: ভোষণ-নীতি: দিনীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে (Policy of Appeasement: Second World War)

242-226

জাপান-ইতালি-জার্মানি ডোবণ, পৃ. ২৬২; জাপান, ১৯৩১-'৪৫: জাপান কর্তৃক মাঞ্চিয়া দথল, পৃ. ২৬২; ইতালি-ভোষণ: ইতালি কর্তৃক ইনিওলিয়া অধিকার, পৃ. ২৭০; শোনীয় অন্তয়্জ: বিতীয় বিশ্বযুক্তর মহডা, পৃ. ২৭০; জার্মানি-ভোষণ, পৃ. ২৭৬; ফল-ভার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি, পৃ. ২৭৭; বিতীয় বিশ্বযুক্তের কারণ ও ফলাকল, পৃ. ২৮১; যুদ্ধাবদান ও শান্তি চুক্তিশমূহ, পৃ. ২৮৬; শান্তির প্রস্তৃতি, পৃ. ২৮৭।

ক্রোদশ অধ্যায় : বিভীর বিশ্ব হৈত্ব পৃথিবী :
শাক্তি-চুক্তিসমূহ (World after the
Second World War : Peace Treaties)

দিতীর বিধানুদ্ধানসানে পৃথিবী, পৃ. ২৯৭;
শান্তি-চুক্তিগমূহ, পৃ. ২৯৯; ইতালির সহিত
থাক্ষরিত শান্তি-চুক্তি, পৃ. ৩০১; কথানিয়া,
বুলগেরিয়া ও হাকেবীর সহিত শান্তিচুক্তি, পৃ. ৩০২; কিন্সাণ্ডের সহিত
শান্তি-চুক্তি, পৃ. ৩০৩; ছার্মানির সহিত
শান্তি-চুক্তি, পৃ. ৩০৩; ছার্মানির সহিত
শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের সম্ভা, পৃ. ৩০৬;
ছাপানের সহিত শান্তি চুক্তি, পৃ. ৩০৮।

চতুদশ অধ্যায়: বিভায় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী: ঠাণ্ডা লড়াই (After the Second World War: Cold War)

> রাশিয়া, পৃ. ৩১২; পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গ, পৃ. ৩১৩; ঠাণ্ডা লড়াই, পৃ. ৩২২; উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা, পৃ. ৩২৫; ওয়ারসো চুক্তি, পৃ. ৩২৮; আঞ্চলিক

\$29--622

9000-5CB

রাষ্ট্রজোট: মধ্য-প্রাচ্য, পৃ. ৩২৮; বাগদাদ চুক্তি, পৃ. ৩৩•; অক্টেলিয়া-নিউজিলাাগু-মাকিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি, পৃ. ৩৩২; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি বা মানিলা চুক্তি, পৃ. ৩৩৩; আমেরিকা: রিও চুক্তি, পৃ. ৩৩২।

#### পঞ্চল অখ্যায়: দিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী (Post-World War II World)

७७१-8२१

দোভিয়েত বাশিয়া, পৃ. ৩৩৭; হাঙ্গেংীর বিলোহ ১৯৫৬, পৃ. ৪০; দোভিয়েত প্রবাষ্ট্র-নীভির পরিবর্তন, পু. ৩৪৮; গ্রেট ব্রিটেন, পৃ. ৩৫০; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পৃ. ৩৫১; ফ্রান্স, পু. ৩৫৪; দ্বিতীয় বিশ্ব-युष्तव व्यवावहिक भरत क्य-गार्किन रेमकी-नार्मंत्र कांत्रम, ७६६; कार्यानि: कार्यानित ঐক্য-সমস্তা, পৃ. ৩৫৮; বার্লিন দমস্তা, পৃ. ৬৬০; মধ্য-প্রাচ্য, পৃ. ৬৬৫; মিশর, পৃ. ৩৬৬; ইরাণ বা পারস্থা, পৃ. ৩৬৮; প্যালে-স্টাইন সমস্তা, পৃ. ৩৭১; তুরস্ক, পৃ. ৩৭৫; ইরাক, পৃ. ৩৭৬; সউদি আরব, পৃ. ৩৮০; हेरशरमन, भू. ७४२ ; मितिया ও नितानन, भू. ७৮७ ; त्नरानन, ७৮८ ; भिविशा, शृ. ७৮৫ ; এশিয়া: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া: চীন, পৃ. ৩৮৭; षांभान, मु. ७२४; हेत्मा-ठीन, भृ. ७२४; উত্তর বনাম দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, পৃ. ৩৯৭; रेक्नाति निया, भू. ८०६; भाकिसान, भू. ৪০৯; ভারতের প্রবাট্ট-নীডি, পু. ৪১২; ভারত ও ইন্দোনেশিয়া, পৃ. ৪১২; ভারত ও

নেপাল, পৃ. ৪১৩; ভারত ও তিব্বত,
পৃ. ৪১৪; ভারত ও ইন্দো-চীন, পৃ. ৪১৫;
ভারত ও চীন, পৃ. ৪১৬; ভারত ও রাশিয়া,
পৃ. ৪১৭; ভারত ও মিশর, পৃ. ৪১৮;
ভারত ও পউদি আরব, আফগানিস্থান, সিংহল,
পৃ. ৪১৮; ভারত ও পাকিস্তান, পৃ. ৪১৮;
ভারত ও আমেরিকা, ইংলত, পৃ. ৪২০;
ভারতের জোট-নিরপেক্ততার নীতি, পৃ. ৪২০।

বোড়শ অধ্যায়: আফ্রিকার জাগরণ (Resurgence of Africa)

কঙ্গো সমস্তা, পৃ. ৪২৭; আলজিরিয়ার সমস্তা, পৃ. ৪৩০ ৷

সপ্তদশ অধ্যায়: সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ (The United Nations)

সমিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড্
আশন্দ্-এর উৎপত্তি, ৪০০; সাধারণ
সভা, পৃ. ৪৪০; সাধারণ সভা বনাম
নিরাপত্তা পরিষদ, পৃ. ৪৪১; নিরাপত্তা পরিষদ
বা সিকিউরিটি কাউন্সিল, পৃ. ৪৪৪; অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, পৃ. ৪৪৬;
অহি পরিষদ, পৃ. ৪৪৮; আন্তর্জাতিক
বিচারালয়, ৪৪৯; ইউনাইটেড আশন্দ্:
আন্তর্জাতিক বিচারালয়, পৃ. ৪৫১; দপ্তর,
পৃ. ৪৫০; ইউনাইটেড্ আশন্দ্-এর
কার্যকলাণ, পৃ. ৪৪৪; কোরিয়ার যুদ্ধ ও
ইউনাইটেড্ আশন্দ্, পৃ. ৪৫৬; ইউনাইটেড্ আশন্দ্-এর কার্যকারিতা, ৪৬০;

824-802

800-863

লীগ অব-রাশন্স ও ইউনাইটেড ফাশন্স,
পৃ. ৪৬০; লীগ-অব-ডাশন্স, ও ইউনাইটেড
ভাশন্স-এর অধীনে শাভিম্লক ব্যবস্থা.
পৃ. ৪৬৫; ইউনাইটেড ফ্রাশন্স-এ ভিটো
প্রয়োগ, পৃ, ৪৬৮; নিরস্থীকরন সমস্ত:
পৃ. ৪৭০; ইওবোপীয় সংহতি, পৃ. ৪৮০;
আর্টাড, পৃ. ৪৮৬।

#### অষ্টাদশ অধ্যায়: সাম্প্রতিক প্রসন্তম্ভ (Current Topics)

665---68

দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষমা নীতি ও উহার আত্তর্গতিক ফলাফল, পু. ৪৯০; মালয়েশিরা, পু. ৪৯৬; মালয়েশিয়া हेल्ला-तिनिया भः घर्य. भ. ৫٠٠: लां अप भदिश्विति. गृ. ६०७; कि छेवा महते, शृ.६०१; ভाরত-চীন সংঘর্ষ প. ৫১০: ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক, পু. ৫১৬; ভারত ও পাকিন্তানের মধ্যে কচ্ছের রাণ এলাকা লইয়া দামরিক সংঘর্ষ, পু. ৫২০; ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ, পু. ৫২৫; চীন-দোভিয়েত বিবোধ, णु. eoo ; कम-हीन भी भाख विद्याध, भू. eoe ; পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহার প্রভাব, পৃ. ৫০৭; মধ্য-আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র, পু. ৫৪০; রোডেশিয়া সমস্তা, পু. ৪৪): ভারতে ত্রি-পাঞ্চিক শীর্ষ সম্মেলন, পু. ৫৪৮; পারমাণবিক শক্তি-সম্পন্ন দেশ হিসাবে কমিউনিস্ট চীনের অভাথান ও আন্তর্ভাতিক পবিস্থিতির পবিবর্তন, পু. ৫৪৯; মানব

অধিকারসমূহ, পৃ. ১০২; দক্ষিণ আক্রিকা,
পৃ. ১০৪; পল্ডিম-এনীর সংকট: আরবইজায়েল সংঘর্ষ, পৃ. ১০৬; পারমাণবিক
অন্তব্ধ নিরোধ-চুক্তি, পৃ. ১৯৭; আরব
নির্ধান্দেলন, পৃ. ১৭০; চেকোল্লোভাকিয়ার
ঘটনাসমূহ, পৃ. ১৭২; দক্ষিণ-পূর্ব এলিয়ার
ন্তন মার্কিন-নীতি, পৃ. ১৭৪; নির্প্তীকরণ
সমস্থা, পৃ. ১৭৪; কংঘাজ বা ক্যাঘোডিয়ায়
মার্কিন দৈল্ডের হস্তক্ষেপ, পৃ. ১৭৮; ভারত ও
পাকিস্তানের যুদ্ধ, পৃ. ১৭৯; চীনের বর্তমান
প্ররাষ্ট্রনীতি, পৃ. ১৮৬; ভারত-বাংলাদেশ
মৈত্রীচুক্তি, পৃ. ১৮৮; ভারত-দোভিয়্রেড চুক্তি,
পৃ. ১৯২; ভারত-দোভিয়েত মৈত্রী দূট্টকরণ,
পৃ. ১৯৬; চীনের সমিনিত জাতিপ্রের
সমস্তপদে অন্তর্ভুক্তি, পৃ. ১৯৮।

উত্তর-সংকেড:

4.5-658

Appendix A: Covenant of the League of
Nations and Charter of the
United Nations

I—xlii I—xxi

Appendix B: University Question Papers

### সূচনা

#### (Introduction)

আপ্রকাতিকতা (Internationalism): বিজ্ঞানের 214164 প্রিবী – প্রিবী কেন, সমগ্র দৌরলগংটাই যেন স্বল্পরিসর হট্যা গিয়াছে, দুর আজ নিকট হটয়'ছে: মগ্ৰান্তে মাত্ৰ আজ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ নিকেপ কবিতে সমৰ্থ হুইয়াছে। ট দের দেশ আজ ক্লকথার রাজ্য ছাডিয়া বাস্তবে পরিণত হুইয়াছে . চাঁদে মানুষ একাধিকবার প্রার্পিন করিয়া মানব-ইতিহাদের স্বাধিক বিশ্বয়কর অধ্যায় বচনা করিয়ণছে। প্রকৃতি আভ মাতুষের দাসাত্রদাসে পরিণত। প্রিবীর একপ্রান্ত হটতে অপর প্রান্তের দেশদমূহ আজ বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 🤧 সাংস্কৃতিক দিক্ দিয়া পরশার পরস্পার কর্তৃক প্রভাবিত। প্রিবীর বৃহত্তর মানব-গে। श्रीत भरता के का, मामश्रुक, महर्यांग । महत्रवात भाषारम পৃথিবীর বিভিন্নাংগের এক বুহৰৰ সভাতা গড়িয়া তোলাই যদি সভা জগতেৰ আদৰ্শ পরম্পর নির্ভরনীলতা হয় ভাষা হইলে পরম্পর বিবাদ-বিদম্বাদ, হিংসা-ছেব, যুদ্ধ-বিগ্রাহ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠা আজ সভাতার চরম আদর্শের দিকেই पागारेश हिन्याह, अकथा निःभः नाम वना हतन्। मः पर्य पात ममसाम भाव भाव भावाम অগ্রগতি সম্ভব। কন্ধ জলাশয়ে যেমন স্রোত নাই, ছোগ্রার-সংবৰ্ধ আৰু সমৰ্য-छाही बादक ना, भः पर्य विश्रीन वा क्रक मानव-शैजिशामत छ उमनि অপ্রগতির পড়া কোন প্রবাস বা অগ্রগতি থাকিবে না। ভাবজগং, বন্ধলগং, স্বক্ষেত্রেই একথা সমভাবে প্রযোজা। তথাপি সংশয় জাগে, মানব জাতি हम् ज वा এक वालक । नर्वाश्वक ध्वरमित मृत्यहे हु छित्रा हिन्तर्गाह । निह्न युक्तिवादमञ्ज मिक् मिशा वा ভाववामी कल्लबाश्चवन मृष्टिकनी शहेटक दम्यित मर्वकाश िक পমন্ত্রের মাধামে উল্লভ্ডম, শান্তি-শৃদ্ধানাপূর্ণ, বিবাদ-বিবেবহীন ঐক্যবদ্ধ মানবংগাঞ্জ বচনা তথা 'ঐক্যবন্ধ পৃথিবী' গড়িয়া ভোনাই আন্তর্জাতিকভার চরম আদর্শ ২৪য়া উচিত। কিন্তু রুচ বাস্তবের আবাতে এই ভাববাদ मार्थ्य । वाख्य वावनाव वावाशाश रहेबाहा। जाम उथा युक्तिवामीरमुद विख িব বাস্তবের চিত্র অপেক্ষা ভিন্নরূপ বলিয়াই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা সমস্তা, নানা

সংঘাত লাগিরাই আছে। বাস্তব জগতে ক্সনাজগৎ (Utopia) রচনা হয়ত কোনদিনই সম্ভব হইবে না। তাই আন্তর্জাতিক সমস্তা সমাধানে ক্সনা ও বাস্তবের যথাসম্ভব কার্যকরী সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হইবে। যুক্তিবাদকে বাস্তব অভিভ্ৰতা-প্রস্ত সমাধানের উপায় জ্ঞানদ্বারা প্রভাবিত করিয়া এই ছুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন

আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমন্ত্র সাধনের ইহাই হইল প্রকৃত পন্থা।

ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিকতা (Individual and Internationalism) ঃ
কিছুকাল প্রাবধি আন্তর্জাতিকতা তথা আন্তর্জাতিক সমস্তা যে-কোন সাধারণ
মানুষের চিতা থা জিঞ্জানা বহিভূতি ছিল। প্রতি রাষ্ট্রের কুটনৈতিক বিভাগের

পররাষ্ট্র বিভাগ ও কুটনীতিকগণের দায়িত্বে ধারণার পরিবর্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিবর্গ ছিলেন এ বিষয়ের একমাত্র কর্ণধার।
মৃদ্ধ-বিগ্রাহ বাধাইবার বা শান্তিখাপনের ক্ষমতা ছিল প্রত্যেক
দেশের পরবাধীয় বিভাগের হন্তে, কিন্তু মৃদ্ধ বাধিলে উহা
চালাইয়া ঘাইবার দান্তির দেশের ব্যক্তিমাত্রকেই প্রভাক্ষ বা
পরোক্ষভাবে বহন করিতে হুইত। আন্তর্জাতিক সমস্তা সম্পর্কে

করিতে পারিলেই আন্তর্জাতিক সমস্তার সমাধান সম্ভব হইবে।

ভাবিবার বা সমাধানের উপায় চিস্তা করিবার একমাত্র অধিকার ছিল পেশাদারী কুটনীজিকগণের ও পররাষ্ট্র মন্ত্রাদের, কিন্তু বর্তমান জগতে এই পরিম্বিভির সম্পূর্ণ

আন্তর্গতিক ও ব্যক্তির প্রতা**ক ও** প্রোক্ষ সংগ্রক পরিবর্তন ঘটিরাছে। আজ একজন সাধারণ মাফুলও আইজাতিক সম্পক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাদীন থাকিতে পারে না কারণ, আইজাতিক সমস্তার জটিগতা বা ফ্লাফ্ল তাহার দৈনন্দিন জাবনের গতিকেও নানাভাবে প্রস্তাবিত ও বাহিত করিতে

পারে। কোরিয়ার মূজের ফলে ভারতীয় জনসাধারণকে আকল্মিক মূলার্থিয় কুলল ভোগ করিতে হট্যাছিল। আগনিক নোমার সর্বনালাক্সক ফলাফলের জীতি পৃথিনীর সকল আলের লোককেট ভীত ও সম্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঐপনিবেলিক লাজিবর্গের সামাজারটো মনোর্ডি, ঐপনিবেলিকদের আধীন গালপুলা ম্বাক্সমে জগ্মনাগীর পুলা ও সংগ্রুভির উল্লেক করিছেছে। আফিকার কুফ্কায় অধিনাদীকের উপর বেশক্সের আগাড়ার, আবিচার, বিলেষভাবে দক্ষিন-আজিকা ও বেশক্সের আনমনীয় মনো্ডার ও একজ্জ্ম আধিব লালার প্রিরীর জনসাধ রগের

খ্চনা ৩

মনে স্থার স্ট করিয়াছিল এবং এই আক্রমণের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনমত গোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। রাজনৈতিক ভিয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক পরিছিতির প্রভাব পৃথিবীবাাপী প্রতিফলিত হইতেছে। ব্যক্তি, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংলও বা ভারত—যে-কোন দেশেরই হউক না কেন, আজ দে স্পষ্টভাবেই হউক আর অস্পষ্টভাবেই হউক, একথা জানে যে, ইংলওের মন্ত্রিমভার পতন, মার্কিন প্রেমিভেন্ট নির্বাচন, ইন্দোচীনে কমিউনিজ্মের জয়, কমিউনিস্ট চীন ও ভারতের গোহার্দ্য নাশ প্রভৃতি তাহার নিজ্ম এবং নিজের পারিবারিক জীবন, শান্তি, সমৃদ্দি সব কিছুকেই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিতে সমর্থ। আজ পৃথিবীর স্বত্র শিক্ষার বিস্তার, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলেক্স, প্রভৃতির মাধ্যমে সংবাদ বিতরণ ক্রমেই আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে জনসাধারণের মৃক্ত দ্ব করিয়া

বাক্তি অসহায় দর্শক নহে —সচেতন ব্যক্তির দায়িত্ব তাহাদিগকে স্বাক ও সচেতন কবিয়া তুলিয়াছে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক সমস্থা সমাধান ব্যাপাবে ব্যক্তি আজ আর অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীর অগণিত নর-নারীর স্থার্থ, সমৃদ্ধি, ধনপ্রাণের নিরাপত্তা যে সকল

কার্ধকলাপের উপর নির্ভর করে দেগুলির যাবতীয় সমস্তা সম্পর্কে ব্যক্তিমাত্তেই আজ অম-বিশ্বর সচেতন। এই সচেতনতার উপরই আন্তর্জাতিক সমস্তাসমূহের জনকল্যাণ-মূলক সমাধান নির্ভরশীল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International Relations) ঃ বাধা-ধরা সংজ্ঞা দ্বারা কোন শারেরই প্রকৃত দ্বন্ধ বিশ্লেবন করা সন্তব নহে। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিলিতে সঠিক কি বুঝায় ভাহাও কোন সংজ্ঞা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ব্যাক্তর কি বুঝায় বাহাও কোন সংজ্ঞা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ব্যাক্তর কা সহজ্ঞসাধ্য নহে। ভবে মোটায়টি এবং কতকটা বাপক অবে, জ, তাঁয় স্থার্থের সহিত বাবহার-পদ্ধতিকে "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলা ঘাইতে পারে। জাতীয় স্থার্থ, রাজনাতিক আদর্শ প্রভৃতির বাহ্যিক প্রতিকলনই হইন রাষ্ট্রের পরবাইনাতি। এইকপ স্থার্থ বা আদর্শ সিদ্ধির উদ্দেশ্তে বা রক্ষার উদ্দেশ্তে প্রিবীর অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের সহিত থাপ থাওয়াইনা চলিবার কার্যকলাপই অন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্জুত । এই সকল কার্যকলাপ তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অব্যার্থ 'শক্তি' (Power), 'আন্ন' (Ideology) প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে।

শক্তি ৰাবা প্ৰবাষ্ট্ৰনীতি তথা আন্তৰ্জাতিক সম্পৰ্ক নিলীত হইয়া থাকে এই মতবাদে যাহারা বিশ্বাসী ভাঁচাদের মতে শক্তি বাক্তিগত কমতা, জাতিগত কমতা, বিভিন্ন ধরনের সম্পদের প্রাচ্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র কবিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে। মধ্য-यूर्वा हे अरबाशीय हे डिहारम लाल अ मुखारहेद लदन्लद विवाप-विभयाप, निर्लानियन বোনাপার্টির বৈরাচারী একক প্রাধান্ত, হিট্নার-মুদোলিনির একক অধিনায়কত্ব প্রভৃতি ব্যক্তিগত শক্তির প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করা ঘাইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভাষান জাতির মধ্যে যে সংগ্রামনীল জাতীয়ভাবাদের প্রকাশ ঘটিয়াছিল তাহাকে জাতীয় শক্তি বলিয়া ব্যাথায় করা ঘাইতে পারে। থনিজ তৈল, মাতিন কয়লা, ভৌগোলিক অবশান, জাতীয় সমর্থন প্রভৃতিকে কেন্দ্র (Power) কবিয়াও শক্তির প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, দৈহিক শক্তি यथा, शाला-शक्त । नानाश्रकात भावणात्वत श्राह्यं १३० वर्षार এই धत्रमत निक অজনের ফলে অপরাপর অপেক্ষাক্ষত তুবল শক্তিবর্গের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করিয়া যে ক্ষমতা অর্জন করা হয় তাহাও আন্তর্জাতিক কোনে 'শক্তি'র ( l'ower ) অন্তর্ভু । কিন্তু ইহ' হইল দৈহিক শক্তির (Force) উপর নির্ভরশীল প্রাধান্ত। আবার অপরাপর দেশের এবং নিজের দেশের জনসমাজকে কোন নির্দিষ্ট পদ্বা অনুযায়ী চলিতে বা ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারিলে যে ক্ষমতা অর্জন করা যায় তাহা e 'শক্তি'র ( Power ) পর্যাঃভুক্ত। নানাপ্রকার কুটচালে অপরাপর বাষ্টের কার্যকলাপ অর্থাৎ পরবাধীয় বাধহার নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা অর্জন করা যাইতে পারে তাহাও এক গরনের শক্তি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির ( Power ) প্রকাশ যদ্ধ, অর্থ নৈতিক অবরোধ অথবা যদ্ধের ভীতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।\*

কিন্তু কেবলমাত্র শক্তি বা ক্ষমতার দিক দিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা বিবাদবিস্থাদ বিশ্লেষণ করা যায় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা
আনর্শ
(Ideology)

সংমিশ্রেশের ফলে ঘটিয়া থাকে ক বন্ধত, শক্তি হইল রাষ্ট্রের
আনুশ্রিক কার্যকরী করিবার উপায় মাত্র। এই উপায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রমাত্রেই নিজ

"Most international conflicts show a mixture of power politics and ideological factors." Idem.

<sup>\*</sup> Vide Friedmann: An Introduction to World Politics, Chapter L.

নিজ আদর্শ কার্যকরী করিয়া থাকে: মধাযুগোর ক্ষেভ্'বা ধন্যুকের আদৰ ভিল ৰীষ্টধৰ্মের প্রাধাল ভাপন ও ঘীভ্রীষ্টের ন্যাধি ভান মুস্লমানদেব অনিকার इट्रेंट छत्र कदिए: ल्लगा। जिल्दर्यराजी युर्हर উष्मण हिल का'ललिक सर्वद প্রাধান্ত স্থাপন। মধ্যনশ শ্রাক্ষার ইওব্যোপে নিজ নিজ রাজবাশের এক হতে আধিপান্ত অর্জন, অপরাপর দেশের উপর রাজনৈতিক প্রাধান স্থাপন विचित्र काट्य दिण्डि প্রভৃতি युष्कृत আদেশকরপ ছিল। ধনত । ধনত । ও সংমাবাদের ছন্দ্ অকার আরলগত ঘল पामनीग्रं घरन्द्रहें छेन्। इत्व शार । ध्येनीरेदमशाहीन अक শামাবাদী পমাজ স্থাপন হইল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে আদর্শ। এই আদর্শ নিজির জন্ত चाल्मिलन, विश्वत, विष्टुाह, युक्त विश्वह भव किन्नहे चनुमत्रवोष्ट्र। भागावानी चाल्यांन्द्र পাশাপাশি পাশ্চান্তা-দেশীয় গণভন্নভিত্তিক ধনভান্তিক তা বা উদার ধনভন্ন ( Liberal ('apitalism ) এবং প্রাচাণ্ডলের গণ্ডপ্রতিক সমাজতা (Democratic Socialism ) আধুনিক জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আদর্শেরই প্রকাশ মাত্র। বিতীয় বিশ্ববৃদ্ধের পূর্বে জার্যানির নাং দিবাদ ও ইতালিব ফ্যাদিবাদ প্রভৃতি একক প্রাধান্তের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া অ'স্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরস্কুল প্রারণত অজ্যনর জন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার নীতি অনুসরণ করিচাছিল। বিতীয় আধনিক কালের विषयुष्क नार्शिवान । काामिवारनंत भुज्यत्व भद्र १३८७ সর্বপ্রধান আন্তঃভিক আধুনিক জগণের আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিদয়াদের ভ্রথা সমস্তার দ্প-গণভন্ন ও यगुरुष अधान-हे हहेन श्व हुत भाषावादाद यान्मेश क वन् । শামাবাদের ঘুন্থ এই আদর্শগত বিভেদ শাম্বিক, অপ নৈতিক প্রভৃতি নানাবিধ শক্তিকে কেন্দ্র কবিয়া গড়িয়া উটিয়তে; খভাবতেই শক্তি ও আদর্শের সংমিশ্রনে পৃথিবীর বর্তমান আন্তলাতিক ঘনের স্বান্ত হট্যাছে , এদিক দিং বিচার করিয়া দেখিলে 'আত্তাতিক বন্দ্ৰ মাত্ৰেই শক্তিও আনৰ্শের সংমিশ্রণে উছ্ত'- ক্লিড্যান

(Friedmann)-এর এই উজিল সভাতা উপলব্ধি করা যায়।
উপসংগ্রে বলা যাইতে পারে যে, প্রভ্যেক আত্তর্জাতিক বিনাদ-বিদ্যাদ বা
যুদ্ধ-বিগ্রহের পশ্চাতে ভাল বা মন্দ্র, নৈতিক বা অনৈতিক - কোন-না-কোন প্রকার
উদ্দেশ্য তথা আদর্শ থাকে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সকল উদ্দেশ্য বা অনুদর্শ কাপ পরিবর্তন করিয়াছে। পূর্বেকার আদর্শ বর্তমানে স্বাথপর, নৈতিক শংক্তিত বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের যে বিবর্তন ঘটিতেছে ভালতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের নুতন নৃত্ন আদর্শ নইয়া বিবাদ- বিদ্যাদের অবদান আশা করা ত্রাশা মাত্র। আরু মতদিন এই উপসংহার

কিষাদের অবদান আশা করা ত্রাশা মাত্র। আরু মতদিন এই উপসংহার

সমস্তা বিভ্যমান থাকিবে ততদিন আদর্শ বা উদ্দেশ্তনিদ্ধির জন্তা
শক্তির প্রয়োগ থাকিবে এবং শক্তির প্রয়োগে নৈতিকতা গৌণ স্থান অধিকার করিবে।
বাজ্যব জগতের বাজনৈতিক, অপুনৈতিক পরিস্থিতি, মানদিক ক্ষমতা প্রভৃতির
পরিপ্রেফিতে নিছক আদর্শবাদকে কতকটা বাস্তবদর্মী করিয়া তুলিয়া পরশ্বর পরশাবদের মধ্যে যগাসন্তব সামস্তাব সমাবানের উপায় নিহিত আছে। অপবের আদর্শের প্রতি শ্রন্থা প্রদর্শন এবং নিজ আদর্শকে বলপূর্বক অপবের উপর চাপাইবার মনোরুক্তি দ্বীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসন্থাদের অবদান ঘটান সম্ভব।

বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্তার স্বরূপ (Nature of the present International Problems)ঃ সভ্যতার আদিকাল ইইভেই যুদ্ধ মাহুবের স্বাধিক জটিল দমভারপে দেখা দিয়াছিল। বিভিন্ন যুগের নীতিবাদীবা যুদ্ধকে পৃথিবীর স্বাপেক্ষা পাপাত্মক কার্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কুটনীতিকেরা যুদ্ধ সর্বনাশাগ্রক একথা স্বীকার করিলেও স্বাধীনতা, জাতীয় স্মান, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার একসাত্র পদা এবং জ্ঞাতির প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারের দর্বশেষ উপায় বলিয়া উহার প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। আর একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের যদি কোন প্রয়োজনই না থাকিত তাহা বুদ্ধের প্রবোধনীরতা হইলে মানব সভাতার আদিকাল হইতে যুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমাজে অপরিহার্য হইমা উঠিত না। অধ্যাপক ইগেল্টন-এর মতে বহু শতান্দী ধ্রিমা বিবাদ-বিসমাদ মিটান বা কোনপ্রকার অস্তায় ও অদস্কত পরিশ্বিতি হইতে পরিশাণের একমার পদাই হইন যুদ্ধ। অভুদ্ধপ অব্যাপক শট্তমেন-এর মতে অক্রায় আদ্দমণের বিক্রে যুদ্ধই হুইল একমাত্র পন্থা, অবশ্য অপুর দেশ আক্রমণ করিবার মধ্যে যে অতায় নিভিত থাকে ভাগাৰ যুক্তেৰ মধ্যেৰ বৃতিয়াছে। বেশপ্ৰেমিকগৰ যুদ্ধ দেশপ্ৰেম প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট পদ্ধা বলিয়া মনে করিয়াছেন, কবি আদর্শ বা দেশরকার জন্ম যুদ্ধ ক্রাকে মহন্তব্ধ এক বলিয়া প্রচাব করিয়াছেন। জনসাধারণের কোন কোন অংশ মুদ্ধকালান সহজনতা চাক্তি, মুনাকা প্রভৃতির স্থযোগ-স্ববিধা ভোগের উপায় হিসাবে যুদ্ধকে সমর্থন কবিয়াছে। দৈনিকগণের নিকট যুদ্ধ কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তেজনাপুর্ণ আকর্ষণ বলিয়া মনে হইলেও প্রধানত তাহাদের নিকটই যুদ্ধের বীভৎসভা পূর্ণমাত্রায়

বর্তমান জগাত সৰ্প্ৰধান ও মৌলিক আর্জাতিক সম্প্রা -- শৃদ্ধাৰোধ কৰিবাৰ সমগ্ৰ

প্রকটিত হইয়াছে। যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ না কবিয়া যুদ্ধলয়ের আনন্দলাতের মনোবৃত্তি যুদ্ধরত প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ নর-নারীর মধোট পরিক্ষিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ-সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভন্নী থাকিলেও যুদ্ধের ওচিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে সকলেই উচা পরিত্যাক্ষা বলিয়া একবাকো স্বীকার করিতে বিধা করিবে না। যদ্ধ অস্তৃচিত জানিয়া বা উপলব্ধি কবিয়াও যুদ্ধনীতি সমর্থন কবিবাব উপরি-উক্ত বিভিন্ন যক্তি বৃহিয়াছে বলিয়াই যুদ্ধ সভা

জগতের প্রাধিক জটিল সমস্থারতেপ দেখা দিয়াছে। এই সমস্থার সমাধান বঁজিতে গিয়া সামরিক শক্তির প্রাধান্ত স্থাপনের চেই। চলিয়াছে। যুকের জন্ত সর্বাত্মক প্রস্তুতিই যুদ্ধকে ঠেকাইয়া রাথিবার একমাত্র পদা হিনাবে গৃহীত হুইয়াছে। সামরিক শক্তির প্রাধান্ত বজায় রাথিয়া অর্থাৎ position of strength হইতে আন্তর্জাতিক সমস্তা সমাধানে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা রাইগুলির মধ্যে দেখা যায়। আদর্শবাদীরা অবস যুদ্ধের দারা যুদ্ধরোধ করিবার নীতির পক্ষপাতী নহেন। ৰুদ্ধরোধের উদ্দেশ্তে যুদ্ধ 'বিশ্ববাষ্ট্ৰ' অৰ্থাৎ সমগ্ৰ পৃথিবী লইয়া এক একাবদ্ধ যুক্তবাদ্বীয় জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিলে এবং মাতুষমাত্রকেই সম-অধিকারে দ্বাপন করিলে चारुकां छिक युक्त-नमजाव नमाधान रहेदन এकवा चार्न्सनां नीवा मदन करवन। अक्छ প্রয়োজন বিশ্বরাদ্বীয় সাম্বিক বাহিনীর, আন্তর্জাতিক আইন বিশ যুক্তর ট্রে আদর্শ সংস্থার ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের। ইউনাইটেড লাশনদ (United Nations) ইহারই এক অতি তুর্ব প্রক্রেপ। এই আদর্শের সহিত বাস্তব জগতের পাথকা অনেক, এজন্য আন্তর্জাতিক কেত্রের সর্বপ্রধান এবং মৌলিক সমস্তাই হইল যুদ্ধরোধের সমস্তা।

বর্তমান জগতের আন্তর্জাতিক সমস্তার অন্তর্ম রূপ হইল আদর্শগত বন্দ-সামাবাদ ও গণতায়ের তথা সমাজতার ও ধনতায়ের হল। এই হল অবিশগত সমস্তা -প্রধানত পাশ্চান্তা দেশীয় গণভান্তিক রাষ্ট্র যথা, আমেরিকা, সামাবাদ ও গণতত্ত ইংলও, ফ্রান্স প্রভৃতি এবং সাম্যবাদী চীন ও রাশিয়াকে কেন্দ্র कविशाहे हिलाउट । वश्च उ. পुषिवीत बाहुवर्ग बाल इहे छि भुषक निविद्य विख्क हहेगा

<sup>\*</sup> Vide G. Hardy: A Short History of the International Affairs, p. 1.

পড়িরাছে। এই আদর্শগত বন্ধ বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পর সামবিক মাবণাপ্তের ধ্বংসক বী
ক্ষমতার শ্রেষ্ঠিই অর্জন, অনুগত মিত্রশক্তি পাত প্রভৃতি অস্তৃত প্রতিযোগিতাই রূপ লাভ
করিয়াছে। ইদানীং উপরি-উক্ত আদর্শগত হন্দ-প্রস্ত পরস্পরপরস্ব-বিরোধী
শিবিরে পৃথিবীই
বিষেধী সৃষ্টিটি দল ভিন্ন জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (uncommitted
nations) নামে অপর একটি দলের উদ্ভর হুইমুর্গছে। বিব্দমান
দল সৃষ্টির সধ্যে ভার্দাম্য বজার রাষ্ট্র প্রপ্তির মধ্যে

মধ্যস্তভার মাধ্যমে সমন্ত্র সাধ্য করা এই কু গীয় দলের অক্সভয় উদ্দেশ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অপর সমস্থা হইল পরাধীনতা, ভালিগত প্রাধান্ত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের অবসান ঘটাইয়া মান্তর ও ভাতি-বেতাল ও ক্ষণায়দের মাত্রেই সম-অধিকার স্থাপন করা। খেতালদের জাতিগত শেহার সমজা শেহার করি এবং কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের সহিত তাহাদের এক পর্যায়ে স্থাপন করাও বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্থার অক্তমে আদর্শ হিদাবে বিবেচা।

আন্তর্জাতিক সমস্তাসমূহের অন্ততম প্রধান হইল পর পর-পর-বিধেষ-প্রস্ত যুদ্ধাত্মক পরিস্থিতি ও প্রভাবের চাপ (war tensions) হইতে পৃথিবীকে মৃক্ত রাখা। কুটনৈতিক কাৰ্যনীতিতে এই ধরনের চাপ বা tension বজায় রাথিয়া জাতিকে সামবিক সজ্জায় সজ্জিত রাথিবার ব্যবস্থা খাঁকত বটে, কিন্ধ জাগতিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহা এক অভি কৃতিম অবস্বা দলেহ নাই। এইরপ পরিশ্বিতি ও প্রভাব যুদ্ধান্ত প্রস্তাহের মনোবৃতির নিরন্ত্রীকরণ সমস্তা रुष्टि कदित्व, दला शहला। युष्ट्रद भद्रक्षांत्र । वृक्षाञ्च, विर्णय-ভাবে পারমাণ্টিক মারণাল্প প্রস্তুত হুইতে ধংকিলে যুবের করাল ছায়া হুইতে পৃথিবী মুক্ত হইতে পারিবে না। এজন্ত স্থানী শাস্থি স্থাপনের প্রধান এবং প্রথম পস্থা হইল আন্তর্জাতিক নিবন্ত্রীকরণ। অবশ্র নিবন্ত্রীকরণ সমস্তা আধুনিক বিশ্বরামনীতির অক্ত ম প্রধান অটিল সম্প্রা একথা অন্তাক্ষি। রাজনৈতিক দুর্দেশি ভার মাধ্যমে বাজনৈতিক বৈচিত্রা, আদর্শগত পার্পকা, জাতিগত বিভিন্নতা স্বাকার কবিয়া ल्हेग्रा क्राट्टर दूहरुव मानवर्गाक्षेत्र डेन्वग्रस्य जाम्स प्रकृत्रम करिंग उलिएड পারিলেই অংশুর্জাতিক সম্প্রাসমূহের সম্পর্ন ত্য়ত সম্ব भारद, 2755 আক্রথার নহে।

প্রথম বিশ্বসূজ্যেতর পৃথিবী (World after the First World War): প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (:>:৪—':৮) আন্তর্জাতিক ইতিহাদ কথা মানব-ইতিহাদের এক দুগান্তকরী ঘটনা। এই মুধ্বে ব্যাপকতা ও গুন্বপ্রসারী কলাকল পৃথিবীর ইভিহাদের এক অভ্তপৃধ অভিজ্ঞান । বঙ্কান, বরাজকারী ঘটনা ইতাই ছিল স্বপ্রথম বিখনুক। মোট সাডে চয় কোট সৈত এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের প্রতি পাঁচজনের একজন গুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল আর পালত হইয়াছিল প্রতি তিনজনের একজন। যুক্ততনের মোট সত্তর লক্ষ লেনক চিরজীবনের জন্ত পদু হট্টা গিচ্ছতিল। পৃথিবীর চতিহাসে ১৭৯০ প্রীষ্টাব্দ প্রয়ন্ত যতে সংখ্যক বেশক গুলে প্রাণ হারাইরণভিল ভ্রের প্রায় বিভন भःथाक खान शांत्रहिशाहित এकभाद छवम विचयुक्त। এहे ह नहर छत छहे-তৃতীয়াংশই ছিল মিত্রপক্ষের—অধাং ইংল্ড, ফ্রান প্রভৃতি ভার্মানি-বিরোধী দেশগুলির। যুদ্ধকেত্রে মৃত হতাংতের স্থান হু ভাইতের বিশাল পূর্ণ কবিবার উদ্দেশ্যে বাধাতামূলকভাবে দামরিক বাহিনীতে সংখ্যা যোগদানের নীতি চালু করা হইয়াছিল। এই বাধস্থার ফলে বত উদীয়মান বৈজ্ঞানিক. কবি, সাহিভাক, ৰিক্ষক প্রভৃতি যুদ্ধকতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইংবান্ধ কবি উইলফ্রিড্ আ eয়েন ( Wilfrid Owen ) ও রবার্ট ব্রুকের ( Robert Brooke ) নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগা। বেসাম্বিক জনসাধারণও এই গুদ্ধের স্বাস্থি কুফল হটতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বিমান আক্রমণ, থাভাভাব, মহামাধী প্রভৃতির ফলে বেদামবিক জনদাধারণের মধ্যে মোট হতাহতের দংখ্যা মুকক্ষেত্রে হতাহতের মোট সংখ্যাকেও ছাড়াইরা গিয়াছিল। বেদামরিক জন-কোন কোন দেশে—ঘেমন ফ্রান্সে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের করে হুছ, সংখ্যার প্রাণনাশ সবল পুরুষের সংখ্যা এত হ্রাস পাইয়াছিল যে, পরবর্তী যুগে সেই সকল দেশের জন-সংখ্যা বৃদ্ধির ভার অভ্যত্তিক পরিমানে ক্মিয়া গ্রাছিল। মেটে বাতের দিক দিয়া বিচার কবিলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশালতা সহতেই অন্তমান করা যাইতে পারে। এই যুক্তে মোট বায় চইয়াছিল ২৭ হাজার মোট বাংয়র পরিমাণ কোটি ভলার। মাফুষের প্রাণনাশে কি পরিমাণ দামগ্রী ও সম্পত্তি বায়িত হইয়াছিল সর্প্রথম স্বায়ক বৃদ্ধ ভাতার ধারণা প্রথম বিশ্বধূদ্ধের ব্যয়ের বিরাট অফ দৃটে স্ত্জেই (First Total War) অনুসান করিতে পারা যায়। প্রথম বিবাধ্ধ ছিল পৃথিবীর সর্ব-প্রথম দ্বাত্মক মৃত্ব (Total War)। জাতীয় শিল্প, জাতীয় সম্পত্তি, দ্বাত্রণীর জনসাধারণ প্রভাক বা প্রোক্ষভাবে এই মূদ্ধে নিয়োজিত হইবার ফলে উহা পৃথিবীর দ্বপ্রথম গণতাল্লিক যুদ্ধ বনিয়া অভিচিত্ত হইয়া থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ববাদনীতির এক আম্ন পরিবর্তন সাধন করিয়া এক নৃতন রাজনৈতিক পবিশ্বিতির উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাণিষ্টি ইতরোপীয় রাজনীতি-ই আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বরাজনীতি বলিয়া বিবেচিত হহত, কিছু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতি সমগ্র বিশ্বরাপী বিস্তার লাভ করে। এই ইওরোপার রাজনীতি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের শান্তি ও নিরপেত্রা বিধানের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের শান্তি ও নিরপেত্রা বিধানের আন্তর্জাতিক ক্ষান্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি দ্বাপিত হয়। ইহার প্রের্থ আন্তর্জাতিক শান্তির রুপান্তরিক প্রতিষ্ঠানটি দ্বাপিত হয়। ইহার প্রের্থ আন্তর্জাতিক শান্তির রুপান্তর উর্বোপীয় রাইবর্তের প্রতিনিধি লইয়াই সঠিত ছিল। 'কন্সার্ট অব্ ইওরোপীয় রাইবর্তের প্রতিনিধি লইয়াই সঠিত ছিল। 'কন্সার্ট অব্ ইওরোপীয় রাইবর্তের প্রতিনিধি লইয়াই গঠিত ছিল। 'কন্সার্ট অব্ ইওরোপীয় বাইবর্তার প্রতিনিধি লইয়াই হাতে পৃথিবীর বিভিন্নাংশের ক্ষের্থং শক্তিসমৃথ্যের প্রতিনিধিগণকে স্থান দেওয়া ইইয়াছিল। কলে, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রতিনিধিগণকে স্থান দেওয়া ইইয়াছিল। কলে, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠানটি কেবলমাত্র ইওরোপীয় রাইপ্রতিলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্বৈরাচারী রাজভরে বিশাদী ও সংকীর্ণ এবং শার্থপর জাতীয়তা-বোধে উদ্ধুদ্ধ জার্মানির পরাজয় গণভয়ের দাকল্যের নির্দেশক, সন্দেহ নাই। গণভাঞ্জিক উপায়ে প্রধানত গণভাম্বিক দেশ ও জাতিসম্হের জয়লাভহেতু প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে গণভাম্বিকতা তথা উদার্থীতির চরম বিজয়দংগ্রাম হিনাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। উন্থিশে শভান্ধীর গণভয় ও জাভীয়ভাবাদের আশা-আকাজ্জা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণভয়ের জয়লাতে পরিদ্যাপ্রি লাভ ক্রিমাহিল। কিন্তু এই দাকল্যের নজে সংক্রেই গণভয়ের মৃত্যুর প্র-ছায়া পতিত হইয়াছিল। বস্তুত,

<sup>\* &</sup>quot;To all appearance, the peace settlement of 1920 marked the decisive victory of those liberal principles which had dominated the preceding epoch. Yet in fact, as was soon to be demonstrated, liberalism was on its deathbed...There was a large transfer of allogiance to Socialism; alternatively or simultaneously there was a widespread repudiation of democracy. But Liberalism, the force which had won the war and made the peace, was completely out of fashion." Hardy: A Short History of the International Affairs, p. 4.

বিশ্যুদ্ধে গণভাশ্বিকতা তথা উদাবনীভিত্র সাকলোর প্র-ই গণভাশ্বে ভালে म्य'का भारति वदः क्राय मार्भियाम, कामिराम श्रमं वक-প্ৰতিষ্ঠ বিকাচ नाग्रकरण्य श्राक्षां भवित्रकिं इंडेर्ड थारक। वाशास्त्रहेर्ड প্রতিভিয়া--ইচা যভেই অন্তুত এবং অনংবিরেংধী বলিখা মনে চউক না কেন, সমাণ চত্তবাদ, নাংসি-প্রথম বিশ্ববৃদ্ধ গণভন্ম ও উদাবনীভিব চরম জয়, এবং প্তনের বাদ ও ফা ফিবাদেঃ দ্ধপ্রথম পদকেপ হিদাবে বিবেচা। মধাাক্তর পরই অন্ত তক पेथाव হয়, গণ ৰ ফিকভা ভৰা উদাবনীতির মধ্যক্ত যেমন প্রথম বিশ্বদৃদ্ধে মিত্র ক্রিবর্ণের জয়লাতে প্রিল্ফিত হয়, তেমনই উচ'ব প্রবলী অবসংই ছিল গণভাষের সভকান। ফরাসী বিপ্লব-প্রস্ত মুদ্ধের কেত্তেও একই নীতির কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। ১৮১৫ প্রতাকে নেশে লিয়নের প্তনের প্র ভিয়েনা সংখ্যানন ফরামী বিপ্লবের অবদান ট্লারনীতি ও জাতীয়তাবাদ উপেকা করিয়া প্রতিক্রিয়ার চরম বিজয় ঘটিংছিল। কিন্তু সাময়িকভাবে প্রতিক্রিয়া জয়লাভ কবিলেও ইতিহাদের নলির ফরাসী বিপ্লবের ভাষধারা উনবিংশ শভাষীর অবশিষ্টাংশে এই প্রতিক্রিংকে পরাভূত ক্রিতে সমর্থ চইয়াছিল, অনুরূপ প্রথম বিষযুদ্ধের পূর্বে যে সৈর শাস্ত্রর প্রাধান্ত দেখা দিরাছিল উহা ১৯১৯ এবিকানে শান্তি চুক্তিতে আপাত-দৃষ্টিতে প্রতিহত ইইলেও এবং গণতর তথা উদারনীতির জয়লাভ ঘটিয়াছে মনে হইলেও ইচার স্কলাল পরেই পুনরায় বৃদ্ধের পূর্ববভী স্থৈরাচারী ধারা ইওরোপে প্রাধান্ত স্থাপনে সমর্থ হইল। \* প্রথম বিশ্বযুক্তের স্বাক্ষরিত শান্তিচ্ক্তি হইতে শেষ পর্যন্ত একথাৰ প্ৰিকৃট হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভীতি প্ৰদৰ্শন কবিয়া কোন ছাতিকে গণভত্তে বিশ্বাদী কবিখা ভোলা সম্ভব নহে। জার্মানিকে গণতত্ত্তে রূপান্তরিত করিবার ইচ্ছা মিত্রপক্ষের যভই বেশি গাকুক না কেন খৈবচোরী শাসনব্যবস্থার প্রতি জার্মানবামীর खका देनान मखन दश नारे । १

<sup>\*</sup> Ibid, p. 4.

settlement that democracy could not successfully be imposed merely by threats...Germany as events showed could not be converted from an autocratic monarchy into a well functioning democratic republic simply by the desire of the Allies to make it so." Langsam: The World Since 1919, p. 34.

বিজয়ের মৃহতে গণাভ্রের এইকপ অপমৃত্যে কারেণ স্প্রেক নেপ্কচের মধ্যে मास्टालिक वृद्धिमारिक , E. H. Carr- এट मराज तक वक मार्डिक গ্ৰদাপৰ বিকাল প্ৰতিকিতাৰ কৰেন কাতকটা বিপ্লবাত্মক : সেগুলি পর্বত্ন জরাগ্রন্ত সামাজিক ও अस्त्रीक प्रशासिका রাজনৈতিক বাবভার পরিবর্তন সাধন করিছা নতন বাবভার গোডাপত্তন করিয়া থাকে। ক্রমে বিশ্বযুক্ত ফলেও পর্বতন করাগ্রন্থ সংখ্যাজ্ঞিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া এক নতুন ব্যবস্থার জন্মা করিয়া-हिन , किन Gathorne Hardy e Sir Norman Angell-এর মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে উদার্মীতির উপর গঠিত সমাজ ও শান্মবংব্যা জন গুল্ভ হইয়া পজিয়াছিল একণা বলা চলে না। গণভথের অপমৃত্যুর কারেণ হইল এই যে, প্রথম বিষ্ট্রে জয়লাভ করিতে গিয়া বাজি-ছানীনতা, অপরের মতের প্রতি নহিঞ্ছা প্রভৃতি লাগ করিয়া গণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থাকে—যুক্তময়ের স্কবিধার জন্য –সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী করিয়া তেলো হইয়াছিল, কলে সামাজিক, রাজনৈতিক, নীতিগত মুলায়নের যে আমূল পরিবর্তন দাধিত হইয়াছিল উহার অনভিপ্রেত ফল হিসাবেই একক অধিনায়কত্ব (Dietatorship) ও দলগত একক অধিনায়কত্ব (Party Dictatorship) প্রভতির উত্তর ঘটিয়াছিল। হাত তটক, উপদংহারে একথা বলা চলে যে, প্রথম বিশ্বন্দ্রের কলে গণতন্ত্রের প্রনের স্থচনা হই দ ছিল।\* প্রথম বিষয়ুদ্ধের অপরাপর উল্লেখযোগ্য কলাকল হইল নিমলিখিত রূপের:

(১) এই যুদ্ধ ইওবোপের চারিটি বৃহৎ সামাজ্যের ধ্বংস্সাধন কবিয়া ইওরোপে প্রজাতান্ত্রিক শাসনবাবস্থার প্রতি আগ্রহের স্প্রটি কবিয়াছিল। ধ্বংসপ্রাথ চারিটি সামাজা ছিল জার্মানি, অপ্রিয়া-হালেরী, রাশিয়া ও তুরস্ক। कार्यानि, वरिया-প্রথম যুদ্ধাবদানের কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইওরোপীয় মহাদেশে হাকেরী, রাশিয়া ও মোট ১৮টি প্রজাতাত্তিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। তরক-চারিটি বৃহৎ কিন্তু সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থাও যে দেখা দিয়াছিল নাম্রাজ্যের অবসান— অপেকারত ক্র উহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে: বুলং সাম্রাজ্যের जाष्ट्रेमभ्ट व छक्रक इकि প্তনের দকে দকে অপেকাকত কৃত্র ও ত্র্বল রাষ্ট্ আশুর্জাতিক ওক্ত পুর্বাপেকা যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রেয়াছিল। ও জাতিদমূহের

<sup>\*</sup> Gathorne Hardy: pp. 4-5; Carr: Conditions of Peace. p. 3; Sir Norman Angell, Preface to Peace. p. 56.

আন্তর্জাতিক বাজনীতিকোরে আংশ-গ্রন্থবার নেশের সংখ্যা বর্ণনে পূর্ব আন্তর্গতিক পাইবরি ফলে এবং চাতি মান্তরেই আন্তর্গনের ( Belf-রাজনীতিও ব্যবহারির determination আনকার বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রস্তার্থিতির ক্ষেত্রে আন্তর্গতিক সম্প্রক পূর্বপ্রকার বর্ণন্তরে অভিল্ আকার ধারণ কবিল।

- (২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিসূত্তির মূর্নীতি তিসাবে চাতীয়ভাবদে ও
  প্রাধীন দেশমান্তেই আব্দিয়য়বের উপর গুকুর আবেলিতি হইয়ছিল। ফলে, এই
  ভাতায়ভাবাদী
  সকল নীতি পরাধান দেশমাত্রেই ক্রমশ বিস্তারলাভ করিলে সেই
  আন্দোলনের ফলন
  সকল দেশে জাতায়ভাবাদী আন্দোলন অধিকতর শক্তি সঞ্জয়
  করে। মিশর, ভারত, কোরিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্নাঞ্চলে এই ধরনের
  আন্দোলন শুকু হয়।
- (০) প্রথম বিশ্বয়্ধাবদানে পৃথিবীর জনসাধারণ একথা স্থভাবতই মনে করিয়াছিল যে, ভবিন্ততে হয়ত আর যুদ্ধ ঘটিবে না। নীগ অব্ আশন্দ-এর প্রতিষ্ঠায় ভাহাদের দেই আশা ও বিশাদ দৃত্তর হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বয়্দাবদানে যে দকন শান্তিচ্জি আন্তর্জাতিক দান্তী- আক্রিতি কইয়াছিল সেগুলি নৃত্ন নৃত্ন ক্তের স্প্রী করিয়া শান্তি সন্দেই ও বিশ্বেরের বীজ বপন করিয়াছিল। ফলে, সাধারণের আশাহল প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের দাজ-সরক্ষাম প্রস্তাত করিয়া ভবিন্ততের নিরাপত্তা বিধানের চেটা চলিতে থাকে। করভারে জর্ভবিত জনসাধারণের চিরশান্তির আশা ধূলিদাৎ হয়। ইহা ভিন্ন, নীগ অব্ আশন্দ্ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পশ্চাতে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের কার্যকরী সমর্থনের অভাব পৃথিবীর জনসাধারণের মনে হতাশান্ত্র করিয়াছিল।
- (৪) যুদ্ধশ্বে দেনাবাহিনীকে যুদ্ধে সাজ-সর্প্রাম, ব্যবহার্য প্রবাদি সরববাহ
  করিবার জন্ত দেশের উৎপাদন ক্ষমতা স্বভাবতই বৃদ্ধি করিবার
  শ্রমিক সম্প্রদায়ের
  প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার অবশ্রস্তাবী ফল হিসাবে যুদ্ধ
  প্রবাদিক বৃদ্ধি

  এবং যুদ্ধোত্তর কালে প্রতি দেশেরই শ্রমিক সম্প্রদায়ের গুরুদ্ধ
  পূর্বাপেক্ষা ব্রপ্তধে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

- (৫) প্রথম বিশ্বদের কালে শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমহ সর্বাধিক মাত্রায় चवरश्निक श्रेत्राहिन। युष्काख्य-कारन भूषिवीय-विरम्पक শিকা ও শিক্ষায়জনের প্ৰতি বিশেষ মনো-इं अदां शीय क्रमाधावरनव मत्म এहे धावनाह एष्टि इहेमां किन त्य, (सांगं: युव जात्मांजन দেশের যুবক সম্প্রদায়কে উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমেই ভবিষ্যতে হয়ত বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কায় সর্বনাশাল্পক যুদ্ধের যান্ধ নিরোধের উপার অবদান ঘটান সন্তব হইবে। ফলে, যুব-সম্প্রদায় ও শিশু-হিদাবে সাম্বিক শিক্ষার উপর অভাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষার বাবহা ঘ্র-সম্প্রদায় রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ইইয়া উঠে। জার্মানি, ইতালি, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যুব-আন্দোলন জনপ্রিয়তা पर्कन करत । युक्त-निरवारधक छेलाग्न हिभार खाग्न मकन एएणात्र युव-मुल्लामारकरे সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়। কারণ দেশরক্ষার শক্তি ও গ্রন্থতি যদি পূর্ণ মাজায় থাকে তাহা হইলে অপর রাষ্ট্র যুদ্ধ সৃষ্টির সাহস পাইবে না, এই ধারণা তথন नकन मिल्टे वच्चन हिन।
- (৬) প্রথম বিশ্বন্ত হইতে পরক্ষর সহযোগিতা ও সমবায়ের (co-operation)
  গুরুত্ব স্পর্কে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ যে শিক্ষালাভ করিয়াছিল তাহা মুজোওর যুগে
  সমবায় আন্তর্জাতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সমস্থা স্থাধানে প্রয়োগ
  (Co-operation) করিয়া বিভিন্ন দেশের বছ অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সমস্থার
  বাবস্থার গুরুত্ব
  সমাধান সন্তর ইইয়াছিল।
- (৭) বুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে যে সকল নৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মুগ্ধকালে করা ইইয়াছিল

  যুদ্ধকালীন বৈজ্ঞানিক সেগুলিকে শিল্পোল্মন, চিকিংসা, শুষ্ধ প্রশ্নন্ত, পরিবহন প্রস্তৃতিতে

  আবিষ্যাং—ইংগ্র বাটাইয়া সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বহু স্থাগ-স্থানিধা এজি

  ক্ষা হইয়াছিল।
- (৮) সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথম বিশ্ববৃদ্ধোকর বৃদ্ধে মার্কিন
  যুক্তর'ই পুলিব'র স্বাধিক সচ্ছল দেশ হিদ্ধে প্রিটি অর্জন
  আল্লাকিন বৃদ্ধান্তে

  নাকিন বৃদ্ধান্তিন
  ওক্তর ক্ষেতি বৃদ্ধি প্রেটা চলিতে পারে। অপর নিকে
  আমেরিলার অল্ডি
  সমান্তিল প্রান্তিলের
  আমেরিলার অল্ডি
  সমান্তিলালী রাই হিদ্ধের অল্ল প্রহণ করিনে মুল্প হয়।
  আন্তিলালী রাই হিদ্ধের অল্ল প্রহণ করিনে মুল্প হয়।
  আন্তিলালী রাই হিদ্ধের অল্ল প্রহণ করিনে মুল্প হয়।

হুচনা >¢

পদলাভের হলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ল্যাটিন আমেরিকার ক্ষুত্র রাষ্ট্রগুলির অন্তিষ্ক ক্ষেই জাগানের অস্তৃত হইতে থাকে। প্রাচ্যাঞ্চলে প্রথম বিষযু**ভোত**র যুগে সামাজ্যবানী শৃহা বৃদ্ধি জাপানে সামাজ্যবাদী শৃহা ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপর প্রাধান্তের আক্ষাজ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

এইভাবে প্রথম বিখ্যুদ্ধের ফলে এক নৃতন পৃথিবীর স্প্টি হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বেকার পৃথিবী ও আন্তর্জাতিক সমস্থানমূহের সহিত যুদ্ধোত্তর নৃত্ন পৃথিবীর নানা বিষয়েই পার্থকা ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পৃথিবীর তুলনামূলক আলোচনা (Comparison between the Pre-War World with the Post-War World) ঃ প্রথম বিশ্ববন্ধের পূর্বকালীন পৃথিবীর আন্তর্জাতিক কেত্রের আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই জাতায়তাবাদ, শিলোমতি, ইওরোপীর শক্তি-সমবায় ও শক্তি-সাম্য এই কয়টি মলনীতির উল্লেখ করা প্রয়োজন। উনবিংশ শতান্ধীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভতপূর্ব সাফন্য পরিলক্ষিত হয়। ভিয়েনা চ্জির প্রতিক্রিয়াশীলতা ও মেটারনিক ব্যবস্থা (Metternich System) জাতীয়তাবাদ সাময়িক কালের জন্ম জাতীয়তাবাদকে কৃত্রিম উপায়ে দমন করিতে সমর্থ হইলেও উনবিংশ শতাক্ষীর বিতীয়ার্ধে জাতীয়ভাবাদের সাক্ষ্য শুক ত্য। ইতালির ছাতীয় একা, জার্মানির ছাতীয় একা, বনকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী অগ্রগতি এই সাফলোর উদাহরণ-বর্ম। শিল্পের শিকোরতি ক্ষেত্রে শিল্প-অধিক (Industrial proletariat) সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি স্মাজ্ভয়বাদের প্রসার ঘটাইয়াছিল এবং শ্রমিক য়াজনৈ তিকক্ষেত্রে क्लांन चारंन-काम्रस्तत প্রয়োজনীয়তা चौक्र ट्रेगांकिन। অধান শক্তিস্বর दावनी जिल्हा चित्रम, काम, विक्रिन, कामानि, दानिया अ ইভালি, ইওরোপ তথা প্রিথার খ্রেষ্ঠ শক্তি হিদাবে পরিগণিত ছিল। মার্কিন ৰুজুবাই 'মৰুৱো নীতি' (Monroe Doctrine) ঘোষণা কৰিয়া ইপ্রোপীয় বাজনীতি চইতে নিজেকে বিভিন্ন বাখিলাছিল। এমতাবভায় তদানীস্তন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ঔপনিবেশিক ও নৌ-শক্তি ব্রিটন আফ্র্জাভিক রাজনীতিক্ষেত্র এক শ্র্রাম্বাক প্রাধার বিভাব ক্রিডে সমর্থ হইয়াছিল। স্বভাবতট ত্রিটেন সংশ প্রহণ না ক্রিলে কোন মুদ্ধই বিখনুদ্ধ নামে অভিহিত হইবার দাবি করিতে পারিত না। ১৯১৪ অসামে প্রথম বিশ্বমূক শুরু হইবার পূর্বাবধি আত্তর্জাতিক পরিশ্বিতি কভকটা

এইরপেই বহিমা গিয়াছিল। কিছ অ'পা ল্পন্টতে প্রিছিতি এইরপ থাকিলেও প্রকৃতক্ষেত্র ইওরেপৌর শক্তিসমূহের প্রাধান্ত কমেই হাসপ্রাপ্ত हे बदब भाद के दिन হইতেছিল। প্রাচ্য'ঞ্লে জাপানের অভ্যুখান, আমেরিকা সমব্যর কর্ত্ত মহাদেশে মার্কিন মূলবংষ্ট্রের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, ব্রিটিশ আবিজাতিক সমপ্তার কমন্তরেল্বভূক অংশসমূহে আবানিতবশালতা ও জাতীয়তাবাদী সুমাধ্ত মনোবৃত্তি মাপ।তদুষ্টির অন্তরানে পৃথিবীর বাজনীতির এক বিবাট পরিবর্তন ম্বটাইয়াছিল। মাহা হউক, এই পবিষতন চলিতে থাকিলেও বিশ্বালনীতি বলিতে তথনও ইওবেপীয় রাজনীতিকেই বৃঝাইত। ইওবেপীয় শক্তিবর্গ-এক কথায় ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ই আতৃজাতিক বাজনীতির সমস্তা ই ওয়োপায় শ জি-সমবাধের সমোরক সমাধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। ইওবেপেরি বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতিনিধিবর্গ কিছুফাল অন্তর গল্পর দম্মেলনে সমবেত হইয়া সংখ্যানৰ আফজাতিক সমস্তার সমাধান তথা যুক্ত হইতে পৃথিৱীকে নিবাপদ রাখিতে 6681 করিতেন। মৃশত, এই সকল গ্রাণ্টের স্বার্থে গৃত্ত করা অথবা যুদ্ধ হইতে নিরম্ভ থাকা শ্বিরাকত হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ইওবোপীয় বুহৎ রাষ্ট্রবর্গের স্বার্থপরতার পরিচয় গাকিলেও ১৯৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীপ্তাব্দের অন্তর্বতী কালে উচা বারা দাতটি ইওরোপীয় সৃদ্ধ রোধ করা সন্তব হইয়াছিল।\* যাহা হউক, এই বাবস্থাও আথার পরশ্বর দলেহ-বিশ্বেষ হইতে মুক্ত ছিল লাঃ কারণ যথনই কোন একটি বাই অধিক শক্তিশানী হইয়া উঠিবার চেন্তা কবিত বা ইওরোপীয় ভথা আন্তর্জাতিক ভাবদামা ব্যাহত করিতে উলত হইত তথনই শক্তি-দামা নীতি-উহার পোষ-গুণ অপবাপর শক্তিবর্গ যুগাভাবে অভ্যবিক শক্তিশালী রাষ্ট্রকে দমন ক্রিতে অগ্রদর হইত। এই শক্তি-দানা বা Balance of l'ower হইতে সন্দেহ, বিষেষ প্রকৃতির হৃষ্টি হুইলেও একথা জোব করিয়া বলা শক্তি-সামা নীতি याहेट भारत या. এই वातका बादा नाकि तका मखत छिन। পরি চাও - জামানির Gathorne Hardy-র মতে প্রথম বিশবুরের পূর্বে এই শক্তি-म कि गति - धध्य সামা নীতি পরি বাক হইয়াছিল বলিয়াই বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়াছিল ক विश्वाक अभावश्य বিদ্যাকের অবানে জার্মানির একে একে িনটি যুক্ত জন্তলত পক্তি-সাম্য নীতির

Vide: Mowat: The European State System, p. 80.
A.-o Gathorne Hardy: A Short History of International
Affairs, p. 10.

Gathorne Hardy, p. 11.

মূলে কুঠাবাঘাত করিয়াছিল, অবচ তদানীস্তন ইওরোপীয় শক্তিসমূহ পরশার বিচ্ছিল।
ও অন্তনু বা থাকিয়া পরবতী বৃগে প্রবম বিশম্ভ মপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছিল।
।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার পৃথিবীকে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলে নিম্নলিথিত পরিবর্তনগুলি সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে।

শিল্লাল চ— অর্থপ্রথমত, শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি পৃথিবীর বিভিন্নাংশকে
নৈতিক ক্রে পরশার অর্থ নৈতিক ক্রে পরশার নির্ভরশীল করিয়া পৃথিবীকে ক্রেনির্ভরশালতা র্ফি
প্রিস্ব করিয়া দিয়াছিল।

षि जीयल, हे अद्योभीय महाम्मान वाहित्व मार्किन युक्ता है अ बांभारन द छेचारन ই ওবোপ মহাদেশের রাজনৈতিক তথা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পূর্বাপেশা হাদপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ সামাজোর বিভিন্ন অঞ্চলের নিজম্ব ক্মতা ও গুরুত্ব ইওরোপীর মহাদেশ বুদ্ধিতে এবং ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির অভ্যুত্থানের ফলে ও শক্তিবর্গের প্রাধান্ত স্বান্তর্জাতিকক্ষেত্রে পূর্বেকার রাষ্ট্রবর্গের প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি স্বভাবতই কমিয়া গিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে সকল হাস ইওরোপীয় রাষ্ট্র ইওরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক দমস্থা সমাধানে দর্বাত্মক প্রাধান্ত অর্জন কবিয়াছিল দেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটির—যেমন, জার্মান সাম্রাজ্য, অব্রিয়া-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্ঞা ও কৃশ সাম্রাজ্য-পতনের ফলে অপেকাকৃত কুত্র রাষ্ট্রবর্গের গুরুত্ব পূর্বাপেকা বছগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইওরোপের মানচিত্রে যুদ্ধোতর যুগে নৃতন নৃতন স্বাধীন রাষ্ট্রের নামাকিত হইয়াছিল। একমাত্র পূর্ব-ইওবোপে ব:শিয়া, অপ্তিয়া-হাকেরী, সার্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো, ব্লগেরিয়া, কুমানিয়া ও গ্রাস-এই সাতটি বাষ্ট্রের স্বলে অব্রিয়া, হাঙ্গেরী, বাশিয়া, किन्लाां ७, এट्यानिया, लााऐ डिया, लिथ्यानिया, পোलाां ७, मुख्य कृष अधिमम्दार চেকেন্লে ভাকিয়া, ঘূগোল্লাভিয়া, আল্বানিয়া, বুলগেরিছা, **जिन्द**व কুমানিয়া ও গ্রীস-এই চৌশ্টি বাষ্ট্রের নাম ধুছোত্তর যুগের মানচিত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। ক ইওরোপীয় মহাদেশ ও ইওরোপীয় কন্সার্ট-এর প্রতি-পত্তির অবসান ঘটিয়া আন্তর্জাতিক সমস্তা সমাধানে সর্ব-জাগতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই স্বীকৃত হয়। পূর্বেকার সর্বজাগতিক সংখ্যব পাঁচ অথবা ছয়টি ইওরোপীয় রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রয়োজনীরতা

<sup>\*&</sup>quot;What the First World War discredits is not the Balance of Power, but short-sightedness of isolationism." Ibid, p. 10.

<sup>†</sup>Gathorne Hardy, p, 18, fn.



খুচনা ১৯

নিরম্রণের স্থলে এখন উহার দশগুণ অপেকাও অধিক সংখ্যক রাষ্ট্রের উপর সেট ক্ষমতা ক্রম্ভ হয়।

তৃতীয়ত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্পন্-এর সনির্বন্ধতার আন্তর্জাতিক সমস্তা সমাধানে গণতান্ত্রিক নীতির অন্তসরণের ফলে বহু সংথ্যক রাই এবং জাতি গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সাল বান পাইয়াছিল, আন্তর্জাতিক তার সঙ্গে প্রিবীর লাতীয়তাবাল বিভিন্নাংশে বিশেষভাবে প্রাধীন দেশসমূহে জাতীয়তাবাদের অন্মা প্রতাব বিস্তাব লাভ করিয়াছিল। কলে, যুদ্ধোত্তর প্রিবীতে আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তার (Internationalism and Nationalism) ন্তন সমস্তা মধ্যে সামগ্রন্থ বিধান করা আন্তর্জাতিক সমস্তার অন্তর্জ্য হুইরা দাঁভার।\*

চতুর্বত, প্রথম বিশ্বন্দের পরবরী যুগে যুদ্ধ সম্পর্কে মারুষের মনে এক নৃতন
মনোভাবের স্পত্তী হয়। প্রথম বিশ্বন্দের পূর্বাবধি যুদ্ধ-বিগ্রহাদি একপ্রকার জনপ্রথম বিশ্বন্দের
প্রবাধি বৃদ্ধের
ক্ষানির রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক ট্রিন্ট্ ইছ হুদ্ধ জাতীয়
ক্ষাপ্রিত্তন। প্রান্তিকে বৃদ্ধির জন্ম অপরিহার্য বসিয়া মনে
ক্ষিত্তন। মানবদেহে যেমন কিছুকাল পর পর শক্তি ও

লাশ্ব্য পুনকজারের জন্ত বলকারক উবধের প্রয়োজন হয়, তেমনি রাষ্ট্রদেহের জন্ত অফ্রেপ উবধ প্রয়োজন হয়। ট্রিন্ট্রির মতে এই উবধ-ই হইল যুদ্ধ। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে দমল্যা দমাধানের দর্বশেষ এবং চরম পন্থা হিদাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা স্বাভাবিক এবং যুক্তিদম্মত বাবস্থা বলিয়াই বিবেচিত হইত। কন্দার্টঅব্-ইওরোপ প্রস্তৃতি ইওরোপীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রদমূহ
লইমা গঠিত ছিল এবং এই দকল রাষ্ট্রনিজ নিজ স্বার্থের থাতিরেই কোন কোন
ক্ষেত্রে যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়াছিল। যুদ্ধ করা-না-করার মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থ ই

<sup>\*&</sup>quot;Simultaneously with the adoption of this world-wide democratic Internationalism, the war, with the deliberate encouragement of the American President, had resulted in the complete and apparently final triumph of nationalism. The problem was to harmonize these two inconsistent principles." Ibid, p. 14.

ছিল মূল বিবেচ্য বিষয়, জগতের শাস্তি বা জগৎবামীর নিরাপত্তা ভাহাদের নিকট ছিল অবান্তর। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভংসতা এবং অভ্রেনীয় লোক ও সম্পত্তি ক্ষা যুদ্ধের প্রতি ইওরোপীয় তথা পথিবীর বাষ্ট্রর্গের ও জনসংধারণের মনে এক দারুণ ভীতির ও ত্রাদের ফাষ্ট করিয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধান্ত ব্যবহারের ফলে, যুদ্ধের সর্বনাশাত্মক ক্ষমতা সহস্রগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় যে নৃতন সমস্তার পৃষ্টি হইয়াচিল তাহাতে যুদ্ধ সম্পর্কে সকলের ধারণা সম্পূর্ণ প্রথম বিখবদ্ধের পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। এই পরিবর্তিত মনোভাবের বীতংসভার ফলে ষুদ্ধের প্রতি পরিবতিত পরিচয় আমরা দেখিতে পাই লীগ-অব্-রাশন্ম-এর প্রতিষ্ঠায়। मरनाजाद: जीन-व्यत्-মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্তের উপর নির্ভর ভাশন্দ-এর অভিটা করিয়া লীগ-অব্-ক্তাশন্দ-এর চুক্তিপত্র ভার্দাই-এর দন্ধির সহিত সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। এথানে উল্লখ করা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ত্যাশনস আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট উইল্সন্নের যে চৌদ্দ দুফা শর্তের উপর ভিস্তি করিয়া উহা গঠিত হইয়াছিল দেগুলিতে আন্তর্জাতিক 'শান্তি' জাতীয়তার উপর ( peace ) কথাটির কোনও উল্লেখ ছিল না। প্রত্যেক বাষ্ট্রের অধিকতার গুরুত বাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বাজাদীমার নিরাপত্তা ক্লা ক্রাই আরোপের ফলে ছিল এই শর্তাবলীর প্রধান এবং মূল উদ্দেশ। ইহা হইতে আন্তর্জাতিকতা ব্যাহত স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেসিডেণ্ট উইল্সন্নের চৌদ দুফা শর্তের উপর নির্ভরশাল লীগ-অব্-ক্যাশনস জাতীয়তার উপরই অধিকতর জোর দিয়াছিল। আন্তর্জাতিকভার কেত্রে শান্তি রক্ষার যাবতীয় চেষ্টার স্বলে রাষ্ট্রবর্গ পরস্পর দাহাষ্য-দহযোগিতার মাধামে প্রতি রাষ্ট্রের রাজ্যদীমা ও দার্বভৌমতের নিরাপত্তা বিধান করিবে এই ব্যবস্থা করিয়া আন্তর্জাতিকতার স্থলে জাতীয়তার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। তরপরি মার্কিন माकिन गुङकाड्डे कर्ज्क যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নীগ-অব্-ন্যাশন্স-এর চ্কিপত্র (Covenant) লীগের চ্কিপত্ত প্রত্যাথ্যান করার ফলে লীগ-অব্-ক্যাশন্স-এর আন্তর্জাতিক श्र भाशास्त्र करन রূপ কতকটা ব্যাহত হইয়াছিল। স্বলেষে লীগ-অব্-লাশন্দ্ লীগ-অব-স্থাপন স্-এর আন্তরাতিক রূপ সম্পর্কে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, উহার প্রকৃত ক্ষমতা बा इ ड कायकि वृहर बार्डेव राख मीमावन बाकियाव काल আন্তঞ্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগ-অব্-ক্যাশন্স্-এব ওক্ত স্বভাবতই হ্রাস

পাইয়াছিল। বৃহৎ রাইগুলির প্রতিনিধিবর্গ নীগ-অব্-লাশন্দ্কে 'কন্দার্ট-অব্ ই ওরোপ' (Concert of Europe)-এরই এক নৃত্রন সংস্করণে রূপান্তরিত করিয়া-ছিলেন। মার্কিন যুক্তরণ্ট্র ভিন্ন, দোবিয়েত রাশিয়া, জ্পানি প্রভৃতি দেশকেও নীগের সদস্তপদ বহিভৃতি রাখিবার ফলে লীগ-অব্-লাশন্স রাষ্ট্রেরে আদর্শকত বিভেদ এবং পরাজিতের প্রতি প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তি গ্রহণ করিবার ফলে লীগ-অব্-ভাশনদের সর্বজাগতিক আবেদন বহলাংশে বাহেত হইয়াছিল। প্রক্রন্তপক্ষে ইহা ইওরোপীর একটি সংস্থায় পরিণত হইয়াছিল। জাপানের লীগ কাউন্সিলে সদক্ষপদ লাভ লীগের এই চরিত্রের তেমন কোন বাতিক্রম ঘটার নাই।

তথাপি নীগ-অব্-ন্তাশন্দ-এর প্রতিষ্ঠা প্রিবীর রাষ্ট্রর্বের মধ্যে আন্ত-জাতিকতার মনোভাব অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্তাসমূহের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার অন্ত আন্তর্জাতিক সংশ্বার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি যে জাগিয়াছিল তাহার পরিচায়ক সন্দেহ নাই এবং ভবিশ্বতে এই প্রতিষ্ঠানটির আন্তর্জাতিকতার উপসংহার: গুরুষপূর্ণ প্রকৃত প্রতীকে পরিশত হইবার আশা যে একেবারে ভিল না, পদক্ষেপ

এমন নহে। লীগ-অব্-ন্তাশন্দ্-এর বিক্লেতা ইহাব প্রয়োজনীয়তা

কোন অংশেই হ্রাস করে নাই। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে ইহা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ইহা অনত্বীকার্য।





### প্রথম অধ্যায়

# প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন ঃ শান্তি-চুক্তি

( Paris Peace Conference: Peace settlement )

শাবির প্রস্তাত (Preparation for the Peace): প্রথম বিশ্বযুক্ত ভক হইবার কল্পেক সপ্তাহের মধোই ইওরোপীয় দেশসমূহে গুজব রটিয়া যায় যে, শান্তির আঙ্গোচনা শুরু হইয়াছে, শীন্তই শান্তি স্থাপিত হইবে। অবশ্য উহা ওধু গুজবই ছিল। কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের भाखि बारहरी ফেব্রুয়ারি মানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সন্ শান্তির প্রস্তাব করেন এবং জার্মানি যুক্তিদক্ষত শর্ভে শান্তি স্থাপনে রাজী না হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষে অর্থাৎ ইংলগু, ফ্রান্স প্রভৃতির সপক্ষে যুদ্ধে অবভীর্ণ হইবে এইরপ ইক্ষিতও দেন। কিন্তু জার্মানি বা মিত্রপক্ষ দেই সময়ে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী না হওয়ায় যুদ্ধ চলিতে থাকে। পর বৎসর (জাম্য়ারি ২২, ১৯১৮) প্রেনিডেণ্ট উইল্পন্ মার্কিন দিনেটের নিকট এক বার্তায় যুদ্ধাবদানে শান্তি স্থাপন কি ধরনের হইবে বা হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে নিজ মত বাক্ত করেন। এই বার্তায় তিনি বলেন যে, কোন সাধারণ, শান্তি সম্পর্কে ध्यिमिए छे छेड्नमस्म গভামুগতিক শান্তি-চুক্তির দারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবদান शात्रवा विहान हरेटव ना। हेश अभन अकृषि मास्ति-हुक्ति हरेटव यांश রক্ষা করিয়া চলা দকলের পক্ষেই যুক্তিযুক্ত হইবে। ইহা এমন একটি শান্তি-চুক্তি হটবে যাহাতে কোন পক্ষই 'বিজয়ী' বলিয়া বড়াই করিতে পারিবে না—a poace without victory, অর্থাৎ সকলের স্বার্থ নমভাবে রক্ষা করিয়া সকলে যুগাভাবে এই শান্তির হুফল ভোগ করিবে।

১৯১৭ খ্রাপ্তামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধানত মিরপক্ষকে রক্ষার জন্ম বৃদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু প্রেমিডেণ্ট উইল্মনের শান্তি স্থাপনের স্পৃহা তাহাতেও হাস লক্ষেত্ত ও পায় নাই। ১৯১৮ খ্রিটাদের জাল্মারি মাসে প্রেমিডেণ্ট প্রেমিডেণ্ট উইল্মন্ তাহার বিখ্যাত চৌদ্দ দলা শর্ভের মাধামে শান্তিকুলান্ ঘোষণা চুক্তির মৌলিক নীতি কি হওয়া উচিত তাহা ব্যাথা করেন।
ইহার অবাবহিত পূর্বে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লাখেড্ ফার্ড তাহার যুদ্ধ-আদর্শ

ব্যাথ্যা করেন। লায়েছ অর্জ ব্রিটেনের মৃত্যাদর্শ বর্ণনা করিতে গিয়া মৃল ভিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিমাছিলেন; যথা: (১) রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আক্ষরিত চুক্তির পবিত্রতা রক্ষা, অর্থাং দেগুলি মানিয়া চলিবার আভাবিক মনোর্ত্তি, (২) আয়তশাদনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রশীমার পুনর্বিভাগ, এবং (৩) নিরস্তীকরণের উদ্দেশ্যে আয়র্জাতিক সংখা লাপন। লায়েছ অর্জের ঘোষণার ভিনদিন পর প্রেসিডেণ্ট উইল্সনের চৌদ দলা শর্ভ প্রকাশিত হয়। লায়েছ অর্জের ঘোষণায় সম্পতিত ভিনটি মৃলনীতি ভিন্ন অপরাপর আরও কয়েরকটি মৃলনীতি ঘধা, উপনিবেশিক সামাজ্যের পুন-বিদ্দন ও সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মতামত এই ব্যাপারে গ্রহণ করা, সমৃদ্রের আন্তর্জাতিক বাবহারের খাধীনতা, গোপন-ক্টনীতির অবসান প্রভৃতি উহাতে সরিবিষ্ট ছিল।

কিন্তু করেকমাদ পর যথন মিত্রশক্তিবর্গ (The Allies) যুদ্ধে জয়নাভ দম্পকে
নিশ্চিত দেই দময়ে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লায়েড্ জর্জ থিত্রশক্তিবর্গর উদ্দেশ্ত (war aims) আলোচনা করিয়া এক বক্তৃতা
কর্তৃক মিত্রপক্ষের যুদ্ধকর্তৃক মিত্রপক্ষের যুদ্ধকর্তিক প্রবিশ্বর জন্ম নামী শক্তিবর্গকে—প্রধানত জার্মানিকে, উপযুক্ত
শান্তি ভোগ করিতে হইবে। পৃথিবীর অগণিত নর-নারীর
মনে যুদ্ধ-স্পৃত্তিকাবী জার্মানির প্রতি যে ঘুণা ও বিশ্বেষ উপজাত হইয়াছিল তাহার
অবশুভাবী ফলম্বরূপ জার্মানিকে শান্তি ভোগ করিতে হইবে। লায়েড্ জর্কের
এই বক্তৃতায় জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা স্কুম্পন্ত ইইয়া
উঠিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট উইল্সন্ আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি হিসাবে তাঁহার

(১) আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর ব্যবহারে কোনপ্রকার গোপনতা অবলম্বন করা চলিবে না। গোপন কূটনীতি (Secret diplomacy) ত্যাগ করিয়া খোলাখুলিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি-ম্বাপনের পদ্ধা অন্তদরণ করিতে হইবে। (২) প্রত্যেক দেশেক নিজম্ব উপক্লেব সংলগ্ন সমূদ্রের অংশ ভিন্ন সম্প্র মাত্রই যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে সকলেব নিকট সমভাবে উন্মৃক্ত থাকিবে। (৩) বাণিজ্ঞা বিসায়ে শুভ প্রভৃতি যাবতীয় অর্ধনৈতিক বাধা-বিদ্ন যথাসভাব উঠাইয়া দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) প্রত্যেক দেশেই অস্ত্রশন্ত ও যুদ্ধানির সর্গ্রাম হ্রাস্ক করিতে হইবে। কেবলমাত্র আভ্যন্তরীৰ

বিখ্যাত যে 'চৌদ দকা' ( Fourteen Points ) নীতির বিশ্লেষণ করেন দেগুলি

ছিল নিয়লিখিত রূপ :

নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির অধিক সামরিক শক্তি রাথা চলিবে না। (e) উদার নিংমার্থ মনোবৃত্তি গইয়া ওপনিবেশিক অধিকারগুলির পুনর্বিবেচনা कता इट्टर-वर्षार क कान द्वारनत विकास जानिक इट्टर उन्हा निर्दरमा कदा इहेरत। अ विषय मः अहे स्वभागत्त्र चार्थत् कथा विस्वहन। कदिए इहेरत। (৬) বাশিয়ার হাত বাজ্ঞাংশ ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং বাশিয়া যাহাতে স্বাধীন এবং জাতীয় নীতি অনুসরণ করিয়া স্থাঠিত হইয়া উঠিতে পাবে দেই স্বযোগ দিতে इहेरव। (१) বেम विश्वाम इहेरछ वितमनो रेमज ज्ञानादिङ उँडेन्जिनान कोम नका कदिए इहेरव এवः विमालक्षांमरक शाधीन वामा हिमारव भून:-375 স্থাপন করিতে হইবে। (৮) ফ্রান্সের আল্সেন্-লোরেন ফিরাইয়া দিতে হইবে। (১) জাতীয়তার ভিনিতে ইতালির বাজ্য-দীমা নির্ধারণ করিতে হইবে। (১০) অপ্তিয়া-হাকেরীর অধিবাদীদের স্বায়ন্তশাদনের স্থযোগ দিতে হইবে। (১১) ছাতীয়তার ভিত্তিতে বলকান দেশগুলির পূনর্বন্টন ও পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং দেগুলির রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক নিরাপতা রকার আন্তর্জাতিক त्रावचा चरनधन कदिए इटेरव। (১২) मानारनिक धानानीरक चाराकां जिक्छारव নিরপেক বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং তুকী স্থলতানের অ-মুদলমান প্রজাবর্গের স্বায়ন্তশাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১৩) পোল্যাওকে পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং সমুদ্রে পৌছিবার স্থযোগ দান কবিতে হইবে। (১৪) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও বাজ্য-দীমার নিরাপত্তা বন্দার জন্ত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন কবিতে হটবে।

প্রেণিডেণ্ট উইল্পনের উপরি-উক্ত চৌদ দফা শর্ত-সম্বানিত পরিকর্ননা ফ্রান্স, ইংলগু, ইতালি প্রভৃতি অগ্রাহ্মনা করিলেও উহ! গ্রহণ করিল না। ফলে, শান্তি-সম্মেলনে উইল্পন্ ও অপরাপর দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে বিরোধের পথ প্রস্তেত ইয়া বহিল।

প্যারিদের শান্তি-সম্মেলন (Paris Peace Conference)ঃ ১৯১৯
শ্রীষ্টান্দের প্রথম দিকে প্যারিদ নগরীতে পৃথিবীর ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ শান্তিপ্যারিদ নগরী শান্তিচুক্তি দম্পাদনে সমবেত হইলেন। নিরপেক্ষ দেশ স্থইট্জারদম্মেলনের হান
লাত্তেই এই সভার অধিবেশন আহুত হওমার কথা ছিল,
নির্বাচিত কিন্তু ৪৮ বংসর পূর্বে সেজানের মুদ্ধের পর জার্মানি প্যারিদ
নগরীতেই চুক্তি সম্পাদন করিয়া ফ্রান্সের মর্যাদা নাশ ও সম্পত্তি দথল করিয়াছিল।

ক্রান্স প্যারিসে বসিয়াই এইবার উহার প্রতিশেধ লওয়ার স্থযোগ তাগে কবিতে শীক্ষত হইল না। একমাত্র ফ্রান্সের মন রক্ষার জন্তই আন্তর্জাতিক সম্মেলন পাংরিস নগরীতে আহুত হইরাছিল।

তংটি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড়ো উইল্সন্, ব্রিটিশ প্রধান চারিজন প্রধানমন্ত্রী জেভিড লায়েড জর্জ, ফরাসী প্রবাই মন্ত্রী জর্জ (Big Four) ক্লিমেন্শো, ইভালির প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও ওলাডো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও বহু উল্লেখযোগ্য বাক্তি দেশ-বিদেশ হইতে এই শান্তিসম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রকৃত কার্যক্ষমভা "প্রধান চারিজন" (Big Four)-এর হস্তেই ছিল। ইহারা হইলেন: উইল্সন্, লায়েড্ জর্জ, ক্লিমেন্শো এবং ওলাভো। ফরাসী প্রতিনিধি ক্লিমেন্শো এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

প্যারিদ শান্তি-দক্ষেলন একাধিক দিক দিয়া ভিয়েন। কংগ্রেদের সহিত তুলনীয়। ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত সদস্তবর্গ যেমন উচ্চ আদর্শের মৌথিক পরাকার্ছা দেখাইয়া কার্যন্ত সংকীর্ণ স্বার্থপর নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ প্যাবিদ শান্তি-দক্ষেলনে দ্যবেত প্রতিনিধিবর্গও উচ্চ আদর্শ-ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তলনীয় বাদের মৌথিক প্রকাশে কোন ক্রটি করিলেন না। ভিয়েনা সম্মেলনে যেমন জার প্রথম আলেক্জাণ্ডার আদর্শবাদিতার প্রতীকস্বরূপ ছিলেন, প্যারিদ শান্তি-দম্মেলনে দেইরূপ ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্সন্। তিনি স্তায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমিলিত প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করিয়া দিলেন। ইওরোপের দেশগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বন্টনে সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামতের প্রেসিডেণ্ট উইল্সনের ম্বাদাদানের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলিলেন। "सनমতের আদর্শবাদ ভিত্তিতে আইনসমত শাসন স্থাপন করাই আমাদের উদ্দেশ্য"—এই কণা উইল্মন্ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বাক্ত করিলেন» এবং এই আদর্শ কাৰ্যকরী করিবার জন্ম তিনি তাঁর বিখ্যাত 'চৌন্দ দফা' শর্ত-সংলিত এক দীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু প্রকৃতকেত্রে এই সকল শর্ত কার্যকরী করা সম্ভব

<sup>\*&</sup>quot;What we see is a reign of law based upon the consent of the governed and sustained by the organised opinion of mankind." Wilson, Vide Ketelbey, p. 430

হইল না, কাবণ যুদ্ধ যথন চলিতেছিল তথন বিভিন্ন দেশ প্রশাব পরস্পরের দহিত বহু চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল এবং এই সকল চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে পদানত করা এবং জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিলোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করা। ইহা ভিন্ন জার্মানির নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও কোন কোন

## क्ष्मित छिल।

এইভাবে প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে হুইটি পরম্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত গুরু इटेल। এक्षिटक छात्र ও मङ्डा, मानवल ও खात्री माछि हेडापि चाप्स्वापी নীশির ভিরিতে ইওরোপের পুনর্গঠনের ইচ্ছা, অপরদিকে জার্মানি ভবিষ্যতে শকিশালী হইলা পুনরায় ইওরোপের শক্তি-দামা যাহাতে বিনট না করিতে পারে मिष्कण षार्थानिक पूर्वन कतियात, ष्रार्थानिक निकृष्ठे दृष्टेर्ड দুইটি পরম্পর-বিরোধী ক্তিপুরণ গ্রহণ এবং ইওরোপের শক্তি-দাম্য বজায় রাখিবার ধারায় সংঘাত रेच्छा। अ এই एरे चानर्संत चल्च भागत आर्यानिएक रीमवन করার নীতিই জয়ী হইল। কোন কোন বিষয়ে কায় ও সভতার আংশিক প্রয়োগ य ना कवा वहन अपन नटक, उथानि প্রেনিডেন্ট উইল্দনের উচ্চ আদর্শবাদিতা কার্যকরী করা মন্তব হইল না। ইওরোপীয় রাজনীতির **উইল্**দনে : वापर्न-কটকোশন ও জটিলতা সম্পর্কে মনভিজ্ঞ সরলপ্রাণ মার্কিন বাদের পরাজয় প্রেসিডেণ্ট উইল্নন, লায়েড জর্জ, ক্লিমেনশো, ওলাতো প্রম্থ कृष्टिनौ छिकगर्भव कृष्टे हाल भराष्ट्र श्रे शास व्हेरलन । छै। हाव 'होक क्ला नर्स्ट' ( Fourteen Points ) নামেই পর্যবসিত হইল। আন্তর্জাতিক শান্তিরাপনে তাঁহার আদর্শ কার্যকথী চটল না।

প্যাবিদে শান্তি-সংঘলন জার্মানির দটিত ভার্মাট ( Versailles )-এর স্থিত

<sup>\*&</sup>quot;At the peace conference two ideas were struggling for mastery; on the one side was the conception of an impartial and altruistic distribution of justice; on the other were notions more familiar to the peace conferences, of the Balance of Power, of security against a recurrence of danger from the defeated state, of territorial and economic compensation on the part of the victors." Ketelbey, p. 431.

অন্তিয়ার সহিত সেন্ট্ জার্মেইন (St. Germain)-এর সন্ধি, হাঙ্কেরীর সহিত ভার্সাই, সেন্ট্ ট্রিয়ানন (Trianon)-এর সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলি ভার্মেইন, ট্রিয়ানন, (Neuilly)-এর সন্ধি এবং তুরস্কের সহিত সেভ্রে (Sevres)নিউলি ও সেভ্রে—
এর সন্ধি—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটাইল। এই সকল সন্ধি পরান্ধিত শক্তিগুলিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল, বলা বাছলা। পরান্ধিত শক্তের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা মিত্রশক্তিবর্গ যেমন বুনিলেন না, তেমনিই ওরোপের পুনর্গঠনে ক্রায় বা সত্তার ধারও তাঁহারা ধারিলেন না।

প্যাবিদের শান্তি-সম্মেলনের প্রধান প্রধান সমস্তা ছিল: (১) মার্কিন প্রেসিডেণ্ট প্রচারিত চৌদ্দ দফা শর্ত-সম্থানিত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার দলিল প্রস্তুত করা, (২) ফ্রান্সের নিরাপত্তা এবং রাইন নদীর বাম তীর প্যারিস শান্তি- সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবসম্বন করা, (৩) দ্রার্মানির সীমা নির্ধারণ করা এবং দ্রামান উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কি করা হইবে তাহা স্থির করা, (৪) ইতালির একা সম্পূর্ণ করিবার জন্ম ট্রিয়েস্ট্ (Triest) ও ট্রেন্টনো (Trentino) অঞ্চলের উপর ইতালির দাবি এবং পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠনের দাবি সম্পর্কে বিবেচনা করা এবং (৫) দ্রার্মানির নিকট হইতে ক্তিপূর্ণ আদার করা।

লীগ-অব-ন্যাশন্স্ নামক আন্তর্জাতিক শাস্তি বজায় রাথিবার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তপ্রলি আন্তর্জাতিক চুক্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে কি না নে বিষয়ে প্রথম মতানৈক্য দেখা দিল। কেবলমাত্র প্রেসিডেন্ট উইল্মনের সনির্বন্ধতায় শেষ পর্যন্ত (২০শে এপ্রিল, ১৯১৯) লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর চুক্তি (Covenant) গৃহীত হইল। একটি নৃতন শর্ত সংযোজনার ভারা বলা হইল যে, আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার অন্তর্জান করা করা করা ও সোহাদ্যমূলক চুক্তি বা মন্বোলীগ-সব্-ন্যাশন্স্-এর নীতির (Monroe Doctrine) স্থায় ব্যবস্থা স্থাপন প্রভূতি ক্রিগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর নীতি-বিকৃদ্ধ হইবে না। আন্তর্জাতিক ক্রের এবং পারম্পরিক ব্যবহারে জাতি বা জাতির মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্য করা হইবে না এবং প্রত্যেক দেশের প্রজাই সমর্মাদা প্রাপ্ত হইবে—এইরপ একটা প্রস্তাব জাপান কর্তৃক প্যারিদ সম্মেলনে উত্থাপিত হইলে ব্রিটেন এবং অন্তর্জিয়ার জিপোন কর্তৃক প্যারিদ সম্মেলনে উত্থাপিত হইলে ব্রিটেন এবং অন্তর্জিয়ার বিরোধিতায় তাহা অগ্রাহ্য করা হইল। এইভাবে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে

ব্যবন্ধা অবসমন করিতে গিয়াও স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা এবং পরস্পর ক্রত্রিম বৈবম্য দম্পূর্ণভাবেই বন্ধার বহিল।

জার্মানির ভবিশ্বং আক্রমণ হইতে বক্ষা পাইবার জন্ম জাল দাবি করিল যে, রাইন নদী এবং ফ্রান্স-বেলজিয়াম-নেদাবল্যাণ্ডের অন্তর্থনী দশ হাজার বর্গমাইল রাইন অঞ্চল খানত একটি মধ্যবর্থী স্বায়ন্তশাসিত অঞ্চল (Autonomous শানিত অঞ্চল পত্তির চার্মানিত স্বায়ন বাহিন হউক। কিন্তু আমেবিকা ও জ্বে করামী প্রথাৰ ইংলণ্ডের বিরোধিভায় এই প্রস্তাব বাতিল হইল। এই প্রস্তাব অ্থাম প্রায় অপর একটি সমস্তাসভূল স্থানের ফ্রান্ট হইত। কিন্তু ফ্রান্স ইহাতে নিজ নিরাপন্তার দাবি তাাগ করিল না। অবশেষে আমেরিকা ও ইংলণ্ড পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাবা ভবিশ্বং জার্মান আক্রমণের

ক্রাপের নিরাপতার জন্ম ইংলও ও আমে-বিকার দায়িত গ্রহণ বিক্ষে করাসী নিরাপন্তা রক্ষার জন্ত সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলে করাসী মন্ত্রী ক্লিমেন্শো শান্ত হইলেন। ১৯১৯ গ্রীষ্টাম্বের ২৮শে জুন তারিখে জার্মানির সহিত ভার্মাই-এর সদ্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পরিপূরক হিসাবে ক্রান্স ও ব্রিটেন এবং ক্রান্স ও

আমেরিকার মধ্যে আরও তৃইটি চুক্তি ছারা ব্রিটেন ও আমেরিকা জার্যানির আক্রমণ হুইতে ফ্রান্সের নিরাপতার দায়িত গ্রহণ করিল।

ভার্সাই-এর দক্ষির থক্ষ্যার উপর জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে কেবলমাত্র একবার একটি লিখিত মন্তব্য পেশ কবিবার অনুমতি দেওয়া হইল। ২৩০টি বড় বড় পৃষ্ঠায় টাইপ করা ভার্সাই-এর দক্ষির উপর জার্মান প্রতিনিধিগণ জার্মানির প্রতি থিত্রপক্ষের বিবেষ বর্গ বিবেচনা করিয়া এই দকল মন্তব্যের অতি দামান্ত অংশই

গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু মিরণক্ষের মূল দাবির কোন পরিবর্তন তথা জার্মানির যে দকল শর্তের বিষয়ে আপত্তি বা অভিযোগ ছিল তাহার কোন প্রকৃত পরিবর্তন করা হইয়াছিল তাহাও ব্রিটিশ প্রবর্তন করা হইয়াছিল তাহাও ব্রিটিশ প্রবর্তন করা হইয়াছিল তাহাও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লায়েড্ জর্জের বিশেষ দনির্বন্ধতায় সভ্তব হইয়াছিল। লায়েড্ জর্জ প্যারিদের শান্তিদম্লেলন ভরু হওয়ার সময় যে প্রকার প্রতিক্রিয়ালিল মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন উয়া সামান্ত পরিমাণে য়ালপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন দলেহ নাই। পরিবর্তিত সন্ধির শতিষ্ঠানের জার্মানিয় ভাগানির ভাগান

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি (Treaty of Versailles): ভাগাই-এর শান্তি-চুক্তির শত্তাহানারে ভাষানি (১) ফ্রান্সকে আল্মেন্স্-লোবেন কিবাইল নিং বাধাইইল। (২ বেল্ডিয়ামকে মবেশ্নের, ইউপেন ও মামে ড । Moresnet, Eupen and Malmedi) দিতে বাধ্য হতল । (২) পোলােরকে পোলেন-এর অধিকাংশ ও পশ্চিম-প্রাশিয়া দিতে হতল এবং যদি উত্তর-সাহতালালা ও প্র-প্রাশিয়ার অধিবাসীরা গণভাের বাবা পোলাােরের সঠিত সংযুক্তি ইক্তা করে ভাহা হতলে ঐ সকল অফলত পোলাাাওকে দিতে হইবে বলিয়া নির হইল। (৪) বালিক প্রেণ্ডিনের শর্তালা করিতে হইল। কিয়দকাল পরে এই বন্দরটি লিগ্যানিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি আরক্তালািনিও অঞ্চলে পরিলত হইয়াছিল। (৫) জার্মানিকে আফ্রিকান্থ উপনিবেশিক সামাজ্য এবং চান, জাম, মিশর, মবক্রো, তুরন্ধ প্রভৃতি হানের সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ও অক্তান্ত জার্মান-স্থিধা ও অধিকার ভাগা করিতে হইল। চানদেশত্ব জার্মান অধিকারসমূহ জাপানকে দেওয়া হইল। অপরাপর স্থানগুলি লীগা-অব্-লাশন্ন্-এর পরিদর্শনাধীনে 'Mandatories'-এ পরিণত করা হইল।

जार्यानिय मामविक मिक्कित ভिविद्याः जाकमा इहैए हे हतान उपा निविधिक রক্ষা করিবার উদ্দেশ্তে (১) জার্মানির দৈন্তসংখ্যা হ্রাস করিয়া মাত্র এক গক্ষে স্থানা হইল। (২) বাধাতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিবার নীতি জার্মানিকে ভাগে করিতে হইল। (৩) যে দামাল দৈলদংখ্যা আমানিকে রাখিতে দেওয়া হইল তাহাও কেবলমাত্র আভাস্তরীণ শৃত্যলা এবং জার্মানির দীমারক্ষার কার্যে ব্যবহার করিতে হইবে, বলা হইল ! (৪) জামানির নৌবাহিনীর সামরিক শ্রাদি मः था। द्वाम कतिया ए e शा हहेन, दश्निशाना एउ मामहिक घाँ छि छान्निया किना दहेन। बाहेन ननीत नाम छोटतत बिन माहेरनत मस्या যে সকল জার্মান তুর্গ বা সামরিক ঘাঁটি ছিল তাহা ভাক্তিয়া দিতে হইবে, বিমানবহর রাখা চলিবে না, গোলাবাঞ্চ প্রস্তুতের পরিমাণ ব্রাস করিতে হইবে-এই সকল শর্ত ও জার্মানির উপর চাপান হইন। (e) উপরি-উক্ত শর্তগুলি যাহাতে যথায়গভাবে পালন করা হয় দেজত জার্মানিতে মিত্রপক্ষের এক দেনাবাহিনী মোভায়েন করা হইল। (৬) জার্মানির যুদ্ধজাহাজগুলি ইংলণ্ডের নিকট ত্যাগ করিতে বলা হইল। এই দকল যুক্ত লাহাজের অধিকাংশই অবশ্য জার্মান এ্যাড্মিরালের আদেশে স্কাপা ফ্লো ( Scapa flow ) নামক জনভাগে যুদ্ধবিরভির অবাবহিত পূর্বেই ছুবাইয়া ফেলা হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক দিক দিয়াও জার্মানিকে ত্র্বল করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির বাণিজাপোতের অধিকাংশই ফ্রান্সকে দেওয়া হইল। (২) সাবু (Saar) অঞ্জ নামক একটি জার্মান জেলা পনর বংসরের জন্ম আন্তর্জাতিক নিমন্ত্রণাধীনে স্থাপন করা হংল। এই দীর্ঘ প্রব বংশব ধরিয়া ঐ অঞ্চলের কয়লার থনিগুলি মুদ্ধে জার্মান কর্তৃক করাসী কয়লার খনিগুলি ধ্বংদের ক্তিপুরণ হিদাবে ফ্রান্সকে ভোগ-ছথল করিবার অধিকার দেওয়া হহল। পনর বংদর অভিবাহিত হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভোট গ্রহণ করিয়া জার্মানির সহিত উহার সংযুক্তির প্রশ্ন স্থির করা হইবে, এলা হইল। বেলজিয়াম ও ইতালিকেও জার্মানি নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে, জার্মানির লোহা ও রবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিভিন্ন দেশকে দিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। অৰ্থ নৈতিক প্ৰাদি: (৩) যুদ্ধ স্ষ্টির অপরাধ জার্মানির উপর আবোপ করিয়া জার্মান সমাট কাইজার বিতীয় উইলিয়াম এবং অপরাপর আরও বহু কভিপুরণ ব্যক্তিকে মিত্রপক্ষের নিকট সমর্পণের দাবি করা হইল। (৪) যুদ্ধের ক্ষতিপুরন হিসাবে মিত্রপক্ষ কি পরিমাণ অর্থ জার্মানির নিকট হইতে আদায় করিবে তাহা শ্বির করা সম্ভব হইল না। বিভিন্ন প্রতিনিধি বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ দাবি করিলেন। বিভিন্ন প্রতিনিধির হিদাব অমুযায়ী এই দাবি মোট >৫ শত কোটি ডলার হইতে ২০ শত কোটি জনাবের মধ্যে দিড়েইল। কি পরিমাণ অর্থ দাবি করিলে ঠিক হইবে ভাহা প্রতিনিধিবর্গ স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে এই ব্যবস্থা করিলেন যে, ১৯২১ প্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানি মিত্রপক্ষকে মোট ৫০০ কোটি তলার পরিমান সোনা বা অপর কোন জিনিদ দিবে। ইতিমধ্যে একটি ক্ষতিপ্রণ কমিশন মোট কত পরিমাণ অর্থ জার্যানিকে দিতে হইবে তাহা খিব করিবেন আর জার্যানির নিকট হইতে ক্তিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

ভার্সাই-এর শান্তি চুক্তির সমালোচনা (Criticism of the Treaty of Versailles): প্রথম মহানুকে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এবং ইওরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে জামানির বিশ্লের যে তীত্র অসম্বোধ ও ঘুণার সৃষ্টি হইয়াছিল
ভাহার প্রতিক্রিয়া ভার্নাই-এর শান্তি-চুক্তিতে জামানির প্রতি
মিল্লাক্রের দুংদৃষ্টি ও
ইওরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্যবহারে পরিক্লিক হয়। এবিষয়ে
অন্তদৃষ্টির অভাব
সায়েত জর্জের বঞ্চা অর্থ করা ঘাইতে পারে। পরাজিত

করিবার মত রাজনৈতিক বিবেচনা, দ্রদৃষ্টি বা অস্তৃদৃষ্টি সম্মেশনের প্রতিনিধিবর্গের ছিল না। তবিস্তৃতে জার্মানি যালাতে পুনরার শক্তিশালী হইরা ইওরোপের শাভি তক্ষ না করিতে পারে দেই বাবস্থা অবস্থনই প্রতিনিধিবর্গের একমাত্র উত্তেজ্ঞে পরিপত হইরাছিল।

লায়েড্ জর্জ কর্তৃক মিত্রপক্ষের যুদ্ধাদর্শের ঘোষণা ও উইল্পনের চৌদ্দ দফা শুরু পরাজিত জার্মানির মনে জায়বিচার লাভের যে আশার সঞ্চার করিয়াছিল জার্মানির জায় দেই কথা শারণ রাখিয়া ভাগাইয়ের শান্তি-চুক্তির আলোচনা বিচারলাভের শাশা করা প্রয়োজন। দেদিক হইতে বিচার করিলে ভাগাইয়ের শান্তি-চুক্তিতে জার্মানি কি বাবহার পাইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা ঘাইবে।

ভার্সাই-এর শান্তি-চ্কিতে ক্ষমবা তুইটি নীতির প্রাধান্ত দেখিতে পাই, যথা:
(১) যুদ্ধ-স্থাইর অপরাধে জার্মানিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং (২) জার্মানির আক্রমণ হইতে ভবিশ্বতে ইওরোপের নিরাপন্তা যাহাতে ব্যাহত হুইটি প্রধান নীত:
(১) ভার্মানিকে যুদ্ধের না হইতে পারে দেই ব্যবদ্ধা অবলম্বন করা। এই তুই নীতি ব্যাহাণে শান্তি দান, কার্যকরী করিতে গিয়া প্যারিস সম্মেলনে সমবেত কৃটনীতিকগণ (২) ভবিশ্বতে জার্মানির প্রাক্তিত শক্রর কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে শাস্তি স্থাপন ও শ্রদ্ধা শক্তি-সক্ষের প্রথমো অর্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শান্তিম্পক ব্যবদ্ধা অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্থায়বিচার, দ্বাদৃষ্টি ও মানবতার দাবি উপেক্ষা করিয়া আ্বাহানির ও সংকার্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণে তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের কার্যাবলী একাধিক যুক্তিতে সমর্থনযোগ্যা নহে বলিয়াপ্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক শাস্তি স্থাপনের কালে পরাজিত শত্রুর মানদিক প্রতি-ক্রিয়ার দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়। শান্তি-চ্ক্রির শর্তগুলি অক্তায়া ও অপুমানজনকভাবে কঠোর হইলে পরাজিত শত্রুর প্রকা বা কুভজ্ঞতা অর্জনের কোন স্থযোগ স্থভাবতই থাকে না, ফলে শাস্তি-চ্ক্তির বিরোধিতা প্রথম হইতেই শুকু হয়।ক এই বিরোধ ও বিশ্বেষ ভবিষ্যতে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায়

<sup>\*&</sup>quot;The treaty represented two main ideas: a stern and relentless justice on the basis of the assumption of German guilt and a need of protecting Europe against a revival of German ambition." A Short History of Modern Europe, Riker, p. 396.

<sup>&</sup>quot;It is possible that if the victorious powers had shown less severity in their treatment of Germany, she might have reconciled herself more readily to her altered status." Lipson, p, 322.

পরিণত হয়। জার্মানির ক্ষেত্রেও এইরূপ হইয়াছিল। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ জার্মান প্রতিনিধিগণকে ভার্দাই-এর চুক্তির থস্ডার উপর কেবল-(১) মান সক মাত্র একবার লিখিত মতামত জ্ঞাপনের স্বযোগ দিয়াছিলেন প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া এবং তাঁহাদের মতামতের অতি দামান্তই ভার্দাই-এর দানতে শাস্থির প্রতিকল সন্নিবিষ্ট কবিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন ছারা ঐ চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। উপরত্ত জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে সাধারণ অপরাধীর লাম সামরিক প্রভরাধীনে সম্মেলনের অধিবেশন ককে উপন্থিত করিয়া এবং অধিবেশন শেষে বাহিরে লইয়া গিয়া জার্মান দেশ ও ক্ৰামানিৰ প্ৰতি হ্বাতির প্রতি অঘণা অসমান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এইরূপ অ্যথা অপনাৰ্ভন্ক আচরণের মধ্যে মিত্রপক্ষের শক্তি ও ঔরত্যের পরিচয় যভটুকুই বাবহার পাকুক না কেন, স্বায়ী শান্তি স্থাপনের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি উহাতে বাধাপ্রাপ্ত চইয়াছিল। জার্মান জাতি, এমন কি ইওরোপের আরও বহুদেশে ভার্সাই-এর সন্ধি একটি 'Dictated Peace' বা বিন্ধেতার আনদেশ অনুযায়ী 'Dictated Peace' বিজিতের উপর জববদন্তিমূলকভাবে চাপান শান্তি-চুক্তি বলিয়া বিবেচিত ংইয়াছিল। স্বভাবতই, জামান জাতি এই দল্ধির প্রতি ঘুণা ও বিষেষপূর্ণ हरेया উঠে। षिछीय महायूरकद (১৯০৯—'९२) वीष এই मरमाভारदद मरवाई নিহিত ছিল।

দ্বভীয়ত, ভার্গাই-এর সন্ধি লীগ-লব্-ভাশন্দ্-এর পত্তন করিয়াছিল। এই আল্বজাতিক প্রতিষ্ঠানের মূল নীতির দিক দিয়া বিচার করিলেও ভার্গাই-এর সন্ধি সমর্থন করা যায় না। এই সন্ধির শণ্ডাদি কোন উদার বা ভাষা নীতির উপর (২) এর্গাইনিক ও প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জার্মানিকে অগানৈতিক দিক দিয়া পদ্ধু করা উপনিবেশিক শণ্ডাদির হুইয়াছিল, কিব জার্মানিকে আগানিকে কোন স্থবিধা গ্রহণ অনুদারতা ও অবিচার করা হুইয়াছিল ভাগের প্রতিদানে জার্মানিকে কোন স্থবিধা—লীপ-লব্-ভাশন দ দানের মনোরতি নিজপক্ষের ছিল না। জার্মানিকে কোন স্থবিধা—কাপি-লব্-ভাশন দ দানের মনোরতি নিজপক্ষের ছিল না। জার্মানিক উপনিবেশগুলি রের নীতিবিরেণী সীগা-লব্-ভাশন্দ্ এর পরিদর্শনানীনে অপরপের ইওরোপায় শক্ষির 'উদার এবং দ্যিহমূলক' শাসনানীনে স্থাপন করা ওল্যাভিসা। কিন্তু লীগা-লব্ ভাশন্দ-এর শণাস্থাণে উপনিবেশ সম্পর্কে স্থাধানীতি অবলম্বনের

<sup>&</sup>quot;A free open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims." League of Nations Covenant, vide Langeam, p. 69.

প্রতিশ্রতি দিয়াও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তাহাদের নিজ নিজ উপনিবেশের উপর পূর্ববং সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালাইতে জিধাবোধ করে নাই।

তৃতীয়ত, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, অন্তশন্ত হ্রাদ করিবার নীতি ভাগাই-এর দদ্ধি আক্রবণারী দেশ মাত্রেই গ্রহণ করিয়ছিল। লীগ-মব্-ভাশন্দ্-এর মূল ভিত্তি ছিল প্রেনিডেণ্ট উইল্পনের চৌদ্দ দফা শর্তাবলী (Fourteen Points)। এই শর্তাবলীর চতুর্থ শর্তাহ্যায়ী স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নিজ নিজ দেশরকার জন্ত প্রয়োজনীয় ন্নেতম সামরিক শক্তি ভিন্ন উদ্বৃত্ত সামরিক অন্তশন্ত ও সাজনীয় ন্নেতম সামরিক শক্তি ভিন্ন উদ্বৃত্ত সামরিক অন্তশন্ত ও সাজনীত অবংগলিত

ক্রলমাত্র জার্মানির উপর মিত্রপক্ষ এই শর্তের প্রয়োগ করিয়া এবং নিজ নিজ দেশের সামরিক শক্তি অপরিবর্তিত রাখিয়া কপটতা এবং নীচ স্বার্থ-প্রতার পরিচন্ন দিয়াছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির দিক হইতে বিচার করিলে মিত্রপক্ষের এই আচরণ বিশাদ্বাতকতা এবং প্রতারণ। ভিন্ন আর কিছুই নহে। জার্মানির সামরিক শক্তি বেলজিয়ামের সামরিক শক্তি অপেকাও হাদ করা হইয়াছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে জার্মানির পক্ষে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিক্রছে অসং অভিপ্রায়ের অভিযোগ আনা মোটেই অযৌক্তিক হইবে না।

চতুর্থত, জার্মানি হইতে আল্নেস্-লোবেন ফ্রান্সকে দান করা, পোল্যাগুকে
পশ্চিম-প্রাশিয়া, পোজেনের অধিকাংশ ফ্রিইয়া দেওয়ার মধ্যে মিত্রপক জাতীয়ভাবাদের প্রাধান্ত দিয়াছিল বলা হইয়া থাকে। কিন্তু অস্ট্রয়ার জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি অন্সন্ধন করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন পোল্যাগুকে যেদকল
স্থান জার্মানি ভার্মাই-এর সন্ধির শর্তান্থ্যায়ী ফ্রিইয়া দিতে বাধা
জাত্রিয়হাবাদের
হইয়াছিল সেগুলির সর্বরই পোলজাভির লোকসংখ্যা অধিক
ভিল এমন নহে। জাতীয়ভাবাদের দোহাই দিয়া পোল্যাগুর

সহিত এই সকল স্থানের সংযুক্তি নিরপেক বিচারে পক্ষণাভদোষে ছাই ছিল।ক পোলাগেও ও চেকোলোভাকিয়ার অধীনে জার্মান জাতির বহু লোককে বসবাসে

<sup>\*&</sup>quot;Adequate guarantees that national armaments will be refuced to the lowest point consistent with domestic, safety." Wilson's Fourteen Points, Langsam, p. 69.

<sup>&</sup>quot;It was perhaps open to question wheth r the territories ceded by Germany to Poland included only those inhabited by indisputably Polish populations." E. H. Carr; International Relations between the two World Wars, pp. 5.6.

বাধ্য করিয়া এবং দক্ষিন-টাইবল ইতালির দহিত সংগৃক্ত করিয়া ভ সাই-এর চুক্তি সংখ্যালঘু সমস্তার (Minority Problem) পতি করিয়াছিল। তেতিভ্' টম্ধনের মতে সংখ্যালঘু সমস্তার সমাধান তথা উইল্ননীয় জাতীয়ভাবাদী নীতির পূর্বপ্রাণ দন্তব ছিল না। কারণ, এই মণে পূর্বপ্রাণ একমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রনায় করিবা সংখ্যালঘু সম্প্রনায় করিবা করিছে খানাস্থবিত করিতে পারিলেই দন্তব হুইতে পারিত, কিন্তু ইহাতে স্থবিধা অপেকা অস্ববিধাই হুইত বেলি। সংখ্যালঘু সম্প্রনায়ের সংবক্ষণের জন্ত মিত্রশক্তিবর্গ বিভিন্ন শক্তির দহিত পৃথক পৃথক চুক্তি আক্ষর করিয়াছিল। এই চুক্তির বারা মিত্রশক্তিবর্গের কার্যক্ষরাপ সমর্থন করা কতেন্ব আয়দসত হুইবে, বলা কঠিন। কারন জার্মানি ও অপ্তিরার যেক্তংম্লক সংখ্কির বিরোধিতা করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানির প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল, তাহা হুইতে পরাজিত শক্তর প্রতি প্রতিহিংসার মনোবৃত্তিই প্রকাশ পাইয়াছিল; এই দকল কারণে জার্মান জাতির মনে ভার্যিই চুক্তি মানিয়া চলিবার কোন নৈতিক দায়িম্ববেধ্য স্থাবিত্তই জন্মায় নাই।

পঞ্চমত, জার্মানিকে মৃদ্ধ স্থান্তির অপরাধে অভিবৃক্ত করিয়া জার্মানির নিকট হইতে অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবির পশ্চাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া জার্মানির দর্বনাশসাধনের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। জার্মানিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামবিক, বালিজ্যিক এবং উপনিবেশিক বিস্তৃতির দিক দিয়া ত্র্বন করিয়া ভবিষ্যতে জার্মানি মাহাতে ইওরোপীয় দেশগুলির ভীতির সঞ্চার না করিতে পারে দেই ব্যবহাই করা অভাবনীয় পরিমাণ হইয়াছিল। নীতি কিংবা রাজনৈতিক দ্রদাশতার দিক হইতে ক্ষতিপ্রধার দাবি: বিচার করিলে পরাজিত শক্র এইয়প অবমাননা এবং নি চাতন রাজনৈতিক অনুরন্দিতা নির্পদ্ধিতার পরিচায়ক, স্বীকার করিতেই হইবে। মিত্রশক্তির প্রতিহিংসাপরায়ণতাই ইহা হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক রাইকার বলিয়াছেন যে, মুদ্ধে বিজয়ী শক্তিগুলি বিজিত শক্তি বা শক্তিবর্গের উপর কঠোর শর্তাদি চিরকালই চাপাইয়া থাকে। জার্মানি যদি প্রথম মহামুদ্ধে জয়লাত করিত তাহা হইলে জার্মানিও যে মিম্বালিক প্রতিহাসিক রাইকারের প্রতিব অক্রপ শর্তাদি চাপাইত না, তাহা বলা যায় না। রাশিয়ার সহিত জার্মানির ব্রেফট্-লিট্ভরের স্থা এই বিবয়ে স্টাম্বর্গ বলা যাইতে পারে। রাইকারের অভিমত সমর্থন কবিবার জন্ত তিহাসের ল্টাম্বের আভাব নাই সভা, কিন্তু প্রাজিত শক্ত্র প্রতি অক্ত্রুপা ও

মধালাপুৰ্বাবহাৰে শক্তকে শক্তা ভাতের অফুপ্রালিত কবিজে পাবে, শনব কুম্লভা अञ्चल क दिए । पारद--- अहे जल भट्टे ए छ है हिहार से दिहार है। आहे हो से अपिकार মব্বের আডেটায়ার মুক্তের (১৮৬৬) প্র অন্তিয়ার প্রতি জামানির কুম্জেটাপ্র ব্যবহার বিস্মাকের উদ্রেভারেই ফল ইহা অনথকাধা, মানবভা এবং নৈশিকভার শিক ভিন্ন প্রাক্তাক্রেও ভার্মাই-এর সৃদ্ধি যে অদ্রদ্শিতার পরিচালক দেই বিধারেও मरलह নাই .\* (১) ঔানিবেণিক সাহালোর জ্বোগ-স্বিধা হলতে জামানিব তাম শক্তিশালী দেশকে সম্পূৰ্ণভাৱে বঞ্চিত কবিবার নীতির মধ্যে রাজনৈতিক দুবদ্শিতা ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া ঘ্যু না। বস্তুত, জামানির গ্রুত मिक्नाली दिनाद वरेशाद अभिदिवनिक माञ्जाकारीन कदिवाद मधारे अभारे-धर সন্ধি ভঙ্গ করিবার দুচৃদংকল্প জার্মান জাতির মধ্যে জাগিয়াছিল। क्रांभी निव लेश निवासिक অপব একটি বৃদ্ধের দাবা নিজ মধাদা এবং হাত দুপান্তি উদ্ধাবের সামাজা হরবের ফল: 5েষ্টায় জার্মান জাতি প্রথম হইতেই আল্পনিয়োগ কবিয়াছিল। স্থিতিক ক্রিব্রে জল (२) পোলা। ওকে পশ্চিম-প্রাশিয়া কিরাইয়া দিয়া অটাদ জাথানির সংকল শতাৰীতে প্রাশিয়া নিজ রাজ্যাংশের যে সংহতি ভাপন ক্ৰিয়াছিল ভাছা বিনষ্ট ক্ৰিবাৰ কলে জাৰ্মান জাভীয়-মৰ্ঘাদা ক্ল হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন শাসনকার্য এবং রাজ্যের নিরাপতারও অস্থবিধার স্বান্ট হইয়াছিল। জার্মানি এই ব্যবস্থা শাম্মিকভাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেও স্থাগ कार्यानित व्यवस्था : পাইলেই উহার পরিবর্তন করিতে অগ্রদ্ধ হইবে ভাহাতে আর দ্বিভঙ্গের সংকর আক্ৰ্য কি ? মিত্ৰপক কৰ্তৃক জাৰ্মানির এই অপমানের পশ্চাতেই ভবিশ্যতে জার্মানির উঝানের ইকিত বহিয়াছে। জার্মানি এই অপ্যানের প্রতিশোধ প্রাহনের জন্ম প্রথম হইতেই কৃতদংকল্প চইয়া উঠে। (৩) ভত্পরি জার্মানির নিকট হুইতে ক্তিপূরণ হিদাবে যে অভ্রেনীয় পরিমাণ অথ দাবি করা ইটয়াছিন তাহা বাস্তবক্ষেত্রে মানিলা প্রমা কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। মিত্রপক জার্মানির উপব ক্ষতিপ্রণের যে বিরাট বোঝা চাপাইখাছিল ভাহার মধোই এই ক্তিপ্রন আলায়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট ইইটাছিল। কাল্লনিক মে-কোন পরিমাণ মর্থ কভিপ্রণ হিদাবে ধার্য কবিবার মধ্যে প্রতিহিংদা চবিতার কবিবার ইচ্ছা বা শতকে তুর্বস করিবার আগ্রহ প্রকাশ করা ঘাইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহা বাতুল ভা

<sup>\*&</sup>quot;But the moral defects of the treaty are no more glaring than the practical." Riker, p. 698.

ভিন্ন কিছুই নহে। জার্মানির কয়লার শতকরা ৪০ ভাগ, লোহার শতকরা ৬৫ ভাগ অভাবনীয় ক্ষতিপুরণ দাবি-অনুরণনিতার প বিচায়ক

এবং রবারের সমগ্র পরিমাণ মিত্রশক্তিদের স্বার্থে বায় করিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ক্তিপরণের দায়িত জার্মানির উপর স্থাপন করা ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের অদুবদর্শিতার পরিচয় সন্দেহ নাই। হাসকে উপবাদী বাথিয়া সোনার ডিম আশা

করা চুরালা মাত্র। জার্মানিকে অর্থ নৈতিকভাবে পকু করিয়া ক্তিপুরণের আশা করা এক্রপ দোনার ভিমের স্থায়ই ছুরাশা ছিল। ফলে, এই সকল শান্তিমূলক শর্তের অধিকাংশই শেষ পর্যস্ত অকার্যকরী রহিয়া গিয়াছিল।

কাহারো কাহারো মতে ভার্মাই-এর শাস্তি-চ্ক্রির শর্তাদি কার্যকরী কবিবার কালে দেগুলির কঠোরতা বতন পরিমাণে ব্রাদ করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন কাইজাবের বিচার করা হয় নাই। মাত্র কয়েকজন জার্মান সাম্বিক কর্মচারীকে ভার্মান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিচারালয় কর্তৃক বিচার করিয়া অতি সামান্ত দণ্ড দান করা হইয়াছিল। মিত্রপক্ষীয় দেনাবাহিনী শান্তি-চুক্তির শর্তাম্বহায়ী পনর বৎসর জার্যানিতে মোতায়েন থাকিবার কথা সত্ত্বে এগার ভাগাই-এর শান্তি-वरमत পवरे उदा जार्यानि रहेट जनमावन कवा रहेगाहिल। চ্জির সমর্থনে বৃক্তি সর্বোপরি, একথাও কেছ কেছ, যেখন F. L. Benns বলিয়া

থাকেন যে, ভার্মাই-এর শাস্তি-চ্ক্রির শর্তাদির অধিকাংশই ছিল সামবিক শর্ত। এই চুক্তির ক্রটিপ্রাস্ত যাহা কিছু অস্থবিধা দেখা দিবার সম্ভাবনা ছিল, সেওলি দূর করিবার জন্ত লীগ-অব-তাশন্দ নামক ছাগ্রী আন্তর্জাতিক সংস্থা ভাপিত হইয়াছিল। কিছু এই সকল যুক্তি খাব। ভাৰ্নাই-এব শাস্তি-চ্ক্তির দোষ-ক্রটি খালন করা সন্তব কি ? পরবর্তী কালে ভাগাই-এর চুক্তির শর্তাদির কঠোরতা দূর হইয়াছিল বা পুনুর বংশবের ছালে এগার বংশর পর মিদ্রপক্ষীয় দেনাবাহিনী জার্মানি হইতে अवभादिक इडेग्राइन हेटाएड गिर्प्रक केंग्रेडा जर युक्तावर स्राधानिक युक्त দেহি মনোভাবের পরিবর্তন প্রিণ্ড হটলেও ভাগ ই-এর শ<sup>্</sup>ষি-চ্জির শ্রাদির গোলিক জাটির লাঘর হউতে পারে না।

উপ্সংহারে ভারেথ করা প্রায়েছন যে, প্রধানত, জার্মনি কর্ত্ত কর প্রথম भरामुद्रक পुविशोद विভिन्न चरानद अद आदोद य पुरुषाद गरी क्षा अरहार वर्ष হটা 'ভিল ভাতার ফলে ছামানির বিক্তম্ব এক প্রভিশোধাত্তক च - प्राप्त करित १८४ (५०), छ २ है। ५६ मध्य म्हलहेकराव <u>५६ लकिल लो सम्बर्ध छे</u> (लक्ष)

কবিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর চ্ক্তির শর্তাদি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তথাপি নিবপেক বিচাবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সংকার্ণ স্বার্থপর জাতীয়তাবোদ, জার্মানির শক্তি-(১) ইওরোপীয় বৃদ্ধিতে ইওবোপীয় শক্তিবর্গের ভীঙি প্রভৃতি কাবণ ভার্দাই-এর জনমতের চাপ. সদ্ধিকে প্রয়োজনের অভিবিক্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। (২) মিত্ৰশক্তিবৰ্গের জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী এবং আমুর্জাতিক মর্ধাদাদশার পরম্পর চ্ঞি দেশকে পূর্বে কথনও এইভাবে পদানত করিবার দৃষ্টান্ত দেখা সংকীর্ণ স্বার্থপরভাই যায় না। শভাবতই এই দদ্ধি মানিয়া লওয়া জার্মান জাতিব বিতীয় মহাযদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিভীয় মহাযুদ্ধের বীজ ভার্পাই-এর কারণ मिक्टिंडे दय वर्षन करा श्हेग्राहिन मिवियस मस्मह नाहे।

ভার্সাই-এর শান্তি-চক্তি ও উইল্সনীয় নীন্তির মধ্যে অসামঞ্জন্ত ( Deviations of the Treaty of Versailles from Wilsonian Principles): প্রথম বিখমুদ্ধের শেষ দিকে মার্কিন প্রেদিডেণ্ট উইল্সন মার্কিন কংগ্রেসের নিকট এবং অন্তত্ত কয়েকটি বক্তভায় মিত্রশক্তিবর্গের (The Allies) মৃদ্ধ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে কভকগুলি নীতির স্থাপার ব্যাথ্যা করেন। এই সকল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া শান্তি স্থাপন ও ইওবোপীয় রাজনৈতিক क्ष्या नास्त्रितका कवारे हिन উर्देनमानव छेप्तमा छेरेनमानव छोप मणा শর্তের পরিকল্পনার জেনারেল স্মাট্স ও ফিলিমোর-এর দানও নেহাৎ কম ছিল না। উইল্পনীয় নীতিগুলি ১৯১৮ औद्रास्य मार्किन क्राधारमय निकछ खंडेलमनीय नी जि: তাঁহাৰ ভাৰণে বিৰুত চৌদ দফা শৰ্ত ( Fourteen Points ),\* ', চীক্ষ মকা লার্ড' (Fourteen Points). ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কংগ্রেদের নিকট অপর এক বক্তায় 'हा विदि नी हिं' উল্লিখিত 'চারিটি নীতি' (Four Principles), মাউন্ট ভারনন (Four Principles), নামক স্থানে ৪ঠা জুবাই তারিখের বক্তায় উল্লিখিত চারিটি 'हाबिडि डेटब्रहा' উদ্দেশ্য' (Four Ends) এবং নিউইয়র্কে বক্তায় বিবৃত (Four Ends) 3 'প্'চেটি ব্যাখ্যা' ( Five Particulars ) - এই স্কল বিভিন্ন 'शैकि वाक्ता' বক্তভাম উল্লিখিত ও বিবৃত্ত নীতির সুমন্ত্র। এই স্কল নীতির (Five Particulars)

<sup>\*</sup> Fourteen Points :

<sup>1. &</sup>quot;Open covenants of peace openly arrived at, after which (Contd.)

ব্যাখ্যা ও ঘোষণা সাধারণো বিশেষত জার্মান জাতির মনে এই ধারণা স্বভাবতই জাগিয়ছিল যে, মিত্রশক্তিবর্গ পরাজিত জার্মানির প্রতি ব্যবহারে তালাই এর লান্তিচুকিব বিশ্বজ্ব লাম্বান জাতির প্রব্রেক্তির প্রব্রেক্তির প্রব্রেক্তির প্রব্রেক্তির প্রব্রেক্তির প্রব্রেক্তির প্রব্রেক্তির প্রব্রেক্তির প্রব্রেক্তির প্রবর্গ আচরণ করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই। ভাগাই-এর শান্তি-চৃক্তির বিশ্বজ্ব জার্মান জাতির ইহাই ছিল প্রবান অভিযোগ। তাহাদের নিকট ভাগাই-এর সন্ধি ছিল জাতীয় অপ্রধানের প্রতীক্ষরণ।

শমদামন্ত্রিক ও পরবর্তী কালের ইওরোপীর নেথক মাত্রেই ভার্নাই-এর স্বন্ধি বিজ্ঞিত শক্তি জার্মানির উপর বিজ্ঞা মিত্রশক্তিবর্গের আকোশ ও প্রতিশোধপরায়ণতার চরম অভিবাক্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁংাদের 
ভার্নাই-এর শান্তি-চুক্তি
মতে উইল্ননের চৌদ্দ দফা শর্ভ তথা উইল্ননীয় নীতির প্রয়োগে
ভার্মানির প্রতি অবিচার অর্থাৎ উইল্ননীয় নীতি ও ভার্সাই-এর
শান্তি-চুক্তির প্রয়োগে অদামঞ্জল্পের মধ্যেই জার্মানির পুনক্রপান ও দিতীয় বিশ্বয়ুদ্ধের
বীজ উপ্ত ছিল। ইদানীং কোন কোন লেখক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদিতে
জার্মানির প্রতি অবিচারের বিশেষ কোন পরিচয় পান না। তাঁহাদের মতে
ভার্মাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্ভগের প্রয়োগে উইল্ননীয় নীতিগুলির অন্ধ অমুসরণই
ছিল দ্বিতীয় বিশ্বয়ুদ্ধের প্রধান কারণ, এই চুইয়ের অসামঞ্জন্ত নহে।

there shall be no private international undertakings of any kind, but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view.

- 2. Absolute freedom of navigation upon the seas outside territorial waters, alike in peace and in war, except as the seas may be closed in whole or in part by international action for the enforcement of the international covenants.
- 3. The removal, so far as possible, of all economic barriers and the establishment of an equality of trade conditions among all the nations consenting to the peace and associating themselves for its maintenance.
- 4. Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety.

গণেথেৰে হাডির মতে যদিও জাধান উইল্পনীয় নীতির ভিত্তিতেই আত্মনমৰ্পন করিমাছিল এবং যদিও বা প্রেসিভেট উইল্দনের বকুভায় বিবৃত নীতিওলির প্রয়োগে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলখন করা হইগাছিল ভবাপি ছার্মানির পকে ইহা অপেকা অধিক উদার বাবহার আশা করা যুক্তিযুক্ত ছিল না। তিনি টেম্পারেলির ( II. W. V. Temporley ) সহিত একমত যে, উইল্বনীয় নীতি রাজনৈতিক বজ্তা ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। এই বজ্তাগুলিকে স্কলাবে বিচার করিয়া বা কুটনৈতিক বিচার-বৃত্তি ছ'রা বিলেখণ করিয়া প্রয়োগ কর' যেমন ছিল অনুভব তেমনি উহার পূর্ণ প্রায়াগ আশা করা ছিল আয়েকিক।\* ইহা ভির, একথাও বলা হইয়া থাকে যে, ১৯১৮ জীয়াথের তরা মার্চ ভার্নাই-এর চুভির তারিথ জার্মানি বালিয়ার উপর বেট নিটভ্র-এর এবং স্মূর্থন ক্মানিয়ার উপর বুকারেফ-এর যে সন্ধি চাপাইয়াছিল ভাহা হইতে প্রথম বিখাছে জার্মানি জয়লাভ করিলে মিত্রপক্তিবর্গের যে কি অবস্থা হইত ভাহার স্বরূপ উপদ্ধি করিতে পারা যায়। স্তরাং জার্মান জাতির উইল্বনীয় নীতির প্ররোগে ক্রটের বিকল্পে কোনরণ প্রতিবাদ করিবার নৈতিক অধিকার ছিল না। বস্তুত, ১৯১৮ এটি বেব ১৬ই এপ্রিল বাল্টিমোর নামক স্থানে এক বক্তৃতায় প্রেশিভেট উইল্বন্ জার্মানি কর্তৃক রাশিয়ার উপর যে শান্তি-চুক্তি চাপান হইয়াছিল উহার ফলে যুদ্ধের পর শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে তাহার পূর্বধারণা পরিবর্তিত হইয়া

গিয়াছে—একথা স্বলাই ভাবেই বলিয়াছিলেন। স্বতরাং উইল্বনীয় নীতি জার্মানির সহিত শান্তি-মাপনের ভিত্তি ছিল একথা বলা যার না। প গাাথোর্ব হার্ডি একথাও বলিয়াতেন যে, উইল্বনের সৌন্দ দফা শর্তের অধিকাংশই

<sup>5</sup> A free, open-minded and absolutely impartial adjustment of all colonial claims based upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the populations concerned must have equal weight with the equitable claims of the Government whose title is to be determined. (Contd.)

Temporley: A History of the Peace Conference of Paris, Vol. VI, p. 51).

<sup>(</sup>inthorne Hardy: A Short History of the International Affairs.

<sup>!</sup> President Wilson's Baltimore Speech, April 16, 1918.

ছিল দাৰ্বলনীন শর্ত। কেবলমাত্র ৫, ৭, ৮ ও ১৩—এই চারিট শর্ত ছিল জার্থানির আর্থনস্পরিত। প্রুম শর্তে বলা হইয়াছিল যে, উপনিবেশের উপর কোন দেশের দাবি শীকার করিবার বাাপারে সম্পূর্ণ লায়পরাত্রণ ও পক্ষপাতশৃত্যভাবে বিচার করিছে গেলে জার্থানিকে দ্বাবস্থাই নিজ উপনিবেশ ত্যাগ করিছে হইবে একথা জার্মান নেতৃবর্গ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সংগ্রম ও অইম শর্তে বেলজিয়াম গাালোর্থ ছার্ডির বৃঞ্জি

ও জ্ঞান্দ হইতে জার্মান দৈল্পাপরল এবং বেলজিয়ামকে মামেডি, ফ্রান্সকে আল্সেন্-লোবেন প্রত্যূর্পন করিতে ইইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, উইল্সনের 'চারিটি নীতি'তে (Four Principles)

- 6. The evacuation of all Russian territory, and as such a settlement of all question affecting Russia as will secure the best and freest co-operation of their nations of the world in obtaining for her an unhampered and unembarrassed opportunity for the independent determination of her own political development and national policy and assure her of a sincere welcome into the society of free nations under institutions of her own choosing; and more than welcome, assistance also of every kind that she may need and may herself desire. The treatment accorded to Russia by her sister nations in the months to come will be the acid test of her goodwill, of their comprehension of her needs as distinguished from their own interests, and of their intelligent and unselfish sympathy.
- 7. Belgium, the whole world will agree, must be evacuated and restored without any attempt to limit the sovereignty which she enjoys in common with all other free nations. No other single Act will serve as this will serve to restore confidence among nations in the laws which they have themselves set and determined for the government of their relations with one another. Without this healing act the whole structure and validity of International Laws is for ever impaired.
- 8. All French territory should be freed, and the invaded portions restored, and the wrong done to France by Prussia in 1871 in the matters of Alsace-Lorraine, which had unsettled the peace of the world for nearly fifty years, should be righted, in order that peace may once more be made secure in the interest of all. (Contd.)

\*Gathorne Hardy, pp. 18-19.

বিবৃত অধিকার । Self-letermination ) নীতির প্রয়োগে ভারি নি ভেনমার্ককে গণভোট দাপেকভাবে উত্তর-প্রেক্ত নিমক স্থানত অপন কবিবাছিল। আমানল প্রতি পেলাতের প্রগঠন ও সন্দের সহিত দেই পুনর্গ ঠিত রাষ্ট্রের সংযোগের অবিধার বারশ্বা করা হইয়াছিল। ইহা ছারা দীর্ঘকালের এক জ্ঞায় দ্বীভূত হইয়াছিল। এই সকস চ্জির পরিপ্রেক্তিত গ্যাথোর্গ হার্ভি বলেন যে, তালাই-এর দ্বি ও উইল্মনীয় নীতির মধ্যে কোন অধামঞ্জ ছিল না। সার অঞ্চল ও বাইন অঞ্চল মিত্রপক্তি কর্তৃক অধিকার ছিল সাম্যিক ব্যবস্থা মাত্র। উইল্মনীয় নীতি ও এই সকল ব্যবস্থা পরস্পর-বিব্রোধী ছিল না। জার্মানি যাহাতে ভার্মাই শান্তি-চ্কির শর্তাদি পালন কবিয়া চলে সেক্ত এই সকল ব্যবস্থা অমুস্ত হইয়াছিল। কেবলমাত্র

<sup>9.</sup> A readjustment of the frontiers of Ita'y should be effected along clearly recognisable lines of nationality.

<sup>10.</sup> The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish to see safe-guarded and assured, should be accorded the freest opportunity of autonomous development.

<sup>11.</sup> Rumania, Serbia and Montenegro should be evacuated; occupied territories restored; Serbia accorded free access to the sea; and the relations of the several Baikan states to one another determined by friendly counsel along historically established lines of allegiance and nationality, and international guarantees of the political and economic independence and territorial integrity of the several Balkan states should be entered into.

<sup>12.</sup> The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured, a secure sovereignty, but the other nationlities which are now under Turkish rule should be assured of an undoubted security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development, and the Dardenelles should be permanently opened as a free passage to the ships and commerce of all nations under international guarantees.

<sup>13.</sup> An independent Polish state should be erected which should include the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea, whose political and economic independence and territorial integrity should be guaranteed by international covenant. (Contd.)

যুদ্ধ অপরাধী হিদাবে জার্মান সম্রাঠ ক'ইজারের বিচারের শর্ডট উইল্দনীয় নীতি-বহি ভূ'ত ছিল। এক্ষেত্রের গাাথোব হার্জি বলেন যে, কাইজারের বিচারের শর্ডির বিকরে যদি অভিযোগের কিছু থাকে ভাগা একমাত্র কাইজারের বাজিগত অভিযোগ হইতে পারে, ইহা জার্মানির জাতীয় অভিযোগ হইতে পারে না।

কিন্তু নিরপেক বিচাবে ভার্স ই-এর শান্তি-চুক্তি যে উইল্বনের চৌদ্ধ দকা শর্ত ও অপ্রাপ্র নীতি-বিরোধী ছিল ভাহা দ্বীকার না করিয়া পারা যায় না। ইদানীং ভার্স ই-এর শান্তি-চুক্তির যুক্তিবাদী সমর্বনের প্রবন্তা বিশেষ-লিরপেক বিচারের ভাবে ইংরাজ লেথকদের মধ্যে পরিসক্ষিত হইলেও নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রশিধানযোগ্য এবং সেগুলির পরিপ্রেক্তিতে ভার্স ই-এর শান্তি-চুক্তি ও উইল্বনীয় নীতির মধ্যে যে অদামঞ্জুত ছিল্ ভাহা দ্বীকার ক্রিতেই ইইবে। ইহার মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুক্তের কার্ব নিহিত ছিল।

প্রথমত, উইল্ননীয় নীতিঃ সাধারণ শর্তগুলি বাদ দিয়া কেবন্যাত্র যেগুলি উপনিবেশগুলির স্বাদরিভাবে জার্মানির স্বার্থ-সম্পর্কিত ছিল দেগুলি বিচার প্রথমনার করিলেও জার্মানির অভিযোগের আয়তা প্রমাণিত হইবে। অবমাননা উইল্ননের চৌদ্দ দকা শর্তের পঞ্চম শর্তে উপনিবেশ-সম্পর্কেযে নীতি বাণত আছে তাহা কেবল্যাত্র জার্মানির উপরই প্রযুক্ত ইইয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গ আয়পরায়ণ ও নিরপেকভাবে প্রপনিবেশিক স্বার্থ বিচার করিয়া দেখা

## Four Principles:

- 1. That each part of the final settlement must be based upon essential justice of that particular case and upon such adjustments as are most likely to bring a peace that will be permanent,
- 2. That peoples and provinces are not bartered about from sovereignty to sovereignty as if they were more chattels and pawns in a game, even the great game, now for ever discredited, of the Balance of Power but, (Contd.)

<sup>14.</sup> A general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states alike.

দূরের কথা, জার্মানির উপনিবেশগুলি নিজেনের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার পূর্বে শ্রেটি জনসমাজের মভামত গ্রহণের প্রয়োজনও তাহার। উপলব্ধি করে নাই। সার অঞ্চল, শান্ট্যং, সিরিয়া প্রভৃতির জনসংধারণের মভামতের প্রতি কোনপ্রকার শ্রং প্রদর্শন করিবার কথা ভাহারা মনেও আনে নাই।

- 3. That even, territorial settlement involved in this war must be made in the interest and for the benefit of the populations concerned, and not as a part of any mere adjustment or compromise of claims amongst rival states.
- 4. That all well-defined national aspirations shall be accorded the utmost satisfaction that can be accorded to them without introducing new or perpetuating old elements of discord- and antagonism that would be likely in time to break the peace of Europe, and consequently of the world.

#### Four Ends:

- 1. The destruction of every arbitrary power anywhere that can separately, secretly, and of single choice disturb the peace of the world: or if it cannot be presently destroyed, at least its reduction to virtual impotence.
- 2. The settlement of every question, whether of territory, sovereignty, of economic arrangements or of political relationship, upon the basis of free acceptance of that settlement by the people immediately conterned and not upon the basis of material interest or advantage of any other nation or people which may desire a different settlement for the sake of its own exterior influence or mastery.
- 3. The consent of all nations to be governed in their conduct towards each other by the same principles of honour and respect for the common law of civilized society that govern the individual citizens of all modern states in their relations with one another, to the end that all promises and covenants may be sacredly observed, no private plots or conspiracies hatched, no selfish injuries wrought with impunity, and a mutual trust established upon the handsome foundation of a mutual respect for right.
- 4. The establishment of an organisation of peace which shall make it certain that the combined power of free nations will check every (Contd.)

দিতীয়ত, চতুর্থ শর্তান্থদারে প্রত্যেক বাষ্ট্রের আত্যন্তরীণ নিরাপত্তার সহিত 
সামপ্রস্থা রক্ষা করিয়া যে পরিমাণ দৈল্পবল ও দামরিক দাজদরঞ্জাম রাখা প্রয়োজন
উহার অধিক সামরিক শক্তি প্রত্যেক রাষ্ট্রও হ্রাদ করিবে।
শামরিক উপকরণ
হ্রাদের প্রশ্ন
এই নীতি একমাত্র পরাজিত জার্মানির উপরই প্রয়োগ করা
হইয়াছিল। অপরাপর রাষ্ট্র নিজ নিজ দামরিক শক্তির
এতট্টক্ও হ্রাদ করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। পক্ষান্তরে জার্মানির আভ্যন্তরীণ

invasion of right and serve to make peace and justice the more secure by affording a definite tribunal of opinion to which all must submit and by which every international readjustment that cannot be amicably agreed upon by the people concerned shall be sanctioned.

#### Five Particulars:

- 1. The impartial justice meted out must involve no discrimination between those to whom we wish to be just and those to whom we do not wish to be just. It must be justice that knows no favourites and knows no standards but the equal rights of the several peoples concerned.
- 2. No special or separate interest of any single nation or any group of nations can be made the basis of any part of the settlement which is not consistent with the common interest of all.
- There can be no leagues or alliances or special covenants and understandings within the general and common family of the League of Nations.
- 4. And more specially, there can be no special, selish economic combinations within the League and no employment of any form of economic boycott or exclusion, except as the power of economic penalty, by exclusion from the markets of the world, may be vested in the League of Nations itself as a means of discipline and control.
- 5. All international agreements and treaties of every kind must be made known in their entirety to the rest of the world. Special alliances and economic rivalries and hostilities have been the prolific source in the modern world of the plans and passions that produce war. It would be an insincere as well as an insecure peace that did not exclude them in definite and binding terms.

নিরাপত্তার জন্ত যে পরিমাণ দৈল্ভবল ও সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রয়োগন ছিল তাহা জার্মানিকে রাখিতে দেওয়া হয় নাই।

তৃতীয়ত, উইল্মনের নীতির অস্ততম প্রধান ছিল স্বাধিকার বা স্বাত্মনিয়হণের অধিকার (Self-determination)। কিন্তু এই নীতির প্রয়োগে কোন সামঞ্জ রক্ষা করা হয় নাই। পুনর্গঠিত পোল্যাওকে যে দকল স্থান দেওয়া হইয়াছিল শেগুলির কয়েকটিতে জার্মান জাতির লোকের সংখ্যা বেশি ছিল। জ্বচ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত পোল্যাণ্ডে জার্যান জাতির লোকের ঐ একই অধিকার উপেক্ষিত হইয়াছিল। ইতালির বাজাদীমাও জাতীয়তা-নীতির ভিত্তিতে করা হয় নাই। যে আশা লইয়া ইতালি প্রথম যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহা ব্যাহত হইবার অবশ্রন্থাবী ফল হিদাবে যুদ্ধান্তর ইতালিতে এক গভীর অদভোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানির সহিত জার্মান জাতির লোক-অধ্যুষিত অন্ত্রিয়ার অ্বচ্ছাধীনভাবে এক্যবদ্ধ হইবার পথ কৃত্ব করিয়া ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি উইল্দনীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অবমাননা করিয়া-ছিল, বলা বাহুলা। অষ্ট্রিয়া-জার্মানির একা পরাজিত জার্মানিকে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিবে এই যুক্তির ভিত্তিতে মিত্রশক্তিবর্গের কার্য সমর্থন করা ক্ষেক্তিক হইবে না। পরাজিত শক্তকে পদানত রাথিবার মনোবৃত্তি বিজয়ী শক্তিবর্ণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেসেও ফ্রান্সকে পদানত ও হীনবল করিয়া রাথিবার মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অব্লিয়া-জার্মানির এক্যের ফলে আন্তর্জাতিক শাস্তি বিনষ্ট হইবার যে আশকা আয়নিয়ন্ত্ৰণ নীতিয় ছিল, জার্মানির প্রতি ব্যবহারে স্থায় ও উদারতা প্রদর্শনে এটি পেই আশকা কোন অংশে হ্রাস করিয়াছিল বলা চলে না। व्यवमानमा প্রাজিত শত্তকে উদাব নীতির মাধামে মিত্ততে পরিণত করিবার প্রয়োজনীয়তা বা দৃৰ্ণশিক্তা মিত্ৰশক্তিবৰ্গ উপলব্ধি করে নাই। মিত্ৰশক্তিবৰ্গের হল্তে জাৰানি কোন ক্তাম্য বাৰহার পায় নাই এবং ভাগাই-এর শাস্তি-চৃক্তি পরাজিত জার্মানির উপর জোর কবিয়া চাপাইয়া দিয়া জার্মানিকে চিরভরে পজু করিয়া রাথিবার দৃচ প্রতিজ্ঞা স্বভাবতই জার্মান জাতিকে প্রথম ইইডেই ভার্মাই-এর का शेवश्वादावय উল্লেখন: সংগ্রেম্ শাস্তি-চুক্তির শাসতে পরিণত করিয়াছিল। স্তরাং অধ্রিয়া ও জামানির জকাবছ ইইবার স্ভাবা ফল হিসাবে পুনরার যুদ্ধ म्बद्धा ক্ষু হইতে পারে এই যুক্তিতে জাগানিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার হইতে বঞ্চিত কৰিয়া প্ৰক্লভপকে প্ৰাজিত ও অপ্যানিত ভাৰ্যন জাতিব মনে প্ৰথম হইছেই ভাৰ্যটে-এব প তি-চৃতি তল কৰিব। প্ৰতিজ্ঞা ও ইচ্ছা জাৰ্যট্যা কুলিয়াছিল ।

একগাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতীয় আন্মনিচন্ত্রন নীতিব ছেডিড উন্পর্বেশ্ব
ফুলি ইচ্ছাৰ অনুজ্ঞা
শন্তন হইজে না, এজন্ত জাতীয় আন্মনিয়ন্ত্রন নীতিব পূর্ব প্রয়োগের
প্রায় বাদ দিয়া মির্শক্তিবর্গ দ্বদশিতার প্রিচয় দান কবিয়াছিল। ভেডিড্ উন্পর্বেশ্ব
( David Thomson ) এই যুক্তিব বিক্তন্তে একবা বলা ঘাইতে পাবে যে, ভার্যানি ও
অন্তিয়াব ক্লেমে এই প্রনেব সম্ভা না পাকা হবেও এই হই দেশের ঐকোর প্রায় ক্রিয়া জার্মানিকে ত্র্বন কবিয়া রাখা গেলেও উইল্সনীয় নীতিব অব্যাননা ইহাতে
ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

গ্যাথোর হ'তির মতে জার্মান সম্ভাই কাইজারের উপর যুদ্ধ অপরাধ আরোপ করিয়া তাঁহাকে এবং অপর করেকজন যুদ্ধ অপরাধী জার্মানকে বিচার করিবার শর্কাই শান্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য-বহিন্তু ত হইলেও\* ইহা জার্মান জাত্তির অভিযোগের কারণ হইতে পারে না, ইহা ছিল দম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং ইহার বিক্তরে কোন অভিযোগ থাকিলে উহা কাইজারের এবং অপরাপর কয়েকজন জার্মান দেনানায়কের ব্যক্তিগত অভিযোগ ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু উইল্দনের বিভিন্ন বক্ততার মধ্য দিয়া যে দকল নীতি দর্বদমকে প্রকাশ পাইয়াছিল দেগুলির পরিশান্তিব্লক বাবয়া

শভিদ্দেতে বিচার করিয়া দেখিলে ভার্মাই-এর শান্তি-চুক্তির শভিদিতে জার্মানির সম্মাটের প্রতি শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যে অবিচার এবং জার্মান জাভির মর্যাদায় যে আঘাত করা হইয়াছিল ভাহা স্থীকার করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, জার্মানির উপর এফ বিশাল ক্ষতিপ্রবের অজ চালাইয়া দিয়া উইল্দনের চারিটি নীতি (Four Principles)-সংক্রান্ত বক্ততায় (১১ই ক্ষেক্রমারি, ১৯১৮ খ্রীঃ) উরিথিত "There shall be no annexations, no contributions, no punitive damages'—এই করাগুলির অবমাননা করা হইয়াছিল। এখানে একখারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লায়েড, জন্ম বিটিশ মুনাদর্ল

<sup>\* &</sup>quot;Less clearly perhaps within the agreed frame-work were the provisions for the trial of the Kaiser and of war criminals, but if these constituted a grievance, it was personal rather than national." Hardy: p. 19.

বৰ্ণনা কবিতে নিয়া যে সকল নীভিব উল্লেখ কবিয়াছিলেন সেওলিও ভাগাই-এর শান্তি-চুক্তিতে মানিয়া চলা হয় নাই।

Bतभा शाद्य तथा श्राहणाञ्चन (श. जार्थानिव श्राहित वात्रगाद विद्यम्भितर्ग हिदाहित নাতি অন্তদ্রৰ করিয়াছিল। পর জিত শত্তর পক্ষে ভবিশ্বতে শক্তিশানী চইবার পৰ বন্ধ কৰা এবং শক্তি-স্মায় ৰজ্যে বাধা প্ৰভৃতিই ভাষাই-এর শান্ধি-চৃতিতে প্রবিত্তি অর্জন করিয়াছিল। প্রথম বিশ্ববৃদ্ধের প্রথম হইতেই 'Thy head or my head' নীতি অমুসত হইয়াহিল। ফুতবাং মিত্রশক্তিবর্গ প্রাজিত হইলে জার্মানি যে বাবহার করিত পরাজিত জার্মানির প্রতি মির্শক্তিবর্গও অনুদ্রপ আচরণই কবিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কোন ব্যাপক গুৰুৱে পর মানসিক দ্বৈর্গ বক্ষা শক্তব প্রতি চরম উদাবতা প্রদর্শন আত্তপ্রতিক ইতিহাসে কোন উপসংহার कालाई ६८६ नाई। छाट्यायात गूट्यत भव विमयां कईक অস্ট্রিয়ার প্রতি উদার বাবহারের পশ্চাতে ভবিষ্যুতে ফ্রান্সের মহিত প্রাশিষার যুক্তে अद्विपात मारायानां कदिवात आकाष्ट्राहे हिन वनवरो। এই উদাহরে वान मिला ই ওরোপীয় ইভিহাদে বিদ্যিতের প্রতি চরম উদারতার দুয়ান্ত থুবই বিরল। কৃট-নৈতিক চাল, বিভিন্ন দেশের সরকারের পরিবর্তন, যুদ্ধের গতির পরিবর্তনশীলতা, বেন্ট্-লিট্ভন্ন সন্ধির কঠোরতা, মিরশক্তিবর্গের গোপন-চুক্তি প্রভৃতি ভার্নাই-এর नाश्चि-इक्टिय परेज्यिका दहना कतिशाहिल। এমতাবস্থায় উইল্পনের আদর্শবাদী নীতির পূর্ণ প্রয়োগ আশা করা বুলাছিল। এই দকল যুক্তির দিক হইতে বিচার कविया प्रिथित अर्भारे- अर नान्छि हिन्द क्रियम् कडकी। यार्कनीय वनिया यस करा যাইতে পারে।

দেত আর্মির শান্তি-চুক্ত (Treaty of Saint Germain):
মিত্রপক্ষ ও অন্তিমার মধ্যে দেউ ভার্মেইনের শান্তি-চুক্তি তথা অপরাপর চুক্তিওলিও
ভার্মাই-এর চুক্তির মূলনীতির অন্তকরনে প্রশ্বত করা হইম ছিল।
বিত্রপক্ষ ও অন্তিমা:
কেউ ভার্মেইনের দলি
অন্তিমাকে একটি ক্র প্রজাতান্তিক রাজ্যে পরিণত করা হইন।
জার্মান-অধ্যুষিত অন্তিমা জার্মানির মহিত সংযুক্তির জন্ত আগ্রহাম্বিত ছিল, কিন্দ্র
ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জার্মানি ও অন্তিমাকে জাতান্তার তিত্তিতে যাহাতে একাবদ্ধ

হইতে না পারে দেই ব্যবস্থা করিল। জ্বিয়া জার্মানির দহিত এমন কোন চুক্তি বা দলক ভাগন করিবে না যাহাতে প্রোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জ্বিয়ার স্থানিতা ক্র

হইতে পারে—এই শর্তটিও ইওরোপীর রাজনীতিকগণ স্ক্রিগার উপর চাপাইলেন। অপ্তিরা ও জার্মানির সংযুক্তির ফলে যাহাতে অধিকতর শক্তিশালী वाडिया ७ वार्यानिय জার্মানির সৃষ্টি না হইতে পারে, দেইজন্ত অপ্রিয়ার জার্মান সংযুক্তিতে বাধাদান অধিবাদীদিগকে জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজ ভাগা নিয়ন্ত্রণের क्षरयान दम्बत्रा इहेन ना । किन्न जान्दर्यद दिवश এই यে, क्रांडीयजात दमाहोहे मित्राहे সমধেত রাজনীতিকগ্র অপ্তিয়ার সাইলেশিয়া-হ্রদেতেন অঞ্চল এবং বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ চুইটি একত্রিত করিয়া চেকোলোভাকিয়া बा डीय डावां एवं नी जि (Czecho-Slovakia) নামে এক নতন বাজা গঠন করিখা-অথেকে পক্ষপাতিত ছিলেন। ইহা ভিন্ন স্নাভ -অধ্যক্ষিত বোদনিয়া ও হার:জগোভিনা অষ্ট্রিগার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দার্বিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। সার্বিয়ার নৃতন নামকরণ হইল যুগোলাভিয়া ( Yugo-Slavia )। জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ভাগ্য নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বনে ইওরোপীয় বাজনীতিকগণের কার্যকলাপ পক্ষপাত-দোৰে হুই ছিল। দক্ষিণ-টাইবল (South Tirol), ট্ৰেনটিনো (Trentino), ট্রিফ (Trieste), ইব্রিয়া (Istria) এবং ভালমাশিয়া (Dalmatia)'র নিকটবর্তী ক্ষেক্টি দ্বীপ অস্ট্রিরার রাজ্য হইতে ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। দক্ষিণ টাইবলের অধিবাসিবলের প্রায় সকলেই ছিল জার্মান ভাষাভাষী, অথচ ইতালির সহিত গোপন চ্ক্তির শর্তাদি রক্ষা করিতে গিয়া এই স্থানটি জার্মানিকে না দিয়া ইতালিকে एम अप्रा रहेगाहिल। পোनगां ७८क चाहुियान गांनि मित्रा किंद्राहेश एम अप्रा रहेगाहिल। এইভাবে অপ্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুগ্ম রাজ্যের অবদান করা হইয়াছিল। জার্মানির গ্রায় অষ্ট্রিয়াও ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক হুযোগ-হুবিধা যাহা কিছু অন্তিয়ার উপনিবেশিক বিভিন্ন মহাদেশে ভোগ করিভেছিল ভাষা মিত্রপক্ষকে ভাগে সাভাজ্যের বিলোপ করিতে বাধা হইয়াছিল। দানিউব নদীর নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ শর্ত অপ্তিগাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ক্ষতিপুরণ, যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাবে অপরাধী অব্রিয়াবাদীর বিচার প্রভৃতি নানাবিধ শর্ত অব্রিয়াকে মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়াকে দৈলসংখ্যা ত্রিশ হাজারে অন্তিয়ার সামরিক শক্তি খ্লেঃ नागाईया व्यानिट रहेयाहिन अवर रेमछ मर्धर वााभारत कार्यानिव ক্ষতিপুৰণের দায়িত্ উপর যেকণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চাপান হইয়াছিল অন্তর্মপ ব্যবস্থা

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই ইহা প্রভাবে বুঝা যায় যে, ভার্গাই-এর চুক্তির

অব্ভিয়াকেও মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

যে সৰুল দোৰ-ক্ৰটি ছিল ঠিক দেই সৰুল দোৰ-ক্ৰটি সেণ্ট্ ছাৰ্মেইনের চ্কিতেও বিশ্বসান ছিল। এই চুক্তির বিক্ষেও ঠিক একই প্রকাব অভিযোগ করা বাইতে পাবে।

নিউলির শান্তি-চুক্তি (Treaty of Neuilly): নিউলির চুক্তি মিরপক্ষ
এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল (নভেম্ব ২৭, ১৯১৯)। এই চুক্তি
বাবা বুলগেরিয়ার পশ্চিম স্থংশের ক্ষেক্টি স্থান মুগোলাভিয়াকে
বুলগেরিয়ার সহিত
নিউলির চুক্তি
এই ব্যবস্থা ক্রা হইয়াছিল। বুলগেরিয়ার সৈল্পদংখ্যা মোট ৩৩

হাজারের বেশি হইবে না স্বির হইল। ক্ষতিপ্রণের শর্ভও ব্লগেরিয়ার উপর চাপান হইল। বুলগেরিয়ার রাজ্যাংশ থুব বেশি হ্রাদ না পাইলেও এই দকল শর্ভের কলে বুলগেরিয়া বলকান অঞ্লের হুর্বলতম দেশে পরিণত হইল।

ট্রিয়ালন-এর শান্তি-চুক্তি (Treaty of Trianon): ১৯২০ বাইামের
৪ঠা জ্ন হাঙ্গেরীর দহিত ট্রিয়ানন-এর চুক্তি আক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্ভাগদারে
হাঙ্গেরীর নিজ রাজ্যন্থ মাগিয়ার জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল পার্খবর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে
ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। কুমানিয়াকে ট্রানিসভ্যানিয়া এবং উহার পশ্চিমে
অবস্থিত স্থানের একাংশ ও টেমেস্ভারের অধিকাংশ দেওয়া হইল। টেমেস্ভারের
অবশিষ্টাংশ, ক্রোশিয়া-য়াভোনিয়া মুগোল্লাভিয়াকে দেওয়া হইল। চেকোল্লোভাকিয়াকে স্লোভাকিয়া দেওয়া হইল। বার্গেনল্যাভ বা পশ্চিম-হাঙ্গেরী অপ্রিয়ার
সহিত সংযুক্ত করা হইল। ৩৫ হাজার সৈত্যের অধিক সৈত্ত
হাঙ্গেরীর সহিত
হাঙ্গেরীর দেনাবাহিনীতে রাখা নিষিদ্ধ হইল। হাঙ্গেরীর নৌট্রানন-এর চুক্তি

জন্ম নামান্ত করেকটি জাহাজ ভাহাদের বহিল। অপরাপর পরাজিত শক্তিবর্গের স্থায় হাজেরীকেও এক বিশাল ক্ষতিপ্রণের শর্ত মানিয়া লইতে হইল।

সেত রে-এর শান্তি-চুক্তি (Treaty of Sevres): ১৯২০ এটানের ১০ই
আগন্ট ত্বন্ধের দহিত মিত্রশক্তির দেড রে-এর চুক্তি আক্ষরিত হয়। এই দন্ধির
শর্তাস্পারে মিশর, স্থদনে, দাইপ্রাপ, ট্রিণোলিটানিয়া, মরকো ও টুনিদ প্রভৃতি স্থানের
তিপর অধিকার ত্যাগ করিতে ত্বস্থ বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন
ভ্রন্তের দহিত
আরব, প্যালেন্টাইন, মেনোপটামিয়া ও দিরিয়ার উপর হইতেও
কেত্রে-এর চুক্তি
তৃকী অধিকার বিলোপ করা হইল। স্থার্গা ও দক্ষিণ-পশ্চিম
এশিয়া মাইনর সাময়িকভাবে গ্রীদের আধিপত্যাধীনে স্থাপন করা হইল। গ্রীদকে

ইজিয়ান সাগবন্ধ করেকটি ছীপ এবং থেসের একাংশ দেওরা চইল। বোছ্স্ ও ভোডেকানীজ ছীপপুঞ্চ ইভালির অধিকার ছীরুত হইল। অবশু ভবিশুতে ইভালি ভোডেকানীজ ছীপপুঞ্চ গ্রীসকে দান করিবে বলিয়া প্রতিক্রত চইল। তুরুত্ব আর্মেনিরার স্বাধীনতা ছীকার করিতে বাধ্য চ্ইল। দার্দানেলিজ ও বোস্ফোরাস্ প্রণালীদ্ব আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক জলপথ বলিয়া ঘোষিত চ্ইল এবং উহার ভারত্ব সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি উঠাইয়া দেওয়া চ্ইল। একদা ভুরুত্ব কে কৃত্র রাজ্যে পরিণত

ভূকী স্থলভান বঠ মোহমদের প্রতিনিধি দেভ্বে-এর চুক্তি থাক্ষর করিলেন।
কিন্তু উহা যথন আহুঠানিকভাবে অন্ত্যোদনের জন্ত ত্রুস্থে প্রেরিত হইল তথন
মৃস্তাকা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়ভাবাদী দল (Nationalists)
ভাতীরভাবাদী দলের
এই চুক্তি অন্ত্যোদনে বাধাদান করিল। শেষ পর্যন্ত লাদেনের
বাধাদান
(Lausanne) চুক্তি খারা তুরস্ক দেভ্বে-এর চুক্তির পরিবর্তন

দাধন করিতে সমর্থ হয়।

ম্যাতেট্স বা অভিভাৰক হাধীন রাজ্যসমূহ ( Mandates ): পরাঞ্চিত জার্মানির উপনিবেশসমূহ এবং জার্মানির মিত্রশক্তি তুরস্কের পতনোনুথ সামাজ্যের বন্টন প্যারিসে সমবেত রাষ্ট্রপ্রতিনিধিবর্গের সম্মুথে এক জটিল সমস্তার শৃষ্টি করিল। মিত্রশক্তিবর্গের ( Allies ) কেহ কেহ জার্মানির উপনিবেশসমূহ ও তুরস্ক সাম্রাজ্যাংশ निष्क्राम्य माध्य मनामित जांग कतिया नहेवांव श्रष्टांव कतितन। - সাভেট ব্যবস্থা অপরাপর অনেকে ইহার বিরোধিতা করিলে শেষ পর্যন্ত জেনারেল শ্বার্টস 'The League of Nations' নামে একটি পুত্তিকায় এই সমস্থার সমাধানের এক কাৰ্যক্ৰী ইঙ্গিত দিলেন। তাঁহার প্রস্তাব অমুদারেই 'ম্যাণ্ডেট্ ব্যবস্থা' চালু করা হইল। এই প্রস্তাব অনুসাবে একমাত্র কিয়াওচাও বাদে জার্মানির অপর সকল উপনিবেশ, রাশিয়া, তুরুষ ও অব্লিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যাংশ লীগ-অব-লাশন্সের হজে লম্ভ করা হইবে এবং লীগ-অব-লাশন্দের পরিদর্শনাধীনে বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশকে এই সকল অঞ্লের শাসনকার্য সাময়িকভাবে পরিচালনার ভার দেওয়া ইইয়াছিল। যে সকল দেশের অভিভাবক তাধীনে এই সকল ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যাংশ স্থাপন করা হইল দেগুলিকে Mandatory Powers এবং দেগুলির অধীনে স্থাপিত দেশগুলির Mandates নামকরণ করা হইল।

এট সকল Mandate-এর অধিং দীদের উল্লেখিন করাই ছিল লীগ-অবলাশন্দের একমাত্র উদ্দেশ। প্রতি বংদর Mandatory Power-গুলিকে ভারাদের
অধীনে Mandates-এর অবস্থা দম্পকে বিশাদ রিপেটে লীগ-অব-লাশন্দের নিক্ট
দাখিল করিতে হইত। এই রিপেটে বিচার করিয়া দেখিবার জন্ম একটি স্বায়ী
মাত্রেই কমিশন স্থাপনের বাবহাও করা হইয়াছিল। এই কমিশন Mandatory
Powers-এর নিকট হটাত প্রাপ্ত বাংদরিক রিপেটে বিচার করিয়া লীগ কাউন্দিলকে
কি কর্তব্য দে সম্পক্তে উপ্রেশ দিবেন।

সামী মাতেই কমিশন ( Permanent Mandates Commission ) ও मार्ड्-अवा मन्युदं अवम वहेर्टि ममार्त्ताहमा अक वहेबाहित। Mandatory Powers & Permanent Mandates Commission হারী নাাভেট কমিশন करुपत मारि छो-रादचात अकर छेरक्छ मकन कतिए ममर्थ टहेरक रम दिवस्य चानरक हे मिल्यान हिस्तन। कादन मार छहे- श्रवा हालु करियांव शूर्व व्यर्थाए अथम विश्वतृष्क व्यवमात्मत्र शूर्वह विक्रमी मकिवर्रात्र मुख्य विक्रिक मिक বর্গের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া নুইবার উদ্দেশ্যে যে নুকুল গোপন চুক্তি चाक्रिज हहेबाहिन, गांद्धि वर्षेत त्मरे इक्तिश्वनित्रहे गर्जानि गानिश हना হইয়াছিল। স্তবাং এই স্বায়ী কমিশন হইতে কিছুই আশা করিবার ছিল না। এই কমিশনের সংগঠনের দিক দিয়া বিচার করিলেও এরপ দন্দেহ ছায়ী মাণ্ডেট কমিশন-হওয়া অহেতৃক ছিল না। কারণ, ক্রান্স, ইংলও, ইতালি, জাপান এর কার্য সম্পর্কে প্রভৃতি বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিগ্র এই কমিশনের সদস্থ म् नाड ছিলেন। অবস্থা বেল্জিয়াম, স্পোন, সুইডেন প্রভৃতির প্রতিনিধি-বৰ্গ ও তাহাতে ভিলেন। শেষ পৰ্যন্ত অবশ্ব পৰাজিত জাৰ্মানির একজন প্ৰতিনিধিও ইহাতে স্থান পাইয়াছিলেন। Mandatory l'owers অধিকাংশ কেত্ৰেই নিজ নিজ স্বার্থবন্ধির চেষ্টা করিয়াছিল। দ্রান্তম্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটেন কর্তৃক মধ্য-প্রাচ্যের ভৈলসম্পদ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করিবার এবং হয়েজখালের উপর প্রাধ্যয় दकाद वाालाद मासून ७ लालको है जिन मार अहे विविक्त महामक इहै महिन। নিজ নিজ অধীন মাতেট অঞ্চলর উপর অত্যাচার-অবিচার ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি मिन क दिशाहिल। श्राभी मारि छहे किमिन तद मिन अर्ग स्थारन निष्क्रारे गारि छहे-এর উপর সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন দেখানে এই কমিশনের কাৰ্যকারিতা যে খুবই অকিঞ্ছিৎকর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

সামাজাবাদী দমন-নীতির বিক্তে Mandatory Powers-কে একাধিক ক্ষেত্র বিজ্ঞোহের সংখ্যীন হঠতে হইরাছিল। ইহা হই হই Mandatory Powers-এর কঠোর শাসনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্তপাপি এখানে উল্লেখ করা প্রয়েজন যে, এই স্বায়ী ম্যান্ডেট্ কমিশন Mandatory l'ower-কে ম্যান্ডেট্-এর অধিবাদীদের উল্লেডি সাধনের দায়িত্ব সম্পর্কে দচেতন নাতেট্ডনির করিয়া ম্যান্ডেট্ অফলসমূহের যথেই উল্লেডিসাধনে সমর্থ আভাস্তরীন উল্লেড হইয়াছিল। ম্যান্ডেট্-এর অধীনে ব্যক্তিবর্গকে শোষণ করা কমিশনের অবকান শেষ পর্যন্ত Mandatory l'owers-এর অধীন ব্যক্তিবর্গর পরিপত্নী হইবে একথা উপলব্ধি করিয়া ভাহারা ম্যান্ডেট্-এর অধীন ব্যক্তিবর্গের অধিনৈতিক উল্লেড্ন সচেই হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ম্যান্ডেট্ অফলের শাসনবাবস্থার ও যে কতক উল্লেডি সাধিত হইয়াছিল ভাহাও অধীকার করিবার উপায় নাই।

Mandates তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিন: 'ক', 'খ', 'গ' শ্রেণী। তুকী দাস্ত্রাজ্ঞান্ত্রত যে দকল স্থানের অধিবাদিবৃদ্ধ নিজ্ঞ শাদন পরিচালনার মত উন্নত ছিল তাহানিগকে Mandatory Power-গুলি কেবলমাত্র উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দাহায্য দান করিবে। যখনই এই দকল স্থানের অধিবাদীরা নিজ পায়ে দাজাইবার শক্তি অর্প্নন করিবে, 'তথনই ভাহাদিগকে দম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ Mandate-গুলিকে 'ক' পর্যায়ভুক্ত করা হইল। আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলিকে 'থ' পর্যায়ভুক্ত করা হইল। এই দকল স্থানে Mandatory Power-কে শাদনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইল, কারণ এই দকল অঞ্চলের অধিবাদিবৃদ্ধ স্বায়ত্তশাদনের উপযুক্ত ছিল না। 'গ' পর্যায়ে রাথা হইল প্রশান্ত মহাদাগর অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাস্থ জার্মান ভিন পর্যায়ের স্বায়াত্ত উপনিবেশগুলিকে। এগুলি নিক্টবর্তী Mandatory Powers-এর রাজ্যাংশ হিদাবে বিবেচনা করা হইল, তবে এই দকল স্থানের জনগণের স্বাথ যাহাতে স্থান না হয় দেইজন্ম কতক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

'ক' প্র্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ইরাক্, প্যালেন্টাইন ও ট্রান্সন্ধর্কন ব্রিটিশ প্রকারের হক্তে দেওয়া হইল, সিরিয়া ও লেবানন দেওয়া হইল ফ্রান্সকে। 'এ' প্রায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ক্যামেক্নদ-এর একাংশ, টোগোলাত্তের একাংশ

<sup>\*</sup> Vide Langsam, P. 440.

এবং টাঙ্গেনিকা। জামান ইন্ট অ'ক্রিকা। বিটেনের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইন,
ম্যাণ্ডেট্গুনির বটন
ভাপন করা হইল। বেসজিয়ামকে ক্যাণ্ডা-উক্তির শাসনভার
দেওয়া হইল। 'গ' পর্যায়ভুক স্থানগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আক্রিকা দক্ষিণআফ্রিকাকে দেওয়া হইল, জার্মান স্থামোয়া দেওয়া হইল নিউজিল্যাগুকে, নাউক্
দ্বীপটি দেওয়া হইল ইংলওকে। বিশ্ববরেখার উত্তর্গ সকল জার্মান উপনিবেশ জাপানকে
দেওয়া হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক শুরুত্ব (Historical importance of The World War I): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহ সিক শুরুত্ব এবং কানপ্রসাধী ফলাফল এত বিভিন্ন এবং ব্যাপক যে, দেগুলির প্রভাকটি নির্বাহন করা বা প্রয়োজটি সম্পার্ক আলোচনা করা সহজ্ঞদাধ্য নতে। শুরুত্বের দিক হইতে বিশেসনা করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বিশ্বব আথো দেওয়া অভ্যতিত হইবে না।

১৯১৪-১৮ আঁপ্তানের প্রথম বিশ্বন্ধ পৃথিবীর দর্বপ্রথম 'দ্মাষ্ট্রগত বৃদ্ধ' (Total War)। জাতীয় জীবনের কোন শ্বরই এই বৃদ্ধের প্রভাব-মৃক্ত ছিল না। নবজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত সকলের উপরেই দর্বপ্রথম 'দ্মান্ট্রগত বৃদ্ধ' এই বৃদ্ধের প্রভাক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত লাগিয়াছিল। যুদ্ধ(Total War)
ক্ষেত্রের ব্যাপকতা— জল, স্থল, আকাশ— দর্বত্র এই বৃদ্ধের বিশ্বতি, মারণান্তের আবিদ্ধার ও ব্যবহার বৃদ্ধবিগ্রহের ইতিহাদে এক নৃতন অভিজ্ঞতা শন্দেহ নাই।

এই যুদ্ধের ফলে চারিটি বৃহৎ সামাজ্য লোপ পাইয়াছিল, যথা, জার্মান, রুশ, তুকী ও অন্তিয়া-হাঙ্গেরী। ইওরোপের রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে ইওরোপের জার্মান, রুশ, অন্তিয়া- মানচিত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাতে ১৯১৪ হাজের ও কুলা প্রাইজের মানচিত্র হইতে ১৯১৯ প্রীষ্টাজের মানচিত্র একেবারে সামাজের ৭৩ন: নুতন পুরুক হইয়া গিয়াছিল। ১৯১৯ প্রীষ্টাজের ইওরোপের মানচিত্র নুতন রাষ্টের রুগান ভ্রমানীতান লোকের নিকট কোন নুতন মহাদেশের মানচিত্র বিলিয়া ভ্রমা হত্য়া বিচিত্র ছিল না। পোলাতে, বোহেমিয়া, লিথ্য়ানিয়ার পুন-

র্গঠন চেকোলোভাকিয়া, যুগোলোভিয়ার গঠন ইওরোপের রাজনীভিক্তে এক নৃত্তন ধারার স্থাটি করিয়াছিল টি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ স্থানির পূর্বে যে উৎকট জাতীয়তাবোধ জার্মানি, ক্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দেখা গিয়াছিল তাহা প্রশমিত হইয়া পরাধীন দেশসমূহে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তা ও দেশাস্থাবোধ জাগ্রত হইল। বলকান অঞ্চল স্বাধীনতাকামী নির্যাতিত জাতীয়তাবাদ আংশিকভাবে জয়মুক্ত হইল। বেকোর তেকোলোভাকিয়া, মুগোলাভিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ইহা পরিলক্ষিত হয়।

এই যুকো জাতীয়তাবাদ ছাড়া গণতদ্বেরও প্রদার ঘটয়াছিল। প্রাধীন দেশগুলিতে স্বাধানতালাভের এক চুল্মনীয় সাবেগ ও আন্দোলনের স্বষ্ট হইল। ভারতবর্ষ, মিশর ও পূর্ব-আফ্রিকা সঞ্চলে এই স্বাধীনতা-আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিল। প্রথম বিশ্ববৃদ্ধের কলে যে সকল নৃতন স্বাধীন রাজ্য পণ্ডিয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির প্রায় প্রভ্যেকটিকেই প্রভাগান প্রতিষ্ঠান সাণতদ্বের ক্রম পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৬ খ্রাসালে কেবলমান্ত্র ক্রান্তর স্বস্থতি ক্রেকেট রাই ছিল প্রজাগান্তিক, কিন্তু ১৯১৯ খ্রাসালেক অল্লকালের মধ্যেই ইওরোপীয় মধ্যালেশে প্রজাভান্ত্রিক দেশের সংখ্যা হইমাছিল মোট বোল।

কিন্ত জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রদারের দক্ষে দক্ষেই একটি বিক্র ধারাও পরিলক্ষিত হয়। যুক্ত-প্রস্তুত অর্থ নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অপরাপর এক-অধিনায়কত্ব বা সংশ্লিষ্ট সমজার সমাবানে গণতান্ত্রিক বাবভাব অকৃতকার্যতারে ভিটেটরশিপ্তর উদ্ভব ফলে কেনে কোন দেশে গণতন্ত্রের স্থানে এক-অধিনায়কত্ব বা (Rise of 'ভিটেটরশিপ' (Dietatorship) এর উদ্ভব চলতে পাকে। Dictatorship) এই নৃত্র বাজনৈতিক মানাভাবের প্রকাশ বালিয়ার কা দিক্র ও জারানিত কারির নাম্পিক্রের তার্নিক প্রাক্রিয়ার নাম্পিক্রের তার্নিক প্রাক্রিয়ার নাম্পিক্রের তার নিজ্যার ও জারানিক নাম্পিক্রের নাম্পিক্রের নাম্পিক্রির কার্যানিক প্রাক্রিয়ার নাম্পিক্রের নাম্পিকর নাম্পিকর

 প্রেম নির্দ্ধির চালে মাণ্ড বছৰ চল্ডিন ই ইন ১৯টা বছর টোর্টের প্রাক্তিক ই অব্যালার ল'ব ।
 প্রাক্তিক ইনির ক্রান্ত ইনালের বা এ আন বা বা বা বা প্রথম বিশ্বন্ধর পর কন্দার্ট-অব-ইওরোপের অন্তকরণে প্রেসিডেন্ট উইলদনের 'চৌদ্দ দকা শর্ড' (Fourteen Points)-এর উপর নির্ভ্র করিয়া লাগ-অব-স্থাশন্দ্ (League of Nations) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িরা আন্তর্জাতিকভার বৃদ্ধি: উঠিল। প্রভ্যেক দেশই আন্তর্জাতিক সমবার ও সহায়তা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রভিশ্রতি দান করিল। এই আন্তর্জাতিকতার অপর একটি প্রকাশ থার্ড ইন্টারস্তাশস্তাল (Third International)-এর প্রভিষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্তা পরবর্তী রুগের যুবসমাজের ব্রসমাজের বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ও চিন্তানীলভার উদ্ধেক করে। পৃথিবীর সর্বত্রই যুবসমাজের মধ্যে এক অভাবনীয় চেতনা দেখা দেয়।

এই মৃদ্ধের পূর্বে আমেরিকা ছিল একটি কণগ্রস্ত দেশ, কিছ ১৯১৯ **এটাবে**নামেরিকার অর্থআমেরিকা প্রিনীর বুংলুন মহাজন বেশে (creditor country)
নৈশিক প্রাধান্ত লাভ পরিণ্ড হর। মার্কিন রাষ্ট্রের এই উত্থান প্রবর্তী কালে
নানাপ্রকার দ্বিগ ও প্রতিযোগিতার স্প্রী করিয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারণান্তের ভয়াবহ কলাকল হইতে রক্ষা পাওয়ার অন্ত যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধারের প্রয়োজন হইয়াছিল, মুঝোতরকালে তাহা জনসমাজের যথেষ্ট উপকাবসাধন করিয়াছে বলা বাহুল্য। চিকিৎসাশাল এই যুদ্ধের ক্ষানের উন্নতি বিমান-চলাচল, নৌচলাচল প্রাকৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি এই যুদ্ধের

পরোক ফল হিসাবেই ঘটিয়াছে।

১৯১৪-১৮ এই বিশাল মুদ্ধ পরিচালনা সন্তব হুইমাছিল। মুক্টেন্ডর মূর্বেল্ডর মূর্বিল্ডর মূর্বেল্ডর মূর্ব

এই যুতে যে ব্যাণক অর্থ নৈতিক দর্ধনাল দাধিত হই রাছিল তাহার ফল দেখা গোল ১৯২৯ এই াবের পৃথিবীবালী অর্থসভটে। বেকারম্ব, দারিদ্রা ইত্যাদি পৃথিবীর দর্বত্র দেখা দিল। এই দকল অর্থ নৈতিক হরবম্বার ফলে যে অধাতির কাই হই রাছিল, তাহা ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধাতির কাই হই রাছিল, তাহা ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ-বিলম্বাদের পশ্ব উর্মুক্ত কবিল। ১৯০৯ এই াবের দিবীর বিশ্বয়ত্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রক হিদাবেই দেখা দিল। যুক্ষান্তর যুগে আর্মানির অর্থ নৈতিক অনুক্রের ক্রেম্ব করিয়া যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল উলার স্থযোগ হিট্লার ও তাহার নাথদিল গ্রহণ করিয়া লাসনব্যব্যা হত্তপত করিয়াছিল একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হই রাছে। ইতালিতেও অন্তর্জন ফ্যানিজ্বমের উত্তবের পথ প্রথম বিশ্বয়ান্তর অর্থ নৈতিক হ্রব্যার জন্তই প্রশক্ত হই রাছিল।

উপরি-উক্ত নানা দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে প্রথম বিশ্বত্ব মানব ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং অভ্তপূর্ণ ঘটনা, একথা স্থাকার করিতে হয়।

## किनीय काशास

## ক্ষতিপূরণ সমস্তা ও মিত্রপক্ষীর রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক বণ-পৰিলোধ সমস্তা

( Problems of Reparation & Inter-Allied War Debts )

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ (Reparation for The World War I): প্রথম বিশ্বপুদ্ধ যথন চলিতেছিল দেই সমত্রে বিভিন্ন দেশের গণতান্থিক জনমত প্রাজিত শক্রর নিকট চইতে যুক্ষের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায়ের বিক্তে ছিল। বছত, প্রথম বিখবুদ্ধের কভিপূবণ করিবার আর্থিক দামর্থা ইপ্রতাপের কোন দেশেবই ছিল না। ভাগাই-এর চ্ক্তির পূর্ববেবি যে দকল শান্তি-চ্ক্তি তাক্ষরিত হইয়াছিল দেওলির অভাতম প্রধান শ্রই ছিল পরাজিত শফ্র নিকট হটতে মুদ্ধের ক্তিপূরণ অলেয় করা। বেদামরিক জনদাধারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভাবনীয় এবং অভূতপর্ব বায়ের সমপ্রিমাণ ও তাহাদের সম্পণ্ডির ক্ষতিপূরণ প্রাফিত জার্মানির নিকট হইতে আদায় করিধার বাতুলতা উপলব্ধি কবিয়া মিত্রশক্তিবর্গ কেবলমাত্র বেলামবিক ক্ষতিপুরণ অনুসাধারণ ও তাহাদের দম্পত্তির যে ক্ষতি দাধিত হইয়াছিল তাহা জার্মানির নিক্ট হইতে আদায় করিতে রাজী হইল। জার্মানিকে যুদ্ধ অপরাধে অভিযুক্ত করিবার ফল হিসাবেই যে এই কভিপূরণ আদায় করিয়া লইবার প্রশ্ন উটিয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে বেদামরিক কভিপ্লের পরিমাণ কি হওয়া উচিত দেবিবায়ে মতানৈকা দেখা দিলে ভার্দাই-এর শান্তি-চুক্তিতে কতিপ্রণের আছের কোন উল্লেখ করা কইল না। ক্ষতিপূবণ কমিশন বা (Reparation Commission) নামে মিত্রপক্ষীয় এক কমিশন গঠন করিয়া উহার হত্তে ক্তিপ্রণের ক্ষতিপুৰণ কৰিশন পরিমাণ নিধারণের ভার দেওয়া হইল। এই কমিশন ১৯২১ (Reparation ঞ্জীটাৰের ১লা মে তারিথের মধ্যে এবিষয়ে স্থির শিশ্বাতে Commission )-43 পৌছিবেন একথাও বলা হইল। ইতিমধ্যে ভার্মানিকে উপর ক্তিপুরণের ক্ষতিপূরণের আংশিক অর্থ হিসাবে ১০০০,০০০,০০০ (একশন্ত পরিমাণ নির্ধারণের কোটি) পাউও মিত্রপক্ষকে দিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। এই দারিত্ব ক্রপ্ত ব্যাপার লইয়া ১৯২০ এটিকের জুলাই মাদে জার্মানির ম্পা (Spa) নামক স্থানে

মিত্রপক্ষ ও জার্মান প্রতিনিধিবর্গের এক সংখেপন অন্তটিত হয়। এই সংখেপনে

শাদান্তিক্লত ক্ষতিপ্রণের অর্থ কিভাবে মিত্রপক্ষের মধ্যে বলিত হইবে ভাহা স্থির করা যুকে ফ্রান্সের দর্বাধিক ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া আদায়িকত न्त्रा (Spa) कनकारतना

ক্তিপ্রণের ৫২ শতাংশ ফ্রান্স, ২২ শতাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ১০ শতংশ ইতালি, ল শতাংশ বেলজিয়াম, এবং অবশিষ্ট অপরাপর ক্ষতিপরণ ষ্টানের

মিত্র বাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধিত হইবে শ্বির হইল। কিন্তু মূল কভিপ্রণের হার নির্ধারণ अम नहेश-हे भिजनकीय जनः कार्यान अजिनिधित्तव मध्या

ষভানৈকা দেখা দিল। মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ জার্মানির নিকট হইতে একেবারেই মোট ক্তিপ্রণের জন্য থোক অর্থ (lump sum) গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন, কিন্ত উহার পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ হাওয়ায় স্পা সম্মেল্নে কোন সমাধানই সম্ভব হইন না। এদিকে মিত্রপক্ষ প্যাবিদে এক সভার দ্মিনিত হইয়া জার্মানির উপর ১১,৩০০,০০০,০০০ পাউও ক্তিপ্রণ ধার্য করিল। ৪২ বংসরে এই অর্থ পরিশোধ্য হইবে এবং প্রতি বৎসর জার্মানির বৈদেশিক বাণিজ্যালর অথের শতকরা ১২ ভাগ মিত্রপক্ষকে দিতে হইবে। জার্মানি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া এককাদীন মোট ১৫০ কোটি পাউও কতিপুরণ দিতে চাহিল। এই অর্থও মিত্রপক্ষীয় দেনাবাহিনী জার্মানি

নিত্ৰপক্ত ও লামানিব মধ্যে ক্তিপ্ৰণের পরিমাণ সম্পার্ক মতা নৈতা পরণের প্রাথমিক

দশ্বর্কে মতামতের এই বিরাট পার্থক্যের কলে এবং প্রাথমিক ১০০ কোটি পাউও কিন্তি জার্মানি তথনও আদায় দেয় নাই, সেই আৰ্মানি কৰ্ডক ক্ষতি-কারণে মিত্রপক জার্যানির ডুইদ্বার্গ (Duisburg), ডুদেলভব্ক ( Dusseldorf ) ও কংৰট ( Ruhrort ) এই তিনটি স্থান কি শ্বিদানে বিলয়তেও व्यक्षिकांत्र कविशा लहेल। মিত্রশক্তিবর্গ কর্ত্তক **फुरेन्वार्ग,** फुटमल प्रदेश ইতিমধো ১৯২১ এটিাজের ২০শে এপ্রিল ক্ষতিপ্রণ কমিশন

अ क्र अर्हे नथन ক্ৰিপ্ৰণ ক্ষিণ্ন 可有多 66. (本) भाग्य करिश्व धर्न ( I, an my Schelle 1

( Reparation Commission ) ভার্মানির উপর মোট ৬৬০ কোটি পাউও ক্ষতিপুরণ ধার্ঘ করিলেন। এই শিদ্ধান্তের উপর নির্ভৱ করিয়া মিরপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ লণ্ডন হইতে জামানির কতিপারণের ত িকা (The London Schodule) প্ৰস্তুত কৰিবনা এই ত লিকার্ডমাবে ৬৬০ কোটি পাইতের মানা ৮০০ কোটি ल. संरक्षत लिक्किन्यर bond । झार्याचित विकार स्टार व्हार केर ११ के कार्य के जिल्हान कि के हैं १९ छ । देश कहार देश

হইতে অপনারিত হইলে দেওয়া হইবে একথা জার্মানি জানাইতে

বিধা করিল না। মিত্রপক এবং জার্মানির ক্তিগুরণের পরিমাণ

ভবিশতে অর্থানির আর্থিক অবস্থার উর্ভি হইলে তাহা আদারের প্রার উঠিবে। অবশিষ্ট ২৬০ কোটি পাউও জার্মানি ১০ কোটি পাউও বাংদরিক কিন্তি হিদাবে এবং প্রতি বংদরের মোট রপ্তানি বাণিজাগন অর্থের ২৫ শতাংশ মিত্রপক্ষকে দিবে। পরাঞ্চিত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পদু আর্মানির নিকট হইতে ৬৬০ কোটি পাউও ক্ষতিপূবৰ আদায় করিবার হ্রাশা লণ্ডনন্থ মিত্রপ্কীয় কাউন্দিল, Allied Supreme Council) উপন্ধি কবিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের খনসাধারণের মধ্যে জার্মানির প্রতি যে বিদেষভাব জাগরিত হইয়াছিল উহা শ্বন করিয়া তাঁহারা এই বিশাল অন্তের পরিমাণ হ্রাদ করিতে দাহদী হন নাই। যাহা হউক, ৪০০ কোটি পাউত্তের প্রতিশ্রতিপত্র গ্রহণের প্রস্তাব করিবার ফলে ক্ষতিপ্রণের মোট পরিমাণ যে জার্মানির নিকট হইতে আদায় করা একপ্রকার অদন্তব ছিল তাহটে পরোক্ষতাবে প্রমাণিত হইয়ছিল। অবশিষ্ট ২৬০ কোট পাট্র সম্পর্কে যে বাবস্থা কভিপ্রব কমিশন করিয়াছিলেন ভাহা যাহাতে কার্যকরী হয় দেজন্য মিত্রপক্ষ একধা প্রভাবে জানাইয়া দিল যে, জার্মানি যদি এই প্রস্তাবে খীকত না হয় তাহা হইলে মিত্রপক্ষীয় দেনাবাহিনী জার্মানির শিল্লাঞ্ল কহুর (Ruhr) দথল করিতে বাধা হইবে। এই বিষয় সইয়া জার্মানির তদানীত্তন মন্ত্রিক মধ্যে মতানৈকা দেখা দিলে মন্ত্রিসভার পতন আসম হইয়া উঠিব। শেষ পর্যন্ত অবস্থ জার্মানি মিত্রপক্ষের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল এবং মোট ৫ কোটি পাউও ক্ষতিপূরণের প্রথম কিন্তি হিসাবে আদায় দিল। যুদ্ধোত্তর জার্যানির মূদাব্যবস্থায় অত্যন্ত অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। প্রচলিত নোটের অফুপাতে সরকারের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ সোনা না থাকায় কাগলী মূলার মূলা ক্মেই হ্রাদ পাইতেছিল। তহপরি ৫ কোটি পাউও करन मुचात मृना करमरे इामधाश हरेया अक অচল ক্ষতিপরণ দিবার অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। সভাবতই জার্মানির পক্ষে ক্তি-প্রণের আর কিন্তি দেওয়া যে অসম্ভব হইয়া পজিবে জার্মানির অর্থনৈতিক অৰুণতি: নুলবোৰঙা ইহা ইওবোপীয় অর্ধনীতিক মাত্রেই শাইভাবে বুঝিতে 对军 汀門哥 পারিয়াছিলেন, এম াবস্থায় মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে জার্মানির প্রতি ব্যবহার मण्याकं मण्योनका मधा निल्। हेरलेख भवरखी वह वरमव रोक-श्वारी प्रभारतका অংশনির নিকট টটাঙ কেনপ্রকার নগদ অর্থ অন্নায় করা क्षार ता— ब्राह्म रार्खा करिए॰ हार्गित क्रांस हेटार सिर्गिद्धा क्रिका। পর বাদ লাল বাদ্ধ চাতি ও কাংবা এই এলা গালাবে ইয়া কালেব মন্ত্রের -না। ইহা ভিন্ন জার্মানি London Schedule না মানিলে মিত্রপক ক্ষুর অঞ্ল অধিকার করিয়া নইবে এই কথা ফ্রান্স ভুলিতে পারে নাই। ক্রান্স ও বেলভিরাম যে-কোন প্রকারে কহুর অঞ্ল দখল করিয়া লওয়াই ছিল कर्डक कर व सकत তথন ক্রান্সের অভিপ্রার। স্থতরাং জার্মানিকে 'বেচ্ছায় অবিকার ক্তিপ্ৰৰ অনাদায়ের' ( Voluntary Default ) অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া ফ্রান্স ও

বেলজিয়াম রুহ্ব অঞ্চ অধিকার করিয়া লইন (১১ জাসুয়ারি, ১৯২৩)।

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক কৃহ্র অঞ্চল অধিকার কেবল বে-আইনী-ই ছিল না, অদ্বদর্শিতারও পরিচায়ক ছিল দলেহ নাই। জার্মানির তৎকালীন আাথক ত্রবস্থায় নগদ ক্তিপুরণ আদায় দিবার কোন ক্মতাই ছিল ফ্রান্স ও বেলজিয়াম না। এমতাবস্থায় জার্মানিকে স্বেক্তাকত অনাদায়ের অভিযোগে কর্তক কুচ ব অঞ্জল অধিকারের সমালোচনা অভিযুক্ত করিয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়াম নীতি-বিরুদ্ধ কাঞ করিয়াছিল বলা বাছলা। জার্মানির পক্ষে ক্তিপূরণ না দেওয়া তথ্য দম্পূর্ স্বাভাবিক ছিল। বুদ্ধোত্তর স্বর্থনৈতিক স্বর্বস্থা, শাসনব্যবস্থার তুর্বল্ডা, মথেচ্ছ পরিমাণ কাগজী মুদ্রার প্রচলন \* এবং মিত্রপক্ষের লাবি এই চারিটি কারণে জার্মানি তথন তুদশার চরমে পৌছিয়াছিল। যাহা হউক, কুহুর অঞ্চলের জার্মানগণ ফরাসী-বেল জিয়ানদের সহিত অনহযোগিতা শুকু করিল। তাহারা দেই অঞ্চলের কলকারথানা বন্ধ করিয়া দিয়া, অনিক ধর্মট করাইয়া কুমুর অঞ্লের উৎপাদন ক্ষমতা নাশ করিয়া দিল। ফরাদী ও বেলজিয়ান দৈলপণ থালুলবা, ব্যাক আমানত, আদান্ত্রিকৃত ভব দব কিছু বলপূর্বক আত্মদাৎ করিতে লাগিল। এইভাবে क्य कार्यानित वर्ष रेनिक वनका मन्त्रनंज्ञात पृष्ट इटेए हिन्त । प्रधाविक সম্প্রদায়ের আমানত এবং ব্যাহ্ব-গচ্ছিত অর্থ সম্পর্ণভাবে আৰ্মানিতে নুত্ৰ বলাহীন হইয়া পড়িল। পকাস্তবে করালী ও বেলজিয়ান মরিসভার ক্ষতালাভ দৈল মোভায়েন বাথিতে যে বায় হইতেছিল উহা অপেকা অধিক

পরিমাণ অর্থ কুহর অঞ্চল হইতে আদায় করা অসম্ভন হইয়া পড়ায় কুচর অঞ্চল

<sup>\* &</sup>quot;Inflation was a greater disaster for Germany than the treaty of Versailles". E. H. Carr: International Relations between the Two World Wars.

বলপূর্বক অধিকার করা বিফলভায় প্যবসিত হলল। যাতা হাউক, জারানি কুল হ जकरल य जनस्यांग जारकान्य छक कवित्राहित छारा ১৯२० **बे**हारबद स्मर्णस्य হইতে সম্পূর্ণভাবে দমিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে চ্যান্দেলর কুনো (Cuno )-এর স্বলে গান্টাভ ক্টেসিম্যান (Gustav Stresemann) জ্মোনির চ্যানেলপ্র প্রে অংশীন হইলে দর্বপ্রথমেই কুহুর অঞ্লে অসহযোগ অংকালন বন্ধ করিয়া এবং কল-কারথানাগুলিকে পুনরায় চাল করিয়া জারানির আভাস্থীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে পুনক্জীবিত কবিয়া তুলিবাব চেষ্টা চলিল। কিন্তু কভিপুৱৰ সম্প্ৰাব मयाधानक स्त्र जिनि कान कि इ कदिए मयर्थ इहेरलन ना। রুহ র অঞ্চলে জার্মান এমতাবস্থায় ক্তিপুর্ব স্মপ্তার কোন নূতন স্মাধানের কথ: অসহবোগিতার অবসান চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন হট্যা পড়িল। জার্মানিকে অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া শদু করিয়া বাখিয়া ক্ষতিপুরণ আদায়ের চেষ্টা যে বুগা দে বিধয়ে ফ্রান্সেরও কোন 'সন্দেহ বহিল না। এদিকে আমেরিক'ও জামানির অর্থ নৈতিক ষ্কোত্রী ইওরোপের অর্থনৈতিক অবনতির চাপ অল্প-বিভর পুনকজীবনে অন্তব করিতে লাগিলে মার্কিন নেকেটারী হিউজেস (Huges) আমেরিকার উৎপ্রকা জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানের ক্ষমতা সম্পর্কে পুনবিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রশ উত্থাপন করিলেন। ফলে 'ক্ষভিপূরণ কমিশন' (Reparation Commission) 'ভাওয়েন্দ্ৰ কমিটি' ( Dawes-Committee ) নামে একটি নৃতন ডোওয়েজ কমিটি কমিটি নিযুক্ত করিয়া উহাকে জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্তার (Dawes Committee) কিভাবে সমাধান সম্ভব এবং জার্মানির মুদ্রা-ব্যবস্থাকে পুনরার স্থা করিয়া তুলিবার উপায় কি সে বিষয়ে স্থারিশ করিবার ভার দেওয়া হইন। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য-সহায়তা লাভের উদ্দেশ্তে জেনারেল ডাওয়েজ ( General Dawes ) ও আওয়েন ইয়ং ( Owen Young )—এই তুইজন মার্কিন প্রতিনিধি এবং সার ব্বাট কিন্তারসলে (Sir Robert Kindersley) e মাৰ ঘোৰিয়া দ্যাম্প (Sir Josiah Stamp)—এই ছুইজন ব্ৰিটিৰ প্ৰতিনিধি লইয়া ভাওয়েজ কমিটি গঠিত হইল ( ২১শে ডিদেশর, ১৯২০)। এই কমিটির চেয়াধ্যান জেনাবেল ডাওয়েজ-এর নামানুদাবে ইহা 'ডাওয়েজ কমিটি' (Dawes Committee) নায়ে পরিচিত।

ডাওয়েজ পরিকল্পনা ( Dawes Plan ): ১৯২৪ খ্রীষ্টারের ৯ই এপ্রিল ভারেরেজ কমিটি তাঁহাদের পরিকল্পনা প্রকাশ কবিবেন। ভারেরেজ কমিটি ক্ষেকটি বিশেষ নীতির উপর ভিত্তি করিলা তাঁহাদের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল নীতি ছিল: ্
) জার্মানির উপর যে ক্ষতিপ্রণের বোঝা
চাপান হইলাছিল উহা ইওরোপীয় রাষ্ট্রম্ম্হ রাজনৈতিক অল্পহিদাবে বাবহার
করিবে না। অর্গনৈতিক আদান-প্রদানে এক দেশ অপর দেশের আথিক
পরিস্থিতির কথা যেভাবে বিবেচনা করিলা থাকে, জার্মানির
ভাতরেল পরিকল্পান
নিকট হইতে ক্ষতিপূর্ব আদারের ব্যাপারেও অন্তর্নপ মনোর্তি
প্রদর্শন করা উচিত। (২) জার্মানির আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির
উপর বাহির হইতে কোনপ্রকার চাপ দেওলা চলিবে না। আভ্যন্তরীণ অর্থন
নৈতিক কাঠামোর পুনক্জ্জীবনের এবং পরিচালনার দান্ত্রির সম্পূর্ণভাবে জার্মানির
হল্পেই থাকা চাই। (৩) জার্মানিকে বিদেশ হইতে ঝণ-গ্রহণের স্ব্যোগদান
করিতে হইবে। (৪) জার্মানিকে অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে সার্বভৌমক্ষমতার ( Eco-

nomic Sovereignty ) পুন:স্থাপন করিতে হইবে। উপরি-উক্ত নীতির উপর ভিত্তি ক্রিয়া ডাওয়েজ ক্মিটি(১) জার্মানির আভান্তরীণ অর্থ নৈতিক পুনকজ্জীবনের চেষ্টায় জার্মান মূলা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের স্থপারিশ করিলেন। পুরাতন জার্মান মার্কের মূল্য একেবারে হ্রাস পাইয়া গেলে জার্যান সরকার ইতিপূর্বে রেন্টেন্মার্ক ( Rentenmark )নামে দাওরেল পরিকলনা: (১) নৃতন মুদ্রা-বাবস্থা এক নৃতন মুদ্রা চালু করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাহাতেও —'রাইক মার্ক'— অব্যবস্থার তেমন উন্নতি ঘটে নাই বলিয়া ডাওয়েজ কমিটি বিদেশী সাহাব্য-काशान ও विष्णी 'বাইক মার্ক ( Riech Mark ) নামে এক সম্পূর্ণ নৃতন ধরনের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত মুদ্রা চালু করিবার স্থারিণ করিলেন। এই দকল মুদ্রা ক নিটির উপর মুদ্রা किसीय बादिक जाय अकि 'Bank of Issue'-त इरख ·ল্ডাজেনের পরিদর্শন-ভার গ্রন্থ প্রিচালনার ভার দেওয়া হইল ৷ স্রকারের স্রাস্রি দায়িত্ব হইতে এইভাবে মৃদা-বাবস্থাকে প্রাইয়া আনা হইল। এই ব্যাহের পরিচালনার

হইতে এইভাবে মূদা-বাবস্থাকে স্বাহণা আনা হংগা এই ব্যাহন্ত প্রায়ান্ত বিশেষ বিশেষ ভার জার্মান এবং বিদেশীদের এক সংগ্রুক কমিটির উপর গ্রুপ্ত প্রণান করা হইল এবং ৪০ কোটি স্বর্ণ মার্ক উহার মূল্যন হিদাবে পার্য করা হইল। (২) জার্মানির মূল্য-বাবস্থার নিরাপত্তার জ্মগ্র বাংসারক কিন্তি জার্মানিকে ৪ কোটি পাউও প্রণদানের বাবস্থাও করা হইল। নির্বারণ এই অর্থ হইতে জার্মানি ক্তিপ্রণের কিন্তিও দিতে পারিবে স্থিব হইল। (৩) জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় হইয়া উঠিলে জার্মানি বংসরে

ং কোটি পাউও ক্তিপ্রণ বাবদ দিবে এবং ক্রমে অবশ্বার উল্লিডির রৃদ্ধির দক্ষে ক্তিপ্রণের কিন্তির হার বাবসবিক ১২ই কোটি পর্যন্ত বাজান চলিবে। (৪)
গ্রাক্তিপ্রণ বাজার জার্মানি যাহাতে ক্তিপ্রণ ঘণাঘণভাবে দিতে পারে দেলভ

বিবার উপার নির্দেশ
(৩) ফার্মানিকে কর্থনৈতিক সার্বচে)মতে
প্রংছাপনের
অংবাজনীয়তা

(৬) ক্ষতিপূর্ব আনারের জন্ম 'এজন্ট জেনারেল' নিয়োগ জার্মানি ঘাহাতে কতিপূবৰ ঘৰাঘৰতাবে দিতে পাবে দেকত মাদক, পানীয়, ভামাক, চিনি, পরিবহন হইতে লব রাজত্ব, বেলপৰ এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে লব কাণ্ড প্রতি কতিপ্রণের অর্থ সংস্থানের উপায় হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। (৫) জার্মানির অর্থনৈতিক পুনক-জ্ঞীবনের অপরিহার্ঘ পদক্ষেপত্মরপ কহুর অঞ্চল হইতে ফরামী ও বেদজিহান দৈল্ল অপ্যারণ প্রয়োজন এবং জার্মানিকে অর্থনৈতিক সার্বজ্ঞামত (Economic Sovereignty) অর্থাং বিনা বাধায় নিজ ইচ্ছামত অর্থ নৈতিক পুনকজ্ঞীবনের স্থাণ দান

করিতে হইবে—এই কথা ভাওয়েজ কমিটি মুণারিশ করিলেন। (৬) কতিপ্রণের অর্থ যাহাতে যথ:মধভাবে আদায় হয় সেজস্ত একজন 'এজেন্ট জেনারেল' (Agent General) নিযুক্ত করা প্রয়োজন, একথাও ভাওয়েজ কমিটি মুণারিশ করিলেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্বের ১৬ই জুলাই মিত্রপক্ষীয় ও জার্মান প্রতিনিধিবর্গ লণ্ডন শহরে 
এক কন্কারেন্সে ( London Conference ) সমবেত হুইলেন। ইংলপ্তের পক্ষে
বাম্পে ম্যাক্ডোনান্ড, ফ্রান্সের নৃতন প্রধানমন্ত্রী হেরিন্নট,
লণ্ডন কন্কারেন্স
(জুলাই, ১৯২৪)
ভাবে ডাওয়েজ পরিকল্লনা গ্রহণ করিলেন। এই কন্কারেন্সে

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইল। দ্বির হইদ যে, ভবিয়তে জার্মানি ক্ষতিপূরণ দানের শর্তাদি পালন করিয়াছে কিনা দেই প্রশ্ন মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গের দর্বসম্মতিক্রমে দ্বির হইবে। এই প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষণে ভবিয়তে মিত্রপক্ষের কোন এক বা তুইটি দেশের পক্ষে জার্মানি কিন্তি থেলাপ করিয়াছে এই অজুহাতে জার্মানির উপর কোন শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ ক্ষম হইল। ক্রান্স তেলাজিয়াম যেমন ইংলণ্ডের বিরোধিতা সরেও জার্মানিকে কিন্তি থেলাপের দোরে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কহর অঞ্চল অবিকার করিয়া লইয়াছিল দেইয়প কার্মের পুনরার্ত্তির পথ এই প্রস্তাব গ্রহণের কলে ক্ষম্ব হইল। ইহার পর ক্রানী ও বেলজিয়ান দৈল কহর অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া আদিতে লাগিল। ১০২৫

শ্রীষ্টান্থের জুলাই মানে ফরাসী ও বেশজিয়ান দৈঞ্জের শেব দল জার্মানি ত্যাগ করিয়া সংগলে প্রত্যাবর্তন করিল।

গণ্ডন কন্কারেন্সে ডাওয়েন্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ক্তিপরণ সম্প্রাণানের ইতিহাদে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেণ। ভাওয়েজ পরিকল্পনা যুত্রোত্তর জার্মানির অর্থ নৈতিক চদশার বাস্তব পরিশ্বিতির নিকে লক্ষ্য বাথিয়া তা প্ৰক্ৰেক কমিটির বচিত হইয়াছিল। এজেণ্ট জেনাবেলের মাণামে ক্ষতিপূর্ণ मुब्रनिक्जी, जामाराव वावसा कविया छा अरमक कमिष्ठ क जिन्नवर्भव श्रमणि ক্ষতিপুৰৰ ক্ষিণন ( Reparation Commission )-এর হাত হইতে স্বাইয়া লইয়া দুবদাশতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পরাজিত শক্তর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের মনোবৃত্তি ক্ষতিপূৰণ কমিশনেরও যে ছিল না, একথা বলা যায় না। স্থতবাং ইওবোপীয় বাজনীতিক্ষেত্র হইতে ক্ষতিপুরণের সমস্তাটিকে নিছক অর্থ নৈতিক স্থাদান-প্রদানের পর্যায়ভুক্ত করিয়া ভাওয়েছ কমিটি যুদ্ধোত্তর ইওরোপের এক বিবাট এবং জটিল সমস্তার সমাধান করিয়াছিলেন। ইহা ভির ভার্যানির উপর জার্মানিকে নিম অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা ইওরোপীর দেশসমূহের मान कविष्या, जार्यानिक विष्मि अन मान काववाव वावका আন্তা বৃদ্ধি-জামান করিয়া, সর্বোপরি জার্থানির মূজা-ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন জাতি নিজ ভারা সম্পর্কে আশাধিত করিয়া জার্যানির উপর ইওরোপের দেশসমূহের আস্থা যেমন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তেমনি জার্মান জাতিকেও নিজ ভাগা ও ক্ষমতা সম্পর্কে আন্তাবান কবিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ডাওয়েজ পরিকল্পনার মূল স্থারের সহিত সামঞ্জ বাথিয়া লণ্ডন কন্কারেল জার্মানির ক্তিপুরণ দানে বিল্য অথবা কিন্তি থেলাপের অজুহাতে এককভাবে জার্যানির উপর কোনপ্রকার শান্তিমূলক বাবস্থা অবলম্বনের পথ রুদ্ধ করিয়া দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল। ডাওয়েজ পরিকল্পনা জার্মানির পুনকজীবন এবং ক্তিপূরণ সমস্তার সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও কার্যকরিভাবে অংশ গ্রহণে উদ্বন্ধ করিয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে জার্যানির অর্থ নৈতিক পুনকজীবনে তথা জার্মানি হইতে লব্ধ ক্ষতিপ্রপের উপর ভিত্তি করিয়া অপরাপর দেশের আভাম্বরীণ পুনকজ্জাবনের এক বিবাট পদক্ষেপ ভাওয়েজ পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইয়াছিল।

তথাপি ইহা অনসীকার্য যে, ডাওয়েজ পরিকলনা জার্মানিকে বিদেশা ঋণের দিকেই মনোযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। আভান্তরান উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষতিপুরন দানের বাবেলানা করিলা জার্মানি আংমরিকা হটাত অধিক তর মার্ম্য ওব রাচ্য कर्दित बादस करिल। ३३२८ ब्राह्म १३८७ ३३२৮ धेहास प्रध्य ঘাৰুষেত্ৰ প্ৰিক্সনাৰ জার্মানি ১৮'২ মিলিয়াড় রাইক মাক ক্ষুণ গ্রহণ করিয়াছিল, ०- शहर देशह मान किन के भगरत गर्धा किल्डन मिहा हिन गांव > '० शिनियां ह বাইক ম ক। সূত্রং পরের অর্থে পরের খণ শোধ করিয়া আরেও কিছু নিজের কালে হায় কার্থার স্থাগে জামানি গ্রহণ করিয়াছিল। ভাওয়েজ পরিকল্পনার অপর একটি এটি ভিল এই যে, উহা জার্মনির ক্ষতিপ্রণের কিন্তি কোন বংগর প্রস্থ দিতে হটবে এবং মোট কি পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপ্রণ হিদাবে দিতে হইবে সোব্ধয়ে কিছু निनिष्ठे कदिया मिया नाइ। कत्न, किंडलदेव कांग्रमन कड़क বিদেশ্য ভাগর সাজায়ে নিধ বিত বিবাট অন্তের ক্ষতিপরণ তথ্যত বলবং ছিল। **জ**ভিপ্রণ স্'নের नी विशाहन এমতাবস্থায় জাম,নি নিজ জাতীয় আয় হইতে কাতপুৰণ শোৰ कविवाद जन्म প्रश्वन ना श्हेंगा विदम्प अद्यंत्र महाद्या छाडा कदिए अदिक उद উৎসাহিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মিত্রশক্তিবর্গের দেনাবাহিনী কত্ত রাইন সঞ্চল দম্পকে ও জার্মানির অদভ্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

ইয়ং কমিটি ও ইয়ং পরিকল্পনা (Young Committee and Young Plan): ভাওরেজ পরিকল্পনা ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ক্তিপ্রণ সমস্তা-সংক্রান্ত যে বেষারেষি দেখা দিয়াছিল তাহার উপশম করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ক্তিপ্রণ সমস্তার স্বষ্টু এবং সম্পূর্ণ সমাধান ইহাতে হর নাই। জার্মানি কর্তৃক আমেরিকা হইতে ঝণ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপ্রণ মিটাইবার ইয়ং কমিটি নিয়োগের নীতি আমেরিকায় শীঘ্রই বিরোধিতার স্বষ্টি করিল। এদিকে প্রয়োজনীয়তা
ক্রান্স আমেরিকা হইতে যে খণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পরিশোধের বাৎসরিক কিন্তি দিবার উদ্দেশ্যে জার্মানির সহিত ক্ষতিপ্রণের অর্থের পাকাপাকি হিদাব করিতে চাহিল। জার্মানিও ডাওয়েজ পরিকল্পনা অন্থায়ী বর্ধিত হারে বাৎস্বিক ১২ই কোটি পাউও ক্ষতিপ্রণ দিবার পূর্বে মিত্রশক্তিবর্গর অধিকার হইতে রাইন অঞ্চল মৃক্ত করিয়া লইতে চাহিল। এই সকল কারণে মিত্র-

<sup>\*</sup> Vide Langsam: The World Since 1919, p. 62.

শক্তিবর্গ 'ক্ষতিপ্রণ সমস্তার একটি পূর্ণাঙ্গ এবং চড়াস্ত সমাধান'\* করিবার অধ্যোজনীয়তা উপলব্ধি কবিয়া 'ইয়ং কমিটি' (Young Committee) নামে একটি ক্মিটি নিয়োগ কবিল। আওয়েন ইয়ং হইলেন ইহাব সভাপতি। ১৯২৯ প্রাষ্ট্রাম্বের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়ং কমিটি তাঁহাদের স্থপারিশ ও পরিকল্পনা পেশ করিলেন। আওয়েন ইয়ং কমিটি তাঁহাদের পরিকল্পনায় (১) জামানি কর্তৃক দেয় মোট ক্ষতিপ্রণের অর্থের পরিমাণ হ্রান করিয়াক জার্মানিকে উহা মোট ৫৮ই বংসরব্যাপী বাংসরিক কিন্তিতে শোধ করিবার স্থোগ দান করিলেন। (২) এই পরিকল্পনায় ক্ষতিপুরণের অর্থকে অবশ্র দেয় এবং পরিম্বিতি বিবেচনায় স্বৃগিত রাখা ঘাইতে পারে—এই তুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। हेब्रः शतिकसना মোটাম্টিভাবে বলিতে গেলে দেয় ক্তিপ্রণের হই-তৃতীয়াংশ জার্মানির অর্থ নৈতিক নিবাপত্তা ক্ল হইবে এরপ পরিশ্বিভিতে স্থগিত রাথা চলিবে দ্বির হইল। (৩) জার্মানি ক্তিপ্রণের অর্থের একাংশ জার্মানিতে উৎপত্ন সামগ্রী বারাও আর দশ বংসরে শোধ করিতে পারিবে একথাও ইয়ং পরিকর্নায় স্বিধীকৃত হয়। (৪) ইয়ং পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ভার কভিপ্রণ কমিশন ভথা কোন বিদেশীর হস্তে রাথা হইল না। ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission) উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং উহার পরিবর্তে 'আন্তর্জাতিক হিদাব-নিকাশ বাাদ ( Bank of International Settlement ) এর হস্তে ক্তিপূর্ব আদায় প্রভৃতির দায়িও অর্পন করা হইল। জার্মানি ও জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপ্রণ যে স্কুল দেশের পাইবার কথা ছিল দেগুলির প্রতিনিধি লইয়া এই ব্যাহ্ব-এর পরিচালকমগুলী পঠিত হইল। (৫) ১৯০০ এটিংমের জ্ন মানের মধ্যে রাইন অঞ্চল হইতে মিত্র-পক্ষের স্নোবাহিনী অপদাবিত হইবে এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টান্দের ১লা দেপ্টেম্বর হইতে এই সেনাবাহিনীর বায় জার্মানি বহন করিবে না, শ্বির হইল। (৬) জার্মানির বিঞ্জে মিত্রশক্তিবর্গের কোনপ্রকার শান্তিযুলক বাবস্থা অবস্থন করিতে হইলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে দেবিধ্য উত্থাপন করিতে হইবে এবং সেই বিচারালয়

<sup>\*</sup> Ibid, p. 62 "Complete and final settlement of the reparation [problem."

<sup>† \$ 8,032,500,000</sup> in place of the original reparation of \$ 32,000,000,000. Idem.

জার্মানিকে স্থেক্তাক্তভাবে ক্তিপ্রণ অনাদায়ের দোবে দোধী দাবাস্ত করিসেই তাহা করা চলিবে।

ইয়ং পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা ও উহা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতাঙ্গি, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ হেইগ্ (Hague) নামক স্থানে মিলিত হইলেন, কিন্তু কোন্ দেশ কি হারে ক্ষতিপূরণের অর্থ পাইবে একবা লইয়া মভানৈক্য দেখা দিলে শেষ পর্যস্ত সেই অধিবেশন মূলতুবী

রাথা হইল। ১৯৩০ প্রীষ্টাব্বের ২০শে জান্ধ্যারি হেইগ্-এর ইওরোপীর শক্তিবর্গ ছিতীয় অধিবেশনে ইয়ং পরিকল্পনা মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক গৃহীত কর্তৃক ইয়ং পরিকল্পনা হুইল। সঙ্গে সঙ্গে Bank of International Settlement স্থাপিত হুইল এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী মিত্রশক্তিবর্গের দেনা-

বাহিনী রাইন অঞ্চল হইতে অপসরণ করিল।

এদিকে ১৯২৯ এটাৰ হইতেই আন্তর্জাতিক এবং প্রত্যেক দেশের আভান্তরীন ক্ষেত্রে এক দাকন মন্দা দেখা দিল। জার্মানির পক্ষে বিদেশী ঋন গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। মিত্রশক্তিবর্গও আমেরিকা হইতে যুদ্ধের কালে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল জার্মানির নিকট হইতে ক্তিপ্রণের অর্থ আদায় না হইলে তাহা শোধ করিতে পারিল না। এমতাবন্ধার আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিশ্বিতি এক আন্তর্জাতিক আর্কাতিক আর্কাতিক আর্কাতিক আর্কাতিক আর্কারে আন্তর্জাতিক আর্কাতিক আর্কাতিক আর্কাতিক আর্কাতিক আর্কাতিক আর্কারে আন্তন্তরীন বাজাবে নৈতিক মন্দা দেখা দিলে আমেরিকা জার্মানিকে আর অর্থ সাহাযা করিতে সক্ষম হইল না। জার্মানির অর্থনৈতিক অবন্ধা ক্রমেই ত্র্পশার দিকে আ্রাগাইয়া চলিল। বিদেশী বণিকগণ জার্মানি হইতে তাহাদের মূলধন ও আ্রানাক্ত

কবিতে সক্ষম হইল না। জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই ত্র্গশার দিকে আগাইয়া চলিল। বিদেশী বণিকগণ জার্মানি হইতে তাহাদের মূলধন ও আয়ানন্ত উঠাইয়া লইল। প্রেনিডেন্ট হিণ্ডেনবূর্গ কর্তৃক ঘোষিত একাধিক জরুরী আইনও অবস্থার কোনপ্রকার উন্নতি সাধনে সমর্থ হইল না। এমভাবস্থায় হিণ্ডেনবূর্গ আমেরিকার প্রেনিডেন্ট হভার-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রেনিডেন্ট হভার এই আন্তর্জাতিক অর্থ-সংকট হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ গ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ধ্যাট এক বংসরের জন্য বিভিন্ন

প্রিষ্টাব্দের স্লা জ্লাই হইতে মোট এক বংসরের জন্ম বিভিন্ন

পরকারের পরস্পর স্পালোধ দ্বগিত থাকিবে এই ঘেণ্যণ।

শিব্দের ক্রিক্টন। ইয়া Hoover Moratorium নামে থাতে।

জার্মানি অবশ্র দেয় ক্রিপ্রণ Bank of Internation! Settlement-এর নিকট

দিবে, কিন্তু ইয়ং পরিক্টনা অস্থায়ী দ্বগিত রাথা ঘাইতে পারে সেরপ ক্রিপ্রণ

এক বংশর দিতে হইবে না এরপ ব্যবস্থা হইল। এবিষয় লইয়া ইংল্ও ও ফ্রান্সের मह्या महारेमका हिना। देशन अधिमहिन हे हार- वद स्वावना ममर्थन किंदन, কিন্তু ফ্র'ন্স উহা নমর্থন করিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে Bank of International Settlement-এর উপদেধ্য কমিটি : ১০২ বাঁটাকে জাকুমারি মানের ১ই তারিখ ঘোষণা করিল যে, জার্যানির পক্ষে ক্তিপুরণ (Reparations) ক্লামানির ক্ষতিপুর্ণ দেওয়া অসম্ভব। জার্মানি হইতে কভিপুরণ পাইয়া যে সকল লামে অক্ষরতা मदकांव विसमी अन लाभ कविरव विनया हित कवियाहिन তাহারা প্রস্পর ঋণ নাক্চ করিবার দাবি উত্থাপন করিল। বলা বাছলা, ইহা आयिदिकात भक्ति मर्गातिक किछत्र कांत्रम हिल्। याहा हर्छेक कतामी अधानभक्षी হেরিয়ট ( Herriot )-এর দনিবন্ধতায় লাদেন নামক স্থানে এক লাসেন কল কারেশ ক্ৰ্কাৱেন্সের (Lausanne Conference) অধিবেশনে ক্তি-পুরণ সম্ভা পুনবিবেচনার জন্ম উথাপন করা হইল। এই সম্মেলনে মোট ১৫ কোটি পাউত্তের বিনিময়ে জার্মানির সমগ্র ক্তিপুরণের পরিমাণ নাকচ করা স্থিত হইল। ইয়ং পরিকল্পনায় জার্মানির উপর যে মোট ক্ষতিপুরণের অভ ধার্য করা হইয়াছিল উহার মাত্র ও শতাংশ পাইলেই মিত্রশক্তিবর্গ সন্তুট হইবে, একথাই লাদেনের কন্ফারেন্সে স্থিবীকৃত হইল। এই ১৫ কোটি পাউও আবার নগদ না দিয়া শতকরা ৫% স্বদে Bank of Interantional Settlement-এর নিকট ঋণপত্র मिलारे ठलिता। वश्चार, नारमन कनकारतरम आधीनित क्वारिश्वन नाकठ-रे रहेश क्यांनी श्रधानमधी अहे यावसाय मस्रहे इहेटल भावित्वन ना। আমেরিকাকে ফ্রান্সের দেয় খণের পরিমাণও অমুরূপ হাস করা হইলে লাদেন ক্রফারেন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে খীক্ত হইলেন। আমেরিকা দেখিল যে, জার্মানির ক্ষতিপুরণ দানের অক্ষমতার অজ্হাতে ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গ আমেরিকা হইতে গৃহীত ঝণ শোধ করিতে অনিজ্ক। ঐ বংসর (১৯৩২) মিত্রশক্তিকর্হের ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আমেরিকার নিকট হইতে গৃহীত প্র আমেরিকা হইতে

মিজ্রশক্তিনর্গের আমেরিকা হইতে গৃহীত কণ পোধের সমস্তা হইতে গৃহীত ঝণ শোধ করিতে অনিজ্ক। ঐ বংসর (১৯৩২) ক্রান্স ও বেলজিয়াম আমেরিকার নিকট হইতে গৃহীত ক্ষণ শোধের কিন্তি দিল না। পর বংসর ইংলও, ইতালি প্রভৃতি দেশও কেবল নামমাত্র পরিমাণ অর্থ কিন্তি দিল। ইহাতে

বিরক্ত হইয়া এবং আমেরিকার আভান্তরীণ অর্থ নৈতিক অবস্থার ত্র্বসভার কারণে আমেরিকা বিদেশী সরকারদের বিশেষত যাহারা ঋণ শোধ করে নাই ভাহাদের পক্ষে আমেরিকা হইতে কোনপ্রকার ঋণ গ্রহণ নিশিদ্ধ ঘোষণা করিল। ফলোন

क्षनी दनम भारपूरे चारमविकारक जात काम वर्ष त्नाम कविन मा। अनिरक ১৯৩৩ খ্রারীকে এডলক হিটলার জার্মানির চ্যানেলর পদ লাভ বিদেশী সরকার কত ক कवित्व नारमन कनवारवण कईक वार्य : दकां पाउँ करि-অংমরিকার ওণ্মহণ পরণ্ড জার্মানি আর দিতে রাজী হইল না। ১৯১৯ এটা বে বিলিক ভাগাই-এর সন্ধি সাক্ষরিত হইবরে পর হইতে দীর্ঘকালের চেষ্ট' ফতিপরণ স্থাধানে তথা বিভিন্ন কমিটি ও পরিকল্পনার মাধামেও ক্তিপরণ সমস্তাব অসাফলা मुप्राक्षान इहेल ना। ऋजिलदर्गद পরিমাণের বিশালতা, জার্মানির অর্থ নৈতিক ত্র্ণশা ও রাজনৈতিক অব্যবস্থা, জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানের অনিচ্ছা এবং আন্তৰ্জাতিক অৰ্থনৈতিক মন্দা প্ৰভৃতি নানাবিধ কাৰণে ক্ষতিপূৰণ সমস্থার সমাধান সম্ভব হয় নাই। মিত্রশক্তিবর্ণের প্রাপ্য ক্ষতিপুরণের এক অভি কুদ্র অংশ জার্মানি শোধ করিয়াছিল। আমেরিকা কর্তৃক ঋণদানের ফলে জার্মানি विष्मि अत्वद उपदर मण्यक्ति निर्वदिगान रहेश पिष्काहिल । जार्यानि रहेरिक शास ক্ষতিপ্রণের অর্থের সহিত ইওরোপীয় দেশগুলি আমেরিকাকে ঝণ শোধের প্রশ্ন জড়িত করিয়া সমগ্র যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠাযোকে অতাধিক জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। এই জটিলতাও ক্ষতিপূরণ সমস্তা সমাধানের বাধাম্বরূপ কাজ করিয়াছিল। সর্বশেষে ইওরোপীয় বাষ্ট্রবর্গের মভানৈক্য-ঘেষন, ইংল্ড ও ক্রান্সের মধ্যে একাধিক বিষয়ে পরস্পর বিরোধিতা—জার্মানির প্রতি কোন একক ও দামঞ্চলপূর্ণ নীতি অনুসরণের অস্বিধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাও ক্তিপুরণ সমস্তা সমাধানে অসাফল্যের জন্ত আংশিকভাবে দায়ী ছিল।

মিত্রপক্ষীয় পারম্পরিক অব্ পরিশোদ-সমস্থা (Problem of Interallied War Debts): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহকে ঝণদান করিয়া তাহাদের যুদ্ধ চালাইয়া হাইবার শক্তি ও
সামর্থ্য যোগাইয়াছিল। ১৯১৭ প্রীপ্তানের এপ্রিল মাপে অবস্থা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সাহায্যে যোগদান
মিত্রশক্ষীয় রাইসমূহকে
করিয়াছিল। কিন্তু তথনও মিত্রপক্ষের রাইনমূহ মার্কিন ঝণের
উপর বছলাংশে নির্ভরশীন ছিল। ইংলগু ইওরোপীয় রাইসমূহ
যথা ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতিকে যে ঝণদান করিয়াছিল দেই অর্থণ প্রধানত ইংলগু

মার্কিন যুক্তরাট্ট হইতেই ঋণ হিদাবে পাইয়াছিল। এইভাবে মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রসমূহ ১০০ কোটি ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। এই বিশাল পরিমাণ কণের প্রায় ৯০ শতংশ কেবলমাত্র ইংলও, ফ্রান্স ও ইতালি গ্রহণ করিয়াছিল।

যুক্ষাবসানে বভাবতই এই ঋণ পরিশোধ সমস্তা দেখা দিল। পরাজিত শক্ত জার্মানি হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা সন্তব নহে হণশোধ সমস্তা বিবেচনা করিয়া মিত্রপক্ষ দ্বির করিয়াছিল যে, কেবলমাত্র বেদরকারী ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হইবে। সমগ্র যুদ্ধের ব্যন্ন তথা ক্ষতিপূরণ করা আদন্তব ব্যাপার।

যাহা হউক আপাতনৃষ্টিতে জার্মানির নিকট হইতে মিত্রপক্ষের দেশসমূহের প্রাণ্য ক্ষতিপ্রণের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সেই সকল দেশ যে ঋণ গ্রহণ ক্ষরিয়াছিল তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইওরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে এক বিতর্কের সৃষ্টি হওয়াতে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বণস্ফহীতা রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈকা হেতু বংশ পরিশোধ-সমস্তার জটিলতা বৃদ্ধি পারস্পরিক ঋণ পরিশোধ সমস্তার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র এই ঋণ গ্রহণ নিছক অর্থ নৈতিক চুক্তি ভিন্ন অপর
কোন কিছু নহে বলিয়া মনে কবিত এবং দেই হেতু এই চুক্তির
শত হিসাবেই দেই ঋণের অর্থ অদসহ ফিরিয়া পাইবার দাবি করে।
পক্ষাস্তবে ইওরোপীয় দেশসমূহ মনে কবিত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
হইতে গৃহীত ঋণের অর্থ তাহারা যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে

যুদ্ধসংশ্লাম জয় করিতেই সম্পূর্ণভাবে বায় করিয়াছে ভাহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
বিরাট ম্নাকা পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন ইওরোপীয় দেশসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭
প্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাদে যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে জার্মানির নিক্রেরে যে যুদ্ধ চালাইয়া
যাইভেছিল ভাহা পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থব্রুলার যুদ্ধও ছিল। মিত্রপক্ষের পরালয় ঘটিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ক্র হইবে এ কথার প্রমাণ হিদাবে
কলা যাইভে পারে যে, ১৯১৭ প্রীষ্টান্দে যুদ্ধে যোগদান করিয়া
ছই শক্ষের ঘৃতি
স্বান্ট্রের ক্রা করিতে স্পর্জের ইইয়াছিল। সভবাং মিত্রপক্ষায় দেশসমূহের কণের
ক্রাইকে ক্রেনা করিতে স্পর্জের ইইয়াছিল। সভবাং মিত্রপক্ষায় দেশসমূহের কণের
ক্রের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপক্ষার জন্মন্ত বায়িত হইয়াছিল। ১৯১৭ প্রীষ্টান্দে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ গ্রহণের পরত ইওরেপীয় মিত্রদেশমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

হটতে যে ঝণ গ্রহণ করিয়াছিল সে সম্পর্কে এই যুক্তি অবিক্তর শক্তিশালী বলাবাতলা।

এই সকল দিক হটতে বিচাব করিলে মাকিন যুক্তরাই হটতে স্বলপ্রই বিল্লা করিলে মাকিন যুক্তরাই হটতে স্বলপ্রই করিলে প্রক্রি করিলে বিল্লা করিলে করিল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯২২ জ্রীষ্টাম্বে ত্রিটেনকে ঋণ পরিশোধের জন্ত অন্তরোধ
জানাইল এবং মোট ২৫ বংসরের মধ্যে স্থদসহ ঋণের সম্পূর্ণ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তক
অর্থ আদায় করিতে বলিল। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থদের
ঝণলোধের জন্ত চাপ
হার পাঁচ-শতাংশের স্থলে ৪ই শতাংশ প্রাহণ করিবে বলিয়াও

জানাইল। এই জটিল সমস্থার স্মাধানকল্পে ল্ড বেল্ফার (Lord Balfour) প্রস্তাব করিলেন যে, জার্মানি হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং ব্রিটেন ইও-रदां भी श रम्भ म्यूटरक यथ भविषान अन मान कविषां एक मव कि कू<sup>ह</sup> ৰেলকার প্রস্তাব বিটেন ছাড়িয়া দিতে প্ৰস্তুত থাকিবে যদি এই নীতি ঋণগ্ৰহীতা ও ঋণদাতা দেশসংহ একটি পবিকল্পনা হিনাবে গ্রহণ করে। স্বধৃৎ ব্রিটেন সম্প্র মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের পারম্পরিক ঝণ বাতিক করিবার প্রস্তাব করিল। জার্মানি হইতে বিটেন যে ক্ষতিপূর্ব পাইবে স্থির ইইয়াছিল ব্রিটেন ভাষা দাবি ক্রিবে না ভাষাও বেল্করে প্রস্থাবে উল্লিখিত ছিল। মার্কিন যুক্তগাই, ফ্রান্স প্রভৃতি এই প্রস্তাব গ্রহণে অধীক ব মাকিন যুক্তরাই, কাল করিলে ইংপণ্ড এবং ইংলণ্ডের দুঠান্ত অনুসর্ব করিয়া অপ্রাপ্র অপুত দেশ কর্ত্ত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সহিত বোঝাপড়ায় উপন্থিত হইল। বেল্ফার প্রাণের মার্কিন যুক্তরাই ক্রের হার হাস করিতে এবং মূল ঋণের পরিমাণের দ্বিশুণ অর্থের বেশি অর্থ ঝণগ্রহীতা দেশসমূহের নিকট বিরোগ ধিতা হটতে লঠনে না বলিয়া স্বীকৃত হইল। মার্কিন যুক্তবাই ঝণ পরিশোধ বাপিতর আইনের দিকটাই বেশি দেখিয়াছিল। চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া স্থপ গ্রহণ করিলে ত'তা मर्व व्यवशास्त्र लिश्टिमाक्षा अहे हिन मार्किन युक्तवाहित युक्ति।

এদিকে জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপ্রণ গ্রহণের স্থবিধার জন্ম প্রথমত ভা প্রেড পরিকল্পনা পরে ইয়ং পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হটল ! এই ব্যাপারে পৃথিবীব্যাপী মলা मार्किन युक्तवारचेत् यरबंधे व्यवमान हिल। किन्न ১৯२२ औष्ट्रीरस মার্কিন যক্তরাই কত ক मध्य পविदे वाशी त्य मना तम्या मिन ভाशास्त्र कारानित्क জাৰ্মানিকে খণদানে ক্তিপ্রণ দানের উদ্দেশ্রে ঝণ্দানে মাকিন অস্বীকার আর রাজী হইল না। এমতাবস্থায় জার্মানির অর্থ নৈতিক আর্মানির অর্থ নৈতিক विপर्यग्र (एथा पिन, कार्यानिव भटक जाद किन्दिन (एस) অবস্থা বিপর্যস্ত <del>সম্ভব নহে এ কথা জার্মান চ্যান্সেলর সকলকে জানাই</del>য়া ক্ষতিপুরণ তথা ধণ দিলেন। জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপ্রণের পরিশোধ-সম্ভার পাওয়া গেলে কোন ঋণগ্ৰহীতা দেশ ঋণ পরিশোধ বাজাবিক সমাধান করিতে রাজী হইল না। এইভাবে মিত্রপন্দীয় পারস্পরিক

খাণ পরিশোধ এবং জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যা একই সঙ্গে নিজ সমাধান লাভ করিল।

## ভূতীয় অধ্যায়

নিরাপতার সমস্তা: লীগ-অব-স্থাশন্স্

( Problem of Security : The League of Nations )

আন্তর্জাতিক নিরাপতার প্রয়োজনীয়তা (The Need of International Security)ঃ যুদ্ধের বীভংগতা ও যুক্প্রস্ত লারিলা ও হর্ণশা
ম স্থাকে সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিশংবাদ সমাধানের উপায় হিদাবে

যুদ্ধের উপর বীতপ্রাক করিয়াছে সত্য, কিন্তু অল্লকাল পরেই যুদ্ধের বীভংস্তার

হবি মান্তবের মন হইতে মুছিয়া গিয়া মান্তবেক পুনরায়

যুদ্ধের পর শান্তি—

শান্তির পর বৃদ্ধ

পর শান্তি, এবং শান্তির পর যুদ্ধ চলিয়া আদিতেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বা।পকতা ও বীভংগতা সাময়িকভাবে মান্তবের মনে শান্তি-স্পৃহা

কাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রত্যক্ষ কর হিদাবে লীগ-অব-লাশন্দ (League of

Nations ) নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল।
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার
দর্শপ্রথম পরিকল্পনা সপ্তদশ শতান্ধীর প্রথম দিকে করাদী মন্ত্রী ভিউক অব দালি
( Duke of Sully )-এর Grand Design-এ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উহার
সর্প্রথম কার্যকরী চেন্তা দেখিতে পাওয়া যায় কন্দার্ট-অব-ইওরোপ ( Concert of
টিয়াবিচ্ছ ) গঠনের মধ্যে। নেপোলিয়নের অধীনে ক্রান্স
প্রথম আন্তর্জাতিক
কর্মান্তিক ইওরোপীয় রাজনীতিক্যের শক্তি-সামা বিনই করিয়া যে
ক্রান্টি Concert
আহাতে না হয় সেজন্ত ইওরোপীয় কন্দার্ট গঠিত
হইয়াভিল , এই আন্তর্জাতিক সংস্থার মূলনীতি ছিল ইওরোপীয়
ক্রিন্দামা ( Balance of Power ) বজায় রাখা। এই সংস্থা প্রাকৃ-বিপ্রব

শাকি সামা (Balance of Fower বিজ্ঞান হালা। এই ক্রেল আন্তর্গন বিজ্ঞান করা করা বলপূর্বক বছার রাথা এবং ফ্রান্ডক পুনরার শক্তি সঞ্চরে দান করা এবা কোন রাষ্ট্রই ঘাহাতে অপর কোন রাষ্ট্র অপেকা অধিকতর শাকি স্কার না করিছে পারে দেলিকে লক্ষা রাথা ছিল ইওরোপার কন্সার্টের

উদ্দেশ্য। বলা বাহল্য প্রাক্-বিপ্রব যুগের রাজনৈতিক অবস্থা শালা ভিয়েনা দম্মেলন বলপূর্বক পূন:শ্বাপন করিয়াছিল উহা রক্ষা করিয়া চলিবার অর্থ-ছ ছিল জাভীয়তাবাদ ও গণভদ্রের বিরোধিতা করা। এই সকল ব্যবস্থা সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও রাজননৈতিক অদ্রদ্দিতার দোধে হট ছিল। আস্থুজাতিক শাস্তি রক্ষার নামে জাতীয়তাবাদ ও গণভদ্রের প্রকাশ কন্ধ করা-ই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। কশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার অবশ্য একটি আদর্শবাদী পরিকল্পনা তাঁহার পবিত্র চুক্তিতে কার্যকরী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা বান্তব জগতের পক্ষে উপযোগী ছিল না বলিয়াই 'পবিত্র চুক্তি' (Holy Alliance) কোন প্রকৃত্ত সাফল্য লাভ করে নাই। যাহা হউক, কন্দার্ট-অব্-ইওরোপ গঠনে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের শীকৃতি আমরা দেখিতে গাই।

ইহা ভিন্ন প্যারিদ সম্পেলনে (১৮৫৬) ক্রিমিয়ান যুদ্ধপ্রস্ত সম্ভাব সমাধান ভিন্ন আন্তর্জাতিক শান্তিবক্ষা সম্পর্কে আলাপ-আসোচনা করা হইয়াছিল। ১৮৭৮ শ্রীষ্টান্দে বার্লিনের কংগ্রেদ কশ-তৃকী দক্ষের মীমাংদা করিয়া চলিশ বৎসবেরও অধিককাল ইওরোপ মহাদেশকে মুদ্ধ হইতে মূক্ত রাথিবার সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৯৯ শ্রীষ্টান্দ্র ও ১৯৭৭ প্রীষ্টান্দের হেইগ্ কন্দারেন্দ্র আন্তর্জাতিক শান্তি-মুক্ষার উপায় উদ্যাবনের চেষ্টা আন্তর্জাতিক শান্তিবক্ষার উপায় উদ্যাবনের চেষ্টা করিয়াছিল। উপরি-উক্ত চেষ্টা দর্ভেও মুদ্ধ স্প্রীয়তা যে ক্রমেই অধিকভাবে উপলক্ষ হুটভেচিল এই দক্ষা চেষ্টারের মধ্যো উহা প্রকাশ পাইগ্রাছে, দক্ষেত্ব নাই।

মাহা হটক, উপতি-উক্ত আন্তঃতিক শান্তবক্ষার প্রচেপ্ত। যে মুনত শক্তি-সাম্যা-নীতি-ভিবিক ছিল দেবিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রবম বিখ্যুদ্ধের পর সীগ অব -আশ্লেম্ নামে আন্তঃজাতিক শান্তি ও নিবপেরা বক্ষার যে প্রতিষ্ঠানী স্থাপি হ হইয়াছিল উহার মুননীতি ছিল প্রগামী আন্তঃজাতিক শান্তিকেক প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ প্রকৃ। সীগ অব্-লাশ্লন্ত বলনীতি ছিল স্মবেছভাবে পানবাই তিরাপজা ও শান্তি বক্ষা করা। শান্তি সাম্যা নীতির প্রস্থাক লীগ্ল্যবন্ধাশনসভ্র গান্তভা অথবা কার্যকলাপে প্রিভিক্তি হয় না। তে আন্তঃগানিত সংস্থাব উদ্দেশ

ও আদর্শ কন্সার্ট-অব্-ই ওরোপের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইতে উচ্চত্র ও বছলাংশে পৃথক ছিল। মানব-ইভিহাসের স্কল স্তবেই প্তশক্তির উপর लीश-वर्-छाण्न्म মত্যদিক আস্থা স্থাপনের স্থাভাবিক প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। অথ্য এই পশুশক্তি জগতের সমসাগুলি স্মাধান না করিয়া আরও জটিগতের কভকগুলি নমস্তার সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিয়া পাকে। এই কারণে লীগ-অব-ভাশন্দ্ মাতবের যুদ্ধের মনোবৃত্তির পরিবর্তন দাধন কবিয়া মান্তবকে প্রকৃত শান্তিকামী করিয়া তুলিবার क्रमा महत्रहे हव ।

লীগ-অৰ - সাশন্স ( The League of Nations ) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেদিডেণ্ট আন্তর্জাতিক শান্তির মনোবৃত্তি গঠনের মৃল উত্তোক্তা ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ দকা শৰ্ভ' ( Fourteen Points) -এর সবশেষ শর্তটির\* উপর ভিত্তি করিয়া লীগ-অব্-আশন্দ্ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভার্গাই শান্তি-চুক্তির শর্তাদির সহিত উহার গঠনভন্ত ও উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট ছিল। নীগ-ছব-মল উদ্দেশ : ভাশন্স-এর চুক্তিপত্ত বা 'কভেনাণ্ট' ( Covenant )-এর মূল আন্তর্জাতিক শাস্তি স্ত্ৰ ছিল যুদ্ধ হইতে বিবৃত থাকিয়া এবং আন্তৰ্জাতিক চুক্তি ও ব্ৰহাৰ বাথা সন্ধির শর্তাদি আন্তরিক এবং সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাথা। সমসাময়িক জনসাধারণের মনে এই আশা জাগিয়াছিল যে, লীগ-অব্-স্থাশন্স্ আন্তর্জাতিক শান্তিবকা ও আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিদংবাদের সমাধানই ভুধু করিবে না, বিভিন্ন বাষ্ট্রের সামবিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এক নৃতক নেতৃত্ব ও সমবায়ের স্চনা করিবে। প

In order to promote international co-operation and to achieve international peace and security.

By the acceptance of obligations not to resort to war, by the prescription of open, just and honourable relations between nations.

By firm establishment of the understanding of international law as actual rule of conduct among governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the desings of organised peoples with one another. A tree to this Covenant of the League of Nations. Preamble to the Covenant of the League of Nation. Langsam, p. 124.

<sup>\*</sup> The High Contracting Parties:

<sup>1</sup> Intricheld: History of Europe Since 1815, p. 196.

লীগের চ্কিপত্র বা কভেনান্ট (Covenant)-এর একাদশ শর্ডে বলা হইয়াছিল
যে, কোন যুদ্ধে বা যুদ্ধের আশক্ষা লীগ-অব্-ভাশন্ন্-এর কোন সদস্য রাষ্ট্রের বিক্তম্বে
না হইলেও সমগ্র লীগ-ই উহার সম্পর্কে অবহিত হইবে এবং শান্তি বজায় রাখিবার
জন্ম যথোপযুক্ত বাবদ্বা অবলম্বন করিবে। বাদশ শর্তে বলা হইয়াছিল যে, লীগঅব্-স্তাশন্স্-এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে যদি কোন পরস্পর
পরম্পর বিবাদে লীগের
মধ্যস্বভা গ্রহণ
তাহারা লীগের মধ্যস্বভা গ্রহণ করিবে বা আন্তর্জাতিক
বিচারালয়ে বিচারপ্রাণী হইবে। মধ্যস্বভার বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত

ধোষণার অন্তত তিন মাদের মধ্যে কোনপ্রকার দামরিক হল্পে প্রবৃত হইবে না।
শেশের সংলোভ

বাংগর কভেনাতভক্তনারী দেশের
কভেনাত উপেক্ষা করিয়া বৃদ্ধ স্পী করে তাহা হইলে অপরাপর
কিন্দ্রে শান্তিমূলক
ব্যবস্থা অবলম্বন
শামিল বলিয়া ধরিয়া লইবে এবং শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিদাবে
কভেনাত ভক্তকারী দেশের সহিত ব্যবদা-বাণিজ্য এবং স্ব

প্রকার অর্থ নৈতিক যোগাযোগ ছিল্ল করিবে। প্রয়োজনবোধে সদস্য দেশগুলি পীগের কভেনাণ্ট রক্ষার জন্ম উপযুক্ত পরিমান সামরিক নৌ এবং বিমান বহুরের সাহায্যাদানে প্রতিশ্রুত থাকিবে।

লীগ-অব্-ফাশন্স্-এব একটি সাধাবণ সভা ( Assembly ), একটি কা উপিল ( Council ) ও একটি ছাল্লী দপ্র ( Secretariat ) ছিল। নাগ্রন্থর এই দপ্তবের কার্যাদি পরিচালনার জন্ত একজন সেক্টোরী জেনাবেল নিযুক্ত হউলেন। এই প্রভিদানের একটি আন্তর্জাতিক বিচালনার জন্ত একজন সেক্টোরী ক্রাবেলায় এবং আন্তর্জাতিক অমিকদান গঠন করা হউল। নির্পেক দেশ ফুটট্জাবলায়েওর জেনিভা শহর হউল এই মান্তর্জাতিক প্রতিদ্ধানের ক্রিয়ন।

লীগ চুক্লিপারে (Covenant) স্থাকনকারী রাজ্মমূহ স্বপ্রথম লীগ অন্-লাশন্স এর সদত তইব। পা বিসের শান্তি চুক্তির অভ্যুক্ত বিভিন্ন চুক্তি ও করকারী জিলাট এবা অপর আবেও তেরেউ রাই লীগের সদত তেরে। মাকিন চিন্নেমের আপেরিতেই মাকিন স্বক্র লীগের সদত তেলেন না, ভাগাই-এর লাভ্যুক্তিও স্থাকর ক্রিলেন না প্রাভিত্ত ভাগানিকেও লীগের স্বত্রতে প্রথ করা হইল না। 

>১৯৩৪ শীপ্তান্ধ পর্যন্ত লীগের সদস্য সংখ্যা ৬০-এ প্রেচিয়াছিল।

বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্তানে উহা হ্রাস পাইয় ৪৬-এ আসিয়

সদস্য পদস্তক:

সদস্য পদস্তক:

সদস্যপদ ভাগে

ইইলে লীগ চুক্তিপদ্ধের শর্তাদি মানিয়া চলিবার প্রতিশতি

দিতে হইত। লীগের সাধারণ সভার তুই-তৃতীয়াংশ ভোটের

ৰারা সমর্থিত হইলে কোন উপনিবেশ, ডোমিনিয়ন প্রভৃতিরও সদস্তপদভূক হওয়া চলিত। লীগের সদস্তপদ ত্যাগ করিতে হইলে দেই ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া ছই বংসবের নোটিশ দিতে হইত।

লীগের সাধারণসভা লীগের যাবতীয় সদস্তরাষ্টের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক দদশুরাষ্ট্রের পকে তিনজন প্রতিনিধি সাধারণ সভার অধিবেশনে বোগদান করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক সদস্তরাষ্ট্রের একটির বেশি ভোট দেওয়া চলিত না। প্রতিবৎসর সাধারণসভার অধিবেশন সাধারণসভার সংগঠন বসিত। জেনিভা নামক শহরে এই সভার অধিবেশন আহুত ७ काशानि হইত। লীগ-অব-ন্যাশন্স সংগঠিত হইবার পর হইতে দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার সময় পর্যন্ত সাধারণসভার মোট উনিশটি এবং বিভীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৪৬ श्रीष्टारम উহার বিংশ তথা সর্বশেষ অধিবেশন অমৃষ্টিত হইয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্ঠান্তেই লীগ-অব্ আশন্স-এর অবসান ঘটে। সাধারণভা লীগের শান্তি ও নিরাপত্তার কার্য সম্পর্কিত যে-কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিত। প্রতিবংদর সাধারণদভার অধিবেশনে সমবেত হইয়া দদশুগণ নিজেদের মতামত, লীগের কার্যাদির সমালোচনা ইত্যাদি করিতেন। তাঁহাদের অভ্তম প্রধান কার্য ছিল লীগ কাউন্সিলের অস্থায়ী সমস্থাগকে নির্বাচন করা। ইহা ভিন্ন लीग-व्यव-लागन्य- वर्ष वर्ष-वर्षाक करा, न्डन मन्छ भन्छाणी दार्षेद व्यादानन विठाउ ক্রিয়া দেখা, আন্তর্গাতিক বিচারাল্যের বিচারণতি নির্বাচনে লীগ কাউন্সিল্কে সাহায্য করা।

লীগ কাউন্সিল ছিল লীগ- আব : জালন্ধ-এর কাথকরী সভা। এই কাউন্সিল বা প্তিষদ প্রেলন স্বামী সদস্থ এবং প্রতিবংশর সাধারণসভা কর্তক নির্বাচিত ১০ বিলন আস্থাী সদস্থ—মোট এই নম্মন সদস্ত লইয়া গঠিত ছিল। কিন্তু মাকিন মুক্তবাই নীগ আব - ভালন্স-এর সদস্যপদভূক হইতে বালী না হওয়ায় উহার

<sup>\*</sup> Vide Langeam, p. 41.

সদক্ষদংখ্যা শেষ পর্যন্ত আট জনে আদিয়া দাঁড়ায়। স্বায়ী দদক্ষ ছিল বিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান না কবিলে

লীগ কাউন্দিলের সংগঠন, সদস্ত-সংখ্যা ও কার্যকলাপ অপর চারিটি দদশুরাই উহার স্বায়ী দদশুপদ ভুক্ত থাকে।
কিছুকাল পর অস্বায়ী দদশু রাই দংখ্যা ক্রমণর্যায়ে এগার পর্যন্ত করা হইয়াছিল। লীগ কাউন্দিল সাধারণত বংগরে তিনবার মিলিত হইত। কিন্তু ইহা ভিন্ন বিশেষ অধিবেশনও বসিত।

কাউন্দিল সদস্যপথ যথন লীগ-অব্-ন্তাশন্স্ এর কোন সদস্যবাই সম্পর্কে আলোচনা করিবেন তথন দেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে লীগ কাউন্সিলের সভার উপন্থিত থাকিবার অন্নমতিও দেওয়া হইবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে লীগ কাউন্সিলের মতামত পর্ববাদিদমত হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তাদংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হইতে পারে এরপ ক্ষেত্রে লীগ কাউন্সিল প্রয়োজনীয় দিরুল্থ গ্রহণ করিতে পারিত। ম্যাণ্ডেট এর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের বাৎসন্থিক রিপোর্ট আলোচনা করা, অল্পন্থ হ্রাস-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকল্প প্রস্থাত করা, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সদস্যবাষ্ট্রকে সাহায্য দান করা, আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবদ্বা অবলম্বন করা, আন্তর্জাতিক যে-কোন বিবাদবিদংবাদ কাউন্সিলের নিকট পেশ করা হইলে সেবিষয়ে অন্নমন্ধান করা ও
প্রয়োজনবোধে সাধারণসভার মতামতের জন্ম উহা প্রেরণ করা প্রভৃতি ছিল
কাউন্সিলের দায়িত। লীগের চুক্তিপত্রের শর্তাদি পালনের জন্ম প্রয়োজনীয় ব্যবদ্বা
অবলম্বন করাও লীগ কাউন্সিলের দায়িত ছিল।

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর দপ্তর (Secretarial) একজন 'সেকেটারী জেনারেল'-এর অধীনে ত্বাপন করা হইয়াছিল। তাঁহাকে সংহাযা কবিবার জন্ম কাউন্সিলের মন্তাফ্লারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ( ৭০০) অপরাপর কর্মচারী দপ্তাকে সংগঠন ও নিয়োগের বাবতা ভিল: এই দপ্তর জেনিভা নামক শহরে কার্যাহি

অবস্থিত ছিল: সার এবিক্ ড্গেড্ ডিলেন সাঁগের সর্বপ্রথম

পেরেন্টারী জেনারেল। লীগ চ্কিপত্রেই সার ছামণ্ড্ প্রথম সেকেনারী জেনারেল নিযুক্ত হইলেন এই করবে উল্লেখ ছিল। পরবর্তী সেকেটারী জেনারেল নীগ কাউলিক সাধারণসভার মন্ত লইয়া নিযুক্ত করিবার ক্ষম হাপ্রাপ্ত ছিল। দপ্তরের নানা বিভাগ ছিল। লীগ কাউলিক ও লীগের সাধারণসভার যাবভীয় কার্যালিকে রপনান করাই লীগের অপর গুইটি গুরুত্বপূর্ণ দংস্থা ছিল স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও আন্তর্জাতিক অমিক সংস্থা। লীগ কাউলিল ও দাধারণদভা মিলিভভাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি নির্বাচন করিত। বিচারপতিগণ নয় বংদরের জন্ম নির্বাচিত হইতেন। প্রথমে বিচারপতিদের সংখ্যা ছিল এগার, পরে উহা আন্তর্জাতিক পনর করা হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক বিবাদে আইন-সংক্রান্ত প্রান্থির মীমাংসা, আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দায়িত্ব ছিল। হেইগ্ (Hague) নামক স্থানে এই বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থা জেনিভা শহরে স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রমিকদের অবস্থা-সংক্রান্ত এবং ভংহাদের উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিচারাদির আলোচনা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট শ্রমিক-উন্নয়নের স্থারিশ প্রেরণ করা এই সংস্থার দায়িত্ব ছিল। লীগের সদস্থাপদভূক হইলেই এই সংস্থার সদস্থাপদভূক বলিয়াধ্বাহইত। প্রতিসদস্থান্ত ইইতে চারিজন প্রতিনিধি এই সংস্থার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিতেন।

সাধারণদভা লীগের কভেনাণ্টে সাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক দদশু-দেশ তিনন্ধন প্রতিনিধি দেই দভায় প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু দদশু দেশের একটির বেশি ভোট দিবার অধিকার ছিল না।
কাউন্সিলে পাঁচটি দেশের স্থায়ী দদশু ছিল—গ্রেটরিটেন, বিভিন্ন অংশের আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান। এই পাঁচটি দেশের প্রাণ্ডি বিভিন্ন অনুভান্ত দদশু-দেশ হইতে আরও চারিজন দদশু দাধারণদভা কর্ত্বক নির্বাচিত হহতেন। কাউন্সিল ছিল লীগ-অব্-শ্রাশন্দ-এর

দাধারণদভা কর্তৃক নির্বাচিত হহতেন। কাউন্সিল ছিল লীগ-অব্-ফাশন্দ্-এর কার্যনির্বাহক সভার তায়। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিদংবাদের বিচারের জন্ত আন্তর্জাতিক বিচারালয় ভারপ্রাপ্ত ছিল। এই বিচারালয়ে কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরিত অ'স্কর্জাতিক বন্ধের বিচার হইত। আন্তর্জাতিক অমিকসংঘের কাল ছিল বিভিন্ন দেশের অমিক-সংক্রান্ত সমস্তা-সমাধানে সহায়তা দান করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট লীগ-অব্-জাশন্দ্ গঠনের মূল উভোকা মার্কিন মূক্রবাষ্ট্র ছিলেন বটে, কিন্তু মার্কিন সরকার লীগ্-অব্-ভাশন্সে যোগ-নীগ তাগ দানের চুক্তি অভয়েশেন না করার আমেরিকা কাউন্সিলের সন্তর্গন ভাগি ক্রিবাছিল।

নিরাপতার সমস্তা (Problem of Security): প্রথম বিশ্বহন্ত মিত্র-শক্তিবর্গের জয়লাভের সাময়িক উল্লাস শেষ হইবামাত্ত ফ্রান্স নিজ নিরাপকার দিকে মনোঘোগী হইল। এই যতে ত্রিটিশ সাহায্য-সহায়তা ভিন্ন ফ্রান্স কয়েক সপ্তাহের অধিক্কাল আমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত না এই সভ্যটি করাগী সরকার ভুলিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন জার্মানির তল্নায় ফ্রান্সের লোকবল, অর্থবল, সামরিক শক্তি ও কৌশল-সব কিছুই ছিল ফ্রালের জার্মান ভীতি অকিঞ্চিৎকর। উনবিংশ শতাকার শেষভাগ ( ১৮৭০, দেডানের যুদ্ধ ) হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রম-পদক্ষেপে জার্মানি মধ্য-ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। সেডানের যত্ত্বে শেচেনীয় পরাজয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান আক্রমণের তীব্রতা প্রভৃতির ফলে জার্মনির প্রতি ফ্রান্সের ভীতি বুদ্ধিই পাইয়া-ছিল।\* প্রথম বিশ্বদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পরও জার্মানির ভবিয়াং আক্রমণের ভীতি ফ্রান্সের জনসাধারণ ও রাইনেত্রণের এক তঃস্থনীয় মান্সিক অম্বন্ধির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ক বণে মুগোন্তর মুগোর অ্যতম প্রধান সম্যাই ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্তা। ক এই সমস্তা সমাধানের উপায় হিসাবে প্যারিদের শাस्ति-भरपानरमय मिक्ट काम बाहम मही भर्यस कवाभी भीवा নিরাপনার জল

নিরাপত্তার জন্ত রাইন পর্যন্ত ফরাসী সীমা সম্মেদারণের দাবি শান্তি-দদ্মেলনের নিকট ফ্রান্স রাইন নদী পর্যন্ত ফরাসী সীমা প্রসারিত হউক এই দাবি করিয়াছিল। ফরাসী কৃটনীতিকদের মতে ইহাই ছিল জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র বাস্তব এবং কার্যকরী ব্যবস্থা। কিন্তু রাইন নদী পর্যন্ত ফরাসী সীমা সম্প্রসারিত হইলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ জার্মান ক্রান্সের

শাসনাধীন হইয়া পড়িবে এই কারণে হংলও প্রজৃতি অপরাপর মিত্রশক্তি ফ্রান্সের

<sup>\* &</sup>quot;Twice within memory had the pounding of German military boots been heard on French soil, and the French were fearful of another incursion." Languam (Seventh Edn.) p. 75.

<sup>&</sup>quot;The most important and persisten' singlessactor in European affairs in the years following 1919 was the French demand for security." Carr: International Relations between the Two World Wars, p. 25.

এই দাবি ত্বীকার
নির্গকিবর্গের
সন্মতি—বিকল্প
নাব্যা - রাইন অঞ্জল
নির্গক্তি কত্ ক ১৫
বংসারের সন্স অধিকার—বাইন অঞ্চলের
নির্গ্পীকর্গ

ইচাত্তও ফ্রান্সের

ভাগান আক্রমণের

িকার ইক্সনাতির

সামরিক স্কাল্যের প্রিকৃতি: একাথ-

ক • বিজা

দিকের তীরটি পনর বৎসরের জক্ত মিত্রশক্তির অধীনে স্থাপন করিতে মিত্রশক্তিবর্গ রাজী হইল। ইহা ভিন্ন এই অঞ্চলে এবং রাইন নদীর পূর্বতীরের কতকস্থানে কথনও কোন প্রকার সামরিক বাবস্থা বা সৈত্য মোভায়েন করা হইবে না অর্থাৎ এই অঞ্চলের স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ করা হইবে স্থায়ি আমেরিকা ও ইংলগু জার্মানি কত্বক আক্রান্ত হইবে ক্রান্তকে সামরিক সাহাযাদানে প্রতিশ্রুত হইবে অল্ডা শেষ পর্যন্ত আমেরিকান দেনেই প্রেমিডেণ্ট উইল্পন সম্থিত ভার্মাই-এর স্থান অন্ত্রমানন না করিবার ফলে আনেরিকাং কর্তৃক ক্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি স্থভাবতই বাভিল হইয়া গেশ। সঙ্গে

কবিল না। কিন্তু বাইন নদীর বাম ভীর আর্থাৎ ফ্রান্সের

দক্ষে উহার পরিপূরক বিটিশ প্রতিশ্রতি অকর্যিকর হইয়া পড়িল। কলে ফ্রান্সের হতাশার আরে দীমা বহিল না। জার্মান আক্রমণের তীতি ফ্রান্সেকে একপ্রকার উন্নত করিয়া তলিল।

রাইন নদী পর্যন্ত করাশী শীমা সম্প্রদারণ, ইক্স-মার্কিন সামরিক সাহায়োর প্রতিশতি কোন কিছুই কার্থকরী না হওয়ায় ক্রান্স লীগ-অব-ভাশন্স্-এর চুক্তিপত্র (Covenant) অনুসারে যতটুকু নিরাপত্তা দাবি করিতে পারিত তাহা ভির অধিক কোন নিরাপত্তা-ব্যবহা স্থাপনে সমর্থ হইন না। কিন্তু লীগের চুক্তিপত্র নিরাপত্তার

প্রতিশাতি হিদাবে কডটুকু ম্ল্যবান সেবিষয়ে ফ্রান প্রথম কীতের সুগা হইভেই সন্দিগ্ধ ছিল। লীগ-অব-ক্সাশন্দ্-এর দশম শর্তে নিরাপ্রায় শর্ত্ত সন্দিনিতভাবে বা যুগ্ম আন্তর্জাতিক নিরাপ্তার' (Collective

Security ) কথা বৰ্ণিত ছিল। এই শর্তাহ্বদারে লাগের দকল দদস্যরাষ্ট্র বৃথাভাবে প্রভাক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বহিরাক্রমণ হইতে নিরাপতা, প্রভোক বাষ্ট্রের রাজ্যদীমার নিরাপত্তা বক্ষা করিবে এবং কোন রাষ্ট্র স্থাক্রান্ত হইলে কি উপত্যে এই দকল দান্তির পালন করিতে হইলে তাহা নির্ধারণ করিতে হ

League of Nations Covenant:

Article: 10 The members of the League unlertake to respect and preserve as against external aggress, in the territorial integrity (Contd.)

এদিকে করাণী প্রধানমন্ত্রী পরেনকেয়ারি (Poincare )-এর চেষ্টায় বিটিশ সরকার श्राजनरवार्थ कालरक मामविक मानायानारन वाली व्हेगाहितन ফ্রান্স কড ক ব্রিটিশ ंबरहें ( ১৯২২ ), किन्न ठिक कि धतरान अवर कि পतिमान माहाया সামৰিক সাহাযোৱ প্রতিশতি প্রভাগাত দেওয়া হইবে তাহা ব্রিটিশ সরকার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া নিজ দায়িত বাড়াইতে চাহিলেন না। ইহাতে অদরদশী ফবাসী প্রধানমন্ত্রী অদত্তই হইয়া ব্রিটিশের দাহায্যের প্রতিশৃতি প্রত্যাথান করিলেন। এমতাবস্তায় লীগ-অব -ক্তাশন্স-এব যুগা নিবাপত্তার শন্দটির উপর্ই ক্রান্সকে নির্ভর কবিতে হইল। লীগ চুক্তিপত্তের দশম শুভটিকে কার্যকরী করিবার জন্ম আক্রমণকারী वारिय विकृत्य वर्ष रेनिकिक व्यवदाध, व्याकान्छ वाहेरक मायविक मारायामान. আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিক্তমে শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থ নৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিন্ন করা প্রভৃতি নানা উপায় বোড়শ শর্তে বাণত ছিল। কিন্তু ১৯২০ ঞ্জীষ্টাব্দে লীগের চক্তিপত্রে ১০ম ও ১০শ শর্ত সম্পর্কে লীপ চজিপত্তের ১০খ ছেনিভায় লীগের এক সাধারণ সভার ( League Assembly ) ও ১৬৭ শর্ভের ব্যাপ্রা আলোচনায় স্থিব হয় যে, আক্রমণকারী দেশের বিক্তমে কি —লীগের ভর্বজন্তা একি ধরনের শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে ভাগা প্রভোক নেশের দ্রকার ভির করিবেন। ফরে, লীগের চ্ক্রিপত্তে স্লিবিট ১০ম ও ১৬শ

and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled."

<sup>16. (</sup>a) "eseverance of all trade or financial relations, the prohibition of all financial, commercial or personal intercourse between the nationals of the covenant breaking state and the national of any other state, whether a Member of the League or not."

<sup>(</sup>b) "...to recommend...what effective military, naval or airforce the members of the League shall severally contribute to the armed forces to be raised to protect the Covenant of the League."

<sup>(</sup>c), 'd) .. " [For details see Appendix]

শত ছইটির আর কোন প্রকৃত মৃণ্য রহিল ন:। মৃগ্য নিরাপত্তার মৃণভিত্তিই ছুবল চটয়া পড়িল।

এদিকে ক্তিপুর্থ ক্মিশন (Reparation Commission) আর্থানির দেয় ক্তিপুরণের পরিমাণ নির্ধারন করিয়া জার্মানিকে একথা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছিল যে, জামানি যদি ক্তিপুর্ণ কমিশন নির্বাহিত ৬৬০ কোটি পাউও ক্তিপুর্ণদানে শীকৃত না হয় এবং দেজন্য বাৎস্বিক ১০ কোটি পাউত্ত ও মোট বুপানি বাণিজ্যের २८ में जार मिए बाकी ना इस जारा रहेल प्रिजनकीय ফাল ও বেল্ডিয়াম দেনাবাহিনী জার্মানির ভিল্লপ্রধান কহব (Ruhr) অঞ্চল দথল করিবে। এই সময় হইতেই ফ্রান্স কুহুর অঞ্চল অধিকার করিবাব জন্ম বাপ্র ছিল। জার্মানির শিল্পপ্রধান কর্ব অঞ্চল অধিকার করিতে পারিলে একদিকে ঘেমন ভার্মানির অর্থনৈতিক কাসামো বিধান্ত তৃইয়া পড়িবে, প্কান্তরে জার্মানির স্থলতার অভপাতে ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক ও সামরিক নিরাপতাও বৃদ্ধি পাইবে। জার্মানির ক্ষতিপুরণদানে অক্মতাহেতু বিশবের অজ্হাতে ক্রাঞ একথাই প্রমাণ করিতে চাহিল যে, জার্মানি খেচছাক্রভভাবে ক্ষতিপূর্ণদানে বিলয় করিতেছে। এইজন্ম ক্রান্স ও বেলজিয়াম যুগাভাবে দৈন্য প্রেরণ করিয়া জার্মানির নহুর অঞ্ল অধিকার করিয়া লইল। এই অদ্রদশী পদক্ষেপের ফলস্বরূপ ইক-ফরাসী দৌহাদা সাময়িকভাবে ক্ল হইল। ওচপরি যে আশা কুছ র দখলের লইয়া কুহুর অঞ্ল অধিকার করা হইয়াছিল উহাও বিফলভায় অনুরদ্শিতা প্যব্দিত হটল ! কংব অঞ্চল হইতে বলপূৰ্বক লক্ত অৰ্থ ছাবা মেই অফলে মোডায়েন ফরাশী ও বেলছিয়াম দৈজের বায় সঙ্কলানই কটসাবা

চটয়া পড়িল।

কত্ব অঞ্চল অধিকার যথন ক্র'ফ ও বেলজিয়ামের অদ্বদ্শিতার এক চরম দ্ধাপ্তক্তপ তইয়া পড়িল তথ্য তর'দী প্রধানমন্ত্রী পয়েনকেচারির উপর ফ্রাদী জানির অংকা বিনালপ্রাপ্ত এইল। ফলে, তাঁচার স্বলে, হেবিলট (Herriot) প্রদানত বী ইইলেন। ইংক্তে দেই সাতে অমিক্লন বাম্তে মাকিডোনাক ( Hamsay Macdonald )-এর নেতৃত্বে মণিদভা গঠন কবিল। ভাওয়েজ কমিটি ভ ইভিমধ্যে কভিপ্রণ সমস্তা স্মাধানের এক নৃতন পশ্বা উদ্বাবন করিলে পভাবতত আন্তর্জাতিক পরিম্বিতি কতক পরিমাণে শাস্তভাব ধারণ করিল। ফ্রান্স পুনরত যুগ্ম নির পত্রে দিকে মনোযোগী হইরা লীগ-অব্-লাশন্দ্-এর মাধ্যমে জার্মানির স্ভাব্য আজ্মণ হইতে আয়েবকারে প্র গুলিতে স্চেট হইল। হচ্বে অব্যব্তিত পূর্বে (১৯২০ করাদী দরকারের চেষ্টার পরব্দর সংখ্যা-লীগ-লৰ্জাশন্স-এর সহায়তার এক চ্কির অস্তা ( Draft Treaty of Mutual মাধামে নিৱাপর। Assistance ) প্রস্তুত করা হইরাছিল। প্যারিসের শান্তি-চুলির বিধানের চেটা শর্তাদি অপরিবর্তিত বাথিবার মধ্যেই ইওরোপ তথা ফ্রান্সের নিরাপত্তা নিহিত এই ধারণা ফ্রাসী সরকার মিরপক্ষের মধ্যে স্বষ্ট করিতে সম্প্র হইয়াছিলেন বলিয়াই পরশ্পর সাহা্যা-সহ'যতার চুক্তির থস্ডা বচনা করা সভ্ত হইমাছিল, বলা বাছলা! লীগের চ্জিপর ( Covenant ) অনুধারী আঞ্চলিক মৈত্রী চ্লির মাধ্যমে প্রশার নিরাপতার ব্যবস্থা করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। 'প্রস্পর সাহায্য-সহায়তা চ্লি'র ( Treaty of Mutual Assistance ) খুসড়ায় সেই আঞ্জিক থৈত্রী কিরূপ হইতে পারে তাহারই স্থাপট ইঞ্চিত পাওয়া গেল। এই থস্ডায় বলা ইইল যে, কোন দেশের পক্ষে অপর কোন দেশ আক্রমণ করা আভুজাতিক অপবাধ বলিয়া ধরা ২ছবে এবং এইরূপ অংক্রমণের চারিতিনের মধ্যে কোনটি আত্মণকারী দেশ তাহা নগৈ-অব-ভাশনৰ এর কাউলিল কতৃক ঘোষিত হইবে। ইহা ভিন্ন আক্রমণকারীর বিক্তরে কি কি 'পরত্পর সাহায'-শান্তিমলক বাবন্ধা গ্রহণ করা হইবে তাহা স্থিরীকত হইবে: সংগ্রতার চ<u>জি</u>'র आक्रमनकारी दमरनव विकास मामविक नकि धामापद मामिद भन्न ( Draft এই अमुखा चाक्कतकावी त्मणमभूटक मधाई भीभावक शाकितन, Treaty of Mutual Assistance, 1923) একথাও দ্বির হইল ৷ ইহা ভিন্ন যে গোনাধে আক্রমণাত্মক কার্য ঘটিবে উহার বাহিরের অঞ্জে দৈল প্রেরনের কোন দায়িত্ব স্বাক্ষরকারী দেশের थाकिर्द ना अवर जीन काउँ मिरनंद चनुरमानमक्रम आकृतिक निवासनाद हिक वाहेवर्ग चाक्तव कविष्ठ भाविष्व। मर्वान्य अहे थम्छात्र अक्षां अ वना इहेन (य, এই খস্ডা বাক্রের পরবতী হুই বংসরের মধ্যে অথাৎ স্কুৰং প্রীষ্ঠানের মধ্যে প্রভাক দেশের সামরিক শক্তি হাস কবিতে হইবে। সামরিক শক্তি হাস না করিলে কোন রাষ্ট্র 'পরম্পর সাহাযোর চুক্তি'র শুক্তারুষায়ী সাহায়া পাইরে না। এই চক্তির বসভা আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্ড প্রভৃতি দেশ চ্চিত্ৰ খণ্ডা शहन कदिएड चौकड दहन ना। अमन कि क्र'मन धर इकि व्यक्षां वा उ ख्यात करिएत त भी दहेल मा, कादन, धरे हिलाह अ छ-क रिक्ट किए लकाद कार्यकरी नात्रका वारामानद अर्वेष्ठे बाह्यबहु व त्माव सह हिन ।

প্রস্ত টে প্রকার সাল্যা-স্লয়েল্র চল্কি (১৯২১) বিজনভাষ প্ৰবিসিত হুইল।

ভেমিতা প্রোটোকোল, ১৯২৪ (Geneva Protocol, 1924): লীগ-অব-লাশনদ-এর মালামে মুগ্ম নির পরা বাবছা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। লীগ-অব্-লুপেন্দ-এর সাধারণ সভায় ( Assembly ) প্রথম মধিবেশনে ( ১৯২৪ Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes নামে একটি দলিল প্রস্তুত করা হইল। গ্রীম ও চেকোল্লোভাকিয়ার প্রভিনিধিবয় এই দলিলটি রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণত এই দলিলটি 'ছেনিভা প্রোটোকোল' (Geneva Protocol) নামেই পরিচিত। ছেনিভা প্রোটোকোলে আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ' (International crime) বলিয়া অভিহিত করা হইল। এই দলিলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি (১) পর**ম্পর পরম্প**রের বিক্তমে বৃদ্ধ দেখেল। করিবে না। (২) আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত অথবা চ্জিব শর্তাদির ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বিরোধ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবে : ৩) যে দকল বিবাদ বা বিবোধে কোন আইন বা বাখাবে প্রশ জড়িত থাকিবে না দেগুলি লীগের কাউন্দিলের নিকট উপস্থাপন করিবে। (9) লীগ কাউন্সিল যদি দ্বদ্মতিক্রমে কোন দিশ্বাস্থে উপনীত না হইতে পাবে ভাষা হটলে কাউন্সিল সালিশ (Arbitrators) নিযুক্ত কবিয়া

জেনিভা এ'টো-

তাঁহাদের উপর উগার বিচার ভার ক্তত কবিবে। এই Protocol) শর্তাদি সালিশদের সিদ্ধান্ত উভয়পক মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। (৫) যে বাই শান্তিপূর্ণ উপারে অপর রাষ্ট্রের সহিত বিবাদ

মিট্'ই'কে ৮:5% হটবে না বা লীগ কাউজিলের দিছান্ত অথবা লীগ কাউজিল কর্তৃক নিযুক্ত দালিশদের দিভান্ত মানিয়া লইতে রাজী হইবে না, বা বিবাদটি বিচারাধীন থাকা অবন্ধায় যুদ্ধ শুক কবিবে উহাকে 'আক্রমণকারী দেশ' ( Aggressor ) বলিয়া অভিহিত করা হইবে। (৬) লীগ কাউলিল আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক বয়কট ঘোষণা কবিতে পাবিবে, লীগের চুক্তিপত্র ভক্ষকারী দেশের বিকরে অপবা যে দেশ লীগ কাউসিল, আন্তর্জাতিক বিচারালয় অপবা সালিশদের সিদ্ধান্ত অমাল করিবে সেই সকল দেশের বিক্ত্রে সামরিক শক্তি প্রত্যোগ করিতে পারিবে। ইহা ভিন্ন, বৈদেশিক আক্রমণের বিক্তে নিজন রাজ্যসীমা অথবা দাধীনতা রক্ষাব क्षम মুখতে দেশকে সামরিক সংহায়া দান করিতে পারিবে। (१) आক্রমণকারী দেশের উপর যুদ্ধস্পীর ক্ষতিপ্রণ ধার্য করা হইবে, কিন্তু সেই ক্ষতিপ্রণের পরিমাণ দেই দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতার উদ্ধে নিশ্বণ করা চলিবে না। (৮) ১৯২৫ আন্তারের ১০ই জুন তাবিথে নিরস্তাকরণ দশেলন আহত হইবে জেনিভা প্রেণ্টো-কোল-এ এই শর্ভও সন্নিবিষ্ট হইন। (৯) জেনিভা প্রোটোকোলের একাদশ শর্ভে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ বাপোর সম্পর্কেও লীগ কাউন্দিল বিচার-বিবেচনা করিতে পারিবে, একথাও সন্নিবিষ্ট হইল।

কুল বাট্ট মাত্রেই জেনিভা প্রোটোকোল স্বাক্ষর করিতে আগ্রহায়িত চইলেও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি ইহার শর্তানি আপত্তিকর বলিয়া মনে করিল এবং এই কারনে উহা প্রত্যাখ্যান করিলে জেনিভা প্রোটোকোল পরিতাক্ত হইল। কোন কোন লেখকের

বিটিশ সরকার ও বিটিশ ডোমিনিয়ন-গুলির বিরোধিতা মতে ইংগতে লেবার পার্টির মন্ত্রিসভার পতন ও দেই স্থান রক্ষণনীল মন্ত্রিসভার গঠন জেনিভা প্রোটোকোন প্রত্যাখ্যানের অন্ততম প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা ঘাইতে পারে যে, ব্রিটিশ শাসন-পদ্ধতির অন্ততম গুণ হটল এই

যে, মন্ত্রিসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পরবাট্ট-নীভির পরিবর্তন করা হয় না। পরবাট্ট-নীভির মূল ধারা অপরিবর্তিভ রাখিয়া চলা ব্রিটিশ শাসনবাবস্থার চিরাচরিভ নীতি। তথাপি লেবার পার্টির মন্ত্রিসভার পতন এবং নৃতন রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা কর্তৃক কার্যভার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের মধাবভী কালে জেনিভা প্রোটোকোল-এর ক্রেটিসমূহ স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই হয়ত রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা উহা গ্রহণে প্রস্তুত হন নাই। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ ভোমিনিয়নসমূহ ছিল জেনিভা প্রোটোকোল-এর বিরোধী। কারণ, এই প্রোটোকোল-এর একাদশ শর্তের বলে আভারতীপ বিষয়াদি সম্পর্কেও এক দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে সীগ কাউন্দিলের নিকট বিচারবিবেচনার জন্য যে-কোন অভিযোগ উপস্থাপন কবিতে পারিভ। এই শর্ভটি জাপানের চেষ্টায় জেনিভা প্রোটোকোলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এ সমণে মার্কিন মৃক্রবাথের অক্তরণে কানাভা, অস্ট্রেনিয়া, নিউন্মিল্যাও প্রভৃতি ক্রেম্বানি

ভাগত্তকদিগকে সাস্ত দেশ হইছে বহিনাই ক'বনা নীতি ক্ৰিকা কোনে ক্ৰিকা ক্ৰিকা ক্ৰেন্তি কেন্দ্ৰ শ্ৰাঞ্চ-কোকেব ব্যাসক সাধ্যে এই স্বন্ধের সমস্তা জ্বান নীগ কাড সংস্ব নিক্ট শত্তিঃ ক্ৰিটি উদ্ভাগন ক্ৰিডে পাবিবে এবং ভাছাতে স্ভান্তবী বাপেতে

বাষ্ট্রগুলির সাবভৌমত ক্ল ১টবে এই আপ্রা ব্রিটশ ডে'মিনিয়নগুলি কবিয়া-

ছিল। ভতুপরি আমেরিকার স্বভেরা নীতির অমুকরের ত্রিটিশ ভের্ণানীনানপুলি रित्यव । दिव का नाषा, इंस्ता शीव दाल मीति इहेट विक्ति बाकिए हे खुक किन। ভাবতবর্ষ, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশও ছিল প্রোটোকোলের যোড়শ শত প্রযায়ী मामविक माठाया मात्मद विद्यायो । कावन, এই मर्डाक्यायो मामिक माठाया দানের দায়িত এই সকল দেশের নিজম উন্নয়নের পরিপন্ধী হইবে বলিয়া তাহারা মনে করিত। এই দকল কারণ ভিন্ন বাধাতামূলকভাবে আত্ত তিক সমস্তা শ্মাধানের জন্ত শালিশীর যে ব্যবস্থা জেনিভা প্রোটোকোলে জেনিভা গ্রোটো-করা হইয়াছিল উহা বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের সমধন শাস্ত কোলের অপমৃত্য कृद्ध नाई। आक्रमणकादी प्रत्नेय विकृद्ध मामविक नास्ति-দানের নীতিও বিভিন্ন দেশে, প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে, সমর্থন পায় নাই। এই সকল কারণের পরিপ্রেক্ষিতে বল্টুইনের রক্ষণশীল মন্ত্রিদভা ক্ষমভায় আসীন হইলে ১৯২৫ খ্রীগ্রাম্বে মার্চ মানে ব্রিটিশ পরবাই মন্ত্রী অস্টেন চেম্বার্যনেন জেনিভা প্রোটোকোল বিটিশ সরকার গ্রহণ করিবেন না একথ স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন।\* গ্রেটরিটেন কর্তৃক জেনিভা প্রোটোকোল প্রভাগাত হইলে উহার অপমৃত্যু ঘটিল, দক্ষে দরে নিরন্তীকরণের যে শর্ভ উহাতে দরিবিট হইরাছিল উহারও কোন মলা বহিল না।

জেনিভা প্রোটোকোল বাতিল হইয়া গেলেও ইহার কতকগুলি যে বিশেষ গুণ ছিল তাহা থীকার করিতেই হইবে। প্রথমত, জেনিভা প্রোটোকোল লীগ চুক্তিপত্র (Covenant)-এর কতকগুলি ক্রটি দূর করিতে সচেই ছিল। লীগ চুক্তিপত্রে যে দকল শর্ত সন্ধিবিই হইয়াছিল দেগুলির উপর নির্ভর করিয়া আন্তর্জাতিক সমস্থা সমাধানে লীগ কাউন্সিলে মতানৈকা ঘটিলে উহার কিভাবে মীমাংসা করা যাইবে তাহার কোন নির্দেশ ছিল না। জেনিভা প্রোটোকোল এইরূপ পরিস্থিতিকে বিধঃটি সালিশার কোলের গুণ:

(১) পার্ম চুক্তিপত্রের জন্ম প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং সানিশাণের সিদ্ধান্ত ক্রি সালিশী বাবস্থার বিবদমান রাষ্ট্রের উপর বাব্যতামূলকভাবে কার্যকরী হইবে মাধামে দুরাভূত একথা স্থাপ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছিল। এইভাবে লীগ চুক্তিপত্রের একটি বিশেষ ক্রটি দ্রীভূত হইয়াছিল।

Vide Carr, pp. 91-92; Hardy, pp. 70-72.

কিতীয়ত, আভাস্তরীণ সমস্তা-প্রস্ত নিবাদ সম্প্রকে পরম্পর বিবদমান দেশ (২) মাসাহ্যীৎ সমস্তা একাদশ শতাভ্যাতী শীগ কাউন্সিলের বিচার-বিবেচনা প্রাথনা সাকাল বিবাৰে কার্যাত পারিবে—এই বাবসার কলে আভাস্তরীণ সমস্তা লইমা মামান্সার করে লীগ কাত্রাজিলের হলর হুল ভূষ্ট দেশের বিবাদের মামাংসার পথ জেনিভা প্রোটোকেশলে করা হুট্যাছিল।\*

ত্তাহত, ছেনিতা প্রোটোকেল নিবন্ধীকরণের মংধ্যমে আন্তর্জাতিক শংস্থি

(০) নিরগীকয়ণা ও নিবাপতা বিধানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট তারিথের মধ্যে

হল্প সংক্ষান

(১৫ই জুন, ১৯২৫) 'নিরগীকরণ সন্মেলন' (Disarmament
আন্তর্নের ব্যবহা

('onference) আন্তর্নের বাবস্থা করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক

শান্তি ও নিরাপতার জন্ম ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা ঘাইতে পারে।

(৪) 'মাক্রমণের' চতুর্থত, জেনিতা প্রোটোকোল 'আ্রুমণ' (Aggression)

(Aggression) বলিতে কি ব্যাইবে অর্থাৎ কিরপ পরিস্থিতিতে এক রাষ্ট্র
সংজ্ঞা নিদেশ অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া ধরিতে তইবে

কিন্ত জেনিভা প্রোটোকোল একবারে ক্রটিশ্রু ছিল না। নীগ চ্জিপতের ষোড়শ শর্তে আক্রমণকারী দেশের বিজকে শান্তিমূলক সামবিক বাবস্থার যে নাটি। বর্ণিভ ছিল উহার কোন কার্যকরী রূপ বা বাবস্থা লীগ চ্জিপত্রে উদ্ধাবিত হয় নাই। জেনিভা প্রোটোকোলের ক্রয়োদশ শর্তে আক্রমণকারী দেশের বিজকে কি কি সামবিক বাবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র কি পরিমাণ দামরিক, নৌ ও বিমান বাহিনী দিয়া সাহায্য করিবে সে সম্পর্কে লীগ কাউন্দিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রতিশতি গ্রহণ করিবে এ কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু কোন দেশকে লীগ কাউন্দিল 'আক্রমণকারী দেশ' মন্ত্র্যুগ্রহণত বিলয়া ঘোষণা করিবামার উহার বিককে সামরিক বাবস্থা অবলখনের দান্তির বাধাতামূলক করা হয় নাই।

The Covenant left the door open for war, not only in cases when the Council, voting without the jarties, failed to pronounce an unanimous judgment on a dispute, but also in cases where the subject of the dispute was ruled to be a matter within the domestic jurisdiction of one of the parties. The Protocol sought to close these two gaps." Carr, p. 90.

বগুত, নাগ চুক্তিপত্ত্বর ধেণ্ডেশ শর্ডট পূর্ববংই চ্বল বহিমা গিলছিল। ফেলিডা ক্রেটেটাকোল বিভিন্ন দেশের অভ্যাপ্তরীত বিষয়-সংক্রাপ্ত বিবাদ বিস্করণদের বিবেচনার অধিক র লাগ কাউন্সিলের উপর স্তুস্ত কবিয়া রাইনম্ভের সাব্যালয়েত্ব উপর হতকেপ করিয়াভিল। ইহাও এই প্রোটোকোলের কটি হিদাবে বিকেচা। ইবা ভিন্ন জেনিভা প্রেটোকোল ক্সালের সনিবছতার :১:১ এটিজের শাস্থি চুকি অপরিবভিত বাহিবের ১'তি গ্রহণ করিয়া নাম: কটিপুর্ণ পাারিদের শান্তি চ্কির সংবক্ষণের উপরই আন্তর্জাতিক শান্তি ক্লেনিভা (#105)Cattes 65 ভিউরদাস এ কথা ছাক'র করিয়া লইয়ছিল। প্রারিদের শান্তি চুল্কির কোন শর্তের পরিবর্তনের প্রশ্ন ঘাণাতে নাগ কাউন্সিলে উপস্থাপিত ना रहेट जारद म्हज कांम धरे धरानद अदिवर्ग 'आंखर्णा उक विवान'- धर প্রয়াভুক্ত হইবে না একখা জেনিভা প্রোটোকেলে দ্রিনিষ্ট করাইয়া লইয়াছিল। ফলে, প্যারিশের শান্তি-চুক্তির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পথ ক্ষ করিয়া জেনিভা প্রোটোকোল লীগ-মব্-লাশন্দ-এর চর্বলভা বৃদ্ধি ক্রিয়াছিল। যাখা হউক, ইংল্ড ও বিটিশ সামাজাভুক ডে'মিনিয়নগুলির বিরোধিতার ফলে জেনিভা প্রোটোকোল অকার্যকর হইয়া গেল।

লোকার্ণো চুজিসমূহ (Locarno Treaties)ঃ জেনিতা প্রোটোকোল প্রত্যাথ্যাত হইলে জালের নিরপেকা সমশ্রণ পুনরায় করানা সরকারের তীতি ও অন্বন্ধির কারণ হইয়া দিড়াইল। ইংল্প্রের অসম্বন্ধির কলেই প্রধানত ছেনিতা প্রোটোকোল পরিতাক হইয়াছিল। এছল স্থাবতই করাদী মরকারের কৃষ্টিরে কাল কর্তৃক পুনরায় ব্রিটিশ সরকারই দায়ীছিলেন। ফ্রান্সের নিরাপতার থাবছার কিরাপতার জন্ম উপর ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রাইন অঞ্চল সংরক্ষণের উপায় প্রথেষণ প্রভিশ্নতি দান। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারে এই ধর্নের কোন প্রতিশাতিদানে রাজী হইবেন না এ কথাও ফরাদী সরকারের অবিনিত ছিল না। স্কুরোং ক্রান্স নিজ নিরাপত্তার অন্ত পদা বুঁদ্নিতে লাগিল। এনিকে ক্রান্স ও জার্মানির মধ্যে যে প্রস্থার সক্ষেত্র কৃদ্ধি পাইলা চলিয়াছিল উহার উপশ্নের উদ্দেশ্রক ১৯২২—২০ খ্রীষ্টান্থে ফ্রান্সের সহিত্ত পরস্থার ব্রেশ্বর এবং পরস্থার বিবাদ-

<sup>\*</sup> Vide: Langsam, p. 80.

বিসংবাদে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সালিশ নিয়োগের জন্ত যথায়থ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব জার্মানি উথাপন করিয়াছিল। একাধিকবার এই প্রকার প্রস্তাব জার্মানি করিয়া-ছিল, কিন্তু জ্ঞান্স এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রদর্শন করিলে স্বভাবতই এই ব্যাপারে কোন কিছু করা সম্ভব হয় নাই। ১৯২৫ খ্রীষ্টান্দে ক্লেনিভা প্রোটোকোল পরিতাক हरेल कार्यान-প্রধান এবং পরবাই-মন্ত্রী স্ট্রেনিমান, পুনরার পর-পর নিবাপতা চ্জির প্রশ্ন ফ্রাসী স্বকারের নিকট উত্থাপন लाकार्या इकिमम्ह: ()) कांगानि, क्रान, করিলেন। এবার ফ্রান্স ও ইংল্ও উভয় দেশই জার্মানির ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও প্রস্থাব · বিবেচনা করিয়া দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। ইতালির মধ্যে পরকার অভিঞাতির চক্তি क्यामी मतकारात रेष्ट्रामूक्त्य (भाना। ७, तन क्रियाम, ८५ क्या-(Treaty of Mutual Guarantee), (2-e) স্লোভাকিয়া ও ইতালিকে এই বিষয়ে আলোচনাকালে অংশ জামানি ও বেলজিয়াম. গ্রহণের জন্ম আমন্ত্রণ জানান হইল। সুইটজারলাত্তির জার্মানি ও চেকো-लाकार्ला नामक शास > २२१ बोहोरखव चरहे।वत मारन छेनवि-भ्यां जिया वार्यानि उ পোना। व बार्यान উক্ত সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইলেন। এই ও ফ্রান্সের মধ্যে পর-শ্র বিবাদে দালিশীর দম্মেলনে সমবেত সকল দেশের প্রতিনিধিই সম্মর্যাদা ও সম-মাধামে মীমাংদার অধিকার লাভ করিবার কলে সম্মেলনের আলাপ-অলোচনায় 5 (Arbitration and Conciliation এক অভতপূর্ব সহদয়তা প্রকাশ পাইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর Treaties). लाकार्ता मरमनातरे मर्वश्रथम विकित । विकास मम-( ৬-1) ফ্রান্স ও प्रधान। भग-व्यक्तित । भोशादित्र निमर्यन পরিলক্ষিত इट्टेल। পোলাও, ফান্স ও চেকে প্রোভোকি লাব এই পরিবভিত মনোবৃত্তি 'Locarno Spirit' নামে অভিহিত। পরস্পর প্রতিক্তির এই সৌহাদাপুর্ আবহাওয়ায় आधानि, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি চ कि (Treation of Guarantee ) ও বেল্ডিয়াম এক 'প্রশার প্রতিশতি চ্কি' (Treaty of Murual (inarantees ) স্থাকর কবিল। ইতা ভিন্ন জার্থানির সভিত বেললিয়াম,

Mutual (tuarantees) স্থাকর কবিল। ইহা ভিন্ন জার্থানির সহিত বেল জিয়াম, চেকে ছোল (কিয়া, পোলাও এবং ফালের পূথকভাবে এক একটি কবিয়া মোট চারিটি মালিনা চুক্তি (Arbitration Treaties) স্বাক্ষরিত হচন। ইহা ভিন্ন জ্ঞানের সহিত পূথকভাবে পোলাও ও চেকে ছোল কিয়ার প্রকলর প্রতিক্ষালিক স্বাধিক চুক্তি (Treaties of Charantee) স্বাক্ষরিত হটল। এই মোই সাভিটি চুক্তি একত্রে 'লোক'রো চুক্তিসমূহ' বা Locarno Treaties or Pacts লামে পরিচিত।

উপত্তি-উক্ত চুক্তিপুলির মধ্যে দ্রাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর্মানি এবং ফ্লান্স,

ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ইতালির প্রশার প্রতিশতির চুক্তি। এই চুক্তির শতান্ত্রাত সাক্ষরকারী দেশগুলি পৃথক পৃথক এবং সমধেতভণ্ডে জার্মানি ও ফ্রান্স এবং জার্মানি ও বেলজিয়ামের মধাবতী পরপার রাজাদীমা যাহাতে অপরিবতিত গাকে, মর্থাং ভার্পাই-এর শাস্তি-চুক্তি অনুসারে বেলজিয়াম ও ভার্মানির এবং ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যবতী যে সীমারেথা নিধারিত হইয়াছিল উলা যাহাতে বজায় থাকে (Status Quo) দেলভ স্ক্রকারী দেশগুলি (১) নং চক্তির শর্তাদি প্রতিশ্রতিবদ্ধ হইল। ইহা ভিন্ন জার্মানি, জ্রান্স ও বেলজিয়ান কেবলমাত্র (১) एमनद्रका, (२) नौश-अव्-ग्रामन्म्-अद आएमम भानत्मत कन्न अवः (२) वाहेन অঞ্চলের বেদামরিকীকরণের (demilitarization) অন্তর্গা ঘটিলে পরশার মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে নতুবা নহে — এই প্রতিশতি দান করিল। এই স্কল পর পর প্রতিশতিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে কোনটি যদি অন্তায়ভাবে অর্থাং এই চুক্তির শর্ত-বহিভূতিভাবে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে অপরাপর স্বাক্ষরকারী দেশ উগার সাহায্যে শগ্রদর হইতে বাধ্য থাকিবে। কোন ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ হইতেছে কি না পেবিষয়ে শন্দেহের অবকাশ থাকিলে লীগ কাউনিলের দিদ্ধান্ত চাওয়া হইবে। এই চ্কি यल्नादा कार्यानिटक नौग-यव्-ग्रामन्म्-এव मन्स कता रहेन এवः कार्यानि नौग-व्यव्-ন্তাশন্স্-এর সদস্তভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোকারণো চুক্তি বলবৎ হইবে শ্বির হইল।

বেলজিয়াম, জ্বান্স, চেকোম্মেভাকিয়া ও পোলাতের সহিত জার্মানির যে
দালিনী চূক্তি (Arbitration Treaties) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল দেই চুক্তির
শতাস্থারে এই সকল দেশ পরস্পর বিবাদ-বিদংবাদ যদি ক্টনৈতিক উপায়ে
মিটাইতে সমর্থনা হয় তাহা হইলে সে বিবাদ কোন সালিনী
(২-৫) নং চুক্তির
সংস্থা অথবা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মীমাংসার জন্ম উপস্থাপন
শর্কাদি
করিতে হইবে দ্বির হইল লোকার্গো চুক্তির পূর্বেকার বিবাদবিন্দ্রের ক্ষেরে অবশ্য এই শর্ক প্রযোজা হইবে না। স্বভাবতই পোলাত্তের
ক্রিন্তেরের (বিনাহান (forridor)-স্ক্রেন্সেরিরাদ এই চুক্তির স্থান্ডভায় পড়িল না।

ক্ষাতা ও পোলাও, ফ্রান্স ও চেকোলোভাকিয়ার মধ্যে যে প্রতিশতির চুক্তি বাফাবিত কর্মানি ও ক্রিয়ার ক্ষান্ত কর্মানি কর্মান

লোকার্নো চক্তি প্রথম বিধ্বন্তেরের পরিবাতে এক মধ্যুগের স্করা করিয়াছিল বলিয়া দাধারণত বলা হট্যা পাকে বছত, ১৯১৯ ইটান্দের পাারিদের শান্তিচ্চিত্র ক্ষরিত হটবার পর ইতাই ছিল দ্র্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। এই চক্তি পরাছিত ছার্মানিকে বিজয়ী শক্তিবর্গের সমপ্রায়ে স্থাপন করিয়া এবং জার্মানি ও কাল্ল, জার্মানি ও বেলভিয়ামের মধাবতী দীমারেখা অপরিবর্গিত রাখিবার প্রতিশতি দান করিয়া ডাও্যেজ ক্মিটি কর্তৃক জার্মানির প্রতি যে উদ্ধারতা প্রদর্শনের নীতি গৃহীত হট্যাছিল, উহারই সম্ভদরণ করিয়াছিল। জার্মানি পুনরায় ইওরোপীয়

লোকার্যো চুক্তি সক্ষরে সমসাম্বরিক বারণা শক্তিসমূহের প্রাছত্ক হইয়াছিল। লেকার্নো চুক্তি ফরাসী
নিরপেকার সমস্তা, ভার্মানির হত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সমস্তা
এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পকে ভার্মাই-এর শান্তি-চুক্তি
অপবিবর্তিত রাথিবার আগ্রেহ এই তিনটি সমস্তার মধ্য

দামজত বিধান কবিয়াছিল। ইংলণ্ডের দিক হইতে বিচার করিলে লে'কার্ণে চূক্তি ব্রিটিশ সরকারকে ফরাসী-জার্মান শক্তিদ্বাহের নিয়ন্তার পদে স্থাপন করিছা ইওরেপীর শক্তি-সাম্যের চাবিকাঠি ব্রিটিশ সরকারের হল্তে ক্তন্ত করিছাছিল। এজন বিশ্বাহিলেন যে, লোকার্ণো চূক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যুগের অবসান ঘটাইয়া শান্তির যুগের স্বচনা করিয়াছিল। ফলে, ভার্মাই- এর শান্তি-চূক্তির কঠোরতা এবং কহুর অঞ্চল নথলের ফলে জার্মান জাতির মনে যে তিক্তনার স্থি হইয়াছিল তাহা বতল পরিমাণে হাস পাইয়া কতকটা দৌহার্দান মূলক মনোবৃত্তির স্থি হইয়াছিল।

লোকাণো চুক্তি সম্পর্কে খুব উচ্চাশা পোষণ করা হইলেও প্রক্রভাক্ষতে লোকাণো চুক্তি অথবা লোকাণো সম্মেলনে যে সোহাদ্যমূলক মনোভাব ( Liecarno Spirit ) পরিলক্ষিত হইয়াছিল ভাহা শান্তি রক্ষার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। লোকাণো চুক্তির শর্ভান্তমারে একথা বলা ঘাইতে পারে লোকাণো চুক্তির ব্যান রাইন অঞ্চলের উপর সংরক্ষণের দাবি ভাটিনমার: ভাগে করিয়াছিল ভেমনি ভার্মানিও আলেদেশ্-লোরেনের উপর ভাষানীর প্রদীমা সম্পর্কে ইংলও কোনপ্রকার প্রভিশ্তিবদ্ধ যেমন ইয় বার্যকার ক্ষান্ত লাকা নাই, ভার্মানিও ভেমনি ভার্মান্তি-এর শান্তি চুক্তি ধারা নিধারিত প্রশিব্যারেশ যে মানিয়া লয় নাই ভাহা লোকাণোচ ক্রিতে পরিকারতাবে

বুঝিতে পারা গিয়ছিল। এ**ছন্ত ফ্রা**ন্সকে এককভাবে পোলাওে ও চেকে: গোডাকিয়ার মহিত পরশার মাধাযোর প্রতিশতিবন্ধ হইতে চইয়াছিল।

লোকার্গো চ্ক্রি থাকরের কানে যে আয়র্জাতিক সোহার্গোর মনোর্ক্তি পরিলক্ষিত হয় মিলার্গার মনোর্ক্তি পরন্তী যুগে ভেমন প্রদর্শিত হয় নাই।

অবশ্য এই মনোর্ক্তি ১৯২৮ প্রীপ্তান্তের কেলগ্-ব্রিয়া চ্ক্রিক বা পার্বিসের চক্তি

Rellogg-Briand Pact or Pact of Paris) পর্যন্ত অৱ-বিক্তর টিকিয়াছিল।

ক্রির Locarno Spirit যে প্রক্রতপক্ষে আয়েরিকভাশৃশ্র ছিল ভাহা ক্লীমেনশে'র

উক্তি হইভেই বুঝিতে পরে। যায়। ভিনি বলিয়াছলেন যে,

ফরানী নিরাণভার

কোলার্গে স্কেলার নির্পেরা চ্ক্রির এক অভি চবল বাবয়া

রোজা আংকিক সফল

মাত্র। ভাবাবেগপূর্ণ মনকে লোকার্গো চ্ক্রিক সম্পোহিত করিতে
পারিবেও কর্গেশী স্থার্থের দিক দিয়া এই চ্ক্রিক ক্রিকারক। স্বভারতই ফ্রান্স মে

নিরাপার্গর উপায় অন্নেরণে সচেই ছিল লোকার্গো চ্ক্রিতে ভাহার সে আলা
পর্ব হয় নাই।

লোকার্ণো চুক্তি অনুসারে ইংগণ্ডের উপর যে স্মেরিক দায়িত্ব হাস্ত হইয়াছিল সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা বিটিশ সরকারের পূর্ব মাত্রায় ছিল একথা বলা চলে না। কারণ, গণতান্ত্রিক দেশ ইংলণ্ডে যুক্ত-বিগ্রহাদির ব্যাপারে জনমতের প্রভাব নেহাং কম নহে। গোকার্ণো চুক্তির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সামরিক সাহায্য নান ব্যাপারে বিটিশ জনমত যে বিরোধী হইবে না উহার কোন নিশ্বয়তা ছিল না। গাগেবার্ণ তার্ভির মতেশ বিটিশ সরকার কি পরিমাণ সংমরিক সাহায্য বাস্তবক্ষেত্র

<sup>\*&</sup>quot;The Locarno Pact offers a fragile appearance of a guarantee. It is an illusion which will delude facile minds and put vigilance to sleep. The spirit of Locarno itself a threat to the interest of our country." Clemenceau.

i"A democracy can hardly resort to war without the support of national opinion. It is still more probable that in such a case public opinion would be hopelessly divided on the merits. So long, however, as British intervention was feared by the potential aggressors of both as British intervention was feared by the potential aggressors of both sides, it seemed unlikely that the reality of the Pact would be put to the test." Hardy, p. 76.

দিতে পারিতেন সেই প্রশ্নের কোন প্রয়োজনই ছিল না, কারণ, কেবলমাত্র ব্রিটিশ শক্তির হল্ডকেপের সম্ভাবনা আছে একথাই আক্রমণকারী দেশের ক্ষ্মানে ইংলণ্ডের স্থাবি ভঙ্গ করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সতরংং লোকার্ণো চূক্তির সঞ্চার করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সতরংং লোকার্ণো সামরিক দারিছ চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করিবা কোন দেশই ব্রিটিশ শক্তির সম্ভাব্য আক্রমণের সম্মুখীন হইতে চাহিবে না। কিন্তু এই যুক্তির

উপর নির্ভন্ন করিয়া আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বক্ষার জন্ম প্রতিশ্বতিবদ্ধ হওয়াকে সমর্থন করা যায় না। বস্তুত, লোকার্ণো চূক্তি গ্রহণে এবং আর্মানিকে বিজ্ঞোচনর সমপর্যায়ে পুনঃস্থাপনের পশ্চাতে অন্ত গুরুতর প্রশ্ন জড়িত ছিল। ব্রিটিশ সরকার

ক্রমণ ভীতিতে ক্রমণ ভীতিতে ক্রমণ ক্রমণ কর্মন ক্রমন ক্

প্রমাণ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের নিকট সামাবাদ ও জার্মানি— এই দ্বের মধ্যে সাম্যবাদ ছিল অধিকতর ভীতিপ্রদ। এইজন্মই ইংলণ্ড লোকার্ণো চুজি স্বাক্ষর করিয়া বিশাল সামরিক দায়িত্ব নিজ স্বন্ধে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হুইয়াছিল।

লোকার্ণো চ্ব্রিক নীগ চ্ব্রিক্তরের (League Covenant) তুর্বল্ডাও প্রমাণ করিয়াছিল। কারণ লীগ চ্ব্রিক্তর অস্পারে আক্রমণকারী দেশের বিক্রপের পরস্পর শাহাযা-সহায়তায় প্রতিশ্রুতি থাকা সবেও লোকার্ণো চ্ব্রিত্তে পুনরায় পরস্পর শাহাযা-সহয়তার প্রতিশ্রুতি-সম্থানিত বিভিন্ন চ্ব্রিক অফেরিড হইয়াছিল। স্বতরং লীগ চ্ব্রিক্তর বিভ্রম চ্বর্বিক সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি-সম্থানিত চ্ক্রিক আক্রমন থাকা স্ত্রের করার আক্রমনকারীর বিক্রেক সাহায্য দানে বাধা নহে, এই ধারনাই লোকার্ণো চ্ক্রিক হইতে জারিয়াছিল। ইতা ভিন্ন ভর্মোই-এব

ভাষাট রে চ্কি ভাষাট রে চ্কি ত লীগ চুকিপারের ছবলতা বৃদ্ধি

হটল যে, বিভিন্ন ব্রাষ্ট্র ক্ষেত্র স্থানিভাবে পরক্ষর প্রতিক্ষিত্র ত ব

আবন্ধ না চটলে ভানাই-এব চ্জি কৰা এই ধৰানৰ আক্ষাধিক
চুক্তি ভাহাৰের উপর প্রযুক্ত চহাব না। দলবংসর পর যথন ভাবানি ভানাই বর
শতীদি উপেকা কবিয়া নিজ লক্ষি বৃদ্ধি কবিতে লাগিল ভখন ইপ্রোপীয় শক্ষিবর্গ এই ধারণার বলবতী চইলাই ভারানির বিরোধানা করে নাই। ফলে, লোকার্গো চুক্তি একদিকে যেমন ভার্সাই এর চুক্তির শর্তাদির আন্তর্জাতিক প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের স্বাষ্টি করিয়াছিল অপর দিকে উহা তেমনি লীগ চুক্তিপত্তের চুর্বস্বতা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল।\*

এথানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লোকার্ণো চুক্তিতে নিরস্তীকরণ বিষয়ে কোন নিরস্তীকরণ নীতি কিছু লিপিবন্ধ হয় নাই। এদিক দিয়া বিচার করিলে উহা উপেক্ষিত জেনিভা প্রোটোকোল অপেক্ষা বহু পশ্চাতে ছিল। লীগ-অব্-স্তাশন্স্-এর মাধ্যমে যুগ্ম নিরাপ্তা নীতিও লোকার্ণো চুক্তিতে সমর্থিত হয় নাই।

সর্বশেষে, লোকার্ণো চুক্তিবারা একমাত্র জার্মানির স্বার্থ ই দিছ হট্যাছিল। এই চ্ব্রুক্ত জার্মানিকে ইওরোপীয় তথা পৃথিধীর অপরাপর রাষ্ট্রের সম-মর্যাদায় পুন:-

জার্মানির বার্বন্থনির বিষয়া ভার্লাই-এর চুক্তিতে জার্মানির যে মর্যাদা ক্র্ম করা হইয়াছিল তাহা বছল পরিমাণে দ্রীভূত করিয়াছিল। আবার জার্মানির প্রদীমা সম্পর্কে কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় ভবিন্ততে এই দীমারেখা লজ্ঞ্জন করিবার নৈতিক দাবি জার্মানির আছে একথাই পরোক্ষভাবে ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন এই চুক্তির পর রাইন অঞ্চল হইতে মিত্রপক্ষীয় দেনাবাহিনী অপদারণও ক্রভত্তর হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এই চ্ক্তি ক্রাম্পের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে নাই। এই কারণেই ক্রান্থ সভাব্য জার্মান আক্রমণ প্রভিহত করিবার উদ্দেশ্রে 'যাাজিনো লাইন' (Maginot Line) নামক দামরিক প্রভিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে সচেই হইয়াছিল।

কেলগ্-ব্রিয়া চুক্তি বা প্যারিদের চুক্তি (Kellog-Briand Pact or Pact of Paris): 'লোকার্ণো ম্পিবিট' (Locarno Spirit) পূর্বধারার বছায় না পাকিলেও লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষ্যের প্রবর্তী কয়েক বংসরের মধ্যে

<sup>\*&</sup>quot;In the long run, the Locarno Treaty was destructive both of the Versailles Treaty and of the Coverant. It encouraged both the view that the Versailles Treaty, unless confirmed by other engagement of a voluntary character lacked binding force, and the view that governments could not be expected to take military action in defence of frontiers in which themselves were not directly interested. Ten years later, nearly all governments appeared to be acting on these assumptions." Carr: p. 97. Also read p. 96.

উহার প্রভাব পরিশক্ষিত হইয়াছিল। প্রধানত আমেরিকা ও ফ্রান্সের সেটায় ১৯২৮ बीहोत्स क्लग्-बिया हिक वा भावितमय हिक কেলগ - বিশ্ব সাক্ষরিত হইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি করাদী বদান্তার চ্ব্ৰির পটভূমিকা প্রকাশস্বরণ করাদী পরবাই মন্ত্রী ত্রিয়া আমেরিকার পহিত যুক্ত-নিরোধ চ্ক্তি পাক্ষর করিবার প্রস্তাব করেন (৬ই এপ্রিল, ১৯২৭)। শেই সময়ে আমেরিকাম যুদ্ধ-নিরোধ সম্পর্কে এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। य जावजरे बियांत প্রভাব মার্কিন एक बादि माগ্রহে গৃহীত হইল। কিছ মার্কিন সেক্রেটারী কেলগ্পালটা প্রস্তাধ করিলেন যে, গুল্ধ-নিরোধ কেবলমাত্র ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত না হইয়া অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত মুগ্মভাবে স্বাক্ষরিত হওয়াই বাহ্নীয়। লীগ-অব্-ল্পন্দ্-এর সদস্ত-রাষ্ট্রগুলি ইতিপূর্বেই যুদ্ধ-নিরোধের প্রশ্ন সম্পর্কে প্রতিশ্রুত ছিল। সভাবতট অপরাপর রাট্রের সমর্থন লাভ করা কঠিন হইল না। ফল-৬০টি রাই কর্তক क्ला - विश्रो हिंह युक्त अवरुष औद्योदस्य २१८म **आ**गार्क दक्ला - विश्रो हिंह वा ম্বাক্ষরিত প্যারিদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। প্রথমে মোট পনরটি রাষ্ট্রের व्यक्तिमि এই इक्लिपद चाक्तत कतिला हाति वरमदात महम जेहात चाक्तकातीर সংখ্যা ৬২-তে দাঁডাইল।

আন্তর্জাতিক চ্কিপ্রগুলির মধ্যে কেলগ্-বিয়া চ্কি ছিল সর্বাপেক। শ্বর-পরিসর। প্রথমে উহার মূল উদ্বেশ্ব বর্ণনা করিয়া একটি প্রস্তাবনার স্বাক্ষর-কলগ্-বিয়া
কারী রাষ্ট্রর্গ পৃথিবীর জনসাধারণের উন্নতি সাধন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের উন্নতি সাধন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধার বেলর উন্নতি সাধন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধের মধ্যে চিরস্থায়ী মিত্রতা বৃদ্ধি, পরশ্বর রাষ্ট্র সম্পর্ক নির্বারণে শান্তি ও মৈত্রীর নীতি অস্তস্বল এবং পৃথিবীর সভা জনসমাজকে যুক্তনিব্রেশ্ব নীতি ক্রেক্সী করিয়া হুনিব্রে উদ্দেশ্যে ঐক্যাবর গুরুতি কেলগ্ন বিয়া চ্লির মূল উদ্দেশ্য বিশ্বারণি হইল ,

প্রথম ধারায় স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ অংশুর্জাতিক সম্পর্ক নির্মান্তরে মৃত্যু বিপ্রত অভ্যান্ত সূত্র পরত বর্তনার বর্তনার স্কানিবলার করিল এবং প্রত্যাক পরক্ষর সম্পর্ক নির্বাহ্য সম্পর্ক স্থান্তর প্রক্ষরতা সম্পর্ক স্থান্তর প্রস্থান্তর স্থান্তর স্থান্ত স্থান্তর স্থান্ত স্থান্য স্থান্ত স্থান্তর স্থান্ত স্থান

माखिपूर्व डेनादा विवादक बीमांका ৰিতীয় ধারায় বলা চইল যে, স্বাক্তবকারী রাইসমূহ পরেশর সর্বপ্রকার বিবাদ-বিদংবাদ মীমাংসায় শান্তিপূর্ণ উপত্য অন্তসর্ব কবিবে !

প্রাণর রাষ্ট্রকে চুক্তি তৃতীয় ধারা অন্তলারে স্থির ইইল যে, এই চুক্তিপত্র অপরাপর সাক্ষরের সংযালসনে ব্রাষ্ট্রের স্থাক্ষরের জন্ম উন্মৃক্ত রাখা ইইবে।

কেলগ্-বিখা চুক্তি বিভিন্ন রাষ্ট্র আগ্রহমহকারে গ্রহণ করিয়াছিল সভা, কিছ ইহাতে ভবিশ্বং যুদ্ধের পশ্বাবন্ধ হইয়াছিল দেকধা বলা চলে না।

প্রথমত, নিজ দেশ বক্ষার জন্ত যুদ্ধ অথবা লীগ কাউন্সিলের নির্দেশ সম্বসংবে—
আর্থাৎ লীগ চ্ক্তিপদ্ধের শর্তান্থযায়ী যুদ্ধ, কেলগ্-ব্রিয়া চ্ক্তিজ্বকারী দেশের বিক্রমে
ক্রমণ্-বিহা চ্তির
ক্রমণ্ডাচনাঃ বিভিন্ন প্রয়াত পালনের জন্ত যুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বৃদ্ধ কেলগ্ধবনের যুদ্ধ চ্তির
বিভিন্ন প্রয়া চ্ক্তিম্বারা নিবিদ্ধ করা হয় নাই। স্বতরাং কেলগ্-ব্রিয়া
বিভ্রত চ্কি যুদ্ধ-নিরোধ নীতি পূর্ণ মারাম গ্রহণ করিয়াছিল বলা যায়
না; কেবলগাত্র আক্রমণাত্রক যুদ্ধই এই চ্কিব দ্বারা নিবিদ্ধ করা হইয়াছিল।

কেলগ্-প্রিয়া চ্ক্তিব অপর ক্রটি ছিল এই যে, ইহার নীতি বা শর্থাদি কিতাবে কার্যকরী করা হইবে দেই ব্যবস্থা ইহাতে করা হয় নাই। এই চ্ক্তি জনমতের এবং বিভিন্ন বাপ্ত প্র জাতির নৈতিক জ্ঞানের উপর অতাধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছিল।
চ্ক্তি কাষ্ট্ররী তাহারা আশা করিয়াছিল যে, জনমতের চাপে এবং নৈতিক করিবার বাজ্য জ্ঞানের প্রভাবে আক্রমণকারী দেশ শেষ পর্যন্ত আক্রমণাত্মক বার্থের মধ্যা করিহাতে বিরত হইবে। কিন্তু ১৯৩১ গ্রীষ্টাস্কে চীন-জাপানের বিরুদ্ধের কালে একথা স্পষ্টভাবেই ব্রিতে পারা গিয়াছিল যে, কেলগ্-ব্রিয়া চ্ক্তি অনুস্থারে অক্রমণকারী দেশের শান্তিবিধানের জন্ম কার্যকরী বাস্তব ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

এই চুক্তর অপর ক্রটি ছিল এই যে, ইহা যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া আক্রমণায়ক কার্যাদির (Acts short of war) বিরুদ্ধে কোন বাবস্থা শ-মাতি সুদ্ধে। অবলমন করে নাই। কলে, এই চুক্তি স্বাক্ষরিত ইইবার পর বিক্রেরাব্যর অ-ঘোষিত মুদ্ধ (undeclared war) অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে মূদ্ধ ঘোষণা না করিয়া মুদ্ধ কুরু করিবার রীতি অন্তস্ত ইইতে থাকে। আইনের স্ক্র বিচারে এই চুক্তি মূদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে নাই। মৃদ্ধ দ্বণা কাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ যুক্ত ভাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে মাত্র। স্ক্তরাং 'মৃদ্ধ-নিরোধ' ইহাতে হইয়াছে বলা যায় না। যে সকল রাষ্ট্র নিজে ছিল শান্তিকামী সেগুলিও প্রতিবেশ্য রাষ্ট্রবেণির উদ্বেশ সম্পূর্ণ নিঃসন্দিহান ছিল না।

কেলগ - বিয়া চুক্তি লাগ চুক্তিপত্রের ত্র্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। লাগ চুক্তিপত্র সর্বপ্রকার যুদ্ধই রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কেলগ-বিয়া চুক্তি নানাপ্রকার যুদ্ধকে ইহার বহিভূতি রাখিয়া নানা অজুহাতে লাগ চুক্তিপত্রের ভ্রবলতা বৃদ্ধি বলিতে কি বুঝায় তাহার পূর্ণ বিশ্লেষণ না করিয়া ঘে-কোন কারণে আরক যুদ্ধকে আয়েরক্ষামূলক যুদ্ধ বলিয়া চালাইবার কোন অস্ববিধা ইহাতে ছিল না।

তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যক রাষ্ট্র কর্তৃক পরবাদ্র-নীতির মৃল ক্ষর হিদাবে দৃদ্ধ না করিবার প্রতিশ্রতিদান এক অভ্তপ্র পদক্ষেপ। কেলগ্-ব্রিয়া চুক্তি এক নৃতন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কেলগ্-বিরা
ছক্তির গুণ
আমেরিকার স্থায় বিশাল দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী
ছিল। লাগের সদস্য না হইয়াও এই হুইটি বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক শান্তি
ভ নিরাপত্তা রক্ষার কার্যে যোগদান পৃথিবীর শান্তি রক্ষার কার্যে এক গুরুহপূর্ণ
পদক্ষেশ বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন কেলগ্-ব্রিয়া চুক্তিতে পৃথিবীর জনসাধারণ শান্তি ও নিরাশতার জন্ত কভদ্ব ব্যাকুল ভাহাও প্রকটিত হইয়াছিল।
ইহা স্বভাবতই আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার শক্ষে অভান্ত গুরুহপূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।

যৌথ নিরাপত্তা ও লীগ-অব-লাশন্স (Collective Security and League of Nations): প্রথম বিশ্বপুদ্ধের ব্যাপকতা ও ধ্বংদাত্মক ফলাফল ইওরোপীয় তথা প্রিবার রান্ত্রসমূহের মনে গুল্লের পূর্বব শ কালীন অধন বিষয় জন পর পর কিল-সামা নীতি বা রাষ্ট্রের নিজস্ব সামবিক শক্তির উপর নিভর করিয়া পুলিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করা সম্ভব নতে একবা সম্পত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যৌথ নিরাপত্তা অর্থাং বিভিন্ন

বাষ্ট্রের ঐকানদ্ধ চেষ্টার তথা ঐকানদ্ধ শক্তির মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা বক্ষা করা অহলতর হটবে এই ধারণা রাষ্ট্রদমূহের মনে জাগবিত হয়। ইচার ফলে যেগ নিরাপত্তা বাবছা বা Collective Security'র মাধ্যমে শাস্তি ও নিরাপত্তা বিধানের চেটা শুরু হয়। লীগ-অব-ক্রাশন্ধ এই যৌগ প্রচেটারেই উপাতরণ বলা বাধ্যা

যৌথ নিরাপতা বলিতে এমন একটি যৌথ বাবস্থা ব্ঝায় ঘাহাতে কোন রাষ্ট্রের নিরাপতা কেবলমাত্র দেই রাষ্ট্রের অথবা দেই রাষ্ট্র ও উহার ফিরেবাট্রের সামবিক

যৌথ নিরাপতা বা Collective Security'র মূল অর্থ শক্তির উপর নির্ভরশীল নহে। যৌথ নিরাপন্তা বা Collective Security পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্রের যৌথ শক্তির উপর নির্ভর-শীল। এই বাবস্থায় "প্রত্যেক রাষ্ট্র সকল রাষ্ট্রের এবং দকল র'ষ্ট্র প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপন্তার দান্তিত্বপ্রাপ্ত" (one for all and

all for one), এই বাবস্থায় সকল বাষ্ট্ৰ সম্প্ৰিভিভাবে যে থোৰ নিরাপত্ত'
গড়িয়া তুলিবে তাহার বিক্তে কোন একটি বা কয়েকটি বাষ্ট্ৰ আক্রমণ কবিছে
সাহসী হইবে না। সকল বাষ্ট্ৰ যথন যৌৰভাবে নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট্ৰ ভথন
কোন একটি রাষ্ট্ৰের পক্ষে আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না, কারণ
আক্রমণকারী রাষ্ট্ৰের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্ম অপর সকল হাষ্ট্ৰ যৌৰভাবে
উহার বিক্তি অগ্রসর হইবে। ফলে সন্থাব্য আক্রমণকারীর আক্রমণের ইচ্ছা
ধাকিলেও দে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবে না।

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকরী কবিয়া তুলিতে কতকগুলি শর্ত পূবণ করা প্রয়োজন হুইবে। যেমন পৃথিবীর বাষ্ট্রবর্গের এক বিরাট অংশ এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকিবে

প্রকৃত বৌধ নিরাপতা কার্যকরী করিবার শর্জসমূহ যাহাতে কোন রাষ্ট্র বা কয়েকটি রাষ্ট্রের জোট থোল নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচয়ন করিতে সাহদী হইবে না। কারন ভাহারা জানিবে যে, আক্রমণ করিলে অপরাপর দকল রাষ্ট্রের যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। এমভাবস্থায় যৌথ নিরাপত্তা

ব্যবস্থা শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় বাথিতে পারিবে, বলা বাহলা। যৌথ নিরাপতা ব্যবস্থা সংগঠনকাবী দেশসমূহ পৃথিবীর নিরাপত্তা সম্পর্কে একই উদ্দেশ্য, একই নীতি ও একই ধারণার বারা উদ্বৃদ্ধ হইবে। তাহাদের পারম্পরিক স্থার্থের সংঘাত বা নিজ নিজ স্থার্থ পথিবীর বৃহত্তর স্থার্থের থাতিবে ভূলিয়া ঘাইতে চইবে:

নৌধ নিরাপন্তার আনশ পরিশ্বিতি গডিয়া ভোলার অংবিধা

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এরপ আদর্শ পরিস্থিতি গড়িয়া ভোলা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। কারণ থৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিক্ছাচারী দেশ এককভাবে আক্রমণকারীর

ভূমিকা গ্রহণ কথনও করিবে না, নিজ মিত্রবংর্গর সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করিয়া

তবং সামবিক ক্ষেত্রে জোটবন্ধভাবেই সেই দেশ আক্রমণকারীর ভূমিকার অবভার্গ গুইবে, ইহাও উরেথা যে, যৌধ নিরাপত্তা যে পবিশ্বিতির রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ঠ হইবে দেই পবিশ্বিতির পরিবর্তন সময়ের সজে সঙ্গে ঘটিবেই। যেমন, নীগ-অবল্যাশন্স্ যে যোপ নিরাপত্তা বা Collective Security'র ব্যবস্থা গড়িয়া ভূলিয়াছিল
অর্থাং একটি অস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধানে শাস্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সচেষ্ঠ
হইমাছিল উহা প্রথম বিশ্বয়েশ্বর পর প্যাবিদের শাস্তি চিক্তির

কীর-এব-ভাগন্দ বর্জন পরি পরি তি বাহিবার উদ্দেশ্যেই অফুপ্রাণিত ছিল। অথচ শেষ নিরাপত্তা বাবহুর ক্রন্ড সেই পরিস্থিতি ভবিসুতেও বছায় রাখা অর্থাৎ Status Quo ব্যায় রাখা কতক কতক রাষ্ট্রের পক্ষে স্থাধবিরোধী ছিল।

জার্মানি এবং অপরাপের বহু রাষ্ট্রই প্যাবিদের শাস্থি-চুক্তির বহু শর্ভের বিরোধী ছিল।
এমতাবেল্বার প্রকৃত যৌগ নিরাপত্তা বারস্থা বলিতে যাহা বুঝায় সেই অর্থে লীগ-অবভাশন্স্ যৌথ নিরাপত্তার সংস্থা ছিল একথা বলা চলে না। এই কারণেই লীগ-অবভাশন্স্ অনেক কেছেই যৌথ নিরাপত্তার আন্তর্ভাতিক সংস্থা হিসাবে কার্যকরী বারস্থা
গ্রহণ করিতে পারে নাই বা প্রকৃত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকৃদ্ধে আক্রমণকারীর
ভূমিকার অবতীর্ণ হইতে এক বা একাধিক রাষ্ট্রের অন্তরে যে ভীতির স্থি হইবার
ক্রমা, ভাষা লীগের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থি করা সম্ভব হয় নাই। এই
কারণেই লীগ-অব-ভাশন্স্-এর উদ্দেশ্ত ও শর্ভানি রাষ্ট্রুণ্ডার পক্ষে এক কভাবেই লাজ্যন
করা সভব হইয়াছিল। লীগ-অব-ভাশন্স-এর কার্যকারিতা এজন্যই তেমন ছিল না।

যৌধ নিরাপতা ব্যবস্থা কার্যকরী ১৫১র প্রস্থাবিধা বিভিন্ন বাষ্ট্র বৃহত্তর স্বার্থের অর্থাৎ সমস্টির স্থার্থে নিজ নিজ স্থার্থ ব্যাগে প্রস্তুত না হইলে, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নৈতিক দায়িং-বেধ মধ্যে পরিমানে বৃদ্ধি না পাইলে এবং প্রিবার রাষ্ট্রগুলির আস্তুত্রতিক বিশেধ সম্পূর্ণরূপে

म्द्रीज्ङ मा क्ट्रेटल (योथ मिदाभावा दादका कार्यकरी क्ट्रेटर मा।

টোগ নিরাপকা বাবস্থা আজ্মনকারার শান্তিকানের ক্ষমতার উপরই নিভর্মার ছিল। গাঁগের সনকে দেই ক্ষমতা ১৬ নং শতে উল্লেখিত হইয়াডে। কিন্তু যৌথ নিরাপ রু সংস্থা হিসাবে গাঁগ-অব-ক্যাশন্স্ প্রথম হত হেই ব্রুকাংশে বৌধ নিরাপতা বাব্যা হবল এবং অক্ষম ছিল। কারন, মার্কিন যুক্তরাই কার্ক লীগে যোগদান না করা, লীগের বাহিত্ব সোবিয়েও রাশিয়ার অভাগেন, ইংল্ড কার্ক পর্বমারায় আত্মন্ত ভিক্ দায়িত্ব গ্রহনের অনিক্রা, ক্রাপ কর্তক িজ সংকীৰ্ণ স্থাপ্তিদ্যাল প্ৰাকৃতি এবং জ্লাক্তাৰেল মধ্যেই জাপান, তেতি, ও জাহানি কৰ্তৃক প্ৰকাশভাবে লীগ্ৰে জ্মান্ত কৰা ও লীগ সনকোৰ শ্ৰাণি লাখন কৰা প্ৰভৃতি লীগ-জ্ব-লাশনস্কে জ্ৰাধকৰ কৰিয়া ফোল্মাভিল।

১৬ নং শর্ভে যে ক্ষমতা লীগের উপর জন্ত করা হট্য হিল ১০ কোন भावविक्रिक्ट जीन अध्यान करत मार्ड हेहा जिल्ल अहे मार्डेट अध्यान भूष्यादे अथम छडेएडरे नौग मनकारम्य भरत नानाक्षकात विकल अडिकिया (नर कारिक । লীগের কার্যকালের গোড়ার দিকে যে সকল হেটেমটে বৈগরে नीश ও योथ नित्रापडा नीर्भव निकर खिल्याभ कवा इहेग्राफिल सम्बन्धि अध्यायक्रमक भीमाः भा नीग कतिएक ममर्थ इहेग्राहिन , किन्न एव उहे हि वृहः मण्डा मण्डाद লীগের প্রকৃত কাষকারিতা পরীক্তি হইয়াছিল যথ, মাঞ্রিয়া ঘটনা ওইতালি-ङ्गि अभोग्र युक्त দেই पूरे কেন্ত্রেই লীগ নিজ অকর্মণাতরে প্রমান নিয়াছিল . ১৯৬১-৩২ প্রীপ্তানে জাপান যথন মাঞ্বিয়া আক্রমণ করে তথন লীগ সেই পরিস্তি । তনভের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করে: ইহাও অভিযোগকারী দেশ অর্থাং চীনের স্নির্বন্ধভার ফলেই সম্ভব হুইয়াছিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টান্দে ক্মিশন ( লিটন ক্মিশন ) যথন রিপোর্ট দাখিল করিল তথন লীগ জাপনেকে আক্রমণকরে দেশ মাঞ্রিয়া ঘটৰা বলিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। প্রতিবাদে দ্বাপান লীগ তঃ।গ কবিয়া গেল। কিন্তু আক্রমণকাবী দেশ হিসাবে জাপানকে শান্তি দানের জন্ম কোন প্রকার ঘৌথ ব্যবস্থা লীগ গ্রহণ করিল না।

১৯৩২-৩৬ এই কো ইতালি-ও ইথিও পিয়ার মধ্যে মৃদ্ধ শুক হইলে দর্বপ্রথম লীগ ১৬ নং শর্ডের প্রয়োগ করিতে জ্ঞানর হইল। ইতালির বিক্ষে অর্ধনৈতিক শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। কিন্তু এখানেও লীগের মকর্মণ্যতা প্রমাণিত হইল, কারণ যে সকল সামগ্রী ইতালিতে প্রেরণ করা নিবিদ্ধ করা হইল গাহা হইতে স্বাধিক প্রকল্পূর্ণ জিনিস 'তেল' বাদ দেওয়া হইল। অথ্য মৃদ্ধের জ্লা ইতালির স্বাধিক প্রয়োজন ছিল বিদেশ হইতে তেল আমদানি করা। তেলের উপর কোন

ট শালি-ইথিওপীর বুদ্ধ : লীগের অকর্মণতো প্রকার নিষেধাজ্ঞা না থাকায় ইতালি পূর্ণোন্তমে মুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ইংলও ইতালিকে তেল নরবরতে করা নিধিক করিতে চাহিলে ফ্রান্স তাহাতে রাজী হইল না। জার্মানির সম্ভাবা আক্রমণের বিরুদ্ধে ইংলও ফ্রান্সকে সামরিক সংহাষা দিবে এই

শর্ভে ইংল্ও রাজী হইলে ফ্রান্স ইতালিকে ভেল সরবরাহ না করিবার শত মানিতে

হাজী হইল। ইহাতে ইংলগু শীক্ত না হওয়ায় ইতালি অবাধে তেল আমদানি করিতে সক্ষম হইল। অবশেষে ইঅপ্রিলিয়া ইতালিব পদানত হইল। দেশ হইতে বিভাজিভ হইয়া ইভালিব সমাট হেইলি সেলাসি জেনিভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে লীগের সদভা পদভুক্ত করিয়া লীগ নিজ হিসাবে লীগের বার্থতা কর্ত্তব্য পালন করিল। এইভাবে একমাত্র ক্ষেত্র যেথানে লীগ ঘৌথ নিরাপত্তার নীতি প্রয়োগ করিতে পারিত সেথানেও 'নজ অকর্মণ্যভার পরিচয় দান করিল। বলা বাহল্য যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে লীগ-অব-ভাশন্স সম্পূর্ণ বার্থ হইয়াছিল।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্তা (Problem of Disarmament): আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিবাপতা সম্ভা নিরত্তীকরণ সম্ভার সহিত স্রাস্থিভাবে জড়িত, বলা বাছলা। স্বভাবতই উইল্সনের যে চৌদ দফা শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া লীগ-অব-ন্তাশন্দ্-এর চ্ক্তিপত্র বা Covenant বচিত হইয়াছিল উহার আমুর্জাতিক পান্তি ও চতুর্থ শর্তে আভান্তরীণ নিরাপত্ত'র সহিত দামঞ্জ বক্ষা করিয়া নিয়াপভার প্রয়োজনে প্রভ্যেক দেশের দামরিক দাজদর্গ্রাম হাদ করিয়া নানতম নিরস্বী করণের भविभात आनित्उ इटेरव এकथा व्यक्षेजारव वना इहेगाहिन।\* **अ**रमा जनी म छ। লীগ চ্ক্তিপত্তের অষ্টম শর্তে ক এই নীতি গৃহীত হইয়াছিল এবং একটি স্থায়ী উপদেষ্টা क्रियरभव खुपाविसक्त्र नौग काउँ जिल भिवतीकवन स्थानाव स्थापार भरहरे शहरव দায়িত ও চেটা নীগ কাউন্দিলের উপরই মৃস্ত ছিল। প্রথম नीत्भव माधारम छ বিশ্যুদ্ধের পরবর্তী যুগে লীগ কাউন্সিল নির্ব্তীকরণের সমস্তা লীগ বহিত্ ভভাবে সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু লীগের বাহিরেও নির্জী-নির্মীকরণের চেষ্টা করণের সমস্তা সমাধানের চেষ্টা একাধিকবার বিভিন্ন রাষ্ট্ কবিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে কেবলমাত্র লীগের মাধ্যমে নির্জীকরণ সম্ভা স্মাধানের চেটা আলোচনা করা ইইবে।

<sup>\*</sup> Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with do nestic safety.' Art. 4. Wilson's Fourteen Points.

<sup>+</sup> See Appendix.

<sup>†</sup> See Appendix.

অভেঙাতিককেরে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিরস্তীকরণ অপরিভাষ বল বাছলা। কারেন, অন্তশন্ত প্রস্তুত ও সামবিক সাজসভাব প্রভিয়েণ্টিভ ওক হইলে আন্তর্জাতিককেরে পরস্বের দক্ষেত ও জীতির স্প্তীতয়। এই চীতি সকলের মনে নিবাপত্য সম্পর্কে স্লেহ জাগাইছা তেখেল, ফলে বাইজোট গঠন এবং শেষ পর্যন্ত প্রতি বর্জভাবী হইয়া পডে। অল্পন্ত নির্মাণের প্রতিযোগিতা নিবাপরা ও মানবভার যুক্ষের পুর্বচ্ছায়াম্বরপ। মানবভার দিক হইতে বিচার কবিলেও ধিক চইতে নিংগী। অল্পল্ল হাদের যুক্তি বহিয়াছে। অল্পল্লের তথা যুদ্ধকাহাত্ ও যুদ্ধ-বিমানের সংখ্যা বৃদ্ধি বেসামরিক উন্নয়নের বিল্ল ক্ষ্টি করণের যৌজিকতা কবিয়া পাকে। স্বন্ধারণের জীবন্যাতার মান ও জীবন্যাতার প্রয়োজনীয় দাম ীর পরিমাণ হাদের উপবই অল্পভারে পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ভর করে। অর্থাৎ অস্ত্রশল্পের পরিমাণ বুদ্ধি করিতে গেলে স্বভাবতই জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুকরা কতক পরিমানে হ্রান পার। প্রথম বিষ্যুদ্ধান্তর যুগে যে অর্থ নৈতিক মন্দা সর্বত্র দেখা দিয়াছিল তথনও বিভিন্ন দেশের সরকার জনদাশারণের জীবনঘারার দমভা দ্যাধানের উদ্বেশিমবিক দাজদররাম বৃদ্ধিকে স্থান নিয়াছিলেন। সত্বাং নিবল্লীকরণ সমস্থার সমাধান কেবল স্বয়োক্তিকই নতে. অপবিহাৰ্য ৪ বটে ৷

লীগ চুক্তিপত্তের অইম এবং নবম শর্টের নির্দেশান্তুদারে লীগ কাউন্সিল লোক পে। চুক্তি অক্ষরের কালে যে মান্তর্জাতিক দৌহাদ্য দেখা গিয়াছিল উহার স্থাগে শইয়া নিবলীকরণের প্রস্তৃতির জন্য একটি কমিশন (Preparatory ('ommission or Disarmament ) নিযুক্ত কৰিলেন। ১৯২৬ আঁটানের প্রথম দিকে জেনিভা শহরে এই প্রস্তুতি কমিশনের অধিবেশন শুক হইলে ত্রিটিশ ও ফরাসী স্বকাবের পক্ষ হইতে এই কমিশনের আলোচনার ভিত্তিস্কল পুথক পুথক ংস্ডা উথাপিত হইল। এই চইয়ের মধ্যে এবং সদস্তবর্গের সালাপ আলোচনায় মতানৈক্য এমন ভাবে প্রকট হইয়া উঠিল যে, নিবল্লী কবলের মূল ৫য়ট সকলে ভুলিয়া পিয়া পরশার ভীতি, বিধেষ, পংশ্ব স্বার্থ প্রভৃতির প্রভাবে প্ৰসৃতি ক মিশ্ৰ প্রভাবিত হইয়া পড়িলেন। প্রস্তৃতি কমিশন (l'reparatory (Preparatory ('ommission ) প্রধানত তিনটি অতি ভটিল সমস্থার Commusion ) সম্মুখীন চইলেন। পদাভিক দৈক্তসংখ্যা হ্রাস করিবার ব্যাপারে সকলে এক্মত হটলেও প্ৰকৃত দৈনিক বা কাৰ্যক্ৰী (Effectives) বলিতে কাহাদের বুলাইতে সে বিষয় লইয়া মন্তানৈকা দেখা দিল। ফ্রান্স এবং অপরাপর যে-শক্ত দেশে বানাত মূলকভাবে সামবিক বাহিনীতে যোগদানের বীতি চালু ছিল সেট সকল দেশ 'দৈনিক' সংখারে তিসাব হউতে সামরিক শিক্ষাপ্র অপ্ত যাহারা স্বামী দৈনিকের কাভ করে না ভাহাদিসকে বদে দিবার জল বাগ্র হইল। ইংলও, অংমারকা, জার্যানি প্রভানি দেশ দৈনিকের মোট সংখ্যার হিসাবে এই ধবনের বাজিদিগকেও অভ্যূতি কবিতে চাহিল। নৌ-বাহিনী হাসের বাপোরে

সমব্তে সমস্তানর मडारेनक!

वाकी हिन।\*

क्या के के हिन ( Tonnage ) इहेरद डाहा चित्र कदिवाद এবং বিভিন্ন পর্যায়ে জাহাজের পথক পুথক ভাবে বহনক্ষমতা নিধারণের পক্ষপাতী ছিল। 'কিন্ধ ফ্রান্স ও ইতালি প্রত্যেক দেশের জন্ম নিবারিত মোট Tonnage-এর পরিমাণ ঠিক বাখিয়া যে-কোন পর্যায়ের জাহাজের জন্ত কোন বাধাধবা Tonnage শ্বির না করিবার পক্ষপাতী ছিল। বিভিন্ন দেশ निद्रशेकरागत প্রতিশ্রতি ঘরাঘরভাবে পালন করিতেছে কিনা তাহা পরিদর্শনের জন্ম ফ্রান্স একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শন দংস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল, কারেণ, দকল দেশের প্রকৃত নির্বন্তীকরণের মধ্যেই ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তা নিহিত বলিয়া মনে করিত। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্তে একটি আন্তর্জাতিক

আমেরিকা ও ইংলও প্রভাক দেশের নৌবাহিনার মোট বছন-

উপরি উক্ত তিমটি বিষয়ে মতানৈক্য ভিন্ন অপরাপর অপেকাক্ত অল্প ওরু ২পূর্ণ বিষয়েও অন্তর্ন মতানৈক্য দেখা দিল। নিরন্ত্রীকর্বের প্রশ্ন উপস্থাপিত গ্রনার সক্ষে শংক 'অন্তৰ্শন্ত' ( Armament ) বলিতে কি বুঝাইবে তাহা লইয়া মতানৈকা দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত ইহা নির্ধারণের জন্ত একটি সাব-কমিটি গঠন করা ক্রন। ইহা ভিন্ন ইংলও, ফ্রান্স প্রভাত প্রত্যেক দেশের দামরিক বান্দেট গ্রাদ করিবার প্রশ্ন উप्रिल जारमितका উरात विद्वाधिका कविन। कांत्रन, त्यां देशनुमःथा। निर्मातिक হইলে পর উহানের জন্ত কি পরিমান অব্ধ বায়িত হইবে দেবিষয়ে অধের পরিমান

পুলিশবাহিনী নিয়োগের দাবিও করিয়াছিল। কিন্তু অপরাপর দেশ কোনপ্রকার পরিদর্শন मংস্থা স্থাপনের বা প্রশিবাহিনী গঠনের পক্ষপাতী ছিল না। প্রভাক দেবের সভভার উপরই নির্ব্তীকরণের দায়িত্ব ভাহারা ছাড়িয়া দিতে

v Vide Langsam, pp. 84-86.

रेडिक, बड़े किन बाह्यारहर राजिएक क्रांट्रीन रकान 2507 2 4318 सामाहे हर महिर नहीं है। उन रामन भागि करिन, कार्य, e 49 2" 2" 2" 1" भागामिक प्रा.म जिला करागत सामन आहे । भागाने एक माख्य \* 171 8 3 · 6 · 7 delican for recognition agos that commission काशानि खन्डि र सन् भारताम भित्रीत (पाकारण कार्किका) केले. अपने अपनिक कार्यक werend for god 明神 电光学工程 罗带 我的人人的事 有地 经证明上京 5-7-8 Maria দেশ এট প্রস্থানে বিবেদিকা কবিলা এভাবে প্রস্তি ित (महें भक्त ক্ষিশ্যের কর্ণ্য প্রতিপ্রেট ব্যাহান স্ট্রেড সালিল। স্কার্থনি र म निक्ति নিবস্থাকরবের ব্যাপণ্ড প্রক্রোক প্রাধ্যের অস্তর্ভ কোন f हिर्मित्रच वर्डक দেশ কি প্রিমাণ হাহিতে পারিবে ভাষা মিধারিত করা अन्य विद्योग्त श्रीव ठछेक मार्थि करिटन अल्दाल्ड उम्म छेटाड विद्राधिका करिल। 47.22.13 ংমকংবস্তায় কাশ প্রতিনিধি লিট্ডিনত্ প্রতোক দেশই অনকিবিকারে স্পূর্ণভাবে निरही इन रहेक धरे श्रास्थात करिएनम एडान्डरे धरे करीम धरा अनास्थत প্রস্থাবে কেচ তেমন গুরুত আবোপ করিল না

এই ভাবে প্রস্তৃতি কমিশনের সদজ্গণ পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন ও ট্রুব न्यावेर्स दुक्ति श्रमम्बन कदिया मून निद्रहे बत्रावर राःभारद किक् कदिएक मधर्व इहेरलस না। যাহাহউক যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের দদক্রণ ছেটেন্ট একছত এবং যে-দকল বিষয়ে মতানৈকা ছিল সেগুলি একট দলিলে দল্লিবিষ্ট কবিয়া প্রস্তুতি কমিশন তাঁহাদের প্রাথমিক কউবা স্প্রাণম করিলেন (১৯২৭)। ১৯২৯ থাওাজে পুনবায় প্রস্তৃতি কমিশনের শ্বিভায় অধিবেশন বলিল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে-শক্ল বিষয়ে মতানৈকা ছিল দেওলির কে'ন দ্বছনগ্রাছা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যায় কিনা তাহাই ছিল প্রস্তুতি কমিশনের উদ্দেশ্য। এদিকে ঐ সময়ে লীগ-অব-তাশন্ধ-এর বাহিরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্পাকরণের প্রস্তিক মিশন কর্তি চেরি চিলিতেছিল। ১৯৩০ খ্রীর্তামে দেজস্ত লওনে একটি নৌবাহিনী-দংক্রাম্ভ কন্কাথেকা (Naval Conference) विस्त्रीकत्र मध्यक्तव আহত হইয়াছিল। প্রস্তৃতি ক্মিশন এই কন্দারেন্সের আংলাচনার ভিত্তি-অরূপ সলিলের খদ্যা ফলাফল কি হয় ভাষা দেখিয়া পরবাষী কর্তব্য নিংবেৰ করিতে 4541 চাহিলেন। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালি এই কন্ফ'বেন্সে গৃহীত শর্তাদি স্বাক্ষর করিতে অসমত হইলে ইংগও, আমেবিকা ও ছাপান উহার শর্কি গ্রহণ করা সাবেও চুক্তি অকার্যকর হইয়া পভিল। এই সহয়ে প্রভৃতি কৃতিশন পুনরায় তাঁহানের কর্তবা সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। ১৯০০ প্রীয়াদের জিদেছর মাদে তাঁহাতা নির্দ্ধাকরণ কন্দারেকে আলোচনার ভিত্তি তিসারে একটি দলিলের বস্তা (I)raft (Convention) প্রস্তুত ক্রিলেন। কিন্তু এই ০সভায় কোন সর্বাদিস্মান্ত নীতি বা পদ্ধা উদ্ধানন করা সন্তব হইল না। বিভিন্ন দেশের সদক্তবর্গের মন্তানিকা পর্বমায়েই রহিয়া গেল। যাহা হউত, প্রস্তুতি ক্মিশনের একপ্রকার অক্তকার্যভা সরেও স্থীগ কাউন্সিল ১৯০২ প্রীয়াকের ফেরুয়ারি মাদে জেনিভা শাহরে প্রিবীর সর্বপ্রথম আফ্রন্থতিক নির্দ্ধাকরণ সম্মেলন (I)isarmament Conference) আহ্বান ক্রিল।

্বতি প্রীষ্টান্দের হরা ফেব্রুয়ারি জেনিভা শহরে নির্ম্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইল। মোট ৬১টি দেশের প্রভিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। প্রস্তুতি কমিশন কর্তৃক গৃহীত চুক্তি বা দলিলের থস্ডা নিংগ্রীকরণ সম্মেলনে উপস্থাপিত হইল। এই দলিলে কি পরিমাণ অস্ত্রশন্ত্র হাস করা নির্ম্ত্রীকরণ সম্মেলনের ইইবে উহার বিবরণ থাকিলেও কি পছতিতে অস্ত্রশন্ত্র হাস করা শুরুষ স্থিবেশন— যাইতে পারে দেখিবয়ে কোন নির্দেশ ছিল না। শুতাবতই হা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ নির্ম্ত্রীকরণ বলপারে প্রস্তুতি কমিশনের কাজ খুবই অকিঞ্চিংকর ইইয়াছিল। তাঁহারা পদাতিক সৈত্র, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী হাস করিবার এবং একটি স্থায়ী নির্ম্ত্রীকরণ কমিশন পঠনের স্থারিশ করিয়াছিলেন। ঘাহা হউক, নির্ম্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইবামাত্র জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নির্মাণ্ডার প্রশ্ন এবং স্থার্মীন কর্তৃক ফ্রান্সের সমপরিমাণ দামরিক সাজ-

ক্রান্স ও জার্মানির সরস্থাম রাথিবার দাবি উঅাপিত হইলে সম্মেলনের দদস্যবর্গকে পরপের নিরাপত্তা সর্বাধিক জটিল সমস্থার সম্মুখীন হইতে হইল। ফ্রান্সের রক্ষার দাবি প্রতিনিধি জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না পাইয়া নিজ সামরিক সাজ সংস্থাম বা দৈল্যসংখ্যা হ্রাস্ক করিতে রাজী

"It was a skeleton lacking flesh and blood Vide." Lanzaam, p. 88.

<sup>\*&</sup>quot;The conference was attended by representatives of sixtyone states including five non-members of the League of Nations" Carr, p. 183.

When the Geneva Conference opened there were present representatives from about sixty states "Langeam, p. 88.

হইলেন না। এজন্ত তিনি লাগ-আব-ভাশেন্দের আবেশ্যীন প্রাতিক, নে ও নিমানবাহিনী গঠনের দাবি উঅ,শন কাবণেন পকাপ্তবে ভাষানিও ছালেব স্মপ্যতির্ব স্মেবিক লাজ অবাং দেনাবাছিনী ও স্মোবক সাজ-স্বত ম বাহিবার দাবি জ্লোইল। এই লাবে প্রথমেই নিজে করণের সমস্তা অভান্ত জাকিব আকার ধাবৰ করিল। জার্মানি এককভাবে নির্ব্তীরত বাংকিবে, ইংগ ভার্মন ভাতি কোনভাবেই মানিহা কহাৰে না— এই সহল্প জাৰ্মান প্ৰতিনিধির দাবিতে স্থাপত্ত হইয়া উঠিল। ফ্রামী-জ্মান বিবে'ধিতা নির্জীক্রণ সংখলনের ব্রিটিশ প্রতিনিধিশ বার্থভার স্তনা করিল। করাগা-অর্থান বিরোধ ভিন্ন আরও शहर व নানাপ্রকারের জটিশভাও দেখা দিল। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি কোন কোন প্রকারের যুদ্ধান্ত ও দাজ-দর্ভাম নিশিক কবিবার প্রস্তাব উপাপন কবিলেন। বিশাল সাকৃতিব কামান, ডুবো-জাহান্ন, টাাত, বোমাক বিমান, বিধাক গাাদ প্রভৃতি আক্রমণাত্ত সামরিক সরস্ত্রাম হিদাবে সম্পূর্ণ নিষিক্ষরণের জন্ত ব্রিটশ প্রতিনিধির প্রস্তাব বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি কর্তৃক সম্বিত হইল। অভাপর তিনটি কমিশনের উপর তিনটি পৃথক্ কমিশনের উপর এই সকল প্রাল্ল বিচার কবিঃ! দেখিবার এবং ভাহাদের ফ্ণারিশ নির্ব্তীকরণ কন্দারেল-এব বিটিশ প্রস্থাব বিবেচনার ভার অর্পণ মিকট পেশ কবিবার লাহিত স্তত হইল। ফরাসী প্রতিনিধিব মতে কেবলমাত্র বিশালাকৃতির ট্যাক ভির অপর স্বকিছুই ছিল আ্তুরকাম্লক অন্তৰত্ত। বিশাসাকৃতি ট্যাফ ভিন্ন অপর কোনপ্রকার অন্তর্গ্ত নিবিদ্ধকরণ ফ্রান্সের মনঃপৃত ছিল না। জার্মান প্রতিনিধি যুক্তি ক্রালের বিবোধিতা দেখাইলেন যে, ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তি কর্তৃক নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত সকল অন্তৰ্গন্ত ও দাজ-সর্ব্বামই আক্রমণাত্মক এবং নির্ব্বীকরণের ব্যাপণরে দেগুলির নিষিত্বকরণ প্রয়োজন। বিবাক গ্যাদ সম্পর্কে অবস্থা কোন বিমত ছিল না এবং উহা নিবিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন দেকথা সকলেই শীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাক গ্যাস উং-পাদন বন্ধ করিবার কোন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, উপরি-উক্ত বিধাক গ্যাদ দম্পর্কে বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ম নিযুক্ত ভিনটি কমিশন কমিশনের মতৈকা— কেবলমাত্র বিধাক্ত গ্যাদ, বিমান আক্রমণ ও বিশালাকৃতির টা ক অপরাপর বিষয়ে সম্পর্কে স্বঁবাদিসম্মত স্থারিশ পেশ করিতে সমর্থ হইলেন। অনৈক্য বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদনে কোন বাধা না থাকিলেও উহা যুকান্ত্ৰ হিদাবে ব্যবস্থত হইবে না, বৃহদাঞ্তির ট্যাক ব্যবহার করা চলিবে না, বিমান হইতে

বোমা নিক্ষেপ করা চলিবে না এবং প্রভোক দেশের বিমান দংখ্যা নির্দিষ্ট কবিলা দেওয়া হইবে, বেদামরিক বিমান চলাচলও .আন্তর্জাতিকভাবে ু ক্রমিশন স্বর্ত্তক निग्रांश्च क्ट्रेंट्र — এटे क्यू कि धारामम्बार अकि श्रस्थाय निद्धी-উপগাপিত প্রস্তাব করণ সম্মেলনের নিকট উপস্থাপন করা হইল (২০শে জন, ১৯৩২)। (বিশালাকৃতি বলিতে কি বুঝায় ভাগা অবশ্ব বলা হইল না)। মোট ৪:টি দেশ এই প্রস্তাবটি সমর্থন কবিল, জার্মানি ও রাশিয়া উহার বিরোধিতা করিল, ইতালিদহ মোট আটটি দেশের আমান ও রাণিয়ার বিরোধিতা প্রতিনিধি নিরপেক রহিলেন। জার্মান প্রতিনিধি স্পষ্টভাবেই कानाहेशा पिएल क्रांष्टि कविदानन ना त्य, लागाहे-এव हिक अक्रमादव জার্মানির অস্ত্রপন্ত ও যুক্তর দাজ-সরঞ্চাধ হ্রাদ করিয়া যে প্রায়ে আনা হইয়াছিল অপরাপর দেশকেও অস্ত্রশস্ত হ্রাস করিয়া অভুরূপ পর্যায়ে আদিতে হইবে নত্বা অস্ত্র-শস্ত্র ও গুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ব্যাপারে জার্মানিকে অপরাপর ইওরোপীয় দেশের সহিত সম-অধিকার দিতে হইবে, অর্থাৎ জার্মানিকে পুনরায় অল্পন্ত ও যুদ্ধের মাজ-সরস্তাম বাড়াইবার অধিকার দিতে হইবে। এইভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই যথন কোনপ্রকার সর্ববাদিদ্যত দিল্লান্ত গ্রহণ করা স্তব হইল নিরন্তীকরণ সম্মেলনের না তথ্ন নির্ম্তীক্রণ দম্মেলন সাম্যিক কালের জন্য মূলত্বী বিভীয় অধিবেশন वाथा इहेल। অक्टोबर भारत ( ১৯০২ ), निवश्चीकवन मस्प्रलस्बर বিভীয় অধিবেশন ন্তক হইল। জার্মান প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দিলেন না। পাছে জার্মানি এককভাবে ডার্মাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রশস্ত বৃদ্ধি করিতে শুরু করে, দেজন্ত ১৯৩২ প্রীষ্টান্দের ডিদেম্বর মাসে ইংলও, ফ্রান্স ও रे: नए, रेजानि ६ काम जार्यानिय मध-स्विकात चौकात कविया हेशनि कर्ज्ड वास-লইতে বাধা হইল। অবশা এই মীকৃতিতে বলা হইল যে, র্জাতিককেত্রে জ'মানির দন-অধিকার আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্থিত সামঞ্জ রক্ষা করিয়া জার্মানি क्षे कुड मध-अधिकार ভোগ कतिए পাतिए। এই शासनाय भद ভার্মান প্রতিনিধি নির্ব্রীকরণ সম্মেলনে পুনরায় যোগ দিলেন। আন্তর্জাতিক নির্পেত্রে সহিত সামগুল রক্ষা কবিয়া জার্মানি অপ্রাপর শক্তির সম্পর্যায়ে অস্ত অন্ত ও মধ্যের সাজ-সরস্তাম রাখিতে পারিবে এই শার্তির কলে ফ্রান্স ক তক্টা আশ্বস্ত হতুল বটে, কিন্তু নিব্রীকরণ সম্ভাব আশু স্মাধ্ন সম্প্রে অনেকেই সন্দিহান হইরা উঠিলেন।

পরবংসর (১৯০০) ফেব্রুয়ারি মাসে নির্পাক্ত্রণ সম্মেলনের অধিবেশন পুনরায় শুকু হইল। ইহার করেকদিন পূর্বে (জালুড়ারি, ১৯০০) এছল্ফ হিট্লার আমানির চাান্দেশর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্তরাং একদিকে নাংসি সরকার যেমন অন্ত্রপত্ত বৃদ্ধির ব্যাপারে কালবিল্ছ করিতে রাজী ছিলেন না, তেথনি ফরাশী সরকার ও জার্যানির অন্তশন্ত বৃদ্ধির দাবি কোনভাবেই বরদান্ত কবিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে, ফরাসী-জার্মান বিবে।বিভা চরম ভিক্রতায় পরিণ্ড হইল। এমভাবন্ধায় ত্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্যাম্ভে ম্যাক্ডোনাল্ড (Ramsay Macdonald) নির্প-করণের উদ্দেশ্তে কোন দেশ কি পরিমাণ দৈত ও সামবিক **মাক্রেনাক্** সাজ-সরস্বাম রাহিতে পারিবে উহার একটি বিশদ পরিকল্লনা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত সংখেলনের নিকট পেশ করিলেন। ইহা 'ম্যাক্ভোনাক পরিকল্পনা' ( Macdonald Plan ) নামে পরিচিত। কিন্দু দীর্ঘ চারি সপ্তাতের আলাপ-আলোচনায় সমবেত সদস্থদের পরম্পর মত্র্বিক্য আরও স্কুম্পষ্ট ইইয়। উঠিল। মাক্ডোনাল্ড পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হইলে করানী করাসী পরিকলনা প্রতিনিধি একটি নৃতন পরিকল্পনা উপস্থাপন করিলেন। এই পরিকল্পনায় নির্প্তীকরণের কাজকে তৃইভাগে ভাগ করা হইল। প্রথম চারি বংসর একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শক সংস্থা বিভিন্ন দেশের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম পরিদর্শন করিবে এবং এই সংস্থার সভিত প্রামর্শক্রমে প্রত্যেক দেশের জাতীয় দামরিক বাহিনী ও সাজ-সরস্থামের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হইবে। এই চারি বংশরের পর প্রকৃত নির্প্তীকর্ণ শুকু হইবে এবং যে দেশের সাজ-সহস্থাম নির্ণাবিত আমানি কর্তৃক পরিমাণের অধিক থাকিবে তাহা হাদ করিতে হইবে। ব্রিটিশ ও विश्वतीक तथ मरपालन हे शालीय खिलिबियय क्यात्मत এই ख्रुखां नमर्थन कतित्व कार्यान ভাগা প্রতিনিধি নিবল্লীকরণ সম্মেশন ত্যাগ করিয়া গেলেন (১৪ই অক্টেবের, ১৯৩০) এবং ইহার অবাবহিত পরেই জার্মানি লীগ-অব-জাশন্স্-এব সদস্যপদ ভ্যাগ করিল। সঙ্গে সফে জার্মানি ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া অন্তশন্ত ও গুদের निवसी कत्रम माध्यकानव সর্বপ্রকার সাজ-সর্জাম বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিল। এদিকে ভাব দান নিবস্তীকরণ দক্ষেলন আরও কয়েকমাদ অধিবেশনে থাকিবার পর ভাঞ্চিয়া গেল। ইতার পর উতার আব কোন অবিবেশন হয় নাই। লীগ-অব-ভাশন্দ-এর মাধ্যমে निद्विक बर्ण द (5ही द्वेष्ट (व वार्थ इहेन।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থভার কারণ (Causes of the Failure of Disarmament Conference)ঃ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থভা ভদানীস্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের পরল্পর-বিরোধী স্বার্থ এবং পারল্পরিক ভীতি ও সন্দেহের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। (১) জার্মান কর্তৃক সাঞ্চিয়া আক্রমণ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পটভূমিকা রচনা করিয়া নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা যে বিক্লনাথ্য পর্যবৃদিত হইবে, ভাহার ইক্ষিত দিয়াছিল।

- (২) ইহা ভিন্ন নির্ব্রীকরণ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সম্পাদক (Secretary) আর্থার হেণ্ডার্দন। কিন্তু সম্মেলন শুরু হইবার পূর্বেই লেবার মন্ত্রিদভা পদভ্যাগ করিলে পুনরায় যে সাধারণ নির্বাচন ইইয়াছিল তাহাতে আর্থার হেণ্ডার্দন্ পালামেন্টের সদশু নির্বাচিত হইতে পারেন হেণ্ডার্দনের বিটিশ নাই। স্বভাবতই তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা হাসপ্রাপ্ত পালামেন্ট নির্বাচনে হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারের পদত্ত কর্মচারী হিসাবে তিনি প্রাজ্য নির্ব্তীকরণ সম্মেলনে যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন বা ব্রিটিশ সরকারের নীতি যে দৃঢ্ভার সহিত্ত উপস্থাপিত ক্রিতে পারিতেন সেরূপ ক্ষমতা স্প্রাবৃত্ত তাহার আর ছিল না।
- বিটিশ ও ফরাসী সরকার (০) বিটিশ ও ফরাসী সরকার মন্ত্রী পর্যায়ের কোন কর্ম-কর্জাক নিংখাকরণ চাত্রীকে নির্বন্ধীকরণ সম্মেলনে প্রভিনিধিত্ব করিছে প্রেরণ না সংগ্রেলন চপণ্যক্ষ ফ্রিলিধি প্রেরণ কৃট করিয়া এই সম্মেলনের অস্ত্রিধা রুদ্ধি করিয়াছিলেন।
- (৪) জ্যোনির আভ্যস্তবীণ রাজনৈতিক পরিশ্বিতির ক্রত পরিবর্তন এবং তাশতার সোশিয়েলিস্ট্ পার্টির ক্রমন্ধ্যান ক্রমতা, জার্মানির অর্থ নৈতিক জার্মানির আভাশরীণ তুললা প্রভৃতি নিরস্করণ সংখাননে জার্মান মাণ্যাতের ওপর পরিবর্তন এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, করে, নিরস্করনের প্রে জার্মানির মনোর্ভি শ্ভাব এই স্চায়ক ভিল্না,
- াত। প্রস্তৃতি কমিশন । Preparatory Commission । নিবলীকবাৰে আবালি-মালোচনার ভিত্তি বচনা কবিতে গিয়া কোন সর্বজন প্রবৃত্তি কমিশনের প্রান্ধ পরিবল্পনা প্রস্তৃত কবিতে পারে নাই। উপরন্ধ বিভিন্ন বার্থিতার মুক্তা

তুলিয়াছিল। নির্ব্তীকরণের কোন কার্যকরী নির্দেশ এই কমিশন দিতে পারে নাই।\*

- (৬) সামরিক সাজ-সরস্তাম সম্পর্কে করাদী-জার্মান বিরোধিতা—নিরাপতার অজুহাতে ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানি অপেক্ষা অধিকতর সামরিক সাজ-সরস্তাম ও দৈশুকরাদী-জামান বিঝে।

  ক্ষাদী-জামান বিরোধ অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।
- (१) নির্ব্রীক্রণ সম্মেননে ইশ্ব-ক্রাদী নীতির অনৈক্যন্ত প্রকাশ পাইয় ছিল।
  স্থামী নির্ব্রীক্রণ কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি কি হইবে এবিষয়ে ফ্রান্স ও
  ইংলত্তের প্রতিনি,ধর্মের মধ্যে তীত্র মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল। ফ্রান্স চাহিয়াছিল
  স্থামী নির্ব্রীক্রণ কমিশন কর্তৃক কিছুকাল অন্তর প্রত্যেক
  দেশের সামরিক সাজ-সরপ্রাম ও সৈক্তসংখ্যা সম্পর্কে তদন্ত
  বাধ্যতামূলক করিতে। কিন্তু ইংলণ্ড উহা বাধ্যতামূলক না করিয়া কোন দেশ কর্তৃক
  অপর কোন দেশে নির্ব্রীক্রণের প্রতিশ্রুতি ভক্ষ করা হইয়াছে এইরণ অভিযোগ
  উত্থানিত হইলে স্থামী কমিশন ঐ বিষয়ে তদন্ত করিবে—এই ব্যবস্থা করিতে
  চাহিয়াছিল।
  - (৮) নির্প্তাকরণ সংখাদনে কেবল ইঙ্গ-ফরাদা মতানৈকাই প্রকৃতিত হইল
    না, আমেরিকার দহিতও ইংলেও, ফ্রান্স প্রভৃতির নানাবিষয়ে,
    আমেরিকার দহিত
    মতানৈকা দেখা দিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হভার প্রভাক
    ইংলেও ও ফ্রান্সে।
    করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলেও বা ফ্রান্স এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান
    করিলে নির্প্তাকরণ ব্যাপারে আ্মেরিকার উৎসাহ বছল পরিমাণে হ্রাস্প্রাপ্ত

The Preparatory Commission had provided more signposts to the profile of disarmament than to promising lines of advance." Carr, p. 184.

- (৯) অম্বরূপ, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্ডোনাণ্ড্ কর্তৃক রচিত পরিকল্পনাণ্ড দীর্ঘ অংলোচনার পর প্রত্যাধ্যাত হইমাছিল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্ড কর্তৃক আন্তর্গক আন্ত্যক আন্তর্গক আন্তর্গক আন্তর্গক আন্তর্গক আন্তর্গক আন্তর্গক আন্তর
- (১০) নর্বশেষে, হিট্লাবের চ্যান্সেলর-পদ লাভ এবং ভার্সাই-এর চুক্তি
  উপেক্ষা করিয়া পুনরায় জন্তশন্ত বৃদ্ধির দৃঢ় সংকল্প জার্মান হিট্লাবের অহ্যথান

  মনোভাবকে ক্রমেই স্কামনায় করিয়া তুলিভেছিল। শেষ পর্যন্ত জার্মান প্রতিনিধির নির্মাকরণ সন্মেলন তাগে—উহার বার্থভার শেষ পদক্ষেপ।

জীগ-অব-ক্যাশনস-এর বাহিরে আঞ্চলিক নিরাপতা ও নির্স্ত্রী-করণের চেষ্টা (Attempts at Regional Security & Disarmament outside League of Nations ) : नित्रवि (Security ) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তর যুগে এক দিকে লীগ-মব-ল'শন্দ্-এর মাধ্যমে যেমন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার চেরা চলিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি লীগের বিভিন্ন আঞ্চলিক বাতিরে বিভিন্ন বার্ট্রের মধ্যে পরস্পর চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া নিরাগড়া ও আলু-द्रव्यागुलक हिं : নিরাপকার বাবস্থাও চলিশাছিল। প্রথম বিখমুদ্দে জয়লাভ করিলেও জার্মান-ভাতি ফ্রান্সের এক নাগ্রণ অবস্তির কারণ চইয়া দড়েইয়াভিল। সামারিক শক্তিতে অধিকত্তর শক্তিশালী, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিক দিয়া অধিকত্তব অগ্রসর এবং জনসংখ্যার দ্বিক দিয়া অধিক তব বল্পালী জার্মানি প্রাজিত হইয়াও कुं एकाद छो किर कारन रिवा शिया छिन । এজ छ अथम निध-ফালে ক'ডকি নির'-ম্বের অবস্থান স্বাক্ষরিত ভার্মাই-এর চ্ক্রির শর্তাদি অপতি-भारतात (३८१ ত্তিত প্রতিবে এবং জ্বানিব স্ভুব্য আক্রমণ ইটাত ফ্রান্সন নিব প্রার জন্ম ইংলও, আ্মেরিকা প্রভৃতি দ্যৌ পাকিনে এই জাশা করাসী > বুকারের ছিল। কিব শেষ প্রয়ন্ত আমেরিকা ও ইংল ও এই ধরনের প্রতিশ ি দানে অবাদর না তওয়াত ফাকের নিবাপরার দ্যালা ছভারত ই ফটল চরয়া উরিল। পাল চ্কিপ্রের শ্রুকি ফ্রালের নিতাপত্র-স্মতার স্মাধান কবিছে স্মর্থ হয় নাই , ব্যাভাবত্যে ফুণ্ডেল্ড স্মন্তা ভটল তুইটি: ১) জাম্নির স্ভাব্য আরেলে ভটতে

আ গ্রহক্ষার উদ্ধেশ্যে ইওরোপের কুম কুম শক্তিবর্ণের সহিত হৈছে। রূপন ও ২)
আমানির চতুর্দিকে মিত্রশক্তিবর্গের একটি আবেইনী গঠন।

ফ'লের পক্ষে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মিত্রভালতে অন্ধবিধা হইল না ছে মকল দেশের পকে ভাগাই তথা প্যারিদের শান্তি চ্ক্রির শর্তাদি বছায় রাখা লাভজনক ছিল দেওলির দহিত ফান্সের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ফ্রান্স-বেলজিয়াম চুক্তি হওয়া খুবই সহজ হইল। (১) ১৯২০ প্রাষ্ট্র-কের ৭ই দেপ্টেম্বর ফান্স বেলজিয়ামের স্তিত আত্মবক্ষামূলক মুদ্ধে প্রশার সাহাযা-সহাযতার চুক্তি স্থাকরিত করিল। বেলজিয়ামও জার্মান স্থাক্রমণের ভবে ভীত ছিল, স্বতর'ং ক্র'ল ও বেলজিয়ামের স্বার্থের সমতা হেতু উভয় দেশের মধ্যে পরশার ফ্রান-শোলাও চুক্তি মৈত্রী চুক্তির কোন বাধা ছিল না। (২) পাতিসের শান্তি-চুক্তি অনুশারে পোল্যাও জার্মানি হইতে পল্ডিম-প্রণেৰিয়া, দাইলেৰিয়ার এক'ংশ ও পোজেন পাইয়াছিল। জার্মানি স্বভাবতই এই দকল স্থান হারাইয়া পোলাত্তের উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। সেজ্য জার্যানির সন্তাব্য আক্রমণের ভীতি পোল্যাণ্ডকে ফ্রাদী মৈত্রীবন্ধনে আবন্ধ হইতে আগ্রহান্থিত করিয়াছিল। ১৯২১ শ্রীষ্টাব্দের কেব্রুয়ারি মানে ফ্রান্স ও পোন্যাও এক মৈত্রা চুক্তি স্বাক্ষর করে। (৩) চেকোলোভাকিয়া, যুগোলাভিয়া ও ক্যানিয়া প্রথম বিশ্ববৃত্ত অস্টো-হাঙ্গেধী পামাজ্যের অবদান ঘটায় লাভবান হইয়াছিল। অস্ট্রো-হাঙ্গেরী দামাজ্যের পুনকুখান বা অব্ভিয়ার সহিত জার্মানির ঐকাবদ্ধ হওয়া এই সকল বাষ্ট্রের পক্ষে ভীতির কাবণ ছিল। পাারিদের শান্তি চুক্তি বজায় রাখাই ছিল এগুলির স্বার্থ। শ্রুতরাং এই তিনটি রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে একটি মৈত্রী চৃক্তি স্বাক্ষর কবিয়া পরশ্বর সাহায্য-সহায়তা দানে প্রতিশ্রত হইয়ছিল। এই থৈছী Little Entente

দাহায্য-সহায়তা দানে প্রতিক্ত ইইয়াছিল। এই মৈত্রী
Little Entente
Little Entente
Little Entente নামে পরিচিত। ফ্রান্সর পক্ষেও শান্তিচুক্তির শর্কাদি অপরিবতিত রাথা অর্থাৎ Status Quo বজায় রাথা একান্ত প্রয়োজন
ছিল। অভাবতই ফ্রান্স Little Entente-এর সহিত মিত্র হাবদ্ধ হইল। Little
Entento রাষ্ট্রক্তিকে অর্থাৎ ক্রমানিয়া, যুগোলাভিয়া ও চেকোলোভাকিয়াকে

ফ্রান্স সামবিক উপকরণ, অর্থন্সন প্রভৃতি দান করিয়া এবং
ফ্রান্স নিমারিক উপকরণ, অর্থন্সন প্রভৃতি দান করিয়া এই
ক্রিন্স নিমারিক ক্রেন্সন করিয়া এই
ক্রিন্সনিক ক্রেন্সন করিয়া তুলিয়াছিল।

Little Entente বাইগুলি ফ্রান্সকে ভ্রেন্সন ক্রিন্সন করিয়া তুলিয়াছিল।

দাহায় করিবে, ফ্রান্সন্ত তেমনি হাঙ্গেরীর মন্তার্য আক্রমণ হইতে দেশুলিকে রক্ষা করিতে এবং বিশেষভাবে ইতালির আক্রমণ হইতে বুগোলাভিয়াকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইল। এইসকল চুক্তির ফলে একদিকে যেমন জার্মানির চতুর্দিকে ফ্রান্সের মিত্রশক্তিবর্গের একটি আবেইনী গড়িয়া ভোলা হইয়াছিল, অপর দিকে এই সকল মিত্রশক্তির নিরাপতার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া ফ্রান্স নিজের উপর প্যারিসের শান্তি-চুক্তি রক্ষার প্রায় যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী হইতে কভক কভক স্থান কমানিয়া, চেকোলোভাকিয়া ও पूर्णालानियारक रम्बया इदेशाहिन। এक्रम वृत्रागित्या, दास्त्री अप्रुष्टि अञात्रहरे भाषित्मत माखि-इक्तित महीमित भतिवर्तन हाहिरछिन। এই मक्त দেশ কুমানিয়া, চেকোল্লোভাকিয়া প্রভৃতির মধ্যে কোন আঞ্চলিক নিরাপ্রাম্পক চুক্তি স্বাপিত হউক তাহা চাহিত না। দেজ্জ কুমানিয়া, চেকোল্লোভাকিয়া ও ঘুগোল্লাভিনা Little Entente স্থাপন করিলে এবং ফ্রান্সের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে হাকেরী, বুলগেরিয়া এবং দক্ষে দক্ষে গ্রাদ ও আলবানিরা একটি পান্টা মৈত্রী-শংঘ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ইতালির সহিত সৌহাল্য স্থাপন করিল। ইতালি প্রথম বিশ্বরুদ্ধে উপযুক্ত ক্ষতিপুরুর পায় নাই দেজন্য আলবানিয়ার है जा लि-गाइक शे-উপর সংরক্ষণমূলক আধিপতা (Protectorate) বিস্তাব আলবেনিয়া-বৃল-গেৰিখা খাদ খৈত্ৰী ক্ৰিয়াছিল। বলকান অফলে প্ৰভাব বিভাৱ লইয়া ফ্ৰান্স ও ইতালির মধ্যে তীব্র প্রতিৰ্ভিত। তাক হইয়াছিল। সভবাং ফান্স e Intilo Entento- धव रेमबोब প্রভাতর विमादि ইভালি এবং বাকেবী, বুলগেরিবা, আলবানিয়া ও গ্রীমের মৌহাল্য গড়িয়া উঠিল। বলকান অঞ্চলর নেতক লায়ত ত্রধের উপর রস্ত থাকা উচিত ছিল। ত্রমত এবিশয়ে সচেতন ছিল। বলকান অঞ্লের রাজনৈতিক অটিলভার স্বয়োগে তৃথম বলকান দেশগুলির প্রতিনিধিংর্গের সহিতে পর পর ফিনটি সম্মেলনে সমবেত হয় (১৯০০, ১৯০১, ১৯০২)। এই সকল भरचन्नात चानाल-चारनाइनाद भाषारभ इटब, श्रीम छ तुनरमदियांव भरश विवासिक মীমাংদা করা দখৰ হয়। এইভাবে তর্ম বলকান অন্তর নেত্র প্রথম যথন অ্রাদ্র হইয়াছে দেই স্ময়ে জাইানিতে হিউলারের আভু যান ক্যানিয়া, মুগোলাভিয়া श्रीभटक हृद्रदेश देलव अधिक रद अध्या प्राप्त अनुद्ध करते। দলকাৰ চ্জি গ্রীস, কমানিতা, মুগোলাভিচা ও ভুবারের মধ্যে একটি আকলিত চুক্তি ( Pact of Balkan Understanding ) পাক্ষিত তর ( ১ট

কেক্য়ারি, ১৯০৪)। এই চুক্তি বারা স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরশ্বর ব্যঞ্জাদীমার নিরাপত্তা হক্ষার জন্ত দাহাঘ্য-সহায়তা দানে প্রভিক্ষত হয় এবং দকলের বার্থ সংক্রান্ত সমস্থার সমাধান আলাপ-আলোচনা দারা করিবার নীতি স্বীকৃত হয়। আলবানিয়া ও বুলগেরিয়া এই বলকান চুক্তি স্বাক্ষর করে নাই, কারণ এই হুইটি দেশ ছিল ইতালির দহিত মিত্রভাবন্ধ। কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাম্বে বুলগেরিয়া, মুগে সাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ক্যানিয়া ও তুরস্কের সহিত পরশ্বর 'অনাক্রমণ চুক্তি' (Non-nggression Pact) স্বাক্ষর করে। এইভাবে বলকান অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গঠিত হয়।

ইতালি, হাঙ্গেরী ও অন্ত্রিয়া প্যারিদের শান্তি-চুক্তির শর্তাদি পরিবর্তনের দাবি করিতেছিল। স্বভাবতই এই তিন দেশের মধ্যে এক গভার ঐক্যম্পৃহা জাগরিড হয়। ১৯০০-০৪ খ্রীরান্থে এই তিন দেশের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে বাক্তিগত মোহাদা বৃদ্ধি পাইলে তাঁহারা 'রোম প্রোটোকোল'\* (Rome And Protocol) নামে একটি চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করেন। রোম (প্রোটোকোল স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক নিরাপতা বুদ্ধি। ইহা ভিন্ন এই তিন দেশের মধ্যে করেকটি বাণিজ্ঞা-চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। রোম-অন্ত্রিয়া-হাঙ্গেরীর পরস্পর আলোচনা ও দাহায্য-সহায়তার মাধ্যমে সামর্বিক ও অর্থ নৈতিক নিরাপত্রার পরিকল্পরা উল্লেখযোগ্য কোন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই (১৯৩৫-৩৬) ইতালি কর্তৃক আবিদিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার, রোম-বার্গিন-টোকিও স্ক্র-শক্তি মৈত্রী, জার্মানি কর্তৃক অন্ত্রিয়া অধিকার (১৯০৮) প্রভৃতির ফলে রোম প্রোটোকোল অর্থহীন হইয়া পজিন।

আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্ম আঞ্চলিক মৈত্রী ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি পৃথিবীর
—নিশেষভাবে ইওরোপের অপরাপর অংশেও স্বাক্ষরিত হইতে লাগিল। উত্তরইওরোপের জ্যান্তিনেভিয়ার দেশসমূহ—ভেনমার্ক, স্ইডেন, নরওয়ে, ফিন্লান্ত,
আইনস্যাও প্রভৃতি প্রথম বিশ্বমুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল। মুদ্ধোত্তর মুদ্দে
ভালিনভিয়ান্ রক
এই সকল দেশ রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক—সকল
ভেনমাক-স্ইডেন
করেই পরস্পর আলোচনা, সাহায্য-সহায়তার নীতি অস্ক্ষরণ
আইসল্যাও যেত্রী করিয়া চলিভেছিল। লীগ-অব-জ্ঞানন্স-এর অভ্যন্তরেও এই
সকল দেশ একটি পৃথক রাষ্ট্রজোট বা রক ( Bloc ) হিলাবে আন্তর্জানিক সমস্তার

<sup>\*</sup> Vide, Langsam, pp. 99-277.

সমাধানে সচেই ছিল। এই হাইজোট ইওবোপীয় কোন যুদ্ধে অংশগ্ৰহণ না করিবার নাছি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু কয়েক বংসরের মধ্যেই জার্যানি কর্তৃক নরওয়েও ডেনমার্ক লয়, রাশিয়া কর্তৃক ফিন্লাণ্ড অধিকৃত হইলে স্থ্যাতিনেভিয়ার রাইজোট (Seandinavian Bloc) ভাঙ্গিয়া গেল। ফলে আঞ্চলিক নিরাপতা বক্ষা করা সম্ভব হইল না।

উপবি-উক্ত বিভিন্ন বাইজোটের অফুরপ রাইজোট মধ্য-প্রাচ্য, বাণ্টিক অঞ্চল প্রভৃতিতেও গড়িয়া উঠিয়ছিল। তুবস্থের কেতৃত্বে ১৯০৭ খ্রীষ্টান্দে ইবাক, ইরাণ, আফগানিস্তান ও তুবস্থ নিজেদের মধ্যে একটি পরস্পর অনাক্রমণ ও নিরাপতার চুক্তি আক্রর করিয়াছিল। কিন্তু দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব-ছায়া পতিত হইবার দক্ষে এই রাইজোট ভাক্সিমা গিয়াছিল। বাণ্টিক অঞ্চলে এই রাইজোট ভাক্সিমা গিয়াছিল। বাণ্টিক অঞ্চলে এই রাইজোট ভাক্সিমা গিয়াছিল। বাণ্টিক অঞ্চলে বাণ্টিকেরা-লিখ্যানিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টান্দে 'বাণ্টিক লাটিবিয়া নৈর্টিক ভিক্তি (Baltic Pact) নামে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও বাণ্টিক চুক্তি (Baltic Pact) নামে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও বিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপে ১৯৪০ খ্রীষ্টান্দে এই সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র

রা শিয়ার সহিত সংযুক্ত হইতে বাধা হইয়াছিল।

বিটিশ ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলি নিজ নিজ স্বার্থ বৃক্ষার্থে বিটিশবাজের অধীনে

ক্রিকাবন্ধ হইয়াছিল। লীগ-অব-ক্যাশন্স্-এর বাহিরে বিটিশ
বিটেশ কমন্ওফেল্থ
ক্রমন্ওফেল্থ-এর স্থায় ঐক্যবন্ধ এবং পরশ্পর সাহায্য-সহায়তার
কালোসাহিশোন

মনোবৃত্তিসম্পন্ন অপর কোন রাষ্ট্রজোট ছিল না। বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধের কালে এই ঐক্য স্পষ্টভাবে ব্রিভে পারা গিয়াছিল। আয়র্লগু অবক্স দিশীর
বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল, তথাপি বিটিশ কমন্ওফ্রেল্থ্-এর ঐক্যবোধ কত গভীর
ভাহার প্রমাণ সেই সময়ে পাওয়া গিয়াছিল।

বিটিশ কমন্ওয়েল্থ্-এর অফুরপ অপর একটি ঐক্য আংলালন আমেরিকায়
তক হট্যাছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাট্র আমেরিকার এপরাপর অংশের
রাষ্ট্রগুলির সহিত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করে। গোণ্ডা চুক্তি
গান-আমেরিকা
(Gondra Treaty), বুমেনোদ-এয়ারিদ (Buenos Aires)
হিক্ত প্রভৃতি এবিদয়ে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ
করা এবং ভাহাদের নিরাপতার ব্যবদা করাই ছিল মার্কিন ঐক্য আন্দোলনের (l'anAmericanism) মূল উদ্দেশ্য।

্তিত প্রত্থিকে মৃদেশনিন ইংলও, ইন্সি, ফ্রাফ ও ছার্যনির মধ্যে কেটি
চুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। স্বাক্ষরকারী নেশের মধ্যে আলাল আলোচনা,
পররাষ্ট্রনীতির সামারত স্থাপন ও প্রভাক রাহের সম-অনিকার স্থাপন ছিল এই
প্রস্তাবিত চুক্তির উদ্দেশ্ত। এই চুক্তি রোমে স্বাক্ষরিত হুইয়াছিল। কিছু ইহার
ত্তম চুক্তি (London ফলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের উদ্বেল সম্পর্কে রাশিয়ার স্ক্রেরের
Agreements) উদ্রেক হুইলে, রাশিয়া চেকোলোভাকিয়া, লাউভিয়া,
এক্যোনিয়া, পারত্য, পোল্যাও, আক্যানিস্তান, ক্যানিয়া, যুগোল্লাভিয়া, তুরত্ব প্রভৃতি
দেশের সহিত ভিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই সকল চুক্তি Liondon Agreements
নামে পরিচিত। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরশার অনাক্রমণ, বহিরাক্রমণের ক্ষেত্রে
পরশার পরশারক সাহাযাদান প্রভৃতি এই চুক্তি হারা স্বীকার করিয়াছিল।
কিন্তু এই সকল চুক্তির কোনটিই প্রকৃত্বপক্ষে কার্যক্রী হয় নাই।

নে নিরম্ভীকরণ চেষ্টা (Attempts at Naval Disarmament) :
আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্তাশন্দ্-এর আন্তর্তার বাহিরে ঘেনন বিভিন্ন
আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও আ্তরকাম্লক চুক্তি ও রাষ্ট্রটোট
গডিয়া উঠিয়াছিল, অফুরপ লীগের বাহিরে বিভিন্ন নেশের
লীগের বাহিরে
পরশার প্রভিশ্নতির মাধ্যমে নিরম্ভীকরণের চেষ্টাও চলিয়া
ছিল। নিরাপত্তা (Security) ও নিরম্ভীকরণ (Disarmament) এই উভয় ব্যাপারেই লীগের মাধ্যমে এবং লীগের বাহিরে চেষ্টার কোনও
ক্রেটি হয় নাই।

লীগ-অব-কাশন্দ-এর জনক প্রেদিডেন্ট উইল্পন মার্কিন দেনেটের বিবোধিতার আমেরিকাকে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার দহিত জড়িত করিতে সক্ষম হইলেন না। আমেরিকা লীগ বরকট করিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক সমস্ভার সমাধান তাহাতে ইইল না। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের অভ্যুথান, জাপান কর্তৃক চীনদেশের উপর 'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands) কার্যকরীকরণ প্রভৃতি আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া মার্কিন প্রেদিডেন্ট হার্ভিং ওয়াশিংইন শহরে একটি সন্মেলন আহ্বান করিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও মৃদ্র প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সমস্ভাসমূহের সমাধান এবং নেই অঞ্চলে বিভিন্ন বাষ্ট্রেক প্রাধানতঃ আমেরিকা ও জাপানের নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার

উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। ইক্সনার্কিন নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করাও চীন-জাপানের বিবাদের মীমাংসা কর্জারেল (Washington Conference, সম্মেলনের পক্ষপাতী ছিল। কারণ, ১৯০২ গ্রীষ্টান্ধে ইক্সলাপানী 1921-22)

চুক্তির শর্ভাহ্নারে আমেরিকা ও জাপানের নৌ-শক্তির প্রতি-

ঘশিতায় ইংলওকে জাপানের পক্ষ লইতে হইত। ইহার ফলে স্বভাবতই ইন্ধ-মার্কিন সোহাদ্য বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া ইন্ধ-মার্কিন নৌ-শক্তির প্রতিষ্পিতা তীব্র আকার ধারণ করিবার আশহা ছিন। যাহা হউক, প্রেসিডেন্ট হার্জিং-আহ্ত 'ওয়াশিংটন কন্ফারেন্স' (Washington Conference) ১৯২১ প্রীষ্টান্থের নভেম্বর মানে শুরু হইন এবং ১৯২২ প্রীষ্টান্থের ফেব্রুয়ারি মান পর্যন্ত উহার অধিবেশন চনিন।

ওয়াশিংটন কনফারেন্সে বাশিয়া ভিত্র স্থানুর প্রাচ্যে অপরাপর যে সকল বাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত ছিল সেইরূপ স্কল্ দেশের প্রতিনিধিই আমন্ত্রিত হইলেন। বেল-জিয়াম, চীন, জাপান, ইতালি, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোতুর্গাল, নেদারল্যাওস্-এই चांठेि एए सब श्री विभिन्न विभागि । जान मार्य इहेगा भारे मार्छ इकि সম্পাদন করিলেন। । পাঁচটি চ্ক্তি প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও স্থার প্রাচ্যাঞ্লের নানা-বিধ সমস্তা সমাধানের উদ্দেশ্যে সাক্ষরিত হইয়াছিল, আর অপর তুইটি ছিল নৌ বল হাস ( Naval Disarmament )-সংক্রান্ত। শেবোক চুক্তি নৌ-শক্তির গ্রাসের চুক্তি তুইটি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ই ভালি, **জাপান ও** আমেরিকার মধ্যে সাক্ষরিত হইরাছিল। এই ছইলের একটি দাবা স্বাক্ষরকারী দেশনমূহের নৌ-শক্ষি কি অমুপাতে পাকিবে ভাষা দ্বিরীক্ত হয়। জ্ঞাপানকে গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার নৌ-বলের ৬০ শতাংশ রাখিতে দেওয়া চটবে দ্বির করা হয়। আর क्राका । हेलानि हेरलंख । भारभविकांव याहि स्मो-वर्तव ०० मन्दरन वाविर्दर প্রবিবে। এই অমূপাত কেবল্যার মৃদ্ধ-জাতাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য চইবে, অপ্রাপর छात्रास्कद भरथा। এই ठिक बादा निर्माष्ट्र वर्षेत ना । बाक्यकारी मिन्छलि अवन्त्री দশ বংগ্রের মধ্যে কোন মুখ জাতাল তৈয়ার কবিবে না বলিয়াও প্রক্রিকার হয়। ष्मपद प्रक्रिय पारा हिर्पाद-हेक में प्रति हम्म ( प्रणीप प्राथमिक), ह्याउँ विदर्धन, क्राप्स জ্বাপান এই জালি ন্যুত্ত গাগে (৫০৮ বাবহার না করিবার এক সুবো-জাহারের বাবহার স্ভারের র সর অলি এ<sup>মনি প্</sup>রর করিল।

<sup>\*</sup> V.de, langeam, 1; 4.7.15.

ভগালিংটন কন্লারেক্স পাঁচটি দেশের নৌ-বল স্পরেক নিরন্তীকরণনীতি গ্রহণ করিয়া আন্তর্জাতিক নিরত্তীকরণ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ প্রতণ করিয়াচিল। আপাতদৃষ্টিতে ইহা খুব শুকু হপুৰ্ব মনে হইলেও প্ৰকৃতপক্ষে ইহা দেৱপ কিছু হিল 'ওয়াশিংটন কন- না। এই চক্তির শঠাদি জাপানকে ইক্স-মার্কিন নৌ-শক্তির কারেল'-এর দাকলোর ৬০ শাভাংশ রাখিবার অধিকার দিবার কলে প্রশাস্ত মহা-प्रतिमान मागदीय अकरल काभारतत रती शामा वकाय विकास कावन, জাপানের নৌ-বল প্রশান্ত মহাদাগ্রীয় অঞ্লেই দীমাব্দ ছিল। এই অঞ্লে ইংল্ড বা আমেরিকার পকে ভাগাদের নিজ মৌ-শক্তির ৬০ শতাংশ মৌ-বলও কোন এক সময়ে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে জাপানের আপাত্ৰটতে সাকলা প্রাধান্ত এই অঞ্চলে অক্র ছিল। অকুরপ আমেরিকা ও ইংলও -- সুলত ভাহা নহে পরস্পর পরস্পরের ১ে)- শক্তির ভয়ে ভীত হইবার কোন কারণ ছিল না। তত্তপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নৌ-বলের প্রাধান্ত বা জাপানের নৌ-বল ফ্রান্সের স্বার্থের পরিপন্নী ছিল না। আর মণেকারত দরিত্র দেশ ইতালির পক্ষে পেই সময়ে নৌ-শক্তির প্রতিষন্দিভার অবতীর্ণ চল্ডরা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্তরাং অপরাপর দেশের যে-কোন কারণে বা যে-কোন পরিমাণে নৌ-শক্তি হ্রাদের প্রস্তাব পকে মভাবতই গ্রহণযোগ্য ছিল। এই দকল কার্বে ওয়াশিংটন कन् मादिन भाक्तानां क विद्याहिन। किन्न.. वक्षां छ दिवं कदा अरहाकन रव, ফান্সের বিবোধিতা র ফলে ডেইয়ার, ডুবো-ছাহাঞ্জ, ক্রইজার প্রভৃতির সংখ্যা নির্ধারণ করা মন্তব হয় নাই। সর্বপ্রকার সামরিক নির্দ্তীকরণ সম্পূৰ্ণ সংক্ষণবাভে পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে না পারিলে কেবলগার যুদ্ধ-সমর্থ না চইলেও জাতাজের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা ত্রাস প্রাথমিক পরক্ষেপ হিসাবে ভরারপূর তত্ত সম্ভব ছিল না। এই কারণে ওয়াশিংটন কন্ফারেন্স প্রকৃত স্ফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিল একখা বলা চলে না। তথাপি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে এবং পরবভী দশ বংসর আর কোন নৃতন যুদ্ধ-ছাহাজ নির্মাণ করা হট্রে না, এট প্রতিশ্রুতির দিক্ দিয়া বিচাব করিলে ওয়াশিংটন কন্লারেন্স আংশুজাতিক নিবল্পাববুবের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, একলা খীকার করিতেই । हर्रहेड

প্রেনিভেট হার্ডি-১০ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মার্কিন প্রেনিভেন্ট কুলিজ (President Coulidate) ১৯২৭ ইন্টান্তে জেনিভা শহরে একটি বিভীয় কন্-

ফারেস আহ্বান করিলেন। ইতাও ছিল ওয়াশিংটন কন্লাকেল-এর হার একটি নৌ-শক্তি হ্রাস-সংক্রান্ত কনফারেল। এই কনফারেলে যোগ-(২) ছেনিভা নে-ক্রফারেল मानिय जन का का म, हेलानि, ध्यो बिर्छन ६ जामानिक आधार ('Geneva Naval জানাইলে ফ্রান ও ইভালি সেই আগন্তব প্রব্যাথান কবিল। Conference' 1927) ভয়াশিংটন কনফারেজ-এর কার্যকলপে দর্শ করিখা ইলালি ও ফান্স পहेजात्वहें का महिशा भिन (य. এইরপ কনফাতেস दावा आसर्कां किक নিরত্তীকরণের পরিকল্পনা কার্যকরী করা সন্তব নহে, কারণ, কেবলমাত্র মৌশক্তি হ্রাদ করিলেই নির্ব্তীকরণ সম্প্রার স্মাধান হইবে না। ইহা ভিন্ন নীগ-অব-ক্তাশন্স নির্জ্ঞীকরণ সম্পর্কে যখন অবহিত এবং সে বিষয়ে যথায়ধ ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত দেই অবস্থায় কেবলমাত্র পাঁচটি দেশের প্রতিনিধি-ইতালি ও ফ্রান্স বর্গের সম্মেশন যুক্তিযুক্ত নহে। সর্বোপরি ইতালি ও ফ্রান্স কর্তক আমন্ত্রণ ওয়াশিংটন কনফারেল-এর অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই বুঝিসে **শ্রে**ট্যাখান পারিয়াছিল যে, অপেকাকৃত তুর্বল রাষ্ট্রের স্বার্থরকার মনোবুলি বৃহৎ বাষ্ট্রগুলির নাই। একথাও ফরাদী ও ইতালীয় স্বকার স্প্রভাবে জানাইয়া দিতে বিধা কবিলেন না। ফলে, জেনিভা শহরে কেবলমাত্র মার্কিন, ব্রিটিশ ও জাপানী প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হইলেন। কনকারেন্স শুরু ২ইবার সঙ্গে সঞ্চেই ইন্স-মার্কিন মতানৈক্য দেখাদিল। ক্রমে ইহা এমন ভীত্র হইয়া উঠিল যে, জেনিভা কন্ফারেন্স সম্পূর্ণ বিকল হইল। আমেরিকা চাহিয়াছিল ক্রইজার (cruiser) এর সংখ্যা কোন দেশ কত বাখিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, কন ফারেলের বিফলতা-ইন্সাহিন প্কান্তরে বিশাল সামাজা বকার জন্ম ত্রিটিশ সরকারের প্রয়োজন विद्यम ছিল বিরাট সংখ্যক জুইজারের। প্রিটিশ প্রতিনিধি সেইজন্য চাহিলেন যে, ক্রইজারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করিয়া উহার আকার নিয়ন্ত্রণ করা হউক; এই বিষয় লইয়া ইল-মার্কিন প্রতিনিধিবয়ের মধ্যে মতানৈকা ক্রমে পরন্পর সন্দেহ ও বিবেরে পরিণত হইল। এই কন্ফারেন ভান্ধিয়া যাওয়ার পরও এই পরস্পর বিষেধ ও সন্দেহ কিছুকার উভয় দেশের দৌহার্দা শ্বুর করিয়াছিল।

জেনিভা নৌ-কন্ফাবেজ-প্রস্ত ইন্ধ-মার্কিন সন্দেহ ও বিধেষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ত্রিটশ প্রধানমন্ত্রী মাংক্ডোনাল্ড ১৯২৯ থ্রীষ্টানে আমেরিকা পরিভ্রমনে যাত্রা করেন , ইহাতে পরম্পর সন্দেহ ও বিধেষভাব আনেকটা দুরীভূত হইল , ব্রিটশ সরকার দেই স্থোগে লগুনে আমেরিকা, জাপেন, ফ্রান্স ও ইঞানিকে একটি কনজাবেকে অতের ন কলিকেন। ১৯৩০ খ্রীগাম্বের জাতুরাবি মানে এই সকল দেশের প্রতিনিধিগ্র লঙ্কে সমাব্য ইউলেন। এই ক্নফার্রক্স-এ ইক্সাম কিন অনৈকোৰ মীমাংসা ভটল, কিন্তু ফুক্টেলজির মধ্যা যে মভ নৈকা দেখা দিল केराद भ्रमासान कटा भ्रमाद हरेल मा। हेरल छ । बारमिद कार कराम (अ)-असि ম্পুলিয়াত ডুবে-জ'চাজ বৃশ্বিবার অধিকার <del>অ</del>পুন স'ভ হ্যাসর সম্মেলন Condon Naval কবিল। ইংলণ্ড ফুন্ত আক'র জুইকারের সংখ্যা এবং Diarmament আমেরিকা বৃহদাকার জুইছারের সংখ্যা বাডাইবার অধিকার Conference, 1930) প্টেল। এই তুই দেশের মেট সংখাক কৃইছণেরে বহন কমতা (Tonnage) অবশ্ব সমান বহিল। লঙ্নে হ'ক্বিড় চুক্তির শতামুদারে ১৯৩৬ এটি দ পর্যস্থ পাক্ষরকারী দেশগুলি জাপান, বিটেন ও আমেরিকা যুক্ত জাগালের সংখ্যা আর বৃদ্ধি কবিবে না বলিয়া প্রতিশ্রত হইল। কিন্তু ক্র'ন্স ও ইতালির বিবাদের মীমাংসা দছত হইল না ৷ ফ্রান্স ইতালির সমপরিমাণ নৌ-শক্তি রাখিতে রাজী হইল না, কাবণ ফ্রান্সের দমান নৌ-বল রাখিবার অধিকার পাইলে ভূমধাদাগরে ইতালি নিরঙ্গুণ প্রাধান্ত বিস্তার কবিতে সমর্থ হটবে। তদুপরি ফ্রান্সের সামাঞ্য ককার জন্ম যে পরিমাণে নৌ-বল প্রয়োক্তন ইতালির ভাতার প্রয়োজন ছিল না। স্তরাং ফ্রান্স ইতালি অপেকা অধিক নৌ-শক্তি বাথিতে চাহিল। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবয় ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা বক্ষার দায়িত গ্রহণ না কবিলে ফ্রান্স ইতালিকে সমপরিমাণ নৌ-শক্তি লওন চুঙি (London Treaty) বাখিতে দিতে রাজী হইল না। ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের পক্ষে ভূমধাদাগরের নিবাপতা রক্ষার প্রতিশৃতি দান করা সম্ভব হইল না। ফলে, ইতালি ও ক্রান্সের বিবাদের মীমাংদা অদস্তব হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত উভয় দেশ লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে অধীকৃত হইন। ইতালি ও জ্ঞান্স এই চুক্তি স্বাক্তর করিতে অধীকার করিলে জাপান, ইংগণ্ড ও আমেরিকা আত্মরকার জন্ম প্রয়োজন হইলে পূর্বে নোটিশ দিয়া নৌ-শক্তি বাড়াইতে পারিবে—এই শর্তটি লণ্ডন চুক্তিতে (১৯৩০) যোগ করিতে বাধা হইল। ফলে, লণ্ডন কন্ফারেন্স-এর নিবল্লীকরণ-নীতি তেমন কার্যকরী হইল না।

লণ্ডন চ্ক্তি স্বাক্ষরিত হইবার অব্যবহিত পরে তুরস্ক ও গ্রীদ পরশার নৌ-শক্তির এগালোরা প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে এগালোরা প্রোট্যোকোল (Angora Protocol) নামে এক চ্কি স্বাক্ষর ্নতং-৩০ প্রীষ্টান্দের পৃথিবীর আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সংগ্রলন ব্যর্থ হইলে নিরস্ত্রীকরণ বাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আন্তরিক সেগার অভাব এই কথাই প্রমাণিত হইল। জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ সংগ্রেলন ত্যাগ করিয়া ঘাইবার পর জার্মানি যথন ভার্গ ই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি উপ্পেক্ষা করিয়া পুনরায় অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরস্ত্রাম বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিল তথন ব্রিটিশ সরকার জার্মানির সহিত একটি নৌ-শক্তি-সংক্রান্ত চুক্তি স্থাক্ষর করিলেন (Anglo-German Naval Agreement, June 18, 1935)। এই চুক্তি অন্থারে ব্রিটিশ ইল-জাথান নৌ-চুক্তি সরকার জার্মানিকে ব্রিটিশ নৌ-শক্তির ও শতাংশ পরিমাণ ১৯০৫, জুন, ১৮ নৌবহর বৃদ্ধি করিতে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জাহাজ প্রস্তুত্রের অধিকার দানে স্বীকৃত হইলেন। জার্মানি কর্তৃক এককভাবে ভার্মাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া চলিবার কার্যে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন ১৯১৯ প্রিটাপে জার্মানিকে প্রয়োজনের অভিরিক্ত পদানত করিয়া রাথিবার প্রায়ক্তিরম্বরূপ মনে করা ভুল হইবে না। যাহা হউক, ব্রিটিশ সরকার সন্মুখীন পরিস্থিতি মানিয়া লইবার ও ব্রিটিশ স্বার্থব্যক্ষার জন্তই এইরূপ করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য।

ঐ বংশবেই লণ্ডনে জাপান, আমেরিকা, ক্রান্স ও ইতালির প্রতিনিধিবর্গ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্দের পূর্বে দর্বশেষবারের মত নৌ-শক্তি হ্রাদের চেষ্টায় সমবেত হইলেন। এই সম্মেলনে জাপান নৌ শক্তি ব্যাপারে অপরাপর শক্তিবর্গের সমপ্র্যায়ভুক্ত হইতে চাহিল। কিন্তু এই দাবি অপরাপর দেশ স্বীকার করিল না। হিটলারের নেতৃত্বে জার্যানি রাইন অঞ্লে পুনরায় সেনানিবাদ প্রভৃতি মাপন করিয়া ভার্সাই-এর চুক্তির শউ ভঙ্গ করিলে লওনে সমবেত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ অন্তর্গন্ত বা নৌ শক্তি হ্রাসের নির্ক্তিতা বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক ইংলও, আমেরিকা ও ক্রান্সের প্রতিনিধিবর্গ ১৯২১-২২ ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত নৌচ্ক্রির মেগ্রাদ শেষ হইয়া গিয়াছে বিবেচনায় পুনরায় ভালাদের পরস্পর নৌ বলের অন্ত্পাত্ত পূর্ববৎ রাখিতে এবং জালাজ নির্মাণে পরস্পর পরস্পরকে নৃতন তথ্যাদির আদান-প্রদানে স্বীকৃত হইয়া একটি চুক্তি यांक्य कदिलान (२०१म मार्ड, ১৯०७)। किंग्र क्षांनान दह वाखन (नो-मत्यावन 3234-35 pिक चाक्त कविरत ताली रहेन ना, উপत्र s >>>> श्रे श्रीहारमद নৌ-চুক্তি (ওয়াশিংটনে স্বাক্তিত) ও ল্ডন চুক্তির (১৯৩০) মেয়াদ ১৯০৬ প্রীষ্টান্দের ভিদেম্বর মানে শেষ হইবার দক্ষে সক্ষে উহার শর্তাদি মানিতে বাধা গাকিবে ना अक्षा लाहें जाद का ना है या किल।

এইভাবে ১৯০৫-০৬ ব্রাষ্ট্রামের লওম নৌ-সন্মেলন বার্থভায় পর্যস্থিত হালে।
ইকার অল্পকালের মধোই ইওবেপীয় দেশসমূহ জানানি ও ইডালির একক
অধিনায়কজের 'যুদ্ধ দেতি' মনোভাবের পবিচয় লগত কবিল। নির্ভাকরণের প্রশ্ন তথ্য নিছক বাতুলভায় পরিণত হইল।

লীগ-অব-স্থাশন্স ও আন্তর্জাতিক শান্তি (League of Nations & World Peace): আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে নীগ-অব-ক্রাশন্স-এর দারির যেমন ছিল ব্যাপক তেমনি কঠিন। আন্তর্জাতিক শান্তিরকা চইতে আর্ভ করিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, লীগ চুক্তি-ভঙ্গকারী দেশের বিক্রেছে যথায়থ অথ নৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা অবন্ধন, মাতেট্ আন্তর্জাতিক সংস্থা রাজ্যগুলি পরিচাসনা ও পরিদর্শন, অর্থ নৈতিক, সামাজিক হিসাবে লীগের উদ্দেশ্য ও মানবভার কার্যাদি—দ্ব কিছুই লীগের কর্তব্য-কার্যেও গায়িব: তালিকাভুক্ত ছিল। এই সকল কার্যকলাপের মাধ্যমে দৌহাদি-পূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়িয়া ভোলা, পৃথিবীর বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর দাবিত্যা, তুংথত্র্দশা মোচন, স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি আন্তর্জন প্রত্তিব বহুবিধ উদ্দেশ্য লইয়া লীগ-অব-ন্যাশন্স গঠিত হইয়াছিল। এই সকল উদ্দেশ্য নিদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পন্থাওলি লীগকে অকুসরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

- (১) আন্তর্জাতিক শাস্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বিবদমান দেশগুলির মধ্যে আলোচনা, মধামতা, দালিশী প্রভৃতির মাধ্যমে বিবাদের মীমাংদা করা, আন্তর্জাতিক শান্তিক বিচারালয়ের মাধ্যমে এবং লীগের এ্যাদেম্বলী ও কাউন্সিক্ষার উদ্দেশ্যে করা করে পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিক বিবাদের অবসান ঘটান আলোচনা, মধারতা, ছিল লীগের দায়িত্ব। এই সকল দায়িত্ব কিভাবে পালন করা সালিশী প্রভৃতি
  হইবে ভাহা লীগ চুক্তিপত্রে (League Covenant) বর্ণিত ছিল।
- (২) আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরম্পর বিবাদ-বিদংবাদের অবদান ঘটাইয়া যুদ্ধ বাধ করাই লীগের একমাত্র উদ্দেশ ছিল না, আন্তর্জাতিক নিরাণন্তা রক্ষার জন্ত আক্রমণকারী দেশকে উপযুক্ত শান্তিদান করাও ছিল লীগের কর্তব্য-কার্ধের অন্যতম।

  প্রত্যেক দেশের দীমার নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, বহিরাক্রমণ হইতে
  প্রতি রাষ্ট্রের নিরাণন্তা
  নিরাপত্তা ক্ষম হইলে বা ক্ষম হইবার আশকা থাকিলে লীগ রাষ্ট্রের শান্তিব ব্যবহা কাউন্সিল উচা রোধ করিবার যথায়ও উপায় ও ব্যবহার নির্দেশ
  দিবে। এখানে উল্লেখ করা ঘাইতে পাবে যে, আন্তর্জাতিক 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' বৃক্ষা

করা লীগ-অব-্তাশন্ধ-এর প্রধান দায়িত্ব চইলেও লীগ চ্কিপত্রের কোন স্থানে বিশক্তি ( Peace ) শক্তির উল্লেখ করা হয় নাই

- (৩) আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজার রাথিতে চইলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অন্তর্গন্ধ, নৌ-বল ও স্থানিক দাজ-দর্জামের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন, একথা উপলব্ধি করিয়া আন্তর্জাতিক নিরপ্রীকরণ নীগ-অব-ন্যাশন্স্ এর আহজাতিক অন্তর্গন্ধ প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। এই ধরনের নির্যাপত্তার ক্ষ্ম প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে পারিলে একদিকে ঘেমন আন্তর্জাতিক নিরপ্রীকরণ নিরাপত্তা বজায় রাথিবার পথ সহজতর চইবে, তেমনি অপর দিকে অযথা এক বিশাল বায়ের বোঝা হইতে প্রত্যেক দেশ বক্ষা পাইবে। এই ভাবে অর্থের অপচয় বন্ধ করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের জীবন্যাতার মান বৃদ্ধি, দারিন্ত্রা ও অক্ষতা হইতে মৃক্তিলাত প্রভৃতি স্থভাবত্ট সহজ হইবে।
- (৬) নীগের চুক্তিপত্ত ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির অংশ হিদাবে দল্লিবিষ্ট হইয়াসার অঞ্চল, ডানজিন্ ছিল। এই ফ্রে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি রক্ষা করা
  শহর ও মাতেট্ সীগের দায়িত্বের সম্ভর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে দার অঞ্চল
  অঞ্চলতি
  পরিদর্শনের কাজ
  হইয়াছিল। ম্যাতেওট্ অঞ্চলগুলির শাদনকার্থের পরিদর্শন
  অধিকার ও লীগের উপর লক্ত ছিল।
- (৫) বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘূ সম্প্রদায়ের সমস্যা আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের
  অক্তর্য প্রধান কারণ। এজন্য প্রভ্যেক দেশের সংখ্যালঘূ
  সংখ্যালঘূ সম্প্রদায় যাহাতে ন্তায়্য ব্যবহার ও সম-অধিকার পাইতে পারে
  সমতাপ্রাপ্ত লীগ প্রয়োজনীয় ব্যবহা অবলম্বনের বা নির্দেশদানের
  ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিল।
- (৬) সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে নৃত্য জ্ঞান, নৃত্য ধারণা প্রাকৃতি
  সাংস্কৃতিক, মর্থ- প্রত্যেক দেশকে সরবরাত করিয়া, নানাবিষয়ে আলাপ-আলোনৈতিক, বৈঞানিক চনার বাবস্থা করিয়া লীগ-অব-লাশনস্ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে
  আলোন-প্রদানের মাধাম পরক্ষার নিউর্শীল ও প্রক্ষার প্রথান্ করিয়া তুলিবার চেঠা
  করিয়াছিল। এইভাবে লীগ-অব-লাশনস্ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার
  আদান-প্রদানের মাধাম ভিল।

লীগের কার্যকলাপ (Activities of the League ): নিরাপরা রক্ষার কার্যাদি (Activities for the Preservation of Security): প্রতিধের শান্তি-চুক্তি থাকরিত হইবার পর হইতে বিশীয় বিলয়কের পূর্ববিধি মেটে ১৮টি কেরে আন্তর্জান্তিক শান্তি ও নিরাপরার বিল্ল ঘটিবার কারণ উপন্থিত হইমাছিল। অবহা সকল কেরেই সমস্তার জাউলাভা সমপ্রিমান ছিল না। যাবে ইউক, নিম্নলিখিত কেরে আন্তর্জ,তিক শান্তি ও নিরাপরা বিনাশপ্রাপ ইইয়া মুক্ত স্থিবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। এঞ্জির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লীগ নিরাপরা কলা করিছে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কয়ের লীগ অসহার দশকের ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছিল।

লীগ কাউন্সিলের সন্মুখে সর্বপ্রথম যে ঘটনাটি উলম্পেত হইলাছিল উল 'এস্কেলি ঘটনা' (Enzeli Affair) নামে পতিচিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাবের কল নৌবছর কাম্পিয়ান অঞ্লে এঞ্জেলি বন্দরের উপর গোলাবর্ষণ করিলে পারস্থ সরকার লীগ কাউন্সিলের নিকট সাহায্য প্রাথনা করেন। শুধু ভাহাই নহে, পারশু সরকার রাশিয়ার সহিত স্বাদ্ধি এবিষয়ে আলাপ-আলোচনাও চালান। শেষ পর্যন্ত লীগ কাউন্সিলের কোন কিছু করিবার পূর্বেই পারেস সরকার ও কৃশ সরকার এই ব্যাপার মিটমাট করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ বংসরই (১৯২०) छ्टेएकन ७ किन्साएउत मसा कासाछ बीलप्क (২) আলাও দ্বীপপুত্র- (Aaland Islands)-এব আধিপত্য বইয়া বিবাদ দেখা সংক্রান্ত বিরোধ দিলে ইংল্ণের মধাস্থভায় এই উভয় দেশ লীগের দদত না হইলেও তাহাদের বিবাদটি মীমাংসার জন্ত লীগ কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিল। লীগ চুক্তিপত্তের শতাত্মধাবে লীগের সদস্ত ভিন্ন অপরাপর দেশের এই ধরনের বিধাদের মীমাংসা লীগ কাউন্সিলের করিবার অধিকার ছিল না। স্তত্যং লীগ আন্তর্জাতিক বিচারালয় তথনও গঠিত হয় নাই বলিয়া কয়েকজন আইনজেব একটি কমিটি নিয়োগ করিল। এই কমিটির স্থপারিশ অনুসারে লীগ কাউন্সিল এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলে উভয় পক্ষ অর্থাৎ কিন্ল্যাও ও স্থইডেন তাহা মানিয়া লইল। ১৯২০ প্রীষ্টাবে নবগঠিত আর্মেনিয়ান প্রজাতত্ত্ব (৩) আমেনিয়ান ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ আদল্প হইয়া উঠিলে লীগ-অব-ভাশন্স্-এর প্রকারস্ক-সংক্রাপ্ত মাধ্যমে উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ঘটন1 কিছু করিবার পূর্বেই আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র তুরন্ধ কর্তৃক অধিকৃত হইয়া যায়।

পর বংসর (১৯২১ শ্রী:) টিউনিসিয়ার অধিনাসীদের এক শ্রেণীর লোককে ফরাসী সরকার ফরাসী নাগরিক বলিয়া গণ্য করিয়া ভাহাদিগকে কোসী সেনা-বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করিলে ইংলও ইহার প্রতিবাদ করে। কারণ, ইংলও এই সকল লোককে ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া দাবি করিত। শেব পর্যন্ত এ বিষয়ন্ত আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মীমাংসিত হইবার পূর্বেই ইংলও ও জান্স এই বিবাদ মিটাইয়া লয়। ঐ বংসরই আর্মানি ও পোল্যাওের মধ্যে দীমারেখা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে দীগ কাউন্সিল এই তুই দেশের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দেয়। জার্মানি ও পোল্যাও দীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দেয়। জার্মানি ও পোল্যাও দীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দেয়। জার্মানি ও পোল্যাও দীগ কাউন্সিলের দিন্ধান্ত মানিয়া লয়।

লীগ-অব-ভাশন্স স্থাতি প্রাণি প্রতি বিবাদ, জার্মানি ও পোল্যাত্তের বিবাদ, দার্বিয়া ও আলবেনিয়ার ছন্দের মীমাংদা করিতে দমর্থ হইয়াছিল। এই দকল বিবাদের মীমাংদায় দামরিক শক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় নাই, একমাজ দার্বিয়ার ক্ষেত্রেই দামরিক শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন প্রয়োজন হইয়াছিল।
ইহা ভিন্ন বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবোধে উদ্বৃদ্ধ সংখ্যালঘু
(৬) লীগের জ্বণরাণর
কর্মাদি
ইহা ভিন্ন বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবোধে উদ্বৃদ্ধ সংখ্যালঘু
দক্ষদায়, Mandated স্থানসমূহ এবং ডানজিগ্, দার অঞ্চল,
দার্দানেলিজ ও বস্কোরাদ প্রশানী-সংক্রান্ত নানাবিবয়েও লীগঅব-ভাশন্স গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন, আফিং
বাবসায়, ক্রীভদাস বাবসায়, শ্রমিক সমস্তা প্রভৃতি নানাবিষয়ে এবং অব্রিয়াকে অর্থনৈতিক সংকট হইতে উদ্ধার করিবার ব্যাপারে লীগের অবদান নেহাৎ কম
ভিল্প না।

কিন্তু যে-সকল ঘটনায় লীগের শক্তির প্রকৃত পরিচয় দানের প্রয়োজন হইয়াছিল দেই সকল ক্ষেত্রেই লীগের চর্বলভা পরিক্ট হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্নলিথিত ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে লীগের অধাফলা আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্রা বক্ষক সংস্থা হিদাবে উহার বার্থভার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(৭) ১৯২০ খ্রীসীম্বে কর্ফ্ ঘটনায় (Corfu Incident) লাগের প্রক্ত শক্তি কতটুক ভাগা বৃদ্ধিতে পারা গেল। ঐ বংশর গ্রীস ও আলবানিয়ার সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রনৃতদের সভার অধিবেশন গ্রীসে যথন চলিতে-ছিল তথন ঐ সভার সদত্ত ই ভালীয় দৃত ছনৈক জেনারেলকে গ্রীসের রাজাসীমার মধ্যে হ্লা করা হয়। ইভালি এজন্ম ক্তিপ্রন কানি কবিবে গ্রীস সরকার ইলা

করিছে অফ্টকিন্ত হন। ইভালি গ্রীদের কর্মে নামক শীলাইর
করিছে বটনা

উপর গোলা বর্ধন করে এবং উলা দখল করিয়া লয়। এই
ব্যাপার ল্টফা লীগ কাউন্সিলের নিকট অভিযোগ করা হলাব মুদে বিনি লীগের
অধিকার অফ্টাকার করেন: শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কেলের রাইন্তগণের যে সভা
গ্রীপে অফ্টিত হইগাছিল সেই সভা গ্রামের উপর এক বিবাট অক্তের ক্তিপ্রম
চাপাইয়া দিলে গ্রীস ভালা দিতে বাধা হয়। ইভালি কর্ছক লীগের বিচারক্ষমতা
সাধীকার লীগের ত্র্বলভার প্রিচায়ক সন্দেল নাই।

- (৮) ইরাক ও তুরম্বের মধো সীমারেথা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে লীগ একটি 'লীমা নিধাবণ কমিশন' (Boundary Commission ) নিবৃদ্ধ করে। মন্থল (Mosul) নামক দেলাটি লইয়া এই বিবাদের স্পষ্ট হইয়াছিল। এই কমিশন যথন কার্যে বত ছিল ঐ দময়ে তুরম্বের মধীন কৃষ্ণ নামে এক কর্ধর্য জাতি বিল্রোহী হইয়া উঠে। তুকী দরকারে এই বিল্রোহ দমন করিতে আবস্ত কবিলে কুর্নগণ ইরাক ও তুরম্বের ইবাক-তুরম্বের দীমান্তে পলাইয়া আদে এবং দেখান হইতে দীমান-দংক্রান্ত বিবাদের তুকী দৈওদের দহিত থণ্ড্যুছে প্রবৃত্ত হয়। লীগ-অব-ল্যাশ্রনশ্ শান্তিপূর্ণ মীমান্দা একটি শিতীয় কমিশন নিযুক্ত করিয়া এই বিল্লোহ-দংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং এই দকলের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত ইরাক ও তুরম্বের দীমা নিধারিত হয়। বিটেন, তুরম্ভ ও ইরাক এই নিধারিত দীমা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি-দম্বলিত এক চ্কি শাক্ষর করে (১৯২৬)।
- (৯) গ্রীদ ও বুলগেবিয়ার মধে। প্রায়ই পরস্পর আক্রমণ ও দীমা লক্ষন
  চলিতেছিল। ১৯২৫ খ্রীপ্রান্ধের অক্টোবর মাদে একজন গ্রীক দেনানায়ক ও জাঁহার
  একজন অন্তর এইরূপ এক ঘটনায় প্রাণ হারাইলে গ্রীদ বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে
  দৈল্য প্রেরণ করে। লীগ-অব-ভাশন্দ এই বিষয়ে ভদন্তের
  নাম ও ব্লগেরিয়ার
  পর গ্রীদকে দৈল্য অপদারণে এবং বুলগেরিয়ার দীমা লক্ষনের
  বল্পর মামাংসা
  অপরাধে ক্ষতিপ্রণ দানে বাধ্য করে। গ্রীদ অবশ্র এই দকল
  মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তুই বংদর পূর্বে ইভালি যথন গ্রীদের দীমা লক্ষন
  ক্রিয়াছিল তথন লীগ-অব-ভাশন্দ্ এইরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই বলিয়া
  শ্রীদ স্বভাব হই লীগ-অব-ভাশন্দ্ এই আমু বিচার দল্মে বীত গ্রন্থ ইইয়াছিল।

- ১০) নিগ্রানিয়ার সরকার পোলাতের বিজকে যুক্তর প্রথম পদক্ষেপ হিদাবে নিগ্রানিয়ার দরকার পোলাতের বিজকে যুক্তর প্রথম পদক্ষেপ হিদাবে নিগ্রানিয়ার 'বৃদ্ধ পরিছিতি' (State of War) ঘোষণা করিলে নীগ-পোলাতের নাম থব-জ্ঞাপনন্-এর হস্তক্ষেপের ফলে উহা প্রকাশ যুদ্ধে পরিণত আদল বৃদ্ধ হটেতে পারে নাই। এই চুই দেশে তথাপি মনোমানিল বহিমা বাধাদান নিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি নীগ-অব লাশন্স্-এর তৎপরতায় দ্ব হইয়াছিল।
  - (::) ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সামাজ্যবাদী শক্তি জাপান মাঞ্টিয়া দখল করিলে সাঁগ অ'লাণ-মালোচনা-মধ্যস্থতা প্রভৃতির মাধ্যমে জাপানকে নিরস্ত করিতে চাহিল। লীগ চুক্তিপত্ত অনুসারে জাপানের বিরুদ্ধে লীগ-অব-গ্রাশন্দ্-এর শান্তিগ্লক বাবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল, কারণ চীন জাপানের তায়-ই ছিল লীগের সদস্য-রাষ্ট্র। জাপান বেচ্ছাকৃতভাবে লীগ-চুক্তিপত্র ভঙ্গ করিয়া মাঞুরিয়া 'মদিকার করিল এবং দেখানে মাঞ্কুয়ো সরকার নামে এক উাবেদার সরকার গঠন করিল। শাক্রিয়া দখল (১৯০১) শীগ কাউন্সিল জাপানকে মাঞ্বিয়া হইতে দৈল অপদারণের জাপান বছ ক নির্দেশ দিলে এবং জাপান তাহা অগ্রাহ্য করিলে লীগ লও লিটনের নেভূত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত কবিল। এই কমিশন ১৯০২ খ্রীষ্টান্দের নভেম্বর মাদে এক দীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল কভিলে স্থদীর্ঘ আলোচনার পর লীগ জাপানের উপর দোষা-রোপ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। জাপান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। লীগ কাউন্সিল জাপানের অক্তায় আচংগের নিন্দা কবিয়াই কান্ত ছিল, জাপানের বিক্তমে নীগ চুক্তিপত্রের ষোড়শ শর্ভান্তবায়ী কোন শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলঘনে অগ্রসর হয় নাই। যাতা ৪উক, কাণান ও লীগের মধ্যে বিবোধের সৃষ্টি হইলে জ্ঞান নীগ-অব-ক্তাশনন্-এর দদ্ভাদ ভাগে করিয়া লাগের ত্বলভা স্পষ্টভাবে প্রয়াণ কবিয়া দিল।
  - (১২) ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার (১৯০৬) এবং লীগের বিভিন্ন
    সদস্যের স্বার্থনিন্দ্রির উদ্দেশ্যে অযথা কালকেপ লীগের সকর্ষণ্যভার চরম দৃষ্টান্ত হিদাবে
    উল্লেখযোগ্য। ইতালি ও ইথিওপিয়ার হন্দ্র ১৯৩৪ খ্রীগ্রান্তে ইতালীয় সোমালিল্যাও
    ইতালি ভতুক ও ইথিওপিয়ার দীমায় ওয়াল ওয়াল (Walwal) নামক স্থানে
    ইথিওপিয়া
    ইথিওপিয়া
    ইথিওপিয়া
    ইথিওপিয়া
    ইথিওপিয়া
    ইথিওপিয়া
    ইথিওপিয়া
    ইথিওপিয়া
    ইথিওপিয়ার
    ইথিওপিয়া
    ইথিওপিয়ার
    ইথিওপিয়ার

1

ফলছরপ ১৯৩৬ ব্রীষ্টাফে মুদোলিনি সমগ্র ইবিওলির জয় কবিয়া লইলেন বাজালির ইবিওলির বাজা হেইলে দেলাদি লীগের অধিবেশনে ওপদি হ হইমা দীগের দাহায়া প্রার্থনা করিলেন। লীগে ক উদ্দিন কড়ক বাজারারা হেইলে দেলাদিকে লীগের সদস্ত বলিয়া প্রীকার করা হলাল বাটে, কির ইংলালের বিজতে কেনে বাবস্থা অবল্যন করা দন্তন হইলানা। ইবিওলিয়াকে লাগের সদস্য হিলাবে স্বীকার করিলে ইকোলি লীগে ভাগে করিয়া গেল। ইহার রই বহদর পর রিটেন ও ফ্রান্স মুদোলিনি কর্তৃক ইলিওলিয়া অধিকার আছাই নিকভাবে স্বীকার ক্রিমা লইলে লীগাজার প্রান্তন্তন অকর্মণ ভা ও চরম স্বর্ধলভা পৃথিবীর জনস্মান্তন্তন মিকট পূর্ণমান্তার প্রকাশ পাইল। এই সময় হইভেই লীগাল্যন-ভাগ্নন্ত্র অক্তির একপ্রকার বিল্পুর হইয়া গেল।

ইহার পর ক্লেনে জেনারেল ফ্রান্টো তর্গকরে প্রজাতাত্তিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত্ত করিয়া স্বহত্তে শাসনক্ষমতা গ্রহণের জন্ত অভবিরোধ শুক করিলে একক অধিনায়ক থা-ধীন জার্মানি ও ইতালি ফ্রান্টোর পক্ষ অবলহন করিল। ক্লেনীয় সরকার লীস-অবভাশন্দ্-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোন কা্মকরী স্বাহা্য পাইলেন না।
লীগ কাউলিল কতকগুলি প্রভাব পাস করিয়াই সম্ভই রতিল। জেনারেল ফ্রান্টোর জ্যালাতে একক অবিনায়কত্বের জন্ম ঘটিল, সঙ্গে সক্ষে লীগ-অব-ভাশন্দ্-এরও
প্রভাব ঘটিল।

লীগ-অব-ল্যাশন্স-এর মূল্যায়ন (Worth of the League of Nations): লীগ-অব-ল্যাশন্স নানকোরণে বিফল্ডায় প্রথমিত হইয়ছিল,
কিন্তু উহার অবদানও যে একেবারে ছিল না, এমন নহে।
আহজাতিক আমর্ল ও প্রথমত, লীগ পৃথিবীর জনস্মাজকে আন্তর্জাতিক সমায়,
উদ্দেশ্য সম্পর্কে
কাহেলালার কাই
ভূলিয়াছিল। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সমস্তা, আন্তর্জাতিক পরিভূলিয়াছিল। পৃথিবীর জনসাধারণকে মনোঘোগী করিয়া তুলিয়া নিছক জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে আন্তর্জাতিকভার প্রয়োজনে কতক পরিমাণে দমন করা উচিত এই
ভিলাই দিয়াছিল। লীগ-অব-ল্যাশন্ম-এর অবদান ঘটিলেও লীগ প্রচারিত
আন্তর্জাতিক আন্তর্গ ও উদ্দেশ্যের প্রভাব আ্যিয় লাভ করিহাছিল।

ষিতীয়ত, লীগ-অব-আশন্স্ পূর্ববর্তী কুটনৈতিক আদান-প্রদানের ব্যাপারে ও

এক নৃতন অভিজ্ঞতার হৃষ্টি করিবাছিল, অ ন্তর্জাতিকক্ষেত্র বিভিন্ন দেশের বিবাদ-বিদংবাদ লীগ চ্জিপত্রে সম্প্রিবিট ক্তকগুলি নীতির উপর ভিত্তি আন্তিনাতিক সমস্তা সমাধানের সংসা ক্রিয়া মামংশার বাবন্ধা এবং লাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিসাবে লীপের মাধামে বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সমস্তার সমাধানের अभिग्रहा । प्रशेष्ट्रव অভিনবর ও গ্রহ পদ্ধতি নির্বাহণ করিয়া নীগ-অব-ভাশনস এক অতি জন্মর দৃষ্টাম্ব রাখিয়া গিয়াছিল। বিভায় বিশ্বর্যের পর প্রাঞ্জীত সম্মিলিত জাতিপঞ্জ ( United Nations ) লীগের অনেশ ও সংগঠনের অনুবৃত্তি, একবা অনুস্থীকার্য।\* व्या एका छिक भगरा (यद धारना व्याष्ट्रिक व्याप्टीन शहराविक भीरमध मरमर्थन । कार्यभक्ति, উদ্দেশ্ত ও আদর্শ ছিল যেমন অভিনব, উহার প্রভাবও ছিল ভেমনি ব্যাপক ও স্বায়ী।

मीरभन्न वर्ष रेनिडक, সামাজিক ওম্বেষ্টার कार्यानित अव इ

তৃতীয়ত, লাঁগ উহার দামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনেবতার ক্রানির ছারা প্রিবীর জনসাধারণের সন্মুথে এক চমংকার এবং অভিনর অভিজ্ঞতার দুঠান্ত বাবেল সিলাছিল। সাওজ তিক সম্প্র নিৰ্বারেশ সাধারণ মামুদকেই যে মূল ভিত্তি হিনাবে ধরিখা লইতে হইবে, এই শিক্ষাই লীগ-অব-জাশনস প্ৰবৰী মুগের জ্ঞ

বাখিয়া গিয়াভিল। স্বভাগতিক ঐকোর च्या १ वर्ष

भर्वत्यत्व, উत्तय कदा क्षायाक्रम (य. नौग-चर-ग्रामनम প्रितीत দকল অংশের রাষ্ট্র ও জনসাধারণকে পথিবার মল ঐক্য সম্পর্কে সচেত্র কবিয়া দিয়া আত্মকাতিক তার পথ প্রশস্ত কবিয়াছিল।

জাগ-অব লাশন স্-এর নাগুড়া (Failure of the League of Nations): (উপত্রিউক ক্ষিকারিতা) সংগ্রেও লগৈ-অব-লাশন্স্ প্রকৃত সাক্ষ্য লাতে সমর্থ হয় মাট, কারণ এই প্রতিষ্ঠানের কাতকগুলি সংলাত ভ্রণত হা ছিল।

\*"The ideals which it (League) sought to promote, the hopes to which it gave rise, the methods it devised, the accounts it created, have become essential part of the political thinking of the civilized world and their influence will survive until mankind enjoy a unity transcending the divisions of state and nations

Whatever the fortunes of the United Nations may be, the fact that, at the close of the Second Word War, i's or . I shount was desired and approved by the whole community of civilized propies must stind to fature generations as a vindication of the men who planned the League." Watler, vide Langsam, pp. 55-56.

প্রথমত, এই প্রিষ্টেনর কার্যাদি প্রাক্ষ্কভাবে চালাদ্ভির। অভাগান্ট লীলের বাধ্যার লাগ্নের রাজন্ম এর ভানিল্থ স্বাক্তির দেশোটে এমন কার্যাং(১) প্রীক্ষা-মুবক প্রতিষ্ঠান ব্যাস্থা ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানকে কান্তিবাই করিয়া তুলিবার প্রয়োজন কেই তেখন উপ্রাক্তিকরে নাই।

ছিতীয়ত, জাতীয় থাথের সমুখে আন্তঞ্জাতিক স্বাৰ্থ তাগে কবিনার মত মনে বৃত্তি তথন কোন দেশেরই ছিল না। জাতীয় স্থাপের থাওের থাওের কিলাক দেশ লাগের স্ভাপি ও লীগেঃ মূল নীতির স্থাপের পরারহ অবমানলা করিতে ছিলাবোধ করিত না। জাতীয় সাধিভৌমাবের মার্থের পরারহ অবমানলা করিতে ছিলাবোধ করিত না। জাতীয় সাধিভৌমাবের মার্থের পরারহ কলে নীগের প্রতি আবত্ত আন্তর্গতা তারাদের জারিতে পারে নাই।

ভূতীয়ত, লীগ হতাত মাকিন মুক্তবাট্টের অপদরণ এবং প্রথম নিকে বালিয়া ও
ভাষানিকে উহার সনস্পদভূক না করা আন্তর্জাতিক মুখ্যা হিদাবে লীগের গুরুত্ব
বহল পার্মাটেন হাদ পাইমাছিল। মাকিন মুক্তরাট্টের প্রেমিডেন্টে
(৩) সকল গৃহহ
ভিইলদন ছিলেন লাগ-অব লাশন্দ্ এর প্রস্তা। কিন্তু প্রথমেই
মাকিন মুক্তরাষ্ট্র লীগ-অব-লাশন্দ্-এ যোগদানে অস্বীকার করিলে
লীগ-অব-লাশন্দ্ অনেকটা ছুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, বলা বাহলা
১৯২৫ প্রীষ্টাম্মে লোকার্ণো চুক্তি ছারা ভাষানিকে এবং ১৯০৪ প্রীষ্টামে রাণিয়াকে
লীগের সদস্থভূক করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯০০ প্রীষ্টামে জার্মানি ও জাপান লীগ
লগাগ করিয়া গোলে উহা পুনরাম ক্ষুত্রপরিদর হইয়া পড়িল। লীগের ইতিই দে কোন
সময়েই পৃথিবীর সকল বৃহহ দেশ ইলার মনস্পদভূক ছিল না। ইহা লীগের ছুর্বলতা
কর্পা বিক্লকতার অন্তর্জম ক্রেন হিদাবে বিক্রো।

চতুপতি, জাপান কর্তৃক মাকুরিয়া স্মাক্রমণ ও অধিকার, ইতালি কর্তৃক আবিনিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার এবং উত্তর্গেরে লীগের বার্থতা পৃথিবীর সর্বর এই ধারণারই স্পষ্ট কার্যাছল যে, বৃহৎ রাষ্ট্রের বিক্তন্তে কোন কার্য-াগিগার করী ব্যবস্থা অবল্যনে লীগ সম্পূর্ণ অক্রম। ফলে লীগের কার্য-লাগিবারিতা সম্পর্কে স্বরু সন্দেহ উপজাত হইয়াছিল। ইহা সম্মেহ

পঞ্চমত, कामकि माधावन दिवस छित्र छक्रद्रभून मकन विवास को डिमिलाइ

সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসভাততাবে গৃহীত হওগার প্রয়োজন—এই নীতির কলে কেনে একটি

(৫) কাউলিলের দেশের স্বার্থ ক্র হওগার সন্তাবনা থাকিলেই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত প্রথানর প্রায়ণ্ড প্রতাবনা থাকিলেই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত প্রথানর প্রায়ণ্ড প্রতাবিদ্ধান স্থান্ত প্রায়ণ্ড প্রয়ণ্ড প্রায়ণ্ড প্রয়ণ্ড প্রয়াণ্ড প্রয়াণ্ড প্রয়ণ্ড প্রয়ণ প্রয়ণ্ড প্রয়ণ্ড প্রয়ণ্ড প্রয়ণ প্রযায়ণ প্রয়ণ প্রযায়ণ প্রয়ণ প্রযায়ণ প্রযায়ণ প্রযায়ণ প্রযায়ণ প্রযায়ণ প্রযায়ণ প্রযায়ণ প্রযায়ণ প্রযায়ণ প্রয়ণ প্রয়ণ প্রযায়ণ প্রযায়ণ প্রযায়ণ প্রয়ণ প্রযায়ণ প্

ষষ্ঠত, নীগ-অব-স্থাশন্ধ-এর নিজ নিজ ত ক্ষেক্রী ক্রিবর মত কোন নিরস্থুণ ক্ষমতা না থাকার সীদের পদে শাভিবক্ষা করা সত্তব ছিল না। লীগের নিজন্ম কোনপ্রকার সামারক শাভিনা থাকার লীগের সিক্তে স্থাবিশ হিসাবে মনে করা হহত এবং উহা গ্রহণ করা-না-করা দেশগুলির নিজেদের ইচ্ছার

উপর নিভর কবিঃ ফলে, ইতালি কর্ত্ব গ্রীণ মাত্রান্ত হইলে (৬) লীগের সামরিক শীল ইতালিকে নিরস্ত কবিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা ইতালি সম্পূর্ণভাৱে উপেকা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। দ্বাপান

মাঞ্জি নথল করিলে লাগ জাপানকে কোন ভাবেই নিরস্ত করিছে সমর্থ হয় নাই।

সপ্তমত, লাগ চুজিপত্ত ভার্নাই-এর শান্তি-চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হইবার কলে ইহার

(৭) ভার্নাহ-এর আন্তর্জাতিক প্রকৃতি কভকাংশে ব্যাহত হইয়াছিন। ইওরোপীয়
শান্তি চুক্তের লাগ রাজনীতিকেত্রের প্রতন অবস্থা (Status Quo) বজায়
চুক্তিপত্র সন্নিবিষ্ট রাথাই লীগ-অব-তাশন্দ্-এর প্রধান দান্তির এই ধারণা মনেকের
হত্যার ক্ষ্মন

মধ্যেই জনিয়াছিল। ইহা লীগের ত্র্নভাব অভতম কার্মন

অন্তমত, ১৯২৯ জান্তাৰ হইতে যে স্বৰ্ধ নৈতিক মন্দা পৃথিবীৰ স্বত্ত দেখা দিয়াছিল

উহাব অন্তহ্য কল ছিলাবেই ইওবােপে একক অনিনায়কত্ত্বই
(৮) একক স্বাধিনায়কত্বের উত্তর

অভিবিত্তই একক স্বধিনায়কত্বের আন্তর্শ ও কর্মপন্থা লীগের
আদৃশ ও কর্মপন্থার সহিত সামন্তব্দ ক্লোক্তিতে প্রে নাই। ছাপান, স্নামানি,
ইতালি ও শ্বেনের আচরবে এই উজির স্নাভা প্রমানিত ইহাা থাকে

নবমত, নীগের সাকলোর একমাত উপ র ছিল সদস্ত-দেশগুলির আছুরিক এবং

(১) সদন্ত-রাট্টালির্ নৈতিক সাহায়া ও সংগ্রহা। কিন্তু নিজ নিজ স্থা জিডিক
আন্তরিক সহায়তার পাকিলে কোন দেশই স্থান্ত জাতি কা লিটা বা লীগের নীতি মানিখা

অভাব

চলিবার প্রভ্রের ধার বাবিত না। এই সকল কারেন এব্যাহ লীপ

্থক হইতে ত্ৰকণৰ হইতে লাগিল। ইন বি কর্ম আবিদিনিয়া ব্যক্ত ১৯০ছ), আবিদিনি কর্ম আন্ত্রিয়া দ্বক ১৯০ছ। প্রভৃতি কোন কোরেই নীগ কোন কিছু করিতে দ্বল হয় নাই। ১৯০৯ প্রাপ্তে বিশাস বিশ্বস্থ জন হতাবে নীগ্র-অব লাগন্য অভাবতই উল্লিখা গেল।

मनवाड, नेश-यद क्षान्त्र-यद अक्ष स्वान्तः (अभित्यके डेहेन्द्र कीन লনদের দশম শাওকে নীগের 'ভিত্তি প্রস্তর' নানির অভিতিত কবিছাছিলেন। এই माडीक्रमाट्य मीजिट मन्खरर्ग श्रुम्भर श्रुमार्थर राष्ट्रानीयाद व्यथ् हा य विशे कहेट्दव এবং প্রচোক দলজবঢ়েই রাজাদীমা ও হাগীন হা বাবোপাত আক্ষমৰ হইছে দংবক্ষাৰে দ্বিত গ্রহণ কলিবেন। এই উদ্দেশে ভাষাবা কোন সদস্বাই আকোষ হইলে অধবা অ'ত্যাস্থ হইবার ভীতি দেখা দিলে লীগ আইজিব যেভাবে নিদেশ দিবে দেইরুপ দাহাযাদানে প্সত থ'কিবে। কিন্ত ১৯২০ খ্রীটানে এট দশ্ম শতেঁর প্রকৃত অব কি ८म्डे दिवास केश याधमधनीट व्यात्मां कार पर विद इस या, नीशिद समस्मय समा শ্রীসুঘামী কর্ত্য সম্পাননের জন্ত নীগ কাউদিল যে ব্যবস্থা व्यवन्त्रम कविराज विश्वम निरंद (महे विश्वम खाजाक म-चवारहेद (১०) सीन समान्यद्रमध्य **७ :योजन मार्ज**ड প্রামেন্ট, অইনসভা বা অপর কোন প্রকার ছাতীয় সংখ্যা বাংখ্যা বিচার করিয়া কি পরিমাণ স্বাহায়া সেই স্নজরাই দিবে ভাহা স্থির কবিবে। দশম শতেঁর এই ব্যাংগামুলক প্রস্থাব অবকা পাবকের বিব্যাহিত। স্থ एंशैक इस नाहे, उथालि य बाच्या >>>> बिहारक नीत आतमकतीरक कदा रहेदाहिन উহাই সদন্তর ষ্ট্রর্গ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ১৬নং শতের কেত্রেও পর পর ১৯টি প্রস্তাব পাদ করিয়া উহার যে ব্যাথা। করা চইয়াছিল ভাগতে ১৬নং শতের কার্য-কারিতা বছলাংশে প্রাস পাইয়াছিল। ফলে লীগ-অব-লাশন্স বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রা-সংক্রান্ত আনাপ-আনোচনার একটি সংস্থা ভিন্ন অপর কিছুই নতে, এই ধারণা বিশেষভাবে ত্রিটেন ও ত্রিটিশ ছে'মিনিয়নগুলির মধ্যে জন্মিমাছিল।

<sup>\*</sup> Art. 10. "The members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing pol.tical independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled."

লীগের প্রকৃতি ও শক্তি সম্পর্কে এইরণ ধারণা লীগের প্রনের পর সহজ্ঞর করিয়া-ছিল, বলা বাহল্য।

একাদশত, নাগের পতনের মৃদ্রে কতকগুলি সহজাত, মোলিক হুর্বনতা ছিল।

লীগের সনন্দের মধ্যে কতক ফাঁকে (gups) থাকার কলেই
তিন ধমাণর ছুর্বলথাঃ
ভাসনভান্তিক, সাংশ্রমনভান্তিক

শাসনভান্তিক ও রাজনৈতিক (Constitutional), (২) সাংগঠনিক (Structural) ও (২) রাজনৈতিক (Tolitical)—এই ভিনটি ভাগে
ভাগ করা হাইতে পারে।

ভাগ করা হাইতে পারে।

(:) लोर्ष्य मनस् छिल लौर्ष्य मःदिन्द्र वा अभिन अप (Constitution)। এই সমলে কভকওলি কাক (gups) ছিল মাহ'ব কলে লীগ-খব-তাশনগ্ৰহ ক, কোবি হা বত্রাংশে ব্যাহত হুট্যাভিল এবং গাঁগের পত্ন স্তজ তেগা অবভাস্তানী করিয়া इलियाहिल। लोर्गद भन्रक्ष युद्धमाद्दर्श (द-भारोनी दा निर्मेष १ कवा वना इस नार्ह অর্থাৎ যুদ্ধ কোন অবস্থায়ই কবা 5 লবে না এরেণ জোন নিপেবাজা ল'গ সনন্দে উল্লিখিত হয় নাই। ১২নং পর্টে বলা হুইয়াছে যে, কোন আন্তেম তিক বিবোধ সম্পর্কে দালিলের (Arbitrator) দিকান্ত প্রকাণের ভিন মান অভিবাতিত না হউলে বিবদমান বাইঞ্জ'ল মুক্তে আৰ তীৰ্ণ হইতে পাহিৰে না। অভাৰত্য সনক্ষেত্ৰ-ই শতি প্ৰযায়ী তিন মাস অভিবাহিত হতলে পর মুকে মবতারি হওয়ার কোন সাংবিধানিক বা वाक्षा किन मा। दक्रनमात्र २००९ मार्डेन धमर क्षा अवर २४ मर শাসনভাত্তিক চুৰ্বলভা मराहेत कार सावाय तना इहैगारह (ग, (:) नौरंशद मन अवाय লীগের অপর কোন সদজ্ঞবাই যদি আন্তঞ্জাতিক বিচারাল্যের সিকান্ত মানিয়া লয় ভাষ্টো হুটালে দেই সম্প্রতাত্ত্ব বিক্তর মূছে অবতার হুটতে প্রবিধেন। (২) বাগ का छे जिल दकान विवाहन यमि भिकास मान कात अवर विवनभाग त्राहर छाडि वा छा छी। সেই দিক্তার মানিয়া লয় দেই বাই বা কাইওলিক বিহতক লাগের কোন সন্ভারত ষ্টক অসংশীন চচ্চৰ না। ইচা চটাটে এককা জনস্ট হয় যে, বীটোট স্নন্দ ইচায়ত প্ৰ १९ मार्ट के कार्य परि हुई र प्राचन प्रदेश करिया है। यह प्राचन क সম্ভাষ্য বিষয়ে বিজ্ঞানী উপায় এই ব হুপার উল্লেখি ছিল। রাজ উল্লেখি বেন নাই । কিলে म्बल मधुमार्वर ८७ व ८० व छ० द ६ कि । ६ १०१६ ११९१ मध्य लंब पुर्देक महिला

<sup>&</sup>quot; Morganthau : Poute a vice detecte de la vel-le

হওয়ার কোন বাধা ছিল না। এই সহজাত সাংবিধানিক ত্র্বলতা লীগের সাফলোর অন্তরায় হইরাছিল।

(২) সাংগঠনিক দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, গীগে প্রধানত, গণ্ডাগোলীয় বাইনর্গেরই প্রাধান্ত ছিল অবচ প্রথম মুদ্ধানসানে আফুর্জানিক সম্পর্ক ইপ্রয়োপীয় গাও অভিক্রম করিয়া ইপ্রয়োপের বহিদেশায় সাংগঠনিক বাইপ্রনির পারম্পনিক সম্পর্কের সহিত্য জড়িত হইয়া গিংছিল।
মূল ৩১টি স্থাক্তরকারী রাষ্ট্রের মাত্র ১০টি ছিল ইপ্রয়োপীয় রাষ্ট্র। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই ক্রেটিও উরার পাত্রের অন্তম করেণ ছিল, বলা বাছলা।

ইহা ভিন্ন, সনলের ১৭নং শর্ভে লীগ-অব-তাশন্স-কে পৃথিনীর সকল বাষ্ট্রের টপ্রই প্রাহাত্ত দেওয়া ইইয়াছিল। লীগের সদক্ষ না হইলেও লীগ ভাষাদের বিরোধে হস্তক্ষেপ করিবার মনিকার প্রচণ করিয়াছিল। ১৭নং শর্ভে একথাও বলা ইইয়াছিল যে, লীগের সদক্ষপদ বহিভূতি কোন রাষ্ট্র যদি কোন আফর্জাতিক বিরোধে কিপ্ত হয় ভাষা চইলে লীগ কাউন্দিল দেই রাষ্ট্রেক যে নির্দেশ দিবে ভাষা লীগের সদক্ষপদভূক রাষ্ট্রেরের গায়ই মানিয়া চলিতে বাধা থাকিবে। অক্তথায় লীগ উহার সননের ১৬নং শর্ভে বিন্তি শাস্তিম্লক ব্যবস্থা সেই রাষ্ট্রের বিক্রেরে প্রহণ করিতে পারিবে। এই ভাবে সম্প্র বিশের ব্যবস্থীয় রাষ্ট্রের উপর লীগের কর্ত্ত্ব ১৭নং শর্ভে দেওয়া ইইয়াছিল কিন্ত মার্কিন মুক্তরাই বা বাশিয়ার লায় লীগের সদক্ষপদ বহিভূতি রাষ্ট্রের উপর লীগের নির্দেশ কার্যকরী করা সন্থব হইত কি ? দেই চেষ্টা করিলে লীগকে এক বিশ্বমুদ্ধে অব লীগ হইতে কইতে, বলা বাজনা। স্কতরাং ১৭নং শর্ভের স্বাত্মক কর্তৃত্ব লীগের উপর লুক্ত করা স্বেও উহার কোন প্রকৃত মুলাছিল না।

(৩) রাজনৈতিক কারণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রগুলির

নিজ নিজ রাজনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থ চিল পরিম্পর বিরোধী।
রাজনৈতিক

ফলে, লীগের রাষ্ট্র-নিরপেক লাঘা-নীতি কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই

মানিয়া চলা ক্ষর ছিল না। স্কুতরাং আন্তর্জাতিক অব্যবস্থা বা বিরোধ দ্বীকরণের
অন্য ক্ষর করিল হ'ডেই স্থাব ছিল না।

লাগের দাল মহাসাবে লীগ কাউ দিনের স্বায়ী সম্প্রগণ কেবলমাত্র বিজয়ী মিত্র শক্তিবর্গের মধ্য হটা তেই গৃহীত হইবাছিল। পরাজিত ভার্মানি উহাতে প্রথমে স্থান পাল নাই। ইচা ভিন্ন ভার্সাইনের চ্ক্তির অংশ হিসাবে লীগ সনন্দকে সন্নিবিষ্ট ক্ষা, বিজয়ী শক্তিবর্গ কর্তৃক প্যারিসের তথা ভার্সাইয়ের চ্ক্তি অনুসারে যে বাজনৈতিক ব্যবস্থা করিয়াছিল উহার দ্বিভাবদা (Status Quo) বজায় রাখা-ই
লীগের প্রধান দায়িত্ব হইয়া দাঁডাইয়াছিল। অস্তেজাতিক সংস্থার পক্ষে দ্বিভাবস্থা
বজায় রাখিবার এই প্রকার দায়িত্ব উহার সময়স্তেংভিতার পথে বাধার স্পষ্ট
করিয়াছিল। লীগ দেজক্ত প্রথম বিশ্ববৃদ্ধোত্তর পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির
স্থিত খাপ থাওয়াইয়া চলিতে পারে নাই।

স্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামনিক নিব্লৌকরণ ( Disarmament ) লীগ-মব-তাশন্দ্-এর একটি মৃলনীতি ছিল। এই উদ্দেশে ওয়াশিংটন কন্কারেন্স-এর অধিবেশন আহ্বান করা হইগাছিল। এই অধিবেশনে ইংলও, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ যুদ্ধজাহাজ, বিমানবাহী জাহাজ প্রভৃতির দংখ্যা র ক করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রত হয়, কিন্তু ইংলও ভোট যুদ্ধজাহাদ্দের এবং ক্রান্স मानस्मितिराद मरथा। इाम कृतिरा दाकी द्य नाहै। ১৯৩२-७७ निव्योक्तर्वत (हरू।: बेहारम পृथिवीत निद्वाके दर्भन क्रम अक विध-निद्वाकत्व क्रम-ওয়াশিটেন কনফাবেল ও विश्व-निवशीकद्रव কারেল আছত হয়। এই কনকারেনে জ'র'নি ফ্রান্সের कम कारद्रम বিক্তে নিরাপতার জন্ম অন্তত ফ্রান্সের সমপ্রিমাণ অন্ত্রশস্ত্র বাথিবার অধিকার দাবি করে। অপরপক্ষে জার্মানির সন্তাব্য আঞ্মণ চইতে নিরাপদ থাকিবার জন্ত ফ্রান্স জার্মানি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সাম্বিক শক্তি वाशिवाद मावि करत। এই पराज क'मानि । कात्मद मर्था मजिरदाध मथा নিবলীকরণ নীতির দিলে জার্মানি এই অধ্ববেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং ইহার অল্পকাল পরেই ভার্মাই-এর দক্ষির শ্রাদি উপেক্ষা করিয়া বার্থতা সামরিক বৃত্তি বাধাতামুদ্দক করিয়া দেশের সামরিক শক্তি-বৃদ্ধিতে মনোযোগা হয়। প্রকতপক্ষে ফ্রান্স ও জার্যানির বিরোধের ফলেই পৃথিবীর নির্প্তীকরণের পরিকল্পনা পবিভাক্ত হইয়াছিল।

## চতুৰ্থ অখ্যায়

সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যুত্থান: সোভিয়েত পররাষ্ট্র সম্পর্ক (Rise of Soviet Russia: Soviet Foreign Relations)

সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যুত্থান (Rise of Soviet Russia):
১৯১৭ জাপ্তান্ধে বল্পভিক বিপ্লবের ফলে গোভিয়েত গোভালিট রিপাবলিক
ইউনিয়ন-এর উত্থান পৃথিবীর ইভিহাসের এক অভিনব অভিজ্ঞতা। উহার অদ্বপ্রদারী ফলাফল, আভান্তরীণ ও পরবাষ্ট্রক্তেরে সোভিয়েত দেশের নীতি এক নৃতন
দৃষ্টান্ত তাপন করিয়া চিরাচরিত অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও
কণ বিপ্লবেশ পটভূমিলা
রাজনৈতিক ধারায় এক সম্পূর্ণন্তন প্রবাহ আনিয়াহে। জারশাসিত রাশিয়ায় যে অর্থ নৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অত্যাচার, সামাজিক বিভেদজনিত বিষেষ দেখা দিয়াছিল তাহা মার্কস্পন্থী বল্শেতিক দলের প্রচারকার্য ও
চেষ্টার ফলে বিপ্লবের ইন্ধন যোগাইতেছিল। ১৯১৪-১৭ শ্রীষ্টান্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে
অংশগ্রহণকারী দেশ হিসাবে রাশিয়ার পুনঃপুনঃ পরাজয়ে জারের শাসনের ত্র্বসতা
চরমে পৌছিলে দীর্মগানের পুঞ্জীভূত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় বিপ্লব কর্ক
হয়। ১৯১৭ শ্রীষ্টান্দের ১২ই মার্চ রাশিয়ার বিপ্লব গুরু হইলে বিপ্লব সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কুশ বিপ্লব ছিল তুইটি প্রধান নীতির উপর নির্ভরণীল—(১) মার্কদীয় মতবাদ
ও (২) উহার পদ্ধতি। মার্কদের মতবাদ (Marxian l'hilosophy)-এর
উপর নির্ভরশীল, এই কাংবে স্বভাবতেই বিপ্লবী রাশিয়া শ্রেণীবৈষমাহীন জনসমাজ
কণ বিপ্লবের আনর্শ—
সঠনের পস্থা (Method) হিসাবে ধনতক্ষের বিক্লকে বিশ্লোহ
ভবা ধনতক্ষের অবদান ঘটান অপরিহার্য। এবিষয়ে অতি অল্লকালের মধ্যেই স্থাপাই তুইটি মতবাদ দেখা দিয়াছিল—জাতীয় এবং আফ্রজাতিকক্ষেরে
ধনতক্ষের অবদানের নীতি ও স্ব-জাগতিক ধনতক্ষের অবদান ঘটাইয়া কণ দামাবাদ
তথা দামাবাদ-নীতি বক্ষা করিবার নীতি।

याहा ट्डिक, ১৯১१ बीहारमद नरस्थर मारम कन विश्वत स्थार रन्तिक विश्व

সংঘটি গ হইবার দক্ষে দক্ষেই পরবারের সভি ভ দক্ষেক নির্বার্থন প্রশ্ন দেখা দিল ।
বল্লেভিক্ সরকার প্রথম বিখ্যুক্ত হইতে অসমরগের জন্ত যেবেষ্ট চিল্লেব
কান মুলেন জন্মানির স্থিতি লাভি-চুক্তি আকরে প্রস্তুত হইবেন।
বেষ্ট্রেট্রিট্রেরে শান্তি চুক্তি আরা রাশিয়া জর্মানিকে মোট
পাঁচ লক্ষ নর্গনাইন রাজ্যাশে ছাজিয়া নিন্দে ববং এক বিশান প্রিমাণ অর্থ ক্ষতিপুরব
ভিসানে কিতে বাধ্য হয়ন। কিবে এই বাঠার শতে শান্তি স্থাপনের প্রয়োজন ছিল,
কারণ ইত্র ক্ষলে বল্লেভিক্ স্রকার আভান্তবীৰ ব্যাপারে প্র্যাভ্যুম মনোযোগ
দিতে সমর্থ হইবেন।

रमाम्डिक मदकाव माम्बाड व श्रान कविशाहे भ्वदारहेव निकडे रहेरड सांव শাসনক লে গুলীত পণ এবং স্বাক্ষরিত মকল চুক্তি অস্বীকার করিলে মিরশক্তিবর্গ কাশি। র প্রতিশক্তরবাপর হচ্ছা উর্তির। অপরপের দেশের ধনতাত্তিক শাসনের व्यवसान । अनिवीवाली भाषावान जानावन महत्वन है अवतानी । महिनवर्गव महत्त्व छ ভীতি বৃত্তি করিল। সঙ্গে দক্ষে দেই দক্ত দেশ সমগ্র রাশিয়ার অবরোধ ঘোষণা ক্রিয়া ভাতিভ্রুক, মারুমান্সর, আর্হেনে প্রভৃতি স্থানে মিত্রপক ছাপ'ল, হ'মেরিকা रमनायादिनौ स्थादन कविन। हेश जिल्ल এই स्थार्ग अस्तिया, **छ है छाउ**न ताय जनश्राल কর্ত্তক বলুশেভিক লাণ্টভিয়া, ফিনল্যাও, লিথুমানিয়া ও ট্রান্সককেনীয় রাজ্যগুলি শাসনের বিরো'খঙা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। কুমানিয়া বেদারাবিয়া অধিকার করিয়া সইল। এই ভাবে বলশেভিক দর্কার সমগ্র ইওরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রত্যক্ষ শক্রভার সম্মুখীন হইলেন। । বিদেশী দৈলগণ বলশেভিক শাসন-বিরোধী কশদের মহিত যোগদান করিয়া 'লাল' ( Red ) সরকারের স্থলে 'সাদা' ( White ) সরকার স্থাপন ক'বতে সচেই হইল কে

এই ভাবে আভাষ্টবীৰ ও বৈদেশিক বিবোধিতার দম্খীন হইয়া বৃশুশেভিক সুরুকারকে প্রথমে বিপ্রপ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু বৈদেশিক সেনাবাহিনীর

<sup>\*</sup> Langsam, p. 317.

<sup>&</sup>quot;The foreign troops co-operated with the anti-Bolshevik natives to set up 'white' government."—Ibid, p. 317.

বালিছায় প্রবেশ প্রস্তুত দেশপ্রেমিক কশদের সমর্থন লাভ করিল না। বল্লেভিক বিলেশ - জুর বিজ্ঞান্ধ শাননের পক্ষাণাভী না হইলেও বৈদেশিক শানুর বিজ্ঞান্ধের ভারতে আনকেও সেল্প্রেমিক প্রথম উহার সাহায়ে দপ্তরেমান হইল। জারদের আমলে নিযুক্ত কমচারিলেও সরকারী কমচারীদের মধ্যে মাহারা আপেক্ষাকৃত মন্তর্বয়ন্ধ ছিলেন স্থকত নাল্যে তাহাদের দান এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রামাঞ্চলের ক্ষকসম্প্রদার বল্লেভিক্ আদলের কোন ধারণা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও এনং সেই সরকার কর্তৃক বাধ্য হাম্লক ক্ষকদের নিকট হইতে ক্ষার্ম আদ্বিরেও এনং বিরোধী হইলেও ভাহারা জার-শাসন পুন্ত্বপ্রের ঘোর বিরোধী ছিল। অভাবেতিই ভাহারা বিদেশদের বিজ্ঞান বল্লেভিক্ সরকারকে সাহাম্যাদানে বিধা করিলানা।

এম ভাৰস্বায় বল্পে ভক্ সরকার 'চেকা' (Cheka) নামে একটি ক্মিশন নিয়ন্ত ক্রিলেন , রুশ-বিপ্রব প্রতিরোধ, সরকারী সম্পতিনাশ প্রভৃতি যাং কিছু বল্লেভিক্ শাসন বেরোধীরা করিতেছিল ভাষা বন্ধ করাই ছিল 'চেকা' নামক প্রভিষ্টানটির कर्डवा। क्वाभी विश्वविद कारन क्वारन विश्ववी देवियुकान (Revolutionary Tribunal )-এর মতই কল 'ডেকা' বহু বলুণেভিক-বিরোধীর '(541' (Cheka) 9 'लानकोत्र' (Red প্রাণনাপ কবিল। ইহা ভিন্ন জাবের আমলের দেনাপভিদের Army) গঠন ভবাবধানে একলক ল্লেকোজ (Red Army)-কে আধুনিক সমর্গিকা দেওয়া হইল। এদিকে প্রথম বিশ্ববুধাবদানে প্রত্যেক দেশেই আভ্যন্তরীপ অব্যবস্থা ও অর্থ নৈতিক ত্রবস্থা দুবীকরণের সমস্তা দেখা দিল। ফলে, মিত্রশক্তি-বর্ণের যে দকল দেশ রাশিয়ায় দৈল প্রেরণ করিয়াছিল দেগুলির পক্ষে বল্শেভিক্ সুরকার দ্মনের আগ্রহ প্রদর্শন করা সম্ভব হইল না। তলুপরি ১৯১৯ খ্রীষ্টান্তের মধ্যেই বাশিয়ায় একলক দৈনিকের 'লালকোন' গড়িয়া উঠিলে দেই আগ্রহ আর ও দ্মিত হইন। বাশিয়ার ক্রায় বিশাল দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া लाख्यान रहेगांत रेक्श्य रेस्टालीय तम्मम्पट्द हिल। करल. ৰলংগতিক সরকার ১৯২০ খ্রীষ্টাম্বের প্রথম ভাগে গ্রেট ব্রিটেন, আ্মেরিকা, ইভালি কত ক বাভাষ্ট্ৰণ প্রভৃতি রাশিয়ার অবরোধ উঠাইয়া কইল। ঐ বৎসরেরই শেষ-विद्याष्ट्र छ विद्याची হস্তাকাপর অবসান **छा**रंग रनः मिक् भवकाव बाजा खती विष्या । विष्या कि विष्या कि कार व्यवसान पहें। हेग्रा नीर्ग हम वरमद शद ( ১৯১৪-२० ) द्रानियाय मास्टि किवाहेग्रा व्यानिहरू সম্প ২ইল। ১৯২০ এই দ্বের বল্পেভিক্ রাশিয়া স্বর-পরিসর ছিল, কারণ, তথনও

ফিনলাও, লাউভিয়া, এক্ষোনিয়া, ভোগাইট বালিয়া, ইউকাইন প্রানৃতি বিভিন্ন অঞ্চল ইয়নিথন অব
শালিবেৰ দেশালিই মধ্যেই এই সকল স্থানের অধিকাংশাই বল্লেভিক্ রালিয়ার স্থিতি বিশাব্দিকা
কংঘুক হয়। ঐ বংস্বাই বল্লেভিক্ রালিয়া 'ইউনিয়ন অব
(U.S.S.R.)
নামকৰে

সেতিয়েত দেশভালিতী বিশাব্দিকা' (Union of Sovieth Republics) নাম ধাবৰ কৰে। সৰকাৰী কাগেছপাত্র 'বালিয়া' নামটি ঐ সময় হুইতে প্রিভাক্ত হয়। প্রবৃত্তী ক্ষেক বংস্বের মধ্যে
দেশভিব্নত ইউনিয়নের প্রস্লাভ্তিক বাজা অর্থাৎ Republics-এর দংখা ই ডায়ে
সোট ১৯টি।

সোভিত্মত পররাষ্ট্রসম্পর্ক, ১৯১৯-১৯৩৯ (Soviet Foreign Relations, 1919-1939 ) ঃবিপ্লবী বালিছা সম্পর্কে পাশ্চারা দেশসমূহে যে ধারণার স্থ হইয়াছিল উহার প্রভাব, পরতাই সম্পৃক বিষয়ে মার্কস্ব-লেনিন মতবাদ, কল ইতিহান -এতিছা, ভৌগোলিক অবস্থান, দামবিক প্রয়োজন, বিপ্রবোত্র যুগে ব্যুলিয়ার আভাস্তীণ সমস্তাসমহ—এই দব কিছু কৃশ প্রবৃত্তি-নীতির মৌল স্ত্র নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে দে:ভিয়েত বাশিয়ায় পরবাষ্ট্র-নীতি ছাব আমলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অনুসরণ মাত্র। এমনকি, স্বয়ং ক্লণ প্রাই-নীতির কার্ল মার্কস একদা বলিয়াভিলেন যে, কুশ প্রবাই-নীতি অপরি-মৌল হয় वर्डनमान । कम-नष्ठि, कोमन, श्राप्त प्रिवर्डन यहित वा ঘটে, তাহা হইলেও কল উদ্দেশ্সের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না—এই উদ্দেশ হইল পথিবীবাপী ৰুশ প্রাধান্ত বিস্তার ।\* বাশিয়ার জার চন্তের প্রতি মার্কদ-এর বিরূপ ভাব ध्यर विश्वव श्रव्या कार्यानिए एक इट्टाव ध्रेष्ट विश्वाम काहारक खेळ्ल मध्या कविएक প্রবোচিত করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতকেত্রে তাঁহার ঐ উক্তি দত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছিল। বাণ্টিক অঞ্চলে প্রাধান্ত বিস্তার, বলকান অঞ্চলে অধিকার স্থাপন, ক্লফানকীনোপল কুক্ষিণত করা, মাঞ্রিয়া ভাগ করিয়া লওয়া, মঙ্গোলিয়ায় ধীর

<sup>\* &</sup>quot;The policy of Russia is changeless...Its methods, tactics, its manoeuvers may change but the polar star of its policy—the world domination—is a fixed star." Vide Hartman:—The Relations of Nations, p. 470.

পদক্ষেপে অয়প্রবেশ করা, পারক্ষের উত্তর্গেশে এবং আফগানিস্তানের ছাভ ফুটন বাদনীভিতে কণ প্রভাব বিস্তার করা এবং ভারতবর্ধকে আক্রমণের ভয়ে ভীত সমুস্ত বাথা-প্রভৃতি ছিল জার-শানিত বাশিয়ার পরবাই নীতির মূল উদ্দেশ্য। সোভিতত বালিয়া মুলত জাবলের আমলে অভ্নতত প্রবাই-মীতির মূল ধারা অপ্রিবাত্ত বাবিলাছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কমিউনিজ্ঞের আদর্শের দিক দিল্ড প্র পৃথিবীবা পা সামাবাদী শাসনবাবন্ধা দ্বাপনের নীতি রাশিয়া গ্রহণ করিছ,ছিল। भाभागान अ श बोरान- এই इट्टार्य बत्बर कथा शाक्ष्म- अय क्रिडिनिट शानित्करह एड বলপুর্বেল উল্লিখিত হুইয়াছিল। এই মৌলিক কমিউনিই মতবাদের স্বাদ্ধি প্রভাব মভাবত্ই কল প্রবাধ-নাভিতে প্রভিক্ষতি হইয়াছিল। বিশ্ববাপী ক্ষিউনেই বিল্লব এবং বিল্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত ২ইলো কল লালফৌজ Red Army, উহ'ব সাহায়ে অগ্রমর হুইবার ঘোষণা পাশ্চান্তা দেশগুলির মধ্যে বিদ্ধাপ প্রতিক্রিয়ার ২ টি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কমিউনিজম মতবানে এই বিখাস বছমুল ছিল যে, শাধির यावार्य भूँ जीवाम्रक भगिष्ठिक करा भन्नत मरह, अष्ट्रक खर्याष्ट्रम दक्कि विद्वारतः । এই সকল নীতি এবং বিশেষভাবে লেনিন কড়ক সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের পাশাপাল সামাবাদী বালিয়ার অবহান কোনজনেই দীর্ঘানী হইতে পারে না-এই এই প্রকার বাইপ্রভির একটি অবদান একান্ত প্রয়োজন এবং দেজন্ত দোভিয়েত বাশিয়া ও शुं की वामी (मममग्रह्त मर्धा ख्यावर मर्ध व्यावित्यं— এই दिश्या भाषा छ। तन-স্মহের মধ্যে সোভিয়েত বাশিয়া সম্পর্কে এক তীব্র দ্বণা ও ভীতির স্বষ্ট ক্রিয়াছিল। বিপ্লবে:তব যুগে সোভিয়েত বাশিয়া ও পাশ্চান্তা দেশনমুংহর পারপেরিক নালেই পादम्पतिक मन्परक এই मकन कादरन मरन्तर, चौिंक, परिवास ও অবিখাদ

ও শক্রতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিপ্রবী সরকার कड़क छ, तरमत आमरल शरी । देवरमणिक अन वार्डिन अवर भद्रवारहेत महिल শাক্ষরিত চুক্তি অম্বাকার পাশ্চাক্তা দেশসমূহে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি অবিখানের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৯২০ ঐপ্তাৰে আভান্তরীণ বিছোহ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অবসান বভিত্র মতাবতই দোভিয়েত ইউনিয়ন স্বায়িবলাত কবিল। কিন্তু প্রথাট্রে মৃতিত মোভিয়েত ইউনিয়নের স্পাঠ আরও কচেক বংসর সন্দেহ ও <িবেষপূর্ব রহিয়া গেল। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোভিয়েত ইউনিয়ন আধুনিক युर्भत इं बर्दाकीर बाहे भी जिब मून धावारक इं चयी काव कविवाहिल। आधुनिक

বুলের ইওরোপীয় রাট্রনীতি ও রাষ্ট্র-মম্পর্কের মূল ধারা বা নীতি-ই হইল শান্তির কালে এক রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পরবাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে ভাহাদের নিজ সরকারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান্ত করিবার অববা সরকারের প্রতি বীভ্রান্ত করিয়া তুলিবার নীতি অন্তসরণ করিবে না। যুদ্ধের কালে এই নীতির রাতিরুম হইলেও শান্তির কালে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনভাবের স্পত্ত করিবে না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃর্ক্ ছিলেন সামাবাদের সর্বজ্ঞাগতিক আবেদনে বিশানা, দেজল তাহারা তাহাদের বক্তৃতা, চিটিপত্রাদি ও প্রচারের মাধ্যমে প্রবিব সর্বহ্ন সামাবাদ বিল্পানের দক্ষর বিজ্ঞাপিত করিলেন। কি ইচা ভিন্ন প্রবিব অপরাপর দেশে ধনভ্রের অবসান না ঘটিলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাবাদ হাত্রিজনাভ করিবে না এই ধাবণার বশ্বতী হইয়াও তাহারা সামাবাদকে

নোভিখেত রাশিয়ার
সংশ্যবাদী শ্রচারকাথের ফলে অপরাপর
রাষ্ট্রে বিষেব ও
ভীত্তির স্বাষ্ট্র
সোভিরেত ইউনিয়ন
ও অপরাপর রাষ্ট্রের
সংশ্রক শক্তে গাপুর্ণ

সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিতে চাহিলেন। এজন্ত অপরাপর রাষ্ট্রে প্রচারকার্য চালান প্রয়োজন হইল। ফলে অপরাপর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিছেমভাবাপর হইয়া উঠিল। বিশবুদ্দের অব্যবহিত পরে বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক তর্দশা এমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সেই অবস্থায় সাম্যবাদী প্রচারকার্য জনসাধারণের মনকে সহজেই আক্রপ্ত করিতে পারিবে, এই ভীতিও ইওরোপীয় দেশগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্ততে পরিণত করিয়াছিল। স্বভারতই সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে

প্রথমে বৃহৎ রাষ্ট্রওলির সহিত কোনপ্রকার সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হইল না।

কিন্তু পোভিয়েত ইউনিয়নের সামাবাদী আদর্শ ও প্রচারকায়াদির ফলে ইওবাপীয় তথা পুথিনীর অপরাপর দেশের মহিত অর্থনৈতিক আদান-প্রদান

<sup>\*&</sup>quot;To undermine security of another state by spreading disaffection among its subjects was an expedient which might be justified in time of war; but which was altogether contrary to the idea of normal relations. Soviet theory boldly rejected these fundamental assumptions." Carr, pp. 72-73.

t'So proul, however, were the Russian Revolutionaries of their methods, that they largely neutralised their effects by the extreme frankness with which they were in the habit of discussing them." Hardy, p. 105.

যেভাবে বাছিত হইয়াছিল উহার অবদান ঘটনে দোভিয়েত সরকারের অন্তম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সম্পূর্ণ অর্থ নৈতিক প্রয়োজনেই দোভিয়েত সরকার ১৯২১

हेळ-ज्ञा वाशिका हुक्ति (১৯२১) শ্রীষ্টান্ধের ব্যাপক ছভিকের পর আভান্তরীণ ক্লেক্তে পূর্ণ-সংমাবাদের দলে 'নৃভন অর্থ নৈতিক নীতি' (New Economic Policy = NEP) চালু করিতে বাধ্য হইবাছিলেন। অপরাপর রাষ্ট্রের

সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনংস্থাপনের আগ্রহের পশ্চাতেও প্রধান কারণ ছিল অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের প্রয়েজন। ১৯২১ ঐতিক্ষে ইংল্ও ও রাশিখার মধ্যে ইন্স-কশ্ বাণিজ্য চুক্তি (Anglo-Russian Trade Agreement) স্বাক্ষরিত চইল। পারবংসর বিটিশ প্রধানমন্থী ল্যায়েড্ জর্জের চেটায় প্রথমে কেনেস এবং পরে

কেনেস ও জেনোয়া সংখ্যেলন (১৯২২) জেনোয়াতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আছুড হটল। ল্যা-মড্ জঙ্গ আশা করিয়াছিলেন যে, জেনোয়া সম্মেলনে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত রাশিয়ার মধ্যে দৌহার্দ্য-

পূর্ণ সুস্পর্ক স্থাপন করা হয়ত সম্ভব হইবে। কিন্তু ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রতিনিধিবয় রাশিয়া কর্তক জার আমলের যাবতীয় বৈদেশিক ঋণ স্বীকার না করিলে কোনপ্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে রাজী হইলেন না। ফলে, রাশিয়ার দহিত ইওরোপীর শক্তিবর্গের কোনপ্রকার মৈত্রী শাপিত হইবার বাধার সৃষ্টি হইলে রুপ প্রতিনিধি দেখিলেন যে, একমাত্র জার্মানিকে নিজপকে টানিতে পারা ঘাইতে পারে: জার্মানি তথন ও ই ভরোপীয় শক্তিবর্গের সমপ্রায়ভূক হয় নাই, স্বতরাং রুশ প্রতিনিধি জার্মানি यादार अपाणिक निर्देश के प्रति मानिक महिल यात्र मा (मय भिष्टे 688) के दिए ना निर्देश জেনোয়া সংখ্যানের বাহিরে ক্শ-জার্মান প্রতিনিধিবয় আনাপ-আলোচনা করিয়া 'ব্যাপালো চল্ডি' (Rapallo l'act) অক্ষর কবিলেন। এই চ্নিড শতাদির कान अक्ष किन ना वर्छ, किन धरे हिक कार्यानित लाग अकि बुर्द वाहिकईक গোভিয়েত রাষ্ট্রের তথা সোভিয়েত সরকারের খারুনির আফুর্জাতিক গুরুত যথেষ্ট ছিল। বনা বাওলা তথন পর্যন্ত সেভিয়েত সরকার প্রিবীর রাইগুলির স্বীকৃতি লাভ করে নাটা, যালা হউক, রাপোলোর দক্ষি একদিকে যেখন দেভিয়েত স্বকার ও ভার্মন স্বকারের মধ্যে মিরতা স্থান করিছা 'बाहमारम'त ह कि'-ইণ্ডবোপাৰ ৰ সংগ্ৰি व्यायक्षां हिकाकरदा है ज्या भारत छक्ष वृद्धि करिया हिल, व्यापव অদ্বল্প ক্রি ित्क त्यमि भिद्दक्तिर्श कड्क अभामि । दानियद साम 李可有条件 छरेष्ठि तुरु त्नारक हे बदवालीय बाब्रे-लविवाद खलाश्टक्य कविया वाथिवाव खनुवन्निका স্থাপাই কবিলা তুলিয়াছির। এই তৃইটি দেশকে ইওবোপীয় বাই-পবিবার-বহিত্তি রাথিবার ক্রটি রাপোলোর চক্রির পর সকলের নিকট স্থাপাই হুইলা উঠিলাছির।

্ন ২০৪ খ্রীন্তারে ইংল্ডে লেবার পার্টি নির্বাচনে জন্মলাভ করিলে লেবার মন্ত্রিসভা সোভিরেত ইউনিয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলেন। ঐ বৎসর্থ আগগঠ মাসে ইংল্ডে ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তাহ্বসারে বিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর যাবতীয় দেনা-পাওনা ও দাবি-দাওগা বিভিন্ন সরকার কর্তৃক নাকচ করা হইল। ইহা ভিন্ন উপনূক্ত গ্যারাণ্টির বিনিময়ে সোভিরেত ইউনিয়ন সোভিয়েত সরকারকে স্থানানের প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন বিনাময়ে সোভিরেত ইউনিয়ন সোভিয়েত সরকারকে স্থানানের প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন বিরুদ্ধে বিরুদ্ধের বিরুদ্ধির বার্গির বিরুদ্ধির না বিলিয়া প্রতিশ্বত ছিলেন। কিন্তু এই প্রভিশ্বতি তাহারা রক্ষা করেন নাই।\*

১৯২৪ প্রীপ্তানে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ইতালি, ফ্রান্স, জ্ঞাপান ও অপরাপর ইওরোপীয় দেশ আন্তর্গানিকভাবে সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল। মার্কিন মৃক্তরাট্র অবশু দোভিয়েত ইতালি, ফ্রান্স, জ্ঞাপান সরকারকে তথনও স্বীকার করিতে রাজী হইল না। যাহা প্রভৃতি কর্ত্বক হউক, ১৯২৪ প্রীপ্তান্ত হিলে বিশেষভাবে লেনিনের মৃত্যুর পর স্বাভিন্তে সরকার সাভিয়েত সরকার সামাবাদের আন্তর্জাতিক প্রচারের উপর আর তত্তী। গুরুহ আবোপ করিলেন না। ইহার কলে অপরাপের দেশের পঞ্চে সোভিয়েত সরকারের সহিত জাদান-প্রদানের পথত সহজ হইনা উঠিল। কিন্তু সোভিয়েত সরকারের কৃত্তীনতিক অনুবদলিতা হেতু পরিশ্বিতির কত্তক অবনতি দ্বিভাত সরকারের কৃত্তীনতিক অনুবদলিতা হেতু পরিশ্বিতির কত্তক অবনতি দ্বিভাতে সরকারের

লোভিয়েত সরকানের
কূডনৈতিক অনুনঅপ্রিকার্যে উৎসাহ দিতে কাগিলেন অপ্র সেই সকল দেশের
দশিশ

নিকট হইতে নানপ্রকার অপ্রিভিক সাহায্য-সহায়তঃ
গ্রহণেশ এবং সেই সকল দেশ কর্ত্ব সোটিয়েত সরকাবের স্ট্রভির চেইটি

<sup>\*</sup>Tinoviev Letter, Vide Carr, p. 76.

তাহার: করিতে লাগিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণে। চুক্তি ছিল আন্তর্জাতিক শৌহাদ্য ও সমতার প্রতীক্ষরপ অথচ দোভিয়েত সরকার এই চুক্তিকে দোভিয়েত-विद्याधी भाषाकावां ही ठका छ विलया व्याचा कितन । त्वाकार्ता-इकि कार्यानिय পূর্ব শীমান্তের প্রশ্ন অ্যামান্দিত রাখিয়া জার্মনিকে উহা নিজ ইচ্ছামত পরিবর্তনের হুযোগ নিয়াছিল। কিন্তু বালিয়ার পক্ষে ইহা ছিল অপেতিস্থনক, একথা স্বৰ্জ স্বাকাষ। পর বৎদর (১৯২৬ আ:) দোভিয়েত রাশিয়ার কুটনৈতিক অদুবদ্শিতার আর ও এ ছটি প্রমান পাওয়া গেল। ঐ বংদর গ্রেট ব্রিটেনের খনিওলিতে বাাপক ধর্মঘট শুফু হইলে দোভিন্নেভ সরকার ধর্মঘটাদের অর্ধনাহায করিতে অগ্রদর

ধনতাপ্তিক গেলে সামাৰাদী প্ৰচার্ভার —ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত মনোমালিভ

হইলেন। ফলে, বিটেনের পহিত পোভিয়েত ইউনিয়নের যে भोशार् अतियाहिन छेश वहनारम विनहे दहेन। एवं बिछितन দহিত্ই নহে, গোভিয়েত সরকারের নীতি ফ্রান্সের সহিতও मत्नामानित्स्वत कावन इहेग्रा कृष्णाहेन । ১৯২৪ और्राट्स विकेन দরকার দোভিয়েত দরকারকে স্বাকার করিয়া লইবার দঙ্গে

সঙ্গে ফ্রন্স ও উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইহার ফলে ফরাসা-গোভিয়েত দৌহাতে র পর কতকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু দোভিয়েত সরকার করাসী দেশ হইতে কোন কোন সামগ্রী আঘদানি নিষিদ্ধ করিয়া, ফরাসী সরকারের নিকট রাশিয়ার ঝণ অত্মীকার করিয়া, বিশেষভাবে প্রয়োজনবোধে ধনতান্ত্রিক দেশ হইতে সোভিষেত বাশিয়াব লালফৌজের জন্ত শৈল্য সংগ্রহ করা হইবে বোধণা করিয়া ফরাদী দরকারকে শত্তভাবাপর করিয়া তুলিলেন। সাময়িক-ভাবে পরিশ্বিভির এমন অ্বনতি ঘটিন যে, ফরাদী সরভার দোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে ফরামী রাষ্ট্রতকে প্রভাবিতনের আনেশ দিয়া ছই দেশের কুটনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটাইলেন। এথ নে উল্লেখ করা ভ্ৰতীয় ইন্টার-ঘাইতে পারে যে, ১৯২৪-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্ণতী কালে मानामान-এव कार-দোভিয়েত কৃটনৈতিক অণাফল্যের প্রধান কারণ ছিল কমিন্-কলাপে নে,ভিয়েত টার্নের অর্থাৎ তৃতীয় ইন্টার-ভাশকাল (Third International)-त उनी छिक स्वत এর সামাবাদ প্রচার নীতি। । याहा इউ । সামাবাদী প্রচার-

কংগ ইওবোণের বিভিন্ন দেশ এমন কি গ্রেট ব্রিটেনেও অপ্রতিহতভাবে চলিতে

क्षत्र (क्ला

<sup>\*</sup>Gathorne Hardy, p. 108.

শাগিল। ব্রিটিশ স্বকার ১৯২৭ এইটামে কেক্সেপ্র মানে দোভিয়েত স্রকারকে এবিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন, কিন্তু ভাহাতেও কোন কল হইল না। উপরন্ত ইংলতে অবস্থিত সোভিয়েত দ্তাবাদে ত্রিটণ সরকার বিবোধী কার্যকলাপের কতক কতক প্রমাণ পা ওয়া গেলে বিটিশ সর্কার ১৯২১ এই দেব ইছ-কশ বাণিজ্ঞা-চুক্তি নাকচ করিয়া দিলেন (১৯২৭)। দোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্য-দংক্রাপ্ত দুভগণকে গ্রেট ব্রিটেন হইতে চলিয়া যাইবারও আদেশ দেওয়া হইল। ঐ বংসরই পোল্যাতে অবন্ধিত কল বাইদ্ভের হত্যা এবং চীনদেশে সোভিয়েত রাইদ্ভাবাদ আক্রমণ দোভিয়েত দরকারের অস্বস্তির কারণ হইয়া দাড়াইস। দোভিয়েত বাৰিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যথন এইরপ তথন কমিউনিস্ট পার্টি হইতে ট্রট্সি ও সোভিয়েত রাশিরার জিনোভিয়েত-এর বহিকার সামাবাদী বিপ্রবের আতর্জাতিক প্রয়োগ স্পৃহা কতকটা হাদ করিব। এখানে উল্লেখ করা প্ররাষ্ট সম্পর্কর রপান্তর: ট্রাইনির প্রয়োজন যে, ১৯২৪ গ্রাইানে লেনিনের মৃত্যুর পর হইতে ন্টালিন বহিদার ө द्वेहिन्द्रत यर्था मामार्वात्मत आधान मण्यात्कं मरुरजन रमथा দিয়াছিল। উট্স্থির মতে ধনতান্ত্রিক দেশপৃষ্ট্রে মধ্যে এককভাবে রাশিয়া পাম্যবাদী আদর্শ বাঁচাইয়া চলিতে পারিবে না, এজন্ত দোভিয়েত বাশিয়ার প্রধান নীতি হওয়া উচিত পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে দাম্যবাদী বিপ্লবের সৃষ্টি করা। এজন্য বাৰিয়াব আভাস্তরীৰ উন্নয়ন বিলম্বিত হইলেও কোন ক্ষতি নাই। পক্ষাস্তবে স্টালিনও রাশিয়ার সামাবাদ পূর্ণ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। : ১২৭ এটিাকে টুট্স্কির বহিন্ধার দর্বত্র এই ধারপারই সৃষ্টি করিল যে, দোভিয়েত রাশিয়া আন্তর্জাতিক কেত্রে দামাবাদ প্রচারের দিকে আর ততটা মনোযোগী হইবে না।

পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে সোভিয়েত রালিয়া ইওরোপীয় দেশসমূহের সহতরাপীয় ও সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে সমর্থ হইল। ১৯০১ খ্রীষ্টান্দে সোভিয়েত প্রাচা কলের বেশ- রাশিয়া ইতালি ও তুরস্কের সহিত বাণিজ্যচূক্তি স্বাক্ষর করিয়া লয়হের সহিত আর্থনৈতিক আদান-প্রদান শুরু করিল। ইতার ওট বংসর লোভিবেত রাশিয়ার পর (১৯০০) রাশিয়া পোল্যান্ত, পার্বজ, আন্দর্গানিস্থান, সৌক্রান্দরক চুক্তি লাট্টিন্তিয়া, একোনিয়া, তুরস্ব, ক্যানিয়া, তেকেন্স্রোভাকিয়া প্রাচান্দর্গতি হার সহিত অনাক্ষমণ চুক্তি (Non-Augmession Part) স্বাক্ষর করিল। ঐ বংস্বই চীন্দেশের সহিত হালিয়ার কুট্নৈত্বিক সম্পর্ক পুন:ভাপিত হইল।

শান্তি চ্ক্তি দোভিয়েত স্বকারের স্মর্থন লাভ করে নাই। छ भारे- अव माভित्या मतकाव धरे इकि बावा दिवोकर विध्य व'त्याव সে ভিয়েত রাশিয়া কর্তক ভার্নাই এর দীমারেখা অপরিবর্তিত রাখিবার (Status Quo) নীতির ना चि- 5 कि ज नमर्थन विद्यार्थी हिन किन्दु व्हिनाद्यद अशीत स्रामित भूनकथान দোভিয়েত বাশিয়াকে ভার্মাই-এর শান্তি-চুক্তি হারা নির্বাবিত দীমারেথা অপবি-বর্তিত বাখিবার অর্থাং Status Quo বকা ক্রিবার নীতির সমর্থক করিয়া তলিল। कार्य, तालियांत हिटक आर्थानित मछाया विखात-नौछि छार्थ: इ जील- चर चालन म এর বাধাপ্রাপ্ত হইবার আশা ছিল। ইহা ভিন্ন সে:ভিন্নেত রাশিয়া স্বস্থাপৰ ভূ জি ভথন ইওবোপীয় বাষ্ট্রর্গের সহিত সঙ্ঘরদভাবে আফুর্জাতিক নিরাপতা বকা করিবার নীতিও মানিয়া গইয়াছিল। ১৯০৪ থ্রাষ্টাকে বাশিয়ার লীগ-অব-লাশনস-এর সদস্তপদভুক্তি ইহার প'র্চায়ক।

নোভিয়েত বাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপরি-উক্ত পরিবর্তন স্বভাবতই করাদী-কৃপ সম্পর্কের পরিবর্তন অপরিবর্গে করিয়া তুলিল ৷ বাশিয়া কর্তৃক জার্মানির দহিত ব্যাপালোর (Rapallo) মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর, জার আ্মানের যাবতীয় ঝণ অস্বীকার এবং ফ্রান্স কর্তৃক জারতদ্বের সমর্থকদের আশ্রেয় দান ও রাশিয়ার শত্রুকে ক্যানিয়া ও পোল্যাতের সহিত মিত্রতা স্থাপন, নির্প্তাকরণ সম্মেন্নে রাশিয়া কর্তৃক

নাৎসি জার্মানি ও ক্যাসিস্ট ইতালির অভূাথান — রূপ পররাষ্ট্র-সম্পর্কের নীতি পরিবর্তন সর্বাত্মক অন্তশন্ত হাদের প্রস্তাব প্রস্তৃতি কশ-করাদী বিরোধিতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়ছিল। কিন্তু হিট্লারের নেতৃত্বে নাংদি দলের অভ্যুথান, সদ্র প্রাচ্যে জাপান কর্তৃক মাঞ্বিয়া অধিকার দোভিয়েত বাশিয়ার পরবাইন্দেশের পবিবর্তন অপরিহার্য করিয়া তুলিল। ১০৩৪ ঐটামে

দোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের সহিত এক বাণিজাচ্ক্তি স্বাক্ষর করিল। প্রধানত ফ্রান্সের নির্দেশেই ক্যানিয়া ও চেকোলোভাকিয়া গোভিয়েত সরকারকে মানুষ্ঠানিক-

লাপানের দায়াজা-নাদী নীতি—ক্লণ-মজোলিবার মৈত্রী ভাবে দীকার করিয়া সইল। পর বংসর ( তেওঁ খ্রীঃ) ফ্রান্স.
চেকোলোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পরম্পর
সাহায্যের এক মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। মপর দিকে
জাপানের ক্রমপ্রসার নীতি প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত

পরকার বহির্মকোলিয়ার সহিত পরস্পর দামরিক সাহায়ের চুক্তি ত্থাকর কবিলেন (১৯৩৬)।

দে ভিয়েত ইউনিয়নের প্রবাষ্ট্র-সম্পর্ক যথন এইভাবে ই প্রোপীয় রাষ্ট্র প্রিবারের ইল্ল-ফল্টা ৰভিন্তঃ সমধ্মী গ্ৰয়া উভিয়াছে সেই সময়ে ইভালি কৰ্ভ্ক ইবিওপিয়া নিজিন্ত - দ'ভিত্তে অধিকার এবং লীগ অব ক্লাশন্স্ তথা ইক্স-ফরাদী শক্তিবর্গের উনাদানতা বাশিয়ার মনে দলেহের উল্লেক করিল। অন্তর্প क 'हर জার্মানি কর্তৃক রাইন অঞ্জে পুনর'য় স্মেরিক বাবস্থা গড়িয়া ভোলার বিরোধিতা ন করাও ইপ্রেপীয় শক্তিবর্গের নীতি সম্পর্কে দে।ভিন্তে সরকারকে সন্দিগন করিয়া তুলিল। ভরপরি অকশ্ভিবর্গ অর্থাৎ জার্মানি-ইভালি-জাপানের কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি অংকর এবং ভিট্লার কর্তৃক মন্ত্রিয়া অধিকারকালে ইম-ফরাদী নিজিয়তা ক্রমেই সে'ভিয়েত সরকারের ভীতির কারণ হইয়া উঠিল। এম লা-रकांग्र भिडेनिक इंक्ट्र (Munich Pact) (১৯৩৮) बादा रेक-एवान' अफिन्स ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইডালি হিট্লারকে চেকোমোভাকিয়া প্রাদ কতুক ইতালি ও জার্মানির প্রদার-প্রির করিতে দিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ রাশিয়ার নিরাপত্তার কথা পরেক্তি সমর্থন মে'টেই ভাবিতেছে না ইহা সোভিয়েত স্বকারের নিকট স্বন্পষ্ট রাশিয়ার উবেগের হইয়' উঠিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সরকার বিটেন, কারণ ক্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে একটি ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্তরে প্রস্তাব করিলেন, এই চুক্তির উদ্দেশু ছিল পৃথিবীর যে-কোন অংশে আক্রমণাত্মক কার্যের বিরোধিতা করা। ব্রিটেন ও ফ্র'ন্স এই প্রস্তাবের উপর কোনরূপ ওরুত্ব আরোপ না করিলে বাশিয়ার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল।

স্তরাং আত্মরকার উপায় হিদাবে দোভিয়েত বাশিয়াকে জার্যানির স্থিত মিত্রতাবক হইতে হইল। জার্মানির স্থিত যাহাতে শীঘ্রই যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইতে হয় সেজক্ত সোভিয়েত স্বকার ১৯২৯ প্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এক মিউনিক চাহ্নির প্রজাক অনাক্রমণ-চুক্তি (Non-Aggression Pact) স্থাক্তর করিলেন। यन - ग्राम-कांशांन এদিকে হিট্লারও বাশিয়াকে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ হইতে বিচ্চিত্র অনাক্রমণ-চক্তি (वामरे, ১৯৩৯) রাখিবার ভক্ত আগ্রহাঘিত ছিলেন! স্বভরাং রাশিয়ার শহিত विजीय विषयः धत অনাক্রমণ-চ্ক্তি স্থাকবিত হইলে জার্মানির পক্ষে পোল্যাও স্থচনা ( সেপ্তেখর, আক্রমণের আর কোন বাধা বহিল না। এ বংসর সেপ্টেখর (6066 মানেই হিট্লাব পোলাও আক্রমণ করিলে বিভীয় বিশ্যুকের

প্তনা হইল।



## পথাম ভাষাার

উইমার রিপাব লিক: জার্মানির পুনর ছ্যুত্থানঃ নাংলি পররাষ্ট্র-সম্পর্ক (The Weimar Republic; German Resurgence: Nazi Foreign Relations)

উইমার রিপাব্লিক (The Weimar Republic) : প্রথম বিবর্ক ভক হটবার অল্লকালের মধ্যেই জার্মানদের মধ্যে মুদ্ধের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে মভবিরোধ দেখা দিল। জার্মানির সমাজবাদীরা এই গুদ্ধকে সাত্র জাবাদী যুদ্ধ বলিয়া আখ্যায়িত কবিল। জার্মান দোশিয়াল ডেমোকেটিক পার্টি (German Social Demoeratic Party ) তথন ক্ষতায় আদীন ছিল। এই দলেও মতবিরোধ দেখা দিল। দলের অধিকাংশই অবশ্র ফ্রিড্বিক্ ইবার্ট ও কিলিপ শিডেম্যান্-এর নেতৃত্বে যুক্ত চালাইয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিল। পক্ষান্তরে ঐ দলেরই यम जानाहेश गांदश একাংশ হাদি ( Haase ) নামক নেতার অধীনে এই মুদ্ধের জন্ত সম্পর্কে জার্মানদের কোন ব্যয়-বরাদ আর না কবিবার মত প্রকাশ করিতে লাগিল ! মধ্যে মত-বিরোধ জার্মানির কমিউনিস্ট্পণ তাহাদের নেতা কার্ল পাইব্নেক্ট ও রোজা পালেম্বুর্গের নেতৃত্বে যুদ্ধের বিরোধিতা কবিতে লাগিলেন এবং জার্যানিতে প্রে'লিট্যারিয়েট শাসন স্থাপনের উদ্দেশ্তে প্রচারকার্য শুরু কবিলেন। জার্মান কমিউনিন্ট্রাণ 'ল্পার্টাকাস' (Spartacus) ছন্মনামে প্রচারপত্র প্রকাশ কবিতে লাগিলে কমিউনিন্ট নেতৃবর্গের অনেককে গ্রেপ্তার করা হইব। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের প্রচারের কোন থাঘাত ঘটিল না।

এইরূপ পরিস্থিতিতে জামানির সামেলর পিওনোল্ড ফন্ বেগ্মান পদতাগ কবিলে (জ্লাই, ১৯১৭) ক্টাহার পরবর্তী কয়েকলন চাম্পেলর মুদ্ধের গতির কোন পরিবর্তন সাধনে সমর্থ তইলেন না। ১৯১৮ খ্রীইান্দের স্বক্টোবর মাসে বাডেজনের প্রিল্জ, মাঝিমিলিয়ান এক কোয়ালিশন সরকার গঠন করিয়া সাজ্ঞেনর জার্থানির শাসন-ভাগ্রিক পরিবর্তন ভুটারন যোগদান করিলেন। তালেলর ম্যাক্রিমিলিয়ান ব্যাপক শাসনভাশ্বিক ও সামাজিক সংস্থারের মাধামে জার্মানির স্মান্ট্রিপদকে সম্পূর্ণ শাসন-

ভাত্তিক প্রক্রেন্তে ( Constitutional Monarchy ) রূপান্তবিত ক্রিতে স্চেট হইলেন। এছল তিনি জত কওঁকগুলি সংস্ক'ব চালু করিলেন, ফলে জার্মানি শানন-ভাষ্টিক রাজভাষ্টে কর্যা ত্তিতি হইল। জার্মনে সম্রাট নামে মাত্রই 'স্মাট' বহিলেন। মন্তি-সভা সাধারে সভা বাইকট্যাগের (Reichstag)-নিকট দালী প্রকিবে, যুদ্ধ বা শান্তি সম্পর্কে চডান্ত কমতা বাইকটাবোর উপর ক্রন্ত থাকিবে, প্রভৃতি নীতি চালু করিবার ফলে জার্মন স্থাট নামে মাত্র স্থাট অধাৎ স্থাটের প্রতীক্তরপ বহিলেন। মতামত लकारणह भून श्रीति डा अर्थ ६ ताक श्रीति डा, मर्वानभरद्व स्थानि डा, मगर्वे इंडेताव খাধীন হ' প্রস্তৃতি গণতাপ্রিক অধিকার জনদাধারণকে দেওয়া হইল। রাজনৈতিক रकी भिगरक युक्ति मिल्या इहेन। এই जार्य खार्यानिक एक যুদ্ধবিৰতির প্ৰস্তাব প্রগতিশাল, গণতান্ত্রিক শাসনপ্রতির অধীনে আনিয়া প্রিক্ ম্যালিমিলিয়ান মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইল্সনের নিকট শান্তিভাপনের উদ্দেশ্তে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু জার্মান সম্রাট্র পদ্ত্যাগ না করিলে যুদ্ধবিরতির প্রস্তুত্ব উইল্পন বিবেচনা করিতে রাজী হইলেন না। রাইক্ট্যাগে কাইজার উইলিয়াম (২য়) পদতাল ককুন এইরূপ দাবী উথিত হইল। কাইলার এরূপ পরিমিডিতে জার্মান দেনাবাহিনীর সাহাযাপ্রার্থী হইলেন এবং কাইজার উইলিয়ামকে জার্যানির দেনাবাহিনীর কেন্দ্রল ল্পা (Spa) নামক ভাবে পদতা(গের অনুরোধ উপস্থিত হইদেন। চ্যান্দেশ্ব ম্যাক্মিমিলিয়ান হোহেনজলার্থ বাজ-বংশের অন্তির রকার উদ্দেশ্তে ক।ইজার উইলিয়ামকে তঁংহার নাবালক পোত্রের পক্ষে দিংহাদন ত্যাগ করিতে অহুরোধ জানাইলেন। কিন্তু কাইলার ইহাতে দশ্বত হইলেন না। তাঁহার আশা ভিল জার্মানির দেনাবাহিনী জার্মানির জনদাধারণের ইচ্ছার বিকতে উ হাকে সমাট পদে বহাল রাখিবার জন্ত সাহায্যদান করিবে। कारे कात्र है शिलकाटकत কিন্তু জার্মান দেনাবাহিনী জার্মানদের বিক্রমে অন্তধারণ করিবে হলাতে পলায়ন ना व्यक्षेष्टार्व मह हेट्क खानाहेटन, छेट्टेनियाम ३० नटक्षद ১৯১৮, নেশারলাতে পলাইয়া গেলেন। ২৮শে নভেম্ব তিনি নিজ এবং তাঁলার বংশদবদের পক্তে ভার্যানির শিংহাদন ত্যাগ ক্রিবেন বলিয়া ভানাইলে আমানির রাজতত্ত্ব काराजित র'ঞ্চছের অবদান ঘটিল। জার্মানি একটি অবসান প্রজ' ভাষ্টিক যুক্তরাইে পরিণত হইল। সাম্মিকভাবে 'কাউন্সিল-অব-পিপল্য কমিনার' (Council of People's Commissar) নামে এক কার্যনির্ভেক স্মিতির উপর জারানির শাসনভার ক্রন্ত হইল। এই স্মিতি প্রধানত

সমাঞ্জতান্ত্ৰিক প্ৰতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত ছিল। স্বিভিত্ন যুগা সভাপতি হইপেন ফেডাবিক ইবাট ও ছাসি। 'কাইলাব বিতীয় উইলিয়ামের স্বাজ্ডান্ত্রিক পাস্ব আ্মলের বছ সরকারী কর্মচারী তবনও কাজে বহাল বহিলেন। 71914 একমাত্র ক্মিউনিন্ট দল এই নবগঠিত সরকারের সহিত সহযে'গিতায় র'জী হইল না। জার্মানির ক্মিউনিস্ট্ গ্র 'লপ্টাকাস্' (Spartacus) নামে পরিচিত ছিল। নবগঠিত সরকার জনদাধারণকে শ. স্তিও শৃত্বলা বলায় রাখিতে এবং ধন-প্রাণের নিরাপত্তা বজায় রাথিয়া চলিতে অভুবোধ জানাইবেন। দেশের খ্যমী শাসনব্যবস্থা জাতীয় সংবিধান সভা কর্তৃক শ্বিরীকৃত হইবে এই আখাসও দেওয়া হইল। 'ব্দাট'কাস' দল ভাহাদের নেভা লাইব্নেক্ট্ 'পার্টাকাস' Liebnecht )-এর অধীনে পূর্ণমাত্রায় কমিউনিজম্ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সমাজভাৱিক সরকারের উচ্ছেণ্যাধন করিতে চাহিলে ইবাট ভাহাদিগকে কঠোর হত্তে দনন করিলেন। লাইবনেক্ট্-এর প্রধান সহচর ছিলেন বোসা লাক্মেয্বুর্গ। তাঁহার। এক সশস্ত্র আন্দোলন চালাইতে গিয়া পরাজিত এবং সরকার কর্ত ধৃত হইলেন এবং জেশথানায় লইর। যাওয়ার পথে বিবোধী পক্ষের উত্তেজিত সমর্থকগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। এইভাবে 'ল্যাটাকাস্' দল 'লাট্ডাস' দলের কর্তৃক ক্ষমতা অধিকারের চেটা বিফল হইস। ১৯১৯ জীটাজের পত্ৰ ১৫ই জামুয়ারি এক দগুাহ গোল্যোগের পর স্পাটাকাদ্দের পতন ঘটিলে ১৯শে তারিথ জাতীয়-সভার নির্বাচন সম্পন্ন হইল।

সমগ্র জার্মানির ভোটাধিকারপ্রাপ্ত মোট ৩ই কোটি নাগরিকদের মধ্যে মোট ৩ কোটি জী-পুক্ষের ভোটে জাতীয় প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইলেন। মোট ৪২১টি আদনের মধ্যে 'দোলিয়াল ডিমোক্রেটিক' ১৬৩টি আদন জাতীর সভার গঠন লাভ করিল, সেন্টি ফ্র বা প্রীপ্তান ডিমোক্রেটিক চল, ডিমোক্রেটিক দল ৭৫, স্থাপন্থালিস্ট্ দল ৪২, ইন্ডিলেণ্ডেন্ট্ দল ২২ এবং পিণ্লস্ পাটি ২১টি আদন প্রাপ্ত হইল। বাকী দলটি আদন অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের অধিকারে আদিল। লাটি কাস্দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিল না।

এই জাতীর সংবিধান সভা ৬ই কেব্রুরি, ১৯১৯, উইমার (Weimer) নামক স্থানে অধিবেশনে সন্মিলিত হইয়া জার্মানির জন্ত একটি যুক্রাইয় প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করিল। এই সংবিধান পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাথা হইয়াছিল। স্তরাং উইমার অধিবেশনে উহা গৃহীত হইতে অধিক স্ময় লাগিল না। এই শাসন্তম্ব বা দংবিধান অহ্যাহী রাষ্ট্রের দর্বাক্ত একজন বাইণ্ডি বা দংবিধান অহ্যাহী রাষ্ট্রের দর্বাক্ত একজন বাইণ্ডি বা কাগাল:

শাত বংস্বের জন্ম নির্বাচিত হইবেন এবং কার্যকান শেস হইবে প্রবায় নির্বাচিত হইবেন এবং কার্যকান শেস হইবে প্রবায় নির্বাচিত হইতে পারিবেন। নিম্নক্ষ অর্থাৎ রাইক্স্টাব্রে হইতে পার্বিবেন। নিম্নক্ষ অর্থাৎ রাইক্স্টাব্রে হইতে পার্বিবেন। নিম্নক্ষ অর্থাৎ রাইক্স্টাব্রে ক্টে-তৃতীয়াংশ ভোগেই তাঁহাক্তে অপসার্বের প্রস্তাব গৃহীত হইবেশ পর গণভোটের মাধান্ম উহা জনসাধারণ যদি স্মর্থন করে ভাহা হইবেট বাইপ্তিক্তে প্রচ্যুত্ত করা চলিবে।

উইমার সংবিধানে কে'ন উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। বাইপতি অবজ্ঞ নিংক্ষণ কমভারে অধিকারী ছিলেন না। মন্ত্রিসভাকে প্রকৃত দায়িও নিবার উদ্দেশ্যে একথা দ্বির হইয়াছিল যে, রাষ্ট্রপতির কোন আদেশ কার্যকরী করিতে হইলে উহা চ্যান্সেলর অথবা সংগ্রিই দপ্তবের মন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি অবজ্ঞ রাইক্ট্যাগ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু উহার ৬০ দিনের মধ্যে প্নরায় নিবাচন সম্পন্ন করিতে হইবে। জক্রী পরিশ্বিতিতে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর একমত হইয়া সংবিধানের কোন কোন শারা স্থাতি বাধিতে পারিবেন।

চ্যান্দেলর বা প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিদভার অপরাপর মন্ত্রী নির্বাচন কবিবেন। মন্ত্রিগণকে জার্মান পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হইবে এরূপ কোন নীতি ছিল না। তবে নিমকক অর্থাৎ রাইক্ট্যাগের অধিকাংশ সদক্তের আন্থা না থাকিলে অর্থাৎ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অধিকাংশের ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

একটি ত্ই-কক্ষ-যুক্ত পালামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবে। উপ্রক্ষের নাম হইল 'রাইক্ট্যাডাট্' (Reichstadt) এবং নিম্ন কক্ষের নাম হইল 'রাইক্ট্যাডাট' (Reichstag)। উপর্ব কক্ষ জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হইবে আর নিম্ন কক্ষের রুক্রাইম শাসনতম: সদস্যাণ প্রাপ্তরময়স্ক মাত্রেরই স্ভোটে নির্বাচিত হইবেন। মোট ইবার্ট প্রথম চারি বংবের জন্ম এই পালামেণ্ট নির্বাচিত হইবে। ফ্রেডারিক ইবার্ট (Friedrich Ebert) এই শাসনব্যবস্থায় সর্বপ্রথম রাইপতি নির্বাচিত হইকেন। ধর্মপালনের স্বাধীনতা সংবিধানে গ্যারাক্ট দেওয়া হইমাছিল।

উটমারে বিপাব লিক: জার্যানির পুনর রাখানে: নাংদি প্রবাই দম্পর্ক ১৯০ বার্টাক ধর্ম-নিরপ্রেক কবিবার উল্লেখ্য রাই-প্রিচলিত বা দম্পিত কোন ধর্মাধিটান র'থা চ্ট্র না। ১৮ বংসর ব্যুস প্যস্ত সকলের ফুলে যে'গদনি **परवाशी**नका करा वाधानामूनक करा इहेन। विस्थ करनकी क्या जिल्ल শকল ফুলই বাটায়ত কৰা হইল।

উইমার জাতীয় সভা দংবিধান গ্রহণ করিবার পর নূতন কেবন নির্বাচনের ব্যবস্থা না কবিয়া নিজেই পালামেটে রূপাস্থবিত হইল এবং স্বক্ষে গঠন কবিল। উইমার সংবিধান অফুদারে গঠিত প্রজাতাত্ত্বিক শাদনবাবস্থা দীর্ঘাল স্বায়ী হইল না. প্রথমে এই সরকারকে কমিউনিস্ট দমনে বাস্ত পাকিতে इहेल। दम्हे सुर्यारण बाज करम्ब ममर्थक गण विजिल्ल मः गर्कन गणिया कृतिन। বাজভাৱের সমর্থকগণের স্বভাবভাই প্রজাতাব্রিক স্বকারের বিক্তমে নানাপ্রকার অভিযোগ ছিল। ভাহারা একথা প্রচার কবিয়া দিল যে, মৃদ্ধের খেব দিকে প্রজা-তাম্বিকগৰ জার্মান সমাটের সামবিক শক্তি গোপনে তুর্বল কবিয়া দিয়া যুদ্ধে জার্মানির পরাজ্যের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল। ইহা ভিন্ন এই নূতন সুরকারের সমস্থা ছিল মিত্রপক্ষের স্তিত স্থি সম্পাদন। মিত্রপক্ষের চাপে ভার্মানি ভাদাই-এর দকি ভাদাই-এর দন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধা হইলাছিল। উইমার দভা

স্থিত শ্রাদি অভুযোদন করিয়া মিত্রপক্ষের সহিত পুনরায়

युष्कत चानका नृत कविषाहित्तन।

स्रापन

ভার্সাই-এর দ্বির শর্ভগুলির কঠোরতা ও মিত্রপক্ষের হত্তে জার্মান জাতির অপমান জার্মানির দর্বত্র এক ব্যাপক বিষেষ ও বিক্লোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্যবসাথী ও শিল্পতিগণ সার উপভ্যকা ( Saar Valley ) সাম্মিকভাবে জার্মানির হস্তচ্যত হওয়ায় ক্তিপ্ৰস্ত হ্ইয়াছিল। স্বভাবতই তাহার। ইবার্টের শাসনের প্রতি পলিদ ও বিবেষভাবাপন হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানির দেশপ্রেমিক দৈনিক-দৃষ্পাদায় জার্মান সামাজ্যের বিলুপ্তি সহু কবিতে রাজী ছিল না। ফলে, নবগঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটাইবার গোপন ব্ডযন্ত্র চলিতে के अस भार अ मूखन-नाशिन। ১৯२० औद्देशिक छक्केत छन्नक् गां काान ( Dr. ডকের বিশ্বতা Wolfgang Kapp) এदং ১৯२० बीहारक दिन লডেনছক (General Ludendroff) বলপূৰ্বক শাসনক্ষমতা হস্তগত করিবার ८ हरे। करिम्राहिटनन । किन्दु १ हे डेडम ८ हरेहे दिवन रहेमाहिन ।

কিন্ত ইহাতেও প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিপদ কাটিল না। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দোশিয়ে লিস্ট্ নামক বামপস্থীরা প্রমিকদের অসন্ভোবের স্থযোগ উইয়ার সংবিধান नहेशा धर्मघडे खक कदिन। नृज्य माभ्यज्ञ अनुमाद निर्दाहन, জন্মারে গটিত সরকারের দমন নীতির সমর্থক সামবিক বাহিনী ভালিয়া দেওয়া সরকারের প্রনের প্রভৃতি দাবী স্টাকত না হওয়া প্রয়ন্ত ধর্মঘট প্রভৃতি চালান তাহারা কারণ चित्र कविल। (भव भवेल भवकाद ১৯२० बीहारमद जन भारम বাইক্ট্যাগের নির্বাচন ঘোষণা করিতে বাধা হইলেন। নতন নির্বাচনে উইমার জাতীয় সভায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাব পশ্চাতে যে সমর্থন চিল নতন সরকারের विकृष्क बादमानम বামপন্থী দল, কমিউনিস্ট দল ও অপ্রাপর বহু ক্ষুদ্র দল ভাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে সমর্থ হইল। Proportional representation বা আমপাতিক প্রতিনিধিত্ব নীতি অনুসরণের ফলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকে ৬০,০০০ ভোটারদের ভোটে একজন করিয়া সদস্য রাইকন্ট্য,গে নির্বাচনের নীতি অন্তথত হইবার ফলে কুড় কুড় বরু দলের কিছু কিছু সদত্ত निर्वाहित इहेलन। एडाएक्डेंम, लिल्लम लार्डि, मिले में, নতন নিৰ্বাচন (১৯১০) প্রভৃতি বিভিন্ন দলের এক মুগা সরকার গঠিত হইল। কনস্টান টিন নতন সরকার क्ष्यान वाल्यान परम नियुक्त दहेलन। हेनि हिल्लन (मृश्वि महे इनक्षा ।

উশৃদ্গ্যাং ক্যাপ-এর বিজ্পতা প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকলাপের অবসান ঘটাইতে পারে নাই। প্রতিক্রিয়াশীলগণ ভার্নাই-এর অপমানজনক শর্তাদি মানিরা লইরাহিলেন তাঁহাদের বিক্তে দম্মাদ নীভি শুক করিল। ইবার্ট, দিভেম্যান প্রভৃতির প্রাণনাশের একাধিক চেটা করা হইল। এর ধ্রাগরে, ওয়ালটারে রাজেন প্রভৃতিকে হতাা করা হইল। ১৯২০ খ্রীষ্টালে মিউনিকে হিট্লারদরকারের বিক্তের লভেনভর্ক্ বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু গাস্টাভ্ কন্ কার-এর বিস্তোহ
অপর বিপ্লবী দল এবং হিট্লার-লভেনভর্কের দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল এবং শহরে নিজেদের মধ্যে মার্থমারি শুক্ করিলে এই বিদ্রোহ দম্ম করা দ্বুল হইল। বিশ্বোহর নেভ্রের নেভ্রের করাহুল করা হইল।

এদিকে ক্তিপ্ৰে লানের সম্ভা ও আধীন্তিক চাপ, বেকারি, জ্ল কৃত্ত কুচ্ব দ্ধান, ক্মান মূলার মূলার অভাবনীয় প্তন প্রভৃতি ভিউ লাব ও উত্তার মূলেত প্রচারকার্য সহজ্বর করিয়া দিল। দেশপ্রেমিকগণ ভার্স ইয়ের চুক্তির বিক্ত্ব সমালোচনা, দেশের আভান্তরীন বিশৃপ্থারা ও অর্থনৈতিক ত্র্বলতার জন্ম উইমার জাতীয় সভা ও প্রজাভান্তিক সরকাবকে দায়ী করিতে লাগিলেন। প্রজাভন্তের পত্তন এই স্থ্যোগে হিট্লাবের পশ্চাতে সমর্থন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। ১৯২০ প্রীর্থনে জার্মানির জনসাধারে জার্মান মৃদ্রা মার্ক প্রহণ করিতে বা শহরাঞ্চলে ভাহাদের উৎপন্ন দ্রবাদি বিক্রয় করিতে রাজী হইল না। এই সর্বিছু মিলিয়া শেষ প্রস্তি প্রজাভ ব্লিক সরকাবের পত্তন ঘটিল, হিট্লার ও ভাহার নাৎদিদল ক্রমতায় জাসীন হইলেন।

প্রথম বিগবুংকাতর জার্শনির অর্থনৈতি ছ তুর্দশা (Economic Prostration of Germany after the First World War): প্রথম বিখণুতে যোগণানকারী দেশমাত্রেরই অর্থ নৈতিক তুদ্পা ঘটিয়াছিল। নিতাবাবহার্য দামগ্রীর অভাব, মুলাবৃদ্ধি, বেকারত্ব, যুদ্ধেভির পুনর্গঠন প্রভৃতি দমভা প্রত্যেক দেশেই দেখা দিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর অপরাপর দেশের তুলনার যুদ্ধে'ত্ব কাৰে জার্মানির অর্থনৈতিক ত্রবস্থা ছিল বছগুণে বেলি। বিশাল ক্লাৰ্থানির ছদিশা ক্তিপুরণ দানের সম্ভা, মূদ্রাকীতি, যুদ্ধে পরাজয় জনিত হতাশা জার্থানির মুজোত্র সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করিয়া তুলিরাছিল। এমতাবস্থায় জন দাধারণের আর্থিক চরবন্ধা চরমে পৌছিল। মৃলাক্তর বৃদ্ধির দক্ষে মুদ্রাস্ফীতি (Inflution) জার্মানির মুলা-ব্যবস্থাকে যেঘন অচল করিয়া দিয়াছিল, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিধান্ত করিমাছিল। জনসংধারণের আর্থিক एर्ने बाद स्वर्थात ममास टांबिक छाठांतकार्य महस्त्रहे विखाद लांड कविरङ्कित। अहे সমরে এডলু ই হিট্লার নামে জনৈক প্রাক্তন দৈনিক 'ন্যাল্ডাল সোলিয়েলিজ ' (National Socialists) বা নাংদি (Nazi) নামে এক বাজ-নৈতিক দল গঠন করেন। হিট্লাবের নেতৃষাধীনে শ্বাশনাল নাংসি ফলের क्ष छात्र न দোলিয়েলিট দল বিষযুদ্ধে প্রাক্তি ও জ্তমর্যাদা জার্মানিকে পুনংয়ে ইওবোপের অক্ততম প্রধান শক্তিতে পরিণত করিয়'ছিল। জার্মনি ভার্সাই-এর "कि-इक्ति वर्षापि एवं यानिया इतिरव ना या अहेत्र नासि-इक्ति कार्यानिय अपक एव ম'নিয়া চলা সভ্য ছিল না একথা দকলেই, এখন কি, ফগাদীবাও স্থীকার কবিত। কিন্তু কুণ্ণকুলে লেশিছেলিজন্তর নামে এবং হিট্বাবের নেতৃত্বধীনে ভারণনিতে य अहे बल अ विकिश्लिकी भरकार पालि ह हहेरर अर काराजित जूनरामान रा শ্বর্থ ই ওবেংপের বাজনৈ ভিক ভারদায়া সম্পূর্ণভাবে বিনার করিয়া এক দাকণ ত্রাদের

প্রতী করিবে ভাগে অনেকেই ভাবিতে পারেন নাই। ১৯৩২
ইট্নারের নেতৃষ

আঁপ্রান্ধের ভিদেশর মাদে অধ্যাপক টয়েনবি অবশু নাংশিদের
সম্পর্কে বলিগাছিলেন যে, নাংশিবাদের দকল কিছুই; স্পইভাবে ব্ঝিতে পারা না গেলেও
একথা ব্ঝিতে কোন অস্থ্রিধা নাই যে, ইহা নিম্ন প্র্যায়ের বাজনৈভিক মত্রাদ।
ভক্তর উল্লাব (Dr. Wolfer)-ও নাংশি দল সম্পর্কে অক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

নাৎসি নেতা হিটলারের সমগ্র জার্মানি ও জার্মান জাতির একক অধিনায়কত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া ইতিহাদের এক অত্যান্তর্য ঘটনা। হিটুলার মূলত ভার্মানির নাগরিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অষ্টিগার অধিবাদী। অথচ তিনি জার্মানির শক্তি ও জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠাত্বের ধারণার সৃষ্টি করিয়া ইওরোপে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হের হেস, গোমেরিং, हिष्ठेनात्र, भारम्बिः, क्ष्मात, दाष्ट्रिनार्ग, शास्त्रवन् अञ्चित माद्या हिए नात হেল, গো্যেব লগ 'কাশকাল দোশিয়েলিফ ' নামক দল গঠন করিয়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্ৰভাৱ কত ক नार्मिषल शर्वन শাসন-ক্ষমতা হস্তগত কবিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিয়া বিফল হন। ফলে, তাঁহাকে দেশদ্বোহিতার অভিযোগে কাবারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু কয়েক মানের মধ্যেই তিনি মৃক্তিলাভ করেন। কারাকদ্ধ অবস্থায় হিট্লার তাঁহার বিথাতি গ্রন্থ 'মেই ক্যাপফ্' ( Mein Kampf ) বচনা কবেন। নাৎদি দলের বাজনৈতিক উদেশ ও আদর্শ এই গ্রন্থে উল্লিখিত নীতির উপর নির্ভর কবিয়াই গড়িয়া

মেই ক্যাম্পক্ গ্রন্থে বণিত নাৎনি দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য উঠিয়াছিল। যাহা হউক, হিট্লার তথা নাৎদি ধলের উদ্দেশ্য ও আর্দণ ছিল (১) ভার্মাই-এর শান্তি চুক্তির শর্তাদি নাকচ করা (২) জার্মান জাতির লোককে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলা ( Pan-Germanism ), (৩) জার্মান-অধ্যবিত বিদেশা

সরকাবের অধীন অঞ্চলসমূহে জার্মান ঐক্যের ধারণার সৃষ্টি করিয়া সেই সকল অঞ্চলকে জার্মানির দহিত সংযুক্ত করা। এই শেষোক্ত নীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভিট্লার এক বক্তভায় বলিয়াছিলেন যে, জার্মানির পদাতিক, নৌ, বিমান, গোলন্দাজ প্রস্তুতি চারিটি বাহিনী ত' বহিয়াছেই ইহা ভিন্ন জার্মান জাতির লোক বিদেশে

<sup>\*&</sup>quot;...many things might be obscure, but one thing you could, count on was that Nazis were on the down-grade".—Toynbee, vide, International Affairs, 1934, p. 343: Hardy, p. 357.

ঘেথানেই বদবাদ করিভেছে ভাহার। দকলেই 'পঞ্ম বাহিনী' ছরপ কলে করিবে : ( এথানে উল্লেখ করা ঘাইতে পারে যে, দেশসোহিতার কাজ এখন প্রথম বাজিনীর কাৰ্যকলাপ—Fifth column activities নামে অভিতিত হইয়া থাকে)। (৪) নাৎসিবাদের অপর আদর্শ ছিল জামান জাতির প্রের্ড প্রচার করা এবং থেতে তু জার্মানগণ জাতি হিদাবে শ্রেষ্ঠ মেহেতু স্বর ছার্মান অবিকার দ্বপেন করা।

উপরি-উক্ত আদর্শ ও উদ্দেশ্য দিবির অক্তন্ম পরা ছিল প্রচারকার্যের উপর জোর দেওয়া। এই প্রচারকার্যে সভা মিখ্যার কোন ধার ধারা হইত না। প্রচারকায়ের স্ল উদ্দেশ ছিন রাষ্ট্রকে স্বাস্থাক করিয়া ভোলা। ব্যক্তির জাবন ও কর্ষক্লাপ, রাষ্ট্রের উन्नि ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্ম বায়িত হইবে, অর্থাং রাষ্ট্রের জন্মই নাংদি কাইপছা राकि, राकित बन राष्ट्रे महर এই धारणांद एरी करां हिन अहे প্রচারকার্যের অ্যান্তম উন্দেশ্য। হিট্লার 'জনদাধারণকে স্ত্রীলোকের স্থায় ভাবপ্রবণ, যুক্তি ও বিচারক্ষমতাহীন' বলিয়া মনে করিতেন। স্বভাবতই, জনদাধারণকে নানাভাবে উম্বাইয়া দিয়া তিনি কার্যসিদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রথম বিশ্ববুদ্ধোত্তর জার্মানির জনসাধারণের আর্থিক ও মানসিক অসম্ভূতির স্বযোগ লইয়া হিট্লারের নেতৃত্ব ক্রমেই দমগ্র জার্মান জাতির উপর বিভূত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির হত্তে জার্মানির পরাজয় এবং ভার্সাই-এর শান্তি-চ্কির অপমানজনক শর্তাদি জার্মান জাতিকে প্রতিশোধপরায়ণ করিয়া লাৎসি দলের সমর্থক दाथियाहिन। विषेतास्य नार्मि मत्नत छएम । नीडि সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি সভাবতই তাহাদের মনোগ্রাহী হইল। ফলে, নাংসি দলের সদশ্য भःथा। मिन मिनहे वां जिया ठलिल। ১৯৩२ खेहोत्सव मर्थाहे नां भि मरनव मर्थकरमव সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে, ঐ বৎসর সাধারণ নির্বাচনে জার্মান প্রতিনিধিসভা 'রাইক্স্ট্যাগ' ( Reichstag )-এ নাৎসি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও হের ফন প্যাপেন-এর গ্রাজনৈতিক কারদান্তির ফলে নাৎদি নেভা হিট্লার कार्यानित ह्यास्मन्त नियुक्त इटेलन। स्मरे मध्य कार्यान হিটলারেয় প্রতিনিধিসভা 'রাইক্স্যাগ্' এর মোট সদস্ত সংখ্যা ৫৮৪ জনের ক্ষতা লাভ भारता नार्मि मत्त्र मम्लामश्या हिल भाज ১२७ छन। याहा इडिक. একবার ক্ষ্মতায় আসীন হইলা হিট্লার ভালা ভাগে করিয়া যাইবার পাত্র ছিলেন

না। ১৯০০ গ্রাষ্ট্রান্তের ফেব্রুয়ারি মাসে বাইক্স্ট্রাগ্ সভাগৃহে ভনৈক অর্ধ-

উন্মাদ ওলন্দান্ত অগ্নিলংযোগ করিলে হিট্লার দেজন্ত কমিউনিন্ট দিগকে দায়ী করিলেন। এই মনুহাতে তিনি ক্মিউনিন্ট্ ও সোণিয়েল ডেমোকেট্ দলের নেতৃবর্গ থাহারা বাইকুটা গের সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাহাদিগকে গ্রেপার করিয়া কারাগারে নিকেপ করিলেন। দেশে কমিউনিণ্ট্ ভীতির ধুয়া जुलिया हिष्मात नांश्मि नत्नत ममर्थकरम्ब मःथा। नृष्टि कतित्नन। কমিউনিই ও পরবর্তী যে নির্বাচন হইল ভাহাতে নাৎদি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সোধিয়েল ভেনোক্রিটিক দল দমন লাভ করিলে হিট লার বাইকন্ট্যাগের সাহায্যে চারি বংসরের **জন্য** পালামেটারী শাসন-বাবস্থা বাতিল করিলেন এবং নাংদি দল ও উহার নেতা-স্থাং নিজের ক্ষাতা নিরক্ষণ কবিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ আইন পাশ করাইয়া লইলেন। এইভাবে হিট্লার যথন জার্মান রাষ্ট্রের প্রক্লভ স্বধিনায়কে পরিণভ इहेटलन (महे ममग्र जार्यान (श्रिभिडण हिए अनवूर्णित मृजा इहेटल किंद्रे नारबंब अकक हिछे, लाव ठा'रमनव ७ ८ श्रीमरफ छे छे छाप्रसहे निगुक इहेरनन । অধিনারকর লাভ ভিনি হইলেন জার্যান জাতির 'কুহুরার' (Feuhrer)। হিটু লারের একক অধিনায়কপদে আদীন হইবার দক্ষে দক্ষে শুকু হইল ইন্থদি নির্ধাতন। জার্মান জাতি 'আর্ধ' দেহেতু দেমিটিক জাতির লোকের প্রতি তাহাদের তীব্র মুণা ছিল। আর্থ জার্মান জাতির প্রেষ্ঠত প্রমাণের অন্তম উপায় হিদাবে ইত্দি নির্ঘাতন পথিবীর जर्वज बनाव উत्प्रक कविन। देवजानिक चाइनफी हेन छ हिने विवाजन बी जिब हा ज हहे एउ दिहा है भारेतन मा।

নাৎদি পররাষ্ট্র-নীতি ও পররাষ্ট্র-দম্পর্ক (Nazi Foreign Policy and Foreign Relations): তাশতাল দোলিয়েলিণ্ট্ তথা নাংদি দলের পরবাষ্ট্র-নীতির আংশিক আলোচনা নাংদি দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শের আলোচনা কালে করা হুইয়াছে। নাংদি দলের আবেদন জার্মান জাতির নিকট যাহাতে মনোগ্রাহী হয় সেজতা প্রচারকার্যের যেমন কটি ছিল না, তেমনি পরবাষ্ট্র-নীতি নিধারণেও নাংদি দলের জনপ্রিয়ভার প্রতি লক্ষ্য রাখা হুইয়ালির ভিল। তিট্নার তথা নাংদিদলের পরবাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য ও নীতি তিট্লার বচিত মেই কাম্পেদ্ গ্রন্থে আলোচিত হুইয়াছে।

প্রথমত, ইওবোপীয় মহাদেশে জার্মানি ভিন্ন অপর কোন দেশকে প্রাধান্ত অর্জনে বাধা দান। এজন্ত জার্মানির দীমান্তবাতী ইওবোপীয় বাষ্ট্রবারি দামবিক শক্তিবৃদ্ধির

5েষ্টা জার্মান জাতিকে আক্রমণায়ক কার্য বলিয়া বিবেচনা (১) ইওরোপ यहारितरण सार्थानि क्षिण इहेर्द अवर लाहार्ड नामानान क्षिण हहेर्द । हेटा ভিন্ন দ্বিতীয় শক্রি ভিন্ন হে বাষ্টের শক্তি জার্মান জাতির কোন প্রকার অম্বন্তির উথান বোধ কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে, দেই রাষ্ট্রে ধ্বংস করিতে ইইবে।

विछी वर्छ, छ मंहि- এর एक्ति आर्थानित्क भागान । अह अध्यर्थाना कतियाहिन । अह इकि ७ मिर्च सार्यहेन (St. Germain)-এর চ্কি ব্রতির করিতে হইবে. বলা বাহুলা এই নীতি জার্মানির সকল শ্রেণার লোকের আন্তরিক (২) ফার্মান কাতিব (मणे कार्याहेन-शर इंकाद अভिवाकि छिन वनिया इंडाटक कार्यक्दी कविवाद अनु চুক্তি বাতিলকরণ হিটলারের যাবতীয় কার্যকলাপ জার্মান জাতির স্বাভাবিক সমর্থন লাভ করিয়াচিল।

তৃতীয়ত, জার্মান জাতির লোক অধ্যুষিত ইওবে পের যাবতীয় অঞ্স বইয়া वृश्क्य कार्यान कांचि ७ कार्यान वांचे गठन। 'भाग-कार्यानिकम' (৩) জামান লাতির मकलाक जेकावड (Pan-Germanism) ছিল নাৎসি দলের অল্ডম প্রধান করিয়া ভোলা 'প্যাৰ -জাম'নিজম' নীতি এবং প্রবাষ্ট্র নীতির ভিত্তিস্কপ।

চতুর্থত, জার্মান জাতির অর্থ নৈতিক অচ্ছলতার জন্ম এবং क्रमार्थात वनवारमत कन श्रासाकनीय ताका क्या वानिया अ জার্মানির উদর্ত বাশিয়ার প্রভাবাধীন দীমান্তবতী বাজা সম্পর্কেই এই নীতি (8) कार्भानित्र উपवल क्रमः थराव क्रज প্রযোজা ছিল। शास्त्र क्रमीय ताला सर

দর্বশেষে, নাৎদি দল তথা হিট লাবের চরম উদ্দেশ্ত ছিল জার্মানিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা। এই উদ্দেশ দিছ না করিতে পারিলে (e) कार्य'निक তিট্লার নিজের তথা নাংদি দলের উদ্দেশ্য বার্থ হইবে মনে পৃথিবীর শ্রেষ্ট শক্তিতে **উत्तर**म কবিতেন ৷

নীতির উপর ভিত্তি কবিয়া হিট্লার তথা নাৎসি সরকার জার্মান উপবি-উক্ প্রচারকার্যের মাধামে দেশাত্মবোধ ও জাতিগত প্রেষ্ঠারের ধারণায় লুংিকে ব্যাপক উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। যুদ্ধ নীভিগতভাবে সকলের নিক্টট নাংসিন্তের প্ররাই-দুণা হট্তেও জাতীয় মর্যাদা, রাষ্ট্রাত প্রাধাত প্রভৃতি বৃদ্ধির भी छित्र महत्याहिनी ইন্দেরে মন্তের স্থোহিনী শক্তির প্রভাব এড়াইয়া চলা বভ 25 914

<sup>&</sup>quot;World-power or nothing." Hardy, p. 362.

লোকের পক্ষেষ্ট সম্ভব হয় না। হিট্লার কর্তৃক ভ্রনিই-এর শান্তি চুক্তি ভদ্দ করিয়া জার্মানির জাতীর অপমান দূব করিবাব দৃত্প্রভিক্তা এবং সমগ্র জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া জার্মান বাব্দের ও জার্মান জাতির মর্যাদ। বৃদ্ধি করিবার সংকল্প জার্মানির সকল শ্রেণাব লোকেরই সমর্থন লাভ করিল।

হিট্লারের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ এবং জার্মান প্রবাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁহার নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রচার ইওরোপীয় রাজনীতি কেন্দ্রে সভাবতই নাৎসি নীতি ও ছাল্ল- জার্মানি সম্প্রকে এক ভীতির স্বধার করিল। জার্মান আক্রমণের কাথের দলে
ভীতি জার্মান রাষ্ট্রের সীমান্তরতী দেশপুতের মধ্যে ক্রমেই ইওরোপে ভীতির স্টি বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। জার্মানির পুনক্ষান আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দ্ববতী রাষ্ট্রর্গের পরম্পর সম্পর্ক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দ্বীকৃত হইল।

জার্মানির পুনক্তান ও 'যুদ্ধং দেহি' মনো ভাব ফ্রান্স ও রাশিগার স্বাধিক ভীতির কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল . প্রথম বিশবুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হইলেও ফ্রান্স যুক্তে জয়লাভের উল্লাস শেষ ১ইবামাত্র জার্মানির সভাব্য আ ক্রনাের বিক্তের নিজ निदाभनाद वावषा कदिए वास श्रेम छिप्राहिल। धरे ফ্রান্সের নিরাপ্তার কার্ণেই ফ্রান্স নিজ জন্মকে প্রক্র জন্ম বলিয়া মনে করিতে সমস্তা পারে নাই। লীগের মাধামে এবং লীগের বাহিরে অ'ভর্জাতিক নিশাপত্ত সম্প্রা সমাধানে ফ্রাপের চেটার অন্ত ভিল না। কিছ কোনভাবেই ফ্রান্স নিল্ল মনোমত কোন আ ভর্জাতিক নিবাপত বা শ'ভি বাবতা ভাপনে সমর্থ হয় নাই। লোক'র্ণো চুক্তি এবিষ্যে কত্মট: অ্যান্য হটাসেও নিরাপরা সম্প্রে कारकात य भारता हिल छाडा इडेर ह श्लान झारत कार्यकता fe's attad ছয় নতে। আঞ্লিক নিবাপতা রক্ষার উপায় হিমাবে বিভিন্ন ত গুপোন — কুলো ও द्रारदेत भारता भवत्भव भिज्ञ छा हिन प्राप्त । দেশভিষ্ঠে রাশিরার ्र ३०२ **अ**होस्य कृष्म e दानियाद घर्षा প्रचाद खन क्रम क्षेत्रिव काइन 5 % (Non-Aggression Pact 7'm 2 27, 62 ভিট্তলাবের জার্মির একক অধিনায়করে অধিটিত চপ্রা এবা ভাতার স্থাব দ তিবেল্ডা নীতি সামাবাদী দেশ বাশিহার জীতির কারণ হটার দায় ইল: জারানি खार है- बद मासि प्रेलिट मई पि छम करिया मिलिट के करिए सार्य करिया

कालियात ख्वा भाषातात्वत जिदानम् कृत क्षेत्र ६९ काराव माडिएय मन्त्रात

ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি অপতিবর্তিত রাখিবার নীতি অমুদরণ করিতে লাগিলেন। রাশিয়ার লীগ সদত্য-এদিকে হিট্লারের নীতি ও প্রকাশ উক্তিতে ফ্রানেং ভীতি পদভ্কি-ক্ল-ক্রামী ক্রমেই ব্যাভিয়া চলিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টামে জার্যানি কর্তৃক লীগ পরশর সাহায্যের ভ্যোগ ও ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তানি উপেকা করিয়া कृष्टि ( ১৯०৫ ) সামরিক প্রস্তুতি ক্লান্সের ত্রের কারণ হইয়া দাড়াইল। ফলে, ক্লান্স রাশিয়াকে লীগের সদস্যপদভুক্ত করিবার ছন্ত চেষ্টা শুকু ক্রিল এবং ফ্রান্স, প্রেট ব্রিটেন ও ইতালির উল্লোগে ১৯৩৪ ব্রীটাকে বাশিয়া লীগের সদস্ত বলিয়া স্বীকৃত হইল। এখানে উ: এথ করা ঘাইতে পাবে যে, রাশিয়া প্রথমে লীগ-অব-ন্যাশন্দ্ বিরোধী ছিল কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় লীগের সদস্যপদভুক্ত হইয়া ভার্স.ই-এব শান্তি-চ্ক্তি অপ্রিব্রিড রাথিবার জন্ম দচেট হইল। ইহা ভিন্ন ফ্রাষ্ম ও গোভিয়েত রাশিয়ার সোহাদ্য প্রস্পর সামরিক সাহাযোর এক চুক্তিতে मृज्ज्य इहेन ( ১৯৩१ )।

নাৎসি জার্মানির উপান 'লিট্র আঁতাত' (Little Entente)-এরও জীতির कारण हरेगा मांडारेन। धारानंड पश्चिम-राष्ट्रियो छ'र्म हे-अर गंडीनि याहार পরিবর্তন করিতে না পাবে দেজগুই 'লিট্র আঁতাত' গঠিত হইয়াছিল। জার্মানির আক্রমণ হইতে কেবলমাত্র চেকোল্লে ভাকিয়া ভিন্ন অপবাপর দদশু রাষ্ট্রের ( মুগো-

উপর প্রভাব

স্ত্ৰাভিয়া ও কুমানিয়া ) কেমন ভীতির কারণ ছিল না। পোভিয়েত ভার্মানির প্নরুথ'ন — ইউনিয়ন ছিল কমানিয়ার ভীতির কারণ আর যুগোলাভিয়ার ভীতির কারণ ছিল ইতালি। লিট্ল আঁতাত-এর এই চুইটি ধ্দতা রাষ্ট্রে পকে জামানির শক্তি বৃদ্ধি অনভিপ্রেত ছিল না।

ত্রেনার গিরিপথের দিকে জার্মানির বিস্তাব ইতালি-মন্ত্রিয়া-হাকেরী ভীতি হটকে যগোলাভিয়াকে কভকটা মুক্ত কবিয়াভিল। অন্তর্ম কুমানিয়া ও দোভিয়েত हे छे नियरन व भएमा दिनावादियात व्यक्तिकात लहेगा मरनामालिस हिल दिल्हा দোভিয়েত ইউনিখন বিবোধী জানানির অভাবান ক্যানিয়ার পকে কাম্য ছিল। এমতারশ্বায় বাফত 'পিট্ল আত'ত'-এর সদত রাইবর্গ পর পর সোরাদা ও দালায়ত্ত সহায় ভার কবা বলিলেও প্রকৃতকেরে ক্যানিয়া ও মুগোলাভিয়ার আফ্রিক স্মর্থন চিল জার্যানির পকে আরে চেকেংখে ডারিয়ার সমর্থন ছিল বাশিলার পকে। এই ভাবে বলকান মকলে না' দি জাই নিব দার্থকের অভাবে চইল না।

জারানির পুনরুখনে ক্রান্সের ভীতির কারে হইয়া উঠিলে ক্রান্স চির্শক জারানির

বিঞ্জে নিজ দীমারেথার নির্পেত। রকার জক্ত দচেট হইন। বলা বহিনা ভাষণনির পুনরভূপোর জার্মানির পুনরপ্রান ফ্রান্সের প্রেক্ট স্বাধিক ভীতি ও ফ্রান্সের ভীতির কারণ ত্রানের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী বার্পো (Barthou) জার্মানির সন্তাবা মাত্রমণ হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্তে ইওবেপীর শক্তিবর্গের সহিত প্রপার স্গোয়োর চুক্তিবন্ধ হইবার জন্ম চেঠা ভূম ফ্রান্ত কর্তিক। তিনি পেলোও, কুমানিয়া, যুগে ও ভিন্না, চেকো-জোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের পৌহাত্মিশুক্ক লৌ গুকার্যে গমন ইওরে পাত্র বাইবর্গের করিবেন। ইহার পর তিনি জার্মানির বিক্তরে পূর্ব ইওরোপীয় লোকার্ণো শক্তিবর্ণের একটি মৈত্রী-চুক্তি খাক্তরের প্রস্তাব করিবেন। (Eastern পোनाए, ट्राक्स्या किया, वानिया व वान्तिक दाका छनिव Locarno) চুক্তি শাক্ষরের প্রভাব মধ্যে লোকার্নো চুক্তির অন্তর্ম একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করা হইলে পোন্যাও উহাতে রাজী হইল না। কারণ, পে.বাও ও জার্মানির মধ্যে ইতিমধ্যে একটি মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বলিয়া পেল্যোও জার্মান-বিৰোধী চুক্তি স্বাক্ষরে স্বীকৃত হইল না। ইহা ভিন্ন বাশিয়ার প্রতি পোল্যাও ছিল শক্তভাবাপন, কারণ, পোলাতেওর পূর্বংশ দীর্ঘকাল রাশিয়ার পোল্যাতের বিরোধিতা—পূর্ব- অধিকারে ছিল, পোল্যা গুরাদীরা দেকথা ভুলে নাই। পোল্যাতের ইওরোপের লোকার্গো বিবোধিভায় প্রাক্তেশর লোকার্ণো চুক্তি ( Eastern Locarno Pact) শেষ পর্যন্ত খাক্ষরিত হইল না। যাহা হউক, চ্বিত্র চেষ্টা বার্থ ফরাদী প্রধান মন্ত্রী ব'ব্থে। গ্রীদ, মুগোলাভিয়া, ক্যানিয়া ও তুরস্ক – এই চারিটি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে পরম্পর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি-দংলিত এক চুক্তি ভাক্রিত হইলে অফ্রুণ আঞ্জিক নিরাণতা চুক্তি তাক্রের মাধ্যমে জার্মানির বিৰুদ্ধে আবেইনী গড়িয়া তুলিবার কার্যে আরও উৎদাহিত ৰগকাৰ চক্তি হইলেন। বলকান বাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্বাক্ষরিত উপরি-উক্ত মৈত্রী (Balkan Pact) इंकि 'वनकान हुकि' (Balkan l'act) नारम পविष्ठि । —বুলগে বিয়া কর্তৃক এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বুলগেরিয়া বলকান চুক্তি প্রভাগোত স্ব'ক্ষর কবিতে রাজী হয় নাই। কারণ বুলগেরিয়া প্যারিদের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু বলকান চ্ক্তির সদক্ত রাষ্ট্রবর্গ উহা রক্ষা করিয়া বিশেষভাবে ভার্ম ই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি বজায় রাখিলা জার্মানির সন্ত'ব্য আক্রমণ বোধ করিবার পক্ষপাতী ছিল। যাহা হউক, বার্থো তাঁহার চেরায়

দমিলেন না। কিন্তু বুলগেরিয়া ও ইতালি উভয়দেশই পাারিদের শান্তি কিন্তুলন চুক্তির ইন্দেশ পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া এই হই দেশে অভাবতই ব্যথ থিজভা ভাপিত হইল। বুলগেরিয়া বলকান চুক্তিতে যোগ না দিয়া ইভালির সাহাযোর উপর অধিকত্ব আছা শাপন করিবর ফলে বলকান চুক্তির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইল। কারণ এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্যই ছিল বলকান অঞ্চল জার্মানি ভথা ইওরোপের কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের কোনপ্রকার প্রাণাতা বিভাবে বাধা দান করা। বুলগেরিয়া-ইভালি সৌহার্ঘ এবং বুলগেরিয়া কার্ত্ক বলকান চুক্তি প্রভ্যাথানের ফলে দেই উদ্দেশ্য বাধ হইয়াছিল।

এদিকে জার্মানির প্রক্থান পোলাাভের ভীতির কারণ হইয়া দাড়াইবে পোলাাও আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে জার্মানির সহিতই অনাক্রমণ নীতি এবং শান্তিপূর্ব উপায়ে পরপার সমস্তার সমাধানের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া একটি চুক্তি সাক্ষর করিল ( জাজ্য়ারি, ২৬, ১৯৩৪)। জার্মানি ও রাশিয়ার রাজ্যাংশ কাড়িয়া লইয়াই প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তর পোল্যাও গঠিত হইয়াছিল। জার্মানি ভার্মাই-এর চ্কি আন্তবিক-ভাবে গ্রহণ করে নাই এবং হিট্লার তথা নাং দিদলের পরবাই-নীতির অন্ততম প্রধান উদ্দেশ্বই ছিল উহার পরিবর্তন সাধন। এজন্ম জার্মানি পোলাতের সহিত মুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে একথা পোলাতিবাদীদের অবিদিত ছিল না। কিন্তু পূর্ব-লফ বালিয়ার সহিত পোল্যাতের মিত্রতা স্থাপনের প্রশাপ ছিল অবান্তর! এমতাবস্থায় আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে দশ বংসরের জন্ম পোল্যাত ও জার্মানি পরস্পর সমস্তা সমাধানে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিবে না এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইল। ১৯২২ জীপ্তাম্পে রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে রাাপ্যালোর (Rapallo)-র মিত্রভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে পোল্যাতে ত্রাদের লামানি ও পোলাতের সৃষ্টি হইয়াছিল, কারণ, বাশিয়া ও জার্মানি উভয় দেশই ছিল भत्या भास्तिभूनं डेलाइव পোলাতের শক্দেশ। এই ছই শক্দেশ পোল্যাও আক্রমণ পরব্দর সমস্তা সমা-ধানের দশসালা চুক্তি করিলে পোল্যাণ্ডের অন্তিত্ত লোপ পাইবে একথা পোল্যাণ্ডবাসীরা জানিত। এইরণ, পরিম্বিতিতে ফ্রান্স ছিল পোল্যাণ্ডের একমাত্র মিত্র, কিন্তু সুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের ত্র্বভার ক্পাও পোল্যাণ্ড্রাসীদের অবিদিত ছিল না। এমতা-বস্থার দোভিয়েত ইউনিয়ন-বিরোধী নাৎদী জার্মানির উত্থান পোল্যাতের ভীতি কতক পরিমাণে দুর করিল। এইভাবে ক্রমে পোল্যাও জার্মানির দিকে ঝুঁকিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ১৯০৪ এটাম্বে জার্মানির সহিত পোল্যাণ্ডের এক চুক্তি স্থাক্ষরিত হইন। এই চুক্তি অস্তত দশ বংসবের জন্ত পোলাতের ভীতি যেমন ক্তক পরিমাণে প্রাণ করিয়াছিল, তেমনি জার্মানিকে অপরাপর সমস্থার প্রতি পূর্বমান্তায় মনোযোগ দিবার স্থান্য নিয়াছিল।

জার নির পুনরত্থান ইওবেপীয় শ্রিবর্গের যে ভীতির কারণ হইয়া দি ডাইয়াছিল তাহা ১৯১০ খ্রারণান্ধ ইতালের একক অধিনায়ক মুদোলিনি ও বিউপ প্রধান মন্ত্রী द्याभिष्य भाक्रमभारक्षर व्यालाडमा इट्रेट द्विएक भारा माम। मुमालिमि এकथा न्निष्ठे अर्पाटे वृत्तिराज नारियाहिरासन रा, जार्भाव-এর চ্*क्रि*य निरिट्सिय जैनेटरे ই ব্যৱপৌয় শান্তি নির্ভবশীল। জার্মানি ভার্সাই-এর চুক্তি পরিবর্তন না করিয়া र्षाकृति मा अकला मण्यि सार्यामित अष्टु थात्मत महन र स्वरं स्वरं रहेशा छे उराहिन। हैं जानिद मिक भिरां अ भारति एमद मार्चि- इक्ति अति वर्ड स्वद आरमास्त्र हिन्। शास्त्र दी, বুলগেরিয়া ও অন্তিমার পক্ষেও শাস্তি চ্ক্রির শর্তাদির পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। কিন্ত ইওবোপের নিরাপত্তা বা শান্তি বজায় রাখিবার প্রয়োজনে ভার্পাই-এর চুক্তির শতাদির পরিবর্তনই ছিল দ্র্বাধিক প্রয়োজনীয়। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া म्मानिन काम, बार्यान, हें छानि ७ १ श्रे बिरिन्त मर्था এकि চড়:শক্তি চ্লি (Four Power Pact) চতু: শক্তি চুক্তি' (Four Power Pact) প্রস্তাব করিবেন। ইওবোপের নিরাপতা ও শান্তি বজায় রাখা এবং প্যারিদের শান্তি- চুক্তিব—অর্থাৎ ভার্সাই, দেউ জার্মেইন, নিউলি প্রভৃতি চুক্তিব পরিবর্তন माधनहे हिल এই हर्ज़ाकिय উप्पण। हे अरवारभव खारान मकियर्गव-ফ্রান্স, ইডালি; গ্রেট ব্রিটেনের জার্মানির প্রতি ভোষণমূলক নীতি অমুদরণের প্রস্তাব 'লিট্র আঁতাত' খাক্ষরকারী দেশগুলি—চেকোম্মোডাকিয়া, কুমানিয়া, যুগোলাভিয়া এবং বিশেষভাবে পোলাও ও ফ্রান্সের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। গ্রেট ব্রিটেনেও এই চ্কির বিক্ষে জনমত প্রকাশিত হইল। ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের চালে চতু:শক্তি চক্তির শর্তাদির এমন পরিবর্তন করা হইল যে, ফলে উহার মূল উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া উহা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন হইয়া পড়িল।

১৯১৯ হইতে ১৯৩০ ঞ্জীন্তাৰ পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ হিট্পাৱের একক অধিনায়কত্বে
অধিষ্ঠিত হওয়ার পূৰ্বাবধি অষ্ট্রিয়ার অধিকাংশ লোকই জার্মানির দহিত অষ্ট্রিয়ার
সংযুক্তির (Anschluss) পক্ষপাতী ছিল। কিন্ধ হিট্লারের একক অধিনায়কত্বের
অন্ধপ উপলব্ধি করিয়া অষ্ট্রিয়া জার্মানির দহিত সংযুক্তির আন্দোলন থামাইয়া দিল।
কারণ, অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ—গোশিয়েল ডেমাক্রেটিক দল,

ইত্ৰিগণ কেবই জাৰ্মৰ জাতিব কাম নাংশি খৈবাচাবেৰ অধীন চইতে ৰাজী চইৰ ना। हिए नारवद कार्यानिक 5'ई विद्यामी मे कि करन श्रविवाद ভাষানি ও অভিৱা ক্যাপলিক চার্চ নাংদি-বিরোধী হইয়া উটিয়াছিল। অপ্রিগার কাপেলিক চার্চের ঘথেষ্ট প্রভাব ছিল। ফলে, ক্যাপশিক চার্চও নাংগি জার্মানির সহিত সংযুক্তির বিশ্রছে প্রচার ভক্ত ক্রিলে অক্ট্রিয়া কেবল জার্যানির সহিত সংযুক্তির विदाधी हरेन ना नार्भिएक श्रिक मक्छावानम हरेया छेतिन। रेडानि व वडिवाद এদিকে নাংদি সরকার অপ্তিয়ার জার্মানির পক্ষে এবং অপ্তিরা বিৱা ডা সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইলেন এবং গোপনে অন্তিয়ার নাংসি দলকে অন্তৰ্পন্ত যোগাইতে লাগিলেন। ফলে অন্তিছায় নাংসি দলকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এইরপ পরিশ্বিতিতে অপ্তিমা हिडेनाद्वय खडीय-ইতালির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল। ইতালি অপ্তিথাকে নানাভাবে নীতির বার্থতা माहाया कतिएक लागिन, किंक त्मरे माहारयात विनियस দোশিয়েল ভেয়োকেটিক দলকে ক্ষ গঢ়াত করিয়া ক্যাসিন্ট শাসনবাবস্থার অভুরূপ শাসনব্যবস্থা অব্রিগায় স্থাপন করিতে হইল। ফলে, অব্রিগার মাভান্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির অধ্রিগায় স্থাপন করিতে হইন। ফলে, অব্রিগার আভান্তরীণ ও পরবাই-नीजित क्लाब हेजानित क्षञाव विञ्च हरेन। এই जादव हिंहे नादवत अधीय-नीजि বিফলতাম পর্যবসিত হইল।

হিট্লার তাঁহার অখ্রীয়-নীতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া পরবর্তী হুই বংসর (১৯৩৪-৫৬ ঞ্জীঃ) অখ্রীয়ার প্রতি কতকটা উদার-নীতি অবলম্বন করিলেন। অখ্রীয়ার বিকল্পে প্রচারকার্য বন্ধ করা হুইল, ইহা তির অখ্রীয়ার মাধীনতা জার্মানি কথনও ক্ষা করিবে কালি জার্মানি মৈত্রী না এরপ ঘোষণাও হিট্লার একাধিকরার করিলেন। ১৯০৬ শ্রীষ্টান্দে ইতানি কর্তৃক আবিদিনিয়া দখল ইওরোপে তীর মুণা ও অনজোবের সৃষ্টি করিলে ইওরোপীয় মহাদেশে মুসোলিনির প্রভাব হাদ পাইল। অখ্রীয়া এমতাবস্থায় জার্মানির সহিত এক সোহার্দান্দ্রক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইতানি-জার্মানি সম্পর্ক দোহার্দানৃশ্ব হইয়া উঠিলে অখ্রিয়ার উপর ইতালি ও জার্মানির এক যুগ্য প্রভাব বিস্তৃত হইল।

হিট্লার কর্তৃক ভার্লাই ও সেক্ট জার্মেইনের চুক্তি বাভিলকরণ (Repudiation of the Treaties of Versailles and St. Germain by Hitler): প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানিকে পদানত করিবার এবং জার্মানি যাহাতে অদ্ব ভবিশ্বতে পুনবায় শক্তিশালী হইয়া না উঠিতে পারে দেজন্য প্যারিদের শান্তি দক্ষেগনে সমবেত বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ নিজেদের ইচ্ছামত শর্তাদি জার্যানির উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাহা-ই নহে, এ ব্যাপারে জার্মানির বক্তব্যের কোন ম্ল্য দেওয়া হয় নাই। ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শঠাদি গ্রহণ না করিলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইবে এই ভীতি প্রদর্শন হিট্লার কর্তৃক করিতেও ভাহার। বিধাবোধ করে নাই। উপবন্ধ জার্মানির শান্তি-চুক্তি ভঙ্গের क्षिंगिविरर्गिक अपवाधीय छात्र मामविक क्षेत्रवाधीय मस्यानन ম জি ককে আনা এবং অমুরপভাবে ভাহাদিগকে বাহিরে সইয়া যাওয়া, প্রভৃতির ফলে পরাজিত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের প্রতি অযথা অদমান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এই সকল কথা স্মরণ রাথিলে এডল্ফ্ হিট্লারের আমলে আর্মানির পররাষ্ট্র-নীতির মূল স্ত্র এবং ইওরোপীয় বাষ্ট্রবর্গের প্রতি জার্মানির ব্যবহারের নীতি দহজে উপলব্ধি করা যাইবে। জার্মানির প্রতি অহেতৃক কঠোরতা কেবলমাত্র জার্মান জাতির মনেই যে হতাশা ও প্রতিশোধপরায়ণতার সৃষ্টি করিয়াছিল, এমন নহে। ইওরোপের অপরাপর দেশনগৃহেও জার্মানির উপর এইরপ কঠোর শর্ত-দহলিত শান্তি-চৃক্তি চাপাইয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে জনমত স্ষ্টে হইয়াছিল। উপরি-উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে হিট্লাব কর্তৃক ভার্গাই ও দেন্ট আর্মেইনের শান্তি-চুক্তি অমান্ত কবিবার প্রশ্নের আলোচনা कर् युक्तियुक्त रहेरव ।

হিট্লাবের জাশকাল দোখালিন্ট্ পার্টির (National Socialist Party)
আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ভার্দাই ও দেন্ট্ জার্মেইনের শান্তি-চুক্তি নাকচ
করিবার স্থান্ত ইক্ষিত পাওয়া যায়। অব্রিয়য় Anschluss বা জার্মানির সহিত
সংযুক্তির আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছিল। কিন্ত তার্দাই
জাশকাল দোখালিই
শান্তি-চুক্তিতে উহা দাফল্যের দিকে অগ্রন্মর হওয়া দ্রের কথা,
পার্টিয় নির্দেশ
অধিকতর স্থান্ত্রপরাহত হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ প্রথম বিশ্বযুক্তের ফলে অব্রিয়া যেরূপ অর্থ নৈতিক চুর্দশাগ্রন্ত হইয়াছিল তাহা হইতে বক্ষা পাইবার
উপায় হিসাবেই জার্মানির সহিত অব্রিয়ার ঐক্যাবন্ধ হওয়া প্রয়েজন ছিল। এই
কারণেও হিট্লার কর্তৃক ভার্মাই, দেন্ট্ জার্মেইন ও লোকার্ণো চুক্তি অমান্য করা
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

১৯০৩ প্রীষ্টাম্মে হিট্লার জার্মানির চান্দেলর পদ লাভ করিবার অব্যবহিত্ত পরে জার্মানি জেনিভায় অফুটিত নিবন্ধীকরণ সম্মেল্ন হইতে বাহির হইয়া আদে। हेट'त महम महमहे विहेनात कई म जाम हे- अब माखि- पृक्ति स्थारलय हेटियान শুক হয়। গাণেলাৰ্থ হাজির মতে ভাগেই শান্তি চুক্তির কটোরতা হিট্লাবকে উহা অ্যাক্ত করিছে উছ্ত্ব করিয়াছিল একবা ঠিক নতে। তাঁহার মতে জার্মানি ও অস্ত্রিধার Anschluss অর্থাৎ একা সুনুরপরাহত একথা উপলব্ধি কবিয়া প্রিবীর তবং বিশেষভাবে ইওবোপের দেশসমূহকে সচকিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্তে হিট্নাব ভাগ ই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি অমাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্যাথেণ ব হার্ভির এই মতবাদ যুক্তিগ্রাহ্ নতে। কারণ ভর্পাই-এর শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার প্রতিজ্ঞা হিট্লাবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত ও আদর্শ-দখনিত গ্রন্থ মেই মতবাদ মুক্তিয়াফ নতে ক্যাম্পক ( Mein Kampf )-এ পাওয়া যায়। ভাৰ্পাই-এব শান্তি-চুক্তি উপেক্ষা কবিয়া জার্মানিকে পুনবায় দামবিক ক্ষেত্রে শক্তিশানী কবিয়া তোলার কাজ ১৯০০ এটান্দ হইতেই অর্থাৎ হিট্লারের ক্ষমতায় আদীন হইবার সময় হইতেই বকু হইয়াছিল।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাদে লণ্ডনে অফুষ্টিত এক আলোচনা সভায় ইঙ্গ ফরাসী সরকার ভার্সাই শান্তি-চুক্তির ছারা জার্মানির উপর আরোপিত সামরিক শর্তাদি নাকচ করিয়া দিবার দিশ্বান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন ইক্স-ক্রামী দরকার বিমান বাহিনীর আক্রমণ হইতে নিরাপতার উদ্দেশ্তে লোকার্ণো কর্তক প্রার্থানির চুক্তির অন্ত্রূপ একটি 'বিমান লোকার্ণো' (Air Locarno) সামরিক গ্রন্তি চক্তি স্বাক্ষরের জন্ত অপরাপর বাষ্ট্রের সহিত জার্মানিকেও আমন্ত্রণ করা স্থির হইয়াছিল। জার্মানিকে বিমান লোকার্ণো চুক্তির স্বীকার অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইতে অন্তত একবা প্রমাণিত হইয়াছিল যে, দেই সময়ে জার্মানির নিজম একটি বিমানবহর ছিল ইহা ইম্প-ফরাদী দরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। নতুবা Air Locarno চুক্তিতে জার্মানিকে গ্রহণ কবিবার প্রভাবের কোন যুক্তিই ছিল না। স্বত্বাং জার্মানি যে প্রকাশ ভাবে শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার পূর্বেই দামবিক প্রস্তুভির দিকে অগ্রদর হইতেছিল তাহা ইওরোপীয় ८मणनपूर, विस्मव जारव देशन ७ कारमव खाना छिन। ये वरमवह (১৯৫৫) ८ छ। মার্চ তারিথে বিটিশ সরকার এক পার্লামেন্টারি পেপারে (Parliamentary Paper ) জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই চুক্তির পঞ্চম অংশের ( Part V ) শর্তাদি ভক কবিয়া সামরিক প্রস্তৃতি শুরু করিয়াছে, সে কথার উল্লেখ কবেন। স্ত্রাং ইছ-ফরাদী সরকার্ত্তর জার্মানি কর্তৃক ভার্স ই শান্তি-চুক্তির শর্তাদি অমান্ত করিয়া

সামবিক গ্রন্থতির দিকে অগ্রদর হইতে কোন বাধা দান করেন নাই। এই পরোক ममर्थन हिऐनाव कई क नाष्टि-इकित नरामि छक्ष कदिवाद सराग । ह देखा आदछ বৃদ্ধি ক্রিয়াছিল। 'অবশ্য ব্রিটেশ সরকার কর্তৃক পালামেটারি পেপারে জার্মানির শামবিক প্রস্তুতির উল্লেখ ব্রিটেশ সরকাবের জার্মান-জীতির পরিচায়ক ছিল সন্দেহ নাই। বিটিশ শক্তির এই ভীতি ফরাসী সরকারের ভীতির মাত্রা हेक कतामी छोडि আরও বুদ্ধি করিয়াছিল। ফরাদী সরকার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতা-মূলক শামবিক বাহিনীতে যোগদানের নিয়ম-কান্তন লিখিল করিয়া দিয়া ফরামী দৈক্তদংখ্যা বৃদ্ধির পথ প্রস্তুত করিলেন। এই সময়ে হিট্লার প্রকাশভাবে জার্মানির সামরিক প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করিতে দ্বিধাবোধ জাৰ্মানি কৰ্ত্ত বিমান-कदिरान ना। जानाई माखि- इक्तिय वाधा-निरंध मरद्व बाहिनी अठेरनत विष्तुनाद ১৯৩৫ औद्वीदास्त्र करे मार्ठ धामना कविदनन ध्य, अकांचा द्वासना. कार्यानि अकृषि विभानवाहिनी गठन कविगारह। ইशह हिन সামরিক শক্তি । হি. ভার্মাই শান্তি চুক্তির প্রুম অংশের (Part V) প্রকাশ গুলুবনের বাধাতামূলক देशकादादिनिय अवम छेमारुवन । इंशाद अक मुशार्द्द भर्ता हिंहे नाव आसानिव त्याभगारमञ्जू नी हि शिक्कालीन समावाहिनौत स्थाउ भःथा ६,६०,००० कविवात এইণ অ দেশ জারি করিলেন। বাধাতামনক ভাবে দামরিক বাহিনীতে যোগদানের নিষ্ম প্নরায় চালু করা হইল। বলা বংছলা, এই দকলই ভ.সাই শান্তি-**চ्कित मर्छामित विद्याधी हिल।** 

স্থামিনি কর্তৃক একক ভাবে ভাগতি-এর শান্তি চ্কির শর্ডানি এই ভাবে লভ্যন কর য় যে ভীতিব ক্ষণ্ট ভ্রমান্তিল ভাগের ফলে ট্রেসা ( Nicessa ) নামক স্থানে এক সংখেলনে প্রেট্ রি.টন, ফাস ওই গ্রির প্রতিনিনির্বর্গ স্থানির ও তইয়া জান্মানি ক্রিয়া সংগ্রের জীন-মা-ক্রারন প্রতান করেন। ইথার পর ছেনি ভাগে এক সংখ্যেরনে সীগ-স্থান কর্ত্ত করেন। ইথার পর ছেনি ভাগে এক সংখ্যেরনে সীগ-স্থান কর্ত্ত করিন। ভ্রমান্ত শান্তি চ্কি, সোকান্ত্রা পালন না করিলা সেধনি ভল্ল করিয়াছে, এই ঘোষণা করিল। ক্রিক্ত কার্ডাত তিট লার ক্রেক্ত স্থান গ্রানির একন ম্বিন্ন ম্বিন্ন

এমভাবস্থায় হিচ্চারে ৷ খিবা কাইনেন যে, বাশিয়া ও ফ্লান্স ন মবিক নিবাপ্রার

চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া লোকার্ণো চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করিয়াছিল, স্তরাং দেই
পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানি কর্তৃক লোকার্ণো-চুক্তি বা ভার্গাই চুক্তির
শর্তাদি ভঙ্গ করা জন্মায় ছিল না। কারণ, প্রথম ফ্রান্স ও
রাশিয়া-ই এই অপরাধে অপরাধী ছিল।

জার্মানির সামবিক শক্তি বৃদ্ধিতে ভীতসম্বন্ত গ্রেট্-ব্রিটেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্ধের জুন মাসে জার্মানির সহিত এক নৌ-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া জার্মানিকে ব্রিটেনের সহিত ৩৫:৬৫ শতাংশ ভিত্তিতে নৌবহর গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়া লইস।
পরিস্থিতি বিবেচনায় জার্মানির সহিত আপস-মীমাংসার পথ অহুসরণ করিয়া চলা-ই শ্রেয় এই কথাই ব্রিটেন মনে করিয়াছিল।
এই নৌ-চুক্তির ফলে স্ট্রেসা সম্মেলনে গ্রেট্ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে জার্মানির সামবিক শক্তি বৃদ্ধির বিক্তে যে ঐক্মত্য স্পৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

পরবংশর (১৯০৬) ৭ই মার্চ হিট্লার ইওরোপীর রাষ্ট্র প্রতিনিধিবর্গকে জানাইলেন যে, জার্মান দেনাবাহিনী রাইনল্যাণ্ডের অ-সামবিকীকৃত ( Demilitarised ) অঞ্চলে প্রবেশ কবিয়াছে। ফ্রান্স ও বালিয়া সামরিক চুক্তি খাক্ষর করিয়া লোকার্ণো চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই হিট্লার वाह्ननगाए देमल ध्यदन कदिएलन । वाह्ननगाए प्रमायाहिनी প্রেরণের প্রতিক্রিয়া হ্রাস করিবার উদ্দেশ্তে হিট্লার ঘোষণা হিট্লার কত্বি बाहेनलाा ७ वर्ग করিলেন যে, তিনি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত দীর্ঘ পঁচিশ বংসরের গ্রন্থ অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে এবং বিমানবাহিনী কর্তৃক আক্রমণ নিরোধ চুক্তি থাক্র করিতে এবং পূর্ব-ই ওবোপের রাষ্ট্রগুলির সহিত চুক্তিবন্ধ হইতে ও কতকগুলি শার্ছ পূবৰ কবিতে লীপ খন লাশন্স-এ পুনরায় ঘোগদান কবিতে রাজী আছেন। লীগ-অব-অংশন্স হিট্রারকে এককভাবে আছজাতিক চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা কবিলেন। পকান্তরে ইওরোপীয় শক্তিবর্গর সহিত অনাক্রমণ চুক্তি পাক্ষরে ভিট্রার বালী আছেন এই ঘোষণার গ্রেট্ ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভার্মানির প্রতি ক তকটা নম্মভাব ধারণ কবিল। সীগ-অব-মাশন্স্ও জার্মানিকে চ্জি-ভক্ষের অপথাধে व्यवदानी (पापना कविधाई काछ दक्ति। विध्यति लाकार्ला पृक्ति पाकदकावी বেশন মূতের উপর ছাজিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এবিষয়ে কোন কিছু ই

জামানি কতু ক চুক্তিভক্তের অভাতম করেণ
ইওরোপীয় দেশসমূভের দুব লিডা ও
পরোক্ষ সমর্থন

করা হইল না স্বাভবং হিট লার কর্ত্ত ভাগেই-এর শান্তি-চ্কি, লোকার্নে চ্কি, কেলগ্ চ্কি এবং পরে অন্তিয়া দখল করিয়া লেট্ ভারেইনের চ্কির শার্গনি লক্ষ্মন করিবার স্বাভ্যম প্রধান কারণ ছিল ইওবেপীয় শক্তিবর্গের ত্র্লভা এবং কোন কোন

ক্ষেত্রে পরে ক সমর্থন।

হিটলারের অধীন জার্মানির উত্থান ও ইওরোপীয় রাজনৈতিক ভার-স্কোর পরিবর্তন (Rise of Germany under Hitler: Change in the European Balance of Power)ঃ ভার্নাই শান্তি-চ্জিতে জার্মানির প্রতি কঠোর বাবছা অবন্ধনের ফলে জার্মন জাতির মধ্যে যেমন ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি হইয়াছিল তেমনি ইল-ফরাদী মিত্র-শক্তির বিক্রমে জার্মান জাতির প্রতিহিংদার উদ্রেক হইয়াছিল। এই পরিশ্বিতিই চিট্লারের অভাখানের পটভূমিকা বচনা কবিয়াছিল, বলা বাহুলা। ভার্নাই-এর শান্তি-চক্তির চরম শাক্তিমলক শর্তাদি रेष्ठ-करानी भिजनकिर्ग जार्थानित जेनत वन्तर्थक ठानारेशा ভারাই-এব শান্তি-চুক্তির ফলে জার্মান দিয়াছিল, এই ধারণা দেই সময় হইতেই জার্মান জাতির মনে জাতির মনে বন্ধ্যন হইয়া গিয়াছিল। জার্মানির পরাজয়ের ক্যোগ লইয়া প্রতিক্রিয়া জার্মানির প্রতি যে অক্তায় আচরণ করা হইয়াছিল তাহা জার্মান জां ि दक्न, हे बदार भव जनवाभव दम्य जनमाधावत व मरधा व वहमून छित। ইহা ভিন্ন দেউ জার্মেইনের চুক্তি ছারা মিত্রশক্তিবর্গ অপ্তিয়ার (मण्डे बार्यरेन চुलिब উপর যে অর্থ নৈতিক চাপ দিয়াছিল এবং দীর্ঘকালের সংযুক্তি প্রভাব আন্দোলন Anschluss যে মুপুর্বিপে উপেকা করিয়াছিল তাহাও জার্মান জাতির মনে দাকুণ ক্ষোভের স্থী কবিয়াছিল।

উপরি-উক্ত পরিষিতি অভাবতই হিট্ল'বের উথান সহজ করিয়া দিয়াছিল এবং হিট্লার দেই পরিষিতির সম্পূর্ব স্বয়েগ গ্রহণে ক্রট করেন নাই। এই পরিস্থিতি ও জার্মান জাতির মনোভাবের সহিত সামগ্রপ্ত রক্ষা করিয়া হিট্লার ভার্দ ই-এর শান্তি-চুক্তি ও দেন্ট্ জার্মেইনের শান্তি চুক্তি সম্পূর্ণরূপে অক্যেকর করিয়া তুলিতে বন্ধপরিকর ছিলেন। ইচা ওঁহেরে নিজন্ব এবং ওঁহোর তা শক্তাল দোজালিন্ট্ পার্টির উদ্দেশ্য ও আদর্শ হিল। ১৯১৯ এটাছের অপ্যানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবাহ উইমার বিপাব্লিক: জার্মানির পুনরভূলখান: নাৎসি পররাষ্ট্র সংশ্র : ১১ উদ্দেশ্তেই হিট্লার ও তাশস্তাল দোভালিস্ট্ তথা নাংশি দলের কর্মপদা বির ক্রিয়াছিলেন।

প্রথম বিখ্যুক্তে ফলে জার্মানিতে যে অর্থ নৈতিক স্কট দেখা দিয়াছিল উচার छेभद्र क्विन्दरभद्र विभाग खक जाभाइदाद करन सामानित खर्य देन एक भविष्ठि ज्या मक्देल्न इहेया পड़ियाहिन। हिहेनात 9 नार्मि मरनत भएक এই चर्च रेनिडिक দ্বৰাব স্থাপ প্ৰৰ কৰা এবং জনপ্ৰিয়তা অজন কৰা সভাৰতই সহল ছিল। এই পরিস্থিতিতে নাংদি দলের মতবাদ ও কর্মপন্থার জনসমর্থন সহজেই পাওয়া সম্ভব হইল। ১৯৩২ এটিান্সের সাধারণ নির্বাচনে নাৎদি দলের জনপ্রিয়তা যে কি পরিমাণ ভাষা প্রমাণিত হইল নাংদি দলের নির্বাচিত হিটলারের একক প্রতিনিধিদের সংখ্যাগবিষ্ঠতা লাভে। এমতাবস্থায় জার্মান অধিনায়কত্ব প্ৰ প্রেসিডেণ্ট হিত্তেনবুর্গ নাৎসি নেতা হিট্লারকে চ্যান্সেকর লাভ পদে नियोभ कवित्नन। अञ्चकात्नव याथा शिष्डनवृत्र्गत मुका इहेत्न श्विनिधि সভা বাইকটাগের ( Reichstag ) অনুমোদনকমে হিটলার প্রেদিডেও ও চ্যান্দে-ল্ব-উভয়পদই একা গ্রহণ করিলেন। শাসনব্যবস্থার যাবতীয় ক্মতাও বাইক্টাগ হিটলারের উপর মৃত্ত করিল।

এইভাবে আভান্তরীণক্ষেত্রে একক অধিনায়ক্ষ্যে প্রভিষ্ঠিত হইয়া হিট্লার ভার্সাই ও দেওঁ জার্মেইনের চুক্তি ভঙ্গ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। দেশের থাগ্যক্রের্য, মুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজসরস্কাম, রসদ ইত্যাদি, পেট্রোল, রাসায়নিক ক্রবাাদি
প্রচ্ব পরিমাণে সঞ্চয় করিবার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।
আভান্তরীণ সর্বান্ধীণ
পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী স্বকিছুই প্রচ্র ভ্রমন
পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইল। আধুনিক অন্তল্ভ নির্মাণ, সর্বাধুনিক
পদ্ধতিতে সৈনিকদের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কোন দিকেই কোন ক্রটি হইল না। এইভাবে জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সামরিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যেরূপ পদ্ধ হইয়া
পাড়িয়াছিল ভাহা হইতে পুনক্ষজীবিত হইয়া উঠিল।

হিট্লারের অধীন জার্মানির ক্রন্ত উত্থান ইওরোপীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ভিট্লারের উথানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার কবিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গকে তিনি ইতরোপীয় দেশনমূচের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার সেণ্ট্ জার্মেইনের শর্চাদি মানিবে না। ১৯৩২-৩০ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভার অনুষ্ঠিত নিংট্রকরণ সম্মেলন হইতে জার্মানির অপসরণ এই নীতিরই ক্রম্পষ্ট ইক্লিড দিয়াছিল।

িট্লারের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির নীতি তথা ভার্সাই-এর শান্তি-চ্ক্তির শর্তাদি লক্ষন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যে ভীতি ও ত্রাদের সৃষ্টি করিয়াছিল ভাহা গ্রেট্ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির স্ত্রেসা সংখ্যেননে সমবেত হইয়া হিট্রারের আন্তর্জাতিক চুক্তি এককভাবে অমান্ত কবিবার ভীত্র নিন্দার পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন व्यव्यक्तात्वव मर्था क्रिनिजां व्यक्तिंज जोग व्यव-मान्तरम् व्यक्षितन्त वार्यानि কর্ত্ক ভাপাই ও লোকার্ণো চুক্তিদমূহ লঙ্ঘনের প্রতিবাদও ইওরোপীয় मक्तिवर्शन भाषा कार्यानित उथान य जीवित श्रष्ट दश्याहिन उदा ध्यमानिज হয়। এদিকে ইভিমধ্যে জ্বান্স বাশিয়ার সহিত এক সামরিক মিত্রতা-চ্জি স্বাক্ত করিয়া জার্মানির উত্থানে ইওরোপের রাজনৈতিক ভারদামা যে পরিবর্তিত হইয়াছিল উহার প্রতিবোধের ব্যবস্থা করিয়াছিল। অবভ এই চুক্তি সাক্ষরিত হওয়াম হিট্লার রাইনল্যাতে দেনাবাহিনী প্রেরণ ক্রিবার যুক্তি ও অজ্গাত পাইয়াছিলেন। ফ্রান্স ও রাশিয়া সামরিক হিট্লার কর্ত্ত রাইনলাও অধিকার চ্ক্তি স্বাক্ষর করিয়া লোকার্ণো চুক্তি ভক্ষ করিয়াছে এই অজুহাতে दिहेंनाव वाहेननाार अ आमायविकोक्ष अकरन देनन

প্রেরণ করিরাছিলেন ।

হিটসারের উত্থান ই ওবোপীয় শক্তি-সাম্য কিরপ বিনর করিয়াছিল ভাতা গ্রেট ব্রিটেনের ভীতি হইতেই অনুমান করা যায়। আর্থানির সভিত আপদ-মীমাংশা-ই দেই পরিশ্বিভিত্তে শ্রেষ্ঠ পদ্বা একখা বিবেচনা করিয়া ব্রিটেন ১৯৩৪ খ্রারাজের জুন মানে লণ্ডন শহরে অন্তর্গিত এক সংখেলনে জার্মানিকে বিটেনের সহিত ৩৫: ৬৫ অমুপাতে নৌ বহর গঠনের অধিকার মানে স্বীকৃত ব্রিটেনের সহিত হুহুমাছিল। ট্রেদা দখেলনে যে ঐকাবন্ধভাবে হিউলাবের दबो-इक्टि বিরোধিশার চেষ্টা করা হইয়াছিল ভাষা বিডেনের নৌ চুলিব

करण निमहे इन्नेगाहिल। करल ने स्टार्ट श्रीय बालमीहि क्यांब पूर्वत हा वतर प्रवन्त्र বিভিন্নতা ভাষণনিকে প্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিবাত করিয়াছিল।

खार्थानिक छेलारन हेन्द्रालीय नांक-माभा त्य विनहे इहेलां छत् दवा ख्राभीनिक मिलिल विवश रका करित र व्याधन या हेन्द्र लीव दल्लभप्ट प्रिया निहाछित

তাহা হিট্লার কর্তৃক ইওরোপীয় রাষ্ট্রর্নের সহিত প্রিশ ভাষানির সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি ৰাক্ষরে বংসবের অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরের ইচ্ছা প্রকাশের সং≆ সংস্থ আগ্ৰহ ইন্ধ-ফরাসী সরকারের জার্মানির প্রতি নম্র নীতি অবলম্বনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

স্ত্রাং হিট্লারের অধীন জার্মানি যে ইওরোপের শক্তি নাম্য বিনাশ করিয়া নিরস্থা প্রাধান্ত অর্জন করিয়াছিল ভাহা ইওরোপীর দেশসমূহের ব্যবহার হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইতালির মুদোলিনী কর্তৃক জার্মানির সহিত মিত্রতা এবং জার্মানি ও ইতালি কর্তৃক স্পেনীয় অন্তর্গন্ধ জেনাবেল ফ্রাফোর পক্ষ অবলম্বন এবং জাপানের সহিত চুক্তিবন্ধ হইয়া এক অক-শক্তি জোট স্বাচ্চি করিবার ফলে জার্মানি ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে শক্তি-সামা বিনাশ ইওলোপীর তথা করিয়া জার্মানিকে নিয়ন্তার পদে স্থাপন করিয়াছিল। ইহার পৃথিবীর ভারদামা পর হিট্লার কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখল, হুদেতেন অঞ্চল অধিকার, विमहे চেকোলোভাকিয়া দথল এবং পক্ষান্তরে ইওরোপীয় দেশসমূহের

নিজিয়তা, জার্মান-তোষণ-নীতি প্রভৃতি ইওরোপের রাজনৈতিক ভার্মাম্য ষে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করে।

বোম-বার্লিন-টোকিও অক্লপজিবর্গ (Rome-Berlin-Tokyo Axis) : ইতালির একক অধিনায়ক মুদোলিনী কর্তৃক আবিদিনিয়া অধিকারের (১৯৩৬) প্রবাবধি গ্রেট রিটেন, অম্বিয়া ও ইতালির মৈত্রী হিট্লারের অপ্তায-নীতির বার্থতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু মুদোলিনী কর্তৃক আবিদিনিয়া অধিকার এই মৈত্রী নাশ করিলে অপ্রিয়ার উপর জামান প্রভাব বিস্তারের যেমন স্বযোগ বৃদ্ধি পাইল, তেমনি ইতালি-দার্থানি মিত্রভার পথও উন্তুক হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাবের জুলাই মানে অব্তিয়া নিপেকে একটি 'জার্মান রাজা' (German State ) বলিয়া খীকার কবিল এবং জার্মানি অব্রিয়ার সার্বভৌমত্ত দীকার কবিয়া এবং ইতালি ও আমানির অব্ভিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না এই প্রতিশতি দিয়া ম্বো বিভাভার জন্তিয়ার সহিত একটি পরস্পর মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষর কবিল। পটকৃষিকা

এদিকে আবিসিনিয়া অধিকারে বাস্ত থাকার ফলে ইতালি অপ্রিয়ার উপর নিজ প্রভাব পূর্ণমাত্রার বজার রাখিতে আর ভেমন আগ্রহায়িত চইল না। ইতালি অবিষয়ে নিজ: প্রভাব-প্রতিপত্তি হালে আপত্তি না করিবার কলে

জার্মানির পক্ষে অব্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের স্থযোগ বৃদ্ধি পাইল। ইহার পরোক ফল হিসাবে ইতালি ও জার্মানির পরপার বৈরীভাব দুরীভূত হইয়া উভয়ের মধো মিত্রভার পথ উন্মূক্ত হইল। ইহার অল্লকালের মধ্যেই স্পেনে জেনারেল ফ্রান্ডো ও স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে এক অন্তর্গন্ধ শুকু হইলে ফ্রান্স তথা ইওরোপীয় অপরাপর দেশ জেনারেন ফ্রাফোর বিকল্পে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন कविल। किन्न এই भगर्थन वास्त्र माहाया जुलाखिविछ हहेन ना। मुमानिनि অবশ্ব প্রকাশভাবে জেনারেল ফ্রোর দাহায্যে অগ্রদর হইলেন। হিট্লারও এই স্থাগ ছাড়িলেন না। তাঁহার নবগঠিত বিমান বাহিনীর (Luftwaffe) যুদ্ধ-দক্ষতা এবং নৃত্ন নৃত্ন মারণাত্ত্রের শক্তি পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল। স্পেনের অন্ত-যুদ্ধ দেই পরীকার স্থযোগ দান করিলে হিট্নার নুদোলিনীর সহিত যুগাভাবে **एकमार्**यन **कारका**य माहार्या <u>चर्यम्य इहेरलम् ।</u> छेनाउटेम्डिक हे अर्यानीय रम्भम्य একক অধিনায়কত্বের প্রতি কিরূপ মনোভ'ব পোষণ করে তাহাও এই প্পেনীয় অন্ত-মুঁদ্ধে যাচাই করা যাইবে ইহাও হিট্পারকে মুশোলিনির সহিত যুগাভাবে ফ্রান্ধের সাহায্যে অগ্রদর হইতে উন্বুদ্ধ করিয়াছিল। এইভাবে ইভালি-জার্মানি মৈত্রীর পথ প্রস্তুত হটলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাম্বের মান্টোবর মানে হিটলার ইতালির অক্টোৰয় প্রোটোকোল স্থিত 'অক্টোবর প্রোটোকোল' ( Uctober Protocol ) নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর কবিলেন। ইহার পর এই দেশের সৌহাদ্য ক্রমেই বাভিন্ত। চলিল। এ বংসরই নভেম্বর মাসে ভিট্নার জাপানের সহিত ক্মিউনিস্ট্-বিরোগী (Anti-Comintern) একটি চুক্তি স্বাক্তর করিয়া সাম্যবাধীদের অর্থাং কমিউনিস্ট্রের প্রতি শান্তিনুলক ব্যবদ্ধা অবল্যন করিতে এবং রাশিয়ার সচিত্ को न शक्त इक्तिया ना इहेट खिलिया इहेटलन । भव वर्मत কক্ষণ কিবৰ্গের মিত্র (১৯১৭, নতেখর) ই তালি ও জাই।নির মধ্যে একটি কমিউনিস্ট -विद्राधी हिन चाकविष्ठ दहेल। बहेलात द्राम नानिम-টোকিও অক্সক্রিবর্গের মধ্যে পরম্পর মিত্রতা স্বাপিত তইল। জেনারেল ফ্রানে . Franco -ও ভিটনাবের পক্ষে যোগদান করিলেন। এই শক্তিভোটের বিপ্তে र्थन हिन हे नड, क्षांच व टालिया।

১৯০৮ এবাজে তিওলার ভাষানির সাম্বিক বাতিনীর স্বাদিনায়ক পলে অনিটিত ছইলে জামানির সাম্বিক পজিপকও যাবেজভাবে চাপনার কোন প্রতিবন্ধক রচিল না। সাম্বিক অধিনায়ক মাজেই তিউলাবের প্রাধান্তাধীনে ভাপিত হওয়ায় উচ্চার উইমার বিপাব निक: জার্মানির পুনবভু খান: নাৎদি পরবাই দশক ১৭৫

हेळ्या उ दाजा थान मी जि अल्न तरा । कि तरम देश दिन मा। के तरमदे (১৯ अ बीर)

হিট্লাই কত্ৰি অন্ত্ৰীৰ আভ্ৰন্ত্ৰীৰ বাংপাৰে হস্তক্ষেপ ভিট্নাবের ইঞ্তি ও প্রবেচনায় অন্ত্রিয়ার নাৎদি দল এক দাক্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে ভিট্নার অন্ত্রিয়ার চ্যান্দেলর সূচ্নিল্ ( Schuchnigg )-কে ডাকিয়া পাতাইবেন। হিট্লাবের চাপে স্তচ্নিল্ নাৎদি দলভুক্ত অন্ত্রিয়াবাদীদের মধ্য হইতে

কয়েকজনকে তাঁহার মন্ত্রিদভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় হাত্রিশ্ হিট্লারের প্রস্তাবে গ্রহণে রাজী হাত্রপতিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও অব্রেগ্র পরিস্থানির কবল হাত্রত আত্রবকা করিতে পারিল না। অব্রকালের মধ্যেই হিট্লার দৈল্ল প্রেরণ করিয়া বলপূর্বক অব্রেগ্রা দথণ করিয়া লইলেন। প্রেনীর অন্তর্গুরিক গ্রের গ্রেটিন, ফ্রান্স বা বালিয়া প্রেনীর প্রস্তাভান্তিক সরকারের সাহায্যে অগ্রমর না হাইবার কলে এই সকল শক্তির এক্সাই হিট্লার ব্রিভে পারিলাছিলেন। এই কারণেই তিনি ভার্মাই চুক্তির শার্লি উপেক্ষা করিয়া অব্রিয়া দথল করিতে সাহানী হাইয়াছিলেন।

অপ্রিয়ার পর আদিল চেকোলেভিত্তিরগর পালা। চেকোলেভিতিয়ার স্থদেতেন অঞ্ন ছিল জার্থান জাতি-অনুষ্থিত অঞ্ন। হিট্লার ঐ অঞ্লে তাঁহার 'পঞ্চম বাহিনী' (lifth column) অর্থাৎ অর্থভে: গী গুপুচর নিয়োগ করিয়া সেই অঞ্চলের অধিবাদীদের মধ্যে জার্মানির দহিত সংযুক্তির দপক্ষে এক তীব্র আন্দোলন স্পত্তী করাইলেন। এই আন্দোলনের অজুগতে হিট্লার জার্মানির সহিত হুদেতেন অঞ্লের (Sudeten Land) मृश्युक्ति मादि कविरन्त। (ठरका-ছিটলারের ফুলেডেন स्माजिक्षाद रिप्**डि बाद** इंटिक इंट्रेड बामिल। मानिछेद प्रकाश शिव ন্দীর অববাহিকা অফলের দশলক মাাগিয়ার হাঙ্গেরীর সহিত শংঘুক্তি দাবি করিল। পূধনিকে পোলা,ও চোলাওলভাকিলার নিকট হইতে েংশন (Teschen) দাবৈ কবিত্ব বলিব। এইকপ পারিভিত্তিত চেকো-ে ভাকিয়ার অভিয় বিলোপের আপকা নেথা নিল্ল হিচলার চেকেংলোভাকিয়ার িবিত্তি উপরত্তি করিয়া ১১কেওণ ভাকির র সামার বৈতা সমাবেশ শুরু করিবেন। প্রেকার্থেভাকিয়ার সরকার এই ভাগায় বিপচে বা শহা ও ফ্রান্সের শর্পাপর হইলেন। এর ৪ই দেশ চেকেপ্রভাকিরপ্র স্বেখালানে রাজী হইলে এক নিব'ট ইভবেশীর মুক্ত অ'দর ংইলা উঠিপ। প্রিটপ প্রধানমন্ত্রী নেভিজ চেম্বারলেন (Neville Chamborlain) আদর মূম হইতে ইওবোপকে রক্ষা
কবিবার উদ্দেশ্যে মিউনিক (Munich) নামক হানে হিইলারের
বিউপ প্রধানটো
সহিত আপদ মীমাংসার প্রস্তাব আলোচনা করিলেন।
চেম্বারলেনের শান্তিপ্রচেষ্টা

চেম্বারলেনের শান্তিপ্রচেষ্টা

চিম্বারলিনের (Daladiar) তাঁহার সহিত প্রসিয়ে আলাপ

আলোচনার জন্ম ইংলতে আদিলেন। উভন্ন প্রধানমন্ত্রী চেকোলে;ভাকিয়া প্রকারকে জার্থানির নিকট ফুদেতেন অঞ্স হস্তান্তর করিতে চাপ দিলে চেকোলোভাকিয়া সরকার জার্থানির বিকল্পে ইন্ধ-ফরাদী শক্তিবর্গের ইল-ফরানী সরকারের তুর্বলতা উপলব্ধি করিলা এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন।\* ৰামান-ভোল নীতি ব্রিটেন ও ফান্সের তুর্বপতাঙ্গনিত জার্মান-ভোষণ নীতি হিট্লাবের দাবি ও উদ্ধ গ্র আরও বাড়াইয়া দিল। হিট্লার এখন কেবলমাত্র স্থদেতেন অঞ্চল পাইয়া-ই সম্ভুট হইতে চাহিলেন না, তিনি সমগ্র চেকোজোভাকিয়াই অধিকার করিতে মনত্ব করিলেন। এমতাবস্থায় গ্রেট ব্রিটেন ও ফাল বাধা হইয়াই ত্বির করিল যে, হিট্লার চেকোলোভাকিয়া আক্রমণ করিলে ভাহারা চেকো-স্নোভাকিখাকে সামবিক সাহাঘা দান করিবে। 5েম্বারলেন ইংলণ্ডের সামবিক তুর্বলভার কথা জানিভেন। তিনি এবিষয়ে মধাস্থভার জন্ম মুলোলিনির নিকট ष्यार्थमन छानाष्ट्रेल म्ट्रानिनिव ८५ डोश शिष्ठेनिक नहरव हिहेनाव, ८५ घोवटनन, দালানিয়ার ও মুদোলিনির এক বৈঠক বদিল। এই বৈঠকে চেকোল্লোভাকিয়ার মুদোলিনির মধায়তা ভাগ্য নির্বাবিত হইতেছিল বটে, কিন্তু চেকোলোভাকিয়ার কোন প্রতিনিধিকে ইহাতে আমন্ত্রণ জানান হয় নাই। टिष्ठावरनन, मानानियांत, मुर्गानिनि প্রভৃতির অমুরোধে হিট লার কেবল্যাত অংশতেন অঞ্চল পাইয়াই সন্তুৰ্থ পাকিবেন বলিয়া প্ৰতিশ্ৰুত হইলেন। এই আপদ-মীমাংদা 'মিউনিক চুক্তি' (Munich Pact) নামক একটি দ্বিলে দল্পিটি হইন। ८ छ्यावरनन ७ मानाभियाव १ अतारन माखितका मखन इरेग्रांट मन कविया আত্মপ্রসাদস্য নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা দেশ

<sup>\* &</sup>quot;This involved cession of a considerable area inhabited by Sudeten Germans which Chamberlain described later as a drastic but necessary surgical operation." Carr. p. 270.

উইমার বিশাব্লিক: জার্মানির পুনরভাগান: নংংসি প্রবার্ট্ট সম্পর্ক ১১৭

তেকোলোভাকিরা স্থানতেন অঞ্চল জার্মানির নিকট হস্তান্থরিক করিছে বাধা হটাল। ইন ভিন্ন পোলাও কর্তৃত টেশেন দাবি এবং হালেরী মিন্টনিক চুক্তি মাালিয়ার অধ্যুদিত অঞ্চলটির উপর দাবি চেকোলোভা-কিয়াকে মানিতে হটল। এইভাবে চেকোলোভাকিয়ার এক বিশাল অঞ্চল জার্মানি, পোলাও ও হালেরী কর্তৃক অধিকৃত

रुरेन।

মিউনিক চ্কি ইক্-ফরাসী তথা ইওরোপের কৃটনৈতিক পরাক্তর ভিন্ন অপর
কিছুই ভিন্ন না। এই চ্কি ধারা সামধিকভাবে ইওরোপীয় মুদ্দ এড়ান সম্ভব হইনেও

েচকোলোভিয়াকে জার্মানির প্রান হইতে রক্ষা করা বা দীর্ঘকাল ইওরোপকে
ইল-ফ্রামী তথা বৃদ্ধ-নৃক্ত রাখা সম্ভব হয় নাই। এই চুক্তি খাক্ষরিত হইবার
ইওরোপীয় কৃটনেতিক
পর সাময়িক কালের জন্ম ইওরোপে যে শান্তি বভায় ছিল
পরাক্তর

দেই স্থযোগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সামবিক প্রস্তুতির সময়
পাইশ্বাছিল—ইহাই হইল মিউনিক চুক্তির সপকে একমাত্র যুক্তি। বস্তুত, ইহা
হিট্লার-ভোষণ-নীতির এক অতি লক্ষাকর উদাহরণ।

মিউনিক চুক্তি মানিয়া চলা হিট্লাবের ইচ্ছা ছিল না। চেকোন্সোভাকিয়ার
শাসনাধীন জার্মান জাতির অবশিষ্ট প্রার জাড়াই লক্ষ লোকের নিরাপত্তার অজুগতে
তিনি চেকোন্সোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট হ্যাচা (Hacha)-কে
হিট্লাব-হাাচা বৈঠক
এক বৈঠকে আহ্বান করিলেন। এই বৈঠকে যুদ্ধের ভীতি
প্রদর্শন করিয়া হিট্লার হাচাকে চেকোন্সোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ—বেহেমিয়া ও
ভার্মানি কর্তৃক মোরাভিয়া নামক হুইটি প্রদেশ জার্মানির সংবক্ষণাধীনে স্থাপন
চেকোন্সোভাকিয়া
করিতে বাধ্য করিলেন। এইভাবে চেকোন্সোভাকিয়া জার্মানির
করেল আদিল।

ইহার পর চেকোলোভাকিয়ার রাজধানী প্র্যাগে উপস্থিত হইয়া থিট্সার

কিথ্মানিয়াকে মুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া মেমেল (Memel) বলরটি অধিকার

করিয়া লইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই পূর্ব-প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা

কিট্লার কর্তৃক
পোলাতে হইছে

করিয়া হিট্লার পোল্যাতের নিকট হইতে ডানজিগ (Danzig)

কোনজিগ বল্পর ও

কলরটি দাবি করিলেন। ইহা ভিন্ন পোল্যাতের মধ্য দিয়া
প্র-প্রালিয়া ও জার্মানির অপরাংশের সহিত সংযোগ বক্ষার

উদ্দেক্তে একখণ্ড সংযোগপথও ( corridor ) দাবি কবিলেন।

হিট্লারের মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করা এবং অভুগু বাজালিপা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে সহ্ করা সম্ভব হইল না। অচিরে ব্রিটেন ও ক্রান্স হিট্লার-তোষণ-নীতি পরিত্যাগে বাধ্য হইল। ভানজিগ্ ও সংযোগপথ দখল করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানি পোল্যাও আক্রমণ করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যাতের সাহায়ার্থে অগ্রসর হইবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন শ্বির হইল। ইহা ভিন্ন বাশিয়াকেও দলে টানিবার চেষ্টা ৰত্ৰ গোলাখকে সাহাযের প্রভিশ্রতি চলিল। এদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হিট্লার-ভোষণ-নীতি এবং জার্মানির কমিউনিন্ট্-বিরোধী কার্যক্রাপ ও প্রচারকার্য রাশিয়ার ভীতি স্প্র্ট করিল। ভার্মানি কর্তৃক অব্রিয়া, 'হদেতেন ল্যাও', ক্রমে দমগ্র চেকোমোভাকিয়া গ্রাদ, পকান্তরে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি কর্তৃক মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর বাশিয়ার নিরাপত্তা কুল হুইবার আশহা দিন দিন বৃদ্ধি ক্রিয়া চলিক। ইওরোপীয় বাইবর্গের প্রতিনিধিগণ রাশিয়ার নিরাপতার প্রা সম্পর্কে মোটেই মাধা ঘামাইতে প্রস্তুত নহেন, বর্ঞ কুশ-জাৰ্মান অনাক্রমণ-কমিউনিস্ট-বিবোধী জার্মানির বাশিয়ার প্রতি শক্রতা চুক্তি (Russo-তাঁহাদের অনভিপ্রেত নহে, এই সব বিবেচনা ক্রিয়া রাশিয়া German Non-Aggression Pact, আত্মবক্ষার উপায় হিসাবে জার্মানির সহিত একটি অনাক্রমণ-1939) চ্ক্তি স্বাক্ষর করিতে প্রস্তাব করিল। জার্মানিও বাশিয়াকে নিরপেক বাথিতে পারিলে রাজ্যগ্রাস-নীতি অনুসরণের হৃবিধা বৃদ্ধি পাইবে উপলব্ধি কবিরা বাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ-চ্ক্তি স্বাক্ষরে चिठीत विश्वगृतका शक्त, व्याग्रहाचित्र हहेन। ১৯৩२ बीहोत्सद व्यागिर मारमद २८८ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ তারিথ রাশিয়া ও লামানি পরস্পর জনাক্রমণ ও ততীয় প্লের विकास गास निवालकाव मार्ड इक्टियब व्येत । काबकिन भट्टे ( )त्रा स्मालियव ১৯৩৯) হিটলার পোল্যা ও আক্রমণ করিলে বিভীয় বিখ্যুস্ত শুরু হইরা গেল।

## হাই ভাষ্যার

ক্যালিফ ইতালির অভ্যুত্থান: ক্যালিফ পররাষ্ট্র সম্পর্ক (Rise of Fascist Italy: Fascist Foreign Relations)

যুদ্ধোত্তর ইতালি: ফ্যাসিজম্-এর উত্তব (Post-war Italy: Rise of Fascism): উনবিংশ শতাকীর শেষভাগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালি ভিয়েনা চুক্তির জাতীয়তা-বিরোধী শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে উপেকা কবিয়া ঐক্যবন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক একতা লাভে সমর্থ হইলেও জাতীয় জীবনে কোনপ্রকার উল্লেথযোগ্য উন্নতি সাধন করা ইতালির পক্ষে সম্ভব হর নাই। আপাতদৃষ্টিতে ঐক্যবন্ধ হইলেও বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় স্বার্থপরতা ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তি ইতালীয়দিগের জাতীয়তাবোধ ও দেশান্মবোধের ভিত্তিতে ঐকাবদ্ধ হইবার পৰে বাধার সৃষ্টি করিল। জাতীয় ম্যাদা বা জাতীয় আকাজ্ঞা বাজনৈ ভিক্ কেত্ৰে रनिया किछूरे रेखानीय खाखिक छम्तूक कविट ममर्थ रहेन ना। ोकावक देखानिए তাহারা যেমন ছিল ম ম প্রধান তেমনি ছিল হজুগপ্রিয়। তন-প্রকত জাতীয়তাবোধ সাধারণের অধিকাংশই ছিল অশিকিত। গণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থা ও দেশাতাবোধের কাৰ্যকরী করিবার পক্ষে যেসকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন অভাৰ দেওলির কিচ্ট তাহাদের ছিল না। জাতির এই ধরনের অক্ষমতার সহিত প্রথম বিশ্ব-মুক্তের কুফল মিলিত হইলে ইতালিতে এক দক্ষণ অব্যবস্থা দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইভালির যে ভার্থন'ৰ হইয়াচিল এবং যে পরিমাণ ভারাকে ভ্যাগ हिडानित च मसह খীকার করিতে হইয়াছিল দেই তুলনায় প্যারিদের শান্তি-চুক্তিতে ইভালি অতি স্মাল্ত মাত্রই ক্ষতিপূত্র পাইয়াছিল। ১৯১৫ প্রীষ্টাবে স্বাক্ষরিত লওন চ্কিতে প্রতিক্ত স্থানসমূহ ইতালিকে দেওয়া হয় নাই। ফলে, প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালিনাদীর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে এই ধারণা ইতালিবাপীদের মধ্যে এক দাহণ অসম্ভোবের সৃষ্টি করিয়াছিল। অখন বিখয়াত ই চালির श्रीकारगाव विनिधार পাারিদের শাস্তি-চৃক্তির পরিবর্তন সাধন ইতালির প্ররাষ্ট্র-অনি ঞিংকর ক্তি-নীতির অক্তম প্রধান উদ্দেশ হইয়া দাঁড়াইল। ইতালি-পুরুণ বাদীদের মনোভাৰ যথন এটকণ সেই স্ময়ে প্রথম বিখগুছোত্র সম্ভা-প্রস্ত অভাব-অন্টন, বেকারত্ব ও আধিক ত্রবস্থা দেশের সূর্বত্র এক দ্রেণ বিশ্বাস্থান

প্রথম বিশ্যাদ্ধান্তর অৰ্থনৈতিক জনতা-मायावानी धहात-কার্যের থেনের প্রসাক

एष्ट्रि क्रिन । देशनीयन जीवनयाजाव भाक्त अभविदार्थ जिनिम-পত্রের অধাধারণ মৃল্যবৃদ্ধিতে মজুবদের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয় হইয়া উঠিলে মজুরী বুদ্ধিকরে তাহারা ধর্মঘট ভক্ कतिन। अमरावद्याय मामावामी अह अकार्य प्रजाव हरे उरमाहि : व्हेंन। चार्षिक पूर्वनाधास कमभाभावरनद छे पद ध्वीरेवसभाशीन,

জীবন্যাত্রার নান্ত্য প্রয়োজন মিটাইবার মত উদারপত্থ শাসন্বাব্স্থা স্থাপনের আদিশ এক সমোহিনী শক্তির ভায়ে কাল করিল। কলে, এমন পরিস্থিতির স্বাষ্টি হুইন যে, রাশিষার স্থায় ইতালিও উগ্র সমাজতান্ত্রিক অর্থাং সাম্যবাদী দেশে পরিণত হইকে এই আশলা শকলের মনেই জাগিল। 'রাজভন্নের পতন হউক' (Down with the king ), 'ल्लिन नौर्यकीयी इसेन' (Long live Lenin) अङ्खि अनि ইতালির আকাশ-বাতাদ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

বিপ্রবী প্রায় বাজভল্লের অব্দান ঘটটেয়া সমাজভল্ল খাপনের আগ্রহ ইভালিক সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ফুষকগণ জমিদারের থাজনা দেওয়া বন্ধ করিল। বহুস্থানে বলপূর্বক জমিদারের জমি কুবকের। দখল করিয়া লইল। শহর এলাকায় শিল্পতিগণ মন্ত্ৰী হ্ৰাদ না হইলে এবং অঘিকবা অধিক দমৰ কাজ না কবিলে কারথানা চালু রাথা অবস্তব বলিয়া জানাইবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা

কৃবক ও শ্রমিকদের विश्ववी श्रष्टा व्यवस्थन

দখল করা গেলেও

कावथाना-পরিচালনার ভার নিজেদের হস্তেই গ্রহণ করিল। কিন্তু অল্লকালের মধ্যেই অমিক ও কৃষকরা ভাহাদের কর্মপন্থার ভুল বুঝিতে পারিল। জোরজবরদন্তি খারা কারখানা বা জন্ম সেগুলি পরিচালনা করা ডভ সহজ নয়: অনভিজ্ঞ ক্লুষ্ক ও অমিকপণ ক্মেই বৃঝিতে পারিল যে, কুষক-মজ্তর সরকার দ্বাপন ও পরিচালন তেমন সহত হটবে না। প্রচলিত

পাर्नाध्यक्ती वीथा ध्यमन क्लाब नानाविध कृष्टिन मध्या

কুষ্ক-মঞ্ছুরদের অকুতকাৰ্যতা

শুমাধানে দক্ষম হয় নাই, কৃষক-মজ্বুরদের পরিচালিত সরকারও শাসনকার্যে অফুরূপ

অক্ষম হইবে ইহা উপদ্ধি ক্রিয়া ইভালিবাদীরা পুনরায় একটি সরকারের প্রতি कार्यकरी सुक्क नामनवादशाय प्रश्न छन्। योव इहंशा छिलि। শিক্ষিত ও বৃধ-সমাজের অভ্যা শিক্ষিত সমাল ও যুব সমাজ ইতালির আভান্তরীণ অব্যবস্থায়

হট্যা উঠিমাছিল। তাহারো লরক বের আমুল পরি ত্রের একেবারে অভিষ্ঠ

পক্পণতী হইয়া উঠিন। দেন বাহিনীর মধোও নৃতন কোন শাসনবাবদ্ধা শাপিত ইউক এই ইচ্ছা দেখা দিয়াছিল। এইজপ পরিশ্বিতিতে ফ্যাসিস্ট (Fascist) স্পোলিনির নেতৃষ পুনক্ষজীবিত করিবার এবং শাসনবাবদ্বায় সংহতি আনিবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন বেনিটো মুদ্যাসিনি।

১৯১৯ প্রীষ্টাব্দে মৃদ্যেলিনি যুক্তাবদানে কর্মচাত দৈনিকদের ও দেশের মঞ্জাবী অপরাপর ব্যক্তিবর্গের এক সম্মেদন আহ্বান করেন। এই সম্মেদনে সমবেত ব্যক্তি-বর্গ এক বিপ্লবী কর্মণন্থা প্রহণ করে। সর্বসন্মতিক্রমে সমান্তের প্রতি স্তর হইতে সংখ্যাত্রপাতে দেশের সকল প্রতিনিধি সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ. ন্যাসিষ্ট জান্দোলনের শ্রমিকদের দৈনিক আটঘটা শ্রম, উত্তরাধিকার কর স্থাপন, মৃল-স্থ চনা धनीरमंत्र উপর কর স্থাপন, ধর্মাধিষ্ঠান অর্থাৎ চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, উল্লেখিক কম দেনেট-এর বিলোপ সাধন, জাতীয় সভা অহবান, গোলা-বারুদ তথা অন্তর্পত্রের কার্থানাগুলির জাতীয়কর্ণ, বেলপথ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রমিকদের পরিচালনাধানে স্থাপন প্রস্তৃতি দাবি করিয়া এক দীর্ঘ পরি-কল্পনা প্রস্তুত করা হইন। এই দাবি বিশেষভাবে যুদ্ধ হইতে প্রভ্যাপত দৈনিকদের जगरे क्षांत कता रहेए नागिन। म्रानिनि य मर्यन्ति कारिते मालब प्रेशिति অধিবেশনে তাঁহার নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন উহার অধিকাংশ দভাই Fasci'd azione নামে এক দংঘের দহিত ছডিত ছিল। এই भराधव नाम इहेर उकामिके ( Fascist ) नात्मव छेरपित इहेगारह।

নুসোলিনি ও তাহার ক্যানিষ্ট্ দল আইন ও শৃষ্থলার পক্ষপাতী ছিলেন।
ইতালির শাসনবাবস্থা তথন অত্যন্ত তুর্বল হইয়া পড়ায় দেশে অরাজকতা দেখা
দিয়াছিল। ক্যানিষ্ট্ দল দেশে শান্তি ও শৃষ্থলা ফিরাইয়া আনিবার দায়িও নিজ
সমানতান্ত্রিক ও হইতেই গ্রহণ করিল। ঘেখানেই কোনপ্রকার অরাজকতা
কমিউনিস্ট্ দেলর দহিত বা গোল্যোগ দেখা দিল দেখানেই ক্যামিষ্ট্ দল বলপূর্বক ভাহা
ফ্যাসিষ্ট দের বিশ্বোধ দমন করিতে লাগিল। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট্ বিপ্লববিরোধী ফ্যাসিষ্ট্রণণ সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট্ বিপ্লববিরোধী ফ্যাসিষ্ট্রণণ সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট্ দিগকে আক্রমণ করিয়া চলিল।
এই আক্রমণাত্মক নীতি 'Squadrism' নামে পরিচিত ছিল। ১৯২০ ও ১৯২১
গ্রীষ্টাব্রের মধ্যে মোট এক শতেরও অধিক খণ্ডযুক এই সকল বিরোধী দলের
মধ্যে ঘটিয়াছিল।

সরিয়া গেলেন।

যুদ্ধান্তর ইতালির শাসনভাব তিল প্রথমে মন্ত্রী নিউ । Nitti ) এবং পরে মন্ত্রী গিওলিটি (Ciolitti )-এর অধানে কিন্তু ইংগারা কেতই দেশের অরাজকান্তর দমন করিতে সমর্থ হন নাই। অর্থ নৈতিক পুনকজ্ঞাবনের বাবে দেশের মুদ্ধোন্তর হর্দশারও কোন উপশম করিতে তাঁহারে পাবেন নাই। এমতাবস্থাম মধারিত্ত সম্প্রদায়ভুক মুদ্ধোনিনি ও তাঁহারে কাণিট্রেন দেশে শান্তি-নিট ও গিওলিটর কিরাইয়া অপনিবরে উদ্দেশ্যে সমজ্জোত্ত্রিক ও কমিউনিস্ট দের বিক্তমে সন্ধান্ত্রাক করিতে লাগিলেন।

মুদোলিনির ক্যাদিন্ট্দল সামরিক কুচ্কাওয়াত করিত এবং কলে পোশ'ক (Black shirt) পরিত। সামরিক অভিজ্ঞতা ও সামরিক কুচ্কাওয়াত তাহাদিগকে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিন্ট্দের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করি।
ক্যাদিইদলের তুলিয়াছিল। বভাবতই এই অন্তর্মন্দ ক্যাদিন্ট্দলই জন্প ত ক্ষমতা ইন্ধি করিল। এইভাবে ক্যাদিন্ট্দল ক্রমেই এক অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিল। তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এদিকে ইতালীয় সরকারের হুর্বলতা দিন দিনই বুদ্ধি পাইভেছিল। সরকার পক্ষ মুদোলিনিকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্ম আহ্বান জানাইলেন। কিন্ত মুদোলিনি এই স্থােগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন। কারণ, তিনি মনোলিনির এইভাবে শাসনবাবশায় অংশগ্রহণ করিতে বাজী ছিলেন না। 'Coup d' etat' তাঁহার উদ্দেশ্ত ছিল হুর্বল ইভালীয় সরকারের উচ্ছেদ সাধন कतिया माननतात्वा चराख धार्व कवा। ১৯২২ औहास्मव २५८म चरकेतिव মদোলিনি ফ্যাসিফ বাহিনীর সাহাঘ্যে রোম দখল করিলেন। রাজা তৃতীয় ভিন্তর ইমাম্যুয়েল মুশোলিনিকে বাধা দান করিয়া দেশে অন্তর্দ্ধের সৃষ্টি করিতে চাহিলেন না। এইজন্ত তিনি মুদোলিনিকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্ত অংহ্বান কবিলেন। ১৯২২ बीहोत्सव ७०८म चरकेरिक मुमालिनि छीहात काभिके ক্যা সিষ্ট্ পলের মন্ত্রিদভা গঠন করিয়া ইভালির শাদনভার গ্রহণ করিলেন। ক্ষতা লাভ এ সমগ্ন হটতে মুদে নিটিই ইভালীয় বাংইব স্বাধিনায়ক হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার উপাধি হটল হুড়ে / Duce i, বাজা অভাবভট ক্রমে নেপ্থো

ক্যাদিন্ট দলের শাসনক্ষতা লাভের প্রাতে জনমতের দ্রিয় স্থায়তা না

থাকিলেও, জনমত উহার বিরেগ্রী ছিল না। মধাবিস্ত সম্প্রদার প্রচলিত শাসনজনমতের দমর্থন ব্যবস্থার অকর্মণাশাল অভিষ্ঠ হইলা উঠির ছিল এবং কাপিটে;
দল জনস্থার্থ ককা কবিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে কবিলাছিল।
সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ হইতে প্রভ্যাগত দৈলগ্র ক্যাসিজ্যের পক্ষপাতী ছিল।
স্থাতবাং ম্নোলিনি যথন শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন তথন ইলালীবাসীর
সমর্থন যে তাঁহার পশ্চাতে ছিল একথা বলিলে অভ্যাক্তি হইবে মা।
\*

মুশোলিনির ঘোষণা হইতে ফ্যামিষ্ট্ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা গ'ড করা যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেশবাদীকে জানাইয়া দিলেন যে, আভাস্তরীপ শান্তি-শৃন্ধলা স্থাপন, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন এবং পরবাইক্টেতে ইতালির মর্যদার্থিকই व्हेर्य कामिके भामस्य यून छेरम् । व्यास्थरीय भाष्टि अ ফানিবাদ তথা गृःमः निनिद्र উष्पद्य । শৃদ্যলার জ্ব্র আইন-কামুনের প্রতি শ্রনা, সরকারের প্রতি নীতি: আভাক্রীণ আফুগভা প্রদর্শন নাগরিক মাত্রেবই প্রধান কর্তবা। বাজি শানা ও সর্বাক্লীণ রাষ্ট্রের তথা সমষ্টির স্বার্থ রক্ষার্থ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ উন্ন তিসাধন করিবে। বাক্তিমাত্রা বা বাক্তিগত অধিকার মীকৃত হইবে। অর্থ নৈতিককেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অবশ্য শীকৃত হইবে। শ্রমিক ও মুলধনীর মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ থাকিতে পারিবে না। এই কারবে পরবাষ্টক্ষেত্রে মর্যাদা भिन्नश्रिकानश्रिन शाहिद अविमर्भनाधीरन थाकिरत। भिन्नरकाड লাভ ও প্যারিসের श्राधीनजा वा Laissez faire नी जि श्रजावज्हे जाद दहिन ना। শাদ্বি-চ্ক্তিতে অবি-ধর্মের ক্ষেত্রেও মুদোলিনি ঐকানীতির পক্ষণাতী ছিলেন। চারের প্রতিশোধ গ্রহণ পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মুদোলিনি তথা ফ্যাদিন্ট দলের উদ্বেশ্ব ছিল ইতালির মর্যাদা অর্জন এবং প্যারিদের শাস্তি-চুক্তিতে ইতালির প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ।

ইতালির পররাষ্ট্র সম্পর্ক ঃ ইতালি ও দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ : (Italian Foreign Relations : Italy & South-Eastern Europe) ঃ প্যারিসের শাস্তি-চুক্তি ইতালির স্থায়া দাবি উপেকা করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি যে ক্তিও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল তাহার উপযুক্ত গুরুত্ব বা মূল্য দেয়

<sup>\*&</sup>quot;It is fairly evident that Fascism would not have succeeded if it had not enjoyed the passive approval of a large, perhaps, preponderant section of public opinion." Riker, p. 757.

নাই, এই ধারণা ইতালিবাদীর এক গভীর অদস্তোবের কারণ হইনা দাঁড়াইয়াছিল।
১৯১৫ প্রীষ্টান্দে আক্রিত লগুন চুক্তি অনুদারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদানের
বিনিময়ে ইতালিকে দক্ষিণ-টাইরল, ট্রিয়েন্ট, ইস্ট্রিয়া প্রভৃতি আড়িয়াটিক অঞ্চলের
স্থানসমূহ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, এই চ্ক্তির তৃথীয় শর্তের\*
বারা স্থির হইয়াছিল যে, আফ্রিকা মহাদেশে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স উপনিবেশিক সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিলে ইতালির আফ্রিকান্থ উপনিবেশের এবং গ্রেট্
ব্রিটেন বা ফ্রান্সের উপনিবেশের দীমা এমনভাবে নির্ধারণ করা হইবে যাহাতে
ইতালির স্থার্থ প্র্মাত্রায় সংরক্ষিত হয় এবং ইতালি উপয়ুক্ত পরিমাণ ক্রিপ্রণ
লাভ করে।

পারিদের শান্তি-সম্মেলনে লণ্ডন চুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে মততেদ দেখা দের। पक्ति-छ। हेदल, द्विरामें अ देखियां व विधानीत्मत अधिकाश्मरे हिल हे छ। लोयत्मत হইতে ভিন্ন জাতির লোক। উইলদনীয়-নীতি অঞ্দারে দংখালেলু ইতালীয় জাতির লোক-অধাৰিত অঞ্ল ইতালির সহিত সংযুক্ত হওয়া অবৈধ ছিল। প্রেনিডেণ্ট উইল্বন্ লগুনের গোপন চুক্তি চুক্তি मानिया नरेए षयौक्ष रहेलन। किन्न हेश्न ७ जान পণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল বলিয়া উহা সমর্থন করিতে বাধা হইল। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে, ইতালি দক্ষিণ-টাইরল লাভ করিবে। কিন্তু ইতালি একদিকে লণ্ডন চ্ব্ৰির শৃতাহুদাবে টাইরল, ট্রিয়েন্ট্ প্রভৃতি সানগুলিতে रेडानि ७ वृत्या-ইতালীয়গণ সংখ্যালঘু হওয়া সত্তেও অধিকার করিতে চাহিল, লাভিয়ার বিরোধ অপরদিকে উইলদনের জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়া যুগো-স্লাভিয়া হইতে 'ফাইউম' (Fium) নামক স্থানটিও দাবি করিল। কাবণ, দেইস্থানে ইতালীয় জাতির লোক ছিল দংখ্যাগবিষ্ঠ। এইভাবে একই সময়ে উইলদনীয়-নীভির বিরোধিতা ও সমর্থন ঘারা মার্থসিদ্ধির চেটা প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে

<sup>\*&</sup>quot;In the event of Great Britain and France increasing their colonial territories in Africa at the expense of Germany, Italy should obtain equitable compensation by a favourable adjustment of the frontiers between her existing African colonies and the contiguous colonies of Great Britain and France." Vide: Carr. p. 70.

সমবেত বালনীতিকগণ বরদান্ত কবিলেন না। কাবণ, ফাইউম ছিল যুগোলাভিয়ার ेरानि कर्डक काइक्षेत्र अक्यांक वाणिका-वसद। अर्थित जिक । मानविक फिक मिन्ना मावि--शाः त्रिम-এই শহরটি ইতালির অধীনে স্থাপিত হওয়া মুগোলাভিয়ার সংখ্যেলম কর্ত্তক জাতীয় স্ব'র্থের পরিপন্থী ছিল। ফলে, প্যারিদ সম্মেলনে স্মবেত প্রভাগাত রাজনীতিকগণ, বিশেষভাবে প্রেসিছেন্ট উইল্সন ইতালির দাবির विद्याधिका कविदन्त । काइडिय-এद উপद इंडानिद मावि खंडााथा र इहेन। এইরূপ পরিস্থিতিতে ইতালীর সরকারের ইঞ্চিতে ডি' এপ্রেন স্থিও ইতালি কত্ ক ফাইটম্ (D' Ann inzio) নামে জনৈক অবাস্তব ইতালীয় কবি একদল বেদরকারী দৈশু লইয়া ফাইউম শহরটি দখল করিলেন। মিত্র শক্তি যুগোলাভিয়া ও ই ভালি কাই উম্-সংক্রান্ত খল্ম নিজেরাই মিটাইয়া নইবে এই মনে করিয়া আর কোন কিছু এবিষয়ে করিতে চাহিল না। ইতালি ও যুগো-লাভিয়ার মধ্যে ফাইউম সম্ভাব স্মাধানের উদ্দেশ্তে দীর্ঘকাল ধরিয়া আলাপ-আলোচন' চলিল। অবশেষে ফ্যাসিবাদী মুসোলিনির চাপে পড়িয়া ইতালি-বুগোলাভিয়াব মগোলাভিয়া এক চ্কি দ্বারা (২৭শে জাতুয়ারি, ১৯২৪) हुलि ( ১**३२**8 ) কাই উম্ অঞ্চল ইতালির সহিত ভাগ করিয়া লইল। আর ফাইউম্ শহরটি বুগোল্লাভিয়া ইত'লিকে ছাড়িবা দিতে বাজী হইল। মুগোলিনি ফাইউম্ নিকটত ব্যারোদ নামক বন্দরটি যুগোলাভিয়াকে ফিরাইয়া দিলেন। ফাইউম্-এর বন্দরের মাধ্যমে যুগোলাভিয়াকে বাণিজা পরিচালনার ক্যোগও দেওলা চইন। এইভাবে দীর্ঘকালের বিবাদের নীমাংসা হইলে ইতালি ও যুগোলাভিয়ার পর পর সম্পর্ক সোহার্দাপূর্ণ হইয়া উঠিল। পর বৎসর (১৯২০ এর:) অপর একটি চু ক্তিপত্রের ছারা—নেটিউনো চুক্তিপত্র ( Nettuno Convention )—উভয় দেশের মধ্যে অর্থ-रेन जिक आमान-श्रमात्नद तावचा कवा हहेता।

ক্যাদিন্ট নেতা মুদে লিনির অদীনে ইতালির পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্মই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব তথা পূর্ব-ই ওরোপে (Eastern Europe) রাজ্য প্রাস এবং সেই অঞ্চলে ইতালির নিরস্থ প্রধান স্থাপন। এই নীতি অফুদরণের প্রধান মৃত্তি ছিল এই যে, পশ্চিম-চ্ববোপের জাতীয়তার ভিত্তিতে স্থানিত লিক্তিন-পূর্ব ইওরোপে রাজ্যগুলির বিক্রছে ইতালির রাজ্যগ্রাস নীতি কার্যকরী চইবার কোন সভাবনা ছিল না, অপচ পূর্ব-ইওরোপে নরগঠিত রাজ্যগুলির বিক্রছে এই নীতি সাক্ষালাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল। মুগোল্লভিগার

প্রতি অন্তর্গত নীতিও এই মূল নীতিরই অন্তনরণ মাত্র। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, ইতালি ও যুগোলাভিয়ার পরস্পর বন্দের অবদান ঘটিয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কতকটা দৌহার্প্য আপন হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই মুদোলিনির আলবানিয়া নীতি দেই দৌহার্প্য বিনাশ করিয়া দিয়াছিল। ১৯১৫ প্রীপ্তাবের লগুন চ্ব্বিকের শর্তাপর ইভালিতে 'ভেলোনা' বন্দরটি (Velona Port) এবং আলবানিয়ার পরবার্ত্ত্র-নীতি নিয়য়্রণে অধিকার দেওয়া হইবে দ্বির হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত্র

ইতালি-ৰালবানিয়া সমস্তা

খীক্লত হয় নাই। উপবন্ধ আলবানিয়াকে লীগ-অব-ন্যাশন্দ্-এর সদস্ত হিদাবে গ্রহণ করা হইদ্বাছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে

আংশ গ্রহণের ক্ষতিপ্রণ্যরূপ ইতালির বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই এই ধারণা বিটেন ও ক্রান্দের জিল্লাছিল। ফলে, ১৯২১ প্রীপ্তান্দে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে বিটেন, ক্রান্স ও জ্ঞাপান লীগ কাউদিল বারা প্রস্তাব পাদ করাইয়া লইল যে, কোন শক্রশক্তিবারা আক্রান্ত হইলে আলবানিয়ার নিরাপন্তার দায়িত্ব ইতালি গ্রহণ করিবে। মিত্রশক্তিবর্গ ইতালিকে সন্তুপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই পরা গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিছ ইহার ফলে আলবানিয়ার উপর ইতালির প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল। ইতালির এই ক্টলাল মুগোলাভিয়ার গভীর সন্দেহ ও ভীতির কারণ হইয়া দাড়াইল। য়াহা হউক, ১৯২৫ প্রীপ্তান্দে নেটিউনো চুক্তিপত্র স্থাক্ষরিত হইলে ইতালি ও মুগোলাভিয়ার পরশার দম্পর্কের কতকটা উন্নতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু মুগোলিনির আক্রমণাত্মক নীতি এই দৌহার্দা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে দিল না। যে-কোনপ্রকারে আলবানিয়ার ক্ষণিত করা-ই ছিল ইতালির উদ্বেশ্ত। ১৯২৬ প্রীপ্তান্দে ইতালি ও আলবানিয়ার মধ্যে টিরানা চুক্তি (Treaty of Tirana) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। তত্পরি

ইতালি-গুণোনাভিয়া পরন্দার সম্পর্কের জাবনতি ১৯২৭ প্রীপ্তাবে ইতালি দীগ কাউনিলের নিকট অভিযোগ করিল যে, মুগোলাভিয়া আলবানিয়া অধিকার করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। ঐ বংসরই আলবানিয়ার অনৈক মন্ত্রীকে ইতালির অর্থভোগী একজন আলবানিয়াবাদী হত্যা করিলে মুদোলিনি

যে-কোন উপায়ে আলবানিয়া গ্রাদ করিতে এবং পরে যুগোলাভিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রদর হইতে বাগ্র একথা পাই হইয়া উঠিল। (এথানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৯৯ খ্রীটানে ইভালি আলবানিয়া অধিকার করিয়াছিল)। এদিকে বুলগেরিয়া ও যুগোলাভিয়ার সংযুক্তির চেটা চলিতেছিল। মুদোলিনির ইঞ্চিতে বুলগেরিয়ায়

गुर्गाल जिम्राय विकाद अक वानिक खात्रकार्य छक इहेरन महे एके वार्व इहेन . ये दरमदरे (১৯२१) रेलानि ७ राक्तीय मध्या भवन्य भीरानी अर भवन्यदर বিবাদ-বিদ্যাদ মধাস্থভার মাধ্যমে মিটমাট করিবার এক চুক্তি খাক্ষরিত হয়। এই

ইতালি কত্ৰ যুগোলা ভিরাকে প্ৰিকেছকের চেষ্ট্ৰ সকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে এবং মুসোলিনি তথা ফ্যাসিস इंटानि कईक शूर्व-इंस्टार्ल चारिल्डा-विहाद-नौडि युर्गाला-ভिशाद ममृह दिलामद कादन हहेशा मां एवंहेल। गुर्गाला जिलाद চতুদিকে বেষ্টন করিবার উদ্দেশ্তেই ইতালি উপত্তি-উক্ত বাবস্থা

चवल्दन क्रिशाह, এই ধারণা यूर्णाञ्चा जिल्लावामी एक्ट मरका वक्रमूल इहेशा रमन ।

১৯২৮ থ্রীষ্টাব্দে যুগোল্লাভিয়া সরকার ধ্বন ১৯২৫ থ্রীষ্টাব্দে আকরিত নেটিউনো চুল্লিপত্র (Nettuno Convention) আফুটানিকভাবে গ্রহণ করিবেন কিনা বিবেচনা কবিতেছেন সেই সময়ে যুগোলাভিয়ায় এক বাাণক ইতালি-বিৰোধী আন্দোলন শুকু হইলে যুগোলাভিয়া ও ইতালির পরশার সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিল।

ই তালির সহিত খন্থে যুগোলাভিয়ার সাকল্য লাভ অসম্ভব একথা যুগোলাভিয়া-বাসী তথা যুগোল্লাভিল্লা সরকার ভালভাবেই জানিত। এজন্ত ৰুগোলাভিয়া কড় ক যুগোলাভিয়া ইতালির সহিত মিত্রতা-নীতি অফুলরণে সচেট

ইভালির প্রতি মিত্রতা-নীতি অমুদরণের চেষ্টা

অবন তি

ছিল। কিন্তু ইতালির আক্রমণাত্মক নীতি সেই চেষ্টা বার্ধ করিয়াছিল। ফ্রান্সের সহিত যুগোলাভিয়া মিত্রভাবৰ হইবার উদ্দেক্ত আলাপ-আলোচনার কালেও ইতালিকে সেই মিত্রতাচুক্তিতে অংশ গ্রহণের

জন্ত অনুবোধ করিয়াছিল, কিন্তু ইতালি যুগোলাভিয়ার সহিত কোনপ্রকার মিত্রতার পকপাতी हिन ना। ১৯৩० खेडात्व कार्यानित्व नांदनि त्नवा हिहेनात्त्व क्वाथान छ। উচ্চার আক্রমণাত্মক নীতির প্রকাশ বিশ্লেবণ অন্তিয়া, ফ্রান্স, বদকান অঞ্চন এমনকি

ইতালিতেও ভীতির দ্ধার কবিল। ইতালি ও অব্রিগা প্রস্পর বিরোধিতা ভুলিয়া মিত্রতা নীতি অনুদর্ণ করিতে লাগিল। হিট্লারের অভাগান -इंड (वि-यूशांझा-অব্লিগা জার্মানির সহিত সংযুক্তির আন্দোলনও বন্ধ করিয়া দিল। ভিয়ার সম্পর্কের

ক্রান্স ও ইতালির মধ্যে প্রশের-বিরোধিতার হলে মিত্রতা নীতি অফুক্ত হইতে লাগিল। হাঙ্গেরী ও ইতালি প্রশার চুক্তিবন্ধ হইতে বিশ্ব ক্রিল

না। এইরূপ পরিশ্বিভিতে তুবন্ধ, গ্রাদ, ক্যানিয়া, যুগোলাভিয়া, বলকান অঞ্জে পর পর নিরাপন্তার প্রতিশ্রতিদংশিত এক চুক্তিপত্র স্বাক্তর করিল (১৯৩৪)। এই তুক্তি থুগোনাভিয়ার ইতালি ভীতি কতক পরিমাণে দ্বীভূত করিল বটে, কিন্তু ইহার অরকালের মধ্যে অক্টোবরে (১৯৯৪ ব্লা:) ফরাদী প্রধানমন্ত্রী বার্কেও বুগোলাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার মাদাই (Marsseilles) বন্দরে আতভারী কর্তৃক নিহত হইলে যুগোলাভিয়াবাদী এই হত্যাকাণ্ড ইতালির ইন্ধিতেই ঘটিয়াছে দন্দেহ করিল। এই বিষয়টি লীগ কাউন্দিনে উপস্থাপনের জন্ম যুগোলাভিয়ার পরকার প্রস্তুত হইলে ফরাদী সরকারের অন্তরোধে শেষ পর্যন্ত উহা আর করা হইল না। ইতালির মিত্রতানালের আললা হইতেই করাদী সরকার এই পদা অবলম্বন করিয়াছিলেন, বলা বাহল্য। ইতালি ও যুগোলাভিয়ার পরকার নম্পর্ক এইভাবে অত্যন্ত তিক হইয়া উঠিল। বিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাববি ইতালি-মুগোলাভিয়ার পরকার সক্ষক এইরপ তিক্ত ছিল।

ফ্যাসিন্ট নেতা মুসোলিনি আড়িয়াটিক সাগরের উপর ইতালির প্রাধান্ত বিস্তার, ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদা বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে কূট-নৈতিক ও বাণিজ্ঞাক স্বার্থবৃদ্ধি করিতে সাফল্যলাভ কবিয়াছিলেন তাহা উপরি-উক্ত রাজনৈতিক সম্পর্কের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন ১৯২৮ খ্রীষ্টাম্মে গ্রেট্ বিটেন, ফ্রান্স ও ম্পেনের সহিত যুগ্মভাবে মর্ক্লোর পশ্চিম-উপকূলে অবন্ধিত ট্যাঞ্জিয়ার শহরের উপর আন্তর্জাতিক সরকার সঠনে অংশ গ্রহণ, ১৯২০ খ্রীষ্টাম্মে লগুনে অন্তর্জিত নৌ-সম্মেলনে ( Naval Conference, 1930 ) ক্রান্সের সহিত সামরিক সমতা লাভের দাবি উত্থাপন ও ১৯০১ খ্রীষ্টাম্মে পারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদির পরিবর্তন দাবি প্রভৃতি এবং সাইবেনেইকা ও মিশরের মধ্যে দীমা-নির্ধারণ লইয়া গোলযোগ উপন্ধিত হইলে উহা ইতালির সপক্ষে মীমাংমিত হওয়া ইতালির আন্তর্জাতিক ম্যাদার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

ইতালি ও ফ্রান্স (Italy & France): প্রথম বিশ্বন্দ্রর পর হইতেই ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে তার মনোমালিক্ত দেখা দিয়াছিল। মৃদ্ধে ফ্রান্সের অসংখ্য কোকক্ষয় হইয়াছিল। এই কারণে বিদেশীদের ফ্রান্সে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে ফরাসী সরকার উৎসাত দিতেন। এনিকে ইতালির আভান্তরীন ত্রবন্ধা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্ত এবং প্রধানত জীবিকা জ্জনের জন্ত বহু সংখ্যক ইতালিবাসী ফ্রান্সে আশ্রম্ন গ্রহণ করিতে সৃষ্টি হইয়াছিল !

কিন্ত ফ্রান্স ও ইতালির মনে মাজিয়ের মন্তত্য প্রধান কারণ ছিল পারিসের শালি সংখ্যনে ইভালির আবেশ্ব উপেক্ষা। ১৯১৫ এইটামের লগন চুক্তিব শালিফ্রারে ইংল্ড ও কান্স ইতালিকে দক্ষিণ-টাইবল, ট্রিয়েন্ট্, ইপ্লিয়া, ভেলোনো বন্দর, আলবানিয়ার উপর সংরক্ষণ কমতা এবং আফিকার উপনিবেশিক স্থায়োগ- স্থাবিধাদানে প্রতিশ্তিবক হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল শাভ উইলসনীয় আ লীয়ভাবাদী নীতি-বিরোধী ছিল বলিয়া এবং বিশেষভাবে জাতীয়ভাব অজুহাতে ফাইউম্

শহরের উপর ইংগরির দাবি পাারিসের শান্তি সম্মেন্নে সমর্থিত হয় নাই এজন্ত ইতালি অতান্ত অসম্ভই ছিল। লগুন চুক্তির চুক্তিতে ইতালির বার্থ উপেকিত একথা ইতালীয় সরকার তথা ইতালিবাদীরা মনে কবিত।

পাারিদের শান্তি দক্ষেণনে ইতালির স্বার্থনাশের জন্ত ফ্রান্সকে তাহার। দায়ী করিয়াছিল। আফ্রিকায় ইতালির উপনিবেশিক শক্তিবৃদ্ধিও ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের অভিপ্রেত ছিল না। লণ্ডন চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া শক্তি-দামা বক্ষার উদ্দেশ্তে অর্থাৎ ইতালির ক্ষমতা যাহাতে অতাধিক বৃদ্ধি না পায় দেই উদ্দেশ্তে পাারিদের শান্তি-

ইতালিবাসীনের মতে পাারিদের শান্তি-চুক্তিতে ইতালির বার্ধ-নাশের সক্ত বারী ফাস

চ্কিতে ইশ্বন্দী শক্তিব্য কর্ত্ক ইতালিব স্থায় দাবি স্থায়কত হয় নাই। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাদিন্ট্বাদের অভ্যথান এবং ক্যাদিন্ট্ সাম্রাক্ষা প্রাদানীতি ইতালি-ফ্রান্স বিরোধিতা অ'বও তীত্র করিয়া তুলিল। ক্যাদিন্ট্গণ প্যারিদের শান্তি-চ্কিতে ইতালির স্বার্থহানির ক্ষা প্রধানত ফ্রান্সকেই দায়ী মনে করিলে এবং ক্যাদিন্ট্ ইতালির আক্রমণাযুক্ত পররাষ্ট্রনীতি ফ্রান্সের

জীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইলে এই ছই দেশের পরশার সম্পর্ক ক্রমেই ডিক্ত হইয়া টুঠিল। ইতালির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্ম স্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ম প্রয়োজন ছিল কাঁচামালের। ইতালীয় সাম্রাজ্য বিস্তার-ই ছিল এই উত্তয়

উদ্দেশ্ত স্ফল কবিবাব একমাত্ত পদা। পাারিদের শাস্তি-চ্জির শর্তান্তপারে জাল কর্ত্ৰ পারিদের যে রাইদীমা নিধারিত হইয়াছিল উহার পরিবর্তনের মানাই শান্তি-চক্তি অপরি-ইতালির পরবাই-নীতির দাকলা নিহিত ছিল। এমন্ত ইতালি বভিত রাখিবার চেষ্টা প্যারিসের শাস্তি চ্ক্তির পরিবর্তন দাবি করিল। পক্ষান্তরে —পকান্তরে ইতালি ক ভূ ক প্যারিসের জার্মানির স্ভাব্য জাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপয়ে হিসাবে শান্তি-চক্তির পরিবর্তন काम भावित्मव गान्ति-इक्टि-जानीहै, मिन्ते बार्पहेन क्षाज्ञि চুক্তিদমূহ অপরিবর্তিত বাথিবার অন্য বাগ্র ছিল। এই পরম্পর-বিরোধী পরবাই-নীতি স্বভাবতই ফ্রান্স ও ইতালির বিরোধিতার কার্ণ হট্যা क्तानिहें,-बिद्रांधी দাড়াইল। ক্যাদিফ -বিরোধী যে সকল ইতালিবাদী দেশ ভাগ ইভালীয়গণ কভ ক ক্রিয়া ফ্রান্সে আত্রয় গ্রহণ ক্রিয়াছিল তাহাদের ফ্রানিন্ট -ফ্রান্সে আত্রর গ্রহণ বিবোধী প্রচাব কার্য এবং ফ্যাসিস্ট-নেতা ম্দোলিনিকে হত্যা করিবার জন্ত বড়মা স্বভাবতই ইতালি-ফ্রান্স বিবোধ গভীর শক্রতায় পরিণত করিল।\* ইতালি ও ফ্রান্সের ঘন্দের অপর কারণ ছিল ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এবং ফরাদী বিপ্লবের আদর্শে বিখাদ। পশ্চান্তরে ইভালি ছিল ফ্যাপিন্ট এক্ক অধিনায়কত্ব বিশাদী। এই ফ্রান্স ও ইতালির পরস্পর-বিরোধী আদর্শগত ঘদও হুই দেশের সম্পর্ক পরস্পর-বিরোধী করিয়া রাজনৈতিক আদর্শ তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন দানিউব অঞ্চল, উত্তর-আফ্রিকা-ভূমধাদাগর অঞ্চল ও বলকান অঞ্চলে প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি বিস্তাবের জন্ত পরস্পর প্রতিযোগিতাও এই তুই দেশের বিবাদের অক্ততম কার্ব ভুম্ধ্যসাগর, বলকান, চিল। ফ্রান্স অধিকত স্থাভয়, নিল, কর্মিকা ও টিউনিসিয়া আফিকা প্রসূতি প্রভৃতি স্থানের উপর ফ্রান্স অপেকা ইতালির দাবি-ই অধিকতর वकाल ग्राम স্বায়সক্ষত বলিয়া ইতালীয়গণ মনে কবিত। টাংগ্রিখারের ও ইতালির প্ৰতিৰোগিতা উপর আধিপতা বিস্তার নইয়াও ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধিতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং শেব পর্যন্ত ইতালিকে ট্যাঞ্চিয়ারের শাসন ব্যাপারে খংশ দান করিতে হইয়াছিল। স্বশেষে, ইতালি কঠক ফালের দহিত নৌ-বলের সমতা দাবি ফ্রান্সের অভত্তির কারণ হইয়া লাড়াইয়াছিল। বস্তুত, ১৯২১-২২ খাষ্টামে ওয়াশিংটন কন্ফারেলে ইভালি নৌ-বলে ফ্রান্সের স্থিত স্মতঃ লান

<sup>\*</sup> G, Hardy, p. 161.

ক্রিবে জ'ল তাহা সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে, ১৯৩০ ঐতাকে প্রনে যে নৌ-সম্মেশন অন্তর্ষিত হইয়াছিল ক্র'ল ড'হাডে इंडानि कड़ेक ইতালির সহিত সমতার বিরোধিতা করিতে ভুঞ্ করিলে শেষ লোকের সহিত পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইতালি এই সমেগনে খাক্ষরিত চুক্তিতে অংশ গ্রহণ मो-वरमत ममडा भाव করিতে পারে নাই। এইভাবে ইতালি ও ফ্রান্সের পর পর मुन्नक करायहे जिल हहेशा छेठित छे छत्र रामहे हे अरदान, दिल्मव आरव श्व-हे अरदारन প্রাধান বিস্তাবের উদ্দেশ্যে অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতাবন্ধ হইতে সচেট হইল। ইতালি কড়ক মুগোলাভিয়া ও চেকোলোভাকিয়াব উভয় দেশ কত ক সহিত মিত্রতাচুক্তি **খাক্**র এবং ফ্রান্স কর্তৃক চেকোলোভাকিরার অপরাপর শাক্তবর্গের সহিত মিত্র হাবর দহিত মিত্ৰতা স্থাপন ক্রাদী-ইতালি প্রতিষ্কিতারই পর্যায় इरेवात्र थांख्यातिष्ठा বিশেষ। 'নিট্ল আডাড' (Little Entente) দেশসমূহ অবঙ্গ ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে প্রতিবন্দিতা লাগিয়া থাকুক ইহা-ই ইচ্ছা কবিত, কারণ ভাচা হইলে এই দুই দেশের কোনটি-ই বলকান অঞ্লে নিরক্র প্রাধান্তের অধিকারী তইতে পারিবে না। ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রলাভের দল প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। হাঙ্গেরী, আলবানিয়া, সোভিয়েট বাশিয়া, তুরস্ক, স্পেন, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত ইতালি মিত্রতাবদ্ধ হইল, পকাস্তবে ক্রান্স इंडानित এक छित्रा কুমানিরা, যুগোলাভিরা, গোভিয়েত রাশিয়ার দহিত মিত্রতা মিত্রতা লাভের ইচ্ছা চক্তি সম্পাদন করিল। এই প্রতিযোগিতার অলতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইতালি এই দকল দেশের সহিত একচেটিয়াভাবে মিত্রতা লাভ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ক্রান্স একাধিক কেত্রে ইতালির সহিত যুগ্মভাবে অপরাপর শক্তি-বর্ণোর সহিত মিত্রভাবন্ধ হইতে চাহিয়াছিল া ফ্রান্স ও যুগোলাভিয়ার মধ্যে মিত্রভাচ ক্রি স্থাকরের কালে ফ্রান্সের এই মনোভাব পরিক্ট ব্রোলাভিয়া-সংক্রান্ত চইয়াছিল। এমন কি, ক্রান্সের মিত্রদেশ যুগোলাভিয়ার সহিত ঘন্তে ইতালি ও ক্রাল ইভালির বন্দ উপন্থিত হইলে ইভালি ও ফ্রান্স নিজ নীজ শীমান্ত কত ক দৈল্প সমাবেশ অঞ্চলে দৈল সমাবেশ করিতেও ক্রটি করিল না। শেব পর্যন্ত

অবশ্ৰ ইহা প্ৰকাশ যুদ্ধে পরিণত হয় নাই।

১৯২৮ প্রিটাব্দে ফরাসী-ইতালীয় মনোমালিক্সের কভকটা লাধ্ব ঘটে। কার্

<sup>\*</sup> Ibid p. 165.

ঐ বংসর ব্রিয়া ও মুসোলিনি ইঙালীয় নাগরিকগণ জ্বান্দে এবং ফরানা, বিশ্বান্দলোকন নাগরিকগণ ইডালিডে কিন্ধপ অধিকার ও ম্থানা পাইবে তাহা সোধানা— সংগ্রিয়ারের বর্ণনা করিয়া একটি চুক্তি স্বাক্তির করেন। ঐ বংসরই ট্যাঞ্জিয়ারের ইডালেকে অংশনানের করেন করাদ্যান্থ নালীয় সম্পর্কের কডকটা উন্নতি ঘটে।

রেলকে দক্ষিণ-টাইবলে মুসোলিনি কতৃক জ্যোন অধিবাদির্দ্ধকে ইতালীচাত রূপাথেবিত করিবার চেত্রী জামানির অগন্ধতির কারণ হইলে অভাবতই ইতালি ও জামানির সম্পর্ক তিক হইল। এটিকে লোকার্ণো চুল্লির কলে (১৯২৫) জামানির আকর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইলে এবং জ্ঞান, জার্মানি ও বিটেনের পরম্পর সম্পর্ক সৌহানাপূর্ণ হইয়া উঠিলে জার্মানি টাইবলের জার্মান জাতির লোকের উপর মুসোলিনির দমন-নীতির বিবোধিতা ভক্ত করিল। জার্মানি ইতালীয় পণ্যস্থ্য ব্যক্ত করিলে মুসোলিনি 'আল্টো এভিজ' (Alto Adigo) নামক স্থানে জার্মানগণকে

দক্ষিণ-টাইরলের জামানদের উপর ইতালির গমন-নাতি —ইতালি-জামানি শত্রুতা

নাৎসি জামানির অভ্যুথান—ইতালি ও ফ্রালের সৌহাদ্যের কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া ঘীকার কর। দ্বে থাক্ক তাহারা দেখানে মৃষ্টিমেয় সংখ্যক—এই বলিয়া ঘোষণা করিলে ম্লোলিনি ইতালীয় অধিকার সেই অঞ্চলে বিস্তার কবিতে বলপরিকর একথা আর্মানির নিকট স্থান্তই হইয়া উঠিল। কিন্ত ইতালি-ভার্মানি বিরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী বহিল না। ১৯২৬ প্রীষ্টাব্দে ইতালি ও আর্মানি পরম্পর সোহার্ম্য এবং উভয়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মধ্যম্বতার মাধ্যমে মীমাংসার শর্তসম্বলিত এক চুক্তি আক্রর করিল। ইহার পর ইইতে ইভালি-আর্মানি সম্পর্ক ক্রমেই

দৌহাদাপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু ১৯৩০ প্রীষ্টাব্দে নাৎমি জার্মানির অভ্যুত্থান ও হিট্লারের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব-প্রস্থুত আফালন ইতালি ও ফ্রাল—উভন্ন দেশেরই ভীতির কারণ হইয়া উঠিলে ফরাসী-ইতালীয় সম্পর্ক ক্রমেই দৌহাদাপূর্ণ হইছে লাগিল। ১৯৩৫ প্রীষ্টাব্দের জামুয়ারি মাসে ক্রাল ও ইতালির মধ্যে একটি মিত্রভা চুক্তি (Rome Agreement) স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি ত্বারা ইতালি ও ফ্রাম্সানিজেদের মধ্যে উপনিবেশিক সমস্তার সমাধান করিল। ফ্রান্স আফ্রিকাস্থ ফরাসা উপনিবেশের একাংশ ইতালিকে ছাড়িয়া দিল। জিবুতি-আদ্বিদ-আবারা রেলপথের প্রতারে ক্রোর ইতালিকে ছাড়িয়া দিল। জিবুতি-আদ্বিদ-আবারা ক্রেপথের ত্বারা ক্রোর ক্রান্সিক করিকে দিল। জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ক্র্য় হইলে উভস্ব দেশ প্রশ্বর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাংগানের নীতি নির্ধারণ করিবে

विरोक्त हरून। द्वारा पृक्तिय व्यारमाध्याकारन कवानी दार्व्यूक हेपिक्षिणांक हेकालिय वार्वन्दिय काल र मानाल करिएस मा प्रहें सुविक्षिक 3 47 . 3 5 5 দিয়া আসিলেন। উনবিংশ শ্ভাদীর শেষভাগে ইউং ইড়ালি ে গও পিরা অংক্রণ हेलिस्लिश खरिकार करियार औष्टि अकुमत्व करिए किन। ইবিওপিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মনাং করাত ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ। বোম চল্লির ফলে ইড়ালির ইবিওপীর নীতি ফ্রামের সমর্থন লাভ করিবে এই ইফিড পাটবামার মুদোলিনি ইলিওপিয়ার মৃতিত ১৯২৮ খ্রাষ্টাকে বাক্রিত প্রশার মির্ডা ও অন্ত্রমণ-চ্কি উপেকা করিয়া ইপিওপিয়া लीश-यव ग्राम्बन কত্র ইত্তির বিশ্বস্থে আক্রমণ কবিলেন (১৯০৫)। জ্রানের স্থিত ফিল্লা এবং লীগ-অব-লাশনস-এব ভুর্বলা মুদ্রেলিনিকে এই পদক্ষেপ লাপিনলক বাবলুং शहरव माहमी कदियाहित। इति अधिविधाय दाका हिहेति सिनामि छाद. सून লীপ-অব-রাপমণ্য তে শ্রম লউলে চাল্লিকে আত্মণক বী দেশ বুলিটা ঘোষণা করা रहेल। दिव हेन लिर धिडम्कि क्रांक लोग का छेनित हेन्सिड हैसिडिमिश सा ह्याव সমর্থন না কর্ণত ই ক্লি ও ফু জের মধো দে হ সংভূপে প্রেল। মালা এটক, শেষ अर्ज हे इंजिय दिल्क लोग कर्डक गृथों व अखाद अहमरद क्वांब अवह वा खिद्रलक ব্যবন্ধা অবগ্ৰন ক্রা হইল না।

নাংসি ভার্যনির বিরুদ্ধে ইতালির স্মর্থন পাইবার উদ্দেশ্যে ত্রিটেন ও ফ্র'ল ইথিওপিয়ার অধিকংশে ইতালিকে অধিকার করিতে দিয়া এক ৯ 12 বনির বিকারে ক্র অংশ হেইলি দেল দির জন্ত রাখিতে চাতিলেন। কিছ ট বালির সমর্থনলাডের (महे (58) फनवडी इहेन ना। मुम्मिनिन ১२०७ बीहे। (म फिल्पाण विकित उ ফালের হড়ালি গতি মাদের মধ্যে সমগ্র ইপিওপিয়া দখল কবিয়া লইলেন। সেই সময়ে হিট্রার ভাষাই-এর চ্ক্রির শা দি উপেক্ষা কপিয়া বাইন স্কলে দামতিক বাবন্ধা গড়িং ওলিলে বটেন ও ক্রণেকের ই ললি পতি স্বভাবতই হিল লার কড় কা রাইন विक भाहेंग। इकानि कड़क इंबिअभिना मधन दिस्ते, क्राम অংগলে সাম্বিক প্রভতি দেশ স্বীকার কবিয়া বছল। কেব্সমার দোভিয়েত या वस्त्री श्रीटन्द्र कान इंडा मिन्काल-विटिंगिर वालिया. हीन अ भ'किन युक्टाहे अहे भामाकावामी खबदमयन সমূর্থন করিল না। এমতাবস্থায় লীগ-অব-ভাশন্স—ইতালির মিত্ৰতা বৃদ্ধি বিক্তে যে শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াহিল তাহা নাকচ করিয়া मिटि वाशा हरेन।

श्लानि । कारमाय भीश्रमः वरण गोर्यकान थायी शहन ना। मुरमानिनिय छाय হিট্লাবের একক অবিন্যুক্ত ক্ষেই তানি ও জামানিকে মিত্রতাবদ্ধ হইবার প্রে আগাইয়া দিল। ই'হা ভিন্ন জার্মানি কর্টক ই'তালির ইপিওপিয়া অভিযানের নৈতিক সমর্থন ক্রমে ইত্যালি ও জাথানির পরস্পর সম্পর্ক মিত্রতাপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। ১৯৩৬ এটিবের স্পেনের অন্তর্গুরে ইতালি জেনারেল ফ্রালেকে সামরিক সাহাযা দান করে। পকান্তরে প্লেনীয় প্রজাভান্তিক সরকার ব্রিটন, ফ্রান্স প্রভৃতি উদার্মৈভিক দেশের কোন কার্যকরী সমর্থন লাভ করে নাই। काशकि ए हेडालि কত ক জেনারেল এই স্বয়েগে ভিটনার তাঁহার নবংটিত বিমানবাহিনীর দক্ষতা ফ্রাক্টোকে সাহায্য পরীক্ষা কবিবার এবং তাঁহার আক্রমণাত্মক নীতি বিটেন, ফ্রান্স मानः कामान ई हानीय टेमळी वृद्धि প্রভৃতি দেশে কিরুপ প্রতিক্রিয়ার ক্ষ্টি করে তাহা দেখিবার উন্দেশ্যে মুদোলিনির সহিত যুগ্মভাবে জেনারেল ফ্রাফোর দাহাযো অগ্রমর হন। এইভাবে ইতালি ও জার্মানির দৌহার্দ্য ক্রমেই বুদ্ধি পাইতে থাকিলে জার্মানির শক্-দেশ ফ্রান্সের অবস্থির কারণ হইয়া উঠে। ইতালি ও ফ্রান্সের পরশ্পর সম্পর্ক ও क्रायरे डिक इरे. इथाएक। अभिरक रेडानि च जायानि ३००१ डे माजित क्षिकीर्न-अहारक ক্রিভার্ন-বিহোধী এক চুলি (Anti Comintern विद्राधी डांक्टड I'act ) স্বাক্তর করিলে জামানি-ই তালি-জাপান এই তিন দেশ যোগদলে প্রস্পর প্রস্থারের স্থিত মিজভাবন্ধ হয়, কারণ ইতিপ্রে জামা ন e जालारनव मरमा এই धवरनव এकाँहै ५ कि चाक्ति छ व्यथाहिल। हेशालि छ জামানির মিরতা যত্ত ঘনিষ্ঠ তইতে পাগিল ফান্স ও ইতেপির डे शांज-कामानि সম্পর্কের ভাষ্ট আলেভি ঘটতে লাগিল। মিউনিক চ্লিকে ফলে शिक्ष र'- एवा ही-পরিশাতির চালে ব্রিটেন ও জাপ ইতারির মধামত। প্রথপ इ नाहित न किशाव करिएमन कर मी-इंडाजीय मुल्लदेश दकान पेन्डि चाराइड पाउँ 1050 6 20 00 6 ন ঃ ৷ তাত বিকার কারিজ্বাবের স্ট্রিয়া আন্তরনারের স্থবন এবং জাব্যনির স্থিভ भणाबक , छा। । १ पता, शेलारी १०० है सेने १० विद्यालय है असे अपूर्वि है स्थित । 在 如本 254、 年代 4 日 4 岁 日 11

## সপ্তম ভাষ্যায়

## ত্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্ক ( British Foreign Relations )

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতি (Fundamental Principles of British Foreign Relations): সময়ের দক্ষে বঙ্গে পরবাই সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিলেও দ্বিতীয় বিধ্যুদ্ধের পূর্বাবধি ব্রিটশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের নাঁতি তথা পরবাষ্ট্র সম্পর্কের মৃল্নীতিগুলি মোটাম্টিভাবে একই রূপ ছিল বলা যাইতে পারে। অবশা ত্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্ক গ্রেট ব্রিটেনের ভৌগোলিক অবস্থান, দামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দারা যথেষ্ট পরিসাবে বিটিশ পরেরাই সম্পর্কর युलनी छ : मान् सिक প্রভাবিত একথা খীকার করিতেই হইবে। বিংশ শতকের वा'धा श्रामा वजात. প্রারম্ভ হইতে দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির मिकिमानी ब्राट्डिब মূলস্ত্র ছিল সামুদ্রিক প্রাধান্ত বজায় রাখা, ইওরোপীয় মহাদেশে एथान जाय, महिन যামা কেলা, শক্রণক কোন অত্যধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের উত্থান রোধ করা, ইওরোপীয় কত ক খাটি নিমাণ-বাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি-দামা বজায় বাথিয়া বিটিশ সংকারকে वाध । माभावादक বিরোধিতা ইওবেপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নিম্নতার পদে স্বাপন করা এবং প্রেট

বিটেন অথবা বিটিশ সামাজ্যের কোন অংশ আক্রমণ করিতে পারা যায় এরপ দাঁটি যাপনে ব'ধা দান করা। সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থানের পর সাম্যবাদের বিরোধিতা এবং দেহেতু পরোক্ষভাবে নাংদি জার্মানির অভ্যুখান সমর্থন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিটেনের পরবাই নীভির মন্ততম মৃলস্থয় হইয়া দাঁড়াই মাছিল।

তুই বিশ্বমন্ত্রের অন্তর্ধন্তী মুগে ব্রিটিশ পরস্থাপ্ত সম্পর্ক (British Foreign Relations Between the two World Wars): প্রথম বিশ্বমৃত্রের অন্যবহিত পরে ব্রিটিশ ও ফরাসী পররাষ্ট্র সম্পর্কের বিশ্বমৃত্রের অন্যবহিত পরে ব্রিটিশ ও ফরাসী পররাষ্ট্র সম্পর্কের বিশ্বমৃত্র করি পরিলক্ষিত হয় এবং হই দেশের পরশার সম্পর্ক কিক্ত হয়েও ছলে। প্রথম বিশ্বমৃত্রের কর্মির ক্রিপ্রকল্যীবন ও সভাবে। আক্রমণ ক্রামের অক্তর্যান্তর বিভয় বলিয়া ধরিয়া সইতে পারে নাই। কারণ, পরাজিত জান নির পুনকল্যীবন ও সভাবে। আক্রমণ ক্রামের অক্তর্যার করিব হইয়া দিভাইয়াছিল।

এজন্ম ফ্রান্স ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে জার্মানির আক্রমণের বিক্লকে ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণে সচেই ইইয়াছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত এই প্রতিশতিদানে জ্ব্যাক্ত হইলে ব্রিটেনও এককভাবে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হইল না। ফলে, স্বভাবতই ফ্রান্স জ্বদন্তই হইল এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পর্রাষ্ট্র সম্পর্কের কতকটা বিশ্বেবপূর্ণ হইলা উঠিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সম্পর্কের জ্বারত্ত অবনতি ঘটিল জার্মানির প্রতি এই তৃই দেশের অফুপ্তত নিজন বালিজ্য-সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিবার পক্ষপাতী ছিল। ইহা ভিন্ন জার্মানির উপর বিশাল ক্ষতিপূরণের জ্বন চাপান ব্রিটিল সহকারের অভিপ্রেত ছিল না। প্রধানতে উদ্ধন্দরাসী মতের জ্বনৈক্তা হেতুই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের প্রশ্নটি 'ক্ষতিপূরণ কমিশন' (Reparation Commission)-এর উপর ক্রস্ত করা হইয়াছিল। ইক্স-করাসী মতোর জ্বারণ ছিল এই যে, ব্রিটিল প্রধানমন্থী লায়েড জর্জ-এর মতেই ভরোপীয় তথা পৃথিবীর সভ্যতার স্বার্থেই জার্মানির পুনকজ্বীবন ও পুনর্ক্তানে থকান্ত প্রান্ত প্রান্তি দিল।

ইস্ক-ফরামী সম্পর্ক ক্রমেই ভিক্ত ইয়া উঠিবার আবস্ত কারণ ছিল। মা।কন যক্রাষ্ট লীগ-অব-নাশনস, ভাগাই-এর শান্তি-চক্তি প্রভৃতির সব কিচুতেই যোগ দিতে অম্বীকৃত হুইলে ক্তিপুরণ ক্মিশনে বিটেন এককভাবে হ্ন ভিপুরণ সমস্তা-ফ্রান্সকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না। কলে, ব্রিটেনের সংক্রান্ত নভাবৈকা ইচ্চা না থাকিলেও ফ্রান্সের প্রভাবে ক্ষতিপুরণ কমিশন জার্মানির উপর এক বিশাল পরিমাণ কভিপ্রণের অন্ধ চাপাইতে বাধ্য হটল। এই ব্যাপারে এবং ভার্যানির ক্তিপূবণ আদায় দিবার ক্মতা আছে কিন ফ্রান্ড কর্ম প্রের दम्के दिवस नकेशा केश-कदाभी संख्यात्मा न्यहे नद केहेशा छेडिन অধিকরে-বিটিশ ১৯২৩ बोर्ड एक क्रांच क्रांची ने कि हेळा है के क्रिक्टिन व्यनिमार्टिड इंड्रह्म দোষে অভিযুক্ত করিণা কহব অকণ অধিকার কবিলে বিচেন টহার সমর্থন করিত भा । अहे भारत १२ २ दहीर १ १२२० और स लग्न कि भूतन व लिताल कात समस क्हा हेळ-कड'भी भन्द के विक दहेश उठिशक्ति।

যাত্র তউক, ১৯২০ শ্রীসামে লোকার্নো চ্'ক স্বাক্ষরিত তেনার পর একদিকে ঘেমন ফরাসী-জার্মান বিজেম কভকাংশে দুর্মভূত তত্ত্যাছিল, তেমনি অপর দিকে ইঙ্গান করাদী তিজ্ঞাও হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টান্ধ হইতে পুন্ধান্ধ
ইন্ধ-করাদী দশ্পকের অবনতি দেখা দিল। ইংলণ্ডের জনমাড
লোকার্ণে চুক্তি—ইন্ধ্রকরাদী দশ্পকের অবনতি দেখা দিল। ইংলণ্ডের জনমাড
ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ক্রান্সের অকুগতভাবে পরবাই দশ্পক
নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হইল। লীগ-অব-ভাশন্দ্-এ ক্রান্সের
প্রভাব বৃদ্ধিও ইংলণ্ডের জনসাধানে প্রীতির চক্ষে দেখিল না। ফলে, ব্রিটিশ সরকার
ক্রান্স-ভোষণ নীতি ভাগে করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার প্রমাণ
১৯২৯ খ্রীষ্টান্দে হইতে
ইন্দ-করাদী দশ্পকের
এক সভায় ব্রিটিশ চ্যান্সেগর লর্ড স্লোডেন (Lord Snowden)—
এর বন্ধ্যভার পাওয়া যায়।

ইঙ্গ-করাদী মতানৈকোর কলে এই হাই দেশের পরস্পর সম্পর্কে যে পুনরায় ভিক্ততা দেখা গিয়াছিল তাহার প্রমাণ ১৯৩০ গ্রীষ্টান্দে লগুনে নৌ-সন্মেলনে পাওয়া গেল। ফরাদী প্রতিনিধি ব্রিটিশ সরকারের নিকট হাইতে ভূমধ্যদাগর অঞ্চলের নিরাপস্তার প্রতিশ্রুতি আদায়ে মক্তুকার্য হাইদা ইতালি কর্তৃক ফ্রান্সের দমপরিমাণ নৌ-বল রাথিবার দাবির বিরোধিতা শুক করিলেন। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিটেন ও জাপান একটি ব্রি-শক্তি নৌ চুক্তি স্বা,ক্ষর করিতে সমর্থ হাইলেও এওন নৌ চুক্তিতে নৌ-বল হাস বাাপারে উহার কোন প্রকৃত মৃগা রিলে না। ইহার পর জার্মানি কর্তৃক অন্তিয়ার মহিত শুক্তমংঘ স্থাপরিমাণ হালতা প্রমান্তির পরিমান্ত ক্রান্সের বিরোধিক পর্যাইনাতির হালের মমপরিমাণ ছালতা সামরিক সাল্প-সরস্ভামে রাথিবার দাবি প্রধানত ক্রান্সের বিরোধিক ক্রেক্তরার স্থান্ত ইন্দার বিরোধিক ক্রেক্তরার স্থান্ত ইন্দার বিরোধিক ক্রেক্তরার স্থান্ত ইন্দার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার স্থান্ত ইন্দার বিরোধিক ক্রেক্তরার ব্যবহাধিক হালের স্থান্ত ক্রেক্তরার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার স্থান্ত ইন্দার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার ক্রেক্তরার ক্রেক্তরার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার ক্রেক্তরার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার স্থান্ত ইন্দার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার স্থান্ত ইন্দার ব্যবহাধিক ক্রেক্তরার ক্রিটিশ প্রহাইনাতির হ্র্বল্যাই যে এজন্ত ক্রক্ত

ভাগ্ন বানচাল হথ্যা গেল। ব্রিটিশ পর্রাষ্ট্র-নাতির হুর্বল্যাই যে এজন্ত কঙ্ক পরিমাণে দায়ী ছিল ভাগা অফাকার করিবার উপায় নাই।

জার্যানির ক্রমবর্গমান শক্তি বা নাৎিদ নেতা হিট্পারের ঔকতাও বিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারিল না। নাৎিদ জার্যানির পুনরায় অস্ত্রশক্তে

काक-निहास-हेशांव इंट्रेक कामानित प्राचिक मान्न मवाबादमव निन्मावाम (८११मा-मट्यानन, ১৯१४) নজিত হওয়া ক্রানের ক্রানের কারন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল
বটে, কিন্তু সম্ভবত জার্মানি কর্তৃক প্রকাশভাবে দাম্যবাদী
বাশিয়র বিরোধিতা বিটেনকে ক্রেম জার্মানির প্রতি কভকটা
উলার নীতি অন্ধরতে উন্বৃত্ধ করিল। এমন কি, ১৯০৫ প্রীইক্রে
ক্রেমা (Stresa) নামক স্থানে এক সম্মেলনে সম্বেত হইয়া

বিটেন ফ্রান্স ও ইতালির সহিত যুগাভাবে নাংসি জার্মনির দামবিক সাজ-

সর্জাম বৃদ্ধির নিন্দাবাদ করিলেও ইচার স্মান্তরের মধ্যেই ব্রিটেন ইক্স-ভার্মান নৌ চ্কি (Naval Agreement) স্থাক্তর করিলা ভার্মানিকে ব্রিটেনের গোল নৌ-বলের ৩৫ শতাংশ গঠন করিবার স্মান্তরি নিন্দা করেন্ ইচা ক্রান্তরে নিক্ ইক্স-ক্রান্তর নি-চ্কি দিয়া ভীতির কার্ব হইয়া দাভাইলে, স্বভারতই ইক্স-কর্মান —ইক্স-ক্রান্তর বিষয়েও বছজ্মান ব্রিষ্টি বছল্প বৃদ্ধি পাইল। ইচা ভিন্ন ইক্স-জ্বান্তর ক্রিয়া সম্পর্কের হিক্তা

সামরিক সাজ-সরস্থাম বৃদ্ধি ব্রিটেন প্রেক্ষভাবে অন্ত্রোদেন করিল: ১৯৩২ জ্বাংকে স্থ্যোদেন করিল: ১৯৩২ জ্বাংকে স্থোদিন করিল: ১৯৩২ জ্বাংকে স্থানিক সাজ-সরস্থাম বৃদ্ধির নিন্দাবাদেরও কোন মূল্য রহিল না। ইন্ধ-কর্মো স্পর্ক যথন এইভাবে প্রশাসর বিষেকপূর্ব সেই নম্যে ন্মোলিনি ইন্ধিওপিয়া (আনিনিন্না) আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ সরকার কর্মণী সরকারের স্বিত মুগ্রভাবে উম্বার বিরোধিতা করিতে আসম্মান করিতে চাহিলেন। ক্রিয় ফান্স ইতালির বিরোধিতা করিতে অসম্মান হওয়ার মুশোলিনিকে বাধা দেওয়া সন্তব হইল না। স্মগ্র ইথিওপিয়া রাজাটি

ইতালি কতু ক আবিদিনির জং — ইস্বফরাদী মতানৈক্য
হেছু মুদোলিনির
পূর্ব দক্ষেল্য
বিটেন ও ফালের
জামান-ভোগণ-মীতি

পোল্যাতের উপর হিট্লারের দাবি— ইজ-দরসৌ নৈত্রী প্রঃরাপনের প্রতাক কারণ ইতালির কৃষ্ণিত হইল। বিটেন কর্তৃক মৃদ্যোলিনির ইথি প্রথমি অধিকারে বাধাদান না করা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিটিশ মর্ঘদা বহুল পরিমানে কৃষ্ণ করিয়াছিল বলা বাতুলা। কিন্তু ক্রেমানির শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৯৩৮ প্রীয়ালে এমন এক পরিস্থিতির ক্ষিত্র হইল যে, বিটেন ও ফান্স মৃদ্ধান্তরে হিট্লোর-তোরণে বাধ্য হইল। মিউনিক চ্চ্ছিই ইগার প্রসাধ। অভ্যেপর, হিট্লার কর্তৃক ডানিলিগ্ নামক শহর ও পোল্যাভের মধ্য দিয়া পূর্ব-এশিয়ার সহিত্ত সংযোগপথ (I'olish Corridor) দাবি কবিলে বিটেন ও ফান্স ক্রেমান বিশ্বেষ ভূলিয়া গিয়া মিবতাবিদ্ধ হইল। বিশীয় বিশ্ববৃদ্ধের অব্যাবতিত্ব পূর্বে ইক্স-করাণী ক্রেইণো পুনংহাপিত হটল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও স্বতমর্যাদা জার্মানিকে যুদ্ধ-সপরাদের
শান্তিদানে ইচ্ছুদ পাকিলেও এই শান্তি স্কুদ্ধকা মিন্তিত বিটেনও কার্মানির
পরম্পত্র সম্পত্ত ইউরোপীয় তথা মানব সভ্যভার থাজিবেও প্রয়োজন ভিল, একথাও বিটিশ রাইনীভিকগণ মনে করিভেন। ইহা ভিন্ন জার্মানির দ্ভিক

১৯৩০ এটিবারের অভ্যথানের পর হইতে জার্থানি কর্তৃক ভার্ম ই এর শর্তানি ভঙ্গ ব্রিটেনের পরোক্ষ সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ইংগর প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, হিটুলার ভাঁহার কমিটনিস্ট্-বিরোধী মনোভাব প্রক'জভাবে জান'ইতে ধিংা-বোধ করে নাই। জার্মানি ও জাপান কর্তৃক কমিউনিস্ট্-বিরোধী মিত্র হা চুভিও ব্রিটেনের জার্মান-প্রীতির অক্ততম কারণ ছিল। ১৯৩২ প্রসামে ষ্ট্রেশা সংক্রেলন , Siresa ('onference ) ফ্রান্স ও ইতালির—প্রধানত ফ্রান্সের চাপে ব্রিটেন ফ্রান্স ইতালি-নাৎসি সরকার কর্তৃক সামারিক সাজ-সরস্তাম বুকির নিলাবাদ दिः हेर्न्य सार्थान-করিলেও ইহার অবাবহিত পরেই ব্রিটেন জার্মনির সহিত এক শ্রণ দি নৌ চুক্তি (Naval Agreement) স্বাক্ষর করিতে বিধাবোধ করে নাই। এই চिक्किय मर्जाञ्चमाद्य विद्वित्तद स्थाउँ द्यो-स्टाब्द ७० म्लार्म ইচ্ছ সাথান নৌ চুক্তি জার্মানি গঠন করিতে পারিবে বিহাকত হয়। ইহা জার্মানি কর্তক ভার্মাই-এর শর্ভ ভঙ্গ করিয়া সামরিক সাজ-সরজাম রৃষ্টির প্রকাশ্ত সমর্থন ভিন্ন স্পর কিছই নহে। এইভাবে জার্মানির প্রতি বিটেনের बि र्सिव সহাসভৃতি ও সমর্থনের মনোভাব আরও বিজ্কান পরিসম্ভ সংক্রেড়ভিম্লক इम् । ১৯৩৫ और स प्रेष्ट कार्यानिय खिंड विरहेरनद मरन-সমর্থন , স্বাপ भी। का क सामा खिताक ভাবকে 'সংগ্রন্থভূতিমূলক সমর্থন' বলিয়া আত্যা দেওয়া যত্তি পারে। কিন্তু পরবতী চারি বংসর (১৯৩৪-১৯৩৯ ইঃ) ত্রি টন জার্যানির এতি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিল ত'ং! 'ভোষণ-নীতি' (Appeasement) ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

বং ভুইন (Baldwin) e তেখাবনের (Neville Chamberlain)-এর প্রধানমন্ত্রিকালে জার্মানির প্রতি এটশ-নীতি বেমন ছিল সুবল কেমনি ভোষণ-मुलक। भारति आयोजिङ क्रमरसम्ब सामविक मक्ति धरा शाक वाम-स्लुश विरहेन এবং অপ্রাপর ইভরেপীয় শক্তিবর্গের উন্সান্তা ও ভোষণ-জামান ডেব্যণ-নীতিঃ মীতির ফলে হথম মিউনিক চক্তিতে পরিণতি পাভ করিল মি গৰিক চুক্তি एथन जिएहेन ७ जनांच हे बदानीय मंकिरानेत हिल्लाम्य হইল। মিউনিক চুক্তি জার্মান ভোষণ-নাতির চর্ম প্দক্ষেপ বলা ঘণ্টতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিটিশ সরকার নিজ প্ররাষ্ট্র-নীতির অকমণাতা সম্পূর্ণভাবে উপসন্ধি করিশেন। ত্রিটিশ জনমতও এই ধরনের জামান-ভোষণ-নীতির বিরোধিতা শুরু করিল। এনিকে জার্মানি ডান্জিগ্ শহর ও 'পোলিশ কোরিডোর' ( Polish Corridor ) দখল করিবার জন্ম পোল্যান্তকে চাপ দিলে প্রিটেন দুচ্নীতি অনুসরণে বাধা হইল। ১৯৩৯ এটিজের ১৭ই মার্চ ব্রিটেশ প্রধানমন্ত্রী চেমারলেন পোলাণ্ডের নিরাপত্তার জন্ম যে-কোন শক্তির বিক্তরে দ্র্বশক্তি নিয়োগ করিবার প্রতিশ্রতিপর স্থাক্ষর করিলেন। শুরু তাহাই নহে, ব্রিচেন ক্যামিয়া ও গ্রীদের নিরাপতা রক্ষার প্রতিশতি দিল। ইহা তির নেদারল্যাওস, ব্রিটিশ পররাই-শীভির ডেনমার্ক, স্বইট্জারলাতের নিরাপতার দায়ের গ্রহণে বিটেশ পরিবর্তন मदकात भक्ताम्भा नाहन वक्षां वह मकन प्रभाव छानाहेशा नियन। ठिक সেই সময়ে ইঙ্গ-কবাদী পরবাই-নীতির জটি দিতীয় বিশ্বসুদ্ধের পোলগণ্ডের সহিত্ স্ত্রনা করিল। জামানির রাজ্য-গ্রাদ-নীতি দোভিয়েত রাশিয়ার 50 ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ভীতি ইঞ্চ-করণ্দী সবকণরের জার্মান-তোবণ-মীতি এবং মিউনিক চুক্তি দাক্ষরের কলে খারেও বুদ্ধি পাইলে দে।ভিয়েত সরকার নিজ নিরাপ্তার উপায় যুঁ জিতে লাগিলেন। এম তাবস্থায় ইঙ্গ-ফরাদী কশ আয়ারক্ষা-মূলক চুজির স্ববোগ উপস্থিত হইল। বিটেন ও জ প সোভিয়েও সংকারের সহিত আলাপ আলোচনা সান্ত্র। কিন্তু রাশিলরে স্তিত চুক্তিবদ্ধ হলবরে ব্যাপারে ইয় কর্মে কুটনৈতিক আলোচনায় বিজেন ও ফালের অন্সংশিভাগেই শেষ প্যন্ত রাশিল্প জার্মানির স্থিতে অনাক্রমণ চুকি স্থানেরে বাধা তেল। বিটিশ ও ফরাসী স্বকার পোলাতেওর স্থিত প্রশার কির প্রাও স্থাম্বিক স্থায়া-স্থায়তা চ্কি

ত্বাক্র করিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার স্থিত আ্লাপ-আলোচনায় পোলাও ও ক্যানিয়ার নিরাপতা রক্ষার জল ভালারা রাশিয়ার সাংগ্যা র'শিয়ার সভিত চাহিলেও বিটিশ ও করাসী সুরকার রাশিয়াকে বহিরাক্রয়ণ ংইতে ক্ষর্মী ১,বেভিক ক্ষা করিবেন এইরপ কোন প্রতিশতি দানে অগ্রসর হটলেন कारिका किना না। তাহারা রাশিয়ার শীমান্তবতী ফুল রাইনমূহের নিরাপত্তার জন্ম বাশিয়ার সাংখ্যা চাহিলেন, কিন্তু জার্মানির তথা অপর কোন শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিচার নিবাপতা বক্ষার কোন দায়িত গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। তণ-জামান অন্তেমণ সে:ভিষেত বাজিয়া এই ধবনের বৈষমামূলক ধাবদায় বাজী 7 ( sest ) 23 ? হইল না। দেই প্যোগে জার্মনি পোলাগতের বিক্তমে আক্রমণের डेक-कवामी স্কলোর স্বপ্রথম প্দক্ষেপ হিসাবে রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণের ্টনৈতিক পরাজয় ৃক্তি সাক্ষরে আগ্রহায়িত হইল। বাশিয়া সভাবতই ভার্যানির আক্রমণাত্মক নীতির ভয়ে ভীত ছিল। এজন্ত বাশিয়াও জার্মনির সহিত দশ বংশরের জন্য প্রশ্বে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিল ( আগস্ট ২০, ১৯৩৯)। এইভাবে ত্রিটেন ও ফ্রান্সের यवास्त्रव अवर अमृत्रम्मी भवताहु नी जित्र करन छाई नित्र मिक वृक्ति भाष्टेन अवर ছার্মানি রাশিয়ার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবাগাত্র পোলাও আক্রমণ কবিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল পাারিসের শান্তি-চ্কিতে িচেন ও ইতালির উগার জন্ম উপযুক্ত ক্তিপূবণ ইতালিকে দেওয়া হয় নাই। কলে, প্রথম বিশ্বমুক্ষোত্তরকালে ইতালি প্যারিদের শান্ত-চুক্তি भद्रस्थात मन्त्रक প্রিবর্তনের জন্ম সচেই ছিল। প্যাবিদের শান্তি-চ্ক্তিতে ইতালি যে স্থায়া বাবতার ল'ভ করে নাই ইহা ব্রিটেন উপন্ত্রি কবিয়া ইভালিকে ঘ্রথাসম্ভব সম্ভুষ্ট কবিতে আগ্রহায়িত ছিল। প্রথম বিখ্যুদ্ধোত্তর কালে ইংলও ইভালির সহিত পৌহাদাপর্ব বাবহারে ক্রটি করে নাই। ১৯২৫ খাঠান্দে লাঙ্দাপুৰ্ ইজ-লোকার্ণো চুক্তির শর্ভান্তমারে জার্মানি কর্তৃক জাকান্ত চ্টারে इ . जीय मण्यक বেল্জিয়ামের নিরাপত্তার দায়িত্ব ব্রিটেন ও ইতালি গ্রহণ করিতে ত্বীকৃত হইয়াছিল। ইতা তির বেলজিয়াম-ফান্স-জার্মানিব প্রশার দামাবেখা কথা কবিবার দাহিত্ত অপরাপর বাটের সহিত বিটেন ও ইতালি যুগাভাবে গ্রহণ কবিয়াছিল। এইভাবে িটেন ও ইতালিব পরশার সম্পর্ক ক্রমেই অধিকতর মিত্র ভাপূর্ণ হইয়া উঠিঘাছিল। ১৯২৮ গ্রীষ্টাব্দে ট্যাঞ্জিয়ার নামক শহরের শাসনবাবস্থার বিটেনের আগ্রহের ফরে ং বালিকেও অংশ দান করা হহয়াহিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নাংনি নেতা হিট্লাবের অভাপানের কলে বিটেন ও ইকালির প্রশার সম্প্র আরু ব ঘনির হটারা উঠে ১৯৩৫ খ্রীস্তাদ প্রিটেন ও ইজালি খেলা-লখোলনে নমারের এইছা নাংদি আর্থানিত সামিতির প্রস্তুতির তীব্র নিজাবাদ করে। কিন্তু পর বংসর ১৯৫৬ ঐটা মুদেটিনি व्यादिमिनिका व्याक्तरण करियाल विशेष अनुमानपुर । १ विशेष ই ধারি কর্তন লগ্রি-স্বক্রে উহাত ঘথন ডাব্র নিদ্যা করিলেন দেই স্থয় ইউত্ত कि विरा क्राफ्ट्म छ श्रिकात - नि')य-মুষোলিনী ক্রমেই নাংদি নেতা হিটালাবের স্থিত মিব্লা স্থাপনে हेर निव देवती नाम আগ্রহামিত হন। কিব বিটেশ সরকার ইক্.লিকে নিজপ্রে রাথিবরে জন্ম চেষ্টার ত্রণটি কবেন ন ই , ১৯৩৯ খ্রাইটের চেম্বরেলন ও লন হালিফাকে রে যে মুদোলিনীর সহিত দাকাং করিয়া বিটেন ও ইডালির মধ্যে মিমতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া অকতকার্য ক্রয়াছিলেন। কলে, বিতীয় বিশ্বগৃদ্ধে ইতালি জার্মানি ও জাপানের স্থিত মুগালাবে মির্শক্তিবর্গের বিক্রমে মুদ্ধে অবভীর্ণ रहेश हिन।

প্রথম বিশ্ববৃদ্ধে রাশিয়া ইক্ষ-ফরাসী মিত্রপক্ষের মিত্র হিদাবে যোগদান করিয়াভিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়া তেমন কুতিখের পরিচয় দিতে পারে নাই। ঘাহা হউক, ১৯১৭ এতিকে বল্শভিক্ বিপ্রবের পূর্বাবধি ইঙ্গ কল সম্পর্ক हेक कृत मन्त्रक মিজভামূলকই ছিল। কিন্তু বিপ্লবের সঙ্গে সক্ষে রাশিয়ার প্রতি ত্রিটেশ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। বাশিয়ার আভ্যন্তবীণ শাসনপ্রতি কিরপ হটবে দে বিষয়ে চুডান্ত দিলান্তের ক্মতা বাশিয়ার জনসাধারণের-- ৭ বিষয়ে ত্রিটেনের কোন অংশ গ্রহণের ইচ্ছা নাই—এইরূপ প্রকাশ উক্তি কবা সংবেও বল্পেভিক্ বাশিয়ার প্রতি ব্রিটিশ মনোভাবে কোনপ্রকার দহাকুভৃতিব পবিচয় পাওয়া যায় না। ১৯১৯ এটাবের ১৯শে নভেথর ৰেল্ফ'র মেমে'রেণ্ড ম্ 'বেল্ফার মেমে'রেণ্ড ম্' (Balfour Memorandum)-এ (Ballour एश्कालीन इंग्र-क्ष मुष्पर्कत सुष्पदे विस्त्रप्त पाल्या यात्। Memorandum)-ইংকে রাশিয়ার অভায়রীণ ব্যাপারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ ইক-ক্লম সম্প্র कतियात हेळा विधि नवकारवत नाहे, अक्या छास्र करा वि, अमन সত্ত্বেও সংইবেরিয়া, ঐ'ন্স-ককেশিয়া, ট্রান্স-কাস্পিয়া, শ্বেভ্সাপ্র ও অংকটিক মহাল্লেব্ৰায় অঞ্জনদম্ভে ভিত্ৰপক্ষেত্ৰ সাহায্যে বলুপ্তিক-বিৱৰ্ণেই হে

শাসনবাৰত্বী স্থাপিত হইয়াছিল সেওানকে বাঁচটেত্বী রাখা বিটিশ সরকারের দায়িত্ব একথা স্পঠত বে বলা হইয়াছিল। এই একই নাঁতি অভ্যন্ত কবিচা বলগোঁতক

দ্রকারের দ্রাব্য অ জ্মন হটাতে চেকোলেভাকিয়ার নিরাপকা, চাস্ত নিকা পোল ও श्चिष्ट निरामका दका करिएक दिक्षेण महकाद भ्यम क्षेत्रह दि.उद्भव क्षां विद्याह थ किर्दन, এই ছোধना दिएन श्रधानगर्भ जाएक वर्ष वर्ष ग्रा विद्यारी जीहि ছিলেন। একে নিমার নিরাপত্ত রক্ষাকার প্রেটির 'এটার্লন নে উত্তর-রাশিগার বল্পেলিক নৈরের বিগগে যুদ্ধ কর্মোচন। এই সকল করিব ইল্ল-কুল সম্প্র শ্বস্তব্যুট নিজ্ঞ গুটায়া ট্রিটাড়িল। সেণাল্যের সরকারের লাম্যবাদী প্রচারকাষ এবং বিপ্লবের মাদায়ে অপ্রাপ্র ধনভাত্তিক শাস্মবাবভাব অবসান ঘটাইবার আগ্রহ ব্যাশ্যার প্রতি বিটিশ মনোভাব বিষেপ্র কবিয়া রাশিয়া হইতে বিভিন্ন তুলিয়াছিল। ১৯১৯ ব্রাইণ্ডেব শেষ দিকে কাশিয়া ফিল্যাপ্সারণ-ইজ-কুল হইতে ত্রিটিশ ওথা স্কল বিদেশীয় দৈতা অপ্নাবিত হচলে वर्षा गान ক্রে ইজ-কুল বিধেষভাব হাস পাইকে সম্পার্কর উল্লভি ১৯২১ এটিকে ব্রিটেন ও বাশিয়ার মধ্যে এক বাণিছা-চুকি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্তাক্তমারে ছাই দেশের মধ্যে এক দিকে যেমন বালিকা-সম্পর ছাপিত হয় অপর দিকে তেমনি সোভিয়েত সরকার বিটেনে সামাবাদী देक-क्रम रागिका-इंकि कानक्षांव खांद्रकार ठानाहर्यम मा वनिया खिलक्षि माम ( 5885 ) करत्न। ১৯२० बीडारसर माधायम निवाहत जनाद भारी জয়নুক্ত হুইলে ব্রিটিশ সরকারের রুশ-নাভির কতকটা পরিবর্তন ঘটিল। :৯১৪ প্রীষ্ঠান্ধে ব্রিটিশ স্বকার সোভিয়েত স্বকারকে আইনত ত্বাকার করিলেই - নি. নর হয়ে, অন্তিয়া, গ্রীদ, স্কুডেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ দ্যোভিয়েও দরকারক আফুর্ছানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল। এইভাবে ইম-কল গ্ৰিটেন কহ'ক দশক কতকটা প্রীভিপূর্ণ হট্যা উঠিলেও বিটেনে গোভিনে দোভিয়েত সরকরি স্বকাবের প্রচাবকার গোপনে চলিতে লাগিল। ১,২৮ এইটানে আইনত শীকৃত थित अभिकतन्त्र धर्भवत्हे वानिया नानाश्चकात्र छैरमार छ माराया नान कदित्न हेक-कन দৃষ্প্ৰের অবনতি ঘটে। বাফ্ত ইস-এশ আদান-প্ৰদান বজায় থাকিলেও ব্রিটিশ জনসাধারণ রাশিয়ার প্রতি সর্বদাই এক বিটেনে রূপ প্রচার-বিরোধী মনোভাব পোষণ করিতে পালিব। ১৯৩০ এলি 不作—3·第-亚科 ক্মিউনিস্ট্-বিরোধী নাৎসি জার্মানির অভুতান বাশিয়াকে ভিক্তা বিটেশ-মিত্রতা লাভের জন্ম অংগ্রহান্তিত কবিলা তুলিল। আন্তর্জাতিক সংখা লীগ-সব-কাশন্স-এ বাশিয়াকে স্থান দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বিটেন ও ফ্রান্স এ বিষয়ে তংপ্ত চইলে রাশিয়াকে লীগ-খব-ভাগন্স-এর সদস্তপদভুক্ত কবিয়া ই ওরোপীয় ক্রাংসি ক্রেন্সের বাই পরিবারের সম-মর্গ্রেষ স্থাপন করা হইল। নাংসি জার্মানির অভাপান ও রাজাগ্রাস-নাশ্টি ব্রিচেনকে বাশিরার প্রতি का जाता - इक- वन মিছত্র পথ লগত এছরপ দৌভাদাপূর্ণ করিয়া ভুলিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক অন্তত্ত জামান-ধ্যেষণ-নাতি বালিয়ার স্বার্থের পবিপত্তী একবা ব্রিটিশ বা कदाभा बाहुमायकश्व উপल्कि कदिएएएक ना এक कादएन वानिया এই पूरे प्रत्नव প্রতি সন্দিতান হত্যা উঠিল। হিউলার কাঠক অব্ভিগা অধিকাব, সংদতেন অঞ্চল অধিকার, সমগ্র চেকোল্লোভাকিয়া, গ্রীদ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ও কবাসী বিটেনের চিটলবে- রাষ্ট্রনায়কগণের অকর্মণাতা তথা মিউনিক চ্জিতে স্বাক্ষর দান বাশিগাকে মিজ নিরাপদা সম্পর্কে উন্বিগ্ন করিয়া তুর্নিল। ু দাৰণ-নীতি---অবশেষে হিট্লার ডান্জিগ্ শহর ও পোলিশ কোরিডোর দাবি করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্লাণ্ডের সহিত প্রক্ষার নিরাপত্তামূলক <u>চক্তি হাজর করিল এবং রাশিয়াকেও ইওব্যোপের পূর্বাঞ্চলে জার্মান আক্রমণ</u> প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে পোলাও ও ক্যানিয়ার নিরাপতা রক্ষার প্রতি-শ্তি-দম্বলিত চ্ক্তি স্বাক্ষর করিলে আহ্বান করিল। কিন্তু রাশিয়া ইহাতে সভাবতই আগ্রহাম্বিত হইন না। কারেন, পোলাভের সহিত ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বাষ্ট্র পরস্পর নিরাপন্তার চক্তি স্বাক্ষর করিলেও রাশিয়ার ক্ষেত্রে ইহা পরস্পর নিবাপত্তার কোন প্রস্তাব ছিল না, কেবলমাত্র বাশিয়ার নিকট হইতে পোল্যাও, রাশিয়ার সভিত মিত্রণ কমানিয়া প্রভৃতির নিরাপত্রার প্রতিশটি আদায়েরই চেষ্টা লাপনে প্রসাদর্শ করা হইয়াছিল মাত্র। এই বৈষ্ম্যামূলক শীতি রাশিয়া স্বভাব এই হল-ফরাসী কূটানতিক সন্দেহের চক্ষে দেখিলা ফলে, আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে বার হা সন্তাব্য শক্ত জার্মানির সহিত্য দ্ব বিশ্বের অনাক্রমণ চুক্তি করিয়া বদিল। ব্রিটিশ কুটনীভির অব্যঞ্জরতা ও অলুবদর্শিতা এবং দেহেতু উহার বাৰ্যতা এইভাবে প্ৰমাণত হইল। বিভাৱ বিশ্বদ্ৰের কালে আমানি অনাক্রমণ চুক্তি উপেকা করিয়া বাশিয়া আক্রমণ করিলে বাশিয়া জার্মানির দ্বি হীয় বিখালে विकद्भ युक् द्वायना कदिल। कटल, भियमस्तिर्ग छ द्रासियाद রাশিয়ার ও মি রশক্তি বার্গর সংঘক্ষতা भारता भिष्ठा जायन भारते अदि जिल्हि अहम इहेल।

বেলজিয়ামের প্রতি ব্রিটশ নাতি ছিল সংবক্ষনমূলক। বেলজিয়ামের নিরাপতা ব্রিটিশ সরকার নিজ নিরাপতার সামিল মনে করিতেন। বুটেনের প্রতি শক্ষভাবাপন কোন বাটের প্রাধান্ত বেলজিয়াতে ভ'পাত হইবার কীব্র নিরোধানা বিটেন ও বেলজিয়ামের ব্রিটিশ সরকার চিত্রকালট কবিজেন। এজন্ত লোকাণোঁ চুন্ধিতে সম্পর্ক বেলজিয়ামের সীখাবেখার নিরাপত্তার প্রক্ষিক্তি ব্রিটিশ সম্বকার দিয়াছিলেন।

ব্রিটেনের ত্রন্থ-নীতি দার্দানেলিছ প্রণালার মধা দিয়া ব্রিটশ নৌবহরের অবাধ্যাতামাত ও কৃষ্ণনাগরে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তার অবাধ প্রতানি ও কৃষ্ণনাগরে নিরাপকার অন্তর্গত ব্রিটশ সরকার এই পথে অবাধ্যবিদেও ভূরত্ব ভাবে যাভায়াতের অধিকার বজায় রাখিতে চাহিলাছিলেন।
ইহা ভিন্ন থেস আনাটোলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইভালির প্রাধান্য হাপনের নিরোধিতা করাও ছিল তৎকালীন ব্রিটশ-নীতি।

[ বিশদ আলোচনা 'মধ্যপ্রাত্তার আছর্জ ভিক সম্পর্কা অধ্যান্ত দুইবা



### তন্ত্রম অথ্যায়

## ফ্রান্সের পরহাষ্ট্র সম্পর্ক

### ( Foreign Relations of France )

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ফ্রান্সের নিরাশতা সমস্যা ( Problem of French Security after the First World War): প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগে ফরাদী পররাষ্ট্র-নীতি তথা পররাষ্ট্র দম্পর্কের মূল স্থাই ছিল ফ্রান্সের নিরাপন্তার ব্যবস্থা করা। বৃপ্তত, ফ্রান্সের পরবাষ্ট্র-নীতি চিরকাল্ট ফ্রান্সের ভৌগোলিক অবস্থান বারা প্রভাবিত ছিল। ফ্রান্সের উত্তর ও পূর্ব-দীমারেখা বৈদেশিক আক্রমণের পক্ষে সহজ ছিল, এজন্ত এই তুই সীমা-ফ্রান্সের স্থোগ্রালিক বেথার সংরক্ষণ ফরাদী পরবাই-নীতির মূল উদ্দেশ ছিল। প্রথম অবস্থান-নিরাপত্তা সমস্তা বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স বিজয়া হইলেও এই বিজয় ফ্রান্সের জার্মানি ভীতি দ্ব করিতে পারে নাই। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের জয়লাভ প্রক্র ভপক্ষে পরাজ্ঞরেই নামান্তর ছিল। বিজয়ের উরাদ স্তিমিত হইবার দক্ষে সঙ্গে ফান্স জার্মানির আক্রমণের ভয়ে ভীত সম্ভস্ত হইয়া উঠিল। পারিদের শান্তি-সম্মেশনে জার্মানির সম্ভাবা আক্রমন रहें एक खारमह निवालका दक्षांत्र छेरक्राण ममग्र वाहेन व्यक्त खान गावि कवित्राहिल। এই দাবি অবশ্য সমর্থিত হয় নাই। কলে, ত্রিটেন ও আমেরিকার নিকট হুইতে ফ্রান্স স্বামানির আক্রমণের বিক্রমে ফ্র'লের নিরাপত্তার প্রতিশ্রতি ইল-মার্কিন প্রতিপতি আদায় কবিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাই ভার্সাত-এর দ্য়ি বা লীগ-ম্ব-লাশন্স্-এর চু কুপত্র কোন কিছুই প্রতাবে মন্ত্রীকৃত হওয়ায় ए डावण्डे डामाडे- वह हाँक चावा निवादिक कवाभी-छावान ইল-মাৰ্কিন এডিফডি দীমারেথার নিরাপত্তার প্রতিক্তি বাভিল হট্যা গেল। এম তা-वाडिन বখার ব্রিটেন এককভাবে ফালের নিরাপ্রার দায়িত গ্রহণে বাজা হুইল্মা। ফরাসী নিরাপ্তার প্রের পুনরায় ৭টিল আকারে দেখা দিল। এট পবিভিত্তিক ফ্রান্স ব্রিটেনের উপর ম লক্ষ মনমুষ্ট হটল , লীগ্রামন জাশনস এর চিক্তি পরের (Covenant) উপর ফ্রান্স নিজ নিরাপত্রার ব্যাপারে দ্লুর আছা স্থানন করিতে পারে নাই। এজন্ত নিজ নিরাপরা বিধানের উদ্দেশ্যে ফ্রান লীগের মাধ্যমে এবং

লীগের বাহিরে নিরাপত্তার উপায় খুঁজিতে বাস্ত হটল। আত্মরকারে টশার পিশার জ্ঞান্ধ বিভিন্ন দেশের সহিত পরল্পর নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি হাজ্মকবিল। বেলজিয়াম জ্ঞান্ধের ক্যায়ই জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের করে ভীত ছিল। পুনর্গঠিত পোল্যাও জার্মানির স্বানাশের করেল ছিল, কারণ জার্মানির এশা ছিল

ফ্র'ল বেলজিয়াম, ফ্র'ল পোল্যাও, ফ্র'ল ১৮৫খা-ফ্রে'ডার্কিয়া, ফ্রাল্র ক্রমানিয়া, ফ্রাল্র গুরোল্ল ভিয়া পর্মপর নিরাপ্তার চক্তি কবিয়া পোলাতের করিব ছিল, কারণ জানানর এশ ছিল কবিয়া পোলাতের কহিত করে হইয়াছিল। অভ্যানত পোলাতের কহিত জালের মিত্রতা স্থাপনের পথ প্রস্তুত্ত ছিল। এমতাবিশ্বায় বেলজিয়াম ও পোলাতের কহিত জালের মিত্রতা স্থাপনের পথ প্রস্তুত্ত ছিল। ১৯২০ প্রীষ্টাব্দে জাল ও বেলজিয়াম এবং ১৯২১ বীধ্যাবে জাল ও পোলাতে পরশার নিরাপতা ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে পশ্চিমে বেলজিয়াম এবং পূর্বে পোলাতের

শাহায্যের ব্যবস্থা ক্রান্স করিতে সমর্থ হইল। ঐ একই নীতি অসুদরণ করিয়া ফ্রান্স ১৯২৪ প্রীষ্টাব্বে চেকোল্লোভাকিয়ার সহিত, ১৯২৬ প্রীষ্টাব্বে কুমানিশার সহিত এবং ১৯২৭ প্রীষ্টাব্বে মুগোল্লাভিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল।

এদিকে ১৯২৫ প্রীপ্তাবে লোকার্গো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে উহার শর্তান্তদারে ফ্রান্স ও জার্মানির প্রস্পার সীমারেখার নিরাপতা রকার প্রতিশ্রতি ফ্রান্স পাইন। লোকার্ণো চ্কি স্বাক্ষরিত হুইবার ফলে আপাতদৃষ্টিতে করাদী-জার্মান লোকাণো চক্তি শক্র হা এবং ফ্রান্সের জার্যান ভীতি কতক পরিমাণে হাদ পাইল। ফ্রান্স ও জার্মানির দীমারেখা সংবক্ষণের প্রতিশ্রতি পালনের প্রধান দায়িও ছিল বিটেনের উপর। কিন্তু প্রথম বিশ্ববৃদ্ধের পরবর্তী যুগে ব্রিটেন প্রয়োজন হইলে দেই দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে এরপ আশা অনেকটা অবাস্তব ছিল, বলা বাহলা। কারন প্রথম বিষয়ুক্রে কলে ব্রিটেনের আর্থিক, দামরিক নানাবিধ তুর্বলতা স্বভাবতই দেখা নিয়াছিল। জার্মানি ক্রান্সকে আক্রমণ করিলে ব্রিটেন উহা সত্যিই বাধা দিতে পারিত কিনা সে বিষয়ে দলেহ ছিল। ক্রান্সের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেনশো এমতা বলিয়।ছিলেন যে, বোকার্ণো চ্ক্তি এক অতি ক্ষণভদূব বাবন্ধা, ফ্রান্সকে ভুলাইয়া র'থিবার পশ্বা মাত্র। লোকার্লে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে সামন্ত্রিক ভাবে আন্ত-জাতিক ক্ষেত্রে যে পোহালোর প্রভাব বিহত হহয়ছিল উহার সূত্র ধরিয়াই কেলগ -বিলা চ জি আক্ষবিত হইল ৷ কলে একপ ধ্রেণার স্পী হইল যে, ইওবোপীয় রাষ্ট্রর্স গুক-নীতির উপর তেমন আরে জোর দিবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক নি: বীকরণের প্রার্ উগ পিত হইবার দক্ষে দক্ষে করানী-জার্মান বিবেদ পুনর'র দেখা নিব। ফ্রান্স কর্তৃত

জার্মানি অপেকা অধিক পরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি এবং জার্মানি কর্তৃক অন্তত ক্রান্সের সমপরিমাণ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার পান্টা দাবি শেষ পর্যন্ত নিরন্ত্রীকরণ সম্মেলনে ব্যর্থভার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। জার্মানি কর্তৃক নিরন্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ ও ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক শক্তি বৃদ্ধি উত্তরোত্তর ক্রান্সের ত্রাস বৃদ্ধি করিয়া চলিল।

তুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বতী কালে নিরাপন্তার প্রশ্ন লইয়া ফ্রান্স ও বিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে যে মনোমালিল ও মতানৈকা দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে একদিকে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ফ্রান্সের যেমন ত্র্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল অপর দিকে তেমনি জার্মানির পুনরুখানের পথ সহজ্ঞ করিয়া দিয়াছিল। [ইঙ্গ-ফরাদী পরশ্বর সম্পর্কের আনোচনা ১০৫ পৃষ্ঠায় এবং ফ্রান্স ও ইতালির পরম্পর সম্পর্ক ১৮৮ পৃষ্ঠায় ত্রপ্ররা।] হিট্লারের উথান এবং রাজ্যগ্রাদ-নাতি যথন এক ব্যাপক ভাতির সঞ্চার করিতে লাগিল তথন হইতে পুনরায় ইঙ্গ-ফরাদী সম্পর্ক সোহার্ল্যপূর্ণ হইতে থাকিল। বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে (১৯০৯) ফ্রান্স ও ইংল্ডের মৈত্রী ও প্রস্পর নির্ভর্নীল্ভা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

দোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ফ্রান্সের পরবাই সম্পর্ক প্রথমে মোটেই সৌহাদ্য-মুলক ছিল না। দোভিয়েত ধরকারকে ফ্রান্স প্রথমে স্বীকারও করে নাই, ১৯২৪ থ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন সোভিয়েত সরকারকে আমুষ্ঠানিকভাবে ফরাসী-রূপ সম্পর্ক শীকার করিয়া লইলে ফ্রান্স ও অপরাপর ইওবোপীয় রাষ্ট্ অহরেপ খীকৃতি ঘোষণা করে। তথাপি ক্ল-ফরাসী সম্পক বেল পাতিপূর্ণ হইয়া উটিয়াছিল, একথা বলা চলে। ১৯৩০ এটি সে নাৎসি নেতা হিট্নারের উত্থান এবং তাঁহার রাজাগ্রান-নীতি যথন ক্রমে রাশিয়া ও ফান্স উভয় দেশের ভীতিব कारम इहेशा न ए हेन उथन च हान इह करांभी कम भष्पत्कंद छेन्नि ফাব্য ও বাশিবাৰ ঘটিতে শাসিত। ১৯৩৫ এই কে ফ্রান্স ও ব্যলিয়ার মধ্যে পরম্পর भावास्त्र किराभावा छ সাভিয়া সহ'র হ'র নিবাপরা এবং একের রাজাসীয়া আক্রান্ত ইইলে অপরে সামরিক দৃক্তি (১৯৩৫)—ইডার স্তিয়ে দানে বাধ্য থাকিবে— এরপ একটি চুক্তি সাক্রিক स्पूर्ण वर्ग इस् । व्यापा उन्हें देखें कहें हैं के दारिया जबर নিবাপতা বৃদ্ধি কবিচ্ছিল বলিয়া মনে ইইলেও প্রকৃতপকে ইহার কোন মুল্য ছিল

না ৷ কাৰণ, পেলোও নিজ বাজোর মধা নিয়া কুশ দৈল জালের সাহাযো ঘাইলাৰ অকুমতি না দিলে ফ্রান্সের বিপদে রাশিয়ার দাহায়ো লাভ সম্ভব ছিল না। পোলা ও চিল রাশিয়ার প্রতি শক্রভাবাপন, ফতরাং পোলাতেওর মধ্য দিয়া রুশ দৈর যাভগোতের অভ্যতি পাওয়া অসম্ভব ছিল। এই করেনে এবং ক্রাণী প্রকারের উদাসীনভার ফলে ফ্রান্স ও বাশিয়ার পরশার সংহ'ষা-সহায়তার চুক্তি (১৯১৫ अकार्यकत इहेशा পডिशाहिल।

্তত গুটালে ফ্রান্স মিউনিক চুক্তি স্ব কং করিলে রাশিয়া পভাবতই ক্রান্ত, ইংলও প্রভৃতি মিউনিক চুক্তি আকরকারী নেশগুলির প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠে। ফ্রান্সের স্তন্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ম্যাজিনো লাইন (Maginot line) ইতিপূর্বে ভৈয়ার হইয়া গিয়'ছিল। ইহা ভিন্ন ফরাণী প্রবান্ত্র মন্ত্রী বোনে ( Bonnet ) জার্মানিকে প্রতাবেই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, চেকোল্লোভাকিয়ার উপর কোনপ্রকার অক্রেমণ ফ্রান্সের উপর আক্রমণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তথাপি মিটনিক চুক্তি— শেষ পর্যন্ত মিউনিক চুক্তি শ্বাকরে ফ্রান্স সন্মত হইবে ফ্রান্সের প্রতি রাশিয়ার বিষেষ বৃদ্ধি পাইল। তারপর হিট্লার যথন ফরাসী-রুশ ভান্জিগ্ ও 'পোলিশ কোরিডোর' দাবি করিলেন তথন সম্প্রের আন্তি পোল্যাওের শহিত ব্রিটেন ও ফ্রান্স পরস্পর সাহায্য-সহায়তার এবং নিরাপতার চুক্তি স্বাক্ষর করিল। রাশিয়াকে নিজেদের দলে টানিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার মিকট হইতেও পোলাতের এবং নিকটবতী অঞ্চলের নিরাপতা ও সাহায্য-সহায়তার প্রতিশতি গ্রহণের চেটা ফ্রান্স ব্রিটেনের সহিত যুগ্মভাবে শুরু করিল। কিন্তু রাশিয়ার নিরাপত্তা বা গাশিয়াকে দামবিক দাং।যাদানের কোন প্রতিশতির ব্যবস্থা হইল না। ফলে, রাশিলা আগ্রক্ষার উপায় হিসাবে জার্মানির সহিত দশ বৎদরের জন্ত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিল। হিট্নার এইভাবে নিজশক্তি বৃদ্ধি কহিয়া পোল্যাও আক্রমণ করিলে দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। স্বতরাং ফ্রানের অবাস্তব ও অদুরদর্শী রূপ-নীতি हेश न्यहेरे द्विष्ट भारा यारेट्ड ध्य, विजीय विश्वपृष्कत অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের রুশ-নীতি অবাস্তরতা ও অনুবদ্শিতার দোধে গৃষ্ট ছিল।\*

করাসী পররাষ্ট্র সম্পর্কের বিশাব আবেশ্চনা প্রথম ও ছিতীঃ অবশারে করা ছইয়াছে।

#### নবম অথায়

## সার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্ক

### (American Foreign Relations)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্কের যুলনীতি (Fundamentals of the Foreign Relations of the U.S.A.) ঃ প্রত্যেক দেশেওই পররাষ্ট্র সম্পর্ক ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পতিস্থিতির ষারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের खोलानिक. ক্ষেত্রে একথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। উপরি-উক্ত পরিস্থিতির রাছনৈ তিক, অর্থ-পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম নৈতিক প্ৰভাব প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াবিংটন তাঁহার বিদায়ী ভাষবে (১৭৯৭ এীঃ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্কের নীতিগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের মার্কিন পরবাই-নীতি তথা পরবাই সম্পর্কের আলোচনার জর্জ ওয়াশিংটনের উল্লিখিত নীতিগুলি প্রণিধানযোগ্য। তিনি একথা স্পষ্টভাবে বলিগাছিলেন যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইল অপরাপর বাছের সচিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা এবং রাজনৈতিক-সম্পর্ক যথাসম্ভব এড়াইয়া চলা। ইওরোপীয় মহাদেশের পরস্পর সমস্তা এবং সেই সকল সমস্তাপ্রস্ত হল্ব-বিবের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্থের দিক দিয়া সম্পূর্ণ নিপ্রয়োজনীয় ও অবংস্তর। এজন্ত ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের স্থিত বালনৈতিকস্ত্রে আবন্ধ হওলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক দিয়া ক্রিম বন্ধনে আবন্ধ হওয়ার সামিল। মার্কিন জাতির এক থবোধ এবং সমগ্র জাতির অথও অ'তুগ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত অদক শাসন-. কর্জ ওয়ালিটেন খোবিত মাকিন-পররাই বাবন্ধা পরবাইকেরে নিরপেকভার নীতি অমুদরণ আন্তর্জাতিক-সম্পর্কের মলনীতি : क्षाक मार्किन एक्टर रहेत पर्यान वृद्धि कवित्व। किन्द्र कान হাছনৈভিৰ কেত্ৰে बाहे यनि च ब्रान् का दिया ना कदिया यार्किन युक्त वारिहेत · নিরপেকতা—অর্থ-শক্তা সাধনের নির্ভিতা প্রদর্শন করে তাহা চটলে ভায়,

অথবা শান্তি—যে-কোন প্ৰা বাছিয়া নুটবার ক্ষাতা বাখিবে। মার্কিন যুক্তবাট্টের

সভতা ও মার্কিন জাতির স্বার্থবকার জক্ত মার্কিন সরকার মুক্

নৈতিক যোগাযোগ

ভৌগোলিক পরিন্ধিতি উহাকে পররাষ্ট্রের দহিত কেনে প্রকার স্থায়ী রাষ্ট্র-জোট গঠন ইউতে বিরত থাকিবার ইঞ্চিত দিতেছে। অবশ্য কোন সন্মুখান সমস্তা সমাধানের উদ্দেশ্যে সামন্নিকভাবে পররাষ্ট্রের সহিত মিত্রভাবদ্ধ হওয়ার নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অক্সর্থ কবিবে।"

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, মাকিন গুলবাষ্ট্র গঠিত হইবার প্রায় সঙ্গে স্ফেই আন্তর্গতিকক্ষেত্রে নিরপেশ্ভার নীতি অম্পরণ করিয়া চলা-ই ছিল মার্কিন প্ররাষ্ট্র সম্পক্তের মূল নীতি। উনবিংশ শতাকীর প্রথমভাগে (১৮২০ খ্রী:) প্রেসিডেন্ট মন্রো ঘোষিত মন্রো-নীতি মনবো-নাতি (Monroe Doctrine) लर्ज उग्रानिः हेन विद्यविक भाकिन Monroe প্ররাই সম্পর্কেরই অনুবৃত্তি বলা ঘাইতে পারে। গ্রেনিডেন্ট Doctrine ) भन्दा हे बदा भी य दाक्री वि हहे एक मार्किन युक्त राष्ट्रिक भन्त्र নির্নিপ্ত রাখা এবং আমেরিকার কোন অংশে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর কোন বাষ্টের রাজনৈতিক ও উপনিবেশিক স্বার্থসিন্ধির স্থলে পরিণত হইতে না দেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবাষ্ট্রনীতির মূল স্থ্র বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। মনবো-নীভিতে একথাও বলা হইয়াছিল যে, ইওরোপীয় কোন যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থংশ গ্রহণ করিবে না, দক্ষিণ-আমেরিকার কোন অংশে কোন বহিঃরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপও বরদান্ত করিবে না। মার্কিন স্বার্থনিদ্ধির পক্ষে ওয়াশিংটন ও মন্বে। বোষিত নীতি थ्वहे महाबक छिल मत्मर नारे।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল ভাহার অবশুন্তানী কলম্বরণই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আংশ প্রহণ করিতে হইত। শেব পর্যন্ত এই উক্তির সভ্যতা প্রমাণিত হইরাছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আংশগ্রহণ জার্মানি কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাল আক্ষমণেরই প্রভাক্ষ কলম্বরণ। ১৯১৭ প্রীপ্তান্দের ৩১শে আহ্মারি জার্মানি মার্কিন সরকারকে শিক্ষভাবে জানাইয়া দিয়াছিল যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বা নিরণেক্ষ দেশের আহাল ব্রিটেনের চতুংপার্শ্বের জল্পতে এবং ভূমধ্যসাগরের কোন কোন উল্লিখিত অংশে দেখা গেলে আর্মান ভূবোজাহাল সেগুলি আক্রমণ করিতে

<sup>\*</sup> George Washington's Farewell Address, 1797. Quoted in Mahajan's International Politics. 70 211.

কারণ

বিধা করিবে না। এম তাবস্থায় মার্কিন প্রেদিডেণ্ট উইলসন্ জার্থানির থিকাদে
মার্কিন গুভরাট্রের
প্রথম বিষযুদ্ধে
বিষযুদ্ধে
বিষযুদ্ধে
বিষয়ান
উপর আন্তর্জাতিক শান্তি যাহাতে স্থাপিত হয়্ব সেজন্ত মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করিতেছে একথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ

উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

১৯১৯ এটাবে পারিদের শান্তি বৈঠকে মার্কিন প্রেদিভেও উইলমন্-এক অভূত-পূর্ব নৈতিক প্রাধান্ত অজন করেন। তাঁহোর সনির্বন্ধতায় ভার্সাই-এর চুকি:ত লীগ-অব সাশন্স্ নামক আন্তর্জাতিক দংস্থার চুক্তিপত্র (Covenant) দল্লিবিষ্ট হয়। তাঁহার আদর্শবাদী চে'দ্দ দকা শর্ভ ও চারি নীতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরকার উদ্দেশ্যে-লীগ-অব নাশন্দ্ এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চুক্তিপত্র ইচিত হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিন দেনেট (Senate) লীগ-অব-হ্যাশন্স ভার্সাই-এর চুক্তি তথা লীগ-চুক্তিপত্র আহুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করিয়া মার্কিন দরকার তথা মার্কিন জাতির আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বাডাইতে অস্ত্রত **হইলে লীগের গুরুত্ব প্রথমেই কতক প**রিমাণে ব্রাস পাইল। মার্কিন যুক্তরাই কতৃক লীগ-অব-ফাশন্স-এর সদস্তপদভুক্ত হইতে অসমভির পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের অনেকেই প্যারিসের শাস্তি-চুক্তির শর্তাদি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কেহ কেহ জার্থানির উপর ভ্রাই-এর চুক্তি চাপাইয়া দেওয়া অত্যস্ত অন্তায়মূলক হইয়াছিল বলিয়া মনে করিলেন। আর অনেকে মনে করিলেন মার্কিন সরকার কর্ত্বক যে, যুদ্ধের কলে 'যাবতীয়' হুযোগ-স্থবিধা একা গ্রেট ব্রিটেনই লীগ-অব-স্থা - নস-এ আদায় করিয়া নইয়াছিল। আয়র্নত্তের প্রতি সহাত্ত্তি-সম্পন্ন याशमान ना कत्रियांत মার্কিন নাগরিকগণ আয়র্লণ্ডের আশা-আকাজ্ঞা প্যারিদের

উইল্সন্কেও তাঁহারা এজন্ত দায়ী করিতে বিধা করিলেন না। অন্তর্মণ গ্রাদ, ইতালি প্রভৃতি দেশের প্রতি সহ'মভৃতিসম্পন্ন মার্কিন নাগরিকগণও এই তুই দেশ প্যারিসের শান্তি-চ্কিতে বথাযোগ্য ব্যবহার ও স্থযোগ-স্থবিধা লাভ করে নাই বলিয়া অসম্ভই ছিলেন। এই সকল কার্ণে মার্কিন গুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ প্যারিসের শান্তি-চুক্তি ও নীপ-অব-আশন্দ্-এর প্রতি বিক্তভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা ভিন্ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাভান্তিক অর্থাৎ বিপাব্লিকান দলের কোন প্রতিনিধিকে প্যারিসেঃ

শান্তি-চ্ক্তিতে উপেক্ষিত হইয়াছিল মনে করিলেন। প্রেনিডেন্ট

শান্তি দম্মেলনে গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া রিপাব্ দিকানগণ প্রেদিভেট উইল্সনের শাননের বিক্রবাদী ছিদেন। উইল্দনের আভাস্তরীণ শাসন-নাভিও তথন স্বাধারণ্যে সমর্থিত ছিল না। ফলে, তাহার সমর্থকদের সংখ্যা ক্রমেই হাদ প ইতেছিল। যুদ্ধোত্তকালে দ্রংম্বা বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের অসম্ভাষ প্রভৃতি মাকিন ছাতিকে উইল্নন্-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। ইল ভিন্ন ('layton Anti-Trust Law, Federal Reserve Act, Underwood Tariff প্রভৃতি আইনের বিরোধিতা এবং যুদ্ধকালে উইল্নন্ স্বকার কর্তৃক অভাধিক ক্ষমতা প্রয়োগ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া উইল্ননের চেষ্টায় গৃহীত লাগ-অব-ভাশন্দ্-এর চ্কিপত্র মাকিন সেনেট অন্তমাদন করিতে অস্থাকার করিল।

नां हिन आत्मिविकां नीग-व्यद-ग्राननम-এव প्रजाव यादार विवृत ना दहेरा পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেই চেষ্টাও চালাইল। লীগ-চক্তিপত্রে ২১ ধারায় বলা চ্ছাছে যে, বিভিন্ন বাষ্ট্রের পক্ষে আঞ্চলিক বাষ্ট্র-জোট গঠন করা লীগ-চুক্তিপত্তের विद्याधी विश्रा विद्युचना कवा इट्टेंद ना। यनद्या-नीजिब প্রয়োগ ছারা দক্ষিণ-আমেরিকার উপর মার্কিন অভিভাবকত রক্ষা করিয়া চলিবার মার্কিন বুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক াাটিন আমেরিকার উদ্দেশ্যেই ২১ ধারা সংযোজিত হইয়াছিল। কিছু ইহাতেও লীগ-খব-স্থা শনস-এর মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের মনোভাবের বা নীতির কোন তারতমা হইল প্ৰভাৰ-প্ৰতিপত্তিৰ বিরোধিতা ना। भनत्वा-नौिक लागिन जात्मविका - जर्थार मधा ७ मिकन আথেরিকায় কোন বহিঃবাইের প্রভাব-প্রতিপত্তি যাহাতে বিস্তারনাভ করিতে না পারে সেইজন্য ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু মনরো-নীতি ঘোষণা (১৮২৩ থাঃ) এবং প্রথম বিশ্বব্যের মধাবতী কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিম্নেই একটি মন্রো নীতির কা াত্তর বিশাল রাট্টে পরিণত হইয়াছিল। সঙ্গে স**েল** মন্রো-নীতির ব্যাখ্যারও এমন পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল যে, এই নীতি ল্যাটিন আমেরিকার নিরাপত্তার কারণ না হট্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লাতিন আমেরিকার শোষণ এবং প্রাধালের অভ্যাত হইয়া দাড়াইল 💌 মনবো-নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ-

The Monroe Destrine ".....was intended to preserve the young week republics of America from interference or exploitation by any of the Great Powers which, at that date, were to be found exclusively in Europe. This purpose it served admirably; but the group of fate had now raised the United States themselves to the (Contd.)

নৈতিক দামাজ্যবাদের স্তত্ত এবং উপায়ে পরিণত হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন

যে, দক্ষিণ-আমেরিকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির

যাটিন আমেরিকা

রাষ্ট্রগুলির— বিশেষত মধ্য-আমেরিকার তুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিভারে সমর্থ হইয়াছে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে ব্রাজিন, আর্জেন্টিনা প্রস্তৃতি দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ প্রাজা-ভাষিক বাষ্ট্রপুলি মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তাবের ভয়ে ভীত হইলা উঠিল। এজ্য এই সকল বাষ্ট্ৰ লীগ-অব-ক্তাশনস এর সমস্ত তালিকাভুক্ত হইয়া মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের অবৈধ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিত্ততির পথ কন্ধ করিতে চাহিল। একমাত্র মেদ্রিকো ভিন্ন ল্যাটিন আ্মেরিকাস্থ দকল রাইই লীগের দদত হইল। মেক্সিকো দবকার ভথনও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে স্বীক্ষতিলাভ করে নাই বলিয়া উহা লীগের সদস্তপদলাতে সমর্থ হয় নাই। পাটিন আমেবিকা যে মার্কিন যুক্তরাথের মাকিন যক্তরাই কর্তক লগটন আমেরিকার প্রভাব-প্রভিপত্তি বিতৃতির আশকা করিতেছিল ভাহা ১৯২০ सीत-यय-श्रामन्त्र वद শ্রীষ্টামে চিলি, বেলিভিয়া ও পেরু নামক রাষ্ট্রগুলির পরশ্লর প্রভাব বিস্ত'তর ব'ধা 2310 विवादन गार्किम गुक्रव'रिवेद ज्यिका 'शारनांडमा कविरनहे वृतिहास পারা ঘাইরে। ১৯২০ খ্রীষ্টাকে ট্যাক্না ( Taena ) ও আরিকা ( Arica ) নামক স্থান হুইটে প্রয়া পেক, বোলিভিয়া ও চিলির মধ্যে বিব্রে জক হুইলে পেক ও বে'লিভিয়া বিষয়টি লীগ ক:উন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিল। কিব সংক্ষ সংক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেরুর উপর এমনভাবে চাপ দিতে লাগিল ছে, পেরু শেষ পাছ व्यक्तिसांगि नीम कार्केनिन इंडेएड छेर्राहेसा स्टेएड वांभा চিলি-পেল-বোলিভিয়া হটল। ব্যেলিভিয়ার অভিযোগ ছিল অন্তর্মণ। কিন্তু গীগ घरेना কর্ত্র নিযুক্ত এক কমিটি এই অভিযোগ অপ্তান্ত কবিলেন পানামা - গা অন-কাশনস্-এর নিকা কোটাবিকার বিশাস और एस 1335 আক্রমণ আক কাণ্ডলপের অভিযোগ করিলে মার্কিন গ্রু-क शेकिश भागामा कारहेट जाल लेटा का नावाद कविएक बाधा वहेल। अहेल :-17 . 47 1 क्षेण का हिन च्याप्यतिकार राष्ट्रकीत चाला कारावेत एक प्राप्तिन प्रकारी हा

position of a Great Power which was inclined to interpret the distribution not as the palladium of the Latin American Republica, but as conferring upon herself a monopoly of exploitation and control Hardy, p. 198.

লীগ-অব-ন্থাশন্দ-এর প্রভাব ন্যাটিন আমেরিকায় প্রদাবিত হইবার পরিপন্থী, ইহাও
ল্যাটিন অন্নেরিকার
লাটিন অন্নেরিকার
লাটিন অন্নেরিকার
লাটিন অন্নেরিকার
আফলিক সংস্থা মাত্র এই ধারণা ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির
রাষ্ট্রগুলির নীগ ভাগে
মধ্যে স্বভাবভাই জ্ঞিল। ফলে, কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
রা নীগের দলপ্রপদ্দ
ভূজিতে অসম্পতি
প্রজাভন্তরদম্হ লীগের দদপ্রপদভূক্ত রহিল। ল্যাটিন আমেরিকার
অপেক্ষাক্ত গুকুবপূর্ণ রাষ্ট্রগুলিই লীগের দদপ্রপদভূক্ত হইল না বা বহিল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের প্রভাব যাহাতে মন্বো-নীতির প্রয়োগ খারা অধিত প্রভাব-প্রভিপত্তির বিরোধী না হইতে পারে মে বিষয়ে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে মধ্যস্থতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর সমস্যা সমাধান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে, এইভাবে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির মাকিন যুক্তরাই বর্তক ব্যাখ্যা করিলেন। কোনপ্রকার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া আন্ত-লীগোর অধিবেশনে জাভিক দায়িত গ্রহণ করা ভিন্ন সাহায্য-সহায়তা দানে মাকিন আংশিকভাবে খংশ যুক্ত গাই প্রস্তুত একধাও তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিলেন। প্রচণ ইহার পর নীগের বছ দংথাক অধিবেশনে মার্কিন যুক্তবাট্ট দর্শক হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। প্রয়োজনীয় ক্লেত্রে এই সকল দর্শক প্রতিনিধি মার্কিন সরকারের অভিমত্ত লীগের সদস্তানের নিকট বাক্ত করিবার অধিকার প্রাপ্ত ছিলেন। ১৯২৪ হটতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে খোট ২২টি অধিবেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়'ছিল ইহ' ভিন্ন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন দেনেট কতকগুলি বিশেষ শ্রতাধীনে মার্কিন মুক্তরাত্রের সাম্বর্জাতিক বিচারালয়ে অংশগ্রহণে রাজী হইল। কিছ লীগের সদস্য না তইয়া আতেজ:ভিক বিচারালয়ে সম-মর্থাদা ও সম-অধিকার লাভের প্রস্তাব লীগ কাউন্দিল প্রসাথ্যান করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্থা আ দুর্জাতিক বিচারলৈয়ে আংশ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। যাহা হউক, ক্তিপুর্ব সম্পাত স্মাধানের অনু হ'কিন বিশেষজনের সাহায্য ও অর্থসাহায়্য দানে মাকিন मुक्तबाहै चौक्छ इहेबाहिन।

মুকে বর ইএবোপের অর্থ নৈতিক অবন্তির প্রোক্ষ চাপ মার্কিন মুক্তরাট্ডেও আল্ল-নিক্তর অফুট্ড ইইন্ডে থাকিলে ভেদানীক্ষন মার্কিন দেকেটারী হিউজেস্ অব্যানির মুক্তের ক্তিপ্রণ আদান্ত দিবার ক্ষতা ক্তদ্র আছে দে বিষয়ে পুন- িবৈচনা করিয়া দেখিবার প্রশ্ন উখাপন করিলেন। ভাঁহার প্রস্তাবক্রমেই কভি-পূৰণ কমিশন ভাৰয়েজ কমিটি ( Dawes Committe ) নগুম একটি কমিটি িছোগ করিয়া জার্মানির কভিপ্রণ দিবার সমস্তার কিভাবে সমাধান করা যায় এবং অ'মানির মুদ্রাবস্থাকে পুনরায় স্বচ্ছাবে পরিচালনা কিভাবে করা যায় সে বিধ্যে স্থারিশের দায়িত দেওয়া হইন। ডাওয়েজ কমিটি জর্মানির সর্ধ নৈতিক পুনকজনী:নের উদ্দেশ্যে যে প্রকল্প প্রস্তুত করিয়ণছিলেন তথে। মাজিৰ ঘুষ্টাই কট্ট হুমানি ও ইৎরোপের প্রথম যুদ্ধেত্তের জার্মানির অর্থ নৈতিক চুদশার বাস্তব পরিস্থিতিব তথ নৈতিক পুনঞ্জী- দিকে সক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াভিল । ইহা ভিল্ল ইয়ং ক্মিটি রচিত ইয়ং পরিকল্পনা হারাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জামানির বলে সাহায়া দান ক্ষতিপূরণ সমস্তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। জার্মানির ক্ষতিপূরণ দমশ্রার দমাধানের উপরই প্রথম বিখযুদ্ধান্তর ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনক-জ্বনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। ফলে, এই সমস্তা সমাধানে মার্কিন বুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ই পরোপের পুনকজ্জীবনের সহায়ক বলিয়া বর্ণনা করা ষাইতে পারে। জার্মানির ক্তিপ্রণ আদায় দিবার উপায় হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট অর্থ জার্মানিকে ঋণদান করিয়াছিল। (ভাওছে পরিকল্পনা ও ইয়ং পরিকল্পনা ৬৪, ৬৫ পৃষ্ঠা उद्देश ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে প্রেট বিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি অগনৈতিক দিক দিয়া

যুবই শক্তিশালী ছিল। দমগ্র ইওরোপের মহাজন দেশ বলিতে তুই-ভিনটি

দেশকেই বুঝাইত কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়া

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের মহাজন অর্থাৎ উত্তমর্গ দেশে পরিণত হইয়াছিল।

ইওরোপের বিভিন্ন দেশগুলিকে বেদরকারীভাবে মার্কিন যুক্ত
যাকিন দাহাযোহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নোট কালের

পরিমাণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নোট কালের

পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি ডলার। ইটা ভিন্ন ১৯২৪-১৯২৮ খ্রীয়াম পর্যন্ত প্রথম বি

১৯১৮ শ্রীপ্তান্ধ কটতে মার্কিন যুক্তরাট্রে নাতিন আমেরিকার উপর লগ নৈতিক সামাজ্যবাদ প্রসারের নাতি পরিবৃত্তিক হটাল মধ্য ও নজিব-আমেরিকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ-নীতি পরিতাপে করণ্ট এই স্কল অঞ্চল হটাকে অর্থ নৈতিক স্থযোগ-স্থবিধা লাভের একমাত্র উপায় বিবেচনা করিত্রা মার্কিন গুলবাই া'টিন আমেবিকার (মধা ও দক্ষিণ আমেবিকা) প্রতি উদার নীতি অনুসরণ करिएक लाजिल। करन भिकादाख्या, शहें है अपूर्णित पेलद লাণ্ডিন অংগেরিকার হইতে মার্কিন আধিপত্তার অবদান ঘটিল। ১৯৩০ প্রাধ্যে ইণর মাকিন অর্থ-(शिनिष्ट के कार छन्डे भग्न अधि अधि वित्यव कार निर्माव छन्डे नार निर्माव নৈতিক সাম্রাজ্বাদী আ্মেরিকার প্রতি নং-প্রতিংশী নাতি (Good Neighbour नी रिव श्राप्तांभ Policy ! অন্তদৰে কৰাই মাৰ্কিন যুক্তবাষ্ট্রের পরবাষ্ট্র সম্পাক্তর পরিতাক মূল সূত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই নীতির ফুফল মেঝিকো কর্ত ভিতিশ-মাকিন মূলধনে গঠিত ভেলের কোম্পানিগুলির জাতীয়করণের কালে পবিলক্তি "সং-প্রতিবেশী নীতি" হয়। মেক্সিকো ভেল কোম্পানিস্তলির জাতীয়করণ সুক iGood Neighbour করিলে স্বভাবতই মার্কিন জাতির স্বার্থ কুল হইতে চলিল। किंड 'मर-शिल्दिमी नीजि'द श्राद्यारभद करन এहेजल शर्थ-Policy) - নাশের ক্ষেত্রেও মেক্সিকোর সৃহিত কোন বিবাদ বাধিল না। উভয় দেশের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া মার্কিন কোম্পানিস্তলি কি পরিমাণ কভিপ্রে পাইবে ভাহা দ্বির করিলেন: বোলিভিয়া ও প্যারাপ্তয়ের ( Bolivia & Paraguay ) মধ্যে দীমারেখা-দংক্রান্ত বিবাদও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মীমাংদা করিলা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই নীতি অফুদরণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লাটন আমেরিকার পরত্পর সত্পর্ক সোহাদ্যপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু ল্যাটিন অংমেরিকার স্হিত স্বাহী সৌহাদ। ক্ষ কবিয়া চলিবার জন প্রয়োজন পাান-আমেরিকানিত্র চিল লাটিন আমেরিকার মন্রো-নীতির ভীতি দ্ব করা। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দমগ্র মার্কিন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উপায় হিশাবে মন্রো-নাঁতিকে Pan-Americanism-এ রূপান্তরিত করিল। ১৯৩৩ এটিবে Pan-American Conference ও ১৯৩৬ এটিবেস 'বুয়েনোস এইবিস কন্ফারেন্স' (Buenos Aires Conference) বৃহত্তর মার্কিন একোর পথ প্রান্ত কবিল। চই বংসর পর (১৯৩৮ খ্রাঃ) 'লিমা ঘোষণা' (Doclaration of Lima) দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্যাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রদমূহ বিদেশা শক্রব আক্রমণের বিক্তরে পরশার সাহায্যের শপথ গ্রহণ করিল। এইভাবে মন্রো-নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রদমূহের রক্ষাকবচে পরিণত হইন।

এদিকে আন্তর্জাতিক শান্তিংকার জন্ত স্বাক্ষরিত ব্রিয়া-কেল্ম-চ্লি-ও Briand-Kellogg Pact) আমেরিকা গ্রহণ করিয়াছিল (১৯২৮)। ১৯৩১ আইণক জাপান ম'কৃবিয়া আক্রমণ করিলে আমেরিকা লীগ-অব-লাশনস্-আধুর্জাতিক সম্প্রা এর স্থিত ঘ্রাভাবে জাপানের বিক্তমে প্রতিবাদও জানাইয়া-সমাধানে বহায়তা কান ছিল। এইভাবে ক্রমেই আমেরিকা লীগ-অব-লাশনস্-এর সদত্ত না হইয়াও অভেজাতিক কেত্রে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক সামরিক বিবাদ-বিদংবাদ ইইতে নির্নিপ্র পাকিবার সাগ্রহ তথনও আমেরিকার প্রবাই-নীতির যুলস্ত ছিল দলেহ নাই। এদিকে প্রথম বিখনুদ্ধের কালে ইওরোপীয় দেশসমূহ যে অর্থ মার্কিন আত্তাতিক বিবাদ-যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কেবল নামমাত্রই विभागाप निविश्वकात आहात्र क्या मस्य हरेन। এজ्य ১२०৪ बीट्रांट्स Johnson মী ভি Debt Default Act পাস করিয়া আমেরিকা ইওরোপীয় কোন দেশ কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাই হইতে খাণ নিধিক ঘোষণা করিল। ইহার পর একনাত্র ফিন্ল্যাণ্ড ভিন্ন অপর কোন দেশ হইতে ঋণ পোধের কোন কিস্তি -चात्र यार्किन युक्तराष्ट्रे चानाय कदिएक शादिन ना। এই मकन মার্কিন যুক্তরাটের কারবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরিও অন্তর্মী চইয়া প্রভান কজ-অস্বৰুখী নীতির (उन्हें ১२०८ बोहोस्स भार्किन गुक्तराष्ट्रेरक गीग वर-गाननम-अत পশ্চাতে মূল কারণ অন্তথ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ-এর সদস্তপদভূক করিয়াছিলেন, কিন্তু गार्किन नागविकतम्त्र ष्यन्त्री इहेमा পড़ियांत कटन ১৯०० औहोरम विশ्वविहादांनम ( World Court )-এর শহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দংযুক্ত করিবার জন্ম তাঁহার প্রস্তাব দেনেট কর্তৃক গৃহীত হইল না। ১৯৩৪ প্রীষ্টাম্পে আন্তর্জাতিক নির্যন্ত্রীকর্ণ সম্মেলনের ব্যর্থতা, জাপান কর্তৃক ওয়াশিংটন কনফারেন্সের (Washington Conference) শর্ক অমান্ত করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সমপ্রিমাণ নৌ-শক্তি গঠন করিবার দাবি এবং শেষ পর্যন্ত পূর্বেকার ঘাবতীয় প্রতিশতি লুজ্মন করিয়া জাপান কর্তৃক সামরিক ও নৌ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা প্রেসিডেন্ট কুজুভেন্ট্রক নিরপেক্ষতার নীতি তাাগ করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু যুদ্ধ-ঋণ অনাদায়ের কারণে এবং যদ্ধ ও বৃদ্ধনীতির বিরোধী বছ সংখ্যক উপত্যাস প্রভৃতি প্রকাশনের ফলে কৃষ্তেন্ট্-এর চেষ্টা সরেও মার্কিন-জাতি নিরপেক্ষতার নীতিই অনুসরুব করিয়া চলিতে বন্ধপরিকর হইয়া উঠিল। বন্ধত ১৯৩০ খ্রীষ্টান্দের পরবর্তী কয়েক বৎসব

ইওরেপিয় রাজনীতি স্পাকে মার্কিন নাগতিকানের মনেতার হিজাগে পূর্ব হার্মা হওরাপির রাজনীতি উঠিয়হিল। ১৯০৬ রাগ্যাক্ত ইভালি মধন আবিদিনিয়া দখল নিরপেক্ষ প্ররাষ্ট্রনীতি করে তথনও আগ্রান্তিরা ইওরেপ্টিয় মুদ্ধ হাইডে নিজেকে মৃক্ত রাখিবের উদ্বেশ্যে নিরপেক্ষতামূলক আগ্রন প্রায়ন করিয়া সেগুলি অন্তদ্ধর করিছে চলিল। এই সকল নিরপেক্ষতামূলক আগ্রন অন্তদ্ধরে মার্কিন প্রেনিজেট মুক্তরে কোন রাষ্ট্রকে কোন সমর উপকর্ম বিজ্ঞায় করা নিষিক্ষ করিছে বা মার্কিন জাহাছে করিয়া কোন সমর উপকর্ম মুদ্ধরত লেকে প্রেরণে সংহায়া করা নিষিদ্ধ করিছে, কোন সমর উপকর্ম মুদ্ধরত লেকে প্রেরণে সংহায়া করা নিষিদ্ধ করিছে, কোন সাম্প্রী নগদমূলা ভিন্ন এবং জেতা নেকের জাহাছ ভিন্ন অন্ত কোনভাবে বিজ্ঞাক্র বা চালান দেওয়া নিষ্কি করিছে পারিবেন। এই ক্ষেম্বেক্ত শতিটি নিম্বন্ধ বিজ্ঞার বিব্যুক্তের ক্ষেম্বের মুদ্ধরত দেকের জাহাছ্য নোক্ষর করাও প্রেসিজেট নিম্বন্ধ বিজ্ঞার বিব্যুক্তের করার মার্কিন মুক্তরাত্তর কোন ক্ষেম্বের মুদ্ধরত দেকের জাহাছ্য নোক্ষর করাও প্রেসিজেট নিম্বন্ধ বিজ্ঞার মার্কিন প্রকর্মের ক্ষান্তার মার্কিন মুক্তরে প্রেরেন । কিন্তু নাৎসি জার্মানির শক্তির্কিতে এবং আন্তাম মার্কিন পরিবর্তন ক্ষান্তা মার্কিন স্করে ক্ষান্তার ক্ষান্তার সাক্ষেম্বার্তন হাল্লা সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থানির স্থানির স্থান্তার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থানির সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার স্থান্তার স্থান সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার স্থানির স্থান্তার স্থান স্থান্তার সাক্ষেম্বার স্থান্তার স্থান সাক্ষেম্বার স্থান সাক্ষেম্বার স্থান সাক্ষেম্বার স্থান সাক্ষেম্বার স্থান সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার স্থান সাক্যেম্বার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্বার সাক্ষেম্ব

ভাষিক দেশের নিরপেন্তা ঘতই ক্ষা হইতে চলিল মাকিন প্রেসিডেন্ট ফার্মনিন্ কছ্তেন্ট ততই নিরপেক্ষ নীতি ভ্যাগের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে নিরপেক্ষভার আইনগুলি বাভিল করা হইল। হিট্লারের সাম্রজাবাদ সমগ্র পৃথিবীর শহুভা দাদনে বছপ্রিকর এই কথা বিবেচনা ক্রিয়া কছ্তেন্ট আমেরিকাকে সামরিক নিক্ দিয়া প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং ইংল্ডকে তথা অক্ষ-শক্তিবর্গের বিক্ষে যুক্তরত দেশদমূহকে সাহায্য করিবরে ১৯৯১ গ্রীষ্টার্কে বিত্তীয় জন্ম প্রের্জনীয় আইন (Lease & Lend Bill) প্রণয়ন বিসমুদ্ধ যোগদান ক্রিলেন। মাকিন যুক্তরায়ের অসাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা সামরিক দাজ-দর্জাম ও যুক্তারে, বিমান ও নৌবাহিনীর উপযোগী ঘাবতীয় কিছু প্রস্তুত করা প্রেণিগ্রমে ভুক্ হইল। ১০৪১ গ্রীষ্টাব্রের ডিলেম্বর মাদের ৭ই ভারিবেং জাপান কর্ত্বপার্ল বন্দর (Tearl Harbour) আক্রান্ত হইলে মাকিন যুক্তরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হুইল।

মার্কিন যুক্তরাট্রের ওয়াশিটেন কন্ফ'রেল আহ্বান ও অপরাপর নৌ-চুভিতে যোগদানের বিবরণ ১১৭-১২৩ পৃষ্ঠার অষ্টর্য।

#### দেশম অথ্যায়

# মধ্য-প্রাচ্যঃ আরব জাতীয়তাবাদঃ প্যালেন্টাইন সমস্থা (The Middle East: Arab Nationalism: Palestine Problem)

মধ্য-প্রাচ্য (The Middle East); ভ্যবানাগরের পূর্বভীর হইকে ভারতবর্ষের (বর্তমানে পাকিস্তানের। উত্তর-পশ্চিম নীমান্ত পর্যন্ত যাবভীয় দেশ মধ্য-প্রাচা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিভীয় বিশ্বযুক্তের সময় হইতেই এই নামের ব্যবহার শুকু হইয়াছে। মিশর উপরি-উক্ত সংজ্ঞার আওভায় না আদিলেও মধ্য-প্রাচা বলিতে মিশরকেও যোগ করা হইয়া থাকে। তুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বতী কালে (১৯১৯-১৯০৯) এই সকল দেশে এক স্গাস্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পাশ্চান্তাদেশগুলি কর্তৃক মধ্য-প্রাচা অঞ্চলে সামাজাবাদী প্রভাবের চেষ্টা, আরব আভির ভীর ছাভীয়ভাবোধ ও ইত্দিদিগের (Vionist) পুনর্বাদন সমস্তা মধ্য-প্রাচ্যের সমস্তাগুলিকে জটিল কবিয়া তুলিয়াছিল।

ভুরস্ক (Turkey) ঃ প্রথম বিশ্বর্থক জার্থানির মিত্রশক্তি হিসাবে ভুবজের পরাজয় ঘটিলে ভুবজ দায়াজা দম্পূর্ণভাবে ধ্বংদপ্রাপ্ত হইয়ছিল। দেভ্রে (Sevres)-এর দমিবারা মিত্রপক ভূবজ দায়াজাকে মক্রভ্যা ও পার্বতা অঞ্জনদার্ঘাত এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করিয়াছিল। এই চুক্তি কার্যকরী
দেভরে-এর দক্তি ক্রা হইলে ভুবজ দায়াজাের হিচ্ছ বিল্প হইয়া যাইত।
ভূবজ-দারাজা ভূকী স্থলতান মা মহম্মদ নিজ স্বল গতেই হয়ত এই চুক্তি
অঞ্জােদন করিতে লিগা করিতেন না। কিন্তু নেতাং ভাগাের জােবেই মৃত্যকা
কায়াল নামে জনৈক দেশপ্রেমিক নেতার আভালােন ঘটনে মিত্রশক্তিরগাঁ, Tibe
Allies। তর্গের উপর সেত্র বেং বেং বিল্ স্থানাত লাবিল না।

্যস্তাক। কামানের স্থাধ সামারিক প্রতিভা ও নেশাছারোধ-সপের বাজির পাক্ষ হ্যাক কামানের সেভ্রে- এর দাকর মাত অপনা নক্ষতক ও সর্বন শাছাক চুজি ভাতীয়তাকালী লয়ও স্থাপন করা অস্তার ভিত্ত তিনি চুকী সরকারকে এই চুজি ফলারাজিনী লয়ন গ্রহণে বাধা শিবার জ্লা ১৮টা কবিয়াভিতান, কিন্তু ঠিক দেই দম্যে ডুকী সরকারের অনুনেশ্য ভিত্তেক আন্তান্তালিয়াই হাইতে হইতা। এই সময় তিনি 'তুকা জাতীয়তাংশৌ ৰল' নামে একটি র'জনৈতিক দল গঠন



করেন। এই দলের সাহায়ে তিনি একটি সামরিক বাহিনীও গঠন করিগাছিলেন। কামাল তুরদ্ধের সর্বত্ত এই জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন। প্রথম নিশ্বনুদ্ধের পর পাছে ইতালি জ্ঞানাটোলিয়া অধিকার গ্রাম কর্ত্বক আর্গা করিয়া লয় সেজন্ত কামাল প্রামকে আর্গা দখল করিয়া লইতে করেন। গ্রীক সেনাবাহিনী এশিয়া মাইনরে উপস্থিত কাতীয়তাবাদী হইয়া আর্গা দখল করিবার কালে নানাপ্রকার বর্বরোচিত আলোলনের পণ্টিক জ্বতাচার করিল। এই অত্যাচার কামাল আ্তাতুর্ককে সহজেই সমগ্র তুরন্ধের দেশাআ্রোধনপার ও জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিগণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিবার স্থযোগ দিল। তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্ধের জুলাই মাদে এরজুর্বাম (Erzurum) নামক স্থানে এক জাতীয় দখেলন আ্রানে করিলেন। এই সংখ্যালন

ছই মাদ পর পুনরায় দিবাদ (Sivas) নামক স্থানে বিভীয় অধিবেশনে দল্মিলিত হট্যা এবজুরাম অধিবেশনে গৃহাত প্রস্তাবগুলি অন্ত্রোদন করিল। ইতিমধ্যে कुनी भानात्वरण १२१२ औहारबद त्यव जारम कुकी भानारवरित निर्देशहरन काञीयज्ञासभी मानव कामाराज्य काञीयज्ञायांकी मराज्य मर्वाधिक मरथाक श्रीजिनिधि মংশাগরিষতা (১৯১৯) নির্বাচিত হইলেন। এই পার্লামেন্ট এরজুরাম ও দিবলে অবিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয়ট পর্তম্বলিত একটি চুক্তিপত প্রস্তুত কবিল এবং এই শর্ভগুলি না মানিলে মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপন অমন্তব বলিয়া ঘোষণা করিল। এই শর্ভগুলির প্রথম ভিনটি বারা তুরক্ষের সাম্রাজ্য হইতে যে শকন স্থান মিত্রপক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল দেই সকল স্থানের স্বায়ত্রশাসনাবিকার খীকার কবিতে হইবে ভাছা বলা হইল। চতুর্থ শর্তে কনস্টান্টিনোপলের নিরাপকা क्या कडा इहरत এह श्राजिक्षिक मावि कवा इहेल, खरण मानि। मिलन् अ वम्राकावान् মিত্রপক্ষের মহিত প্রণালী আফর্কাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মক্ত থাকিবে বলিয়া শর্তমধনিত চুক্তি খীকত হইল। প্রথম শর্তে ত্রক্ষের সাম্রাজ্যাধীন সংখ্যালঘু গ্ৰীত সম্প্রদায় মারেরই অধিকার মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রতি দেওয়া रहेन अवर यह मर्छ दिमिनी मिक्किवर्ग कर्डक ज़्द्राख्य क्रांजीय कीरानव कान खद्रहे कानधकार প्रकार विश्वाद क्या उनित्व न', এই क्वा वना इहेन। এই मर्विष যে তুরম্বের স্বাধীন দেশ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, এই कथां व वना इहेन।

তৃকী পার্লামেন্ট উপরি উক্ত চুক্তি শর্তাদি গ্রহণ করিলে ব্রিটিশ দেনারেল আর্চিবন্ড (Archibald Milne)-এর অধীনে এক বিশাল ইংরেল দেনাবাহিনী কন্টান্টিনোপলে উপস্থিত হইয়া দেখানে সামরিক আইন জারী করিল এবং বছ বিটিশ দৈক্তর জাতীয়ভাবাদী সদস্তকে গ্রেপ্তার করিল। ইংগদের অনেককে কন্টান্টিনোপল আবার দেশের বাহিরে অক্তর প্রেরণ করা হইল। জাতীয়ভাবাদী কল বিভে পর্বার্থ করিল। ইংলাদের অনেককে কন্টান্টিনোপল হইতে পর্বায়ন করিতে দমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারা এলোরা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখানে পার্লামেন্টের এক অধিবেশন ভক্ত করিলেন। কন্টান্টিনোপলে জাতীয়ভাবাদী সদস্ত ভিল্ল অপ্রাপর সদস্তনের ক্ট্রা তৃকী ফ্লভানের অধীন একারা পার্লাহেন্ট এবং মিল্লপকীয় দৈল্লবারা সংরক্ষিত প্রাতন পার্লামেন্টের অধিবেশন চলি । একারা পার্লাহেন্ট ও কন্টান্টিনোপল পার্লামেন্ট নামে তৃইটি

भार्जारमण्डे रामन विधित्तमान विभिन्न, एउमनि दृश्य दृष्टे छार्ग विख्क रहेम राज . ত্রিটিশ জেনারেল অ'চিবকু মিল্ন কর্তি ত্রাস্থর অ'ভাস্থীব ভুরক দুই ভাগে ব্যাপারে এইভাবে হস্তাক্ষণ এবং জা শীয় আন্দেলন সমনের বিভান্ত চেষ্টার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্কুপই তুরুত্ব দুইভাগে বিভক্ত रहेताहिल। सन् राज्य अधीन अवर बिद्धलकीय मिस्रान्त वाटा मधाल ह क्रमां भारताहरू মধ্যেও জাতীয়তাবোধ লোকচক্র অন্তর্লে তীর বেগে সধর ছডাইয়া পড়িং তিল। একোরা প্লোমেণ্ট মৃত্ত কা কামালকে ইয়ার প্রেদিছেণ্ট নিবাচন করিল এবং জাতীয়তবোলী দেন বাহিনীর দেনাপ্তি নিবৃক্ত কবিল ১৯২০)। পর বংগর (১৯২১) একোরো প্রেটে 'মুল গণতত্ত্বে আইন' (Law of Fundamental Organisation) নামে এক অটেন পাদ কবিছা তুকী শাদনতঃ দুলত কিজপ हरेटर जारा निर्धादन कदिल। এই चारेनटक शदिवर्डन छ शदिवर्धन कदिया भदनजी সময়ে তুরত্তের শাসনভন্তে পরিণত করা হইরাছিল। এই আইন ছারা তংক গাছের সার্বভৌমত্ব তুরত্বের জনসাধারণের হতে গুল্ক করা হইয়াছিল এবং এফেরো পালামেন্টকেই তুকী জাতীয় প্রতিনিধি-সভা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রামেণ্টের কার্যকান ছিল চারি বৎসর। আঠারো বংসর বয়স্ত সকল পুরুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছিল া৽ বাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা একলন প্রেশিডেন্ট ও একটি দায়িত্মলক মন্ত্রিশভার হল্তে দেওয়া মলনীতি নির্ধারিত তইয়াছিল। ইহা ভিন্ন পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত বিচারপতি নইয়া একটি খাধীন বিচারালয়ের বাবস্থা করা হইয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ শাসনবাবস্থা স্প্রতিষ্ঠিত হইবে কামাল রাশিয়ার দহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং তারপর কার্দ ও আদিন হইতে বিদেশী দৈল বিতাড়িত করিয়া ঐ তুর্ক্তর সহিত সংযুক্ত করিলেন। দেভ্রে-এর দন্ধির ও ত্রক্ত সামালা পুনশর্ভাম্মায়ী প্রাপ্ত তুর্ক্তর সামালাভুক্ত স্থানগুলি দথলের জন্ত গ্রীদ পৃত্রক্তর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ফ্রান্স ও ইতালি নিজ কামালের বৃদ্ধ নিজ স্থার্থের কারণে গ্রাদ্ধে কোনপ্রকার সাহায্য দান করিল না। ক্রমে ব্রিটিশ সাহায্যও হ্রাদ পাইতে লাগিল। এমন সময় (১৯২১) লওনে এক বৈঠকে দেভ্রে-এর দন্ধির শর্ভগুলির পরিবর্তনের এক চেষ্টা করা হইল, কিস্কু

<sup>॰</sup> ১৯৩১ প্রীষ্টালে ভোটদানের ন্যুনভম বরদ ২১ বংগর করা হর।

গ্রীদ ইলা মানিতে অম্বীকৃত হওয়ায় মিত্রপক্ষ ঘোষণা করিল যে, গ্রীদ-তৃরন্ধের মৃদ্ধে মিত্রপক্ষ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে (মে, ১৯২১)। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে তুরন্ধের খুবই স্ববিধা হইল।

তৃত্বস্থ আক্রমণ করিয়া গ্রীদ প্রথমে দাকলা লাভ করিল। কিন্তু দাথারিয়া (Sakharia)-এর মৃত্যে কামালের মৃষ্টিমেয় দেনাবাহিনীর হত্তে পরাজিত নাপারিযার যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীর পর্যক্ষয হইয়া গ্রীকবাহিনী পশ্চাৎ অপদরণ করিতে বাধ্য হইন। তথাপি এশিয়া মাইনবের এক বিরাট অংশ ভাহারা অধিকার করিয়া রাখিল, কিন্তু পর বংসর ভাহারা তৃরস্ক সামাজা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া চলিয়া তকী-ফরাদী-ইভাগীয় বৈজী याहें उ दाधा श्रेन। श्रीकवाहिनी विश्वजनात विविनवाहिनोत ইংলভের সভিত সহিত কামালের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়ে কামাল যুদ্ধবিরাত্র নৃত্তন চাক্ত সম্পাদন ক্রান্স ও ইতালির সহিত মৈত্রী স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। মতবাং একমাত্র ব্রিটিশ শক্তির সহিত তাঁহাকে যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইতে হইল। এই সময়ে একজন ব্রিটিশ দেনাপতির মধাস্থতায় কামালের সহিত এক নৃতন যুদ্ধবির্তি-চুক্তি খাক্তরিত হইল।

বিটেন, ফান্স, আমেরিকা, ইতালি, ক্যানিয়া, রালিয়া, যুগোলাভিয়া, জাপান, প্রীম ও ত্রন্থের প্রতিনিধিবর্গ লাসেন (Lausanne) নামক স্থানে এক সন্মেলনে সমবেত হইয়া সেভ্রে-এর সন্ধি পরিবর্তন করিলেন এবং ১৯২৩ কালেন-এর সন্ধি:

ক্ষেন-এর সন্ধি:

ক্ষের্ব করিলেল গ্রেমির করিলেন এবং ১৯২৩ কালেন-এর সন্ধি লাগেনের সন্ধি জারা তুকী জাতীয়তাবাদী পালামেন্ট ক্রেক গৃহাত ছয়টি শত্সম্বিত চুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হইস। ব্রিটিশ ম্যাভেট রাজা ইরাক ও তুরন্থের সীমায় মধ্য (Mosul) সম্পর্কে কোন ব্যবদা তথন অবলম্বন করা সম্বর্গ হইল না। এইভাবে একমার মৃস্তাফা কামানের একানিট দেশাস্মবে, ধ্ব অক্ষান্ত প্রায় স্বর্গ সামাজ্য সম্পূর্ণ সর্বনাশ হইতে রক্ষা প্রত্ন।

ইতিমধ্যে (১৯২২, ১লা নভেম্ব) তুকী জাতীর পালামেণ্ট স্থলতান বর্চ ভুরস্ব ঘতা গালিক মোহ আনকে পদিচাত কবিল এবং প্রবংস্ব (২৯শে অক্টোবর, রণ্ডে পরি-১: কামাল স্বশ্বন ১৯২০) তুর্দ্ধকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করা প্রেলিটেণ্ট নিব্যতিত হউলে। মৃক্ষাকা কামাল তুর্দ্ধ প্রজাতত্বের স্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হউলেন।

এইভাবে তুবস্ব জ্বভান বঠ মহত্যদের অগ্রগতিহীন অকর্মণা শাসনবাবস্থা এবং

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক তুরস্কের উপর কঠোর শর্তাপসভি সেভ্রে-এর চ্ক্তি চাপাইধার চেষ্টার ফলে পভাবতই শিক্ষিত তুকী যুধ-নৃতন ত্রুত্বের উথান সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত ইইয়াছিল। এই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের স্থোগেই কামাল পাশা তথা কামাল আতা তুকের নেতৃতে নৃতন তুরস্কের অভ্যুতান সম্ভব ইইয়াছিল।

भारमन-अत्र मिक (Treaty of Lausanne): এই मिक दावा पूरव ম্যারিৎসা ( Maritsa ) নদীর তার পর্যন্ত বেনের সকল স্থান ও আদ্রিয়ানোপন পুনবায় লাভ করিল। গ্রীদের আক্রমণের জন্ত ক্তিপুরণের শর্তা দি পরিধর্তে কারাগাচ্ (Karagach) রেলনিমাণ-কেন্দ্র তুরস্ব দথল কবিল। কন্টান্টিনোপল তুরস্ককে কিরাইয়া দেওয়া হইল। বদকোরাস্ ও দাদিনেলিস্ শান্তি বা যুদ্ধের সময়ে সকল দেশের নিকট সমভাবে উন্ত থাকিবে স্বীকৃত হইল। কেবলমাত্র তুরস্কের শক্পক্তির জাহাজ যুদ্ধকালে এই ছই প্রণানী ব্যবহার করিতে পারিবে না স্থি হইল। ইজিয়ান্ দাগরস্থ ইম্ব্রু (Imbros), টেনেডস্ ( Tenedos ) ও ব্যাধিট শ্বীপপুঞ্জ ( Rabit Islands ) ভুবন্ধকে ফিবাইয়া দেওয়া হইল। অপরাপর খীপগুলি ইতালি ও গ্রীদকে দেওয়া হইল। দীরিয়ার দীমা ১৯২> এটানের তুহী-ফরাদী চুক্তির শর্ভাত্যায়ী অন্তমোদিত হইল। নিবিয়া, মিশর, অ্লান, প্যালেন্টাইন, ইবাক, দীবিয়া ও আরবীয় রাজ্যগুলির উপর তুবছ খাবতীয় দ'বি ত্যাগ কবিল। ইংল্ড কড় ক দাইপ্রাদ দখল স্বীকার কবিয়া লওয়া হইল। প্রথম বিখানে তুরক্ষের উপর যে ক্ষতিপ্রণ চাপান হইয়াছিল ভাহা বাতিল ক্রিয়া দেওয়া হইন এবং তুকী সামরিক শ'ক্তর পরিমাণ নিধারণের প্রশ্নও বাতিল করা হইল। এই ভাবে দেভ্বে-এর দক্ষির আমৃল পরিবর্তন সাধিত হইল।

তুরক্ষের পরস্থাই সম্পর্ক (Foreign Relations of Turkey): প্রথম বিশ্বসূত্রের পর মিত্রপক্ষ ভূরক্ষের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল ভাহার ফলে পাশ্চাতা শেশগুলির পশ্চান্তা দেশপুনি সম্পর্কে তুর্স স্বভাবতেই সন্দিহান হইয়া উঠে। লি ভুমানের বালেতঃ ইবার প্রমাণ দেখিতে প্রেয়া যায় কুশ তুরুস্ক মৈহীতে ১৯২৮ অষ্টাকের পর হঠাত কমিউনিজামের প্রভাব তুরকে বিভার লাভ सन्देशको করিতে অংকিবে ভূবন্ধ দ্বকার জ্বাম কলবৈত্রীর প্রতি তেমন শ্রন্থালীল ব্রিলেন না। অপ্র দিকে প ভাতা দেশগুলির ত্রাধ্র প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন, করাসী জাহাজ

'লোটান' ( Lotus ) তুকী জাহাজের দহিত ধাকা লাগিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক তুরম্বকে শ্বভিপুর্ব দানের আদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন ইতালি-ভুরস্ক মৈত্রী ঘটনা পাশ্চান্তা দেশের সহিত তুরক্ষের মৈত্রীর পটভূমিকা রচনা কবিল। ফলে ইতালি তুরস্ক মৈত্রী স্বাক্ষরিত হইল। ১০২০ প্রীপ্তাবে সীরিয়ার হুঃস্ক কর্ত্ত লীগ-ঘর- শীমা-সংক্রান্ত তুরস্ক-করাদী দ্বন্দ তুরস্কের সপক্ষে মীমাংদিত হইলে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। এইভাবে श्रामनम्- अत्र अन्यापम গ্রহণ পাশ্চান্তা দেশগুলির প্রতি সন্দেহ দূব হইলে ১৯৩২ এটি সে তুরস্ক লীগ অব-শাশন্দ-এর সদত্ত হইল। আমেরিকা ও ত্রক্তের মধ্যেও একটি বালিজ্য-চ্কি সাক্ষরিত হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাম্বে তুরস্ক লাদেন-এর দ্বির শর্ভগুলির কভক পরিবর্তন দাবি করিল। ঐ বৎদর মুদোলিনি আবিদিনিয়া দখল করিলে মিত্রপক্ষ তুর্স্বের শক্তি বৃত্তির জন্ম এবং দার্গনেলিস্ ও বস্ফোরাদের নিরাপতার জন্ম ঐ সকল অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার লাভ করিল এবং যুদ্ধের कार्नाद्यितम् अ दमकात्राम् अवानीत সময় লীগ-অব-তাশন্দ এর কত্বাবীনে যে সকল শক্তি যুক্ত সামধিক নিৱাপতা ক্রিবে কেবলমাত্র দেগুলির নিকট এই হুই প্রণানী উন্মক্ত विशान शांकिटव विनिधा श्वित इंटेन । ১৯০१ खोडोस्स जूबस, ट्वांक, हेदांन বলকান আঁতোত, ও আফগানিস্তান একটি পূর্বাঞ্চনীয় চুক্তি (Eastern Pact) পূৰ্বাঞ্লীয় চুক্তি ছারা প্রস্পর প্রস্পরকে আক্রমণ না করিবার প্রতিশ্রুতিবন্ধ হয়। ইহার পূর্বে (১৯৩৪) ত্রস্থ, প্রীদ, কুমানিয়া ও যুগোল্লাভিয়ার মধ্যে বলকান আঁতাত কামাল ৰাতাতু:কর নামে অপর এক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই তুই চুক্তির मुड्डा ( ३२०४ ) শাং। তুরস্কের শক্তি এবং নিরাশতা বছ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চাদ্পদ তুংস্ক রাজ্যকে একটি প্রগতিশাল ও শক্তি-শালী বাজ্যে পরিণত করিয়া কামাল আতা চুক মৃত্যুম্থে পণ্ডিত হইলেন।

পরবর্তী প্রেমিডেন্ট ইন্মেৎ ইন্স আভান্তরীন ও পরগেইকেতে নূলত কামাল আভিত্তুকের নীতি অন্তমরণ করিলা চলিলেও কামালের আমলে যে-দকল বিষয়ে চক্তকেপ করা হয় নাই, দেদিকেও ভিনি মনোযোগ দিতে করি করিলেন না। পরবাদ্ধ-দক্ষকে তাঁহার নীতি ছিল যেমন স্থাপার কেলাও পর বুচন প্রেমিডেন্ট আবে ভিনেলের নীতি ছিল যেমন স্থাপার কেলাও পর ক্রেমেইনম্ দ্পিতে আবে 'ইওকোপের বোগগ্রন্ত বাকি' (Siek man of l'urope) বহিল না। তুরদ্বের মৈন্ত্রী তথ্ন নকলের নিকটই কাম্য হল্ডমা উঠিল।

১৯০৯ প্রীষ্টাব্দে বিভীয় বিশ্বদুদ্ধের পূর্বে ত্রিটেন ও ফ্র'ন্স তুরস্কের সহিত প্রশ্পর সামত্রিক সহযোগিতার চুক্তি স্বংক্ষর করিল।

আরব জাতীরভাবাদ (Arab Nationalism): মধা-প্রাচ্যের আরবীর দেশ ইরাক, দিরিয়া, আরব ও প্যালেন্টাইন প্রভৃতি তুংস্ক নার্র্রার্র্র তুরক বিষেষ্ঠ সার্র্রার্র্র প্রদেশ ছিল। দীর্ঘকাল তুরস্ক দারাজ্যাধীনে থাকিয়াও আরবজাতি তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বিষ্টু হয় নাই। তুর্কী শাদনের প্রতি তাহারা যেনন ছিল বিষেষভাবাপন্ন ভেমনি তুর্কী স্বশভানের 'থলিফা'-পদ প্রহণের ফলে ধর্মের ব্যাপারে তাহারা ছিল তুর্কী জাতি ও স্বশভানের প্রতিষ্কী। মকার আরব বংশে স্কৃত ভ্রেননকে তাহারা মোহাম্মদের প্রকৃত বংশধর বলিয়া মনে করিত এবং তুর্কী স্বশভানের থলিফাপদ প্রত্ব জায় এবং ধর্মের দিক দিয়া তাহারা সমর্থনযোগ্য মনে করিত না।

আরব ও তৃকীদের এই স্বাভাবিক বিষেষভাব ব্রিটিশ রাঞ্চনীতির ফলে আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রথম বিশ্যুদ্ধে তৃবস্ক মিমপক্ষের বিশক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বিটিশ সরকার তুরস্ককে তুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে আরবদের জাতীয়তা-প্রথম বিধয়ুদ্ধে মিত্র-বোধে উদ্বন্ধ করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে একদল পক্ষের আরব ইংরাজ কর্মচারীকে আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্ত জাভীয়ভাবাদের প্রেরণ কর। १ইन ; ইशाদের মধ্যে কর্নেন লরেন্দ যথেষ্ট কুভিত্ব <u> হারতা</u> প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ স্বার্থসিদ্ধির জন্ম হইলেও আর্বদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ ক্রমেই এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত হইতে চলিল। কর্নেল লরেন্ ও আরবদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ত্লেনের পুত্র কৈমল-এর সহিত তাঁহার ফিত্রতা স্থাপিত হইল। প্রথম বিখনুদ্ধের সময়ে তুকী সরকাবের ত্র্বগভা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ত্রিটিশ সরকার ভদেনের মাধ্যমে এক বিভ্রোহের স্পষ্ট করিলেন (১৯১৬)। ভদেনের অধীনে হেজ্ঞান্ত প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে সমপ্র আরবজাতির হুলেনের বিজ্ঞোর মধ্যে এক ভীত্র স্থাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখা গেল। ইহার অল্লকালের মধ্যেই ত্রিটিশ দৈশু তুকাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া মার গীয় দেশগুলির জেকজালেম দখল করিলে ভদেনের পুত্র ফৈদল কর্নেল পরেলের 'মাা'ডেট'-এ পরিণতি সাহায্যে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাদ দ্থল করিলেন ( . ১ ১৮ )। এই ভাবে আরবদের জাতীয়ভাবাদ যথন আরব-বাধীনতার পথে ধাবিত

হইতেছিল তথন প্রথম বিশ্ববৃদ্ধের অবসান ঘটে। মিত্রশক্তি আর্বনের ছাতীয় গ্র বাদী আশা-আকাজ্ঞা উপেক্ষা কবিয়া আরব দেশগুলিকে देकमलाक हेताक. আবছলাকে টান্স-'ম্যাতেট্' (Mandates)-এ পরিণত করিল। ব্রিটিশ সরকারের सार्वान এवः स्टामनाक চেষ্টায় হুদেনের পুত্র ফৈদলকে ইরাকের রাজা এবং অপর পুত্র (३६६ त्या अधि। আবহুলাকে ট্রান্সঞ্জানের আমীর পদে স্থাপন করা হইল। विवया बोक्डि ভদেনকে হেজ্ঞান্তের স্বাধীন আরব রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইল। তথাপি প্যালেন্টাইন ও ইরাক ব্রিটিশের অবীন এবং সিরিয়া ফ্রান্সের অত্ত জাতীহতাবোধ अधीरन 'गांदड़े' हिमारत आपन कवांत्र आवत्त्व मरधा दक देश्टबस ७ कशानी দারুব বিকোভের সৃষ্টি হইল। আরবদের অন্তপ্ত জাতীয়তাবোধ • বিবেশে পরিণত হইতে ক্রমে আরব-ব্রিটিশ, আরব-ফরাসী গোলযোগ উপায়ত

হইব। । এ সকল অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরও আক্রমণ চলিল।

ইবাক (Iraq): ইবাকের রাজা কৈদল ছিলেন অদক শাসক ও হচত্র কুটনৈতিক। তিনি ইরাকের আরবদের মধ্যে স্বাধীনতা ইরাকের স্বাধীনতা व्यान्नान्यत्व एक भाष कविशा त्यम भर्षष्ठ विविध गार्डिं- अद লাভ (১৯৩২) व्यवमान पहेरितन। ১৯ १२ औष्टेरिक वांगनान इन्कि वांवा हैवारकद সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। বিটেন ও ইবাকের মধ্যে একটি প্রম্পর সাম্বিক শহায়তার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহা ভিন্ন ইর:কে ব্রিটিশ দরকারকে ক্তক্ওলি বিশেষ অর্থ নৈতিক স্বযোগ-স্ববিধাও দেওয়া হইল।

টানসজর্ডান (Transjordan): টান্প্জভান-এর আমীর আবহুলা ফৈদলের লাগু ক্মতা প্রদৰ্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ফলে, ডিনি টান্সভট্যনের ক্রেছে ব্রিটিশ সাহাযোর উপর অধিক বভাবে নির্ভর্নীল হট্যা বিটিশ নিউর্গালতা পভিলেন। স্থাবতই তাঁহার বাজার পূর্ণ স্থানীনাশ্র আন্দোলন ধুব মন্তব্যভিতে অগ্রস্ব হইতে লাগিল।

<sup>\*&#</sup>x27;(But) Arab nationalism, deliberately fostered by the Allies during the war for the discompiture of the Turk on many occasions after the war brought Arab peoples into conflict both with the Mandatory powers and with non-Arab minorities living in their midst."-Vide E. H. Carr, p. 234.

হেড্ৰাজ: সাউদি আরব ( Hejjaz: Saudi Arabia ) ঃ ফেল্ডাজের রাজা তদেন প্রথম দিয়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মহাদা হদেনের রাজ্ঞকাল: সংকারেই রাজ্ব করিতে লাগিলেন, তাঁলাইই এক পুত্র सनमाथां इत्येत कडका रेकमन हिटलन हेद'रकद बाका, जनत नुद ख'नड़बा हिटलन ট ন্বজভানের আমার। তদেন খয়ং 'থলিফ' উপাধি ধাবণ করিয়া মুদলমান জগতের নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিতীশ সহায়তায় তাঁহার ভাগোান্তি ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি ত্রিটিশ স্বকারের একপ্রকার তাঁবেদার ইৰ ৰ সউদ কৰ্ত্তক হইয়া পড়িলেন । জাতীয়ভাবোধে উছদ্ধ আরবভাতি ইহা কমা ক্ষতা তহৰ (১৯২৫) কবিল না। হসেন ক্রমেই জনগণের অভ্যন্ত অপ্রকার পাত্র हरेशा छेजिलन। এर ऋषाता हेत्न महेन नात्म अकार असारि-तिला हत्मनत्क পদচাত করিয়া হেজ্জাজের রাজা ১ইলেন। ১৯২৫ এটাজে ইব্ন স্টদ ম্লা নগরীতে প্রবেশ করিয়া নিজেকে হেজ্জান্ধের রাজা বলিয়া বোষণা করিলেন। क्रमन हे जिश्र (वेह स्क्रकालाम आधार शहन करियाहिलान।

বাজা ইবন সউদ পার্থবর্তী ক্ল স্বায়ন্তশাদিত বাজাগুলিকে পরান্ধিত করিয়া আরব छिनदीरभव ममश्र शास्तव छेनवर निक वाधिनछा श्वानन करतन । छाराव नामास्नारवरे (शब्दा नाम इहेन माडिमि आयत (Saudi Arabia)। বাজা ইব্ন স্উদ্ধুৰ ক্ষতাবান শাসক হিলেন। ভাঁহাব সামবিক ক্ষমতার বলে ঘেমন সমগ্র আরব উপবীপ ঐকাবন হইয়াছিল, তেমনি उँ। हात्र स्मानस्य मीर्गमित्वर व्यवावका पृत्र हरेवा बादव दास्त्रा এक अगडिनीन म्याब-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইবন সভিদ নিজ রাজ্যে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থ-निकि भूनकृष्कीयन এवर विष्मिष्य विष्य श्विधा यात्रा हरान ইবন সউদের দান করিয়াছিলেন, ভাগা নাকচ করিয়া আরবদের মধ্যে এক শাসন-দক্ষতা দহিত মিত্রতা স্থাপন কবিয়া নিজ বাজ্যের নিরাপতা ও শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার रः मध्यहे वर्डभारन मां छेनि व्यावस्य होलय कविराङ्ग्न। ১৯৪৫ ब्रोहीस्य मां छेनि অবেব, ট্র'ন্স্জডান, ইরাক, মিশর, লেবানন ও ইয়েমেন প্রভৃতি আরব লাগ (১৯৫০) আরব জাতি-অধাষিত দেশগুলির মধ্যে 'আরব লাগ' (The Arab League ) নামে এক মিত্রদক্তা স্থাপিত হয়। এই মিত্রদক্তোর মূল শর্জ হইল এই যে, প্রভাকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্ম এই সকল দেশ পরস্পর পরস্করকে সাচাযাদানে প্রস্তুত থাকিবে।

भारतम्मे देव न्याना ( Palestine Problem ): ১৯১२ बीहेरिय भारतिम-সংখেলন যথন প্যাপেণ্টাইন দেশটি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট' ( Mandate ) হিসাবে স্থাপন করে তথন উহার অধিবাদীদের প্রায় সকলেই আরবজাতির লোক ছিল। মোট সাত লক ছাপার হাজার অধিবাদীর অভি কৃত্র इंड पि अ व्यान्यरमञ् সংখ্যা – মাত্র তিরাশী হাজার তথন ছিল ইল্দি। কিন্তু ১৯:৭ ৰিকট ব্ৰিটিশ সরকারের প্রস্পান- গ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্ররাষ্ট্র মন্ত্রী আর্থার বেলফার (Arthur विताधी धिटक्किनिमान Balfour) इंछिनिएस्य भूभक्क होनियांत छन्। তাহাদিগকে युकायमारम भागत्मणीहरम भूमवीमरमय श्री छिक्षे माम कतिशाहिरलम अवर ইহদি ভিন্ন অপরাপর সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সামাজিক ও ধর্ম সংক্রান্ত অধিকার কোনভাবে ক্ল হইতে দেওয়া হইবে না, একথাও ঘোষণা করা হইয়াছিল। অপরদিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের সহায়তা লাভের জন্ত ম্যাকম্যাহন (MacMahon) ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আরব-নেতা হেজ্জাজের হসেনকে আরব স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। ইত্দিগণের প্যালেন্টাইনে পুনর্বাদন এবং দঙ্গে দঙ্গে আর্বদের পূর্ণ সাধীনতা দান ও তাহাদের ধর্মীয় ও দামাজিক অধিকার দংবক্ষণের প্রতিশ্রুতি আরবদের নিকট খভাবতই প্রশের-বিবোধী বলিয়া মনে হইল। ১৯১৯ এটিজের ম্যাণ্ডেট্ ব্যবস্থার ছারা শারবদিগকে স্বাধীন পার বদলে তুরস্ক দায়াজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল মাত্র। অবশ্য 'ম্যাতেট্' হিসাবে স্থাপিত হইলেও অদূব ভবিশ্বতে আরবদের স্থাধীনতা প্রথম বিশ্বদানে লাভের স্বযোগ ছিল। কিন্তু প্যালেস্টাইন সম্পর্কে প্রম্পত-বিবোধী প্রতিশ্রতি দানের ফলে এক অতিশয় জটিল অংস্থার পালেইটেন ইভদিদের আগমন সৃষ্টি হইয়াছিল। প্যারিদ-সম্মেলন প্যালেন্টাইনকে 'মাতে ওট্' হিদাবে স্থাপন করিবার কালে ১৯১৭ এটাজের ব্রিটিশ প্রতিশ্রতি অনুযায়ী भारिक्कोहित हेल्लिएम् भूनवीमस्तव वावद्या कवियाव अल स्मर्यनकाव अभवाभव বাদিনাদের ধর্ম নৈত্তিক, সংমাজিক প্রভৃতি অবিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব বিটিশ সরকারকে দিয়াছিল। কিন্তু ১৯ ৯ খাইাজে ত্রিটিশ সরকার ত্রাবধায়ক দেশ (Mandatory Power) হিদাবে পালেন্টাইনের শাসনভার গ্রহণ করিবার সক্ষে সংক্ষ অসংখা ইচদি দেখানে বদবাদের অন্ত উপস্থিত চইতে লাগিল। বিটি

হাই কমিশনাব ভার হাববাট স্থাম্যেল (Herbert Samuel) প্যাদেশটাইনে এক
নৃশ্ন শাসনবাৰত্বা চাল্ কবিতে চাহিলেন। ইহাতে একজন হাই কমিশনাব
কর্তক নিযুক্ত একটি কার্যনির্বাহক সভা (Executive Council) ও ২২ জন
বিভিন্নতার প্রতিনিধি ও হাই কমিশনাবকে নইয়া গঠিত একটি আইনস্ভা
কর্তক নৃত্তন লামন(I.egislativo Council) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল:
বাবস্থা প্রবর্তনের
এই ২২ জন প্রতিনিধির ১২ জন সাধারেশ নির্বাচনে নির্বাচিত
বার্থ চেটা
হইবেন, কিন্তু এই ১২ জনের মধ্যে ৮ জন মুদ্রমান, ২ জন আরব
আইন ও ২ জন ইছদি প্রতিনিধি থাকিবেন। অবশিষ্ঠ ১০ জন হাই কমিশনাব
কর্তক মনোনীত হইবেন। জারবগণ এই সভার প্রতিনিধি নির্বাচনে শীক্ত না
হইলে ভার ভাম্যেল একটি উপদেষ্টা সমিতির সাহাযো প্যালেন্টাইনের শাসনকায়
চালাইতে লাগিলেন।

অপর দিকে হেজ্ঞাঞ্জের হুদেনের নিকট আরব সহায়তার বিনিময়ে আরব স্থাধীনতার যে প্রতিশ্রতি ব্রিটিশ সরকার দান করিয়াছিলেন, আরব-অধ্ববিত প্যানেন্টাইনও অভাবতই দেই সকল স্থয়োগ প্রত্যাশা করিয়াআরবনের বাধীনতার
ছিল। ইহা ভিন্ন প্রেদিভেন্ট উইল্ননের চৌদ্দ দলা শর্তাবলীতে
সন্নিবিষ্ট স্বায়ন্তশাসন অধিকারের নীতির উপর নির্ভর করিয়াই
প্যান্দেন্টাইনের আরবগণ স্বাধীনতার (Self determination) আশা-আক্রেজ্ঞার
পোষণ করিত। ব্রিটিশ সরকার অবশ্র হুদেনের সহিত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে
ম্যাক্মাহন (MacMahon) যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, উহাতে প্যানেন্টাইনেও
উল্লেখ ছিল না এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্যানেন্টাইনে আরবদের স্বাধীনতার প্রশ্ন

যাহ। হউক, ইল্দিদের দলবন্ধভাবে প্যানেন্টাইন আগমনের ফলে আরব জাতীয়তাবোধ আরও উগ্র হইয়া উঠিল। আরবগণ নীতির দিক দিয়াই প্যানেন্টাইনে
ইল্দিদের পুনর্বাসনের দাবি স্বীকার করিত না। ইহা ভিন্ন বিস্তশালী ও পাশ্চাত্তঃ
বিজ্ঞানে শিক্ষিত ইল্দিগণকে প্যালেন্টাইনে জমি কিনিবার
অধিকার দান করিবার ফলে আরবগণ ক্রমেই প্যালেন্টাইনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ইল্দিগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া
দরিদ্র আরবদের ভূদশাতি ক্রয় করিয়া লইতেছিল। আরবদের কমলালেব্র চাফ

ও অপবাপর বাবসায়-বাণিজ্য ক্রমেই ইত্দিদের হাতে চলিয়া যাইতেছিল। আর গণন নিজ দেশেই বিদেশীতে পরিণত হইতে থাকিলে ভাহারা ইত্দিগণকে আক্রমণ করিছে আরস্ত করিল। ১৯২১ প্রীপ্তানে, এবং বিশেষভাবে ১৯২৯ প্রীপ্তানে ইত্দিদের উপব ব্যাপক আক্রমণ করা হইল। আরব-ইত্দি বল্বে প্রিটিশ পুলিশ শান্তি রক্ষা করিছে অনেক সময়েই সক্ষম হইত না। ফলে, উভয় পক্ষেরই হতাহতের সংখ্যা হইত খ্ব বেশি। এই কারণে প্রায়ই বিটিশ সরকারকে সামরিক সাহায়ে আরব ইত্দি হানাহানি বন্ধ করিতে হইত।

১৯২৯ এটাবের দংঘর্ষে বহু সংখ্যক ইত্তি প্রাণ হারাইল। ব্রিটিশ সরকার জাত শৈশ্য প্রেরণ করিয়া আরবগণকে দমন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও মূল পরিস্থিতির या मूल ममलाब क्यांन भविष्ट्रंन घिन ना, कादन देलिंग्रिन भारतिकारिन भूनवीयन व्याजनगव नी जित्र फिक फिग्नारे शहन करत नारे। करन, : २०० ১৯৩- গ্রীষ্ট্রান্তে बीहोत्सव मत्या यथन भारतम्होहित हेहिति मः था यत्वव সামরিকভাবে ইত্দি প্রেকার সংখার প্রায় দ্বিগুন হইয়া গেল তথন আরবগণ আরও পুনর্বাসন স্থাতি মরিয়া হইয়া উঠিব। প্রায় দেই দময়ে (১৯৩০) World Zionist Organisation & Jewish Agency for Palestine—এই তুইটি ইত্ৰি সহায়ক সংস্থার সহিত ব্রিটিশ স্বকারের মত্বিরোধ দেখা দিলে ব্রিটিশ স্বকার भारतः छेट्टिन इल्हिट्हर भूनर्वामन भागिष्ठक जारव अनि छ राथिश आह अन स्थाप দিম্পাদন (Simpson)-এর মভাপতিত্বে এক কমিশন নিয়োগ করিবেন। এই কমিশনকে প্যালেটাইনের অর্থ নৈতিক পরিন্ধিতি সম্পর্কে রিপোর্ট সিম্পাসন ক্ষিণন ও माश्रिल कदिवाद माश्रित मिखा हरेल। এই कियम्बन दिप्पार्टेन क्रिजांद बिर्यार्ड উপর নিউর করিয়া ত্রিটিশ সরকার প্যালেভাইন-নীভির কতক পরিবর্তন সাধন করিলেন। বিরশালী ও বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানদম্পন্ন ইছদিদের সহিত প্রতিযোগিতায় আরবগণ যে প্রভাবতই পরাজিত হইতেছে একথা এটিশ সরকারের निकछ सम्महेडात परे दिएगाउँ तमा दहेन .\* अर्थ देनिक क्या विভाব भादनभन खेरबाड रहेटबर्ड काराद 8 डेड्सब এहे दिलाएँ किंगा एक h स पारत (महारण द পহিত সংগ্রুভাবে ব্রিটিশ সরকার কোনপ্রকার আপেদ-মীমণে : উপ্তিত চইতে लादिरलके बादद-डेडिंक मरवासद बरमान घडिएड लार्ड बडे बन्धि । व दिरलाउँ ता छ

<sup>\*</sup> Vide Langsam p. 397.

করা হইল। ইহনিগ্র ভাগ্নের অমিতে অমিক নিগোগ করা বা অন্ত যে-কোন প্রকারে আর্বনদিগকে আর্বর বিনিমায় কাছে থাটাইতে রাজী ছিল না। ভাতরাং দিশ্পুন ক্মিশনের বিলেটের পরও ব্রিটিশ সরকার পাংলেস্টাইনে ইড্লিদের পুনব দনের বাবয়া স্থগিত বাহিলেন। কিন্ত ইহার ফলে ভিটিশ সরকাষের সহিত Zionist দের প্রধান সমর্থক ডক্টর উইজমান্ ( Dr. Zionist ANTI Weizmann) अत्र त्वरूप एव World Zionist Organisa-মৰোগালিক tion e Jewish Agency कालिल इडेगाहिल सन्हें मः का इटे हिंद সহিত ব্রিটিশ সরকারের মনোমালিক তীত্র আকার ধারণ করিল। ভক্তর উই তমা ন্ এই সংস্থার সভাপতিপদ ভ্যাগ করিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্যালেস্টাইন-মীতি ইছদিদের স্বার্থবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিযোগ করিলেন। বিটিশ সরকার ইত্দিদের প্রতি বিশাস্থাতক্তা করিয়াছেন একথাও বলা হট্ল। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্ডোনাল্ড (MacDonald) স্বইভাবে জানাইয়া দিলেন (य, (>) विषि भवकारदद मी छि इहेन भारतके हैं से हिल हिल द ব্রিটিশ সরকারের পালেষ্টাইন-নীতির বদবাদের স্থাগে দেওয়: শ্রানেশ্টাইনকে ইচ্দিস্থানে পরিণত াতনটি মূলপুত্ৰ করা নহে। (২) ইহা ভিন্ন সংখ্যাগুরু আরবজাতির ভার্যক্ষা করাও বিটিশ সরকারের নীতি। (৩) সর্বোপরি, ক্রমে 'ম্যাভেট্' দেশ প্যালেস্টাইনকে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তোলাও ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্ত এবং দায়িত। কিন্তু ১৯৬২ এটিয়াৰে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে ২৫০০ জনার মুল্ধন খাটাইবার আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিবার অবাধ অধিকার দান করিলেন এবং প্রতি মাদে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইত্দি শ্রমিক প্যালেন্টাইনে প্রবেশ করিতে পারিবে বলিয়া খোষণা করিলেন। ফলে, বিত্তসম্পন্ন ইছদিদের আগমনে প্যালেন্টাইনে এক অভূত-পূর্ব অর্থ নৈতিক পুনক্জীবন ও শিল্পোন্নয়ন ঘটিল। বিহাৎ-नार्ताक्षेत्राहित हेश्वित्वत्र मिक छे९ शामन, श्रिवहन-वात्वाद छन्नम्न, मिकात श्रीमान, বিশ্বিভালয় স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উল্লয়নমূলক কার্থের ফলে श्चाव गा धिकां द्वित्र भारतण्हें हिन व्यर्थ देन उक क्लाब पर्थ है हे इस डिजिन। ल्नः धवर्डन এদিকে জামানিতে হিট্লাবের অভ্যথান ও ইত্দি বিভাজন প্যালেন্টাইনে ইত্দি উদ্বাস্ত্রদের দংখ্যা অদাধারণভাবে বাড়াইয়া দিলে আহব নেতৃবর্গ প্রমাদ গণিলেন। শালেন্টারনে ইত্নিদের সংখ্যা যুদ্ধের পূর্বেকার সংখ্যার তুলনায় প্রায় চ হু ত বে দি ছে টেল। ১৯৩৬ খ্রীয়াকে আবৰ জাতীয়তাবাদ, Zionism বা ইত্রি

পুনবাদন আন্দোলন ও বিটিশ সামাজ্যবাদী আর্থ-এই তিনের হল ওক ইইনে আরবগণ আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করিল। সারবগণ कार्यन-डेड्नि मःधर्व ইত্দিদের নিকট জমি বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ, আরব অধমর্ণদের ঝণ (3239) অনাদায়ে ভুদম্পত্তি হইতে দেই ঋণ আদায় করিবার আইন বাভিলকরণ, ইছদিনের প্যালেস্টাইন প্রবেশ নিধিত্বকরণ এবং প্যালেস্টাইনে গণভান্তি হ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি দাবি বিটিশ স্বকাবের নিকট উপস্থিত করিল। কিও বিটিশ সরকার এই সকল দাবি মানিয়া লইতে অম্বীকার করিলে এক ব্যাপক ইভ্নি-বিরোধী সংঘর্ষ তক্ত হয়। পরিস্থিতির চাপে ব্রিটিশ সরকার একটি রয়েল ক্মিশন ৰৱেল ক্মিশ্ন: (Royal Commission) নিয়োগ ক্তিলেন এবং এই প্যালেষ্টাইন বিভাগের কমিশনের উপর আরব-ইত্দি ৰস্তের সম্পূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ পরিকল্পনা করিবার ও তদগুষায়ী স্থারিশ করিবার ভার দিলেন। আ'র্ল পীল (Earl Peel) ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি। ১৯৩৭ এটিঃকে এই কমিশন তাঁহাদের স্বণারিশে প্যালেস্টাইনকে আরব অঞ্চল, ইভদি অঞ্চল এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত দেকজালেম—এই ভিন ভাগে ভাগ কবিবার পরিকল্পনা পেশ করিলেন। এই পরিকল্পনা ইভদি বা আরব কোন পক্ষই সমর্থন করিল না। ক্রমেট আরব-ইছিদি বিবাদ অধিকত্তর তীত্র হইয়া উঠিল। ইচদি স্বার্থ, আরব জাতীয় গা-বোধ এবং ত্রিটিৰ সামাজাবাদের আবর্তে পড়িয়া প্যালেস্টাইন সমস্তার সমাধান প্রায় অদন্তব হইয়া উঠিগাচিল। প্যালেন্টাইনের বিমানঘ্রটি ত্রিটশ স্বাথের মন্ত দণলে রাথা প্রয়োভন ছিল, ইচা ভিল্ল মন্থলের খনিজ তেলের পাইপ প্যাকেন্ড'ইনে আদিয়া শেষ হইয়াভিল। দেজভা ভেলের বন্টন নিঃছবের উদ্দেশ্যেও ব্রিটিশ সরকার মন্তরের উপব আধিপতা স্বাপনে সচেট ছিলেন। এইরণ প্রিম্বিভিতে ইভালীয় স্বকার চইতে छैरमाह छ माहाया भाष्ट्रेश जायवन्ति हत्ति अवर विजिन्तिय विकास कावत-वेत्रिमान्त কুদি: বিউশ-বিবেশী আভিমণ চালতে। এমন কি, মে-স্কল অ'বৰ ইত্দিদের স্তিত ক 'ব্ৰল্প भोभाग्मात भागभाग हिल शहान्माक्त चाक्रमण कदा रहेल। একজন বিউপ কমিশনাৰ এই স্থাপ্রাদী আক্ষাপে প্রাণ হারটোর বিউপ স্তকার काईक व्यक्तिहरू वर्षात्क इन्सकात उत्तित्। दक्ककारनामव मुक्ति व विस्त वन চাসনি প্রেটিট্নে ইচলি পুনর দ্ব বছ কবিবার এবং অপরাপর আরের র, আন্তাবর कराल्या ती लोगना इत्रीक बी.लायक कार्य केर्यालय ।

১৯০० चेश एक दिनिय भवकात त्वाचे विशेष कामिया विद्याल कविल्ला। कर

কমিশনের স্থারিশক্রমে প্যালেফ্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা পরিতাক্ত হইল এবং ইছদি ও আরব প্রতিনিধিবর্গকে লণ্ডনে এক বৈঠকে আহ্বান শিতীয় ক মিশন : প্যালেক্টাইন বিভাগের করা হইল (১৯০১)। কিন্তু জ্বারব ও ইত্দি প্রতিনিধিবর্গ একত্রে পরিকল্পনা পরিভাক্ত: ব্দিতে অসম্মত হইলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বাংলেন তাঁহা-লণ্ডন বৈঠক দিগকে আলাদাভাবে নিজ নিজ অভিযোগে বিটিশ পক্ষকে জানাইতে বলিলেন এবং যদি আপদ-মীমাংদা সম্ভব বলিয়া মনে হয় ভাহা হইলে উভয় পক্ষে যুগ্ম বৈঠক বসিবে দ্বির হুইল। কিন্তু এইবারও কোন মীমাংদায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইল না। তথন ব্রিটিশ সরকার নিজ হইতেই একটি আপদ-মীমাংদার পরিকল্পনা কার্যকরী করিলেন। প্রবর্তী পাঁচ আরব-ইত্রি সমস্তা স্মাধানে ব্রিট্রণ চেষ্টাঃ বৎসবের জন্ত বৎসবে দশ হাজাবের বেশি ইন্থদি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিতে পারিবে না এই নীতি গৃহীত হইল। ইহা বিভীয় বিখযুদ্ধ-সমাধানের প্রশ্ন ছলিত ভিন্ন কঠোর সামবিক প্রহ্রার ছারা শাস্তি বক্ষার বাবস্থাও করা হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই দিতীয় বিশ্বদ্ধ ভরু হইলে আরব-ইছদি প্রশ্নের কোন স্বায়ী মীমাংদা সম্ভব হইল না।

ইরেমেন (Yemen): আরব উপদীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইয়েমেন রাজ্য অবস্থিত। ইহার মোট আয়তন মাত্র ৭৪ হাজার বর্গমাইল। উনবিংশ শতান্দীর শেষ-ভাগে ইয়েমেনবাসীরা তুকী আধিপত্য অবসানের জন্ম বিদ্রোহ শুক করে। ১৮৯১ প্রীষ্টাব্দে করিলেশ শতান্দীর হইতে ১৯১১ প্রীষ্টাব্দের মধ্যে একাধিক বিলোহ সংঘটিত হয়। শেষভাগে ইয়েমেনের এই সময়ে ইভাগি ও তুরস্কের মধ্যে মুব্দের স্থযোগ লইয়া সৈয়দ আধানত-প্রা:১৯১৮ মোহম্মন-ইবন্-অল্ ইজিস্ তুকীদের বিরুদ্ধে ইভাগির সাহায্যে গ্রীষ্টাব্দে দানীন হালাভ বিদ্রোহ করিয়া ইয়েমেনকে একপ্রকার স্বাধীন করিতে সমর্থ হন। প্রথম বিশ্বগৃদ্ধের স্থযোগে এই স্বাধীনতা দৃঢ়তর হয় এবং ১৯.৮ প্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সাহিত গ্রিম্বাহ্নির মুদ্ধিরভির সঙ্গে সঙ্গে ইয়েমেনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

১৯২৮ ঐইন্থে ইয়েমেন রাশিয়ার সহিত, ১৯২৩ গ্রীটাবে হল্যাণ্ডের দহিত,
১৯৪৬ গ্রিটাবে ফ্রান্স ও আমেরিকার দহিত মিজ্রভা চুক্তি স্থাক্ষর করে। ছিত্রীয়
শিবসুত্রে ইয়েমেন নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের চাপে
শ্রেমি ইয়েমেনর
ই গালীয় মেডিকেল মিশনকে ইয়েমেন হইতে চলিয়া যাইতে
আত্তাতিক স্বত্ত আত্তাতিক স্বত্ত অপুন্ত করে। ১৯৪৫ প্রিইংকে ইয়েমেন অপুন্ত নীগের এবং
১৯৪৭ ক্রিয়েনে ইউনাই উভ স্থাশন্স (United Nations )-এর স্ক্রপ্র লাভ করে: সিরিয়া ও লেশানন (Syria and Lebanon): ইবাক, পাানেটাইন ভিন্ন আবন জাণীয়ভাবাদের অপর কেন্দ্র ছিল সিরিয়া। ১৯১৯ খ্রীষ্টান্দে সিরিয়া ও লেশানন ফান্দের অধীনে 'মাণ্ডেট্' (Mandate) তিনাবে স্থাপিত হয়। ফবাদী করামী ন'মাজাবানী নাত আকলের লাটাকিয়া বিষেধিয়া এবং জেবেল জন্ (Jobel I)ruse) অক্ষন ফশাদী সবকাবের শাসনাধীনে স্থাপন কবা হইল, উত্তরদিকে আলেকজালেতা (Alexandretta) তৃকী জাভি-মধ্যুষিত অক্ষন বলিয়া উহাকে সিবিয়ার অধীনে একটি স্বায়ন্ত-শাদিত অক্সলে প্রিণ্ড করা হইল। আলেকজালেতার অধিকাংশই অবশ্য ১৯০৯ খ্রীষ্টানে তুরস্ককে প্রভার্পন করা হইল। আলেকজালেতার অধিকাংশই অবশ্য ১৯০৯ খ্রীষ্টানে তুরস্ককে প্রভার্পন করা হয়।

ক্রাদী সরকার কর্তৃক দিরিয়ার বিজিন্নীকরণ-নীতি আরবদের বিশ্বেষের কারণ হইল। জাভীয়ভাবোধে উদ্বন্ধ আরবগণ নিজ দেশের সংহতি-নাশ দহ্য করিল না। ভাহারা প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ক্রাদীদের আক্রমণ করিছা করিছে। করিছে। করিছে আক্রমণ করিছে জাতীয়ভা করিছে লাগিল। ১৯২৫ প্রীপ্তান্ধে ভাহাদের বিশ্রোহ এক দারুণ আকার ধারণ করিলে ফরাদী সরকার কামান ব্যবহার করিয়া দারাজ্যেস নগরীতে নিজ আধিপভা রক্ষায় সমর্থ হইলেন। ১৯২৩ প্রীপ্তান্ধে করাদী স্বকার দিরিয়ার শাসনভন্ন সম্পূর্ভাবে নাক্রচ করিয়া ভ্রথায় ফ্রাদী শাসন প্রবর্তন করিলেন। এই সকল কার্গের ফলে সাম্বরিক জীতিপ্রদর্শন ঘারা ঘেট্রু শান্তি ঘাণন করা সম্ভব ভইল না বরক্ষ আবরগণের স্ক্রিবিধান করা সম্ভব হইল না বরক্ষ আবরগণ প্রাণেক্ষা অধিক জাতীয়ভাবোধ ও আদেশিকভান্ন উদ্ধৃত্ব হুইয়া উপ্তিন। লোশনভ্র ফর্নিনি মারকার মারো নাইটন্ (Maro Nites) নামক সংখ্যাক্রণ দ্বান্ধ্র আবর্ষদের বিক্রছে উদ্ধৃত্বতে লাগিলেন।

শিল-এবাকী চুক্তির অন্তর্ভার অবেরনের স্থিতি মীমাণস্থে জন্ত আলোপ
 শালোভি চি চিল ইবেন টিলি বৈ আহিও ক্ষেত্রণ বিমিণস্থি

 শাল-১৮

 শাল শালোভি চিল ইবেন টিলি বৈ আহিও ক্ষেত্রণ বিমিণস্থি

 শাল-১৮

 শাল শালাভি চিল ইবিন বা কিছে বিবাধ মধ্যে বিভিন্ন আফিবিভ

হইল। এই চুক্তির শতান্ত্সাবে সিরিয়ার সরকাবের হস্তে সম্পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা ভাগে ১৯০৬ খ্রীপ্তাক্ষের চুক্তি করা, আলওয়াই ও জ্রুজ অঞ্চলের সিরিয়ার সহিত সংযুক্তি এবং অনুমোদনে ক্রান্টে ক্ষরাসী সরকাবের সহিত এক ভিন্ন চুক্তির বারা ফরাসী গৈল বিলম্ব সিরিয়াতে স্থাপন করা শ্বির হইল। সেবাননের সহিত্ত অনুমূপ এক চুক্তি সম্পাদন করা হইল।

এই চুক্তি অস্থায়ী দিবিয়ায় এক জাতীয় সরকার গঠিত হইল। কিন্তু করাদী সরকার দিবিয়ার সহিত স্বাক্ষরিত ১৯৩৬ ট্রাইন্সের দদ্ধি আন্তুষ্ঠানিকভাবে অসুমোদনে দিরিয়া ও নেবাননে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন লাটাকিয়া, জ্বন্ধ, জ্বেনেল ফরাদী প্রাধ.অপ্ন. প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাদী কর্মচারীদের উন্ধানির ফলে এক হ হাপিত (১৯০১) প্রাধান্তের মনোবৃত্তি দেখা দিল। দেই সময়ে (১৯০৯ ব্রীষ্টান্দে) আলেকজাল্রেভার অধিকাংশ ফরাদী সরকার তুরস্ককে দান করিলেন। এই সকল কারনে ১৯৩৯ ব্রীষ্টান্দে দিরিয়ার জাতীয় সরকার পদত্যাগ করিপেন। এই স্বেশ্বে ফরাদী সরকার পুন্রায় দিরিয়ার জাতীয় সরকার পদত্যাগ করিপেন। এই স্বেশ্বে

ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম হুই বংদর দিরিয়া ও লেবাননে ফরাদী শাদন প্রচলিত রহিল। হিট্লারের হস্তে ক্রান্সের পরাজয়ের পর ১৯৪১ জ্রীষ্টাম্বে মিত্রশঙ্গের পর ১৯৪১ জ্রীষ্টাম্বে মিত্রশঙ্গের পর ১৯৪১ জ্রীষ্টাম্বে মিত্রশঙ্গের পর ১৯৪১ জ্রীষ্টাম্বে মিরিয়া ও লেবানন দখল করিল। ঐ বংদ্ধেই দিরিয়া ও লেবাননকে ব্যাধীন বিজয়া বিশ্বয়া ও লেবাননকে স্বাধীন বিজয়া ঘোষণা করা হইল।

মিশর (Egypt): [আদি সভ্যতার অগ্যতম কেন্দ্রখন মিশর দীর্ঘ তিন
হাজার বংশরেরও অধিককাল ফ্যারাওদের অধীনে ছিল। ক্রমে ক্রমে জিশটি
ফ্যারাও বংশ মিশরে রাজ্ত করিয়া ৫২১ আইপ্রান্ধে পার্যের অধীন হয়। পারানক
প্রাাদ্রান্ধ আমরেও মিশরে ফ্যারাও বংশই রাজ্ত করিতেন। ৩৩২ আইগন্ধে
পার্যের আমরেও মিশরে ফ্যারাও বংশই রাজ্ত করিতেন। ৩৩২ আইগন্ধে
পার্যেক প্রাাদ গ্রের অবসান ঘণ্ডাইয়া গ্রীক বীর আলেকজাঙার
প্রকাশ
মিশর দ্রল করেন। তিনি মিশর দেশে আলেকজাঙারের মৃত্যুর পর উত্থর
ক্রমণ গ্রেক অবত্য উলেমি মিশরের অধিকারপ্রাপ্র হন। উলেমির বংশ রাণী

ক্লি ওপাটার মৃত্যুর সঙ্গে দক্ষে (৩০ খ্রী: পৃ:) লুপু হয়। ক্লিওপাটার মৃত্যুর সময় হইতে মিশর রোমান সামাজাভুক্ত হয়। প্রথমে রোমান সামাজ্য এবং পরে বাইজান্টাইন বা পূর্ব-রোমান সামাজ্যের অধীনে মিশর দেশ দীর্ঘকাল থাকে এবং ৬৪০ খ্রীষ্টাব্বে আরব জাত্তির অধিকারে আদে। আরবদের অধীনে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্ব পরিও থাকিবার পর মিশর এ বংসর তুকা স্থলতান দেলিম কর্তৃক বিজিত হয়। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্ব হইতে বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মিশর আইনত তুরস্ক সামাজাভুক্ত দেশ বলিয়াই বিবেচিত ইইত। প্রকৃত শাসনব্যাপারে অবশ্ব এই দীর্ঘকালের মদ্যে নানাপ্রকার পরিশ্বিতির মধ্য দিয়া মিশরকে ঘাইতে ইইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৯৮) নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বিটিশ-ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যে মিশর জয় করেন। পিরামিডের মৃত্তে মিশর জয় করিলেও ১৮০১ बीहोटस रेश-जुकी युगावाहिनी मिलत इरेटि कवानी ফ্রাসী-অধিকৃত মিশ্র আধিপত্যের অবদান ঘটায়। আলবানিয়াবাদী এক চুধ্ব ( 2946-36-5) দামবিক নেভা মোহম্মদ আলি ফরাদী অধীনতা হইতে মিশর দেশকে মৃক্ত করিতে তুরস্ক সরকারকে সাহায্য করেন। ইহা ভিন্ন তিনি মিশরের আভান্তরীণ গোলঘোগেও তুকী স্থলভানের স্বার্থ রক্ষা করেন। মোহপ্রদ আলি ফলে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকেই তুকী স্থলভান মিশরের পাশা মিশৱের পাশা নিযুক্ত (Viceroy) পদে নিযুক্ত করেন। মোহমাণ আলি মামলুক নামক এক শ্রেণীর বিদেশী ক্রীভদাদ-সন্তুত্ত সম্প্রেশায়ের প্রস্কৃত্য ও অত্যাচার ইইতে মিশর দেশকে রক্ষা করেন। মোংখদ মালির পুত্র ইতাহিম পাশা আরবের ওহাবি বংশের নিকট ২ইতে বছত্বনে জয় করেন। ইহা ভিন্ন ১৮২০ খ্রীষ্টাজে তিনি হাদান ভয় করেন এবং রু-নাইল নদীর ভারস্থ দেনার ( Sonnar ) নামক স্থান পর্যন্ত নিজ দৈল গোভায়েন করেন। ১৮২৪ প্রাথাকে তৃকী প্রভানকে মিশব-ডুকী বন্দ श्रीक च दोन छ। आ स्मान भग्रत छिनि माहाया मान करवन। কি ও ইছার কিছুকালের মধ্যেই মোহখন আবির ধৃতি ভ তুকী প্রস্তানের মনোমালিও तिया तिया। এই एटड यिनव इनी युक्त वावस कहेत्त त्याक्षण वातिव भुद्र हेदाविय পাশে। প্রাবেষ্ট্রেন, নিরিয়া, এশিরা মাইনর প্রভৃতি তুর্ক ন ঘাজাভুক স্থানসমূহ দ্ৰত কৰিছা কৰ্ণটাৰ্টনোপ্ৰের সমূৰে উপশ্বিত হটালেন। এই দময়ে ইভৱে।পীয় শ জনগেঁর মধাস্বভায় মোহমান মালি নিবিয়া, পালেন্টাইন, মানাটোলিয়া প্রভৃতি ম্বান লাগ কবিলেন। কিন্তু এই দক্ত ভান ভাগে কবিলেও ১৮৬১ এইংমে তুকী

স্থাতান মোংখন আলিকে বংশপরশপরায় মিশরের শাসনাবীকার দ'ন করিলেন; ইং। ভিন তাঁহাকে নিউবিয়া, দেনার, দাংফুর ও কর্ডোফান্ প্রভৃতি কংগ্রুটি খানেরও গ্রুগর নিযুক্ত করা হইল।

মোংশাদের দীর্ঘ ৪৪ বংশরের রাজহকালে (১০০৫—'৪৯), অ ধুনিক মিশরের গোড়াশন্তন হইয়াছিল। শাসনভান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নর্থনের ছারা মোণমান মিশর দেশকে একটি প্রগতিশাল রাজ্যে পরিণত করেন। স্থাক্ষ সামারিক বাহিনী, মেডিক্যাল স্থাল, টেক্নিক্যাল স্থাল, বন্দর, নৌ-নির্মাণকেন্দ্র প্রভৃতি গঠন করিয়া তিনি মিশর দেশের সর্বাক্ষাণ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার আমনেই মিশরে লখা আলম্ক তুলার (Long-staple cotton) চার আরম্ভ হয় এবং সেচকার্যের স্থবিধার জন্ম কাইরো বাধ (Cairo Barrage) নির্মিত হয়।

মোহম্মদ আলির পর যথাক্রমে প্রথম আকাস্ (১৮৪৯—'৫৪), দৈয়দ (১৮১৪— '৬০) ও ইস্মাইল (১৮৬০—'৭০) মিশরের পাশা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সৈয়দের শাদনকালেই স্থমেজ থাল থনন শুরু হয় এবং ইস্মাইলের অংমলে তাহা শেষ হয় (১৮৬৯)। ইস্মাইল ১৮৬৭ থ্রীষ্টাব্দে তুকী স্থলতানের নিকট হইতে 'থেণিত্' (Khodivo)উপাধি প্রাপ্ত হন।

খেদিভ ইস্মাইল তাঁহার পিতামহ মোহম্মদ আলির পদাক অম্পর্ব করিয়া
পেশের উন্তিম্পক কার্যাদি শুরু করিলেন। তিনি ভাক-বিভাগ, শুরু-বাবস্থা,
রেলপথ, বন্দর, ইক্ষ্চাষ প্রভৃতির উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তাঁহার বাক্তিগত
িশরের মর্থনৈতিক অমিতব্যমিতা, রাজ্যবিস্তার-নীতি প্রভৃতির ফলে তিনি দিন
বি হয়: ২ল দরাদী দিনই কণগ্রস্ত হইতে থ'কিলেন। অবশেবে এক আর্থিক সফট
ক্রিয়াছিলেন। উপ্রতি হইল। ইংলগু ও ফ্রান্স হইতে ইস্মাইল ঝণ গ্রহণ
করিয়াছিলেন। উত্তি দেশ নিজ নিজ স্থাধ রক্ষাধ মিশরের আভ্যন্তরীণ শাসনের
ভাব এক নিরন্ত্রন ব্যবস্থা স্থাপন করিল। মিশরীয় সরকার ইঙ্গ-করাদী বৈত্ত

পরবর্তী পাশা ভাওফিক্-এর অমেলে আহ্মদ আরবী পাশা নামে একজন দেশ-প্রেমিক দেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করেন। এই প্রে ১৮৮২ বার্থাকে বিটিশনৈক কায়রো দখল করে। ঐ দমগ্ন হইতেই মিশরে ব্রিটিশ দামরিক শাসন স্থাপিত হয়। লর্ড ক্রোমার ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ এক্ষেণ্ট ও কন্যাল-জেনারেল . ঐ সময়ে মাহাদি নামে একজন নেতার অধীনে স্থদান মিশরের অকর্মণ্য শাসনের विकास विद्यार धायना करता ১৮৮० बीरोस्स विद्यार जागर লর্ড ক্রোমারের অর্থ-वार्षिक इटेया পड़िला छानारवन गर्डनरक विरमार प्रमानव कार्य নৈতিক পুনক্তজ বনের निमुक्त कदा द्या अन्तर औहोत्स भर्डन थाहे भ- अक्टरम कदित्न (581 মাহাদির দেনাবাহিনী তাঁহাকে অবক্ত করিয়া খার্ট্ম দুখল করে এবং গর্ডন স্বয়ং ও তাঁহার দেনাবাহিনীর বহু সংখ্যক লোক প্রাণ হারান। কাইরো হুইতে গ্রহ্মকে সামবিক সহায়তা পাঠাইতে বিলয় হওয়ার ফলেই এইরূপ ঘটিলাছিল। পরবর্তী তের বংদর মাহাদি স্বাধীনভাবে স্থানে রাজত করেন । পর্ডনের হতা। ১০ ৯৬- '৯৮ এটিামে স্থদান পুনরায় মিশরের অধিকারে আদে এবং ফুদানের উপর ইক্স-মিশরীয় যুগা শাদন স্থাপিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীগান্দে ফ্রান্স ফ্যালোডা নামক স্থানটি দথল করে। এই স্থানটি ব্রিটিশ আওতার মধ্যে অবস্থিত हिन वित्या अहे वालाव नहेया काम 8 हे: नट छव मत्मा पृक्त धाव मामब हहेया छिट । व्यवस्थि कत्रामो देमना कारनाषा इहेरन अन्माति व इहेरन ১२०९ 'क्याटमाखा' मरवर्ष ৰীষ্টাবে ফ্রান্স ও ইংল্ডের মধ্যে এক মিছতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চক্তি অমুদারে ফ্রান্সও মিশরের উপর ব্রিটেশ অবিকার খাঁকার করিয়া নয় এবং ব্রিটেনও মরকোর উপর ফরাদী প্রাধান্ত স্বীকার করে। এ বংদর মিশরের উপর হইতে বিদেশী অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত হয়।

লঠ কোমারের দক্ষভার কলে মিশরের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূর হওয়ার দক্ষে দক্ষে মিশরীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আকাজ্ঞা অভাবতেই দেখা দিল। মুস্তাফা কামিল নামে একজন নেতার নাম এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে কোমার অবদর প্রহণ করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে কোমার অবদর প্রহণ করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে কোমার অবদর প্রহণ করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে সর্ক্রিট্র অধিকার লাভ করেনার করিছেন। উল্লেখযোগ্য করেন করিয়ালের মাননবার প্রায় করেন প্রহণ করেন। করিছেন করিয়ালের করেন করিয়া ইতার ক্ষমতা করেন পরিমাণের বৃদ্ধি করেন।

প্রথম বিষয়ুরে তুর্ত্ত ইংল্ডের বিপক্ষে যুদ্ধে যোগদ'নকরিলে ত্রিটেন মিশব

দেশকে ব্রিটিশ 'সংব্রক্ষিত দেশ'। l'rotectorate) বুলিয়া গোষণা করে। প্রধানত ক্ষেত্র থালের নিরাপতা বিধানের উক্চেক্টেই এইরপ করা अपन वियम् : মিশর প্রিটা সংগলিত ত্ইয়াছিল। মুদ্ধের শেষ দিকে মিশরের জাতীয়তাবাদী দল দেশ বলিয়া ঘোষিত প্রয়াক দ ( Wafdists ) মিশবের স্বাধীনভার প্রশ্ন আন্তর্গতিক শান্তি-মামলনের সমুখে উত্থাপন করিতে চাহিলে বলপূর্বক ভাষ্টিগকে বাধা দেওয়া হইল। 'এয়াক্দ' দলের নেতা লগ্লুল পাশা কাইবোতে অব্দিত বিটেশ প্রতিনিধি-বর্গের সহিত এই বিষয়ে সাফল্য লাভ কবিতে সমর্থ না হইয়া সরাস্ত্রি শাস্তি-সংখলনে একটি প্রতিনিধিদলসহ উপদ্বিত হইবেন দ্বির করিলেন। ব্রিটিশ ধরকার জগানুস পাশা ও তাঁহার তিমন্তম প্রধান অত্তরকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং মানীয়ে আবদ করিয়া র:থিলেন। ফলে, সমগ্র মিশর দেশে এক ব্যাপক বিউশ-বিতে ধী আন্দেশনন শুক হইল। ব্রিটিশ সরকার দ্মননীতি অভুসরণ করিয়া এই 'अब्रोक म मानव জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিকোভ প্রদর্শন বহু করিবেন। জাতীয়তাবাদী অল্লকাল পরেই লা এলেন্বি মিশরের হাই কমিশনার নিযুক্ত वादिनानन হইয়া আদিলে জগলুল পাশা ও তাঁহার অম্ভর দিগকে মৃতি দেওয়া

হইল। জগ্লুল পাশা ও তাঁহার সহচরগণ প্যারিদে গমন করিলেন, কিন্তু প্যারিদ সম্মেলনে তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিবার কোন স্থোগ তাঁহারা পাইলেন না। ইহার ফলেও মিশরে এক দারুল বিক্লোভের ফ্রন্ত ইইল। ব্রিটিশ সরকার এইবার বাধ্য হইগাই মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনার জন্ত একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। লর্ড মিল্নার (Lord Milner) ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি।

লড মিল্নার মিশন আলাপ-আলোচনার পরও কোন নির্দিষ্ট দিরুদ্ধে উপনীত হইতে পারিলেন না। ১৯২১ গ্রীষ্টাব্দে মিশরের প্রধানমন্ত্রী আদ্দি যগন পাশাকে ব্রিটিশ সন্তকার আমন্ত্রণ জানাইলেন। এইবারও আলাপ-আলোচনার পর কোন শ্বির সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া সম্ভব হইল না। আদ্দি মিশরে ফিরিয়া আদিয়া প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। ইহার ফলে পুনরায় মিশরে

ইত-নিশ্রাব দমতা
এক আন্দোলন শুরু হইল। জগ্লুল পাশা ও তাহার
সমাধানের চেটা বার্থ
সহকারী পাচজন নেতাকে দেশ হইতে অক্সত্র নির্বাপনে প্রেরণ

করা হইল।

১৯২২ গ্রিটালে ব্রিটিশ সরকার মিশ্রের জাতীয়তাবাদী অ'লেল্ন দমন করিতে

না পারিয়া এক ঘে'বনার ছারা মিশরের উপর হইতে ব্রিটিশ 'দংরক্ষণ' (Protectorate) এর অবদান করিলেন। সামরিক আইন উচাইয়া দেওয়া হটল, কিন্তু স্থলান ও মিশ্বের সামরিক নিরাপত্তা, মিশ্রত্থ গ্লিশতের উপর চইতে বিদেশাদের স্বার্থ প্রভৃতির রক্ষার ভার ব্রিটিশদের হস্তেই রাথা ব্রিটিশ সংক্রমণের इटेन। २२२२ औटेस्बर २०३ मार्ड यन जान जुपान Sultan অবসান-কুগাণ Fuad ) মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। পর বংসর মিশরের রাজপদে खिषिष्ठित (३२:२) মিশরে এক ন্তন শাসনতম চাল করা হইল ৷ ন্তন শাসনতম অস্থায়ী (ঐ বৎসরই, ১৯২০) সাধারণ নির্বাচন অস্তটিত চইল ! পালামেটে জগ্লুৰ পাশাব নেতৃত্বে ওয়াক্দ দৰ্হ সংখ্যাগবিষ্ঠতা লাভ কৰিল : জগ্ৰুৰ পাশা প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করিপেন এবং সঙ্গে সংক্ষ ইংলতের প্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী ব্যামদে ম্যাক্টোনাল্ডের স্থিত সাক্ষাংভাবে আল্প-স্থালোচনার ক্লাভীয়ভাগাদী আলা-জন্ম ন্ত্রে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি ল্ডন চইণ্ড আক (কা: বিটিশ অকৃতকার্য হট্যা ফিরিয়া আদিলে মিশরে এক গেল্যোগের সর্কাবের সহিত্ स्थि एडेन। এই সময়ে समार्ग विधिम शवर्षन-एकमार्टन আপদের বার্থ চেষ্টা শাব নী স্টাক (Sir Lee Stack) ও মিশ্রীয় সেন্বাহিনীর দদার্কে কাইবোর রাজপথে হত্যা করা হইল। ফলে, পরবভী কয়েক বংসর মিশরের রাজনৈতিক অবস্থা অভাস্ত বিশক্তনক হইয়া উঠিল। . ১২৭ খ্রীষ্টান্দে ছগ বল পাশার মুড়া হইবে নাভাস পাশা প্রধানমন্ত্রী হইবেন। কিন্তু বাজা ক্রাদের সহিত উচ্চাব ম ভানৈকা চওয়ায় কয়েক মানের মধ্যে রাজা ভাঁচাকে পদচাত কবিলেন এবং মিশরীয় भागन उद्य प्रशिष्ट वाधिदलन । १२२२ औहेट्स न्डन निवाहत नाहाम भामा भूनदाम ক্ষমতা লাভ কবিলেন। তিনি শাসন হন্ত পুনংখাপন কবিলেন এবং বাদক্ষমতা হাস কবিবার উদ্দেশ্তে আইন পাদ কবিবেন। রাজা অবতা এই আইন অভযোগন कदिर्दान ना। करन, न'ठ'न श्रामा भम्खान कदिर्दानन। ১৯৩५ बेहेरास भन्न বুজো নিজ সমর্থক প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধি পাশার স্প্রহাতা শাসন চলোইলেন। ১২০৬ ইংগ্ৰে নতোদ পাশা পুনবার মন্ত্রি বাভ কবিয়া পুর্বকার শাস্নান্ত্র পুনা-ভাপন কবিলেন। ইতিমধ্যে ইক-মিবটার দ্যালার স্থাপানের शिलाहर माचावरी? (डेडी डिलिडिडिन) किंद्र ३२२१ ६ ३३२४ खेश पर हेस्य Riggin (इक्टेंचे दिसन वरेश्वित। ১৯৩५ ब्रेडेंट्स अव्यास नामाय चापाल कृतिश्वाद (5हे: 5लिन, किन्न लाकारात्व श्वाद रकान कन रहेल मा।

১৯৩৪-'৩৬ প্রিষ্টান্তে মুলোলিনি কর্তৃক অংবিদিনিয়া দথল ব্রিটিশ সরকারের ভীতির कार्य दहेशा माँ जाहेशाहिल। उत्तर् के वरमदहे (১৯৩৬) ইজ-মিশ্রীয় চ্ভি শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও মিশরের মধ্যে এক চক্তি স্বাক্ষরিত হয় , এই (2256) চুক্তি অনুসারে মিশরে ব্রিটিশের সামবিক শাসনের সমাপ্তি ৰউ রিও চুক্তি (১৯০৭) ঘটে, কেবলমাত্র স্তয়েজ খাল অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈল বাথিবার অধিকার স্বীকৃত इस्। ১৯৩१ बीहारम मचे विष्ठ (Mantreux) इकि चादा जििम ७ ज्ञानदानक विष्ममात्मक विष्ठादानक विराम क्याला भिन्द्रत लीश-खर-প্রভৃতি পরিত্যক্ত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মিশর ক্তাশন্সের সদক্তপদ 8175 লীগ্-অব-লাশন্দের সদস্পদ লাভ করে।

১৯৩৭ এটিাজেই বাজা ফুয়াদের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার নাবালক পুত্র কাকক্
কাকক্-এর সিংহাসন থিশাবের রাজা হন। ১৯৩৯ এটিাজে দিতীয় বিখ্যুদ্ধ শুক্
শান্ত হল্প ১৯৩৬ এটিাজের ইঞ্জ-মিশারীয় চুক্তি কার্যকরী করা সম্ভব
হয় নাই।

পারস্থ বা ইরান (Persia or Iran): থনিজ তৈল-সম্পদে সম্পদশাসী
পারস্থেদশ বিংশ শভাষীর প্রথম হইতেই বিদেশী স্বার্থপরতার কেন্দ্রপুলে পরিণত
হয়। বিটেন ও রানিয়া পারস্থের প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মাৎ
রানিয়া ওইলেও
করিবার উদ্দেশ্তে পারস্কিক অর্থাৎ ইরানীদের মধ্যে পরস্পরকরিবার উদ্দেশ্তে পারস্কিক অর্থাৎ ইরানীদের মধ্যে পরস্পরকরিবার উদ্দেশ্তে পারস্কিক বিবাদ মিটাইয়া ফেলে। ঐ
বংসর ইল-ক্ল চুক্তি বাবা পারস্তের উত্তর অংশ রানিয়ার প্রভাবাধীন (under the ophere of influence) বলিয়া স্বীকৃত হয়। পারস্ত উপসাগর ও দক্ষিণ-প্রাংশে
বিটিশ প্রাধান্ত বিরাপত্তার দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল। স্ক্তরাং বানিয়া ও
বিটেনের সামাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল। স্ক্তরাং বানিয়া ও
বিটেনের সামাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল। স্ক্তরাং বানিয়া ও
বিটেনের সামাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল। স্ক্রয়ং বানিয়া ও

ইরানীদের জাতীয় মধানা ইক-কুশ-নীভির ফলে কুর হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এক ব্যাপক জাতীয়ভাবাদী আন্দোলন গুরু হয়। এই কুরে প্রথমে পারপ্রের শাহ্কে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র স্থাপনে বাধ্য করা হয় এবং ১৯০৮ প্রাষ্টাব্যে এক বিপ্লবের স্থাপি হয়। এই স্থ্যোগে ক্ল দেনাবাহিনী পারস্তের উত্তরংশে ইরানী ছাভীয়তাবাদ: সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া লয়। এমন কি পারস্তের অর্থ নৈতিক রাশিয়া কর্ত্ব পারস্তের প্রক্তজীবনের কার্যে ক্লগণ বাধা দান করে। তাহাদের চাপে পারস্ত সরকার নিজ অর্থ নৈতিক উপদেষ্টাকে পদ্যুত করিতে বাধ্য হন। তিনি ছিলেন একজন আমেরিকাবাদী অর্থনীতিক।

এইভাবে বিদেশী স্বার্থপরভার বিষময় ফল যথন ইরানীরা ভোগ করিতেছে তথন
শুক্ষ হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। কশ-তৃকী-ব্রিটিশ দেনাবাহিনী পারশ্রের স্বাধীনতা ও
প্রশান বিশ্বযুদ্ধ:
রেলাথান পহলভির
বলপূর্বক শাসনক্ষনতা গ্রহণ
হইয়া পড়িলেন। ইহু ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবদানে প্রত্যা করিছে স্ক্রাফার
বিদেশীদের হাত হইতে দেশ ও দেশবাদীকে কফা করিছে স্ক্রাফার
হইয়া পড়িলেন। ইহু ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবদানে প্রত্যা হার হার
বিশ্বের প্রত্যা করিছে স্ক্রাফার করিলে কর্ত্র প্রার্থিক পরিণত হইবার জন্ত
একটি চুক্তি সম্পাদন করিছে স্ক্রাফার হইলেন। জা শীরভাবেশে উর্ক্ত পার দিকগল
সরকারের এই স্বাস্থাতী নীতির বিক্রেস স্ক্রেক্তর করিল। ১৯২১ খাই স্ক্রেক্তাথান প্রভাগন প্রভাভি নামক একজন স্মেরিক নেতা বলপুনক

বেজাখান পহ্লভি নামক একজন সংযাবক নেতা বলপুনক
ক্ষেণ্য স্বকারকে পদচ্চি করিয়া এক জাতীয়তাবালী সরকার
ভাহপদ অধিন্তি
সঠন করিলেন। ১৯২০ ঐতিক্ষে প্রেনিক 'মজলিদ' 'মণ্ডাং পালামেন্ট বেজাখানকে পারজোর সিংহাসনে স্থাপন করিল। তিনি বেজাশাহ্পত্লাভ উপাধি ধারণ করিয়া পারস্তোর বাজপদ গ্রহণ করিলেন।

বেজাশাহ্ ছিলেন একজন স্থদক শাসক এবং ক্ষমতাশালী সেনানায়ক। দেশ

ও দেশবাসীর উন্নতিসাধন করা-ই ছিল তাহার শাসনের
কেলাণাতের শাসনে
অনকলাণে-সাধন
কল্যাণকর কার্মের ছারা তাহার ক্ষমতালাতের সাধিকতা প্রমান
ক্রিছাছিলেন।

ভিনি প্রথমে পারস্কার্থাকে ঐকানক ক্রিরেন। তারপর বিভিন্ন স্থাপের স্বায়ান্তশাসনের অধিকার থর্ব কার্যা বিনি একনক্রিক শ্রেন্থার প্রচাত ক্রিলেন। বিনেশ্য প্রভারনুক্ত হচ্চার জানত্যা বিনেশ্যনের যাবনা হয়ে গাড়ার তিনি বহু করিয়া দিলেন। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিকল্প তিনি বিদেশী আইন
নীতিকদের স্থিয়ো গ্রহণ করিলেন। এগংলো-পার্দিয়ান অয়েল কোম্পানীকে তিনি
নূতন পর্যে চুক্তি সম্পাদনে বাধা করিলেন। পরিবহনের স্থবিধা-বৃদ্ধির জন্ত রাজ্যা
ত রেলপ্র তিনি প্রস্তুত করাইলেন এবং দেশরক্ষার্থে সামরিক
লেজ প্রতি বৃদ্ধি করিলেন। একটি নৌবাহিনীও তিনি সঠন করিলেন।
স্মাত্তে নার্মাজানির মর্যাদার্থিন, রাজনৈতকক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা স্থাপন, শিক্ষা ও
আক্রের উন্নতি প্রভৃতি নানা কিছু স্থান করিয়া তিনি দেশে এক নবষ্ণের স্তনা
করিলেন। কেশ্বাসার মনে অদেশপ্রীতি মাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই চেইওে তিনি
ক্রিয়াভিলেন। ১৯০৫ গ্রীষ্টাম্মে পারেশ্বা নামের পরিবতে ইরানী জাতির নামের সহিত
স্থানজ্য বিধান করিয়া দেশের নামকরণ করা হইল 'ইরান'।

বিতীয় বিশ্বন্দের সময় রেজাশাহ্ জার্মান-প্রীতি প্রদর্শন করিলে ইক্সকশ সৈতা
হিতীয় বিশ্বন্ধ ইবানে প্রবেশ করিয়া থনিজ তৈলের উৎপাদনকেন্দ্রগুলি দথল
রেজালাহের শুহাাগ করিল। অবশেষে ১৯৪১ প্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতির চাপে রেজাশাহ্
(১৯৪১)
নিজ পুত্র মোহম্মদ রেজার পক্ষে সিংহাদন ত্যাগ করিলে এই

পরিশ্বিতির অবসান ঘটে।

## একাদশ অধ্যায়

## মুদুর প্রাচ্য

( The Far East )

জাপানের অভ্যুত্থান (Rise of Japan) ঃ ১৮৬৭ বাইন্দে জাপানের জাতীয়-বিপ্লবের অধশতানীর মধ্যে জন্পান আভান্তরান্দ্রের উন্নত্ত ও অপ্রগতিকক্ষেরে এক শক্তিশালী রাই হিসাবে আয়প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ ইইল। ১৮৯৪-৯৫ ব্রীষ্টান্দে চীন-জাপানের বৃদ্ধে চীনের জায় বিশাল দেশের উপর জাপানের জয়লাভ, ১৯০২ ব্রীষ্টান্দে ব্রিটেনের মির্লালাভ এবং ১৯০৪-৫ ব্রীষ্টান্দে কশ-জাপানী বৃদ্ধে রাশিয়ার বিক্রমে দাকলা জাপানকে স্বদ্ধ প্রান্তার বার্ত্তার পরিণত করিল। পৃথিবীর বার্ত্তার সাক্ষারার বিরুদ্ধে নাকলা জাপানকে স্বদ্ধ প্রান্তারালী বার্ত্তার পরিণতে জাপান নিজ আসন মর্যালার সহিত গ্রহণে সমর্থ হইল। এই ফ্রন্ত অগ্রগতি এবং উত্তরোক্র দাকলা জাপানবাদীদের মনে যেমন এক অভ্তপূর্ব আত্মপ্রতার স্বন্ধী করিল তেমনি জাপানকে দামাভাবাদী মনোবৃত্তিসম্পন্ন করিয়া তৃদ্ধিল। চীনফেশের বিক্রমে জাপান এক অন্তার্ম্পক প্রদার-নীতি অবলম্বন করিল।

জাপানী সাজাভ্যবাদ (Japanese Imperialism) ঃ প্রথম বিশ্বন্ত জাপানের সামাজ্যবাদী আশা-অক্ষেক্তা চরিত্রার্থ করিবরে ক্রেয়াগ দ্বন্থ করিবর ক্রেয়াগ দ্বন্ধ করিবর জাপানের সামাজ্যবাদী আশা-অক্ষেক্তা চরিত্রার্থ করিবর ক্রেয়াগ দ্বন্ধ নিজ স্বার্থদিন্তির উদ্দেক্তে জার্মানির বিকল্পে মিত্রশক্তির গণে যোগদান করিয়া চীনদেশে অবস্থিত জার্মানি অধিকৃত মঞ্জল লাভ্যবি সালিত্বং, কিয়াও-চাও প্রভাত দ্বন্ধ করিয়া গাইন। এই ভাবে সামাজ্য-গ্রামানিক্সা আরও বৃদ্ধি প্রত্বের ১৯১২ রাষ্ট্রাক্ত জাপান চীনদেশের নিক্ত 'এক্শ দাবি' (Twenty-one Demands স্থলিত এক চর্মপ্র প্রেরণ করিব। এই দক্তা দাবি মান্যা লওয়া চাইরে কিনা দেবিসারে চ্ডান্ত নিজান্তে উপনীত চাইবর অল্প চীনদেশকে মার আন্তর্ভাতিৰ ঘন্টার সময় দেওয়া হত্তর।

এই 'একুশ দানি' পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে ছিল দান্টে; অফাবে আপানী প্রাধ্যে ত্বাপন-সংক্রান্ত ন'ব, 'ব হুল্য ভাগে ভিল বটিইছে'লিয়া ও মাধ্যবিহা সংক্রান্ত দাবি, তৃতীয় ভাগে ছিল চীনদেশ হইতে কয়লা ও লৌহশিল্ল-দংক্রান্ত ফ্যোগ-স্বিধার দাবি, চতুর্ব ভাগে চীনদেশে নিজ বন্দর, 'এর্শ পবি'

(Twenty-one Demands)

তাগ কবিবে না এই দাবি করা হইয়াছিল, এবং পঞ্চম ভাগে ফ্কিন (Fukein) অঞ্চলে চীনা শাসনকার্য পরিচালনার জাপনে পরামর্শদিভো নিয়োগ, জাপান হইতে সামরিক অল্পন্ত কয় এবং জাপানকে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক স্থ্যোগ-স্বিধা দান প্রস্তৃতি দাবি করা হইয়াছিল।

আমেরিকা ও অপরাপর শক্তিবর্গ জাপানের এই 'এক্শ দাবি' ভাগাদের নিজ দিত প্রথম বিশব্দে নিজ প্রাথর দিক হইতে বিচাব করিয়া সমর্থন করিল না। কিন্তু প্রথম বিশব্দে নিজ থাকায় জাপানকে দৃঢ় ভাবে বাধাদান করাও ভাগাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। ত্বল চীন দরকার বাধা হইয়াই 'এক্শ দাবির' অধিকাংশ ই (বোলটি) স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবলমাত্র যে সকল শর্ভ স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবলমাত্র যে সকল শর্ভ স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষ্ম হওয়ার আশকা ছিল দেওলি দাবির অধিকাংশ প্রভাগোন করা হইল। জাপান দক্ষিণ-মাঞ্বিয়া ও মঙ্গোলিয়ার করেকওলি বিশেষ অধিকার লাভ করিল। ইলা ছাড়া রেলপথ প্রভাত করিবার, চীনদেশকে ঝণ দিবার নানাপ্রকার অর্থ নৈতিক স্বযোগও লাভ করিল। দক্ষিণ-মাঞ্বিয়া এবং কিরিণ চাংচুং রেলপথ প্রভৃতি ১০ বংসর পর্যন্ত দথলে রাথিবার অধিকারও জাপান লাভ করিল।

'একুশ দাবি' সামাজ্যবাদী মনোবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ সন্দেহ নাই। তুর্বন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের স্বার্থণর বিস্তার-নীতি নৈতিকভাবর্জিত ছিল বটে, কিন্তু এই দাবির মধ্যে এশিরায় ইওরোপীয় সাম্রাজ্ঞাবাদের বিস্তৃতি 'কেশ দাবি'— প্রতিহত করিবার চেষ্টা পরিস্কিত হয়। 'একুশ দাবি'র চতুর্ব ও পর্যার মন্মে-নীতি' প্রফম ভাগের শর্ভগুলিকে চীনদেশের বন্দর, প্রণালী, অর্থ নৈতিক স্থাোগ প্রভৃতি ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যাহাতে আত্মশাৎ করিতে না পারে, সেই নীজিও পরিস্কিত হয়। এই করেণে 'একুশ দাবি'কে 'এশিরার মন্মে-নীতি' ( Asiatic শ্রেকাতে চিত্রালাক) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

প্রথম বিখ্যুক্তের সংকটজনক মৃহর্তে যখন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট জাপানী সংহায়া অভান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তথন আমেরিকা ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ চীনদেশের নিরাপত্তা-নীতি অগ্রাহ্ম করিয়া জাপানের 'একুশ দাবি'
সমর্থন করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। মৃত্তশেষে প্যারিদ শান্তিপাারিদ শান্তি-সন্দেলনে
সন্দেলনে পরাজিত জার্মানির অধীনে চীনের যে দকল আন ছিল
তাহা চীনদেশ প্রভার্পণ দাবি করিলে জাপান উহা অগ্রাহ্য
করিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানের গ্রাদ হইতে চীনকে রক্ষা করিবার কোন
কার্যকরী পদ্বা গ্রহণ করিল না। ফলে, চীনা প্রতিনিধি শ্রাহত্তে প্যারিদ সন্দেলন
ইইতে ফিরিয়া জাসিলেন।

১৯২১ খ্রাষ্ট্রাম্মে বৃহৎ দেশগুলির নৌ-শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের মন্ত এবং প্রশাস্ত মহাসাগর অঞ্চলে বিভিন্ন শক্তিবর্গের পরশার স্বার্থ-সংক্রান্ত স্বন্ধের মীমাংসার জন্য ওয়া-শিংটনে এক কনলাবেন্দ আহত হয়। এই কনলাবেন্দে জাপান ব্রিটেন ও আমেবিকার নৌ-বলের ৬০ শতাংশ নৌবহর রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। লাপতেনর পকে ইচা অভিশয় স্বিধালনক হইয়াছিল সলেহ নাই। ইহা ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগ্র অঞ্লে কোন দেশই আর কোন বক্ষ নৃতন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিতে পারিবে ना चित्र दश्याय बहे व्यक्टन जानान-हे नर्वाधिक मकिमानी एएम পরিণত इहेल। খার্কিন সরকার আমেরিকার জাপানী শ্রমিকদের অবাধ প্রবেশ নিবিদ্ধ করিলে মার্কিন-আপানী বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সমরে আপান ইংল্ডের সহিত মিত্রতা-চ্ক্তি ত্বাক্ষর করিলে আমেরিকায় জাপানী শক্তির্থিতে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এই কারণে আমেরিকার অম্বরোধে ইছ-জাপানী চক্তির মেরাদ শেষ ওরাশিংটৰ কন্কারেল হইলে (১৯২১), উহা আর পুন:যাক্ষরিত হইগ না, ফলে, रेष-जामानी कृष्टिय जनमान घष्टिन। रेहाय भविष्ट विरहेन. नियमण, अभाव बारमितिका, क्रांम ६ मानारनय मर्था এक ठठुःनिक रेमची ठिक মহাসাগরীত অঞ্লের श्वाकति इहेन। अहे हिक बावा भवन्भव भवन्भदिव अभाग्र भहा-সমক্তার সমাধান माग्रीय अक्टलर अधिक्र होन बाक्य करिय ना धर धरे मकत होत-मा काम शांवणीय विवाह-विशः वाह युग्न कन्काद्यक्त भीभाः भिष्ठ ठहेरत विलग्न चीक्रक ठम । हीन मुम्लदक देवाक-यात नी कि योजा हम। होन-काल्यन याम नाहे : अकत লট্যা যে বন্ধ উপস্থিত ইট্যাছিল উলা সীনের সপকে মীমংদিত হয়। জাপান কিয়াও-চাও এবং শাল্টং-এর অপরাপর আর্মান অধিক্ত অঞ্চল চীনকে জিতাট্য। দিতে প্রতিক্ষত হয়। ইয়াপ ( Yap ) খাপ প্রয়া আংমেরিকার দ্ভিত জাল নেব विद्वास्थव भौभारभा ७ औ भगरत कदा इत।

ওয়ালিংটন কন্কারেজে জাপানকে শান্তং অঞ্জ চীন্দ্ৰেজে ভিতাইট নিডে হইয়াছিল এবং চীনদেশের অথওতা (Integrity of China) নীতি অনিয়া লইতে হইয়াছিল। প্রশাস্ত মহাদাগরীয় অঞ্লে দামরিক বাটি ইকালি তেতেই तृष्कि कवित्व ना अहे चौकृतित कत्न छालान अल स् प्रशास्ति है। वाशास्त्र श्रांशश अक्टन नर्वाएका विभिन्न मिक्कमानी (म्हाम भरिनाक ত্টগাছিল। অদ্ধ ভশিগতে জাপান এই প্রাধ্য়ে নিজ স্থান্তিং জর নিয়েগা করিয়াছিল।

১৯२० बोहेरिक मुखितीत मर्वज रव अर्थ रेमिनक अस्मिन स्वरं निया हिन हेडात करन ज्ञानारत वर्षति हैक वर्षात (ग'इनीय रहेशा छिति। भाकृति वर्षत ব্ধন কৰিয়া ভ্ৰাকাৰ প্ৰ'ক্ষভিক স্পান কাজে লাগাইয়া অৰ্ধনৈভিক সমস্তা স্মাধান

করিবার উদ্দেশ্যে জাপান মাঞ্রিয়া দথল কারতে মনত্ব করিল। জাপান কর্ত্তক বস্তুত, জাপানের ক্রমবর্ধমান জনসমাজের প্রসাবের একমাত্র মাকুরিয়া দখল मान हिन होता कांद्रण, ইতিপূর্বে ১৯২৫ बीहोस जिल्हेन (১৯৩১) : মাঞ্করো দিক্লাপুরে এক দামরিক খাটি স্থাপন করিবার ফলে দক্ষিণ-পর্ব তাবেদার রাজ্য গঠন এশিয়া অঞ্লে জাপানের অগ্রণতির পথ ক্ষ হইয়'ছিল।

चलावल्हे भाकृतिवाद छेनद बानात्वर मुक्षे निक्त। ১৯০১ बीहात्व हीत कृष्णिदर-छार ७ कमिछेनिन्छे एनव मध्या विराजन मान्नी इहेटन अवर वार्थ निकिक प्रवत्य प्रवास পৌছিলে ল্লাপান 'একুৰ দাবি'র ঘে-সক্র দাবি তথনও চীনদেশ হটতে আলাম ক্রা হয় নাই দেওলির দাবি পুনবায় উবাপন কবিল এবং দেই স্তাত্র মাকৃবিয়া দ্ধুল কবিয়া 'মাঞ্ক্য়ো' নামে এক তাঁবেদার বাজা গঠন কবিল: ১৯০১ প্রীয়ামে জাপান কর্তৃক মাণ্ডিয়া আক্রমণ ও অধিকার লীগ চুলিপত্তের প্রতিবোধী ছিল বলা বাহলা। লীগের সদক্ত হিসাবে এইরপ অ' কমণ इहेर्ड दिन्छ शांका कांशासन निष्कि कर्डना हिन्। हेहा छिन्न ১३२०-२১

জাপানের মাধ বিহা আ এমণ \_লীপ চ্লি-পত্ৰ ও ওয়ালিটেন

औहोट्स अग्रामिश्वेन कन्छाद्रास्य मानान हीत्वद मथडार मीडि স্পান্ধ জাপান নিজ প্রতিশ্রতি ভক্ত করিয়া যাণ্ডিয়া সংক্রমণ অভিগতি লক্ষৰ করিতে বিধাবোধ করিল না। লীগ-অব-ন্তঃশন্দের নিকট অংবেদন এবং একাধিক কমিটির মুপাবিশের মপেকা কারিয়াও

শেষ প্ৰাৰ চীনদেশ এই আন্তৰ্জাতিক সংঘ হইতে কোন স্হায়তা ল'তে স্মৰ্থ হইল না।

বাধা হলৈট চীনদেশ জাপানের দহিত টাংকু (Tangku) নামক শান্তি-চুক্তি বাক্ষর করিতে বাধা হইল। এই চুক্তির শর্তান্থয়ী জাপান টাংকু-এর লাভি-চুক্তি চীনের প্রাচীরের উদ্ভবদিকে অপসরণ করিতে খীকৃত হইল এবং চীন ঐ প্রাচীরের সংগগ্ন একখণ্ড ভূমি নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করিতে খীকার করিল।

মাঞ্বিয় দথল কবিবা জাপানের দান্তজ্যবাদী স্প্রা বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। কিম এ দ্যা হইতে জাপানী সামাজাবাদ এক নৃতন প্রা অনুদর্প করিয়া চলিল। নমগ্র স্বদর প্রাচা হইতে ইওবোপীয় শোষণের অবদান কবিয়া জাপান এশিগার অভিভাবকর ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইল। চীনদেশকে ইওরোপীয় শোষণমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জাপান চীনদেশের দ্বার পুনরায় লাপানী সামাজারার ইওরোপীয়দের নিকট ক্ষা করিতে সচেষ্ট ইইল। এই কারণে জাতীয়ভাবাদী নেতা চিয়াং-কাই-শেকের অপনারণ অপবিহার্য উৎসাহিত ছিল। বৈকাল হুদের পূর্বাঞ্চলে যে কল প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও বিনাশ করা প্রয়োভন ছিল। এইভাবে জাপানী সামাজাবাদ কার্যকরী 'ৰুতন পরিকল্পন্'— করিবার উদ্দেশ্যে জাপান তথাকথিত 'নুতন পরিকল্পনা' ( New काशानी मात्र जावात्वर Order) প্রস্তুত কবিল। ইওরোপীয় দামাজাবাদের পরিবর্তে নুত্ৰ বিশেষণ জাপানী দামাজাবাদের বিভারই ছিল জাপানের 'ন্তন পরিকলনা'ব মৃল উদ্দেশ্য।

এদিকে চানদেশে জাতীয়তাবাদের ক্রমবিস্তার চীনজাতিকে দেশরকা এবং
দেশকে বিদেশ শোষণ হইতে মূল কবিবার আদর্শে অন্ধ্রাণিত করিয়া তুলিতেছিল।
বিদেশ আক্রমণ প্রতিহত করিতে চীনে ক্য়োমিং-তাং ও কমিন্টার্ণ দল ঐক্যবন্ধ
চীনে জাত্যব্দী হইতে পশ্চান্পদ হইবে না বিধেচনা করিয়া জাপান জার্মানির
আন্দেশনন সভিত কমিন্টার্ণ-বিব্রোধী এক চ্লিক্ খাক্ষর কবিল। এইভাবে

হালিয়ার সন্থানা হস্তক্ষেপের আশ্বরার বিক্তমে শক্তি সঞ্চয় কবিয়া

জাপান চীনদেশ গ্রাস্কবিতে অগ্রস্ব হইল।

कालान-काभाग हिन्द

এতরল পবিভিন্তি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাকে জুলাই মাসে পিকিং-এর নিকটবর্তী এক প্রামে মাকোপোলো পূল' ( Marco Polo Bridge )-এর নিকটে চীনা ও জাপানী দৈক্তাদের মধ্যে এক খণ্ডবৃদ্ধ ঘটিলে দেই অজ্বাতে জাপান চীনদেশ আক্রমণ করিল। জাপানের অ'ক্রমণ প্রাভিহত করিবার উদ্দেশ্তে চীনের কমিউনিগ্রাল ভিরণ-কর্তাল কাপান বছাঁক চীন কাক্রমণ (১৯৩৭)
করিল : কিন্তু জাপানকে চীনের দিক্রিণ পূর্ব, অঞ্চল অধিকারে বাধা দান করা সভাব চইল না। চীনের উদ্ভব-পশ্তিম মঞ্চল অবত

বাধা দান করা দন্তব হইল না। চীনের উন্তর-পল্ডিম মঞ্চল অবল তথ্যন ও স্থানিতা বজায় রাথিয়া চলিল। কিন্তু চিন্তাং-কাই-লেক জালানীদের বিক্তি সূত্রে অংশগ্রহণকারী চীনা কমিউনিস্ট্ গণকে সন্দেহের চক্ষে লেখিতে অংবজ্ কমিউনিস্ট্ গণকে সন্দেহের চক্ষে লেখিতে অংবজ্ কমিউনিস্ট্-ক্রেমিং-ভাং ঐক্যা বিনাশপ্রাথ হল্ল। হণ্ডানিক ব্যানিক অংশ ভেগনও স্থানী ছিল উহা কমিউনিস্ট্ অধি চক্ষ্ প্রকাষ স্থাপন অঞ্চল এবং কুয়েমিং-ভাং বা জাভীয়ভাবদেশী দলের মধ্যো বিভক্ত ংইলে গেল। কমিউনিস্ট্-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল ইনান এবং কুয়েমিং-ভাং-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল ইনান এবং কুয়েমিং-ভাং-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল ইনান এবং ক্রেমিং-ভাং-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল ইনান এবং ক্রেমিং-ভাং-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল ক্রেমিং-ভাং-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল ক্রেমিং-

চীন (China): উনবিংশ শতাম্বীতে ফুদুর প্রাচ্যের সমস্তা ছিল প্রধানত তিনটি: (১) চীন ও জাপানে পাশ্চারা দেশওলির বাণিজা স্বার্থ বৃদ্ধির চেষ্টা, (২) চীন সামাজা-গ্রাদের প্রতিযোগিতা এবং চীন সামাজ্যের অধীনে বহুত্বান পাশ্চাত্তা দেশগুলি কর্তৃক অধিকার, (৩) পাশ্চাতা দেশগুলি কৰ্তৃক চীন ও জাপান হইতে অভি-বাষ্ট্ৰিক অধিকাৰ (Extra territorial rights) ভোগ। কিন্তু উনবিংশ শতাষীর শেষভাগে জাপান পাশ্চান্তা প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠে। পাশ্চান্তা বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, বালনীতি ও সামবিক জ্ঞান জাপান পূর্ণমাত্রায় লাভ কবিয়া পাশ্চান্তা দেশগুলির স্তায়ই এক দাঘাজাবাদী পরবাই-নীতি অবলম্বন করিল। ইওরোপীয় দেশগুলি যথন নিজ নিজ স্বিধামত होन्द्रम्भटक हिन्स् मुल्यामदन वांधा कविष्डिहिन, उथन जांभान याथहे मक्ति मक्त्र कविशा চীনদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণনীতি গ্রহণ করে। চীন-জাপান ধৃদ্ধ (১৮৯৪-৯৫) এবং কৃশ-জাপান মৃদ্ধ (১৯০৪-৫) জাপানের সামরিক শ্রেষ্ঠত প্রমাণ করিলে জাপানের সামাল্যবাদী স্পৃহা আরও বৃদ্ধি পাইল। ইহার পূর্বে ১৯০২ এটাবে ব্রিটেন কর্তৃক ভাপানের সহিত মিত্রতা স্থাপন জাপানের আন্তর্জাতিক মধাদাও বছগুণে বৃদ্ধি কবিয়াছিল। জাপানের সামাজ্যবাদী নীতির প্রয়োগস্থল ছিল চীন। ব্রিটেন, ক্ল দ, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশ ভিন্ন রাশিয়াও চীনদেশ গ্রাস কবিবার নীতি অসুদর্শ করিতেছিল। আমেরিকা প্রশান্ত মহাদাগরীয় অঞ্চলে নিজ স্বার্থ বজায় রাথিবার উদ্দেশে চান সাভাছে র ম্বেডি রক্ষা এবং চীমের হার দকল দেশের सिक्छे छेगुक दाधिताद सीकि असमदम करिए क्यित । धनिएक डीसर्फीएमद उदय इवला । । विद्यालका कहत होतान द्वारात्व स्टिकाद विभारत केरावनश्ची জনানাণ সাম-ইয়াং-দেন সম্প্র চানে এক ভাত ভাতীয়ভাতালী আংকোলন 5'ल इ'लब । कें'इन्ट दमकाद का क्रीय करानी अल बाक्स मान्यदाद धरमान वर्षका प्रभाव एक सम्मान्धिक (मान भरिनाम करिन । . २)२)। २)) 🏜 বিজে জা শীয়ভ্যোদী দল্পপ্রমান্তলার ভাকবিলে । তথ্য দ্রি-উয়াং-চন্নকে অছ য়া সংক্রেরে প্রেন্ডিটেট নিবন্ডন ক্রিটেট্র। কিব ১৯১২ খাই ছে চান প্রমা গাছিক দেশে পরিণত হইতে দান-ইয়াং-দেন প্রেদিভেণ্ট-পদ তা,গ করিলেন এবং জেনারেল মুমান-শি-কাই প্রেমিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হুইলেন। মুমান শি-কাই ছিলেন এক অতি শক্তিশালী সামরিক নেতা এবং তীক্ত-বৃদ্ধিদশসম কূটকৌশলী। সাম-ইয়াং-দেন মনে কবিয়াছিলেন যে, যুৱান-শি-কাই-এর ক্রায় দত চবিত্রের বাজির হতে রাজাভার আপত হইলে প্রজাতর স্বামী এবং শক্তিশালী হইয়া উভিবে। প্রদিতেই বছান-বি- কিন্তু দান-ইয়াৎ-দেনের সেই আশা ভান্ত প্রমাণ করিয়া কাই-এর স্বার্থণরতা যুয়ান-লি-কাই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলেন। বিদেশ বণিকদের নানাপ্রকার স্থবিধা-স্থােগ দান করিয়া তিনি তাহাদের সহায়তা লাভে দমৰ্থ হইলেন। তাঁহাৰ ইচ্ছা ছিল নিজে দমাট-স্থৰ্ভ ক্ষতা অৰ্জন কৰিয়া একটি নৃত্ন রাজবংশের পত্তন করিবেন। সেইজন্ত বৃদ্ধান চীনদেশে রাজভদ্মের পুন: প্রবর্তনের জন্ত জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববভী কয়েক বংসর হইতেই ইওরোপীয় দেশগুলি পরস্পর সামরিক প্রস্তুভির প্রতিদ্বন্ধিতায় অবভীর্ণ হইয়াছিল। এই স্থান্থাে রাশিয়া ও জাপানের পক্ষে চীনদেশে অধিকার বিভৃতি সহজ হইল। ১৯১১ খ্রীইাজে চীন বিপ্রবের অব্যবহিত পরেই রাশিয়া বাহির্মসোলিয়া (Outer Mongolia , চীন সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কশ সামরিক ও অর্থ নৈতিক ক্রুহাধীনে এক রাশিয়া ও জাপানের স্থাধীন রাজ্যে পরিণত করিল। চীনদেশের আভান্তরীল চীন সাম্রাজ্য গ্রাহ্ম ত্র্সভার স্থান্থাে এইরূপ অবস্থার স্পন্ত ইইয়াছিল বলা বাহালা মারাজা গ্রাহের ত্র্সভার স্থান্থাে এইরূপ অবস্থার স্পন্ত ইইয়াছিল বলা বাহালা আভান্তরীল অবস্থার পুনকজ্জীরনের স্থান্থা কিছে চাহিল বালে, কিন্তু প্রথম নিশ্বস্থা আভান্তরীল অবস্থার পুনকজ্জীরনের স্থেয়া করিছে চাহিল বালে, কিন্তু প্রথম নিশ্বস্থা বাশিয়া সহ ইওরোপীয়ে শক্তিবর্গ নিথা হওয়াতে চীনদেশকে অর্থনৈত্বিক সংখ্যা

দান করিয়া শক্তিশালী করিবার নীতি কংগকরী করা সম্ভব হইল না। স্বভাবতই দ্যাপানের পক্ষে চীন গ্রাদের স্থযোগ উপস্থিত হইল।

জাপান মিত্রশক্তির পকে জার্মানির বিক্তকে যুদ্ধ ঘোষণা কবিলা চীন সামাজে জার্মান অধিকৃত শান্ত; অঞ্চল দখল করিল এবং জার্মানির অপরাপর অর্থনৈতিক স্থোগ-স্বিধাও আতাদাৎ করিল। ইহা ভিন্ন ১৯১৫ এটাবে জাপান চীন পরকারের নিকট 'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands) নামে এক দীর্ঘ দাবি-পত্র উপস্থিত করিল। এই একুশটি দাবি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল দাবিতে চীনদেশের বিভিন্ন স্থান দথল কবিবার প্রস্তাব হইতে আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকার বাণিজা স্বযোগ-স্বিধা, জাপান হইতে চীনদেশের প্রাজনীয় দামগ্রী ক্রম প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রস্তাব ছিল। এগুলি স্বাকার কবিয়া 'বেশ প্রি' লইলে চীনদেশ জাপানের তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত হইত বলা বাছল্য। ঐ সময়ে চীনদেশের প্রেসিডেট ছিলেন যুগান্-বি-(Twenty-one কাই। জাপান গ্লান্-শি-কাইকে তাঁহার সমটে-পদ লাভে Demands) সাহায়া দান করিবে এই প্রলোভন দেখাইল। ইহা ভিন্ন 'একুশ দাবি' স্বীকার না করিলে চানের বিক্লে যুদ্ধ ঘোষণার ভয়ও দেখান হইল। মুয়ান্-শি-কাই প্রায় সব কয়টি দাবিই স্বীকার করিয়া লইলেন . কেবলমাত্র যে সকল দাবি স্বীকার করিলে চীনদেশের দার্বভৌমত্ব বিলোপের দন্তাবনা ছিল দেওলি ভবিশ্বতে বিচারের জন্ম হগিত রাখা হইয়াছিল। এই ভাবে জাপান চীনদেশের এক বিরাট আংশের উপর অংধিপতা স্থাপনে সমর্থ হইল। যুয়ান্-শি-কাই-ও মৃত্যুর সামাল্য পূর্বে হাং-পিয়েন ( Hung-Shien ) নামে এক বাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিবেন। সরকালের মধো। ১৯৩৬। মুগানের মৃত্যু ঘটিলে চীনা প্রজাতর রক্ষা পাইল।

আমেরিকা এবং ইওরাপীয় শক্তিবর্গ পূর্বে চীন সাম্রাজ্ঞার সংহতি রক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়ছিল বটে, কিন্তু আপান যথন 'এক্শ দাবি' চীনদেশকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল তথন কেছ-ই চীনদেশের সাহায্যে অগ্রসর ইণ্ডোলাম শক্তিও হইল না। আপান মিত্রপক্ষকে সাহায্যদেশের বিনিময়ে 'এক্শ শামেরালা কর্প দাবি'র সমর্থন লাভ করিল। চীনদেশের সংহতি রক্ষা নীতির মার্থন সার্থন আমেরিকার সহিত জাপানের লান্দিং ইশাই (Lansing I-::.) >ি স্কেক্সিরি ইইল। ইহাতে মার্কিন স্বক্রের চীন সাম্র জোর সংহতি রক্ষা নীতির ক্ষাত্র নীতি যে কেবল মূথের কথা তাথা প্রম নিত হইল। এই চুক্তি হারা

আমেরিকা শান্ট্ং এর উপর জাপানের অধিকার স্থীকার করিগা ন্টল। ই পা পীয় শক্তিবর্গ ও আমেরিকার এই আচরণের পশ্চাতে একমাত্র বৃক্তি হিল এই যে, তারা তথন আত্মবন্দার ব্যক্ত ছিল।

প্রথম বিশ্বনুদ্ধের স্বযোগ প্রয়া জাপান চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রন: তবে এই ভয় চীনা দ্বকারের প্রথম হইভেই ছিল। স্তরাং মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া শ্বাপানের স্বোগ নাশ করিবার ইচ্ছায়-ই চীন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু জাপানের বাংলিনে এবং মিত্রপক্ত চীন্দেশের মূদ্ধে যোগদানে ভত্যাদের হস্ত দৃঢ়তর হওয়ার সন্তাবনা নাই দেখিয়া চীন সরকারের গৃঞ্জে অধ্য বিখ্যুদ্ধ ও চীন যোগদানের প্রস্তাব ডেমন গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু জাপান 'একুশ দাবি' বারা শান্ট্র অঞ্চল এবং জার্মানির অপরাপর স্থযোগ-স্বিধা আংগ্রসাং করিবার পর চীনদেশও জার্মানির শতদেশে পরিণত হউক ইহাই চাহিল। কারণ, চীন ও জার্মানির সম্ভাব জাপানের শান্ট্ং দথল করিয়া রাথিবার পরিপদ্ধী হইতে পাবে এই ভয় জাপানের ছিল। ইলা ভিন্ন যুকাবদানে শান্তি-দম্মেলনে উপস্থিত থাকিবার হুযোগ-হুবিধাও যথেষ্ট বহিয়াছে এই কথা আমেরিকা চীন দবক বকে :বিবেচনা কবিখা দেখিতে অফ্রোধ করিল। কলে, ১৯১৭ ঐটাবে (১৪ই অ গ্লঃ) চীনদেশ জার্মানি ও অন্তিয়ার বিক্তমে গৃদ্ধ ঘোষণা কবিল। हीत्नद्र रुक्त त्यावना মিত্রপক্ষ চীনদেশের এই সহায়ভার জন্ম ভাহাকে কোন পুরস্কারের প্রভিশ্নতি দিল্লা। তবে বক্সার-বিদ্যোধের জন্ম যে ক্ষতিপূর্ব সীনদেশের দেওয়ার क्षा हिन, भट्टे क्षिज्यत्वद वाकी अश्म हीनाक मिछ इट्टर ना ७ गूरक्ष प्रवानान ব্ৰিকগৰ কত শুল দিবে দেই প্ৰশ্ন পুনৰ্বিবেচনা করা হইবে এইটুকুমাত্ৰ আশা চীনকে मिश्री वहेन।

প্যারিদের শান্তি-সম্মেলনের পূর্বে আমেরিকা ও ইংল্প্রে প্রোস্থিতিট উল্ল্মনের 'চৌক দকা শর্ভ' (Fourteen Points । ও আমত্তলাগন প্রাকৃতি সম্পর্কে যে সকর বকুতা দেওয়া হইডেছিল ভাহাতে চীনবাদীর মনে ক হকটা আশার সকর হইয়াছিল। পারিস শান্তি-সম্মেলনে চীনা প্রতিনিমি পার্ট চীনদেশকে কিরাইয়া দেওয়া, বিদেশ প্রেণ্ডের অবসান, 'গ্রেশ্ব অবহেলিত সম্মেলনে বাপারে চীনা সরকাত্রের অবহারে, বিদেশীদের 'অতি-রাইক অধিকার' (Extra-

territorial Rights )-এর অবদান দাবি কবিল। কিন্তু ভাপানের প্রভিন্দির

সম্মেলন ত্যাগ করিবে বলিয়া ভূম্কি প্রদর্শন করিলে শেষ পর্যন্ত শান্ট্ং এর অধিকার জাপানকে দেওয়া হইল। চীনদেশের অপরাপর দাবিও সম্মেশনের দলুখীন সমস্তার পক্ষে অবান্তর বিবেচনায় অগ্রাফ্ করা হইল। ফলে, চীনা প্রতিনিধি প্রায় শ্রু-হত্তেই প্যারিদ সম্মেশন হইতে ফিরিয়া আদিলেন। ইহার ফলে চীনদেশ আন্তর্জাতিক মিত্ৰতা নীতি বৰ্জন কবিল।

প্যারিদ সংখলনে চীনদেশের স্বার্থের প্রতি এইরপ অবহেলা প্রদর্শনের ফলম্বরূপ চীনা জাতির মধ্যে ইওবোপীয়দের প্রতি ঘুণা ও বিবেষ বছগুৰে होत्न इंख्राशीय ब বৃদ্ধি পাইল। জাপানের বিক্তদ্ধে এক তীত্র স্থানেলন ত্রক জাপান-বিরোধী তইল, জাপানী দামগ্রী চীনদেশে বর্জন করা হটল: এম তাবস্থায় व्यारमानन জাপানের বাণিজ্য-স্থার্থ অত্যন্ত ক্তিগ্রন্ত হইলে জাপান চীনদেশের নাচত বিবাদ মিটাইয়া নইতে চাহিল। কিন্তু চীন সরকার জাপানের সহিত কোনপ্রকার মীমাংপার পূর্বে শান্ট্র ফেরত চাহিলেন। এই ভাবে উভয় সরকারের মধো এক অচন व्यवसाय मृष्टि वहेल। ३२२) बोहोत्स पाकिन एस नाइन्हें शाहिर ভয়াশিংটনে প্রশাস্ত মহাদাগরীয় অঞ্পের, স্বদ্ধত চোর সম্প্রা ওয়া শিংটন নথ্মেলন এবং নৌ-শক্তি হ্রাদের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার জন্ত এক দক্ষেণ্ন (2952-00) ( Washington Conference ) আহ্বান করিলেন।

ওয়াশিংটন সমেলনে চীনদেশের 'উন্তুক-বার নীতে' পুনরায় স্বীকার করা হইল। विरमना मांकवर्ग कर्षक हीनरमरमद विक्रिय ष्यःमदक 'প্रভाविख অঞ্চল' (Sphere of Influence) বলিয়া বিবেচনা করা নিবিদ্ধ চীনের লাভ তইল এবং বৃদ্ধের সময় চীনদেশকে নিরপেক দেশ।হদাবে বিবেচনা কণিণার নীতি গৌনালেশ্যে আন্তঞাতিক গৃহীত হইগ। জাপান একটি ভিন্ন চুক্তি ছারা কিবাৰ-চাৰ মধাৰা খীরত: চীবের এবং শাণ্ট্যু-এ জার্মানির সর্বপ্রকার অধিকার চীন্দেশকে वाबी नहा इतिकारमङ कियाहिया निष्ठ बीक्रांड इहेंग । छड-निर्धादन-नीडि अहि आव छ কমেকটি অধিকার চীনদেশ ফিরিয়া পাইল। ওদাশিংটন 7541 সংখ্যারনে চীনের অ'ভ্রান্তিক মহাদা কভক পরিমাণে হীকৃত হটন। ঐ সময় रहें: वह जीनरमरन विरम्पे शावास व्यवमारनव श्रव हे विवासन प्रवं वहन ।

দান ইয়াং-দেনের নেতৃত্বে প্রজাতাগ্রিক দল ভিনটি বিশেষ আদর্শের উপর নিভর কবিলা চীনকে গভিষা ভূলিতে চাহিলাছিল। এই ভিনটি আদর্শের বিভেগণ সংন্ ইয়াং-দেন নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। "আমাদের দেশের মৃক্তি জাতীয়তাবাদ, গণতর ও সমাজতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সান উয়াৎ সেলের व्यायवा ठारे भाषि, मामाकावामी विकाद नटर।" िनि नीडि: काडीयडावाप. দক্ষিৰ-চীনের সামরিক নেতবর্গের সাহাযো তাঁহার জাতীয়তা-श्रम् रुष्ट. म्याबार्ख स धारगङ कि मासि বাদী কুয়েমিং-তাং দলকে এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করিলেন। তাঁহার এই স্বাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের बिक्ड हरेड कान मादाया भारेलन ना। किन्त रेडियाधा कम-विश्वावित कान বালিয়ার শাসনবাবস্থায় এক বিবাট পরিবর্তন ঘটিল। বালিয়া দান-ইয়াৎ-দেনকে জাহার পরিকল্পনা কর্মকরী করিতে সাহাঘ্য দান করিল। সান্-ইয়াৎ-দেন ই লংকালা দেশ গুলি চীন হইতে যে সকল অ-কাষ্য হ্রযোগ-স্বিধা, অভি-কাঞ্জিক অভিকার (Extra-territorial Rights) আদায় করিয়াছিল দেওলি নাকচ क दिए े छात्री १ हेटलन । हे खडा शीय मिक्कि दर्गत महिल छिनि मुयान प्रधान । हे मुयान স্থাণ-ছবিধার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করিলেন। আভ্রত্তরীণ শাদনব্যবস্থায় তিনি গণতম্ব কার্যকরী করিয়া তুলিতে ১৫5ই काठीशकावामी धीरनत হইলেন। জনদাধারণের অবস্থার উন্নতিকরে তিনি কৃষি ও কুৰ সাহায্য লাভ निश्चत छेश्मार पान कवित्तन। ১२२३ बाहोत्स कृत्याभिः-जाः দলের এক কংগ্রেদের **অধিবেশন হইল। ইহাতে** কুয়েমিং-ভাং-এর সভাপদ চীনা ক্মিউনিন্টদের মধ্যে যাহারা কুয়োমিং-তাং-নীতিতে বিশ্বাদী তাহাদের নিকট छेताल कवा रहेन। किन्छ পविकल्लना कार्यकवी रहेवाव भूरवेर ১৯২৫ औरहास्म সান ইয়ং - দেনের মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের ভার পড়িল তাঁহ। বই শিল্য চিয়াং-কাই শেক-এর উপর। চিয়াং-এর আমলে রাশিয়ার সাহায্যে হাংকাও, নান-

চীনদেশের জাতীয় পুনকজ্জীবনের ইতিহাসে সান্-ইয়াং-সেনের জমর দান বহিন ছে। উহোরই নেতৃত্বে চীনের অকর্মণা মাঞ্শাসনের অবসান ঘটিয়া প্রজাত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জাতীয়তা, গণতম্ব ও সমাজতম্বের ভিত্তিত সান্-ইবংং-সেনের দান পরিক্ষিত তাঁহার কর্মপ্রা চীনবাসীর মনে এক গভীব প্রভাব বিস্তাত ক্রিয়াছিল। তাঁহার বচিত গ্রুপি চীনের জাতীয়তার উংস্ক্রপ

কিন, সাংহাই ও পিকিং প্রভৃতি স্থান জাতীয়তাবাদী চীনের অধীনে আনা হইল।

সংন্-ইয়াং-সেনের মৃত্তুর পূর্বেই কুয়োমিং-তাং-দলের মধ্যে বিভেদ দেয় । কয়।
বামবংশবল কমিউনিস্ট্ নীতিতে বিশ্বাধা ছিল, অপর দিকে দক্ষিণ্পত্তী দল কমি উনিত্ত

নীতিবিরোধী ছিল এবং রাশিয়ার সহিত মৈত্রী অবদানের পক্ষণাতী ছিল। সান-ইয়াং সেনের জীবদশায় ছই দলের বিভেদ প্রকাশ্য বিবোধে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু ১৯২৫ এটিজে দান্-ইয়াৎ-দেনের মৃত্যুর সঙ্গে দক্ষেই বামপন্থী ও দিক্ষিণপথীদের মধ্যে হল শুরু হইল। ১৯২৭ এটিবাবে চিয়াং-কাই-শেক রাশিয়ার স্হিত মৈত্রী ত্যাগ করিয়া কুয়োমিং-তাং-এর কমিউনিস্ট্ সদস্তদের প্রতি বৈষম্য-মূলক ব্যবহার শুরু করিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাম্বের পূর্বেই অবশ্য চিয়াং-কাই-শেক দামরিক শক্তির সাহায্যে প্রায় সমগ্র চীনদেশ কুয়োমিং-ভাং-চীন ও বাশিয়ার শাসনে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্থে তিনি রাশিয়ার মৰে গিলিয় সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত ইহার অবাবহিত পরেই (১৯২৭) তিনি রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ত্যাগ কবিলেন। এই সময়ে বল্লেভিক প্রচারকগণ কর্তৃক চীনদেশে কমিউনিন্ট্ মতবাদ প্রচার লইয়া চীন ও বাশিয়ার মধ্যে মনোমালিত্যের সৃষ্টি হইল। অ ভান্তরীণক্ষেত্র ও কুরোমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্দের মধ্যে প্রকাশ্ব ঘদের স্প্রি ছইল। ১৯২৭ এটিানের শেষ দিকে চীনের একা বিধানের জন্ত জাতীয়তাবাদী দল (কুয়োমিং-তাং) নান্কিং দখল করিলে কমিউনিস্ট গ্ৰ विदिन में मुं जीवांन 'अ विदिन में बदिन में मार्क में कि विदिन । কমিউনিষ্ট্-কুরোমিং-তাং ঘলা এই বিষয় লইয়া বিদেশী সরকারগুলির সহিত চীন সরকারের গোলঘোগ উপস্থিত হইল। ভাহারা চীন সরকারের নিকট হইতে কভিপ্রণ দাবি করিল। জাণান নিজ স্বার্থবৃক্ষার্থ চীনের অভ্যন্তরে কয়েক হাজার দৈয় প্রেরণ করিল। এমতাবস্থায় বিদেশী বণিকদের সহায়তায় চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্ট্দের দমনে কভকটা কুতকাৰ্ঘ হইলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিকিং দথল করিয়া উত্তরাঞ্চলের পূথক সরকারের উচ্ছেদ্দাধন করিলেন। নানকিং ঐক্যবদ্ধ চীনের का जीय जावानी मत्रकाद्यत ताक्रधानी इहेन। वे वरमत्रहे क्रांगिर-जार कार्यनिवाहक স্মিতি ( Kuoming-tang Executive Committee) আইন প্রণয়ন করিয়া এক ছাতীয়ভাবাদী শাসনবাব্যা ছাপন কবিলেন। এই ন্তন বাব্যা অনুযায়ী কুয়োমিং-তাং কার্যনির্বাহক সমিতি ই চীনের প্রকৃত শাসনকার্য স্মগ্র চালে জাতীরতা-পরিচালনার দায়িত গ্রহণ করিলেন। এই সমিতির' নির্দেশাধীনে वामी नामनवावद्या দেৰের সর্ফোচ্চ শাসনভার দেওয়া হইল ফেট্ কাউন্সিল ( Stato श्वालम : जिवार-कारे-

(Council)-এव উপর। চিয়াং-কাই-শেক এই কাউন্সিলের बिशा छिड C प्राट्यान निर्वाि ड इट्टेन । C प्राव्यानरे हीत्नव द्धिनिए छ नात्र नर्वनाधावत्वा

শেক চেয়ারমানি

পরিচয় লাভ কবিলেন। এই বংসরই (১৯২০) চিয়াং-কাই-শেক নান্কিং গটনায় (Nanking Aliairs) কতিগ্রন্ত বিদেশ সরকারগুলিকে ক্তিপ্রন দানে ফীক্ত হইলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও ভাপান চিয়াং-কাই-শেকের শাসনবাধ্যাকে আন্তর্জাতিকভাবে শীকার কবিয়া সুইল।

চিয়াং-কাইংশেক চীনের অভান্তরীণ উন্নয়নকার্যে মার্কিন ও জার্মান সরকারের দাহাবা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আভান্তবীনকেত্রে তথনও বামপ্রীদের আনেশবনের चनमान ना वस्त्राय डीवाटक खायरे एक कतिया विलाख दरेन। আছান্তরীণ করাণরা: ইচা ভিন্ন তৃতিক, মহামারী, প্লাবন প্রভৃতির ফলে জনসংধারবেণ্র किविविविक আথিক তৰ্মলা ক্ৰমেই বুদ্ধি পাইতে থাকিলে চিয়াং-ক'ই-লেকের चारलाशानव अन्ति भामत्वय विकास क्रिकिको त्वय श्राप्तकार्य भएक एहेल। তংহারা ডিয়াং-এর জাতীরভাবাদী শাসনবাবছার অত্ররণ শাসন ভাপিত করিতে চাহিল। কমিউনিন্ট্পন্থিপ ইয়াং-নিকিয়াং উপত্যকার पकिन-डेवार-शिकिवार উপতাকার ক্ষিট্নিকা ক্ষিণাংশে দোভিয়েত পদ্ধতির শাসনবাব**দ্বা স্থা**পনে স্মর্থ হইলে প্রাথায় চিয়াং-কাই-শেক ভাহাদের বিক্তমে অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। অপর দিকে এই অব্যবস্থার স্থাোগ লইরা চীনের কোন কোন সাম্বিক নেতাও ব ব প্রধান হইয়া উঠিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে কাতীয়তাৰাদী চীন ও (১৯২৯) বাশিয়ার সহিত চীনের **জাতীয়তাবাদী** সরকারের এক ভার মনোমালিকের সৃষ্টি হইল। অবশেষে থাবারোভ্স প্রোটোকোল (Khabarovsk Protocol) দারা এই বিবাদের মীমাংদার জন্য একটি কনকারেন্স আহ্বান করা দ্বির হইন। এই বিষয়ে কোন মীমাংদায় উপনীত হইবার পূর্বেই ভাপান মাঞ্রিয়া আক্রমণ করিল ( দেপ্টেম্বর, ১৯৩১ )।

মাকৃরিয়া চীনদেশের একটি অভিশয় বর্ধিষ্ট্ ও অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে উন্নত অঞ্চল ছিল। চীনদেশের মোট রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র মাকৃরিয়া হইতেই প্রেরণ করা হইত। ইহা ভিন্ন জাতীয়তাবাদী সরকার মাকৃরিয়া মাক্রিয়ার ওক্ষণ্থ অঞ্চলকে চীনদেশের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিসাবে বিবেচনা করিতেন। ঐ স্থানের মোট বাদিলার শতকরা ১০ ভাগেরও বেশি ছিল চীনা জাতির লোক। অপরদিকে মাকৃরিয়ার বিদেশা সরকারগুলির, বিশেষতঃ রাশিয়া ও জাপানের অর্থ নৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। রাশিয়ার সাইবেরিয়:-ভ্রাজিভস্টক বেলপথ মাকৃরিয়ার মধ্য দিয়া প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত ছিল। ইহা

ভিন্ন মাঞ্চবিয়ার পশ্চিম-বিটিইছোলিয়ার উপর রাশিস্তার যথের প্রভাব ছিল। সাউধ মাঞ্জিরণ রেলপথ চিল্ল ভাপানের অধীনে। মাঞ্জির্যুত্র অধিকাংশ রুপানি দ্রবাদি জ্বপানী-অধিকৃত দাইরেন (Dairen) বলর দিয়া প্রোরণ করা হইত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বলী ক্রেক বৎসরে জাপানের এক আশান্তীত অর্থ নৈতিক পুনক্জীবন দাধিত হয়। কিন্তু ১৯২৯ এটান্ত হটতে সমগ্র পৃথিবীতে এক অং নৈতিক অংনতি एक्या किल क, भारतद अप रेन किक भूतलक्कीरन छ राधाक्य, श इर न । समेरे परन एक्या

লাগান কড়ক মাজ বিয়ার অর্থ-ৰৈভিক পোৰণ

দিল বেকারত ও অপ্রিক চুদশা। এমতাবস্থায় জাপান মাঞ্রিয়ার প্রাপ্ত প্রাকৃতিক দম্পদ কান্ধে লাগাইয়া এই অর্থ-নৈত্ৰ দুৰ্দশাৰ হাত হইতে বক্ষা পাইবার চেষ্টা ক্রিডে লাগিল। ১৯:৫ খ্রীষ্টাব্দে 'একুৰ দাবি'র যে-দকল দাবি অপূর্ণ

রহিয়াছিল দেইগুলি জাপান এখন (১৯০১) দ'বি করিল।

এদিকে চীনের আভান্তরীণ অবস্থা জাতীয়ভাবাদী সরকার ও কমিউনিস্ট্রের পরস্পর-বিরোধে তথন অত্যম্ভ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। গুর্ভিক্ষ, বঞ্চা প্রভৃতির फल दम्ला लक लक नदनादी उथन अनाहाद, अधाहाद मिनयायन कदिएएह। খভাৰতই জাপান এইরূপ অবশ্বায় চীনের বিক্তমে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ম অগ্রসর

আক্রমণ

হওয়ার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিল। মাঞ্রিয়া আক্রমণের জাপানের মাঞ্রিল। অজুহাতও পাওয়া গেল। ১৯০১ এটাকে আভাস্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় (Inner Mongolia) একজন জাপানী ক্যাপ্টেনকে

হত্যা করা হইল এবং এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জাপানী সম্পত্তি সাউৰ মাঞ্জিয়া বেলপথের একাংশ বিক্ষোরক খারা বিনষ্ট হইলে জাপান মাঞু বিয়া আক্রমণ কবিল। চীনদেশ नीश-ध्य-जागन्म । याकिन मत्काद्यत्र निक्छे धाद्यमन-निद्यमन कृदित्व ক্রিতেই জাপান মাঞ্রিয়ায় জাপানী বাবসায়ের নিরাপন্তার দোহাই মাঞুরিয়ার উপর খীয় অধিকার বিস্তার করিয়। লইল। ১৯৩২ এটোতে জাপানী প্রাধান্তাধীনে মাঞ্বিয়াকে 'মাঞ্কুয়ো' নামে এক স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হইল। এই নবগঠিত বাজোব বাজধানী হইল সিং কিং ( Hsing Ling )। ইহার

ভাপান কড় ক মাজু বিশ্বা সম্পূৰ্ণভাবে पथल

अञ्चलात्त्र माधारे कालानीया मावियाय, गुक्छन ७ अल्यालय শহর দ্থল করিতে আরম্ভ করিলে চীনদেশে এক জাপান-विद्यारी मत्नाভाद्वत स्थ दहेल। हीनवामीया जालानी স্তব্যাদি বৰ্জন করিল। জাপানী সামগ্রার বিতীয় বৃহৎ ক্রেতা-

দেশ ছিল চীন। স্থরাং চীনদেশের জাপানী সামগ্রী বর্জনের ফলে জাপানী

বাণিজাস্থার্থ ভীষণভাবে কভিগ্রন্ত হইল। সাংহাই-এ অবস্থিত জাপানী বণিকগণ कालान मनकानक स्नो-वर्णन माशाया मारशहरप्रव जीनार्यन कालान-विद्वाधी আলোগন দ্বন কবিবার জন্ত অন্তরোধ ঞানাহণ। জাপান দাগ্রহে একটি নৌবাহিনী मार्टाहे वन्तर ध्यावन कवितन जीनवामीया भिट्ट भावादिनीय डेलव गानारवन कविन। জাপান ইংকে চীনদেশের আক্রমণায়ক আচরণ বলিগা বর্ণনা করিয়া পৃথিবীর জনমতকে বিভাস্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে দীগ-অব-দ্যাশসন চীন-জাপানী বিবোধের মীমাংসাকলে লছ লিউনের নেতৃত্বে এক আন্তল্গতিক ক্মিশন নিয়োগ কবিল। লিটন্ কমিশন মাঞ্তিয়াই চীনের প্রাধান্তাধান একটি লড় লিটন্ক মিশন সায়ত্তশাদিত বাজা খাপনের স্থারিশ করিল। ১৯৩০ এটোয়ে লীগ-অব-ন্তাশন্স্ লিউন্ কমিশনের স্থারিশ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্তে অপর একটি কমিশন নিয়োগ করিল। লীগ-অব-ভাশন্স্ যথন কমিশনের পর কমিশন নিয়োগ করিয়া চীন-জাপানী বিবাদের মীমাংশার উপায় নির্ধারণে কালক্ষেপ কবিতেছিল তথন জাপান উত্তর-সাঁনের বহু স্থান দখল করিয়া वीश-वर-छाणन्म्-अव প্রয়াছিল। ঐবংদর জাপান শীগ-খব-ভাশন্দ্-এর সদস্তপদ বিফলতা ত্যাগ কহিল। জাপান কঠক মাঞ্বিয়া আক্রমণ ও অধিকার এবং লীগ-অব-শ্বাশন্দ্-এর দেবিদরে প্রতিরোধমৃত্ত কোন কিছু করিবার অনিচ্ছা বা অক্ষতা লীগ-অং-লাশন্দ্-এর মৃগ উৎেশ্ল বাংহত কবিয়াছিল। লিটন क्षिणत्वत्र विलाउँ जालाहनाकाल कालात्वत्र कार्यत्र निकातान कता श्हेल ছাপান উহার প্রতিবাদ করে এবং সীগ-এর সম্প্রপদ ত্যাগ করে। ইহার করে এক দিকে जीत- व्यव- नामन्त्- এর হর্বল छ। द्यान প্রমাণিত ইইয়াছিল, অপর निक শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় লীগের কার্যকারিতা সম্পর্কে পুনিবার দর্বন্ত সম্পেচের সন্ত করিয়াছিল। শক্তিশালী দেশের বিক্তম্বে কোনপ্রকার শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে লীগ-অব-ন্তাশন্স্-এর অক্ষমতা এই ঘটনা হইতে প্রমাণিত হইলাছিল। ইহা ভিল জাপানের লীগ ত্যাগ লীগ-অব-ভাশন্স্-এর মধাদা ও ওকত হ্রা করিবছিল। স্তবাং মাঞ্বিয়া আক্রমণ এবং দেই স্থেত জাপানের লাগ- স্ব- ভাশন্স ত্যাগ আন্তল্ভিক সংখা লীগ-স্ব-লাশন্স্-এর পতনের প্রথম গুরুহপূর্ব পদক্ষেপ বলা याहेट्ड भारत। अभिरक ठीन गीम-स्व-नाननम् इडाउ টাংকু-এর দরি কোনপ্রকার দাহায়া না পাইয়া একপ্রকার হতাব হুইয়াই জাপানের সহিত টাংকু (Tangku) এর দৃদ্ধি স্বাক্তর ক্রিল। এই দৃদ্ধির পতানুষ্যী

জাপানী দৈয় চীনের প্রাচীরের উত্তরে অপদর্ব করিতে রাজী হইল। জাপান অধিকৃত স্থানদৃহ ও চীনের অধীন অকলের সীমার মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলের নামনকার্য মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনকার্য চীন কর্মচারীদের হত্তেই থাকিবে বটে, কিন্তু শাসনকার্যে জাপানের ক্ষতিকারক কোন কিছু করা হইবে না দেই প্রতিশ্রুতি দেওৱা হইল।

এই দ্বির পরও জাপনে চীনদেশের বিক্রে বাণিভাক ও সামাজাবাদী বিস্তার নীতি পর্ণোগ্রমেই চালাইল। চিগাং-কাই-শেকের জাতীয়ভাবাদী দরকার চীনের কমিউনিস্ট্ দমনে প্রবৃত থাকায় ভাপানের আক্রমণ প্রতিহত করিবার তেমন চেষ্টা করিলেন না। এইরপ পরিস্থিতিতে চীনা কমিউনিস্ট্ নেতা মাও-দে-তৃং ও অপরাপর নেতৃংগ জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির সন্মিলিত শক্তি নিয়োগের জন্য অন্তরোধ জানাইলেন এবং নিজেরাও জাপানী শক্তি প্রতিহত हिस 'र-का है-: लटकब कदिवाद कार्य मदकादरक मादाया नात शोकुछ इट्टेलन। क मिछिनिहै प्रमाननी डि চিয়াং কাই-শেক দ্বাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা অপেকা কমিউনিস্ট্রের দমন করিবার কার্যেই অধিকতর উৎপাহী ছিলেন। এমন সময় চিয়াং-কাই-শেকের নিজ অধীন কর্মচারিগণ তাঁহাকে বলী কুলোমিং-তাং ও করিয়া ছই সপ্তাহকাল এক অজ্ঞাত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ৰ মিছনিষ্ট মৈত্ৰী এই আকৃষ্মিক ঘটনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিয়াং-কাই-শেককে

দেশরকার জন্ম কমিউনিস্ট্ দলের সহিত বিরোধ মিটাইতে বাধা করা। তৃই সপ্তাহ পর বলিদশা হইতে মৃক্তি পাইয়া চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্ট্ দের সহিত অন্তর্জ মিটাইয়া ফেলিলেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাবে জাপান চীন আক্রমণ করিলে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট যুগ্মশক্তি ভাপানী শত্র বিগ্রন্থে দেশরক্ষার কার্যে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু কুরোমিং-ভাং দল कि प्रिक्ति निगरक मरमार्थत हरक दम्बाउ। এই मरमार वहराउहे ३२०१ में हैं एक क्राय पुरे भावद याथा दिल्डाम्ब अप्ति रहेल। ১৯৪১ औरोस्स অংপানী আজ্মণ কিয়ালিং ও ফুকিন অঞ্জে কুরোমিং তাং ও কমিউনিন্ট্ দলের স্তি হটলে চিলাং-কাই-শেকের মধাস্থভায় সাম্মিকভাবে এই অভুত্তির অবদান হইল। ঐ বংসরই পাল হারবার (l'earl বিতীর সংগ্রাদ Harboar) জাপান কর্তৃক আফ্রান্ত হইলে আমেরিকা ৰ্যোমি ভাঙে क्ष भिन्ने अका : ভাপানের বিকাম মুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই মুদ্ধ চলিতে থাকা চীনের বিচার অন্তায়ই চীনের কমিউনিস্টাগৰ কুয়োমিং-ভাং পক্ষকে প্রাজিত ক্রিয়া চানের বিপ্রব সংঘটিত করে, কলে ন্তন চীনের উথান ঘটে।

## বাদশ অধ্যায়

## ভোষণ-নীতি: বিভীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে (Policy of Appeasement: Second World War)

জাপান-ইতালি-ভার্মান ডোমণ (Appeasing Japan, Italy and Germany): আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র সংঘবদ্ধভাবে নিরপেতা বক্ষা করিবার যে চেরা লীগ-অব-ক্তাশন্ধ করিতেছিল উহার প্রকাশ বিরোধিতা প্রথমে জাপান ভক করে। ক্রে ইতালি ও আর্মানি একই পস্থা অফুদরণ করিয়া লীগ-অব-স্থাশন্স্-এর নৈতিক প্রভাব ও প্রোধাল্য দশ্র্ভাবে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়। লীগ-অব-ভাশন্শ্-এর কমতা এইভাবে বিল্প হইলে উহার স্থলে আঞ্লিক সভাৰদ্ধভাবে নিরাপত্তা বাষ্ট্রজোট, গঠন করিয়া জাপান, ইতালি ও জার্মানির ক্রমবর্ধমান तकात मीडित वार्थ हा বাজাগ্রাদনীতি প্রতিহত করিবার চেষ্টাও তথন করা হয় নাই। ফলে, শক্তিশালা শতকে প্রতিহত করিতে না পারিয়া উহাকে তোহণ করিবার মনোবৃত্তি ইওরোপীয় রাট্রবর্গের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আপান-ইডালি-অবশেষে यथन তোষণ-नौि छ छालान, ইতালি छ छार्यानितक লামানি ভোষণ সকল বাষ্ট্রের বিকল্পে রাষ্ট্রজোট গঠিত হইল। এইভাবে পৃথিবীর বাষ্ট্রবর্গ ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চিলে পৃথিবীর ইতিহাদের অক্তম ভয়াবহ দিতীয় বিশ্যুদ্ধ শুরু হইল। জাপান ১৯৩১-১৯৪৫ (Japan 1931-1945): জাপান কর্তৃক মাঞ্বিয়া দখল (Occupation of Manchuria by Japan) : ১৯৩১ আঁটাৰে আপান नौज-চुक्लिपब (League Covenant) এবং ১৯২১-১৯২২ औहेरद अग्रानिस्टिन কন্দারেন্দে স্বাক্ষরিত চ্ক্তি তক্ষ করিয়া মাঞ্রিয়া আক্রমণ জাপান ভোষণ-নীঙি कविन। माकृतिया अधिकांत कतिया मिथारन জাবেদার সরকার স্থাপনে জাপানের বিলম্ব ঘটিল না। মাকুরিয়ার নৃত্তন নামকরণ इहेन बाक्क्ला। बाक्षिया एथन हिन सामाद्व मध्य जीन লাপান কচ ক মাণুরিয়া দখল (১৯৩১) ভাষা স্মগ্র পূর্ব-এশিয়া গ্রাস করিবার প্রথম পদক্ষেপ ইহা कारावर अविभिन्न हिन ना। माकृतियात छेलत तानियात लान्न मुळे हिन। স্তবাং চীন ও বাশিয়ার সহিত মাকৃবিয়া লইয়া জাপানের প্রতিবন্ধিতা জিল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্বে আপান উহা গ্রাস করিয়া জাপানের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাদস্থানের সমস্যার সমাধান করিতে চাহিল। বস্তুত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্ব হইতে ব্রিটিশ সরকার সিক্সাপুরে একটি শক্তিশালী সামবিক ও নৌ-ঘাটি গঠন করিলে জাপানের পক্ষে দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ায় বিস্তারনীতি অসুসর্থ করা সন্তব ছিল না। আপানের 
মাঞ্রিয়া দখলে বিস্তারের একমাত্র স্থল ছিল এশীয় মহাদেশ। মাঞ্বিয়ার 
কাপানের খার্থ
ফুষি ও থনিজ সম্পদ জাপানের শিল্পোৎপাদনের সহায়ক হইবে,

উপরস্ক উৎপদ্ধ সামগ্রীর বিক্রয়কেন্দ্র হিদাবে মাঞ্রিয়া জাপানের অর্থনৈতিক আর্থদিকির কেন্দ্রমনে পরিণত হইবে—এই দকল কারণণ্ড জাপানকে মাঞ্রিয়া আক্রমণে উৎসাহিত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কমিউনিস্ট্ -বিরোধী জাপান চীনদেশে কমিউনিস্ট্ প্রভাব বিস্তৃতি এবং চীনবাদীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—উভয়ই ভীতির চক্ষে দেখিত। জাপানের পদাতিক ও নোবাহিনীর দক্ষতা এবং বৃদ্ধং দেহি' মনোভাব জাপানের সামাজ্যবাদী নীতিকে উৎসাহিত করিয়াছিল। যুদ্ধের মাধ্যমে সামাজ্য বিস্তার এবং রাট্ট হিদাবে জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধির আকাজ্রাণ জাপানের সরকার ও জাপানী জনসাধারণকে যেন পাইয়া বিদ্যাছিল। আভ্যন্তনীপ শাসনব্যবস্থায় সামরিক বিভাগের প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি বে-সামরিক বিভাগ অপেকা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই দকল কারণ জাপানের মাঞ্রিয়া দখলের পটভূমিকা বচনা করিয়াছিল। মাঞ্রিয়ায় চীন ও কোরিয়ার লোকদের মধ্যে তীর বিরোধিতা চলিভেছিল। ১৯০১ প্রীটান্ধে এই তৃই দলের মধ্যে মারামারি

আপান কর্তৃক নাশ্রিয়া আক্রমণের মিধ্যা অজ্বাত ভক হইলে জাপানীরা তাহা দমন করে। চীন ও কোরিয়ার লোকদের মধ্যে বিবাদ-বিদংবাদে জাপান স্বভাবতই কোরিয়া-বাদীদের পক্ষ গ্রহণ করিত বলা বাহুল্য। এইভাবে মাঞ্বিয়া চীন ও জাপানের এক ১লম্বলে পরিণত হইলে কতিপর চীনা দৈয়

জনৈক জাপানী সামবিক কর্মচারীকে হত্যা করে। ইহার অল্পকালের মধ্যেই মৃক্তেন অঞ্চল দাউও মাঞ্বিয়ান বেলপথের সামান্ত একাংশ চীনাগণ বিক্ষোবক বারা উড়াইয়া দিনে জাপান মাঞ্বিয়া আক্রমণ করে। গাাথোপ হার্ভি প্রম্থ লেথকগণ সাউও মাঞ্বিয়ান বেলপথ উড়াইয়া দিবার কাহিনীকে জলীক বলিয়া মনে করেন। নিছক জাজ্বত ইহিনাবেই এই মিথাা বটনা করা হইয়াছিল। বস্তুত্ত, যে জানে বেলপথ করংশ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল সেই পথ দিরা ঐ দিন বেলগাড়ী নির্নিট শম্মের মথাবীতি চলাচল করিয়াছিল।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই দেপ্টেম্বর জাপান মাকৃবিয়া আক্রমণ করিলে চীন লীগ
লাগান হর্ত্ত কাউলিলের নিকট জাপানের বিক্তমে অভিযোগ উত্থাপন করে।
মাক্রমিরা আক্রমণ— লীগ কাউলিল উভয়পক্ষকে প্র্বিবদ্বায় ফিরিয়া ঘাইতে অর্থাৎ
লীগ-এর কর্ত্তা সলাল ক্রম্ব হাইতে বিরক্ত হইতে অন্তরোধ করিলে জাপান
নশোলনে ক্রম্বী
নথে সেই অন্তরোধ রক্ষার প্রক্রিক্রাভি দিল বটে, কিন্ত
লীগ কর্ত্ব জাপানী আক্রমণের বিক্তমে কোন কার্যকরী ব্যবহা অবলম্বন
না করায় মাকৃবিয়া দ্থলের কাজ পূর্ণোভ্যমেই চালাইতে লাগিল। এথানে উল্লেখ
করা প্রয়োজন যে, জাপানের মাকৃবিয়া অধিকার জাপান কর্ত্ব স্বাক্ষরিত বিভিন্ন
চ্নির শর্ত-বিরোধী ছিল।

মাণ্রিছা ৰজেৰণ প্রথমত, ইহা ছিল লীগ-চুক্তিপত্রের বিরোধী এবং মিথ্যা লীগ-চুক্তিপত্তের অভিযোগের অজুগতে জাপানের মাঞ্রিয়া আক্রমণ লীগ বিবোধী কর্তৃক শান্তি পাইবার যোগ্য ছিল।

বিতীয়ত, জাপান ওয়াশিংটন কন্কারেন্সে চীনের বিক্রে আক্রমণ নীতি ওলাশিংটন চুক্তির পরিত্যাগের এবং চীনের অথগুতা বজায় রাথিবার প্রতিশ্রুতি বিরোধী দিয়াছিল। মাক্রিয়া আক্রমণ সেই প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত চুক্তির বিরোধী ছিল। '

তৃতীয়ত, ১৯২৮ প্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত কেলগ্-ব্রিয়া চুক্তি বা প্যারিদের চুক্তিতে কেলগ্-বিগ্রা চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে বা সমস্তা ও বা প্যারিদেঃ চুক্তি-বিবাদ-বিসংবাদের সমাধানে শান্তিপূর্ণ পদ্ধা অন্নুসরণে প্রতিশ্রুতি-বিরোধী বন্ধ হইয়াছিল। জাপান এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। কিন্তু মাঞ্রিয়া আক্রমণ করিয়া জাপান এই চুক্তির শার্ডাণিও লক্ষন করিয়াছিল।

এইভাবে জাপান লীগের চ্ক্তিপত্র এবং লীগের বাহিরে রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্বাক্ষরিত চ্কির শর্জানি লক্ষন করিয়া মাধ্যুরিয়া আক্রমণ করিলেও যথন লীগ কাউসিল বা বিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কোন দেশই জাপানকে বিরত হইবার জন্ম অভ্যারাধউপরোধের অধিক কিছু করিতে অগ্রসর হইল না, তথন জাপানও উৎসাহিত বোধ করিল। লীগের প্রকৃত তুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া লীগ ক. উলিলে লীগে কাউলি.লর
প্রভাব করা হইল যে, মাধ্যুরিয়া আক্রমণ সম্পর্কে একটি মফুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হউক। লাভ লিটনের সভাশভিত্তে একটি

জাপান সমগ্র মাঞ্রিয়া দখল করিয়া দেখানে মাঞ্কুয়ো সরকার নামে এক উত্তলার সরকার গঠন করিয়া আইনের চকে ধূলা দিতে সমর্থ হইল। মাঞ্রিয়া 'মাঞ্চুয়ো' নামক বাত্তে পবিণত হইল। লিটন্ কমিশনের রিপোর্টে জাপান কর্তৃক মাঞ্চিয়া আপান কর্ত্ত মাঞ্- অধিকারের শ্বরূপ উল্লাচিত হইলেও লীগ কাউন্সিল জাপানের বিক্তে কোন শান্তিমূলক বাবস্থা অবলম্বন করিতে দক্ষম ংইল না। লিটন্ কমিশন জাপান কর্তৃক মাঞুরিয়া অক্রেন ও সরকার গঠন অধিক কর জাপানের নিরাপত্তার জন্ম প্রয়োজনীয় এই যুক্তি অস্বাকার করিলেন এবং ইহা সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী বিস্তাহনীতি-প্রস্ত কার্য একথা স্পষ্টভাবেই বলিলেন। মাপুকুয়ো সরকার জাপান কর্ত স্থাপিত তাবেদার সরকার—মাপুরিয়াবাদী কর্ত স্বেচ্ছায় স্থাপিত নহে একথাও লিটন্ কমিশনের রিপোর্টে বলা হইল। মাঞ্রিয়াকে চীনের অধীন একটি স্বায়ন্তশাসিত অঞ্লে লিটন কমিশন পরিণত করা উচিত হইবে এই স্পারিশও লিটন্ কমিশনে করা হইল। কিন্তু জাপান আক্রমণকারী দেশ এবং উহার বিক্তে শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলখনের কোন ত্পাবিশ না থাকায় জাপান মাঞ্বিয়া নিজ অধিকারে রাখিতে পারিবে সেবিষয়ে নার্কিন বুজুরাষ্ট্র কর্তৃ নিঃসন্দেহ হইল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে কেলগ্-চীনের অধ্ততা ব্লাম বিয়া চুক্তির শ্রাদি লজ্মন কবিয়া মাঞ্ক্যো রাষ্ট্রসঠন আইনত রাধিবার চেষ্টার স্থীকার করিবে না বলিয়া ঘোষণা করিল এবং চীনদেশের অথগুতা বজায় বাখিবার উদ্দেশ্তে বিটেনের সাহায্য চাহিল। ব্যর্থতা কিন্তু ব্রিটেন স্বৃধ প্রাচ্যে নিজ স্বার্থ ক্লা করিতে হইলে জাপানের সহিত শত্তার পথ যথাশন্তৰ এড়াইয়া চলা-ই উচিত ভাবিয়া জাপানকে অফুরোধ-উপরোধের অধিক কিছু করিতে চাতিস না। ফলে, জাপানের বিক্রদ্ধে কোনপ্রকার সামরিক বা অর্থ নৈতিক শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলহন করা সম্ভব ব্রিটিশ সরকারের হইল না। জাপানও আক্রমণ-নাতি অপ্রতিহতভাবে চালাইবার শার্থপরতা পূর্ব স্থায়, গ লাভ করিব। জাপানী সেনাবাহিনী চীনের প্রাচীর ছাড়াইরা 'দেহ ল' ( Jehol ) নামক থনিজ তৈলে সমৃদ্ধ স্থানটি অধিক'র কবিয়া পিকিং অভিন্থে অগ্রসর হইনে চীন স্বকার জাপানের সভিত কাপান কর্ক জেংল টাংকু ( Tangku )-এর সদ্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হটলেন। ভাগিকার এই চুক্তির শ্র'ফুদারে জাপান চীনের প্রাচীরের উত্তর দিকে অপদর্ করিল এবং ঐ প্র'র্ভাবের সংলগ্ন দক্ষিণস্ব একথণ্ড ভূমি চীন নিরপেক অঞ্চল ভিন্ন

শীক'র করিতে বাধা হইল (১৯৩৩)। শীগ কাউন্সিল জাপানকে চীনের সহিত বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মিটাইয়া লইবার অন্ত অমুরোধ জানাইল টাকে-সে স্থি এবং এই বিবাদ সম্পর্কে পীগের কর্তবা নির্বারণের জন্ম একটি উপদেই; কমিশন নিঘুক্ত কবিল। এই দময়ে লীগ কাউন্সিল আফুদানিকভাবে লিটন্ কমিশন বিপোর্ট গ্রহণ কবিলে জাপান লীগ পবিত্যাগের লাপান কড়ক ইচ্ছা **নীগ** কাউন্দিনকে জ'নাইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও লীগ ভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার কোন প্রক্রু : ১৪র অভাব জাপানকে চীন গ্রাদে আরও উৎদাহিত করিয়া তুলিল। সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকাশ্য শক জাপানকে দমন করা বা স্থদ্ব প্রাচ্যাঞ্জ বালিজ-স্থাৰ্থ কোনভাবে ক্ল হইতে দেওৱা ইওবোপীয় বাষ্ট্ৰসমূহ বা মাৰ্কিন যুক্তবাষ্ট্ৰের हेच्छा हिन ना। प्रजावज्हे हीत्नद्र प्रथ छठा वक्षांत्र वार्थिवाद नौछि डे उदा भीत बाहुमम्ह । म्रथव कथात्र পर्वतिष्ठ इहेम्राहिल। आंत बिराउन, आरमितिका শাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরুদ্দিতা বা ফ্রান্স জাণানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এশিয়া মহাদেশ অতিক্রম किव्हा ममश পृथिवीत तासनी जिल्कर विञ्च रहेरव अवः जानान, ব্রিটেন, ক্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিক্রতে বৃত্তে অবতীর্ণ হইতে সাহ্দী হইবে একথা হয়ত ব্রিটেন, ক্রান্স ও আমেরিকা ততটা ব্রিতে পারে নাই।

মাণ্ট্রিয়া দথল ব্যাপারে সাফল্যনান্ত এবং টাংকু-এর সন্ধি থাবা চীনের আরও একংশে অধিকার জ্ঞাপানের সাম্রাজ্ঞাবাদী স্পৃহা অভাবতই বৃদ্ধি করিল। ঐ সময় জ্ঞাপানের নৃত্তন হইতে জ্ঞাপানী সাম্রাজ্ঞাবাদ এক নৃত্তন পদ্ধতি (New Order) সাম্রাজ্ঞাবাদ (New অমুদরণ করিয়া চলিতে লাগিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মুদ্র প্রাচ্য হইতে ইওরোপীয় শোষণের অবসান ঘটাইয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করা। এজন্ত চীনের সম্পর্কে পাশ্চান্ত্রা দেশীয় রাইজিলি যে 'উন্তুক্ত ত্থাহণ করা। এজন্ত চীনের সম্পর্কে পাশ্চান্ত্রা দেশীয় রাইজিলি যে 'উন্তুক্ত ত্থাহণ করা। এজন্ত চীনের সম্পর্কে পাশ্চান্ত্রা দেশীয় রাইজিলি যে 'উন্তুক্ত ত্থাহণ করা। এজন্ত চীনের জ্ঞান্তিয়ালালীয় করিতেছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা প্রয়োজন হইল। একই কারণে চীনের জ্ঞান্তীয়তাবাদী দল ও উহার নেতা চিয়াং-কাই-শেক-এর পত্তন ঘটান প্রয়োজন ছিল। বৈকাল হদের প্রাঞ্জনে কন্স প্রাধান্তনাশন্ত এজন্ত অপরিহার্গ ছিল। এই নৃত্তন ধরনের সাম্রাজ্ঞাবাদ ছিল এশিয়া মহাদেশে ইওরোপীয় সাম্রাজ্ঞাবাদের স্থলা জ্ঞাপানী সাম্রাজ্ঞাবাদ প্রসারের ইচ্ছাপ্রস্ত।

এদিকে চীনদেশে জাভীয়ভাবোধের ক্রমবিস্তার চীনজাভিকে দেশরকার এবং দেশরাদীকে বিদেশী শোষণ হইতে মৃক করিবার আদর্শে উদ্বৃত্ধ করিয়া তুলিভেছিল। কুরোমিং-ভাং ও কমিউনিস্ট্ দলের মধ্যে বিরোধিতা তথন চীনের আভ্যন্তরীণ ত্র্বলভার কারণ হইরা দাড়াইলেও বিদেশী আক্রমণ প্রভিহত করিবার উদ্দেশ্যে আপান-জার্মান কুয়োমিং-ভাং ও কমিন্টার্গ (কমিউনিস্ট্) দল ঐকাবদ্ধ হইতে কমিন্টার্গ-বিরোধী পারে এবং রাশিয়াও চীনরকার জন্ত সাহাযাদান করিতে অগ্রসর হক্তি হইবে বিবেচনা করিয়া জাপান জার্মানির সহিত কমিন্টার্গ-বিরোধী (Anti-Comintern) এক চ্ক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে রাশিরার

লুকোচিরাও বা

'মার্কো পোলো পুন'এর ঘটনা—লাপান
ক ত'ক চীন আক্রমণ

সভাব্য আক্রমণের বিকল্পে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জ্ঞাপান সমগ্র চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। ১৯৩৭ এটাকে পিপিং\* (Peiping)-এর অনভিদ্রে লুকোচিয়াও বা 'মার্কো পোলো পুন' (Lukouchiao or Marco Polo Bridge) নামক স্থানে চীনা ও জ্ঞাপানী দৈয়দের কয়েকজনের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটিলে

জাপান দেই অনুহাতে চীন আক্রমণ করিল। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ (১৯৩৭)
চীনের কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিন্ট্ দলকে দেশরক্ষার কার্যে ঐক্যবদ্ধ করিল।
নানকিং, হাংকাও, ক্যাণ্টন প্রভৃতি স্থান জাপান অধিকার করিয়া লইল বটে,
কিন্তু চীন জয় করা জাপানের পক্ষে দস্তব হইল না। জাপান চীনদেশে অধিকৃত
অঞ্চল লইয়া নানকিং-এ একটি জাপান-নিয়ম্বিভ 'চীন প্রজাভয়' স্থাপন করিল।
কিন্তু চীনাবাদী জাপানীদের আক্রমণ প্রভিহত করিবার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ
মৃদ্ধ করিয়া চলিল। বিদেশী রাইদমৃহ মৃথে চীনদেশের প্রভি সহামৃভৃতি প্রকাশে
কেন্দ্র ক্রটি করিল না, কিন্তু প্রকৃত সাহাম্যদানে কেহই অগ্রসর হইল না।
বালিয়ার নিকট হইতে ইন্দো-চীনের মাধ্যমে সামান্ত মৃদ্ধ-সাম্ম্যী চীনদেশে অবশ্য

জ্বাসন। জাপান বিভাগ বা নাক্ষিক পালার নাম বিশ্ব বা নাক্ষিক কামানবাহী

দলপতি আজমণ

জাপান। জাপান বিমান বিমান প্রানে নামক মার্কিন কামানবাহী

সলপতি আজমণ

काराज (Gunboat) ও একটি তৈলবাহী काराक जूनारेग्रा फिल्न

ঐ সংখ কয়েকজন মার্কিন নাগরিকও প্রাণ হারাইল।ক মার্কিন সরকার ইহার

<sup>\*</sup> Langeam, p. 434.

<sup>†</sup> Ibid p. 435.

প্ৰতিবাদ জানাইলে জাপান এজন্ত দুঃথ প্ৰকাশ কবিল এবং উপযুক্ত পৰিমাণ কতি-পূবণ দানে প্রতিজ্ঞত হইল। ব্যাপারটি এইভাবেই মিটমাট হইয়া গেলে জ্পান মার্কিন যুক্রাষ্ট্রের শক্রতার ভয় হইতে মুক্ত হইল। এমতাবন্ধায়ও মার্কিন যুক্তর ষ্ট্রের ব্যবসায়িকগণ জাপানকে হুছের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরববাহ করিয়া অর্থলাভ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। ব্রিটিশ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গুলি জাপানের নিকট এই ধরনের সামগ্রী বিক্রয় করিতে লাগিল। মুথে এই ছই দেশ চীন দেশের অথওভার কথা আওড়াইলেও বিটিশ ও মার্কিন অন্তশালের ছারাই জাপান চীনদেশের বিক্লে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। জাপান-ভোষণের কুকল ১৯৩৮ গ্রান্তাৰেই স্পষ্ট হইয়া উঠিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনদেশকে আর্থিক সাহায্য দানের নীতি গ্রহণ করিল। দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুকু হইলে জার্মনির আক্রমণে ত্র্নীকৃত ফরাদী সরকারের নিকট হইতে জাপান ইন্দোচীনে সাম্বিক ঘাটি জাগান কত ক প্রস্তুতের অধিকার আদায় করিল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাই रेन्साहीन मथन চীনদেশকে অর্থ দাগেষ্য দিতে লাগিল। অপর দিকে জাপানী দেনাবাহিনী হংকং-এর দিকে অগ্রদর হৃটতে লাগিলে ব্রিটেন্ও চীনকে অধিক পরিমাণ ঋণদান করিতে লাগিল এবং জাপানকে উহার অগ্রসর-জাপানের প্রতি ব্ৰিটেন ও মাকিন নীতি হইতে বিরত হইবার জন্ত জানাইল। জাপান বিটেন হুকরাষ্ট্রের অনুরোধ-বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন প্রকার অন্তরাধ-উপরোধ বা দাশক-উপরোধ নীতি অনুসরণ বাণীতে কর্ণপাত করিল না। উপরস্থ বিমান আক্রমণ ব'লু মার্কিন সম্পত্তি বিনাশ করিতে লাগিল। এমভাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সহিত যে 'সৌহাদ্য ও বাণিজ্যের চুক্তি' ('Treaty of Amity and ('ommerce) ছিল তাহা নাক্চ করিবার ইচ্ছা ভাপানকে জানাইয়া দিল। ইচা ভিল্ল জাপ নকে থনিজ তৈল সরবরাহ বা মার্কিন যুক্তরাট্রে জাপানী সামগ্রী আমদানির উপরও ন'ন; প্রকার বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হইল। এই ব্যাপার নইয়া ভাপান ও ম' কন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ-আলে'চনা তুরু চইল। আপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চইতে থনিজ ভৈল আমদানির এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সচিত ছাপ্নের বালিজ্য স্ক্র माकिन गुरुवाहे कहा के शूनः छापटन नटई हेट नाहीरन व क्लिपार न हहेट ह छापा रेड ভাপানের সহিত व्यवनादर्व ७२९ मन्द्रिय-भूव दिन्तात्र काषानः देवत् १००व ৰাণিণ্য-সন্পৰ্বতাগ বন্ধ কবিতে এবং নিজ ইঞ্মত শালি চুলির এবং ছির করিয়া চীনের সহিত মুদ্ধ নিটাইতে প্রস্তুত তইন। কিব গ্রিন যুক্ত

এই প্রস্তাব গ্রহন করিতে দখত হইল না। মার্কিন দরকার হইতে পান্টা প্রস্তাব কর! হইল যে, জাপান চীন ও ইন্দোর্গন হইতে পদাতিক, নো ও বিমানবাহিনী অপদারণ করিলে এবং চীনের অধিকত অঞ্চলে যে জাপান-লাগাৰ ও মারিম वृक्तकारदेव भरका সরকার-আখ্রিত চীন সরকার গঠন করা হইয়াছে উহা ভাঞ্মিয়া আপনের আলাপ দিতে স্বীকার করিলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দক্ত আলো:চনা দেশের সহিত জাপান এক অনাক্রমণ-চৃক্তি স্বাক্ষর করিতে সম্মত श्रेटन मार्किन যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে থনিজ তৈল স্বব্বাহ করিবে এবং মার্কিন युक्तारदेव मश्क कालानी वालिका श्रनःशालान वाकी शहरव। রুশ জাপানী ইভিপূৰ্বে জাশান বাশিয়ার সহিত এক অনাক্ষণ-চুক্তি ৰাক্ব ঝৰাজ্মণ চুল্তি করিয়া (১৬ই এপ্রিন, ১৯৪১) জার্যানি-দোভিয়েত যৃদ্ধ বাধিলেও বাহাতে জাপানের বিকল্কে রাশিয়া অল্লধারণ না করে সেই ব্যবস্থা করিয়াছিল। याश इडेक, मार्किन युक्ततारहेव भानी श्रीहारवे अवाद मिनांब পূৰ্বে জাপান 'পাৰ্গ হারবার' ( Pearl Harbour ) আক্রমণ জাপান কড় ক कविशा ( ११ फिरमध्य, ১৯৪১ ) भार्किन युक्तवार्द्धेय वह मध्याक আকল্মিক ভাবে পার stanta ( Pearl যুদ্ধজাহাজ বিধবন্ত করিল। এই আক্রমণ শুকু হইবার পরই Harbour ) আ কমৰ जापान यार्किन প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসমতি জানাইয়াছিল। এইভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অনুরপ্রাস্তার আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের প্র কন্ধ ত্ইল। প্রদিন মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র জাপানের বিকল্পে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে রোম-বার্নিন-টোকিও অক্তরিবর্গের চুক্তির শার্টান্থেদারে হিট্লার ও মুগোলিনি আমেরিকার विवाक गुक्र पाष्ट्रना कविद्यान। क्या, जाशान खाउँ विद्यान, जायाविका अवर जानाव-ল্যা গুস-এর বিক্ত্বে যুদ্ধ ঘে, ষণ। করিল।\*

মূত্রের প্রথম দিকে জাপান হংকং, গুলাম, কিলিপাইন দ্বীপপুন্ধ, ভাম, ব্রন্ধদেশ, মালাল, নিজাপুর, ভাচ্ ইণ্ডিজ (Dutch Indies) প্রভৃতি জার করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু ১৯৩২ খ্রীষ্টান্ধের মধ্যভাগ হইতে জাপানের জাগানের জাগালের জাগালের অর্থ নৈতিক প্রাম্ম প্রাম্মাজিক পরিস্থিতি আরম্ভ শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৯২২ খ্রীস্তান্ধে আলাল্ট মানে কিরোধিমা ও নাগাপাকি নামক ভাইটি শহরকে মাতির

<sup>·</sup> V. le Schuman : International Politics, pp. 372-73.

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবছর এটেম বোমা ছারা বিধরত্ত করিলে ভাপান আজনমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

ইতালি-তেখাৰণ (Appeasement of Italy): ইতালি কৰ্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার (Occupation of Ethiopia by Italy): ছই বিশ্বসূদ্ধের অভবতীকালে ইওবোপীয় শক্তিবৰ্গ কেবল জাপান ও জার্যানির প্রতিই তোষণ-নীতি অনুসরণ করিয়াছিল এখন নহে। ক্যাদিন্ট্-শাদিত ইতালির প্রতিও সে-সকল দেশ ভোগণ-নাতি অমুদরণ করিয়া ইভালিকে সাম্ভাজাবাদী প্রদারকার্যে উৎসাহিত করিয়াছিল। নাৎদি-নেতা হিট্নারের অভাগান ইভালির ভীতির সঞ্চার ক্রিয়াছিল। ফলে, ইভালি, ফান্স ও ইংলও ফ্রেমা কন্ফারেন্স-এ (১৯৩৫) স্মিলিত হইয়া নাংদি-নীতির নিন্দাবাদ করিয়াছিল। কিন্তু জাপান ও জার্মানির লীগ-অব-ভাশন্ন্-এর সদস্পদ ত্যাগ, জাপান কর্তৃক মাঞ্বিয়া অধিকার, হিট্লার কর্ত্ক ভাগাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া জার্মান ইঙালির সামাজাবার্থ:- জাতিকে সমরস্জায় স্ক্রিতকরণ প্রভৃতি লীগের তুর্বলতা প্রকট করিয়া তুলিলে ইতালি রাজ্যগ্রাম-নীতির অনুসর্গকারী জামানির স্মর্থকে পরিণত হইল। ইহা ভিন্ন ইতালি নিজেও সাম্রাজ্যবাদী-নীতি অন্ত্ৰপৰণ করিতে শুকু কবিল। মুদোলিনির সামাজ্যবাদী বিস্তার-নীতি ইতালি-বাদীদের আম্বরিক সমর্থন যাহাতে লাভ করিতে পারে সেজগু অক্রিকার সাম্রাঞ্ ম্লোলিনি বৈদেশিক যুদ্ধ-নীতির মাধামে ইতালির মর্যাদাবৃদ্ধির বিস্তার নীতি একমাত্র পদা ব্যাপক প্রচারকার্যের দারা এই ধারণার স্বন্ধ করিলেন। ইতালির সাম্রাজাবাদী বিস্তার নীতি যাহাতে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিকূল না হয় দেজতা মুদোলিনি আফ্রিকা মহাদেশে দামাজা বিস্তারে প্রয়ামী হইলেন। এদিকে হিট্নারের নেতৃত্বে নাৎিদ জার্মানির ক্রমনর্মান শক্তি ও ব্দত্যের ভয়ে ভীত, সম্ভন্ত ক্রান্স ইতালির মিত্রভালাতে উন্প্রাব হইয়া উঠিক।

এইরপ পরিস্থিতিতে ওয়াগ-ওয়াগ (Wal-Wal) নামক স্থানে ইতালি ও ইথিওপিয়ার দৈতদের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে কয়েকজন ইভালীয় দৈক প্রাণ হারাইলে ইতালি এক বিশাল পরিমাণ ক্ষতিপুনন ওয়াল-ওয়াল मावि करता ১৯२৮ खेशास्त्र रेंडानि-रेबिडिलिया वा चारि-(Wal-Wal) হটন1 শিনিয়ার চুক্তির শর্ভান্তসারে এই রই দেশের পরশার বিবাদ-বিসংবাদ শান্তিপূর্ব উপায়ে এবং মধান্তভার মাধ্যমে মিটাইবার প্রভিক্তি উভয

দেশই দিলছিল। কিন্তু ইভালি দেই চুক্তি অমাত করিয়া মধাস্থতার প্রভাব অগ্রাহ্ করিলে ইবিওপিয়া লীগ-স্ব-ক্রাশন্ন্-এর নিকট ইথিওপিয়া কড় ক আবেদন করিল। ইতালীয় প্রতিনিধি ইতালি-ইথিওপিয়ার লীগ-অৰ-ন্যাশন স-এর দৰ্টি শান্তিপূৰ্ণ উপায়ে মিটান হইবে জানাইলেন। লীগ নিকট আবেদন কাউদিল ইতালির মৌথিক প্রতিশ্রতিতে বিশাস করিয়া পরবতী অধিবেশন পর্যন্ত বিষয়টির আলোচনা স্থগিত রাখিলেন। ইলিওপিয়ার অ্বেদন সত্তেও কোনপ্রকার কার্যকরী পন্তা অভ্যারণ না করিয়া কেবলমাত্র ইতালীয় প্রতিনিধির মুথের কথার উপর নিভর করা ও লীগের পরবভী অধিবেশন পর্যন্ত বিষয়টির আলোচনা স্থগিত রাথা ইতালির প্রতি ভোষণ-লীগ-ছব জাপন্স্ এর নীতি অসুসরণেরই ফল, বলা বাহলা। এদিকে ইতালি বিনা **टेना**नी ग বাধায় ইবিওপিয়ার দীমান্তবর্তী নিজ উপনিবেশগুলিতে দামবিক দাজ-দর্ম্বায় প্রেরণ করিতে লাগিল। ইথিওপিয়া পুনরায় লীগ কাউন্দিরের নিকট আবেদন জানাইলে ইতালি মধাস্বতার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই মধ্যস্থতায় কোন ফল হইল না, কারণ যাঁহারা মধ্যস্তা করিবার জন্ম নিযুক্ত ইইলেন তাঁহারা ওয়াল-ওয়াল ঘটনার জন্ম ইতালি কিংবা ইথিওপিয়া কোন দেশই দায়ী নহে এরপ দিছাতে উপনীত হইলেন। এমতাব্দায় গ্রেট ব্রিটেন ইতালির একক অধিনায়ক মুদোলিনি যাহাতে তাঁহার পরিকল্পিত ইপিওপিয়া ব্রিটেনের ইতালি-আক্রমণ হইতে বিব্রত হন সেজ্ব ইথিওপিয়ার নিকট হইতে তোবণ নীতি ওগাডেন (Ogaden) প্রদেশটি ইতালিকে আদায় করিয়া দিবার এবং ক্ষতিপূৰণ হিদাবে ইথিওপিয়াকে জীলা (Zeila) বন্দরটি গ্রেট বাটন দান ক্রিবার প্রস্তাব করিল। মুদোলিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, উপরন্ধ ইতালির প্রতি ব্রিটেনের ভোষণ-নীতির পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণে উৎদাহিত ংইলেন। যাতা হউক, ইভালি-ইপিওপিয়ার বিবাদের মীনাংসার উপায় হিসাবে প্রিটেন, ফ্রান্স छ छैन निद श्राकिमियर्ग भारित भगतक इहेरनम । এहे भरमनम विक्रम छ ফ্রান্সের প্রতিনিধি প্রস্তাব করিলেন যে, ইপিওপিয়া লাগ-অব-িবট্টন ও ফালের ন্তাশন্স-এর নিকট অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শাদনতান্ত্রিক গ্ৰন্থাব—মুদোলিৰি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্তে দ'হাষ্য প্রার্থনা করিবে এবং দেই ক্রে কড কি প্রচাখাত লীগ ইবিওপিয়া রাজ্যের ইতালিকে কতক বিশেষ অধিকার ও

क्षांग-कृतिभा नात्नव वावना कवित्। हेटानि এहे श्रकावन श्रवाधान कविन।

এমত ব্রায় বিতেন লীগ-চ্জিপত্র অল্পারে ইতালি-ইবিওপিয়ার বিবাদের মীমাংসার যে পদ্ভি অনুদ্রণ করা প্রয়োজন ভাষা অনুদরণ করিতে প্রস্তুত এই ঘোষণা কবিল। প্রয়োজনবোধে ইতালির বিকরে লীগ-চ্ক্তিপত্র অনুসারে শান্তিমূলক रारमा व्यवनयान विरावेन भन्दारभन नरह अकथा अकाम कवारे মলেলিনিয় ইপিওপিয়া ৰাজ্মণ ছিল বিটেনের উদ্দেশ্য। কিন্তু মুদোলিনি এই সব কিছু উপে**কা** किरिया ১৯०१ बीटोट्स चरहे।वत मार्म हेबिछिनिया चाकमन किरियन। बिटिन अ क्वाम (गाप्रत हेथि। विद्यात व्यक्तिश्म ग्रामिनिक मान হোর-লাভাল कविया जांशात महुरे कदिए हारित्नन। किन्न धरे পরিকলন। পরিকল্পনা ( হোর-লাভাল পরিকল্পনা, (Hoare Lavel-Plan) জানাজানি হইয়া গেলে উহার বিক্তমে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহাতে ব্রিটিশ প্রবাষ্ট্র-মন্ত্রী আনুয়েল হোরকে পদভাগে করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার পরও ইতালির বিজ্ঞে কোন শান্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হুইল না। লীগ-অব-ইতালির বিরুদ্ধে অর্থ- ফ্রাশন্স ইতালির বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক অবরোধ করিলেও ফ্রান্স নৈতিক অবরোধ জার্মানির সম্ভাবা আক্রমণের বিরুদ্ধে ইতালির মিত্রতালাভের **रचावना**—हेशात আশায় ইতালির বিক্দ্রে অর্থ নৈতিক অবরোধ আন্তরিকভাবে **অ**কায়কারিতা कार्यकदी कदिए बासी एट्रेन ना। बिएटेन ट्लानिएक प्रमन করিবার জন্ম প্রথমে বদ্ধপরিকর ছিল বটে, কিন্তু অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গের উদাদীত শেব পর্যন্ত ত্রিটেনের উৎদাহও হ্রাদ করিল। অবশেষে ইতালির বিকদ্ধে অর্থ নৈতিক অবরোধ উঠাইয়া লইয়া ইতালি-তোষণ-নীতির নৃতন পদক্ষেপ গ্রহণ করা চইল। লীগ চুক্তিপত্রের অবমাননা, ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ওদাদীত ইতালির সাম'জা-শুহা বর্বিত করিল। তহুপরি ই ধরে।পীয় শক্তিবর্গের এই আচরণ ও লীগের ত্র্বতা জার্যানির আক্রমণাগ্রক নীতির উৎসাহ দান ক্রিল। ১৯৩৬ ঞ্জি, স্বের মে মাসে মুদ্যোলিনি সমগ্র ইথিওপিয়া জয় করিয়া হতালির রাজাকে ইথিওপিয়ার সমাট বলিয়া ঘোষণা করিকেন। ইওরোপীয় हेडालि-८ड वन नी डिव বাষ্ট্রবর্গের ইত্যালি-তোম্ব-নাতি ও জার্মানি কর্ত্ক অপ্রিয়া দখল প্রত্যক্ষ কল ম্পেনের অন্তর্গন্ধর পটভূমিকা রচনা করিল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ত্র্বসভার পরিপ্রেক্ষিতে ইও লি 🔞 জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি অভাবতই এই তই দেশকে পরম্পর মিত্রে পরিনত করিয়াছিল। এই মিত্রতা ম্পেনায় অন্তনুদ্ধে বাস্তবরূপ গ্রহণ করিল।

স্পেনীয় অন্তর্ম: দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া (Spanish Civil War : Stage-Rehearsal of the Second World War ): नीत কাউন্সিল কর্তৃক ইতালির অর্থ নৈতিক অবরোধের ঘোষণা ইওরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষভাবে ফ্রান্স, কার্যকরী করিতে প্রস্তুত না হইলে শেষ স্পেনীর অন্তর্জের পর্যন্ত লীগ দেই অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধা হইলে সূচনা ( ) १ इन् इन् हे , २०१ ) मत्म मत्म ( २० इन हे ) त्मनीय অন্তর্জ শুরু হইল। ১৯০৬ ঐটোমের তথা বিতীয় বিষয়কের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-সমূহের অক্তম ছিল স্পেনীয় অন্তযুদ্ধ।

ইতালি ও জার্মানি ভোষণের যে নীতি ইঞ্চ-ফরাদী শক্তিষয় অমুদরণ করিতেছিল

তাহারই অন্তম দুরাম্ব শ্পেনীয় অন্তর্গন্ধ পরিনক্ষিত হইল। ইতালী কর্তৃক ইথিওপিয়া দ্থলের ব্যাপারে লীগ কাউন্সিলের অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হইবার সঙ্গে দক্ষে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে স্পেনের অন্যতম সমর্নায়ক জেনারেল क्यांटका विष्णां र पार्यना कविष्यन । ১৯৩১ बीट्रांटस ब्लामन वास्टिक्क व्यवमान ঘটিয়া প্রজাতাত্মিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্তার প্রত্মিকা এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন কিংবা মৃষ্টিমেয় বিত্তশালী ব্যক্তির আধিপত্য নাশ করিয়া সামাজিক ক্ষেত্রে সমতা আনম্ন—কোন কিছুই করিতে দমর্থ হন নাই। ফলে, প্রজাতান্ত্রিক সরকার যেমন তুৰ্বল তেমনি অক্মণা হইয়া পড়িতেছিল। যাহা কিছু উল্লয়নমূলক কাজে প্ৰজা-ভান্ত্ৰিক দৰকাৰ হস্তক্ষেপ কৰিমাছিলেন ডাহা বিত্তশালী ব্যক্তিবৰ্গের স্বার্থের পরিপদ্ধী হওয়ায় তাহারা সরকারের বিরোধিতা তক করিল। প্রকান্তরে উত্ত শংস্কারপন্থীরা প্রজাতান্ত্রিক দরকারের অর্থ নৈতিক বৈষ্ম্যা দ্ব করিয়া স্থন্ধ, স্বদংগঠিত এবং দকলের সমম্যালার ভিত্তিতে ছাপিত সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে অযথা কালকেপ হইতেছে দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণো, একথা-ই বাই হইয়া গেল যে, কমিউনিস্ট্গণ ও বাজভদ্মের সমর্থকগণ প্রজাভান্তিক দরকারকে ক্ষমভাচাত করিয়া দেশের শাসনবাবস্থা হস্তগত वास्त्र वास করিবার বড়মন্ত্র করিতেছে। এমন সময়ে এক সাধারণ ঘটনাকে

কারণ

শোধ গ্রহণ করিল। সরকার এবিবয়ে কোন কিছুই করিতে সমর্থ চ্ইলেন না। ফলে প্রজাতত্ত্বের বিরোধীদল সরকারের থিকত্বে অন্তধারণ করিলে স্পেনের অন্তর্যুত ভক হইল। জেনারেল ফ্রান্ডো প্রজাতত্ত্বে বিরোধী দলের জেনাবেল ক্রাকোর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি স্পেনীয় মরকোশ্বিত তাঁহার (45E15 व्यक्षीन स्मनावाहिनीत्क निम्नल्क होनिया वित्ताह (यायना कविया (১৭ই জুলাই,১৯৩৬) লোন আক্রমণ করিলেন। লোনের একাংশ ডিনি সহজেই গ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। জার্মানি ও ইতালি ফ্রাহোকে সামরিক সাজ-সর্জাম ও रेमज पिया मादाया कविष्ठ नामिन। त्यानीय परुप्र हिन्नात । प्रमानिनिव অংশ গ্রহণের পশ্চাতে ইওবোপীয় বাষ্ট্রবর্গের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবার এवः विस्वकारव, बार्मानिव युष-धावित मञ्जात छेरका विक्रमान हिन्। विधेनात, म्सानिनित ममर्थक ष्ट्रात्वन काष्ट्रात यथीन त्नान, क्राम ७ हेश्न ७ विकास युष ठानाहैवाद अक्ष्पूर्व घाँ हि हिनाद वावशाद कवा याहेदव, এहे हिऐलाव ও युरमानिनीव উদেশ্রও হিটলার ও মূপোলিনির ছিল। জেনারেল ফ্রাঙ্গো विद्यारीत्मव माहाया नान ययन हिष्टेनात ও मुर्मानिनित भाश्यानाञ कविशाहितन, শেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারও তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইওরোপ ও আমেরিকাত্ব কমিউনিস্ট্দের দাহায্য-সহায়তা পাইয়াছিলেন। কিন্তু জেনাবেল कांदश हिहेनाव ७ मुमानिनिव निकृ इहेट य शविभार রাশিয়ার ও ত্রিটিখ-শাহায্য পাইয়াছিলেন ভাহার তুলনাম্ব কমিউনিস্ট দের নিকট হইতে ফরাসী-মার্কিন সামা-প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সাহায্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। ক্মিউনিস্ট বাদীদের স্পেনীর বাশিয়া, বিটেন ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্ট গণ প্ৰজাতন্ত্ৰকে সাহাযা मान প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সাহাযাদানের ফলে জেনারেল ফ্রাকোর পক্ষে কমিউনিস্ট -বিরোধী দেশগুলির নৈতিক সমর্থন লাভের স্বযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি ক্মিউনিস্ট্রের গ্রাস হইতে স্পেনকে বকা করিতেছেন এমন কথা প্রচার করিয়া কমিউনিস্ট-বিরোধীদের এমন কি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরোক্ষ সমর্থনলাভেও স্থার্থ হইয়াছিলেন। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইলে ইতালি ও জার্যানির দহিত বন্দের সৃষ্টি হইবে একবা ভাবিয়াও ত্রিটিশ ও ফরাদী সরকার একক বা মুগাভাবে এই ব্যাপারে হল্কপে করিতে চাহিলেন না। ফলে, হল্ককেপ হইতে रेष-भनामी मनाचाव বিশ্বত থাকিবার নীতির পরিপুরক হিসাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স **জেনারেল ফ্রান্ধে বা প্রজাতান্ত্রিক দরকার কাহাকেও কোনপ্রকার অন্তর্পত্র দর্**বরাহ

করিতে রাজী হইন না। এইভাবে জেনারেন ফাজো এবং স্পেনের বৈধ প্রস্পাতান্ত্রিক
সংকারকে সমপ্র্যায়ে স্থাপন করিয়া রিটেন ও ফ্রান্স বিলোহী জেনারেন ফ্রান্সেক
কতকটা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল বনা ঘাইতে পারে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্বের শেষ দিকে
লীগ স্পেন হইতে বিদেশী নৈক্ত অপদারণের এক প্রস্তাব প্রহণ করিন। বিটেনও
স্পেন হইতে বিদেশী নৈক্ত অপদারণের প্রস্তাব সমর্থন করিল এবং বিদেশী সৈক্তের
অপদারণের সঙ্গে জেনারেল ফ্রান্সের স্ক্রের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধরত
বিটেন ও ফ্রান্স কর্ত্রক

ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক ফ্রান্সো: শ্রহিন্তিত দরকার শ্বীকৃত

সেনাবাহিনীর ঘাবতীয় অধিকার (Status of Belligerents)
দানে স্বীকৃত চ্ইল। ১৯৩৮ ঝাইাস্বে জুনাই মানে জেনারেল
ফ্রান্থের জয়লাভ যথন স্থানিভিত তথন ইতালিও জার্মানি স্পেন

হইতে তাহাদের দৈশ্য অপদারণে খীকৃত হইল। কয়েক মাদের মধ্যেই (ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮) বিটেন ও ফ্রান্স জেনারেল ফ্রান্সের সরকারকে আফুর্নানিকভাবে খীকার করিয়া লইল। জেনারেল ফ্রান্সে অল্লকালের মধ্যেই স্পেনের রাজধানী মাজিদ দ্বন্স করিলে স্পেনায় অন্তর্যুদ্ধের অবদান ঘটিল।

শোনীর অন্তর্ত্ত্বর প্রকাশ শোনের আভান্তরীণ ক্ষেত্রে এবং আন্তর্গতিক অন্তর্গতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত ইইয়াছিল।

(:) হিট্লার-ম্নো- প্রথমত, জেনারেল ফ্রাজোর অভ্যুথান ও জয়লাত ইিট্লার লিনির শক্তিবৃদ্ধি ও ম্নোলিনির অধীনে যে একক অধিনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হইমাছিল উহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, স্পেনে একক অধিনায়কত্ত্ব প্রতিষ্ঠা একক অধিনায়কত্ব ও উদারনীতির আদর্শগত ঘদে উদার-নীতির পরাজয় ও প্রতিক্রিয়ার
বিক্ষম একক জয়লাভ স্থাচিত হইয়াছিল। হিট্লার-ম্পোলিনির পক্ষে
অধিনায়কত্বের জয়লাভ জেনাবেল ফ্রাফোর জয়লাভ তাঁহাদের অমুস্ত নীতিরই জ্যের
সামিল ছিল।

তৃতীয়ত, হিট্লার-মুদোলিনির সমর্থক জেনারেল ফ্রান্ধার প্রেন ও বেলিয়ারিক (৩) ফাজে। কর্তৃত্ব প্রেন দ্বীপপুজের উপর অধিকার লাভের ফলে বিটেন ও ফ্র'ন্সের ও কেলিরারিক দীপপুল সহিত হিট্লার দুদোলিনির সম্ভাব্য যুদ্ধে আফ্রিকা ও অধিকারে হিট্লার ও অধিকারে হিট্লার ও মুদোলিনির লামরিক অব্যান বৃদ্ধি ও ক্রান্সের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার পথ সহজ্ঞতর হইলা রহিল। চতুর্গত, ব্রিটেন ও জ্বানের প্ররাষ্ট্র-নীতির বৈষম্য এবং লীগ-অব-ভাশন্দ্ কর্তৃক ইতালি-ইবিওপিয়ার মূবে কোনপ্রকার কার্যকরী বাবস্থা প্রচনে অক্ষমতা এক দিকে
যেমন হিট্লারকে আগ্রাপী-নীতি অক্ষমরণে পরোক্ষ উৎসাহ দান
কিব্রাছিল, অপর দিকে তেমনি মূদ্যেলিনিকেও অক্সরপ আগ্রামীনীতি অক্সমরণে উৎসাহিত কবিয়াছিল। ১৯০৫ প্রীষ্টান্সের এপ্রিল
মামে প্রেমা সম্মেলনে মূদ্যোলিনি হিট্লারের আগ্রামী-নীতির বিক্ত্বে ইক্ষ-করাসী শক্তিক্
হয়ের সহিত যোগদান কবিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইক্ষ করাসী শক্তিব্
বা লীগ হিট্লারকে নিরক্ত কবিবার নীতি তেমন আগ্রহের সহিত্ত অনুসরণ কবিতেছে
না দেখিয়া মুদ্যোলিনি হিট্লারের সহিত্ত হাত মিলাইয়া চলিত্তে মনস্থ কবিলেন।

পঞ্চমত, শ্লেনীয় অন্তর্তি ইক্স-করাসী নিক্ষিতা এবং না-হস্তক্ষেপ নীতির
অন্তস্বপ একদিকে যেমন এই তুই দেশের সরকারের হিট্লারথোরটেন ও জালের
ম্থোলিনি ভোষণ-নীতি প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল, ভেমনি অপর
ভোষণ ওক্সশ-ভীতি
কিকে ভাহাদের কণ-ভীতিও স্থপট করিয়াছিল। বিটেন ও
ক্রান্স কমিউনিন্ট্-বিরোধী যে-কোন শক্তিকেই নৈতিক সমর্থন

দানে প্রস্তুত, একথা স্পেনীয় অভ্যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছিল।

ষষ্ঠত, হিট্লাব-মুশোলিনির, বিশেষভাবে হিট্লাবের পক্ষে শ্পেনীয় অস্তর্গুদ্ধ বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধের মহড়ার কান্ধ করিয়াছিল। জার্মানির বিমানবাহিনীর
দক্ষতা ও মারণাঞ্জের ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার এবং ইতালিজার্মানির যুদ্ধ-নীতি ইওবোপীয় রাষ্ট্রবর্গ কিভাবে গ্রহণ করে তাহা
উপলব্ধি করিবার পক্ষে শ্পেনীয় অন্তর্গুদ্ধ এক স্থবর্ণ স্থযোগ দান করিয়াছিল।

জার্মানি-ভোষণ (Appeasement of Germany): নাৎদি-নেতা বা ফুহ্বার হিটলারের অভ্যুত্থানের সময় হইতে ইত্রোপীয় শক্তিবর্গের বিশেষভাবে বিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি ভোষণ নীতি হিট্লারের উদ্ধৃতা ক্রমেই বাড়াইয়া দিয়াছিল। হিট্লার কর্তৃক অব্রিয়া দথল, চেকোপ্রোভাকিয়ার নিকট হইতে স্থদেভেনলাও দাবি

অবং ইঙ্গ-ফরাসী সরকার্ত্তয়ের মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর, চেকোলো-ভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ দথল এবং শেষ পর্যন্ত পোলাাতের নিকট ছান্জিগ নামক শহর্চি ও পূর্ব-প্রোশিয়া ও জার্মানির অপরাংশের মধ্যে সংযোগপথ (Corridor) দাবি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের

হিট্লার ভোষণ-নীভিরই পরিণতি বলা বাহুল্য। ডান্জিগ ও পোল্যাভের নিকট

হইতে সংযোগপৰ (Polish Corridor) দ্বির প্রশ্ন হইতেই শেষ পর্যন্ত বিতীয় বিখ্যুক্তের স্বচনা ইইয়াছিল। [ এবিবয়ে বিশ্ব আলোচনা ১৭৪—১৭৭ পৃষ্ঠায় দুইবা ।]

ক্ষণ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি (Russo-German Non-Aggression Pact): ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইতাদি-জার্মান তোষণ-নীতির দক্ষে দেছে দেছিয়েও ব্রাশিয়ার প্রতি বিকল্প মনোভাব ক্রমেই দোভিয়েও দরকারের অক্ষেত্র কারণ হইয়া উঠিল। জার্মানি কর্ত্ব অস্ট্রিয়া এবং ক্রমে ক্রেন্ডেনলাও ও জার্মানির রাজ্যবাস

জার্থানির রাজ্যপ্রাস নীভি—রাশিয়ার ভীতির কারণ ১৯০৯ প্রীপ্তানে বিচ্নার চেকোলোভাকিয়া আচারেই ক্ষা করিবে
এই আশকা দোভিয়েত সরকারের মনে স্বভাবতই জাগিন।
১৯০৯ প্রীপ্তানে হিট্নার চেকোলোভাকিয়া গ্রাস করিয়া নীগ-অব-

তাশন্দের নির্দোধীনে সিথ্যানিয়া কর্ত শাসিত মেমেল বলবটি অধিকার कविशा नहेंत्नम अतर छामिष्ट्रिंग महत्र ও 'लानिम कादिए।त' ( Polish Corridor ) मार्थि कवित्रा विमित्नन। विकेशादिक वासाधाम-नीजि এইবার ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্তক বিচলিত করিয়া তলিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী েমারলেনও জার্মানি-ভোষণ-নীতির শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছেন একথা উপদ্ধি করিলেন। সামরিক দিক নিয়া ব্রিটেন তখন যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত ছিল, একথা वना यात्र ना। किन्न हिहेनारवव वाकाशाम-नौठि करमहे श्रमाविछ हहेग्रा বিটেন ও ফ্রন্স কর্তৃক চলিয়াচে দেখিয়া বিটেন জার্ঘানির আক্রমণের বিকুদ্ধে পোল্যাওকে সাহায় দানে কুত্রসংকল্ল হইল। ফ্রান্স জার্মানির পোল্যাণ্ডের সহিত পরশার নিরাপতার मञ्जावा आक्रमातव उत्त भवनाहे जी हिन, स्नामानिक अह চুক্তি স্বাক্র শীমাহীন শক্তি দঞ্ম ও ক্রমবর্ধমান ওস্কত্য মভাবতই ফ্রান্সের जारभन्न कात्रभ रहेगा निष्ठाहेन । स्मञ्ज जिर्देशन महन कान्म । विकृत्वाद्य विकृत्व পোলাতের দাহায়ে অগ্রদর হইতে স্বীকৃত হইন। ভান্তির ও পোলাতের মধ্য দিয়া সংযোগ ভূমি ( L'olish Corridor ) দখল করিবার উদ্দেশ্তে জার্মানি পোল্যাও আক্রমণ করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে ঘূদ্ধে অবতীর্ণ হইতে দৃদ্প্রতিজ্ঞ হইল। ফলে, পোলাাণ্ডের সহিত ত্রিটেন ও ফ্রান্সের একটি পরম্পর নিরাপত্তা বক্ষার উদ্দেশ্তে সাহায্য-সহায়তা দানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার ব্যাপারে, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের আগ্রহ স্বভাবতই জার্যানির অপস্তোবের কারণ হইয়া উঠিল। পোলাতের বিকল্পে ভার্মানির আক্রোশ আরও বৃদ্ধি পাইল। হিট লাব সংখ দক্ষে ভার্মানি-পোল্যাণ্ডের মধ্যে ১৯৩3 প্রীষ্টাব্দে যে অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ইক-জার্মান নৌ চুক্তি (১৯৩৫) নাকচ করিয়া ত্রিটেনের প্রতি তাঁহার অসস্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। হিট্লার তথ্ন ভান্জিগ্ শহর ও পোলিশ কোরিভোর দ্থল করিতে বন্ধপরিকর। ওাঁহার প্রধান মিত্র ম্দোলিনিও বাজ্যগ্রাস-নীতি অমুদরণ হিট লার কড় ক চলিতেছিলেন। তিনি আল্বানিয়া দখল করিয়া লইলে গ্রাস, (भागाधि कार्यानि बनाकश्य চুক্তি (১৯৩৪) কুমানিয়া প্রভৃতির নিরাপত্তা ক্ষুর হইবে আশক্ষা করিয়া ও ইক্সমান নৌ চুক্তি ফ্রান্স ও ব্রিটেন এই তুই দেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশৃতি (১৯৩৫) নাকচ দান কবিল। ইহা ভিন্ন বাশিয়াকেও জার্মানির বিক্তমে দলে টানিবার উদ্দেক্তে এক নিরাপতা চুক্তির প্রস্তাব করা হইন। সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানির কম-বিস্তার নীতিতে সম্ভস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ততুপরি ত্রিটিশ ও করাসী দ্রকারের জার্মানি-ভোষণ-নীভির ফলে রাশিয়ার দিকে জার্মানির ক্রম-বিস্তার রাশিয়ার ভীতি আরও বাড়াইয়াছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তথা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জাগানি-ভোষণ-নীতি ইওরোপীয় অপরাপত বাষ্ট্রর্স সোভিয়েত বাশিয়ার নিরাপত্তার রাশিয়ার ভীতির ব্যাপারে যে উদাদীন তাহা জার্মানি-ইতালির তোষণ-নীতিতেই কারণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে দোভিয়েত বাশিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেনের দহিত এক ত্রি-শক্তি চুক্তির প্রস্তাব করিল। এই চুক্তির উদ্দেশ ছিল পৃথিবীর যে-কোন অংশে আক্রমণাত্মক কার্যের বিরোধিতা করা। ফ্রান্স ও ব্রিটেন উহাতে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করিল না। এমতাবস্থায় দোভিয়েত বাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিদাবে জার্মানির দহিত্ই অনাক্রমণ-চ্চিত সাক্ষর করা একমাত্র পদা বলিয়া ধরিয়া লইল। তথাপি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরবাষ্ট্র দপ্তর যদি দুরদর্শী নীতি অমুসরণ করিতেন তাহা চটলে চয়ত দোভিয়েত বাশিয়াকে বিটেন ও ফ্রান্সের পকে টানিতে পারা যাইত। किन्न बिरिन ७ क्रांत्मत मागावारमत श्री शांचाविक विरन्ध मह इक-एवानी भववाडे সন্ধটময় পরিছিতিতেও দূর হইল না। তাহারা রাশিয়ার নিকট দপ্তরের অনুরদর্শিতা যে প্রস্তাব উত্থাপন করিল তাহাতে পরন্পর নিবাপত্তার (mutual security) কোন শঠ ছিল না। কেবলমাত্র পোল্যাণ্ড, কুমানিয়া, গ্রান প্রভৃতির নিরাপতার জন্ম প্রতিশ্রতি আদায় করাই ছিল এই চুক্তির উদেশা। অথচ ফ্রান্স এ বিটেন পোলাাও-এর সহিত প্রশার নিরাপতার প্রতিশতিসম্লিত চুক্তি খাকর কবিয়াছিল। পোলাতে, গ্রীদ বা কুমানিয়ার স্বাধীনতা ও বাজাদীমার নির্পেতার

জন্ম বাশিয়ার সাহাযা গ্রহণ করা হইবে অথচ বাশিয়ার নিরাপতা কুর হইতে

চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি বাশিয়াকে সাহায্য দানে বাধ্য থাকিবে না, এইরপ প্রস্তাব সভাবতই বাশিয়ার নিকট প্রহণযোগ্য হইল না। এদিকে পোল্যাও আক্রমণের দক্ষে সঙ্গে বাশিয়ার সহিতও যুদ্ধ শুক্ হউক ইহা হিট্লারের অভিপ্রেত ছিল না। রাশিয়াও আর্মানির আক্রমণ অস্তত কিছুকালের অন্ত প্রভাবার কল সচেট ছিল। ফলে, ইক্স-ফরাসী সরকার যথন রাশিয়ার ক্রতাচুক্তি সম্পর্কে আল্যাপ-আলোচনা করিভেছিলেন তথন (২০শে আগন্ট, ১৯৩৯) সকলকে বিশ্বিত করিয়া দশ বৎসরের অন্ত কশ-ভার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি সাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির এক গোপন শর্কে সমগ্র পূর্ব-ইওরোপকে ভার্মানির প্রভাবাধীন ও রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চলে ভাগ করা হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্তালে কশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির রাজনৈতিক তথা
আন্তর্জাতিক গুরুত্ব যেমন ছিল স্থান্বপ্রদারী ডেমনি চমকপ্রদ।
হিট্লানের ক্টনীতির
প্রথমত, এই চুক্তি ছিল হিট্লানের ক্টনীতির সাফলোর এক
আভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। বিটেন ও ফ্রান্সের অবান্তব ও অদ্রদশী
নীতির তুলনার হিট্লানের সাফলা তাঁহাকে ক্টনৈতিক ক্ষেত্রে প্রেষ্ঠন্থ দান ক্রিয়াছিল সন্দেহ নাই।

দ্বদ্শিতার পরিচায়ক ছিল। ডান্দিগ শহর ও 'পোলিশ কোরিডোর' বলপূর্বক দ্বল করিতে গেলে এক ব্যাপক যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে ডাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে গোভিয়েত রাশিয়াকে অস্তুত নিরপেক্ষ রাথিতে পারিলে ইন্ধ-ফরাসী সাহাযাপুট পোল্যাও জয় করা অপেক্ষারুত সহজ্ঞ হিট্লারের সামরিক হইবে, একথা হিট্লার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্ভবাং দ্রণশিতা প্রথমে রাশিয়ার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইবার ভেমন আগ্রহ না থাকিলেও ১৯০৯ গ্রাইান্ধে হিট্লার রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাথিবার জয় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইন্ধ্যাসী মিত্রশক্তির রাশিয়ার সাহায্য লাভ করিতে পারিলে হিট্লারের সামরিক সাক্ষ্য অসন্ভব না হইলেও বিলম্বিভ হইবে, তাহা হিট্লার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কশ-ভার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির ফলে হিট্লারের সামরিক শক্তি প্রয়োগের স্বিধা ও স্ব্যোগ বহুগুণে রুদ্ধি পাইয়াছিল।

তৃতীয়ত, বাশিয়ার দিক হইতে বিচার করিলে কশ-জার্মান চ্কির প্রধান যুক্তি

ছিল ইস-ফরাসী সরকারত্বয়ের সামাবাদের প্রতি আন্তরিক ঘূণা। জার্মানি ও ইতালির কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি ব্রিটেন ও জ্ঞান্সের নৈতিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল। জার্মানি ভোষণ বা ইতালি-ভোষণের পশ্চাতে সাম্যবাদী রাশিয়ার অন্মনীয় শক্রকে কতকটা বরদান্ত করিয়া চলিবার মনোবৃত্তি যে ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের

রাশিরার ইঙ্গ-ক্রাদী সরকারের প্রতি ক্রম-বর্ধমান সংক্রহ

অবকাশ নাই। ইহার অবশান্তাবী ফলম্বরূপ দোভিয়েত বাশিয়া বিটেন বা ফ্রান্সের প্রতি দন্দিহান ছিল। হিট্লাবের প্রতি যে মনোভাব দোভিয়েত বাশিয়ার ছিল প্রায় অম্বরূপ মনোভাবই ফ্রান্স ও বিটেনের প্রতি ছিল বলা যাইতে পারে। কিন্তু জার্মানির

মাজ্যগ্রাদ-নীতির কোন বিরোধিতা না করিয়া উপরন্ধ মিউনিক চুক্তিতে তাহার দমর্থন প্রতৃতি কার্যকলাপ ক্রমেই বাশিয়ার ভীতির কারণ হইয়া উঠিলে আত্মরক্ষার উপায় হিদাবে রাশিয়া জার্মানির দহিত চুক্তিবন্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পোল্যাতের নিরাপত্তার জন্ম রাশিয়ার দাহাযা লাভের উদ্দেশ্যে চুক্তির প্রস্তাব করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার বিপদে রাশিয়াকে দাহাযা দানের কোন পান্টা শর্ভ উহাতে ছিল না। রাশিয়া এইরপ শর্ভ চুক্তিতে দারিবিষ্ট হউক এই দাবি করিলে বিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বার্যনেন উহাতে দ্বীকৃত হন নাই। এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারও রাশিয়াকে জার্মানির দহিত চুক্তিবন্ধ হইতে

রাশিয়ার প্রতি বিটেন ও ক্লান্সের বৈষমামূলক ব্যবহার আগ্রহান্থিত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইন্ডালি ও জার্মানির সহিত্ত মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে পর্ধায়ে ব্রিটিশ প্রতিনিধি রোম ও বার্লিনে প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই পর্ধায়ের কোন ব্যক্তিকে রাশিয়ার সহিত চুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-

আলোচনার উদ্দেশ্তে প্রেরণ করা হয় নাই। ব্রিটিশ প্ররাষ্ট্র-নীতির ইহাও একটি অমার্জনীয় ক্রটি হিসাবে বিবেচা। এমতাবস্থায় কশ-জার্মান অনাক্রমণ-চৃক্তি সাক্ষরিত হইলে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ব্রিটিশ প্ররাষ্ট্র দপ্তরের সপক্ষে একটি কথাই বলিবার আছে। ইহা হইল এই যে, স্বাধীনভা

রাশিরার সহিত নিত্রভার পোল্যাণ্ডের আপভি লাভের পূর্বে দীর্ঘকাল কশ শাদনাধীনে থাকিবার ফলে পোল্যা গু-বাদীদের মনে যে কশ-বিধেষ জন্মিয়াছিল উহার ফলে বাশিয়ার সহিত বিটেন, ফ্রাফা ও পোল্যাণ্ডের কোন মৈত্রাচুক্তি তাহাদের অভিপ্রেড ছিল না। কিন্তু শুধু ইহার ফলেই প্রিটেন

ও ফ্রান্স যে রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করে নাই, একবা বলা চলে না।

পোল্যাগুবাদীদের রাশিয়া-বিধেষ ইঙ্ক ফরাদী সরকারদমের ক্শ-নীতি দামান্ত পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল এইটুকুই মাত্র বলা ঘাইতে পারে।

চতুর্থত, রুশ-ছার্মান জনাক্রমণ-চুক্তির একটি গোপন শর্ভে পূর্ব ইওরোপকে
নোভিয়েত প্রভাবাধীন অঞ্চল ও জার্মানির প্রভাবাধীন অঞ্চলে
রুশ-ছার্মান সাম্রাজ্ঞাভাগ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের দিক দিয়া জার্মানি ও
বাদা নীতি
সোভিয়েত রাশিয়া একই প্র্যায়ভুক্ত ছিল তাহা বলা যাইতে
পারে।

পঞ্চমত, কশ-জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি হিট্পাবের যুদ্ধ-নীতি অন্থ্যবের পথে যে
বিরাট বাধা ছিল ভাহা দ্বীভূত করিয়া তাঁহাকে পোল্যাও
ছিট্লারের পোল্যাও
আক্রমণের বাধা
আক্রমণের বাধা
দ্বীভূত
পর (১লা দেপ্টেরর, ১৯৩৯) জার্মান দৈক্ত পোল্যাওের সীমা
অতিক্রম করিলে বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হইল।

উপদংহাবে বলা প্রয়োজন যে, ক্রশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত না হইলে,
কিবো রাশিয়া রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিলেও হিট্লারের উদ্ধত রাজ্যগ্রাদনীতি বাধাপ্রাপ্ত হইত না, কিন্তু তাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম-ইওরোপ
উপদংহার
উভয় দিক দিয়াই শক্তিশালী শক্রুর সহিত হিট্লারেক একই
দক্ষে যুঝিতে হইত। অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে হিট্লারের প্রাথমিক
সাক্ষলোর পথ সহজ্বর হইয়াছিল। পক্ষাস্তরে এই চুক্তি রাশিয়াকে ভবিয়তে
জার্মানির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম সামরিক প্রস্তুতির স্বযোগ দান
করিয়াছিল।

বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল (Causes and Effects of the Second World War): বিভীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত ভার্পাই-এর শান্তি-চুক্তিতে ভার্মানির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল ভারার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা হইতেই উদ্ভা হিট্লারের নেতৃত্বে জার্মানির আশন্তাল দোশিয়েলিন্ট দলের অন্ততম উদ্দেশ্যই ছিল ভার্সাই শান্তি-চুক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করা। ভূপ্ তাহাই নহে, সমগ্র জার্মান ভাষাভাষী লোক-অধ্যুষিত স্থান জার্মানির দহিত দংযুক্ত করা, ইউরোপের একক প্রাধান্ত বিশ্বার করিয়া ইওরোপকে এবং ক্রমে দমগ্র প্রিবীকে

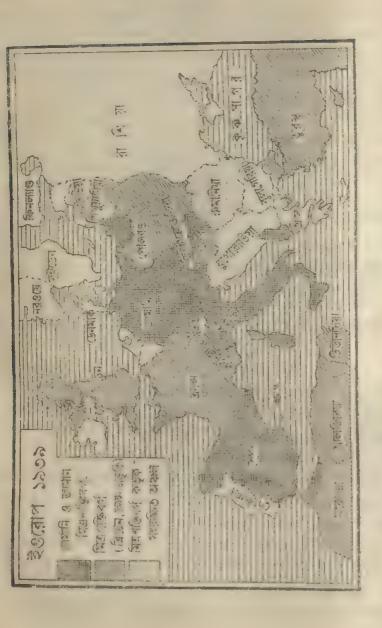

জার্মানির এক বিশাল উপনিবেশে পরিণত করা\* এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একক প্রোধান্ত বিভার করা ছিল ক্তাশক্তাল দোশিয়েলিন্ট তথা নাৎদি সরকারের উদ্দেশ্ত। ভার্দাই-এর শান্তি-চুক্তিতে জার্মানিকে চিরকালের মত স্বতমর্ঘাদা ও তুর্বল করিয়া রাথিবার ইচ্ছা যে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল দেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্বামানির প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্চা পোল্যাওকে পুনর্গঠিত করিতে গিয়া পূর্ব-প্রাশিষ্টা ও জার্মানির
অপরাপর অংশের সংযোগ নাশ করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ বোড়শ
শতানীর মধাভাগ হইতে জার্মানি কর্তৃক অম্পত রাজনৈতিক
ঐক্য স্থাপনের নীতির বিরোধিভা করিয়া জার্মানির ঐতিহাসিক

বিবর্তন উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। তত্পরি বোড়শ শতাকী হইতে সামরিক শক্তি হিসাবে লব্ধপ্রিট জার্মান রাষ্ট্রের নৌ-বল ও দৈয়াবল অত্যধিকভাবে হ্রাস করিয়া জার্মানির জাতীয় মর্যাদায় যে আঘাত হানা হইয়াছিল তাহা জার্মান জাতির পক্ষেদীর্যকাল মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। পদানত, পরাজিত জার্মানির উপর মিত্রশক্তিবর্গ ভার্মাই-এর শান্তি-চুক্তি চাপাইয়া দিয়া প্রথম হইতে এই শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার মনোবৃত্তি জার্মান জাতির মধ্যে জার্মাইয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন যুদ্ধান্তর কালে ফরাদী দেনাবাহিনী কর্তৃক কহর অঞ্চল দখল এবং মিত্রণক্ষ কর্তৃক যোতায়েন

গণভাব্রিক শাসনের ছুর্বলভার হযোগে একক অধিনংরুকর উদ্ভব ও সর্বাক্তক আধাক্ত নীভির অনুসরণ শৈক ৰারা জার্মান জনসাধারণের প্রতি রুড় জাচরণ মিত্রশক্তিবর্ণের প্রতি জার্মান জাতির বিষেব জারও বাড়াইয়া দিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানিতে যে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল উহার প্রতি ইওরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সহাফ্রভৃতির অভাব জার্মানির গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি দৃচ্ করিয়া তুলিবার কোন স্থযোগ দান করে নাই। ফলে জার্মানিতে

একক প্রাধান্তের উদ্ভব ঘটিয়া জার্মান জাতি ক্রমেই এক অনমনীয়, উদ্বন্ত এবং দর্বাত্মক প্রাধান্তের নীতি অনুসবদ করিতে উৎদাহিত হইয়াছিল।

বিত্যিত, জার্মানি যথন নাংশি দলের নীতি ও আদর্শ অস্থারণ করিয়া ক্রমেই ভাগত-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি গভান করিতে শুকু করিয়াছিল দেই দময়ে ইঞ্চ-

Hitlar's Second Book (Vide a news item from Munich published in the A. B. Patrika, June 18, 1961).

করামী সরকারব্যের ত্র্বসভা প্রদর্শন নাংসি-নেতার সাহস ও আকাজ্ঞ। আরও বৃদ্ধি কবিছাছিল। জার্মানির সামাবাদ-বিরোধী প্রচারকার্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স কতকটা প্রভির চকেই দেখিয়াছিল, ইহাও জার্মানির প্রতি ইক্স-ফরাসী সুরকারছয়ের ভোষণ-মূলক নীতি অনুসরণের অক্ততম যুক্তি হিদাবে বিবেচা। জার্মানি কর্তৃক অব্ভিগা দখল, মিউনিক চুক্তি ৰাং বিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক হুদেতেনল্যাও জার্মানি কর্তৃক দখলের খীকৃতি, জার্মানি কছক চেকোলোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ অধিকার, মেমেন বন্দর দখল প্রভৃতির শীক্ত জার্যানির প্রতি ভোষধ-নীতি অনুসরণেরই खाशानि, देखानि, ফল্মরপ। স্বাধানি ভিন্ন জাপান কর্তৃক মাঞ্রিয়া দখন, ইতালি জাপান ভোষণ: ইল-কর্তৃক ইবিওপিয়া ( আবিসিনিয়া ) জয় প্রভৃত্তিও ঐ একই নীতির ফ্রাদী ভবলতা িভিন্ন প্রকাশ মাত্র। আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ- অব ন্যাশন্স্-এর ত্র্বল্ভা লীগের প্রভাবশালী দদস্ত বৃটেন ও ফ্রান্সের জার্যানি, জাপান ও ইভালি ভোষণেরই কল বলা বাহুল্য। শেপনীয় অস্তর্দ্ধ গণভান্নিক সরকারের সাহায্যে বিটেন ও ফ্রান্স দণ্ডায়মান না হইবার ফলে হিট্লাব-মুদোলিনির একক অধিনায়কত্ব-নীতি গণতন্ত্রের বিক্তকে জয়ী হইয়াছিল। গণতন্ত্রের এই নৈতিক পরাজয় বিতীয় বিশ্বগুদ্ধের পটভূমিকা বচনা কবিয়াছিল। বার্লিন-বোম-টোকিও অক-বালিন-ৰোম-টোকিও শক্তিবর্গের মৈত্রী একক প্রাধান্ত ও সামাজ্যবাদী নীতিরই বাফ অক-শক্তিবৰ্গ প্রকাশ, বলা বাহুন্য। উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে যথন জার্মানি ভানজিগ্ শহর ও পোলিশ কোরিডোর দাবি করিল তথন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জনমতের চাপে এবং জার্যানির রাজ্যলিপা দীমা অভিক্রম করিয়া ঘাইতেছে কল-জামান অনাক্রমণ-দেখিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে বাধা দানে কুতসংকল্ল হইল। চুক্তি, পোল্যাৰ পক্ষান্তরে সোভিয়েত বাশিয়ার সহিত জার্থানির অনাক্রমণ-চুক্তি আক্রমণ, ছিডীয় বিখ-স্বাক্ষরিত হইলে জার্মানির মৃদ্ধ শুরু করিবার পথে শেষ বাধা यूटका एडना দ্বীভূত হইল এবং জার্মানি পোল্যাও আক্রমণ করিলে বিভীয়

विश्रयुष एक हरेग।

ভূতীয়ত, বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল একক অধিনায়কত্ব (Dictatorship) ও গণতত্বের পরস্পর আদর্শগত হস্ব। পৃথিবীর প্রধান শক্তিবর্গ তথন এই হুই পরস্পর বিরোধী আদর্শের ভিত্তিতে হুইটি বিরোধী শিবিরে পরিণত হুইয়াছিল। জার্মানি, ইতালি, জাপান অক্ষ-শক্তিবর্গ একক অধিনায়কত্ব, বৈরাচার ও দান্রজ্যোবাদের ধারক ছিল আর ব্রিটেন, ফ্রাফ্স ও আমেরিকা ছিল গণতছের সুমর্থক। সামাবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার পরিছিভি ছিল

একক অধিনায়কত্ব ও গণতহের আদর্শগত ছল অন্তর্মণ। গণতন্ত্র ও একক অধিনায়কত্ব উভয়েই ছিল সামাবাদের শক্রন। এই পরিস্থিতিতে মৃদ্ধের প্রথম দিকে বাশিয়া আত্মহক্ষাব উপায় হিসাবে যে শক্র হইতে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা আছে উগার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া প্রথমে কিছুকাল

যুদ্ধ এড়াইয়া চলিয়াছিল। কিছু শেষে একক অধিনায়কত্বের আক্রমণ হইতে আত্মবকার উপায় হিদাবে দেভিয়েত রাশিয়া গণভদ্ধের দহিত যোগদান করিতে বাধা হইয়াছিল। গণভান্ত্রিক দেশসমূহের পক্ষেপ্ত রুশ সাহায্য তথন প্রয়োজন ছিল। ক্ষতবাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত গণভন্ত ও একক অধিনায়কত্বের আদর্শগত বন্দ্ব হিদাবে বিবেচ্য। এই আদর্শগত বন্দ্বই ছিল বুদ্ধের অক্ততম কারণ।

চতুর্বত, জাপান ও ইতালির সামাজ্যবাদী নীতি দ্বিতীয় বিশ্ববৃদ্ধের প্রভূমিকা রচনা করিয়াছিল। জাপান কর্তৃক মাঞ্রিয়া দখল এবং দেই স্তত্তে লীগ-অব ক্যাশন্স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ লীগের তুর্বলতা দর্বদমক্ষে প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল। (অহরপ ইতালি

জাপান ও ইতালি কত্কি বৃদ্ধের পটভূমিকা রচনা কর্তৃক ইথিওপিয়া দথল এবং তাহা প্রতিহত করিতে লীগের অকর্মণ্যতা)তদানীস্থন আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অপরাপর শক্তিবর্গের হুর্বগতা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়া জার্মান-ইতালি-জাপানের উদ্ধৃত্য এবং আত্মপ্রতায় অত্যধিক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিল।

এই সকল দেশের নিজ শক্তি সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা তাহাদিগকে স্বভাবতই মুদ্ধামোদী করিয়া তুলিয়াছিল।

পঞ্মত, জার্মানি কত্ক পোল্যাও স্থাক্রমণ বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বটে, কিন্ধ এই আক্রমণ যদি কেবল পোলাও জ্যেই দীমাবদ্ধ থাকিবে এইরূপ নিশ্চয়তা থাকিত তাহা হইলে বিটেন বা ক্রান্স পোল্যাওের সাহায্যে স্থাসর হইত কিনা তাহা বলা যায় না। কারণ পোল্যাও ছিল জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ দেশ। ইহা ভিন্ন পোল্যাওর শাসনব্যবস্থা ছিল বৈরাচারী। পোল্যাও নীগ-স্থাশন্স্-এর

ব্রিটেন ও ফাঙ্গের গোলাতের সাধারো অস্ক্রন্ত হইবার করিব শ্রাদির উপেক্ষা করিয় সংখালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপতা-সংক্রান্ত চুক্তি অমান্ত করিয়া চলিয়াছিল। এই সকল কারণে জার্মানি কর্তৃক পোলাাও আক্রান্ত হইলে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের অসন্তুষ্টির কারণ হইত না, কিন্তু পোলা।ও আক্রমণ হিট্লারের অপরি-

ত্থ রাজ্যগ্রাদ-স্থার অক্তম পদক্ষেপ মাত্র। ক্রমে ব্রিটেন ও ক্রান্সকে এই বাজা-

গ্রাদ-নীভিব প্রয়োগের বিকল্পে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে ভাবিয়াই ব্রিটেন ও ক্রান্স পোল্যাণ্ডের সহিত একধোগে জার্মানিকে বাধা দানে অগ্রসর হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসান ও শান্তিচুক্তিসমূহ (End of the war: Peace treaties):

অতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯০৯ প্রীপ্তাবের ১লা দেপ্টেম্বর চইন্তে ১৯৪৫ প্রীপ্তাবের ২বা দেপ্টেম্বর
পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বংসর চালু চিল। ১৯৪৫ প্রীপ্তাবের ২বা সেপ্টেম্বর
ব্যাবদান, ২বা
কেলারেল ম্যাকথারের নিকট জাপানের আত্মমর্মর্পণের সঙ্গে
সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছিল। ইহার পূর্বেই (৭ই মে, ১৯৪৫)
জার্মানি বিনাশর্তে আত্মমর্মর্পণে বাধা ইইয়ছিল। নাৎনি ফুহ্রার হিট্লার অবশ্র ইহার কয়েকদিন পূর্বেই (১লা মে, ১৯৪৫) আত্মহত্যা করিয়া মিত্রপক্ষের হস্তে
অপমানিত হইবার আশ্রম এডাইয়া গিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাদের সর্ববৃহৎ সর্বাত্মক ঘূদ্ধ। এই যুদ্ধে যোগদানকারী দেশসমূহের জনসাধারণ দেশাত্মবোধ বা জাতীঃভাবোধ ছারা উদ্ধৃদ্ধ হয় নাই। নিছক আত্মরক্ষার থাতিরে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ভাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেমন দেশের জন্ম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান পবিত্রকার্য বলিয়া অনেকেই মনে করিয়াছিল সেইরূপ কোন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে বাস্তব্যর প্রভাবই ছিল ম্বিটেশ্ব

বাস্তবভার প্রভাবই ছিল অধিক। অনিচ্চাসত্ত্বে আক্রমণ উচ্চাদর্শ মণেকা হইতে আত্মরকার উপায় হিসাবে মৃদ্ধে যোগদানই ছিল বিতীয় বাস্তবভার অবিকত্তর বিশ্বপুদ্ধের অন্ততম বৈশিপ্তা। তথাপি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে. প্রভাব এই মৃদ্ধে পৃথিবীর সকল নেশের সকল লোকই প্রভাক্ষ বা প্রোক্ষভাবে যোগদানে বাধ্য হইয়াছিল। তথু ভাহাই নহে

পৃথিবীর সকল প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পজাত সামগ্রী এই যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সামরিক ও বেদামরিক জনসাধারণের প্রাণ এবং সম্পত্তিনাশের পরিমাণ স্বভাবতই ছিল অভাবনীয়।

যুদ্ধের পদ্ধতির দিক্ দিয়াও দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তথা অপরাপর যেপ্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দিতীয়
বিশ্বযুদ্ধ বৃদ্ধ অলেকা পূথক ছিল। উন্নত ধরনের বিমানবছর,
বিশ্বযুদ্ধ বৃদ্ধ-পদ্ধতিয়
পার্থকা
বাবহার এই যুদ্ধের অক্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিদাবে বিবেচ্য।
প্রচারকার্য এই যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বেডিও,

প্রচারপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিধ্যা প্রচারের দারা অনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখা এবং শত্রুদেশের জনসাধারণের মনে ভীতির স্প্রী করা ছিল এ যুদ্ধকালীন প্রচারকার্যের অন্ততম উদ্দেশ্ত । জনাকীর্ণ শহরাঞ্চলে প্রচারকার্যের প্রভাব জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চারকারী বোমা (antipersonnel bomb) নিক্ষেপ করিয়া জনসাধারণকে শহরাঞ্চল ত্যাগে বাধ্য করা এবং ভাহার ফলে শত্রুদেশের সামরিক প্রয়োজনে দেনাবাহিনী ও জ্বিনিস্পত্রের ক্রত চলাচলে বাধার স্প্রী করাও ছিল এই যুদ্ধপক্তির অন্তত্ম নীতি।

শান্তির প্রস্তুতি (Preparation for Peace): দিতীয় বিশ্বদ্ধকাণে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে সকল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইশ্বাছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কগণ দিতীয় বিখ্যুদ্ধের আদর্শ সম্পর্কে ঘে-সকল ঘোষণা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন দেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পরাজিত শক্তিবর্গের সহিত শান্তিচ্ক্তি রচিত হইয়াছিল। ১৯৪১ প্রীষ্টাবের আগন্ট মাদে মার্কিন প্রেদিডেন্ট রুদ্ভেন্ট ও বিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনন্টন চার্চিলের মধ্যে অতলান্তিক মহাদাগরে এক জাহাজে দাক্ষাৎ-কারের পর উভয়ে যে ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছিলেন তাহা 'আটলান্টিক চার্টার' 'আটুলান্টিক চার্টার' ( Atlantic Charter ) নামে অভিহিত। এই চার্টার বা সনন্দে ব্রিটেন ও আমেরিকা বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের স্থােগ গ্রহণ করিয়া পরবাষ্ট্রের কোন অংশ গ্রাদ করিবে না, পৃথিবীর দকল অংশের লোকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিবে, নাৎসি শক্তিকে সল্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবে, পৃথিবীর সকল অংশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য-অধিকার স্বীকার করিবে এবং পৃথিবীর শান্তি-বক্ষা ও নির্ব্বীকরণের জন্ত চেষ্টা করিবে—এই সকল শর্ভ মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাবে উত্তর আফ্রিকার ক্যাদারাফা নামক ভানে ক্যাসারাক্য কন্-কুজ্ভেন্ট্ ও চার্চিলের মধ্যে পুনরায় যে সাক্ষাৎকার ঘটে, कारतम (১৯৪৩) ভাচাতে দামবিক আলাপ-আলোচনা ভিন্ন ইতালি ও সিমিলি আক্রমণ ও অক্ষ-শক্তি-বৰ্গকে বিনাশতে আত্মসমৰ্পণে বাধ্য করিবার পরিকল্পনা গৃহীত বিটোন-জামেরিকা-হয়। ঐ বংসরই অক্টোবর মাসে ত্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া শোভিয়েত পররাই-ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবাষ্ট্র-সচিবগণ সন্মিলিত ংইয়া শত্রুপক্ষকে মন্ত্ৰী সংখ্যালন বিনাশর্ভে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং ইভালিকে ফ্যাপিলমের হাত হইতে মুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিকভার মজে খোষণা ভিত্তিতে ইতালির শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করেন। মস্কো হইতে এক বোষণায় বলা হয় যে, হিট্লার কর্তৃক অব্রিয়া দখল (১৯৩৮) মিত্রপক্ষীয় বাষ্ট্রর্গমানিবে না এবং অব্রিয়াকে জার্মানির অধিকার হইতে মৃক্ত করিয়া দিবে।

মিনিত হিন্দা জাপানকে পরাজিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সন্দেশনে জাপানকে বিনাশর্ভে আত্মসমর্পনে বাধা করিবার নীতি গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রদার হইতে আমেরিকা, বিটেন ও চীন বিরত থাকিবে বলিয়া রুজভেন্ট, চার্চিল ও চিয়াং কাইশেক প্রতিশ্রুত হন। দ্বিতীয় বিশ্বপুদ্ধে জাপান কাইরো সন্দেশন বে সকল স্থান বা দেশ অধিকার করিয়াছে এবং চীন হইতে মাঞ্কিয়া, পেনুকাডোরিস, ফরমোজা প্রভৃতি যে সকল স্থান থিতীয় বিশ্বপুদ্ধের পূর্বেই জাপান দখল করিয়া লইয়াছিল সেই সকল স্থান থিতীয় বিশ্বপুদ্ধের পূর্বেই জাপান দখল করিয়া লইয়াছিল সেই সকল স্থান ইইভে জাপানকে বিভাজনের নীতিও এই সন্দেশনে গৃহীত হয়। কোরিয়ার স্থাধীনতা স্বীকার, ফরমোজা, মাঞ্বিয়া ও পেনুকাডোরিস প্রভৃতি চীনকে ফিরাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সিদ্ধান্তও এই সন্দেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

কাইরো দম্মেলনের অল্পকালের মধ্যে কল্পভেন্ট্, চার্চিদ ও দ্টালিন্ ভেহরাপে

এক দম্মেলনে দমবেত হন। এই দম্মেলনে এই তিন দেশের দমর অধিনায়কগণও

উপস্থিত ছিলেন। সামরিক দিক্ দিয়া এই দম্মেলনের গুরুত্ব

ভিল এই যে, ইহাতেই জার্মানিকে পরাজিত করিবার সামরিক
পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। ইহা ভিল্ল, ইরানের সার্বভৌমত্ব

কলা করা, ত্রস্ককে মিত্রপক্ষে যোগদান করিতে অস্বরোধ জানান, মুগোলাভিয়াকে

সাহা্যা দান এবং নরওয়ে উপক্লে মিত্রপক্ষায় দৈল্ল অবতরণের দক্ষে বালিয়া
কর্তক নরওয়ে আক্রমণ প্রভৃতি দিশাস্থ এই দম্মেলনে স্বিরীক্রত হয়।

উপরি উক্ত দক্ষেগনের পর ১৯৪৪ প্রীষ্টান্দে (২১শে জুলাই) ভাম্বার্টন ওক্দ্
(Dumbarton Oaks) নামক স্থানে পৃথিবার শাস্তি ও
ভাষ্যালন ওক্দ্
নিরাপতা রক্ষার উদ্দেক্তে একটি কন্দারেক্সে মোট পঁচিশটি
প্রতাব করা হয়। এই প্রস্তাবশুলির মূল নীভি ছিল এই যে,
পৃথিবীর শাস্তিরক্ষার কার্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুগ্ম চেষ্টা, সমনায় ও সংগ্রহার
মাধ্যমে স্থাপিত একটি আন্তর্জাভিক সংস্থা কর্তৃক সম্পন্ন হইবে। শান্তিবক্ষার

কার্যে মৃত্য (5) মধ্যস্থতা, এমনকি প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক দংখা কর্তৃক সামরিক বলপ্রয়োগ করিবার কোন বাধা থাকিবে না।

১৯৪৫ প্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাদে জার্মানির পরাজয় যথন প্রায় নিশ্চিত তথন
কজ্ভেন্ট, চার্চিল ও স্টালিন ক্রিমিয়ার ইয়ান্টা নামক ছানে
ইয়ান্টা কন্লারেল
সমবেত হইয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি দিছাত
গ্রহণ করেন।

ইয়ান্টা কন্লারেন্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল: (১) পৃথিবীর শান্তি রক্ষা ও সর্বাক্ষীণ
উন্নয়নকল্পে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা, (২) জার্মানি সম্পর্কে ব্যবস্থা
অবলম্বন করা, (৩) পোল্যাণ্ড-এর ভবিশ্বং নির্ধারণ করা,
(৪) জাপানের পরাজ্যের জন্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করা, (৫) যুদ্ধঅপরাধী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং (৬) ইশ্ব-কশ-মার্কিন মিত্রবর্গের মৈত্রী বজায়
রাধিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

এই কন্দারেন্দে কভকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিল্লান্ত গৃহীত হয়। প্রথমত, একটি নৃতন আন্তর্জাতিক সংস্থা—সন্মিসিত আতিপুঞ্চ বা ইউনাইটেড্ স্তাশন্স্ অর্গেনাইজেশন ( United Nations Organisation ) গঠনের উদ্দেশ্য ঐ বংদরই वर्था९ ३28१ बीहोत्यव २०१म अञ्चल मार्किन युक्तवारहेत रें डेनारेटिंड जानन्त्र শানফাব্দিস্থো নামক স্থানে একটি সম্পেলন মাহ্বান করা হইবে সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত দ্বির করা হয়। কোন কোন রাষ্ট্রকে এই সম্মেলনে আহ্বান করা क्टेटर अर: मस्यमस्मद्र कार्यभक्षि किञार পविठानिक हहेरव स्मरे मकन विषयप्र देशान्छ। कन्कारदरम भिकास धरन कवा द्या हेडेनाहेटिड, शानन्म मरसाद मनन वहना कदा, এই मংস্থাব निदालका পदिवम ( Security Council )-এর স্থায়ী मम्स्य-পদে ত্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনকে গ্রহণ করা এবং অছি-পরিষদের (Trusteeship Council) অধীনে কোন কোন বাজ্যংশ স্থাপিত হইবে ভাহা ইয়ানী কন্কারেন্সে দ্বি করা হয়। ইউনাইটেড্ তাশন্স্-এর দিকিউরিটি কাউন্সিলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঁচটি স্বামী সদস্তরাষ্ট্রকে ভিটো (Veto) প্রদান করিয়া সিদান্ত প্রহণে নিওল্প করিবার ক্ষাভা দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন দোভিয়েত ইউনিয়ন, দোভিয়েত रेडे कारेन এवः वारे (मारा निया পुषक भुषक जारव रेडेनारे हेड जामन्म- अव ममन् পদ ভুক্ত হইবে স্থির হওয়ায় সদত সংখাার দিক্ দিয়া রাশিয়া অভাস্ত লাভবান হইল।

পরাজিত জার্যানির উপর হইতে নাংদি প্রাধান্তের দৃশ্ব বিলোপ সাধন করা

এবং জার্মানিকে চারিটি অধিকৃত অঞ্চল (Occupation Zones) ভাগ করিয়া এক একটি অঞ্চল ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্সের অধীনে জার্যানি সম্পর্কে স্থাপন করা হইবে। জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপ্রণ মিক্তান্ত গ্রহণের আলোচনায় একশত কোটি ডলার নিমতম পরিমাণ হিসাবে ধরিতে হইবে, জার্মানির অর্থ নৈতিক কাঠামোর উপর মিত্রশক্তিবর্গের অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, বাশিষা ও আমেবিকার নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হইবে, নাৎদি আর্থানি ও क्गामिक है जिनित हुषां छ भवाबराव भव सिह मकन स्मान क्रमाधावरणव है छ। इ.क.प. শাসনবাবছার পুনর্গঠন, জার্মান যুগ্ধ-অপরাধীদের বিচার প্রভৃতি দিক্ষান্ত ইয়ান্টা कन्मादिस्म गृरीज रुम्र। पूर्व भिजनक्त्र य क्रिज रहेशहिल कार्यानित भाराक, यञ्जभाजि, विमारण कार्यानिय विनियांग कवा (invested) वर्ष, णिज প্रक्रिकांतिय অংশ বা শেয়ার প্রভৃতি ছারা উহার ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা হইরে শ্বির হইল। সোভিয়েত রাজধানী মস্বোতে কতিপুরণ কমিশনের অধিবেশন বদিবে, এই কমিশন কর্তক জার্মানি কি পরিমাণ ক্ষতিপুর্ণ দিবে তাহা স্থিরীকৃত হটবে এবং আর্মানিব উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষাতা কিভাবে ব্যবহৃত হইবে সেজন্ত মিত্রপক্ষীয় একটা যুগ্ম সমিতি ( Allied Control Council ) বাৰ্লিনে স্থাপিত হইবে এই দকল দিছান্তভ हेशानी कनकाद्यस्य गृशी उद्य।

হিট্লার পোলাও অধিকার করিলে ওদানীস্তন পোলাও-দরকার লওনে আশ্রয় প্রহণ করিয়াছিলেন। ইয়ান্টা কন্ফারেন্সে দ্বির হইল যে, লওনত্ব পোলাও-দরকার এবং ঐ সময়ে পোলাওে যে দরকার চালু ছিল এই ত্ইন্তর প্রতিনিধি লইয়া একটি পোলাও দলকে অত্বামী সরকার গঠন করা হইবে। এই অস্বামী সরকারের গঠন করা হইবে। এই অস্বামী সরকারের দিছান্ত স্বাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে সাধারণ নির্বাচনের মাধামে পোলাওের ত্বামী সরকার গঠিত হইবে। পোলাওের রাজ্যমীমা প্র্রিক 'কার্জন লাইন' (Curzon Line) পর্যন্ত বিস্তুত্ত হইবে। ১৯৩৯ প্রীপ্তান্দে মুদ্ধ শুক্ত হইবেণ পূর্বে পোলাওের যে প্র-দীমা ছিল ভাহা হইতে কার্জন লাইন কভকটা পলিমে চিল, ফলে প্রানিকে পোল্যাওকে যে পরিমাণ স্থান হারাইতে হইবে উহার ক্ষতিপুরণ হিমানে উত্তর ও পল্টিম দিকে পোলাওের রাজ্যমীমার নেইত ছার্মানির রাজ্য হইতে কার্জন লাইন করেন হইতে ক্ষত্রশুল পাইয়া যেগ করিয়া দেওয়া হইবে। অবস্তু এলক্ষ আর্মানির রাজ্য হইতে লাজ্যি বিস্তৃত্ব আফ্রানির রাজ্য হইতে লাজ্যি হিলা হইতে কার্জন করিছ ছার্মানির রাজ্য হইতে লাজ্যের সমস্ত্র প্রস্তুত্ব প্রান্তির স্বিহা দেওয়া হইবে। অবস্তুত্ব এলক্ষ আর্মানির স্বিত্ত প্রান্তির স্বিহা প্রস্তুত্ব প্রাক্তির স্বান্ত বির্ঘাণ করিয়া দেওয়া হইবে। অবস্তুত্ব এলক্ষ আর্মানির স্বিত্ত প্রান্তির স্বিত্ত প্রাক্তির স্বান্ত বির্ঘাণ করিয়া মেগ্র স্বান্ত বির্ঘাণ করিয়া হেগ্র স্বান্ত প্রস্তুত্ব পোলা। বির্দ্ধের স্বান্ত করিছে হইবে।

জাপান দম্পর্কে স্থিব হয় যে, জার্যানির পতনের অল্পকালের মধ্যেই গোভিয়েত तानियादक झालात्मत विकदक युष द्यावता कतिर्द्ध इहेरत । हेशत विनियस घालान ক ঃক অধিকৃত শাথালিন ও উহার সন্মিক্টছ দ্বীপপুঞ্চ রাশিয়াকে ফিরাইয়া দিতে एरेटा विश्वालयात छेलत तालियात नियम्भगिषिकात सीकात জাপান সম্পর্ক গি গান্ত कविटिं इहेटिन, प्यार्थे आर्थाव ब्ली-बीं हि हिमादि वावहाब कविवाब क्य वालियारक वरन्तावस्य निर्क श्रदेश अबर जीरनव श्रेशन वा श्रे-रवन्त्रव अ मा उब অথাৎ দক্ষিণ-মাঞ্বিয়ার বেলপথের পরিচালনার ভার চীন ও দোভিয়েত রাশিয়ার উপর যুগাভাবে शक्त श्रेट्र। हेश ভিন্ন দাইবেন বন্দরটি ( Port Dairen ) आछ-জাতিক বন্দরে পরিণত করা হইবে। কিউরাইল (Kurile) খীপপুঞ্জ রাশিয়াকে গুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে ছাড়িয়া দিতে হইবে। যুদ্ধসৃষ্টির অপরাধে অপরাধীদের সম্পর্কে রিপোর প্রপ্ততের ববেছা কি নীতি গ্রহণ করা হইবে দেবিষয়েও কুল, মার্কিন ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-মন্থিবর্গ ভবিশ্বতে একটি বিপোর্ট পেশ করিবেন, এই कृत-भाकित-ति हैन मिका छ छ देवानी कनकारतरम श्री छ द्या भूषियीत निराभका, প্ৰকি নিধি মৰ্গের শান্তি ও গণতাত্ত্বিক শাদন বজায় রাখিবার জন্ত কশ-মার্কিন-ব্রিটিণ প্রতিনিধিগণ দ্রপ্রতিক্ত এবং এই উদ্দেশ্যে কিছুকাল

ি ৮ক লৈ কার্য ্যন্ত নিবিত হইবার TA 36 1 70 (म अवा एवं।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে ইয়ান্টা কনফারেন্স এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ प्रात्मि वना घांहेर्ड पादा। खब्याड, **এ**हे कम्हादिस्मिहे हेश न्द्री कम्बर्ग त्वरण व इंडिनाइटिड छानन्त्र अर्पनाइटिजनन गर्ठदन्त हुए। प्र निकास 198: शृशी ७ इत्र अवर जिल्हा अमान-मरकान्छ प्रजारेनका मुती छ उ (), 多意, 《司, 例. হয়। মুখোলর ইতিহাসে ইউনাইটেড ভাশন্স এর সংগঠন েম্বাতিক সংখ্য 2.012 এক মুগান্তকারী ঘটনা বলা বাছলা।

অন্তব একতা মিলিত হইবার প্রতিশ্রতিও ইয়ানী কনকারেনে

বিশায়ত, যুদ্ধেষ্ট্রকালে আধানি যাহাতে পুনহায় শক্তি সঞ্জ করিতে না পাবে দেएक कारानित केवा दिनाम कवित्रा कार्रानित ठाविछि (२) जार्थानित चत्रता विकाशासेद आधानायोज जानन कवा दहेग्राहित। एत सार्यान 2100. ই করে পের কেন্দ্রলে অবশ্বিত শক্তিশালী বার্টের কমতা भगा हेल् द्वारण क्य हात हेवाहित। भदनकी कारत कामानित श्रीत वरन भूवं € शक्त विश्वाद দুংগার ভ চটলেও জামানির পূর্ব ক্ষমতা ও প্রাণায় নাশপ্রাপ্ত अन्द्रिय कार्यानिहरू

হইল। বার্লিন শহরেও উপরি-উক্ত চারিটি শক্তির প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছিল। জার্মানির একাংশের উপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্ত স্থাপনের ফলে মধ্য-हे अदर्शाल वाणिया मर्वश्रथम वाक्रोनिक श्राधांक द्वालान ममर्थ रहेया हे अदर्शिय বান্ধনীতিতে সরাদরি অংশ গ্রহণের স্বান্ধী ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

ত্তীয়ত, জাপানের বিকল্পে রাশিয়ার সামবিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে বিটেন,

(৩) ফুলুর প্রাচ্যে রুখ অভাব-প্রতিপত্তি বিস্থার

লাভ কৰিয়াচিল।

ফান্স ও আমেরিকার অ্দুর প্রাচ্যাঞ্চলে (Far East) রাশিয়াকে नाना अकात ऋषागनात्न वाकी हहेगाहिल। हेहाव करन वानिया ১৯০৪ শীষ্টাব্দের কশ-জাশানী যুদ্ধের পূর্বতন এশীয় মহাদেশে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল তাহা কিবিয়া পাইয়াছিল। রাশিয়া অদ্র প্রাচ্যে বিমান, নৌ ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের স্থােগ

১৯৪৫ बीहोत्स आर्थानित পतासम ও हिहेनाद्यत आणाहरात পर ১१हें जूनाहें বার্গিন কন্ফারেন্স বা পটদ্ভাম কন্ফারেন্স (Potsdam Conference) এ জোদেক गोलिन, छुमान ও क्लीयम्हे এট্লী দশ্দিলিত হন। ইতিপূর্ব প্রেনিডেন্ট কলভেল্টের মৃত্যুতে মার্কিন ভাইন-প্রেদিভেন্ট টুম্যান প্রেদিভেন্ট পদ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। (১৯৪৫ এটিান্দে সাধারণ নির্বাচনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চাচিলের স্থলে প্রদুজান কনকারেল সেবার দলের নেতা ক্লীমেণ্ট এটুলী প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন।) প্টস্ভাম কন্ফারেন্সে ১৯৪৫ খ্রীটান্সের ১৭ই জুলাই হচতে (Potsdam Conference) ২রা আগস্ট পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই কন্দারেন্দে দ্যোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংলও—এই ভিন দেশের নেতৃবর্গ দ্বির করিলেন যে, এই তিন দেশ, ফ্রাম্স এবং ছাতীয়ভাবাদী চানের (চিয়াংকাই-**নিদ্বান্ত** শেকের অধীন চীনের ) প্রবাপ্ত-মঞ্জিবর্গ কইলা একটি কা ট্লিক গঠন করা হইবে। এই কাউন্দিলের কর্মকেন্দ্র হইবে গণ্ডন। তবে অপ্রাশর দেশের কাউন্সিলের অধিবেশন বসিতে প'রিবে। এই কাডান্সলের রাজধানীতে এই স্বপ্রধান কর্ত্ব্য ছিল ইভালি, ছাজেরী, ক্যানিয়া, পররাষ্ট্র মন্তিবর্গের বুলগেরিয়া ও ফিন্লাণের সহিত মিত্রপক্ষের শালি চুক্তি-পত্র 事"说'明明 প্রস্তুত করা। জাহানির সচিত শান্তি-চুক্তি খাক্রের উপ্যুক্ত সময়

উপস্থিত হটলে এই ক'ডিলিলের সাহায্যে জার্মানির সহিত মিরপক্ষের শাল্পি চ্কি वहना कवा दहेरव अक्षां व वना दहेशहिल।

জার্মানির সহিত শস্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর যে আধিপত্য ভোগ করিবে উহার নীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে পটস্ভাম কন্ফারেন্সে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই নীতি ও পদ্ধতি ছিল নিমলিখিত রপ:

(১) পরাঞ্জিত আর্মানির উপর সোভিয়েত, ত্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী অধিকার ত্বাপিত হইল। যে অঞ্চল যে সর্কারের অধিকারে ছিল সেই অঞ্চলে সেই সরকারের দেনাপতি সর্বাত্মক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন স্থির হইল। সোভিয়েত রাণিরা, কিন্ত সমগ্র জার্মানির স্বার্থ-দংক্রান্ত বিষয়াদি যুগাভাবে স্থিরীকৃত আমেরিকা, রিটেন ও इहेर्द बहे नीजि गृशीज इहेन। बहे धर्मा कार्ष्य अग्र লাদ অধিকত উপরি-উক্ত পাঁচটি দেশের দেনাপতিদের লইয়া একটি 'নিয়ত্রণ জামানির আভালতীৰ শুমিতি' ( Control Council ) গঠন করা হয়। (২) নাৎদি দল বিষয়াদি সম্পর্কে যুগ্র नी हि शहरपत्र मिक्तान्त বা ক্তাশকাল দোশিয়ালিন্ট্ দলকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংদ করিতে হইবে এবং নাংসি আমলের আইন-কাম্বন, বিচার-ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছুই সম্পূর্ণ-ভাবে পরিবর্তন করিখা গণতত্ত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করিতে হইবে। (৩) জার্মানির শাদনবাবস্থার অ-কেন্দ্রীকরণ এবং প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বায়ন্তশাদন-ক্ষমতা বুদ্ধি করিয়া গণতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক, वालिखाक । निज्ञ-পরিবর্গন-সংক্রান্ত বিষয়াদি Control Council বা 'नियम

ব্যবস্থা থাকিবে না বটে, কিছ অৰ্থ, বাণিজ্য, শিক্ষা প্ৰান্ত উপরি-উক্ত বিষয়াদিব অশ্য ক্ষেক্টি কেন্দ্রীয় বিভাগ (Central General Administrative Departments) স্থাপিত হইব। এগুলি অব্যা নিয়ন্ত্রণ শণিতির (Control Council) নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে কাঘ সম্পাদন করিবে ছিব হইব। (৪) নাংসি যুদ্ধ অপ্রাধীনিগকে গ্রেক্তার করা হইবে এবং তাহাদের উপযুক্ত বিচার করা হইবে। (৪) অর্থনৈতিক দিক দিনা সমগ্র জার্মানিকে একটি সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। এজন্ত শিক্ষা, খনি, আমদানি, বপ্তানি, বাণিজ্য, মংশ্রুচার.

স্মিতির' তত্তাবধানে স্থাপন করা হইল। জার্মানিতে কোন কেন্দ্রীয় শাসন-

কৃষি, মূলা নিরহণ, বেশনিং, ভোগদামগ্রীর স্থায়া বন্টন, মূলা-বাবস্থা, ব্যাক্ষ-বাবস্থা, পরিবহন, যেগাঘোগ প্রভৃতি বিষয় দি সম্পর্কে যুগ্মভাবে এই প্রকার নীতি প্রয়োগ করা হটবে। কেবলমান্ত্র সংমরিক স্থিকার ও নিয়ন্ত্রের দিক দিয়া দ্বাধানি

कन, लिविन, शाकित ও कदानी चकन हिनाद दिव्यिक वहेद ।



ক্ষতিপ্রণ আদার ব্যাপারে পটস্ভাম কন্জারেন্সে দ্বির হইল যে, জার্মানির আভান্তরীণ অর্থনৈতিক সচ্চলভার সহিত সামগ্রশ্র বক্ষা করিয়া ক্ষতিপ্রণ আদার করা হইবে। জার্মান জননাধারণ যাহাতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা ভিন্ন সোভিয়েত রাশিরা নিজ অধিকৃত জার্মান অঞ্চল হইতে ক্ষতিপ্রণ আদার করিবে, অপরাপর শক্তিবর্গও তাহাদের স্ব স্থ অধিকৃত অঞ্চল হইতে উহা আদার করিবে, কিন্তু যেহেতু কহ্ব (Ruhr) ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল ছিল এবং জার্মানিতে প্রস্তুত যম্বপতি প্রস্তৃতি সেই সমরে রাশিয়ার অত্যধিক প্রয়োজন ছিল গেজল্য জার্মানির নিজস্ব প্রয়োজনের অত্যিক্তি উৎপন্ন যম্বপাতির ১৫ শতাংশ রাশিয়াকে সরবরাহ করা হইবে দ্বির হইল। অবশ্য এজল্য রাশিয়া-অধিকৃত অঞ্চল হইতে সম-ম্ল্যের থাত্বশক্ত, থনিজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি দিতে হইবে।

জার্মানির ডুবো জাহাজগুলি সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া শ্বির হইল, কেবলমাত্র
জার্মান যুক্ষজাহাল ও জার্মান ডুবো জাহাজ-নির্মাণ কৌশল পরীকা করিয়া দেখিবার
ডুবো জাহাল রাশিয়া- জন্ম বাশিয়া, জামেরিকা ও বিটেন মোট ত্রিশটি ডুবো জাহাজ
লাবেরিকা-বিটেনের নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। জার্মান যুক্ষজাহাজগুলিও
বিধ্যা বটন এই তিন দেশের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইল।

পোল্যাও সম্পর্কে ইয়ান্টা কন্ফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই
অনুসারে পোল্যাওের অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই অস্থায়ী
সরকার সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে কোন স্থায়ী সরকার গঠনের ব্যবস্থা করেন
নাই। এই ব্যাপার লইয়া পটস্ভাম কন্ফারেন্সে তর্ক-বিতর্ক পোল্যাও সমত্রা
ভ আলাপ-আলোচনার পর পোল্যাওের অস্থায়ী সরকারকে
নিরপেক্ষ ও স্থাধীনভাবে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করিতে জানান হইল। ইহা ভিন্ন
পোল্যাওের পশ্চিম দীমা প্রদারের প্রশ্নটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সমন্ন পর্যন্ত
মূলত্বি রাথা হইল।

পটস্ভাম কন্ফারেজ-এর অধিবেশন চালু থাকাকালীন জাপানের হিরোশিমা ও নাগাদাকি শহরে আণবিক বোদা নিক্ষেপের ফলে স্থানুর প্রাচ্যের যুদ্ধের অবসান ঘটিল। কিন্তু আণবিক বোমার স্থায় ক্ষমতাসম্পন্ন মারণান্ত সম্পর্কে মিরেশজিবর্গের মধ্যে আমেরিকা যে গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল তাহার প্রশান্ত সন্দেহ ও ফলে ইপ্তরোপীয় এবং বিশেষভাবে রাশিয়া অত্যন্ত ক্ষ্ হইল। কিৰেন্ত তিশক্তিবর্গের মধ্যে ঐ সময় হইতেই পরস্পর সন্দেহ ও বিশেষভাব সৃষ্টি হইতে লাগিল।

এইভাবে বিভীয় বিশ্বযুদ্ধের অবদানে পরাজিত বিভিন্ন শক্তির দহিত শান্তি-চুক্তি আকরের এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্ত ইউনাইটেড্ ক্সাশন্স্ নামক আন্তর্জাতিক সংখ্যা স্থাপনের পটভূমিকা বচিত হইল।

## ভ্ৰেষ্ট্ৰাদ্প অশ্যায়

দিন্তীয় বিশ্বযুদ্ধোন্তর পৃথিবী: শান্তি-চুক্তিসমূহ (World After the Second World War: Peace Treaties)

ঘিতীয় বিখ্যুদাবদানে পৃথিবী (World After the Second World War): বিভীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পরিশ্বিভি এবং বিভিন্ন বাষ্ট্রবর্গের পরম্পর দম্পর্কের এক বিবাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেমন ই ওরোপীয় মহাদেশের একক প্রাধান্ত হাদ করিয়া এবং অপেকাকৃত কৃত্র রাষ্ট্রগকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান দান নুত্ৰ খান্তৰ্জাতিক পরিছিতি—ইওরোণের ক্রিয়া আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি বছগুণে প্রদারিত ক্রিয়া-ছিল, তেমনি বিতীয় বিশ্যুদ্ধ ইওবোপের প্রাধান্ত নাশ করিয়া রাজনৈতিক গুরুত এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি ও ইতালির শক্তি ও গুরুত্ব হাস হ্রাস করিয়া সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি, মর্থাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বিভীয় বিশ্বযুদ্ধ উপনিবেশিক অঞ্চল-সমূহকেও স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। তিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বৎসর (১৯৪৫) পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৩ শতাংশ ছিল পরাধীন, কিন্তু বর্তমানে উহা হয় শতাংশ অপেকা কম হইয়া গিয়াছে। এশিরা ও আফ্রিকার এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ, ঔপনিবেশিকভার জত অবদান, জাপরণ ইওবোপীয় শক্তিবর্গের রাজনৈতিক প্রাধান্তের অবসান, দোভিয়েত বাশিঘা ও মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ প্রভৃতি এক নুতন আন্তর্জাতিক পরিশ্বিতি রচনা কবিয়াছে।

বিভীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তভম গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থাদ্বপ্রসারী ফল হইল পৃথিবীর শক্তিবর্গের ছুইটি পরশ্পর-বিরোধী 'ব্লক' বা রাষ্ট্রজোট গঠন। বর্তমানে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোট ও পশ্চিমক্ষণীয় রাষ্ট্রজোট—এই ছুইটি সংগঠনে বিভক্ত।

লশ্চিমী বাইজোণ্ডের নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের হল্তে এবং পূর্বাক্ষলীয় বাইজোণ্টের নেতৃত্ব দেণভিয়েত বালিয়ার হলে। পৃথিবীর এইরূপ পরশার-বিরোধী প্ৰাকলীয় ও পশ্চিম িবিরে বিছকি l'olarisation of the World নামে सक्तीत वाहेरका ---অভিহিত। বর্তমান আফুর্জ'তিক সম্পাকের মধ সমসা এবং প্রিবীর পরুপ্র-चक्रलाई इटेन वहे Polarisation वा यह चरान विडिक्ति। बिरवाबी बाहेरकारडे বিষয় Polarisation বিভীয় বিশ্ববৃদ্ধ সোভিয়েত বাশিয়া অভাবনীয়ন্ত্ৰণে কতিগ্ৰস্ত of the World ) হইয়াছিল বটে, তথাপি বিশ্বব্যকাত্তর পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়া অক্তম শ্রেষ্ট শক্তি হিনাবে প্রতিষ্ঠালাভ ক্রিয়াছে। দোভিয়েত রাশিয়া বিতীয় विश्वयुष्य अस्त्रानिया, नार्षे जिया, व्यनावाविया, वृत्काजिनाव উत्तराश्म, পোनगार अव প্রাংশ, টভা, পেস্টামো, প্রাশিয়ার উত্তরাংশ, কিউরাইল, শাথালিন, কথেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিচাছিল। ফলে, মেটে আড়াই লক্ষ-বর্গ-মাইলেবও অধিক স্থান বাশিগার দহিত দংঘুক্ত হইগাছে। ইহা ভিন্ন কমানিয়া, वृत्रशिदिश, (भाना। ७, हिटकारसाजिका, जान्दिनिश, किन्ना। अ अनुि मिन সামাবাদী রাশিয়ার প্রতি মিত্রভাবাপর শাসনবাবস্থা স্থাপিত হওয়ায় বাশিয়ার মর্যাদা, শক্তি ও প্রভাব দবই অত্যধিক পরিমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভ এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাশিয়ার সার্থক নেতৃত্ব সামাবাদের জয়েবই পরিচায়ক। ই ধরোপে জার্মানি ও ইতালির পতন, স্বৃদ্ধ প্রাচ্যে জাপানের পতন দিতীয় বিশ্ববৃদ্ধের পূর্ববর্তী কালে এই ডিনটি দেশ ঘে শক্তি ও প্রাধান্ত অর্জন

পুৰিবীৰ শক্তিৰগ প্ৰশেৱ-বিৰোধী শিবিৰে বিভন্ত হইবার ফলে উভূত বৰ্ত্তমান আয়ুহ্ণতিক শুমুহাদমুহ করিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ অবদান ঘটাইয়াছে। পাশ্চান্তা দেশগুলির নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর বর্তাইয়াছে। বিতীয় বিশ্বযুক্ষান্তর পৃথিবীতে ইংলগু ও ফ্রান্স কেবল নামেমাত্রই 'বৃহৎ রাষ্ট্র' নামে অভিহিত্ত হইতেছে, বঞ্জত, এই তুই দেশের প্রাধান্তের বুগের অবদান বিতীয় বিশ্বযুক্তেই ঘটিয়াছে। অনুরূপ স্বদ্ধ প্রাচ্যের আভ্যন্তরীণ বন্দে বিভিন্ন ও বিভক্ত চীনও কেবল নামেমাত্র বৃহৎ

রাষ্ট্র হিদাবে পরিগণিত ছিল। ১৯৪৯ ঝীটামে চীনের বিপ্লবের পূর্বাঝি চীনের অবস্থা এইরপই ছিল। পৃথিবীর রাষ্ট্রদমূহের আপেক্ষিক গুরুত্বের ও শক্তির এইরপ পরিবর্তন এবং দোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে পৃথিবীর রাষ্ট্রদমূহ বিভক্ত হইবার ফলেই বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্থাসমূহের স্বাষ্ট্র ইয়াছে।

বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে দক্ষিণ আমেরিকার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

সামাজাবাদী ভোষণনীতির পরিবর্তন এবং প্রেমিডেন্ট কলভেন্ট কর্তক Good Neighbour-Policy অনুসরণের ফলে ল্যাটিন আমেরিকা পণভজের পথে ল্যাটন অर्थाৎ मकिन-आमित्रकात ताष्ट्रेमपृष्ट ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যে আমেরিকার অপ্রগতি मोशामा ७ ममलार द्वान वृद्धि भाग्र नारे, मार्किन यक्तवादित সহায়তামূলক মিত্রতা ব্রাজিল, গুয়াটেমেলা, এল-আলভাডোর প্রভৃতিতে বৈবাচারী একক অধিনায়কত্বের স্থান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবন্ধা স্থাপনের উৎসাহ ও প্রেরণা দান করিয়াছিল। পেরু ও ভেনেজ্যেলার গণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থা দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থাপনও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এশিয়া ও আফ্রিকার ছাগ্রণ জাগরণ এবং একাদিক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক স্বাধানতালাভ, সামাজিক ও অৰ্থ নৈতিক অগ্ৰগতি, বিতীয় বিশ্বয়ৰে ইংলণ্ড, ফ্ৰান্স প্ৰভৃতি বিজয়ী শক্তির তর্বলতা এবং জার্মানি, ইতালি প্রভৃতির পরাজয় ও পতনের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। বিভীয় বিশ্বাৰ উপনিবেশিক সামাজাবাদের উপর চরম আগাত হানিয়া পৃথিবীর বাজনৈতিক রূপ পরিবর্তন কবিয়া দিয়াছে।

আন্তর্জাতিক সমস্রার সমাধান কিংবা একাধিক রাষ্ট্রের পরশার বিবাদবিশংবাদের মীমাংলার পদ্ধা হিলাবে যুদ্ধ যে মোটেই সহায়ক নহে, এই শিক্ষা দিতীয়
বিশ্বযুদ্ধ হইতেও পাওয়া গিয়াছে। দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমস্রা সমাধানে
যতটুকু সাহায্য করিয়াছিল তাহা অপেকা বহুওণে বেশি সংখ্যক
বর্তমান আন্তর্জাতিক
নূতন এবং জটিলতর সমস্রা এই যুদ্ধের ফলেই উড়ুত হইয়াছে।
পৃথিবীর নিরাপত্তা ও শান্তি সমস্রা, ঔপনিবেশিক সমস্রা, উদান্ত
সমস্রা, অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের সমস্রা, আণবিক শক্তি এবং অন্তর্জপ মারণান্ত
নিয়ন্ত্রণের সমস্রা প্রাকৃতি আন্তর্জাতিক সমস্রাসমূহকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে।

শান্তি-চুক্তিসমূহ (Peace Treaties): পটস্ভাম কন্ফারেনে বিটেন, আথেবিকা, দোভিয়েত বানিয়া, জাতীয়ভাবাদী চীন ও ফানের পররাইমন্ত্রীদের লইয়া যে কাউন্সিল (Council of Foreign Ministers) গঠিত হইয়াছিল উহার উপর বিভীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানির দহিত ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গের লগুন কন্দাবেল শান্তি-চুক্তি প্রস্তাত্তর ভার লগু হইয়াছিল। দেই দিছাক্ত (দেপ্রের, ১৯৩৫) অফ্যায়ী উপরি-উক্ত দেশগুলির পরবাইমন্ত্রিবর্গ ইতালি, হাকেরী, ক্মানিয়া, বুলগেরিয়া, ফিন্লাগ্র—এই পাঁচিট দেশের সহিত শান্তি-চুক্তি প্রস্তাত্তর

উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ প্রীপ্রাম্বে সেপ্টেম্বর স্মানে লগুনে সমবেত হইলেন। কিন্তু
রাশিয়া ও পশ্চিমী
পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের

অন্তর্মেরিকা, বিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে
মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে ক্রমেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে
মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গের সংহতি বিনম্ভ হইল। ইহার প্রমাণ লগুন

কন্দারেন্দে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলউভ এবং অপরাপর দেশের পরবাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে মতানৈকা হেতৃ যে অচল অবস্থার সৃষ্টি ইইয়াছিল তাহাতে পাওয়া যায়। যাহা হউক,

মন্ধো কন্ ভারেল
(তিদেশ্বর, ১৯৪৫)
বিশ্বনী করি প্রান্ধের পরবাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক ঘরোয়া বৈঠকে শান্তি-চুক্তি
প্রেম্বতের পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় এবং পরবংদর (১৯৪৬) প্যারিদে

পারিদ কন্দারেল (এমিল, ১৯৪৬)
পররাষ্ট্রমন্তিবর্গের কাউন্সিলের খিতীয় অধিবেশন বদে। কিন্তু এই অধিবেশনেও ইতালি-যুগোস্লাভিয়ার রাজাসীমা, ট্রিয়েস্ট্ প্রভৃতি প্রশ্ন লইয়া রাশিয়া ও অপরাপর দেশের প্রতিনিধি-

বর্গের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিল। অবশেষে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদো (Bidault) ট্রিয়েস্ট্ সমস্তা সমাধানের এক পরিকল্পনা পেশ করিলেন। এই পরিকল্পনায় ট্রিয়েস্ট্ ও উহার সীমান্ত অঞ্চলকে দশ বংদরের জন্তু 'স্বাধীন অঞ্চল'

টিনেই সম্ভা,
ইতালি হইতে

আমেরিকা, ইতালি, মুগোলাভিয়া ও ফ্রান্সের উপর ক্রন্ত করিবার
কর্মের বিষদের ভিনাইটেড নেশন্স্-এর নিরাপতার ভার ইউনাইটেড নেশন্স্-এর নিরাপতা
বটনের সম্ভাও

ভটিততা—সমাধান

বিধারিত হইল। ইতালি হইতে ক্তিপ্রণ আদায়ের প্রশ্ন লইয়াও

প্রথমে মতানৈক্য দেখা দির। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোভিয়েত বাশিয়াকে ইতারি হইতে অন্তত দশ কোটি ডলার ক্তিপুরণ দেওয়া হইবে সম্মেদন আহ্রত বিব হইরে এই প্রশ্নেরও মীমাংদা হইর। অন্তর্ম ইতালীয় উপনিবেশ-সংক্রান্ত সমস্তার মীমাংদাও দন্তব হইরে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্যের

२२८ क्वाहे थारे २० हि परणव श्राजिमिधिशय पार्विम नगदौर जाखि-हिक दहनाव উत्कर्ण ममस्यक हहेत्वन ।

भावितम्ब नाम्नि मृहण्यनात्म क्षत्रम हहेटल भवन्त्रम महस्मर । विद्यवलाद्यव मध

প্রকাশ শুরু হইল। শাস্তি সম্মেলনের কার্যপদ্ধতি হইকে শুরু করিয়া সকল প্রশ্নের বাাপারেই দীর্ঘ বিত্রক ও পরস্পর আক্রমণ চলিতে লাগিল। সোভিয়েত রাশিয়ার পরবাষ্ট্রমন্ত্রী ইতালির সহিত শাস্তি-চূজি স্বাক্ষরের ব্যাপারে এক দৃঢ় অনমনীয় নীজি গ্রহণ করিলেন। কিন্ধু শেষ পর্যন্ত জাঁহাকে জাঁহার আপত্তি ও দাবির অনেক কিছুই ত্যাগ করিতে হইল। ইতালি ভিন্ন অপরাপর চারিটি দেশ—

পারিনের শান্তি
সংগ্রহণ বিষয়ে, বুলগেরিয়া, হামেরী ও ফিন্ল্যাও রাশিয়ার সন্নিকটন্থ
জ্লাহ, ১৯৪৬)
এবং রুশ প্রভাবিত ছিল। এগুলির সহিত শান্তি-চূক্তি স্বাক্ষরে
অবশু শেষ পর্যন্ত রুশ প্ররাষ্ট্রমন্ত্রী মল্টভ্ ( Molotov )-এর

মত্তের প্রাধান্ত দেওয়া হইল। উপরি-উক্ত পাঁচটি দেশের সহিত শাস্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে মোট নয়টি কমিটি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল এবং মোট তিনশত সংশোধনী প্রস্তাব উপয়াপিত হইয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ বিতকের পর মোট ৯৪টি বিষয়ে শাস্তি-চুক্তিগুলির থসড়া পরিবর্তিত হইল। অতঃপর ইউনাইটেড্ ন্তাশন্স্-এর অবিবেশনের কালে নিউ ইয়কে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ যথন সমুবত হইলেন

তথন দেই স্থযোগে শাস্তি-চুক্তিশুলির শর্তাদি দর্বদম্মতি ক্রমে গৃহীত হাক্ষরিত ( ১০ই ফোক্রমারি, ১৯৪৭)

তথন দেই স্থযোগে শাস্তি-চুক্তিশুলির শর্তাদি দর্বদম্মতি ক্রমে গৃহীত হাক্ষরিত ( ১০ই ফোক্রমারি, ১৯৪৭)

তথন দেই স্থযোগে শাস্তি-চুক্তিশুলির শর্তাদি দর্বদম্মতি ক্রমে গৃহীত হাক্ষরিত ( ১০ই ক্ষেক্রমারি, ১৯৪৭)

তথন দেই স্থযোগে শাস্তি-চুক্তিশুলির শর্তাদি দর্বদম্মতি ক্রমে গৃহীত প্রকার মানির স্থানির মানির মানির মানির মানির মানির মানির মান্তি মানির মানির মান্তি মানির মান্তি মানির মানি

ফিন্ল্যাত্তের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হইল।

(১) ইতালির সহিত আক্ষরিত শান্তি-চুক্তির (Peace Treaty withItaly): ইতালির সহিত আক্ষরিত শান্তি-চুক্তির শতাক্ষমারে ইতালীয় সামাজ্যের
অবসান ঘটিল। (১) লিবিয়া, ইতালীয় সোমালিল্যাও ও এরিট্রিয়ার ভবিত্তাৎ
সম্পক্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার বাশিয়া, আন্মেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর
চাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ব্যাপারে উপরি-উক্ত 'বৃহৎ চারি' (The Big Four)
দেশের মধ্যে কোনপ্রকার মতানৈক্য ঘটিলে ইউনাহটেড ক্রাশন্দ এর সাধারণ
সভা উহার মামাসো করিবে স্থির হইল। (২) ইতালি মন্ট টেবর, মন্ট সাইন,
টেগুা, বিগ্রা, সেন্ট বার্ণার্ড, চেঘাটন প্রভৃতি স্থান ফ্রান্সকে;
কর্তানি

মারা, পেলাগোনা, ল্যান্সেন্টা ও ডালম্যালিয়ার উপকৃত্ব অঞ্চল
মুগোপ্রাভিয়াকে; ডোডোকানিক স্থীপপুর ও রোড্স গ্রীসকে এবং দেসানোর বীপ

- আল্থেনিয়াকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। (৩) ট্রিয়েন্ট্ ইপ্লিয়া, ভেনেজিয়ার একাংশ 'বাধীন অঞ্চল' (Free Territory) বলিয়া ঘোষিত হইল। (৪) ফ্রণ্সেও মুগোলাভিয়ার দীমার নিকটন লী যাবভীয় ইতালীয় তুর্গ ও দামবিক ঘাটি তালিয়া দিতে হইবে। ইতালি তুই লক্ষ্ণ পঞ্চাল হাজার দৈনিক, বিমানবাহিনীর জন্ত মোট ২০ হাজার দামবিক কর্মচারী, তুইশত যুক-বিমান ও ১০০টি অপরাপর বিমান, ২টি মুদ্ধ জাহাত এবং ৪টি কুইজাবের বেশি দামবিক শক্তি, দাজ-দর্জাম রাখিতে পারিবেনা। (৫) ইভিওপিয়া ও আল্বানিয়ার স্বাধীনতা ইতালিকে স্বীকার করিতে হইবে এবং দাত বহদরের মধ্যে বাশিয়াকে ১০০ মিলিয়ন জলার, আল্বানিয়াকে ১ মিলিয়ন জলার, ত্রীমকে ১০০ মিলিয়ন জলার ক্তিপ্রণ দিতে বাধ্য থাকিবে। (৬) আফ্রিকাম্ম ইতালীয় উপনিবেশের উপর ইতালিকে অধিকার ভাগে করিতে হইবে।
- (২) রুমানিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Rumania):
  বামানিয়া হাঙ্গেরীর নিকট হইতে ট্রান্সিলভ্যানিয়া ফিবিয়া পাইল, কিন্তু উত্তর
  বুকোভিনা ও বেদারাবিয়ার উপর বাশিয়ার অধিকার স্বীকাব কবিয়া লইতে এবং
  বুলগেবিয়াকে দক্ষিণ দব্কদ্বা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহা
  ভিন্ন রুমানিয়া আট বৎসরের মধ্যে ৩০০ মিলিয়ন ডলার
  বাশিয়াকে ক্তিপ্রণ দিতে স্বীকৃত হইল। কুমানিয়ার দৈলসংখ্যা, নৌ-বল,
  বিমানবাহিনী প্রভৃতির দংখ্যাও ছাদ করা হইল।
- (৩) বুলগেরিয়ার সহিত্ত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Bulgaria): বুলগেরিয়া কমানিয়ার নিকট হইতে দক্ষিণ দব্কদ্রা লাভ করিতা বুলগেরিয়াকে অবশ্র কোন স্থান হারাইতে হইল না। কিন্তু আট বংসরের মধ্যে যুগোমাভিয়া ও গ্রীসকে মোট ৭০ মিলিয়ন ভলার ক্ষতিপূর্ব দিতে বাধ্য করা হইল। ইহা ভিয় বুলগেরিয়াকে পদাভিক, বিমান ও নৌবাহিনী হ্রাস করিতে হইল। গ্রীসের সীমার সন্নিকটে বুলগেরিয়ার কোনপ্রকার সামরিক ঘাঁট বা দুর্গ রাখা নিষিত্ব হইল।
- (৪) হালেরীর সহিত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Hungary) ।
  বিতীয় বিখ্যুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮ প্রীষ্টান্তের ১লা আনুমারি হাঙ্গেরীর
  নার্ভালি
  যে বাজাসীমা ছিল ভাহা পুনরায় স্বীকার করিয়া লভ্যা চইল।
  কিন্তু ক্যানিয়ার নিকট হইতে হাঙ্গেরী ১৯৪০ প্রীষ্টান্তে ট্রান্সিলভানিরার যে অংশ

জয় করিয়া লইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন আট বংশরের মধ্যে রাশিয়াকে ২০০ মিলিয়ন ডলাব, যুগোলাভিয়াকে ৫০ মিলিয়ন ও চেকো-লোভিয়াকে ৫০ মিলিয়ন ডলাব ক্ষতিপূর্বণ দানে স্বীকৃত হইতে হইল।

(৫) ফিন্ল্যাণ্ডের সহত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Finland):
১৯৪১ গ্রাপ্ত বের ১লা জাল্যারি তারিখে ফিন্ল্যাণ্ডের যে দীমারেখা ছিল ভাষা
প্রবাম স্বাকার করিয়া লওয়া হইল, কিন্তু ফিন্ল্যাণ্ড দিতীয় বিশ্বযুক্কালে রাশিয়ার
দহিত চুক্তিদারা কেরেলিয়া যোজক, পেল্টামো, তালা অঞ্জল
এবং পঞ্চাশ বংসরের জন্ত পোর্থালার বন্দোবন্ত প্রভৃতি ঘাহা
কিছু স্বীকার করিয়া লইয়াছিল ভাষা অন্থাদেন করিতে বাধা হইল। ইহা ভিন্ন
ফিন্ল্যাণ্ডে উংপন্ন দামগ্রী দ্বারা আট বংসরে ভিনশত মিলিয়ন ভলার ক্তিপ্রব

উপরি-উক্ত পাঁচটি শাস্তি-চ্ক্তির আলোচনা হইতে একথা পাইই ব্ঝিতে পারা যাইবে যে, এই সকল চ্ক্তির ফলে রাশিয়াই সর্বাধিক লাজবান হইয়াছিল। রাজ্যরাশিয়ার ক্টনৈতিক
সাধলা
পাস্তি-চ্ক্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে উপরি-উক্ত পাঁচটি
শাস্তি-চ্ক্তির রাশিয়ার ক্টনৈতিক সাফল্যের নিদর্শন, একথা
বলা যাইতে পারে।

অন্টিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Austria):
জার্যানির ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গ, যথা ক্রমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, ইতালি
ও ফিন্ল্যাণ্ডের দহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের পর অব্রিয়া ও জার্মানির দহিত শান্তিচুক্তি প্রস্তুত্রে কালে রাশিয়া ও অপরাপর শক্তিবর্গের পরম্পর সন্দেহ ও বিছেষপ্রস্তুত্র মতানৈকা তীর আকাবে দেখা দিল। জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত অব্রিয়া ১৯৪৫
বীর্টান্দে দোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক নাৎিল অধিকার-মৃক্ত হয়। ঐ বৎসর রাশিয়া
কর্তৃক সমাজতম্বনালী কার্ল রেনার (Karl Renner) নামক জনৈক অস্ত্রীয় নেতার
নেতৃত্বাধীনে অব্রিয়ায় একটি সাময়িক সরকার গঠিত
বালিয়া কর্তৃক
ক্রিয়ায় বৃত্তিসাধন
ও এলায়ী দরকার গঠন
শক্তিবর্গ অব্রিয়াকে আর শক্ত দেশ বলিয়া মনে করিত না।
শক্তিবর্গ অব্রিয়াকে আর শক্ত দেশ বলিয়া মনে করিত না।
শেইজক্ত নাৎিল অধিকার হইতে মৃক্ত অব্রিয়ার প্রতি আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রাজ্ব

উদাহতা প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু রাশিয়া অন্ত্রিয়া হইতে যুগোত্র ভিন্নার অত্য এক বিরাট রাজ্যাংশ দাবি করিল। ইহা ভিন্ন জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত হইবার পর যে সকল তৈল খনি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-ত্বার্থ অন্ত্রিয়াবাদী জার্মানির নিকট বিক্রয় অন্ত্রিমার বিক্রম বিক্রম করিয়া দিয়াছিল দেই দকল প্রতিষ্ঠান তথা অন্ত্রিমানির আবতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থও রাশিয়া দাবি করিয়া বদিল।

যাবতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থও রাশিয়া দাবি করিয়া বদিল।

পশ্চিমী শক্তিবর্গ জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত অন্তর্গার নিকট হইতে

নাৎদি সরকার যে সকল প্রযোগ-ত্রবিধা ও সম্পত্তি আদায় করিয়া

কইয়াছিল তালা অস্ত্রিয়াকে পুনবায় কিরাইয়া দিবার পক্ষপাণী ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জার্মানি অস্ত্রিয়াত্ব মার্কিন ও ব্রিটিশ তৈল প্রতিষ্ঠানগুলিও অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অস্ত্রিয়াকে যদি জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত যাবতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি ক্রিরাইয়া দেওয়া যায় ভালা হইলে মার্কিন ও ব্রিটিশ ত্বার্থ পুনকৃত্বার

১৯৪৭—১৯৪৯ গীঃ প্ৰযন্ত ৰ'ন্ধি-চুক্তি প্ৰস্তুত্তৰ চেষ্টায় আংশিক সাফল্য শন্তব হইবে। এজন্তই ইক্স-মার্কিন শক্তিবর্গ অষ্ট্রিয়াকে এই স্কল
শশ্পত্তির মালিকানা কিরাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিল। ফলে,
রাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের ঘে মুখানৈক্য দেখা দিয়াছিল
ভাহাতে অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করা সন্তব হইল
না। অস্ত্রিয়ার রাজ্যদীমায় রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের

## দৈল মোডারেন করা হইল।

১৯৪৭ হইতে ১৯৪৯ ঐটান্থের মে মাদ পর্যন্ত পরবাইন্মন্ত্রী পরিষদ (Foreign Ministers' Council) অপ্তিমার দহিত শান্তি চুক্তি থস্ডার মাত্র কয়েকটি শর্ত মানিয়া লইয়াছিল। মস্কো (মার্চ ১৯৪৭), লগুন (ভিদেশ্বর ১৯৪৭) ও প্যারিদে (মে-জুন ১৯৪৬) পরবাই্ত্রমন্ত্রী পরিষদের অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বিষয়ের সমাধান সম্ভব হইল। মুগোলাভিয়ার জন্ত রাশিয়া অপ্তিমার যে একাংশ দাবি করিয়াছিল ভাগা রাশিয়া ভাগা করিল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ অপ্তিমান্থ জার্মান সম্পত্তি

রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রংগ্র মধ্যে মতংকৈকঃ সম্পর্কে বাশিয়ার দাবির অনেকটাই স্বীকার করিয়া প্রইল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরে অপ্রিয়ার পশ্চিম অংশে সামরিক সাজসক্ষা বৃদ্ধি, ট্রিফেট্ সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়া, বিটেন, আমেরিকা ও ক্রান্দের মধ্যে যে চুক্তি স্ক্রিড হইয়াছিল

পশ্চিমী রাষ্ট্রর্য কর্তৃক উহার শর্ভভঙ্গ প্রভৃতি প্রশ্ন রাশিষা কর্তৃক উপস্থানিত চইলে অপ্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের কাজ অনিধিষ্ট কালের অন্য মুক্তুবি বহিল। ১৯৫১ থাঁটাকে ইক্-ফরাদী-মার্কিন প্ররান্ত্রমন্ত্রির অন্ত্রিয়ার দহিত শাস্তি দম্পাদনের জন্ম পুনর্য সচেই হইলেন। এবিধরে তাঁহারা একটি থদ্যাও প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু রাশিয়ার দমর্থন তাঁহারা লাভ করিতে পারিকেন না। এইভাবে রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে মভানৈকা হেতু অস্ত্রিয়ার দহিত শাস্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব

রাশিয়ার অনমনীয়
নীতির পরিবর্তন —
সূবীম সোভিঙেতে
নলটভের বজতার কশনীতির ব্যাপণ

হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে স্টালিনের মৃত্যু ঘটিলে ১৯৫৩ গ্রীপ্রাধে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ দোভিয়েত রাশিয়ার সহিত পুনরায় এবিবয়ে আলাপ-আলোচনা ভক করিলেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রদম্ভের পররাষ্ট্রমন্ত্রিপ ওয়াশিংটনে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া দোভিয়েত রাশিয়ার সহিত বার্দিনে অব্রিয়া ও জার্মানির সহিত শাস্তি-চক্তি সম্পর্কে আলোচনার দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

२०४৪ औरोरमव काष्ट्रशांति मारम वार्तित भववाहेमश्रीत्मव मजा विमन। किन्न বাশিয়ার পরবার্মন্ত্রী মলটভ্-এর অনমনীয়তার ফলে এইবারও স্কল চেষ্টা বার্থ হইল। ১৯৫৫ গ্রীটানে মলটভ্ দোভিয়েত বাশিয়াব জাতীয় আইনদভা স্থীম নোভিয়েত' (Supreme Soviet) এ বকৃতা প্রদক্ষে অব্রিয়ার সহিত শাষ্টি-চুক্তি দৃশ্পর্কে দোভিয়েত-নীতি স্বস্পরভাবে বাক্ত করিলেন। ইহাতে তিনি তিনটি নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন: (১) অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তি নিধিদ্ধকরণ, (২) অন্ত্রিগার নির্ত্তীকরণ ও নির্পেক দেশ ছিদাবে স্থাপন ও (৩) কশ-ইঙ্গ-ফরাদী-মার্কিন প্রতিনিধিবর্গের কন্দারেন্দে অব্রিগা ও জার্মানির সমস্তা সম্পর্কে আলোচনা ও নীতি নির্ধাবণ। ইহার পর অপ্তিয়ার চ্যান্দেলর জুলিয়াস রা-ব (Julius Rabb)-কে মসোতে আলাপ-আলোচনার জন্ত আহ্বান করা হইল। অন্তিয়ার প্রবাষ্ট্রমন্ত্রী গোভিবেত বাশিষা ও ভক্তর ফিগ্ল ও চ্যান্সেলর বা-ব মস্বো নগরীতে মার্শাল বুল্গানিন ও মুক্টভের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। अधिवात महिना দোভিয়েত দরকার অপ্রিয়া হইতে দৈয় অপদারণে, পশ্চিমী রাট্রর্গের সহিত একংযাগে অব্লিগার সহিত শাস্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে এবং দশ মিলিয়ন টন থনিজ তৈল এবং ১৫ - মিলিয়ন ভলার মৃল্যের উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময়ে অক্টিয়ার শিল্প, বাণিজ্য, তৈল্থনি প্রভৃতি অপ্তিগাকে ফিরাইয়া দিতে রাজী হইলেন। পক্ষায়েরে অধ্যুয় সরকার কোন শক্তির দহিত সামবিক চুক্তি সম্পাদন বা অপ্তিয়ার কোন স্থানে বিদেশী ঘাঁটি স্থাপনের অভ্যতি দান করিবেন না-এই প্রতিশ্রতি দানে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পর অভিযাব সহিত শান্তি-চ্ক্তি সম্পাদনে আর কোন বাধা বহিল না। ১৯৫৫

ৰাষ্ট্ৰের ১৫ই মে ভিত্রেলায় বাশিয়া, ত্রিটেন, আমেবিকা ও ফ্রান্সের রাইন্তগণ অব্রিয়ার সহিত শাস্তি-চ্ক্তি সাক্ষর করিবেন, এই চ্লিব্র ন্ট্রের স্থিত শাস্তিত শ্রান্থ (১) অপ্তিয়ার স্থাধীনতা ও সার্বভৌমত স্থীকার করা もなる 日本を इहेन्। (२) ১৯৩৮ बीहारसय अना सानुसादिए पश्चिमाय स्थ ( ses (A. 3200 ) दाकाभीया हिल जाहा भूनदाम निर्धाविज हहेन। , ७। जार्रानिद স্থিত অক্টিপার সংযক্তি ( Auschluss ) নিষিদ্ধ হুইল। (৪) কোন কোন বিশেষ ধহনের অন্তপত্ত অধ্যার পকে রাখা চলিবে না এই শর্ত সন্নিবিট ইইল। (৫) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং গণতাত্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংবুক্তব্ শর্ভাদি नारिम खिरिकान भारतहे निविक्षकत्रम अवर मानिस्त नमीरल মকলের অবাধভাবে নোচালনার অধিকার, ১৯৫৫ এটাজের ৩১শে ডিমেগরের মধ্যে মিত্রপকীয় দেনবোহিনীর অপুসারণ প্রভৃতি শুর্ভ স্লিবিট্ট ইইল। এইভাবে অপ্তিয়ার সভিত শান্তি চুক্তি স্বাকরের ফলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার মহালা বৃদ্ধি পাইল।

জার্মানির সহিত শাস্তি চুক্তি সম্পাদনের সমস্তা (Problem of Peace Treaty with Germany): জার্মানির সহিত মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের শান্তি-চুক্তি স্বান্ধরের ব্যাপারে রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে মভানৈক্য প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে অভাপি এবিষয়ে কোন য়ালিয়া ও পলিচমী-সমাধানে উপনীত হওয়া সভব হয় নাই। ১৯৪৫ এটি।কে बाह्रवर्णं व मरधा জার্মানির পতনের পর রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলও ও ফ্রান্স **महादेनका** কর্ত্ক জার্মানি অধিকৃত হয়। এই সকল রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত অঞ্জে তাহারা পৃথক পৃথক শাদনব্যবস্থা স্থাপন করে। জার্মানির রাজধানী বালিন শহরও অনুরূপ চারিভাগে বিভক্ত হয়। কিন্তু সম্প্র শহরের শাসনকার্য যাহাতে একইরপে পরিচালিত হইতে পারে দেজত মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির অর্গাং রাশিয়া, আথেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রতিনিধি লইয়া একটি পরিবদ 'करके का के जिलते' (Inter-Allied Body) স্থাপিত হয়। ইং। ভিন্ন সমগ্র স্থাপন জামানির শাসনকার্যের মধ্যে যোগাযোগ ও সামঞ্জ রক্ষার উদ্দেশ্যে 'কটোৰ কাউন্দিন' (Control Council) নামে একটি প্রিবদ্ধ খাপিত হয়। বংশিয়া, আমেতিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমর অধিনায়কগণ নিজ নিজ

এলাকার শাসনকর্থ কটোল কাউজিলের প্রাহল ও সাহায়া-সহায়তা লইয়া সম্পাদন করিবেন এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু প্রথম হইতেই উপরি উক্ত চারিটি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে ঘোরতের মততেদ দেখা দিল। ক্রম প্রতিনিধি মলটভ ্ ভারানির নিকট হইতে ক্ষতিপ্রণ গ্রহণ এবং উহার কি পরিমাণ রাশিয়া পাইবে দেবিষয় শ্বির করিবার জন্ত বাগ্র হইয়া পড়িলেন। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশ অধিকৃত কছ্ব অঞ্চলের শাসন তথা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সোভিয়েত বাশিয়ার অংশও মলটভ্ দাবি করিলেন। ক্রমেই সোভিয়েত বাশিয়া ও অপরাপর রাষ্ট্রগের মধ্যে মতানৈকা

বাশিকা ও গ্ৰিচনী-মান্ত্ৰিগোৱ মধ্যে মান্ত্ৰিকোৱ কারণ বাড়িয়া চলিল। জার্মানির নিকট হহতে ক্ষতিপূরণ আলায়, জার্মানির সামগ্রিক অর্থনৈতিক ঐক্যা বজায় রাখা, জার্মানির নাৎদিবালের অবদান, জার্মানির সামরিক নিরস্তাকরণ এবং জার্মানি ও পোলাতের রাজ্যদীয়া নিধারণ প্রভৃতি বিধয়ে

দেশভিয়েত রাশিয়া ও অপরাপর রাষ্ট্রর্গ অর্থাৎ পশ্চিমী রাষ্ট্রর্গের মধ্যে মতানৈকা তেতু বিবাদ গুরু হইল। শেষ পর্যন্ত এবিষয়ে কোনপ্রকার মীমাংসা সম্ভব না তইকে মার্কিন পররাষ্ট্রস্চিব বার্ণেস (Burnes) পশ্চিমী রাষ্ট্রর্গ অধিকৃত জামানির

ইক্স-মাকিন-ফরাসী আধিকৃত জাগানির (পান্চিম-জামানি) আর্থ নৈতিক ঐক্য ভাগন অংশসমূহের ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জার্মানির ভয়ে ভীত ফ্রান্স এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। এমতাবস্থায় ইঙ্গ মার্কিন অংশ তৃইটি সংযুক্ত হইল। জার্মানির স্বাধিক শিল্পোনত অঞ্চল হইল কহ্ব। এই অঞ্চল বিটিশ অধিকারে ছিল। ইঙ্গ-মার্কিন অংশদ্বয়ের সংযুক্তিতে কুহ্ব অঞ্চলের অর্থ-নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইঞ্গ-মার্কিন সরকারের হস্তে থাকিবে

েবং কল বা করাদী দরকার এই ব্যাপারে কোন অংশ প্রহণের স্থাোগ পাইবে না,
এজন্ত দোভিয়েত রাশিয়া এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করিল। ক্রান্স অবশু শেষ পর্যন্ত
ইন্ধ-মার্কিন দরকারের দহিত ঘোগদান করিলে বিটেন, আমেরিকা ও ক্রান্সের
অধিকৃত অঞ্চলগুলির অর্থ নৈতিক ঐকা স্থাপিত হইল (১৯৬৭)। কেবলমাত্র
রাশিয়া ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। এই তিন দরকারের অধান অঞ্চলসমূহ
পশক্তম-জার্মানি' এবং কল্প দরকার অধিকৃত অঞ্চল 'পূর্ব-জার্মানি' নামে অভিহিত্ত
হইল।

পরবংসর (১৯৪৮ ঝী:) বার্লিন শহরের যে অংশ রাশিয়ার অধিকারে ছিল সেই অংশ ভিন্ন অপরাপর অংশ এবং পশ্চিম-জার্মানির প্রতিনিধি লইয়া ইক-মার্কিন-

ফরাদী সরকার একটি সংবিধান দ্রু (Constituent Assembly) গঠন
করিলেন। ১৯১৯ জীপ্তারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবদ্ধন উইমার
সংবিধান ঘরর্তন
সংবিধান সভা যে সংবিধান জার্মানিতে চালু করিয়াছিলেন
দেই সংবিধানের ভিত্তিতে রচিত 'বন সংবিধান' (Bonn
Constitution) ১৯৪৯ জ্বীপ্তারে গৃহীত কইলে পশ্চিম-জার্মানিতে গণতান্ত্রিক শাসন-

Constitution ) ১৯৪৯ আন্তাৰে গৃহাত হছলে পাল্চম-জামানিতে গণতান্ত্ৰক শাগনবাবস্থা চাপু হইল। ইতিপূৰ্বেই পশ্চিম-জার্মানিতে এক নৃতন মুদা-বাবস্থা চালু করিয়া
এবং নানাপ্রকার অর্থ নৈতিক সংস্কার সাধন করিয়া পশ্চিম-জার্মানির যথেই উন্নতি
সাধন করা হইয়াছিল। রাশিয়াও নিজ অধিকৃত অঞ্চলে একটি নৃতন শাসনবাবস্থা

পূর্ব-জার্মানিতে নৃতন
শাসনব্যবহা প্রথভন

তাল্ করিয়া নানাবিধ ভূমি-সংক্রান্ত সংস্থার সাধন করিল।

এইভাবে জার্মানি ভূইটি পরম্পর-বিরোধী অংশে বিভক্ত হইয়া

গেল। বাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রর্গের মধ্যে জার্মানির উপর

প্রাধান্ত লইয়া যে তিক্ততার স্প্রতি ইইয়াছে তাহার মূল কথা হইল এই যে, উভয় পক্ষই

জার্মানিকে নিজের দলে টানিয়া অপর পক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষা-প্রাচীরের লায় ব্যবহার

আর্মানিতে সামাবাদ ও পশ্চিমী গণতন্ত্রের আদর্শগভ দল করিতে ইচ্ছুক। ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসা শক্তিবর্গ পশ্চিম-জার্যানিকে
সাম্যবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ কেন্দ্রে পরিণত
করিতে চাহিতেছে, পকান্তরে রাশিয়া পূর্ব-জার্যানিকে ই ওরোপীয়
মহাদেশের অন্তঃমনে সাম্যবাদের কেন্দ্রম্বর করিয়া তুলিতে

চাহিতেছে। স্বতরাং জার্মানির সহিত শাস্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের সমস্যা ক্রমেই জটিগ হইয়া উঠিতেছে। [জার্মানির বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে আসোচনা অক্তত্র প্রধ্যা।]

আপানের পরাজরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক অংশ গ্রহণ স্তরাং পরাজিত জাপানের উপর আমেরিকার একপ্রকার একক প্রাধান্ত ইংপিত হইস। বিডেন, সীন, মোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন প্রতিনিধিবর্গ লইয়া মিরপক্ষীয় উপ্দেশ্রত সমিতি গঠিত হইলেও উহার উপদেশ গ্রহণ বা বঞ্জন বাপোরে

জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের সম্পূর্ণ স্বাধীনত। ছিল। তিনিই ছিলেন ফদ্র প্রাচ্যাঞ্জের সর্বোচ্চ সমর অধিনায়ক। অমতারশ্বায় জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি বা পারে কিংলা

জাপানের আভান্তরীণ ব্যাপারে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রকৃত ক্ষতা ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, কোরিয়ার যুদ্ধ, চীন বিপ্লব প্রস্তুতির কলে জপোনের সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে বিল্ম ঘটন। অবশেষে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জ্বাই মাদে সান্জালিখো শহরে জাপানের সহিত শান্তি-চ্কি ोपनव विशव स সাক্ষরের উদ্দেশ্যে এক কন্ত'রেন্দ আহুত হইল। আমেরিকা-কোরিয়ার বন্ধের ফলে সহ মোট ৫২টি দেশ এই কন্ফারেন্সে যোগদানের জন্ম আমন্ত্রিভ শা'ন্ত-চ্কি স্বাক্ষ্য বিলয় হইল। প্রধানমন্ত্রী অওহরলাল নেহর জাণানের সহিত শাস্তি-চ্ক্তির ২প্ডার কয়েকটি শর্ভের বিরোধিতা করিলেন। জাপানে বোনিন ও বিউকু (Bonin and Ryuku) दीপ पूर्री मार्किन निषद्धा श्राप्तिक এবং জাপানে বিদেশী দৈলা মোতায়েন রাথিবার শর্ভঞ্জির দান্যালিখো পরিবর্তনের প্রস্তাব ভিনি করিলেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কন্দারেল-শান্তি-টুম্যান উহাম কোন গুরুত্ব দান না করিলে ভারত সান্ফ্রান্সিস্কো চক্তি স্বাক্ষরিত কনফারেন্সে যোগদান করিল না। অবশিষ্ট ( ४३ त्मर्ल्डेयत, ( 6366 দানফান্সিয়ো কন্ফারেন্সে যোগদান ক বিল দোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকো এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে मां छि इक्टिय मर्छा मि नहेशा मर्डाटेनका एनथा किन। स्मिन भर्यछ द्यानिया, পোল্যাও ও চেকোমোভাকিয়া এই শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে অসমত হইলে অবশিষ্ট ওচটি বাষ্ট্র চই দেপ্টেম্বর, ১৯৫১ জাপানের সহিত মার্কিন বুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রচিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্তর করিল। ১৯৫২ এটিবের ২৮শে এপ্রিল হইতে এই চুক্তি বলবৎ হইয়াছে।

এই শান্তি-চুক্তির শর্তাহ্রসারে জ্ঞাপানকে কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইল। ইগা ভিন্ন কোরেলপার্ট হাপ, দাগেলেত ও হ্যামিল্টন বলর কোরিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ফর্মোজা, কিউরাইল, শাথালিন, পেশ্বাডোরিস্ দ্বীপপুঞ্জ, প্যারাদেল দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি এবং চীনের উপর জ্ঞাপান দর্বপ্রকার দাবি ত্যাগ করিল। ভাপান অনাক্রমণ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিবাদ মিটাইতে এবং এবিষয়ে ইউনাইটেড্ ক্যাশন্দ্-এর চার্টার মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইল। জ্ঞাপানকে নিজ নিরাপত্তার উল্লেক্ত এককভাবে অপর এক বা একাধিক মিত্রপক্ষীয় হ'টের মহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদনের অধিকার দেওয়া হইল। চুক্তি সাক্ষেত্র ১০ দিনের মধ্যে বিদেশ দৈও জ্ঞাপান ত্যাগ করিবে, কিন্তু জ্ঞাপান

ক্ষেত্রত যে-কেন্স নিত্রপক্ষীয় হাষ্ট্রের দেনাবাহিনী জাপানে রাখিতে পারিবে। অপর
তক শর্ক ছারা জপান শান্তি-চুক্তিতে যোগদনেকারী রাষ্ট্রবর্গের
সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিল। শান্তি-চুক্তি বলরৎ
হর্তনার সময় হুইছে মোট চারি বৎদন জাপান শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশপুলিকে
নারদান্ত-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ স্বযোগ-স্কবিধা দানে স্বীকৃত হুইল। জাপানের
নিকট হুইছে জিনীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপ্রব আদায় করিবে জাপান অর্থনৈতিক
নিক দিয়া পল্ল হুইয়া পভিবে এই কারণে দ্বির হুইল যে, মিত্রপক্ষীয় যে দেশ জ্পানের
সহিত মৃক্ষের ফলে ক্ষতিগ্রন্ত হুইছাছে দেই দেশ ইচ্ছা করিলে জাপানের নিকট
হুইছে সম্পূর্ণ পৃথক্তারে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতিপ্রণের প্রিবর্তে জাপানী
বিশেষজ্ঞানের সাহায্য-দহায়তা লাভ করিছে পাধ্বিব। মুদ্ধের পূর্বকালীন প্রণের
বাপোবেও জ্ঞাপান মহান্ধন দেশের সহিত সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে হ্বণার্থ বাবেছা করিবে। এই শান্তি-চুক্তির শর্কাদি সম্পর্কে কোন মহানিক্য দেখা দিলে

পূর্বেট উরেথ করা হইয়াছে যে, ভারত সান্স্রান্সিম্বে কন্কারেলে যোগদান করে নাই। স্থানকই এই শান্তি-চুক্তিও ভারত অংকর করে নাই। ১৯৫২ প্রীপ্রান্ধ ভারত সরকার জ্ঞাপানের সহিত পৃথকভাবে এক শান্তি চুক্তি শান্তি-চুক্তি (১৯৫২) স্বাক্তির করিয়াছেন। এই চুক্তির শর্তাস্থার জ্ঞাপান ও ভারত পরক্ষার পরক্ষারে সম্পত্তি কিবাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ভারত জ্ঞাপানের নিকট ক্ষতিপ্রণের দাবি সম্পূর্ণভাবে ভ্যাগ করিয়াছে। ব্যবদায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই তুই দেশ পরক্ষার পরক্ষার দিনে স্বীকৃত হইয়াছে। বলা বাভলা ভাপানের প্রতি ভারত এক উদ্বে, মিত্রভাপূর্ণ নীকি প্রথম হইতেই অক্সর্বন করিয়া চলিত্তেছে।

জাপানের সহিত মিত্রপক্ষীর চুক্তি স্বাক্ষরের (সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৫১) স্কে মার্কিন মৃক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে একটি নিরাপর্যাক্তর চুক্তি বিরাপর্যাক্তির হয়। মোট ২৯টি শ্রিম্মলিত এই জাপানে-মার্কিন বিরাপরা চুক্তির প্রথম শ্রিম্মলিত এই জাপানে-মার্কিন বিরাপরা চুক্তির প্রথম শ্রিম্মলিত ভাপান মার্কিন যুক্তরাইকে জাপানের অভান্তরে এবং দীমান্ত্র দেশে সাম্বিক, নে ও বিয়ানের বিভিন্ন মার্কিন মান্ত্রের বাহিনির অপিকার দানে বাধা হয়। তালব্ প্রাব্রের শ্রিম ও নিরাপরা বক্ষার অভ্নাতে মার্কিন মৃক্তরাই এই শ্রেম্বর

উপর চাপাইয়া দিয়া ভাপানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংরক্ষিত দেশে পরিনত করিয়াছিল, বলা বাহুলা।\* বিতীয় শর্তামুদারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তমতি ভিন্ন জাপান অপর কোন রাষ্ট্রকে কোনপ্রকার অধিকার দিতে পারিবে না। তৃত্তীয় भ**र्जाञ्चनारत जा**शांन ७ मार्किन युक्तवारहेत প্রতিনিধিদের শর্তাদি আলোচনাক্রমে জাপানের কোন কোন স্থানে মার্কিন দৈল মোতায়েন থাকিবে তাহা শ্বিবীকৃত হইবে, এই নীতি নির্ধারিত হয়। চতুর্ব শর্তাছ-সারে স্থির হয় যে, জাপান তথা স্থানুর প্রাচ্যের নিরাপতা ইউনাইটেড্ আশন্স্বা অপর কোন রাষ্ট্রজোটের মাধামে রক্ষা করা সন্তব হইবে মনে হইলেই জাপান ও মার্কিন সরকার এই নিবাপতা চক্তির অবদান ঘটাইবে। অপরাপর শর্তের খারা জাপানে প্রবেশকারী মার্কিন জাহাজ, বিমান প্রভৃতির কোন ভর দিতে হইবে না এবং মার্কিন সরকারের ব্যবহারের উদ্দেশ্তে জাপানে আনীত কোনপ্রকার সামগ্রীর উপর শুর স্থাপন করা হইবেনা, জাপানে অবস্থানকারী মার্কিন সাম্বিক ও दिनामित्रक वाक्विवर्ग मार्किन नामित्रक विज्ञानास्त्रत अधीन थाकिरव। এই धत्रतन्त्र নানাপ্রকার অভিরাষ্ট্রিক অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নিকট হইতে আদায় কবিয়া লইয়াছিল।

<sup>\*</sup> Vide Schuman.

## টভূর্দশ অধ্যায়

## বিভীয় বিশ্বযুদ্ধোন্তর পৃথিবী : ঠ'ণ্ডা লড়াই ( After the Second World War : Cold War )

রাশিয়া (Russia) ঃ ১৯১৭ শ্রীষ্টান্দে বলশেভিক বিপ্লবের সময় হইতে বিতীর বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি রাশিয়া এবং পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সম্বন্ধ পরশার সন্দেহ ও বিষেষপূর্ণ ছিল। বিতীর বিশ্বযুদ্ধের প্রাকাশে কশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির অগতম প্রশান কারণই ছিল এই পরশার অনাত্বা ও বিষেষভাব। কিন্তু ১৯৪১ শ্রীষ্টান্দের ২২শে জ্ন হিট্লার রাশিয়া আক্রমণ করিলে নিছক পরিস্থিতির চাপেই রাশিয়াও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের অর্থাৎ আমেরিকা, ব্রিটেন ও ক্রাম্পের মার্ট্রবর্গের পরশার সম্পর্ক রাশিয়ার এক কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্কের মধ্যে পরম্পর আন্তর্বিকতার কোন স্থান ছিল না। মত্তরাং দাম্বিক প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পরই রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরম্পর সন্দেহ, অনাত্থা ও বিষেষভাব পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল। রাশিয়া কর্তৃক পূর্বইওরোপে প্রাধান্ত বিস্তার ও ক্ল-প্রভাবিত অঞ্চলের দীমার্ভ্রি এই বিষেষ আ্বার্থ বৃদ্ধি করিল।

ৰিতীয় বিষয়্ছের পূর্বে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ত্র্বলতা রুশ সরকারকে নাংসি জার্মানির ভয়ে ভীত, সম্ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বভাবতই বিভীয় বিশ্বযুক চালু অবস্থায়ই বাশিয়া বাল্টিক ও বলকান অঞ্লে নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া পূর্ব-ইওরোপকে তথা বাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা করিয়া তুলিতে চাছিল। ইহা ভিন্ন, জার্মানির স্থান্ত रावदा पृहीकत्रग- शर्व-সীমারেথা ধরিয়া কশ-প্রভাবিত অঞ্চল গড়িয়া তুলিবার চেটাও रेखारण क्रम शास्त्र বাশিয়া কবিতে লাগিল। বাল্টিক অঞ্চল এক্ডোনিয়া, বিস্তাৰ ৰিথ্যানিয়া ও লাটভিয়া, বলকান অঞ্ল ও জার্যানির সন্নিকটে চেকোলোভাকিয়া, পোলা। ७, আলবানিয়া, किन्ना। ७, युगाना ভিয়া, হালেরী, কমানিয়া, ব্লগেরিয়া প্রভৃতি মোট এগারটি রাষ্ট্র ক্রমে রাশিয়ার কুক্ষিগত হইল। এই রাষ্ট্রগুলি 'জন-সাধারণের গণভন্ন'(People's Democracy) নামে এক নৃতন ধরনের স্মালভান্তিক

শানিনবাবস্থাধীনে স্থাপিত হয়। এই সকল দেশ নাৎসি জার্মানির অধিকার হইতে বাশিয়ার লালফোজ কর্তুক মৃক্ত হইয়াছিল। সিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেই রাশিয়া কশ-প্রভাবিত অঞ্চল সঠনের দিকে বিশ্বযুদ্ধকালেই রাশিয়া কশ-প্রভাবিত অঞ্চল সঠনের দিকে অবস্থা এই নীতি সাফলা লাভ করে। প্রাদের উপর রাশিয়ার প্রভাব বিস্তাবের চেটা ব্রিটেনের বিরোধিভায় ব্যাহত ইইয়াছিল। ১৯৪৪ প্রীটান্দের অবস্থা এই নীতি সাফলা লাভ করে। প্রাদের উপর রাশিয়ার অক্টাবর মাসে স্টালিন ও চার্চিল এক চুক্তি সাক্ষর করিয়া গ্রাহের উপর ইংলত্তের এবং ক্যানিয়া ও বুলগেরিয়ার উপর বাশিয়ার প্রাধায়া স্থীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৪৮ প্রীটান্দের যুগোলাভিয়া বাশিয়ার প্রভাবাধীনতা ভাগে করিয়া নিজ স্বাভন্তা বজায় ক্যিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের উপর ক্রশ প্রভাব রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থ নৈতিক —এই তিনভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। বাজনৈতিক দিক দিয়া এই সকল দেশের পহিত রাশিয়ার যোগস্ত্র কমিনফর্মের শাখা ও স্থানীয় কমিউনিস্ট্রলের মাধ্যমে ম্বাপিত হইয়াছে। সামরিক কেত্রে এই সকল দেশ ও রাশিয়ার রুশ-প্রভাবিত রাই-সমুহের দহিত রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্থাপিত হইয়াছে। রাজনৈতিক, সানরিক এই সকল বাই লইয়া 'কশ ব্লক' (Russian or Soviet Bloc) ও অৰ্থ ৰৈতিক সম্পৰ্ক গঠিত হুইয়াছে। অর্থ নৈতিক কেত্রে রাশিয়ার সহিত ক্রশ রকভ্ক দেশসমূহের যোগাযোগ কতকওলি বাণিজাচ্জির মাধ্যমে স্থাপিত হইরাছে। এই সকল দেশে বাশিয়ার সাহায্য লইয়া নানাবিধ যুগা প্রতিষ্ঠান স্বাপিত হইয়াতে। রাশিয়ার চেষ্টায় জার্মানি ও ইতালির নিকট হইতে বিভিন্ন সামগ্রী আদার করিয়া এই স্কল দেশকে যুদ্ধের ক্তিপূরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই স্কল দেশের অর্থ নৈতিক উল্লয়ন, জীবন্যাত্রার মান উল্লয়ন প্রভৃতি রাশিয়ার চেষ্টায় সাধিত হইয়াছে।

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ (Western Powers): বাশিয়া কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপে প্রভাব বিভাব ও গোভিয়েত রক গঠন আমেরিকা, বিটেন, ক্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তীত্র অসন্তোমের স্পষ্ট করিল। বিভীয় বিশ্ববৃদ্ধে রাশিয়ার অংশ গ্রহণ এবং নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের পতনের পশ্চাতে হাশিয়ার অবদান, সর্বোপরি র:শিয়ার সামরিক দক্ষতা রাশিবাকে পৃথিবীর অক্তমে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিবাছে।

পকাত্তরে ইক্সবাদী প্রাধান্তের ভবে আমেরিকার প্রাধান্ত ওপ্রতিপত্তিলাভ মার্কিন यक्त बहुरक जनव ध्वंत्रंनक्तिय प्रधाना नाम कविशाह । वज्र , विजीय · সংভিতেত রুক গঠন ষ্দোত্তর প্রিনীর চুইটি প্রের্ম শক্তিই হইল সোভিয়েত রাষ্ট্র ও —'हे भाग स्वधिन' स মার্কিন যুক্তরাই। বাৰিয়া কর্তৃক 'দোভিরেত ব্লক' গঠনের ফলে 'মালাল প্লা'ন'-এর মাকিন যক্তরাইে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহার মাধাৰে পশ্চিমী ব্ৰক कत्तके 'द्वेषात्र एक्ट्रिन' (Truman Doctrine) এवर 4 100 'মাশাল প্লান' ( Marshall Plan ) বে'বিত হয়। প্রাক, তুরস্ক ও পাবস্তা দেশের আভাত্র'ৰ অবস্থার স্থান্গে বাশিয়া কর্তৃক দেই স্কুল দেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা পুরু করিবার ফলেই 'টু ম্যান ভক্টিন' ও 'মার্শলে প্লান' ঘোষিত হইগাছিল। এইভাবে আমেবিকার নেততে পশ্চিমী-রাষ্ট্রের্গ কমিউনিট্ট প্রভাব বিস্তৃতি প্রতিবোধে বন্ধ-পরিকর হইলে 'পশ্চিমী ব্লক' ( Western Bloc )-এর স্প হইল।

ষিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিট্লার-মুদ্রেলিনির সমরবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্তে গ্রীস বীরত সহকারে যুকিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের অপরিনীম বায়ভার অল্লকালের মধ্যেই গ্রীদের অর্থনৈতিক কাঠানো বিধ্বস্ত করিয়া দিলে গ্রাদের পকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া দন্তব হইল না। নাৎদি অধিকৃত অবস্থায় গ্রীদের শিল্লোৎপাদন ব্রাদপ্রাপ্ত হয়, কবিও পরিবহনের অস্ববিধাহেতু কভিগ্রস্ত হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান দেনবাহিনী গ্রীদ হইতে অপদর্বে বাধ্য হইলে ব্রিটিশ দেনাবাহিনী গ্রীদে উপিছিত হয়। বিটেন ও সোভিয়েত এাদের প্রতিরকা ইউনিয়নের মধ্যে এক চ্ক্তি ছারা গ্রীদে ব্রিটিশ প্রাধান্ত স্থাপনের সমস্থা নীতি গুলীত হইবার পরই ত্রিটিশ দেনাবাহিনী গ্রীদে উপস্থিত হইয়াভিল। ত্রিটিশ দেনাবাহিনী গ্রাদে উপস্থিত হইবার পর বামপ্রীদল ও রাজ-ভাষের সমর্থকদের মধ্যে প্রকাশ বিবোধের স্প্রী হইল। ত্রিটিশ সেনাবাহিনী রাজভাব্রিকদের দ্মর্থন করিলে ক্রে গ্রীদে এক অন্তর্গুদ্ধ শুরু হইল। বিটিশ সরকার কঠোর হত্তে এই অন্তর্দ্ধ দমন করিলেন। বিটিশ দেনাবাহিনীর অভ্যাচারে বঙ গ্রীক কমিউনিন্ট ্রাদের পর্বত অঞ্লে আশ্র গ্রহণে বাধ্য হইল। ঐ বংশরই (১৯৪৫) দেপ্টেম্বর মানে এক গণভোটে গ্রীদে বাভক্তর পুন:প্রভিটিত হইল বটে, কিন্তু কমিউনিস্ট গণ গেরিলা যুক্ত কুক কবিয়া প্নংপ্রতিষ্ঠিত বাজতান্ত্রিক সরকারকে উতাক করিলা তুলিল। দুগে আভিলা, আভবানিলা ও বুলগেরিলার কমিউনিস্ট্রাণ গ্রীক কমিউনিস্ট দিগকে সর্বতেভাবে সাহায়া কবিতে নাগিল। এইরূপ পরিশ্বিভিতে বিটিশ সরকারের পক্ষে প্রান্দের প্রতিবক্ষার ক্রমর্থমান ব্যয়-সংকৃলান প্রায় অসম্ভব

ই মান ভক্তিন
গোলপার প্রভক্ষ
কারণ
উপর ছাজিয়া দেওয়ার অর্থ-ই ছিল দেইস্থানে ক্রমিটালিক
প্রাধান্ত স্থাপনের পথ সহজ্ঞ করিয়া দেওয়া এবং তুরন্ধের দিকে
ক্রিটিনিস্ট্ প্রাধান্ত বিস্তারের উৎসাহ দান করা। একথা বিবেচনা করিয়া ই ম্যান
সোক্রেটারী মার্শাল-এর পরামর্শ অন্তুলারে 'ট্রুম্যান ডক্ট্রিন' (Truman Doctrine)
বোবিত হুটল।

বিতীয় বিশ্ববৃদ্ধে তুরুদ্ধের প্রবাষ্ট্রনীতি জার্মানির আক্রমণ এড়াইয়া চলিবার অ'গ্রাহ এবং বাশিয়ার প্রতি সন্দেহ ও ভীতির ছারা প্রভাবিত হইয়াছিল। ১৯৪• খাই'ক পর্যন্ত ত্রন্থ সরকারের চেষ্টা ছিল যে-কোন উপায়ে দার্দনেলিজ প্রণালী দিয়া বিদেশী যুক্জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখা। ইহা ভিন্ন জার্মানি উত্তর-ই পরোপ অভিনুথে অগ্রসর হইলে তুরস্ক শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রনির সন্তিত ঐক্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়। কিন্ত ১৯৪১ খ্রীষ্টাকে জার্মানি মুগোলাভিয়া, গ্রীদ ও ক্রীট জয় করিতে সমর্থ চইলে ত্রক্ষের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইল। ইজিয়ান দাগরে গ্রীক ত্রন্দের পরস্থীয় ঘীপপুঞ্জ, ক্রমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি ক্রমে জার্মানি কর্তৃক সমস্তা অধিকৃত হইলে তুরশের প্রায় সকল দিকেই জার্মানির রাজনৈতিক প্রভাব ও সামরিক **শক্তি** বিস্তার লাভ করিল। একমাত্র রাশিয়া-তৃবস্থ সীমায় জার্যানির শক্তি বা অধিকার তথনও বিশুত হয় নাই। এমতাবস্থায় তুরস্ক জার্যানির সংবক্ষিত দেশে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। \* তদুপরি ইতালির আফ্রো-এশীয় বিস্তার নীত্রিও ত্রম্বের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এমতাবন্ধায় নিরণেক্ষতা বজায় বাথিয়া চলা একপ্রকার অদন্তব দেখিয়া তুরস্ত জার্মানির দহিত অনিচ্ছাদ্রেও

আমানি-ভুরন্ধ অনাজ্মণ চুক্তি: ভুরন্ধের নিরপেলালা মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আংশাচনা চালাইল। ১৯৪১ প্রীষ্টান্দের ১৮ই জুন জার্মানি ও তুরল্পের মধ্যে দশ বংশরের জন্ম একটি অনাক্রমণ-চুক্তি স্থাক্ষরিত হুইল। জার্মানির স্থাক্রমণ হুইতে আ্যুরক্ষা করাই ছিল তুরস্কের এই চুক্তি স্থাক্ষর করিব'র

অন্যতম প্রধান উদ্দেশ। পকাশ্বরে ভার্যানি তুরস্থকে নিরপেক রাখিয়া রাশিয়া ও

<sup>\*</sup> Vide: George Lenczowski: The Middle East in the World Affairs. p. 138ff.

ভুরত্বের সম্ভাব্য মিত্রভার পথ কর করিয়াছিল। কারণ, ভিট্লার রাশিবাকে মিত্রহীন অবস্থার রাথিয়া রাশিরা আক্রমণ করিছে চাহিয়াছিলেন। তুরস্থকে মিত্রভা বন্ধনে আবন্ধ করিয়া জার্যানি তুরস্থকে কার্যকরীভাবে নাহাযাদানের জন্ত

কাশান-ৰূপক

সাপ দিতে লাগিল। কিন্তু তুবস্থ নিজ নিবপেক্ষতা তাগে কবিতে

ক্ষীকৃত না হওয়ায় শেষ প্ৰয়ন্ত জাৰ্মানি ভূবস্থের দহিত একাধিক

ব'ণিক্স-চুক্তি খাক্ষর করিয়াই সন্ত্রন্ত রহিল। কিন্তু ১৯৪২ প্রীটণদের শেষভাগে আফিকার সমরকেন্দ্রে জার্মানির অবস্থা ক্রমেই তুর্বল হইয়া পড়িলে তুরক জার্মানির সহিত বাক্ষরিত বাণিক্ষ্য-চুক্তি নাকচ করিল এবং দার্দেনেলিক্ষ প্রণালী দিয়া জার্মান নৌবাহিনীর জাহাক্ষ চলাচল নিষিক্ষ করিয়া দিল। মুদ্দে জার্মানির সামরিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং মিত্রপক্ষের কৃটনৈতিক আলাপ-আলোচনার ফলেই তুরক্ষ ক্রমে জার্মানির মিত্রভা-পাশ ছিল্ল করিয়াছিল। জিতীয় বিশ্বমৃদ্ধকালে তুরক্ষ ব্রিটেনের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। এমন কি ১৯৪৩ প্রীট্র'লে ব্রিটিশ প্রধান

তুরক কর্তৃক জার্থানির লহিত বাণিঞা-চুক্তি নাকচ---দার্দেনেলিজ শ্রণালী জার্মান নৌবহরের নিকট ক্ষ মন্ত্রী চার্চিল ও তুরস্কের প্রেদিজেন্ট ইন্মেং ইনমূর মধ্যে জাদানা নামক স্থানে জালাপ-জালোচনার পর বিটিশ বিমান-বাহিনীর কর্মচারিবর্গ গোপনে তুরস্কে আদিয়া তুরস্ককে মিত্রপক্ষে যোগ-দানের উপযোগী দামরিক শিক্ষাদানের চেটা গুরু করে। কিন্দ শেব পর্যন্ত জার্মান বিমান আক্রমণের ভারে ভুরুত্ব বিটিশ দামরিক কর্মচারিবর্গকে তুর্স্ক পরিভ্যাগের আদেশ দিত্তে বাধ্য হয়। ইহার

পরও মিত্রপক্ষ—ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া—তুংস্ককে মিত্রপক্ষে যোগদান করিতে
চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু তুরস্ক এবিষয়ে কোন কিছুই করিতে

ভার্মানির সহিত তুরপ্রের কৃটনৈতিক সম্পর্ক ছেব— ভার্মানির বিশ্বদ্ধে ইজা গোষণা চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু তুরস্ক এবিষয়ে কোন কিছুই করিতে
স্থীকৃত হইল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ এটিান্দের ২রা আগস্ট তুরস্ক জার্মানির দামরিক তর্বলভার স্থােগ কইলা জার্মানির সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিল্ল করিল এবং ১৯৪৫ এটিান্দের ফ্রেক্রগারি মাধ্যে জার্মানির বিক্রছে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

দিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরদ্বের কৃটনৈতিক কার্যকলাপ এবং সর্বোপরি জার্মানির নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর করা রাশিয়ার বিরক্তির কারণ হইয়া দ্র্লাইয়াছিল। ইহা ক্ল-তুকা মনোমানিজ বিমান আক্রমণের জন্ম ফ্রান্সকে তুকী সামরিক ঘঁটি ব্যাহার করিতে দিবার গোপন স্থীকৃতি বংশিয়াকে তুক্তমের শক্ততে পরিণত করিয় ছিল। ইং। ভিন্ন হিট্লার রাশিয়া আক্রমণ করিলে তুরস্ক মিত্রপক্ষে যোগদান করিবে এই আশাও রাশিয়া করিয়াছিল। কিন্তু তুরস্ক এইদর কোন কিছুই না করিলে তুরস্কের প্রভি রাশিয়ার বিবেদ বছগুণে বৃদ্ধি পাইল। ভীত, সম্বস্ত তুরস্ক ১৯৪৫ খ্রীষ্টান্তের ১২ই জাগুনারি নিদ্দেনলিছ প্রণালীর মধ্য দিয়া রাশিয়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের অফ্রমতি দান করিল, শুনু তাহাই নহে অক্রশক্তিবর্গের অক্ততম জাণানের সহিত্ত প্রটনতিক সম্পর্ক ত্যাগ করিল। কিন্তু রাশিয়া ইহাত্তেও সম্বন্ত হইল না। ১৯২৫

Vention) দ্বারা বোদ্ফোরাস ও দার্দেনেলিজ প্রণালীর মধ্য দিয়া যাত্তা-রাতের শর্তাদির পরিবর্তনও দাবি করিল (১৯৪৫)। রাশিয়া এবিবয় কইয়া তরক্ষের উপর চাপ দিতে লাগিল। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল্বোন্ফোরাস ও

ট্র ম্যান ডক্ট্রন

—তুরক্ষের নিরাপত্তা
ক্রকার জন্ম সাহাযাদানের ঘোষণা

দার্দেনেলিজ প্রণালী তুইটি বাশিয়া ও তুরন্থের যুগ্ম সংরক্ষণাধীন থাকিবে এবং এতদঞ্চলের দামবিক নিরাপন্তার ভারও রাশিয়া ও তুরস্কের উপর যুগ্মভাবে গুল্ফ থাকিবে। এই ব্যাপারে রাশিয়া ও তুরস্কের পরম্পর সম্পর্ক এমন বিধাইয়া উঠিল যে, ১৯৪৭ প্রীষ্টান্ধের প্রথম দিকে তুরস্ক রাশিয়ার আক্রমণের ভয়ে

রীতিমত ভীত হইয়া উঠিল। ঐ বংসরই (১১ই মার্চ, ১৯৪৭) মার্কিন প্রেসিডেন্ট টুম্যান রাশিয়ার আক্রমণ হইতে বন্ধার উদ্দেশ্যে গ্রীদ ও তুরস্ককে সাহায্যদানের ঘোষণা কবিলেন। এই ঘোষণার ফলে মধ্য-প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতকটা শাস্ত ভাব ধারণ কবিল।

ইবাণ বা পারত্যের তৈলসম্পদের উপর কশ অধিকার বিভৃতির চেটাও চুমান ভক্টুন ঘোষিত হইবার অক্তভম কারণ ছিল। পারত্যের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি বা প্রভাব বিস্তার, ভারতমহাসাগরের উপর অধিকার বিস্তার এবং বিশেশভাবে পারতের তৈলসম্পদের অংশ গ্রহণের ইচ্ছাপ্রস্থত ছিল। বিতীয় বিখ্যুদ্ধের কালে পাছে পারতের তৈলসম্পদ অক-শক্তিবর্গের হস্তগত হয় সেই ভয়ে রাশিয়া ও বিটেনের

মুম্মবাহিনী প্রেপ্তে মোভারেন করা হইয়াছিল। ভারভব্রের দিকে অগ্রস্থির প্র ক্ত করা এবং রাশিয়ার খনিজ তৈলসম্পনে পরিপূর্ণ বারু हेबान वा भावत्क्रत অঞ্চল জার্মানি কতৃক ঘাহাতে অক্রোস্ত না ইইতে পারে সেম্যাও Same and A এই भाषातिक राज्या व्यरन्थत्वत अस्ताक्षन हिन । পরে মার্কিন 15 259 শেনাব্রহিনীও পরেশ্রের তৈল উংপাদ্নের অকলে প্রেরিঃ হয়। পারভের উত্তরাঞ্চের আজারবাইজান, জিলান, মাজানদেরাণ, গোরগান ও বোরাসান-এই প্রিটি প্রদেশ ছিল্ রাশিয়ার অধিকারে, আর মিত্রণক কর্তৃক ইয়াণ অবশিষ্টাংশ ছিল ব্রিটেনের অনিকারে। তেহ্বাণ অবশ্য নিরপেক জকল হিসাবে বহিল। যুক্তর কালে মিত্রপক্ষ পারক্তের সামর্থিক স্বিধার জন্ম রাজ্য-ঘাট, রেলপথ প্রভৃতি তৈয়ার করিল। ইহা ভিন্ন ইঞ্জ-কৃশ-চাপে বেলা শাহ্ তাহার পুত্র মোহম্মন রেলরে স্পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ কবিবেন। এই স্ক্র কারণে পারস্তবাদীদের অর্থাৎ ইরাণারদের মধ্যে মিত্রপক্ষের মতল্ব সম্প্রেক সংগ্রহ ভাগিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৪২ ঐপ্রান্ধের ২৯শে জালুয়ারি বালিয়া, বিটেন ও পারভার মধ্যে এক ত্রি-শক্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হইল যে, মিত্রপশ্দীয় দেনাবাহিনীর পারস্তে অবস্থান পারস্তের উপর মিত্রপশ্দীয় সামরিক অধিকার (Military Occupation) বলিয়া ধরা হইবে না এবং যুদ্ধাবদানের ছয় মাদের মধ্যে বিদেশ নৈত পারত হইতে অপমারণ করা হইবে। ইহা ভিন্ন মিত্রপক্ষ পারতকে স্বাধীন দেশ বলিয়া স্বাকার করিল। কিন্তু ঐ বৎসরের শেষ মাকিন দেনাবাহিনীর দিকে ৩০ হাজার মার্কিন দৈক্ত পারক্তে আশিয়া উপস্থিত इत्रत्य वाश्यन হইল। পরিস্থিতির এইরূপ জ্বত পরিবর্তনে পার্সিকদের মনে ভীতির শৃষ্টি হইল। দেশের পূর্ণ সানীনতা কিভাবে ফিরিয়া পাওয়া যায় তাহ।ই পারতা সরকারের তথা পারসিকদের প্রধান সমতা হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে বাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তরাঞ্চলে আজারবাইজ্ঞান প্রদেশে কমিউনিস্ট প্রভাবিত 'টুডে দল' (Tudeh l'arty) এই প্রদেশকে স্বায়ন্ত্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করিতে চাহিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর জ্ঞানান বিল্লাহ .

বিজ্ঞাহ দেখা দিল। ইরাণীয় (পার্যার্ক) সরকার বল চেট্টা করিয়াও এই বিজ্ঞাহ দমন করিতে পারিলেন না। বিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশও এবিষয়ে কোন দৃঢ় নীতি অবলহন করিতে চাহিল না। ঐ বৎসরই (১৯৪৫)

১২ই ডিদেশ্বর টুভে দল আ্জারবাইজানকে ব্যরন্তশাদিত প্রভাতর বলি প্রধান কবিল। ইহার অধ্যবহিত প্রে কুদ প্রজাত্মন স্বংপিত হইল। ইরালয় দরকার व्यम्बार्भाष्य रहेशा हेडेमाहेटडेड खान्मान-उद मिकि डेनिहि काडेक्सिय्द निकडे र निशा কত ক ইবংগ্রিয় অঞ্জ অধিকারের বিকাদ অভিযোগ করিলেন। দিকিউরিটি কটেলিলে কিন্তু দিকিউরিটি কাউলিল ইরাণীয় সমস্তা সমাধানে ভেমন তুরক্তের নিখল उৎপরতা দেখাইলেন না। অবলেষে বাধা হইছাই চবানীয় অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী কৃতি ম এদ-সনতানে (Qavam-es-Sultaneh)

রাশিয়ার সহিত এক চ্ক্তি স্বাক্ষর করিলেন ( ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৬)। এই ১ কির मर्डाष्ट्रमाद्र कम-हेवानीय पृथा अक श्राविष्टाहान एक छेकुर-हेद्रार्शय किनमान्त्रप २० বৎসবের জন্ম চাড়িয়া দেওয়া চইল। এই প্রতিষ্ঠানের উংপল্লের ২: শতাংশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ৪১ শতাংশ ইরাণ পাইনে স্থির ৰূশ-ইরাণীর চক্তি হইল। ইহা ভিন্ন আঞারবাইজানে সোভিয়েত ইউনিয়নের ( 3886 ) কতক অধিকার খাঁকার করিয়া লওয়া হইল। দিকিটবিটি

কাউন্সিলের নিকট গোভিয়েত ইউনিয়নের বিক্লে ইরাণ যে অভিযোগ আনিগাছিল তাহা উঠাইয়া লইল। ততুপরি ইবাণীয় মন্ত্রিসভাষ কমিউনিন্ট্ দল হইতে তিনজন মন্ত্রী গ্রহণ করিতে খীকত হইল। এই সকল স্বযোগ-স্বিধা লাভের পর বালিয়া ইরাল ट्टें जिल रेम् ज जनगावन कविन। : ३९९ थोडोर नरनिर्वाहि 'प्रकानिम' वर्वाद

ইরাণীয় জাতীর সভা ইরাণ-দোভিয়েত চুক্তি অনুযোদন না ইরাণীয় জাঙীর করিলে এই তুই দেশের পরশার সম্পর্ক অতান্ত তিক্ত হইয়া সভা মঞ্লিদ কত ক উঠিল। ইহার পূর্বে (১২ই মার্চ, ১৯৪৭) 'ট্রম্যান ডক্ট্রন' ৰূপ-ইরাণীয় চুক্তি ঘোষিত হইলে ইরাণে মধা-প্রাচোর নিরাপত্রার ব্যাপারে মার্কিন প্রত্যাখান যুক্তরাষ্ট্রের খুবই উৎসাহ হইয়াছিল। হতরাং নবনির্বাচিত মঞ্চলিস রাশিয়ার সহিত কাভাম এদ-স্বতান কছ ক স্বাক্ষরিত চ্ক্তি নাক্চ করিবার ইয়াণ-আমেরিকা সঙ্গে সঙ্গে ইরাণ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক চক্তি স্থাক্ষরিত মিত্ৰভা-চক্তি চ্টল। ইরাণকে দামরিক ও বে দামরিক সাহাযানানের

মাধামে শক্তিশালী করিয়া তোলাই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য।

গ্রীস, তরস্ব ও ইরাণের উপর রাশিয়ার প্রভাব-বিভৃতি রোধ করিবার উদ্দেশ্রেই ১৯৪৭ এটাজের ১২ই মার্চ মার্কিন প্রেণিডেন্ট ট্ম্যান তাহার বিখ্যাত টুম্যান ভক্তীন' ঘে'দণা কবেন। স্থানান দেশ বা জাভিকে বহিদেশীয় সকল প্রব ব
প্রত ও প্রাণাল মুক্ত রাধিবার জন্ত মার্কিন মুক্তরাষ্ট্র সাহায়ে-সহায়তা চানে বক্বপ্রিকর হয় বজাত, রাশিয়ার বলকান ও মধা-প্রাচ্য অঞ্চলে প্রভাব বিত বের
প্রতিবাধকরেই 'ট্রমানে চক্তীন' উদ্ভাবিত হইমাছিল। এই ঘোষণায় বিজেতি 
নীভির উপর ভিত্তি করিয়া প্রেসিডেট ট্রমান প্রাণ ও ত্রধের
কাহাযার্থে চারিশত মিলিয়ন জলার অর্থ বরাদ্ধ করিবার জন্ত
(মার ১৯,১৯৯১) মার্কিন কংগ্রেমকে অন্ধ্রোধ জানান। তাহার মতে পৃথিবীর
শান্তিরকার উদ্দেশ্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের
নিরপেতার যথায়থ নেতৃত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর যে-কোন অংশে শান্তি
ও নিরপেতা বিনই হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্র্য হওয়ার সাম্নিল—ইহাই
ছিল ট্রমান ভক্তীন'-এর মূল স্থ্র।

ইমান ভক্টিন-এর মূল হত্ত অহধানন করিলেই একথা স্থলাই হইয়া উঠিবে যে,
মার্কিন মুক্রান্ত বিভীয় বিধ্যুদ্ধোত্তবকালে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে নিলিপ্ত
থাকিবার নীতি সম্পূর্বভাবে পরিভাগে করিয়া সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃর
গ্রহনে অগ্রনর হইয়াছে। টুমান ভক্টিন-এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নোভিষেত
রকের বিজ্ঞান পশ্চিমী রক গঠন করা। অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দানের
মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অহুগত রাষ্ট্রজাট গঠন করিয়া সাম্যবাদী সোভিষেত
ইউনিয়ন তথা উহার নেতৃত্বাধীন দেশসমূহের সহিত ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যই
টুম্যান ভকট্রিন ঘোষিত হইয়াছিল। বিত্তীয় বিশ্ববৃদ্ধের ফলে ত্র্বলীকত বিতিশ
শক্তির স্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার
প্রায়ন্ত উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য পশ্চাতে অল্পত্র যুক্তি ছিল।
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, টুমান ভকট্রিন পশ্চিমী
স্বার্থপ্রণালিত পদক্ষেপ হিসাবেই বিষেতা। কারণ গ্রীদ, তুরস্ক বা ইরাগের নিরাপত্রা

<sup>&</sup>quot;I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting the attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that we must assist free peoples to work out their own destines in their own way. I believe that our help should be primarily through economic and financial aid which is essential to economic stability and orderly political processes." President Truman's address to a joint session of the U.S. A. Congress, (March 12, 1947).

অপেকা মধা-প্রাস্যাঞ্চলের তৈলসম্পদ কশ-প্রভাবিত অঞ্চলভূক যাহাতে না হইতে পারে ভাষাই ছিল ভক্টিনের অঞ্জন প্রধান উদ্ভেশ ।

এদিকে বিভীয় বিশ্বযুদ্ধেকের অব নৈতিক অবনতির কলে ১৯৪৭ ব্রাষ্টাম্বের শেষদিকে ইওবাপীয় দেশসমূহে এক অব নৈতিক বিপর্যয় ঘটিতে চলিল। ব্রিটেন, ক্রাম্স, ইতালি, বেললিয়াম, পশ্চিম-জার্মানি প্রভৃতি দেশের অর্থ নৈতিক সমস্রাব ছটিনতা অদ্ব ভবিয়তে এক বিপ্লবাত্মক পরিশ্বিভিন্ন স্পষ্ট করিবে এবং ইওবোপে সামাবাদী প্রভাব শ্বভাতই বিস্তাবলাভ করিবে একথা যথন ক্রমেই পাইতর হইয়া উতিল তথন মাকিন যুক্তরাই টুমান ডক্টিন্-এর এক ব্যাপক ব্যাথা। করিয়া ইওরোপের

সার্গারে অপ্রদর হটন। মার্শান পরিকল্পনা (Marshall Plan) প্রস্তুত করিয়া ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনকজ্ঞাবনের (5ই। চলিল। জেনারেল মার্শান ১৯৪৭ প্রীষ্টান্তের এই জুন

হার্বার্ড (Harvard)-এ বক্তৃতায় ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করেন। ইওরোপীয় দেশগুলিতে দারিদ্রা, অর্থ নৈতিক অসম্ভোর, থাতাভাব প্রভৃতি দূর হইয়া স্বাধীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন যাহাতে স্বায়িত্ব লাভ করে দেই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত থাকিবে—একথা তিনি প্রস্তুতারে ঘোষণা করেন। অবশ্য মার্কিন সাহায্যপ্রাপ্তির অভ্যতম প্রধান শর্ত হইল এই যে, সাহায্যপ্রার্থী দেশকে অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবনের কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে অর্থাৎ যে-সকল দেশ নিজ চেন্তায় অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবনের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে সেগুলিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যদানে প্রস্তুত্ত থাকিবে। অনিজ্ঞুক দেশকে জার করিয়া সাহায্যদান করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে।

মার্শাল পরিকল্পনা টু ম্যান-ভক্ট্রিন-এর ব্যাপক প্রয়োগ বলা যাইতে পারে। ইহা
ভিন্ন দীর্ঘ চারি বংসর ব্যাপিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার বাবস্থা থাকায়
যে-সকল দেশ এই পরিকল্পনা অস্থায়ী মার্কিন সাহায্য গ্রহণে প্রস্তুত ছিল দেগুলির
স্বাকীণ অর্থ নৈতিক উন্নয়নের স্থোগ ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে,
অর্থ নৈতিক দিকের উপর স্বাধিক গুক্ত আরোপ করিয়া ইওরোপীর দেশসমূহের
সামাবাদের প্রসার রোধ করা-ই ছিল মার্শাল পরিকল্পনার

সাম্যবাদের প্রসার রোধ করা-ই ছিল মাশাল পারকল্পনার মংশাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে তুর্বল ই ওরোপে সাম্যবাদের প্রভাব উদ্দেশ্য। বিস্তৃত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক রালনৈতিক

নিরাপত্তা কুল হইবে দেই আশকা হইতেই মার্শাল পরিকল্পনার উত্তব ঘটিয়াছিল বলা

বাছদা। টুমান ভক্টিন্ ও মার্শাদ পরিকল্পনা আরও একটি কথা সুপাই করিয়া তুলিয়াছিল যে, মার্কিন যুক্তরাট্ট ইউনাইটেড ফালন্স্-এর মাধ্যমে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের যে ব্যবদা করিয়াছিল উহার কোন স্থোগ গ্রহণ না করিয়া এককভাবে এই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইয়া এই আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্ব কতক পরিমাণে হাস করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাট্ট কর্তৃক 'ট ম্যান ডক্টিন্' ঘোষণা ও মার্শাল পরিকল্পনা কার্যকরীকরণ সোভিয়েত রালিয়ার সম্মুথে এক জাইল সম্ভার কৃষ্টি করিল। মার্কিন

দোভিয়েত বিরোধিতা
—দোভিয়েত বুক ও
পাজিমী ব্লকের পরম্পার
শক্ততামূলক মনো
ভাব: ঠাঙা নডাই

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অপরাপর দেশের অর্থ নৈতিক দুর্বলতার স্থযোগ
লইয়া দেই দকল দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ
অর্থ নৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পস্থা ভিন্ন অপর কিছুই নহে একথা
সোভিয়েত সরকার স্থালাভীতাবে ঘোষণা করিলেন। ইহা ভিন্ন
ইউনাইটেড্ সাশন্দ্-এর চাটার-এর মৃদ নীতিরও ইহা পরিপন্থী
একথাও দোভিয়েত সরকার কর্তৃক ঘোষিত হইল। এইভাবে

মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট বা পশ্চিমী রক ও দোভিয়েত রকের মধ্যে এক তীব্র মতবৈধতা দেখা দিল। ক্রমে এই তৃইটি রক পরশ্ব-বিরোধী হইয়া উঠিলে যুদ্ধ না করিয়াও যুদ্ধকালীন শক্রতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হইল। ইহাই 'ঠাগুল লড়াই' (Cold War) নামে অভিহিত।

ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War): দিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের অর্থাৎ বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক সমস্তার অন্তরম বৈশিষ্টাই হইল পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাবজনিত এক কৃত্রিম যুদ্ধ-চাপ (War tension) স্বৃষ্টি। পৃথিবীর হুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তি—রাশিয়া ও আমেরিকা নিজ নিজ তাঁবেদার রাষ্ট্রের নেতৃহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে হুইটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি শিবিরে পরিণত করিয়াছে। ঠাণ্ডা লড়াই ঠিক কোন্ সময় হুইতে শুরু হুইয়াছিল সে বিষয়ে কতক মতভেদ আছে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট্, কজ্ভেন্ট্ ও সেকেটারি কর্তেল হালের চেষ্টায় কল-মার্কিন যে মতৈকোর স্বৃষ্টি হুইয়াছিল ভাহা যুদ্ধের শেষে শান্তি-চুক্তি আক্ষর করা পর্যন্ত বঞ্চায় থাকিবে, এই ধারণা স্বভাবতই জন্মিয়াছিল। ইয়ান্টা কনফারেন্সে এই সমবোভার ফল হিলাবেই রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবত্যীর্ণ হুইবার

ঠাতা গড়াই-এর পুচনা ক্স । হসাবেহ রালিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবভাগ হর্তার পুরস্কারস্ক্রপ হদ্ব প্রাচ্যাঞ্জে নানাপ্রকার স্থোগ-স্বিধা দেওয়া হইরাছিল। কিন্তু ইয়ান্টা কন্ফারেন্সের অল্পকালের মধ্যেই

কল ভেন্টের মৃত্যু এবং বাশিয়া কর্তৃক জার্মানি ও ইতালির ক্বলম্ক ইওবোপের

বাজনৈতিক প্নর্গঠনের যে শর্ভ ইয়ান্টা চুক্তিতে বীকৃত হইয়াছিল উহা উপেকা করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম ইওবাপে কল প্রাধান্ত মাপনের চেষ্টা ও পোল্যাতের অন্ধায়ী সরকারের সমর্থন না করিয়া লাব্লিন সরকারের সমর্থন ঠাণ্ডা লড়াই-এর পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। সান্জান্সিস্কো কন্ফারেন্সে যোগনানের পথে কল পরবাইমন্ত্রী মলটভ প্রেণিডেন্ট টুম্যানের সহিত সাক্ষাতের সময় টুম্যান মলটভ্কে তীব্র ভাষায় রাশিয়া কর্ত্বক 'ইয়ান্টা কন্ফারেন্সের সিদ্ধান্ত বিরোধী' কাজের জন্ত সমানোচনা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই কল-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াই-এর স্কনা হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন।

বস্তুত, মুদ্দের আবাতে বিধ্বস্ত দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ — ক্রমানিয়া হাক্সেরী, বুনগেরিয়া প্রস্তুতি বলকান দেশসমূহে বাশিয়া নিজ প্রাধান্ত স্থাপনে বন্ধপরিকর হইলে ক্ল-মার্কিন ঠাওা লড়াই নগ্রন্থ ধারণ করে। এই দক্ত দেশে স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের

দক্ষিণ পূর্ব ইওবোপে ক্লপ শাধান্ত বিজ্ঞার-রোধে মাকিন চেষ্টা ঠাওা লড়াই-এর পবিশ্বিতির সৃষ্টি মাধামে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হউক, এই ছিল আমেরিকার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার পশ্চাতে অবস্থা আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে গণতান্ত্রিক দেশসমূহের স্থাপির মাধ্যমে রুশ সাম্যবাদের প্রদারে বাধাদানের ইচ্ছাও যে পরোক্ষভাবে উপন্থিত ছিল, একথা খীকার করিতে ইইবে। পক্ষাপ্তরে ঐ সকল দেশে

স্থাবীন ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইলে রাশিয়ার দারদেশে সাম্যবাদ-বিরোধী দেশ গড়িয়া উঠিবে এই ভয় স্থভাবতই বাশিয়াকে চিস্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। এজন্ত রাশিয়া চাহিয়াছিল বাশিয়ার দীমাখদেশে কশ সাহাযোর উপর নির্ভরনীল কতকগুলি তাঁবেদার রাজ্য গঠন কবিতে। কলে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে মতানৈক্য এবং উহার ফলস্বরূপ ঠাণ্ডা লড়াই'-এর পরিস্থিতির স্বস্টি হয়। পূর্ব-ইওরোপ ও মধ্য-প্রোচ্যে কশপ্রভাব বিস্তারের আশকা হইতে 'টুম্যান ভক্তিন' ও 'মার্শাল পরিকল্পনা'র উদ্ভব ঘটিলে ঠাণ্ডা লড়াই রীতিমত শুক হইল।

ঠাওা লড়াই-এর পটভূমিকা শোভিয়েত রাশিয়া 'টুমাান ডক্ট্রন' ও 'মার্শাল পরিকল্পনা'কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৃতন স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিল। ইহা ভিন্ন মন্ট ভূ পরিকল্পনা (Molotov l'lan) পূর্ব-ইওরোপের

রাজনৈতিক সংহতি বৃদ্ধি করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট হইল। ইহার আন্ত ফল পূব ও পশ্চিম ইওরোপের প্রস্থার বাণিজ্য-সম্প্রক নাশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সোভিয়েতে রাশিয়ার নেতৃত্ত্ব

দাম্যবাদী দেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া 'কমিনফরম' (Cominform i.e.— ('ommunist Information Bureau ) নামে একটি আসুঃরাই দংস্থা স্থাপিত रहेल। बार्ख्या िकरकरत् मागावानी प्रमानमुद्दे मध्या उच्छानित जानाम-श्रामा ও পরবাই-নীতির সংহতি বৃদ্ধি এবং মার্কিন অর্থ নৈতিক সম্রোজাবাদের বিবোধিতা-ই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। এইডাবে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরারের সম্পর্ক পরশ্ব বিরোধী হইয়া উঠিলে 'ঠাতা লড়াই' (Cold War) পূর্ণোছমে চলিতে লাগিন। সমগ্র পৃথিবী এক অনভিপ্রেত যুদ্ধ-চাপে ভীত, সম্ভস্ত হইয়া উঠিল। আন্ত-র্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লক বা রাষ্ট্রক্ষোটের এই পরস্পর-বিরোধিতার कारण्डे हेडिहाम-मार्मनिक व्यधायक हेग्रमवी वर्डमान व्यास-Bipolar Politics कांटिक दावनीटिक 'Bipolar Polities' नात्म অভিহিত করিয়াছেন অর্থাৎ সমগ্র পথিবীকে আদ দোভিয়েত বাশিয়া ও মাকিন যুক্তরাট্রে নেতৃত্বাধীন তুইটি গোলার্বে ভাগ করা ঘাইতে পারে। বস্তত, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ হইল সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রাধান্ত ও নেত্র-লাভ। আঞ্চলিক নেতৃত্ব বা প্রাধান্ত আজ অতীতের কথায় পরিণত হইয়াছে। এথানে অবস্থা উল্লেখ করা ঘাইতে পারে যে, ভারত, মিশর, যুগোলাভিয়া প্রভৃতি সভন্ত ও নিরপেক বাইবর্গ আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এক নূতন প্রভাব খতন্ত্ৰ, নিরপেক विशाद वर्धमत इहेग्राट्ट . उथापि এकथा व्यनश्रीकार्य (य, अर् রাইবর্গ ও পশ্চিমী द्रक्ति मस्या क्षेत्र । युक्त अक रहेला এই मकन निर्देशक

রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ নির্দিপ থাকা হয়ত দন্তব হইবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য, দামাঞ্জিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতিগত বৈষম্য, সর্বোপরি পরস্পর সন্দেত পূর্ব ও পশ্চিমী রকের মধ্যে ঠাও! লড়াই-এর ভীরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই তুই পরস্পর-

ঠাণা লড়াই-এর
নাণকভা
নামরিক বাইলোট গঠন, সামরিক উপকরণ স্বক্ষা ইতিয়াকে

গবেষণার মাধ্যমে সামবিক শক্তির ক্ষেত্রে নিরস্থ প্রাধান্ত অর্জন প্রভৃতি ঠাও লঙাই-এর পদ্ধতি ও প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা ঘাইতে পারে। এমন কি কোন কোন আঞ্চলিক সম্প্র যুদ্ধ, যেমন কোরিয়ার বৃক্ধ, ইন্দো-চীনের যুদ্ধ, কাশ্মীবের যুদ্ধ প্রভৃতি ঠাঙা লড়াই-এর আওভায় সইয়া গিয়া পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের প্রশার-বিধ্যাধিতার

তীব্রতা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। থণ্ডিত জার্মানি বর্তমানে ঠাণ্ডা লড়াই-এর মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্বেই উলেথ করা হইয়াছে যে, 'টু ম্যান ডক্ট্রন' বোষণা, মার্শাল পরিকল্পনা, পকান্তরে দোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক মার্শাল পরিকল্পনা বর্জন, কমিন্তরম্ আপন প্রভিত্তি ঠাণ্ডা লড়াই-এর মনোবৃত্তির স্প্তী কবিয়াছিল। রাশিয়ার শক্তি প্রভাব প্রতিরোধকল্পে ১৯৪৮ প্রীগান্ধের ১৭ই মার্চ রাদেলস্-এর চুক্তি (Treaty of Brussels) পন্টিমী-রাষ্ট্রবর্গ গ্রেট রিটেন, ফ্রান্স, লাক্ষেমবুর্গ ও নেদারল্যাগুদ প্রভৃতি দেশ কর্তৃক (১৭ই মার্চ, ১৯৪৮) আকরিত হইল। এই চুক্তিতে আকরকারী দেশদমূহ ইউনাইটেড আশন্দ্ এর চার্টার-এ পূর্ণ প্রান্ধা আপন করিল এবং পরম্পর সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমবায় ও সহযোগিতা দানে প্রতিশ্রুত ইল। রাদেলস্-এর চুক্তি ইওরোপীয় দেশদমূহের নিরাপতা রক্ষা ও ইওরোপীয় দেশভলির মধ্যে ঐক্যাবন্ধন আপনের এক অতি গুকুরপূর্ণ পদক্ষেণ হিদাবে বিবেচ্য। ইহা ভিন্ন, এই চুক্তি NATO (North Atlantic Treaty Organisation), SEATO,

CENTO প্রভৃতি অপরাপর শক্তিজোটের পথ-প্রদর্শক ছিল। উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (North Atlantic Treaty Organisation - NATO) ঃ ব্রাদেনদ্-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর (মার্চ, ১৯৪০) দক্ষে দক্ষে মার্কিন যুক্তরাই পশ্চিমী-বাইবর্গের মধ্যে পারশ্পবিক সামরিক শাহাঘা-শহায়ভার পরিকল্পনা রচনা কবিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জার্মানির সমস্তা লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমী-বাইবর্গের মধ্যে অর্থাৎ বাশিয়া ও কশ-প্রভাবিত অঞ্চন এবং মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের নেতৃহাধীন রাষ্ট্রর্গের পরম্পর বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করিল। এই বিবোধ শেষ পর্যন্ত দোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক উত্তর-আটলাণ্টিক বালিন শহরের অবরোধে সুম্পার হইয়া উঠিল। বালিন şক্তি সংহা (NATO), eঠা এনিল, ১৯৪৯ অবরোধ সম্পর্কে আলোচনা অন্তক্ত স্তইব্য ]। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৯ थीरे। स्मत है। अधिन मार्किन पुरुवाहे, व्यापे जिएन, क्रांम, ই ৬'লি, বেল জিগ্রাম, ভেনমার্ক, কানাডা, লাল্লেম্বুর্গ, নবওয়ে, পোতুর্গান, আইদ-ন্যাও, নেদাবল্যাওন প্রভৃতি দেশ 'উত্তর-আটলান্টিক চ্ক্রি' বাক্ষর করিল। তিন বংসর পর (১৯৫২) গ্রীদ ও তুর্ত্ব এবং ১৯৫৫ গ্রীষ্ট ক্ষে পশ্চিম- জার্মানি এই সংস্থায়

যোগদান করিয়াছে।

১৪টি শর্ত-সম্বলিত NATO চক্তিতে স্বাক্তকারী দেশসমূহ ইউনাইটেড্ ন্তাশন্ধ-এর চার্টারে আত্বা ত্বাপন, আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ক্তায়-বিচার রক্ষা, নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যাবভীয় বিবাদ-বিশংবাদের মীমাংসা প্রভৃতি শর্ত মানিরা লয়। ইহা ভিন্ন, স্বাক্রকারী দেশগমূহ নিজ নিজ দেশে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে দৃঢ় করিয়া, পর পর অর্থ নৈতিক সাহায্য-সহায়তা খারা সকলের উল্লভিসাধনে সচেষ্ট হইবে বলিয়া প্রতি≌ত হয়। স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ প্রস্পর দাহায়োর মাধামে যুগাভাবে অথবা এককভাবে বৈদেশিক সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃথিয়া দাঁড়াইতে বন্ধপরিকর থাকিবে। স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের কোন একটি যদি অপর কোন শক্র দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহা হইলে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক দেশই উহা নিজ দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং উহা প্রতিহত করিবার জন্ যুগাভাবে চেষ্টা করিবে। NATO চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী NATO চুক্তির শর্ভাবি দেশসমূহ ইউনাইটেড তাশন্দ্-এর চার্টার অহ্যায়ী কর্তবাদি পালন করিবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড ভাশন্দ-এর নিরাপত্তা পরিবদের ( Security Council ) যাবভীয় দায়িত পালনে শাহায্য দান কবিবে। NATO সংস্থার সদস্য বাষ্ট্রবর্গের সর্বসম্মতিক্রমে অপর যে-কোন ইওরোপীয় রাষ্ট্রকে এই সংস্থায় যোগদান কবিতে এবং উত্তর-আটলাণ্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তা কক্ষা করিতে আহ্বান করা চলিবে। এই চুক্তি প্রথমত দশ বংসরকাল চালু থাকিবার পর যে-কোন সদক্ত রাষ্ট্র আলোচনার মধ্যমে উহার শর্তাদির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দম্পর্কে অমুরোধ জানাইতে পারিবে। .২০ বৎসর পর অবশ্য যে-কোন সদত্য রাষ্ট্র এক বৎসবের নোটিশ দিয়া উহার সদত্যপদ ভাগ করিতে পারিবে। NATO সংস্থার অধীন সামরিক কমিটি, উত্তর-আটলাণ্টিক কাউন্দিল প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা আছে।

NATO সংস্থার প্রকৃতি দপ্পর্কে মার্কিন প্রেদিভেন্ট আইনেনহাওয়ারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে দামাবাদী দোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা নাশের চেষ্টার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত দামরিক ক্রিনীয় মূল ভিত্তি হইল NATO মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শিল পরিকল্পনা অন্তদারে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে যে আর্থিক দাহাঘা দান করিয়াছিল তাহার অবস্থাবী কল হিদাবেই NATO সংস্থাটি গঠিত হইয়াছিল

দেবিবয়ে সন্দেহ নাই। \* সোভিয়েত বাশিয়ার পশ্চিম-ইওবোপের দিকে প্রভাব বিস্তাবের বিক্তম্বে যে NATO গঠন করা হইয়াছিল মার্কিন বাষ্ট্র-নেতাদের বিভিন্ন মন্তব্য হইতে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

NATO সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রবর্গ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার প্রথম দশ বংসরের
মধ্যে তাহাদের মোট যুদ্ধলাহাল, বিমান প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এবং আধুনিক
ধরনের মারণান্ত ধারা প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে সজ্জিত করিয়া NATO সংস্থাটির
সামরিক শক্তি বহগুণে বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা ভির

NATO-এর সদস্য রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ও
সমালোচনা

দামবিক প্রতিযোগিতার পথ কৃত্ব কবিয়া এই সকল দেশের শক্তি, অর্থ প্রভৃতি অপচয় বন্ধ কবিয়াছিল। বাশিয়ার পক্ষেও এই সংস্থার বিরোধিতা করিয়া ইওরোপীয় মহাদেশে আর প্রভাব বিস্তার সম্ভব হয় নাই। কিন্ত এথানে উল্লেখ করা প্রকোজন যে, NATO ইউনাইটেড লাশন্স্-এর প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান-ব্দুরণ হইয়া পড়ায় অর্থাৎ ইউনাইটেড ফাশন্স্-এর দায়িত অধিকাংশভাবে এই শংস্থা কর্তৃক গৃহীত হইবার ফলে উহার আন্তর্জাতিক শক্তি ও মর্থাদা কতক পরিমাণে কুর হইয়াছে। ইহা ভিন্ন NATO ছাপনের ফলে পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের পরস্পর বিবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপেকাকৃত কৃত্র বাষ্ট্রবর্গের স্বাধীনভাবে পরবাষ্ট্র-নীতি নিধাবণের ক্ষমতা এই সংস্থায় যোগদানের ফলে হ্রাসপ্রাপ্ত হট্যাছে। ইক-মার্কিন সরকারের ইচ্ছামুযায়ীই NATO-এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কুল নেতৃবৰ্গ অভাবতই NATO সংস্থা ইজ-মাকিন শক্তিমন্ন কৰ্তৃক পৃথিবীৰ উপৰ প্রভাব-বিস্তার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিনাশের উদ্দেশ্তে স্থাপিত হইয়াছে এই অভিযোগ করিয়াছেন! প্রীস ও তুরম্বের NATO-এর সদস্তপদভুক্তি এই অভিযোগের সভ্যতা প্রমাণ করিয়াছে। বন্ধত, NATO আন্তর্জাতিক নিরাপতা ও শাস্তি বন্দার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইলেও যেহেতু ইহা সোভিয়েত বাশিমা-বিৰোধী দামবিক চুক্তি হিদাবেই গঠিত হইয়াছিল দেহেতু ইহা আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তি ও নিবাণকাব পথ প্রশক্ত না কবিয়া যুক্তের মনোভাবেরই সৃষ্টি করিয়াছে। বাশিয়া পশ্চিনী-রাইনর্গের বিকল্পে অবতীর্ণ হইবে এই অলীক কল্পনা হইতেই NATO-এর উদ্তব ঘটিয়াছিল একথা স্থবৰ বাখিলে NATO শাস্তি ও নিবাপতার পৰে না চলিয়া মুদ্দের প্রস্তুতির দিকেই অধিকতর মনোযোগী একথা বলা ঘাইতে পারে।

<sup>\*</sup> Vide Hartmann : The Relations of Nations.

প্রয়ারসো চুক্তি (Warsaw Pact)ঃ NATO দংশা স্থাপনের প্রত্যান্তর্মন্ধন দোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন ওয়ারসো চুক্তি (Warsaw I'act) স্বাক্ষরিত (১৪ই মে, ১৯৫৫) হয়। রাশিয়া, পোল্যাও, হাম্পেরী, চেকো-ভোভাকিয়া, ক্মানিয়া, ব্লগেরিয়া, আল্বানিয়া ও পূর্ব-জার্মানি লইয়া এই চুক্তি বা ৬য়াংসো চুক্তি মৈত্রী গঠিত। এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মৃদ্ধের প্রস্তুতি ও (Warsaw Pact) সামরিক শক্তিলোট স্থাপনের ছারা এক মৃদ্ধের চাপ স্থাই করা হইয়াছে। তার্ ভাহাই নহে পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলেও আঞ্চলিক শক্তিজোট গঠন করিয়া মৃদ্ধের ইন্ধন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ওয়ারদো চ্ক্রির শর্তামুদারে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ তাহাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার শক্তি প্রয়োগ না করিয়া শান্তিপূর্ণ নীতি অন্তদরণ করিতে এবং কোন দদস্য-রাষ্ট্র শক্র কর্তৃক আক্রাম্ভ হইলে প্রয়োজনবোধে দকলে দামিলিতভাবে দামিরিক দাহায্যের হারা শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে স্বীকৃত হইল। পরম্পর নিরাপত্তা ও দামিরিক দাহায্য ভিন্ন অর্থনিতিক ও দাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপায় হিদাবেও এই চুক্তির গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না। অপরাপর যে-কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এই চুক্তিতে যোগদানের কোন বাধা রহিল না। এই চুক্তিটি ২০ বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে শ্বিরীকৃত হইল।

ওয়ারদো চ্ব্রুক দোহাই দিয়া রাশিয়া ১৯২৬ প্রাইাব্দে হাক্ষেরীতে সামাবাদী
লাসনের বিক্তে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল তাহা বলপ্রক দমন
হাক্ষেরীর বিল্লাহ
করিতে বিধাবোধ করে নাই। হাক্ষেরীর আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের
দমন
পশ্চাতে পশ্চিমী-বাইবর্গের নৈতিক সমর্থন ছিল সন্দেহ নাই,
কিন্তু হাক্ষেরীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইভাবে হন্তক্ষেপ করিয়া
রাশিয়া ওয়ারদো চ্ব্রুকে অপব্যবহার করিয়াছিল। ইহা হইতে একথাই স্পইভাবে
প্রমাণিত হইয়াছে যে, মিত্র রাইবর্গের উপর নিরক্ষ প্রাধান্ত কলা করিয়া চলাই
রাশিয়ার উদ্দেশ্ত।

আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট (Regional Security Alliances):
মধ্য-প্রাচ্য (The Middle East): মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি পৃথিবীর মোট
তৈলসম্পদের প্রায় অর্ধাংশের অধিকারী। এই তৈলসম্পদ নিজ নিজ স্বার্থে নিয়ম্মনের
উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্য অর্থাং রাশিয়া ও মার্কিন মুক্তরশৃষ্ট্রর নেতৃত্বাধীন

দেশগুলি এক ভীব্ৰ প্ৰতিযোগিতায় অবতীৰ্ণ হইল। বিতীয় বিখবুদোত্বকালে মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। স্বভাবতই পূর্ব-পশ্চিমী রকের পরস্পর বিবাদ-বিদংবাদমূলক প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়িয়া নিজেদের খাধীনতা বা অর্থনৈতিক খার্থ কুল হউক ইহা মধ্যপ্রাচ্যের দেশদম্হের অভিপ্রেত মধা-প্রাচ্যের গুরুষ: ছিল না। সভাবতই এই সকল দেশ স্বাধীন, নিরপেক পূৰ্ব-পশ্চিমী ব্ৰেৱ नीं जि ज्यानम्ब कविया हिन्तां कि यथा-श्राहा इहेरज প্ৰভাব বিজ্ঞাৱের ইওরোপীয় উপনিবেশিক আধিপত্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইবার খাক কো জন্ম দৃঢ়প্রতিজ হইল। ইহা ভিন্ন পাশ্চান্তা দেশদমূহ কর্তৃক ইছদি জাভিব প্রতি সহায়ভৃতি প্রদর্শন, ঘিতীয় বিখনুদ্ধের অবসানের পর ইস্রায়েল রাষ্ট্র স্থাপন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইহার সমর্থন প্রভৃতি মধ্য-প্রাচ্যের দমস্থা জটিলতাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তৈল্মপদ, প্যালেস্টাইন সমস্তা ও সোভিয়েত প্রভাব বিস্তৃতির ভীতি মধা-প্রাচ্যের সমস্থার মূল কথা।\* এইরূপ পরিশ্বিভিতে মধ্য-প্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা কলা আন্তর্জাতিক সমস্থার অন্ততম হিসাবে দেখা मिल यथा-প্রাচাঞ্চলে আরব লীগ, বাগদাদ চক্তি প্রভতি পরম্পর-বিরোধী উদ্দেশ্ত-মূলক আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠিত হইয়াছে।

যুক্ষোত্রকালে ইছদিদের নেতৃত্বের দায়িছ বিটেন হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে
চলিয়া যায়। ইহা ভিন্ন দোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক মধ্য-প্রাচ্যে প্রাধান্ত বিভারের
মধ্য-প্রাচ্যের রাজ্বআশকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতিতে দরাদরি
নীভিতে মার্কিন অংশগ্রহণে বাধ্য করে। ১৯৪৭ প্রীষ্টান্ক হইতে মধ্য-প্রাচ্যের
যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান সমস্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ স্কুলপ্ট হইয়া
অংশগ্রহণ
উঠে। ১৯৪৯ প্রীষ্টান্ক হইতে মধ্য-প্রাচ্যে কর্মবৃত্ত মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদৃতগণের বাৎদ্রিক সম্মেলন এবং উহাতে মধ্য-প্রাচ্যের নিরাপত্তা
সম্পর্কে আলোচনা একদিকে যেমন মধ্য-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব প্রমাণ করে
অপর দিকে মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে শান্তিরক্ষা মার্কিন নিরাপত্তারই অন্তর্জম সত্র বলিয়া
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে ইহাও প্রমাণ করে। মধ্য-প্রাচ্যে আঞ্চলিক
নিরাপত্তার জন্ম রাষ্ট্রজোট গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে যথেন্ট দাফল্যলাভ করিয়াছিল

<sup>\* &</sup>quot;Oil, Palestine and the Soviet menace provided the three avenues of approach." Lenczowski, p. 532.

তাহা গ্রীদ, তুরস্ব, ইরাণ, ইরাক ও পাকিস্তান কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাট্রের নেতৃভাধীনে

মার্কিন যুক্তরাট্র ও

নাম্যান্তরাট্র বাদ্ধী হইবার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আরব

নাম্যান্তরাট্র লীগভুক দেশসমূহে মার্কিন যুক্তরাট্রের সাফল্য ছিল

অকিঞ্চিৎকর। বস্তুত, ইছদি রাট্র ইদরায়েলকে সমর্থন করা

ও ইছদি-বিরোধী আরব দেশসমূহের সোহার্দ্যলাভ একই সঙ্গে সম্ভব ছিল না। কিন্তু

মধ্য-প্রাচ্যে কোনপ্রত্ব-নাম্যাক্তিলোট গঠিত না হইলে সেই অঞ্চলে কল প্রভাব-বিস্তৃতি

রোধ করা কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া মার্কিন যুক্তরাট্র মধ্য-প্রাচ্যে সামরিক
রাট্রজোট গঠনে সচেট হইল। বাগদাদ চুক্তি আক্ষরিত হইলে (১৯৫৫) সেই

চেট্টা বছলাংশে সাফল্য লাভ করিল।

ৰাগদাদ চুক্তি (The Bagdad Pact or CENTO)ঃ ১৯৫৫ এটাৰেব ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইরাক ও ত্রস্কের মধ্যে পরস্পর নিরাপতা ও সাহাযামূলক চুক্তি স্বাক্ষিত হয়। ইহাই বাগদাদ চুক্তি নামে পরিচিত। আরব লীগের সদক্ত রাষ্ট্রবর্গের তীত্র প্রতিবাদ সত্তেও ইরাক এই চুক্তিতে সাক্ষর করিল। যে-কোন রাষ্ট্র এই চুক্তিতে যোগদান করিতে পারিবে এই শর্ভের স্থযোগে ব্রিটেন, পাকিস্তান, ইরাণ উহাতে যোগদান করিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র<del>ও</del> এই বাষ্ট্রজোটে সংযুক্ত হইল। বাগদাদ চুক্তিতে ইবাকের যোগদান আরব লীগের যুগ্ম নিরাপত্তার প্রচেষ্টা কতক পরিমাণে ব্যাহত করিল ষধ্য-প্রাচ্যে পশ্চিমী এবং আরব বাইদমূহের উপর মিশরের নেতৃত্ও কতকাংশে নেতৃত্বে রাষ্ট্রজোট গঠন ক্র করিল। পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গ বাগদাদ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে সামরিক সাহায্য ও সামরিক শিকা দান কবিয়া মধা-প্রাচ্যাঞ্চলে সোভিয়েত রাশিয়া-বিরোধী এক সামবিক রাষ্ট্রজোট গড়িয়া তুলিক। ইহার আরব দেশসমূহের ফলে সিরিয়া, মিশর, সউদি আবব প্রাভৃতি রাষ্ট্রের নিরপেকতা-ৰিয়ো ধিতা यलक नीडि अञ्चरतात धाराजन आदे वृद्धिशाश इहेरन বাশিয়ার প্রতি এই সকল রাষ্ট্রের মনোভাব আরও মিত্রতাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে মধ্য-প্রাচ্যের সমস্তা লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমী রকের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর মনোভাব ঘেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি উহার ফলে ভারত-পাকিস্তান মনোমালিত, আরব দেশসমূহের সহিত বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশসমূহের মনোমালিতের স্পষ্ট হইরাছিল। ভারতের নিরাশন্তার দিক হইতে বিচার করিলে পাকিস্তানের বাগদাদ

চুক্তিতে যোগদান এবং মার্কিন সামরিক সাহায্য গ্রহণ মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে।
কারণ ইহার ফলে ঠাণ্ডা লড়াই ভারতীয় সীমান্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। তহুপরি
পাকিস্তানী নেতৃবর্গের 'যুদ্ধং দেহি' মনোরুত্তির কথা স্মরণ রাখিলে বিদেশী সামরিক
সাজ-সরস্তাম পাকিস্তানের হস্তে দেওয়ার বিপদও নেহাৎ কম নহে, একথাও স্থীকার
করিতে হইবে। এজন্ম ভারতকে নিরাপত্তা থাতে অধিক ব্যয়-বরাদ্দ করিতে হইবে
এবং তাহাতে উন্নয়নমূলক কার্য ব্যাহত হইবে। ইহা ভিন্ন বৃহৎ শক্তিবর্গের সহিত
সামরিক চুক্তিবদ্দ হইবার রাজনৈতিক কৃষ্ণে নীতিগতভাবে ভারত সমর্থন করিতে
পারে না, কারণ এই ধরনের সামরিক রাষ্ট্রজোটে যোগদান করা ত্র্বল রাষ্ট্রর্গের
সার্যভাবরের পরিপন্থী। ইহা উপনিবেশিক সাম্বাজ্যবাদের আধুনিকতম রূপ।

এদিকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাদে (২৩শে) মিশবের সেনানায়ক জেনারেল
নগুইব-এর নেতৃত্বে এক সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইহাতে রাজা ফারুককে
দিংহাদনচ্যুত করিয়া মিশরে সামরিক শাদন স্থাণিত হয়। ইহার হুই বৎসর পর
(১৯৫৪) নগুইবকে পদচ্যুত করিয়া গামাল আব্দুল নাদের
মিশরের শাদনকার্য হস্তগত করেন। জাহার নেতৃত্বাধীনে জাতীয়
স্বার্থকৃদ্ধি ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের চেটা জাহাকে মিশরীয় জাতির অকুর্থ আমুগত্যলাভে
সমর্থ করিয়াছে।

বাগদাদ চুক্তি নাদের-এর মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল, কারণ মধ্য-প্রাচ্যে এই রাইজোট গঠন এবং বিশেষত ইরাকের এই চুক্তিতে যোগদান মিশরের নেতৃত্বের পরিপদ্ধী ছিল। ইহা ভিন্ন ইস্রায়েল-আরব বিরোধও মিশরের সমস্তার অটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে নাদের বাধ্য হইয়াই রালিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া হইতে সামরিক অন্তর্শস্ত্র ক্রয় করিলন। এদিকে ভিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অসওয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্ম অর্থ সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন। কিন্তু রালিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া হইতে সামরিক উপকরণ ক্রয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিটেনের মন:পৃত ছিল না। এই অসন্তোবের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আকৃষ্ণিকভাবে অসওয়ান বাঁধের জন্ম অর্থ সাহায্যদানে অস্থীকত হইবে নাদের স্বয়েজ থাল কোম্পানির (Suez Canal Company) জাতীয়করণ করিলেন। ইহাতে বিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থ ক্রং হইলে এই ডুই দেশ

যুগ্মভাবে ইসরায়েল-এর সহযোগিতায় হয়েজ থাল অঞ্চল, গাজা অঞ্চল প্রভৃতিতে দৈল প্রেবণ করিল ( অক্টোবর, ১৯৫৬)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদ উপেক্ষা ক্রিয়া ইন্ন-ক্রাদী স্বকার এই যুদ্ধ-পদ্ধা অন্তন্ত্রণ ক্রিলে মার্কিন প্রতিনিধি हेफेनाहरिष्ठ माननम-अ हेम्द्रार्यमाक रेम्ब्रान्मादान अवर हेम-আন্তর্জাতিক চাপে যুম্ব-বিশ্বতি ফরাদী দরকারভারেক যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে নির্দেশ-দহলিত এক প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন ইম্ব-ফরামী সামাজাবাদী প্রস্তা প্রিবীর সর্বত্র এক তীর ঘুণার উদ্রেক করিল। পৃথিবীর জনমতের চাপে এবং আন্তর্জাতিক मः हा हे छेनाहे दिख मामन्म- धर निर्मिक्य saen बोहा (सर् डेक-ण्यामी महकादवत **৭ই নভেম্বর** ভারিথে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার যুদ্ধ হইতে বিবত यर्गाला शाम-नाम्बन এর কৰ্মিয়তা ও इहेरनम । এই घटेमा अक निरक स्थमन बुर्छन । कारमब भवाना दक्ति আন্তর্জাতিক মর্যাদায় আঘাত হানিয়াছিল, অপরদিকে মিশরের বাষ্ট্রনায়ক গামাল নাদের-এর জনপ্রিয়তা ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা বছগুণে বৃদ্ধি কবিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, দাময়িকভাবে ইক্স-মার্কিন দব্দকেও देवेनाहाएँ जावव **ভिक्रजा मिथा भियाहिल। या**रा रहेक, ख्राप्त थान जाक्रमानव রিপাবলিক ঘটনা আরব জাতীয়তাবাদকে আরও উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ইহার ফল ইউনাইটেড আবৰ বিপাৰ্লিক (United Arab Republic)-এব স্থাপনে (১৯৫৮) পরিক্ষিত হইল। মিশরের দহিত সিরিয়া নাসের-এর কৃতিত ও ইয়েমেন এই প্রজাতত্ত্ব যোগদান করিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়া ও আন্তর্জাতিক ব্যাম্ব ইইতে নাদের অদ্ভবান বাধ নির্মাণ ও অয়েজ থাল সংস্থাবের জন্ত অর্থ সাহাঘা লাভে সমর্থ হইলেন। ব্রিটেনের স্ভিত শেষ পর্যন্ত মিশরের কুটনৈতিক সম্পর্ক পুন:ছাপিত ইইয়াছে।

অন্ট্রেলিয়া-নিউভিল্যাণ্ড-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি (The ANZUS Pact): ১৯৪৯ থ্রীপ্তাবে চীনদেশে কমিউনিস্টদের জয়লাভ এবং ৯৫০ থ্রীপ্তাবে উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার যুদ্ধ প্রশাস্ত মহাদাগর অক্ষণে ভীতির ক্ষণ্ট করিল। এই ক্ষোণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ANTO-এর নীতি এবং শর্তানি অক্ষণ্ড করিয়া প্রান্তিজিলাতের দহিত এক সামরিক সাহাযা-ব্যাল্ড সহায়ভার চুক্তি স্বাক্ষর করে। Australia, Newzealand, বানহা ও United State of America—এই তিন নাম হইতেই ANZUS-নামের ক্ষণ্ট হইরাছে। ১৯৫২ থ্রীপ্তাক্ষর ২০শে এপ্রিল হততে এই চ্কি

বলবং হইরাছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরশার বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা, আক্রবকারী দেশগুলির নিরাপত্তার প্রয়োজনে সাহায্য দান, কোন দেশের নিরাপত্তার প্রয়োজনে সাহায্য দান, কোন দেশের নিরাপত্তার ক্রাহ্টবার আশারা দেখা দিলে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, প্রশান্ত মহাদাগর অঞ্চল কোনপ্রায় ধরিয়া লইয়া উহার প্রতিরোধ প্রভৃতি এই চুক্তির শার্তে সিমিবিট ছিল। এই সামরিক রাষ্ট্রজোটে ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে গ্রহণ করিবার চেষ্টাও করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সকল দেশ এই ধরনের চুক্তিতে আবন্ধ হইতে অধীক্রত হইলে, পাকিস্তান, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ফ্রিলিপাইন প্রভৃতি দেশ ও ANZUS চুক্তিবদ্ধ দেশের মধ্যে SEATO চুক্তি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি বা ম্যানিলা চুক্তি (South-East Asia SEATO or Manila Pact): ১৯৪৯ श्रीष्ट्रीतम कीरन क्यिউनिम्हें मरन्द्र জয়লাভের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থার জন্ম তৎপরতা শুরু হইল। জাতীয়তাবাদী দলের নেতা চিয়াং-কাইশেক ফরমোজা দ্বীপে দদলবলে আত্রয় গ্রহণ করিয়া কমিউনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিদঞ্চয়ের প্রয়োজন মভাবতই অম্বভব করিলেন। ফিলিপাইনের প্রেদিডেন্ট কুইরিনো ও চিয়াং-কাইশেক কয়েকটি এশায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের এক বৈঠক আহ্বান করিতে চাহিত্রেন। কিন্তু এবিষয়ে দক্ষিণ-কোরিয়া ভিন্ন অপর কোন রাষ্ট্র কোন আগ্রহ প্রদর্শন না করিলে কুইরিনো বাধ্য হইনা এই বৈঠকে কোনপ্রকার রাজনৈতিক বা সামরিক প্রায়ের আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান मुम्लार्क चार्ता इना कहा इटेरव विद्या धावना कविरानन । करन चरिश्वेनिया, छावछ. भिःश्व, हेत्नाति भिष्ठा, शाकिखान, थाहेनगण ७ किनिशाहेरन इ ৰাঞ্টও দক্ষেল্য প্রতিনিধিবর্গ বাগুইও (Baguio) নামক স্থানে সমিলিত হইলেন (১৯৫০)। কুয়ো-মিং-ভাং নেতা চিয়াং-কাইশেক ও দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সিক্স্যান রী (Syngman Rhee) এই সম্মেলনে ক্মিউনিন্ট্ বিরোধিতার কোন বাবদ্বা করা চটবে না বলিয়া উহা বর্জন করিলেন। ফলে, এই দ্মেলনে কোন দিকাত্তই গ্রহণ করা দন্তব হইল না। ১৯৫২ এটিাজে মার্কিন যুক্তরাই পুথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্ট্-বিরোধী রাষ্ট্রকোট গঠনের নীতি অম্বদরণের অপরিচার্য বাৰত্বা হিদাবে দকিণ-পূৰ্ব এশিয়ায় তৎপুৰতা শুকু কবিল। পাকিস্তান মাকিন

युक्तवार्धेव निकृष्टे रहेरल मामविक माश्या श्रद्धन चौकुल हहेरल : २१ ८ बीहेराय পাকিত্ত ন-মাকিন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি ্ভরাষ্ট্রে সামার্ক স্বাক্ষরিত হইল। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ স্বর্থনৈতিক হুরবস্থা, বেকার সমস্তা তচপরি ভারতের প্রতি পাকিস্তানের বিরূপ মনোভাব প্রভৃতির স্বযোগ প্রয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিস্ট্-বিরোধী রাষ্ট্রনোট গঠনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিল। এক্ষণেশ, ভারত, দিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা কবিয়া এই স্কল দেশকে সামবিক জোটে ম্যানিলা চঞ্চি धांग्रमात श्रीकृष्ठ कदाहेर्ड भारत नाहे। याश हर्डक, जे বৎপরই (১৯৫৪) ম্যানিলাতে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ড-এই আটটি দেশের প্রতিনিধি-বৰ্গ এক সম্মেশনে উপস্থিত হুইয়া South-East Asian Collective Defence Treaty নামে একটি চক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চক্তির শর্তামুসারে স্বাক্ষরকারী **८मम छान निरम्रदम अरक्षा विवाम-विमः वाम माखिलूर्व छेलारा अिंगेरेगा नहेर**, সম্মিলিতভাবে যে-কোন স্বাক্ষরকারী দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত আক্রমণ রোধ করিতে, অর্থ নৈতিক, দাংস্কৃতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দান করিতে SEATO এর শর্কাদি স্বীকৃত হইল। বিদেশী সশস্ত্র আক্রমণের কোন আশস্কা দেখা দিলে এই সকল রাষ্ট্র পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবে বলিয়াও খাঁকুত হইল। এখানে উল্লেখ করা ঘাইতে পাবে বে, SEATO চক্তিটি অল্পকাল পূর্বে দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার নিরাপত্তা-সংক্রাম্ভ ANZUS ( অর্থাৎ অস্ট্রেনিয়া, নিউজিল্যাও ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত ) চুক্তির অমুকরণেই ব্রচিত হইয়াছিল। এই চুক্তিটির প্রয়োগন্থল ছিল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, এশিয়াস্থ य भक्न दिन अहे इक्लिए धार्मान कवियाद भिर भक्न दिन SEATO-43 এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাদাগরীয় অঞ্চল। এই চ্ক্তির পরি-40 विशिधवा পূরক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাই স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের ঘে-কোনটি ক্মিউনিন্ট্ দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সামরিক ব্যবস্থা অবংখনে প্রতিক্রত হই গাছিল। বলা বাল্লা কমিউনিস্চ্ চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধেই এই রাষ্ট্রনেট গঠন করা হইরাছিল। NATO এবং ANZUS চুক্তিতে স্বাক্রকারী দেশসমূহ এবং পাকিস্তান ভিন্ন অপর কোন দেশকে এই দামবিক জোটে সংযুক্ত করা মন্তব হয় নাই।

ইহা হইতে একথাই প্রমাণিত হয় বে, এশিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে দামবিক ৰাষ্ট্ৰজোটে যোগদানের মনোবৃত্তি ভারত, সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতিব বহু ভারত, সিংখন, দেশেরই ছিল না। ভারত্তের সহিত বিরোধিতা হেতু পকিস্তান ব্রনদেশ প্রভৃতি কর্ত্ত এই সাম্বিক জোটে যোগদান কবিয়াছে। পাকিস্তানের वह हिल्ड প্রবাষ্ট্র মন্ত্রী জাফরউলা থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে যোগদানে অধীকৃতি এমন এক প্রতিশ্রতি আদায় করিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে SEATO শক্তিজোটকে পাকিস্তানের সাহায্যার্থে ভারতের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র ক্মিউনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে SEATO শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে সামরিক সাহাযাদানে প্রস্তুত এই बाकत नेलात উष्मण गर्थ শর্তের অধিক কিছু করিতে প্রতিশ্রুত না হওয়ায় ভাফরউলা थीं व উদ্দেশ मिक एव नारे। उथानि এই धरानत मामतिक ताबुद्धारि भाकि-छात्नव यागनात्नव करन जावजरक । वाधा रहेवा भाषविक निक निवा उरभव रहेए रहेगार ।

আমেরিকা (America): त्रिष्ठ চুক্তি (Rio Pact): ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব হইতেই দক্ষিণ আমেবিকার রাষ্ট্রবর্গ একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। দক্ষিণ-খামেরিকার ঘে-কোন বাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বাধীনতা কোন বিদেশা অথবা আমেরিকাস্থ অপর কোন শক্তি ঘারা কুন্ন হুইলে তথাকার স্কুল রাষ্ট্র উহা নিজেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া ধরিয়া লইবে। এই সকল শর্ত্রঘলিত একটি আইন আর্জেন্টিনা ভিন্ন অপরাপর দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গ স্বাক্ষর করিয়াছিল (মার্চ, ১৯৪৫)। তথনও দিতীয় বিশ্বয়ঞ্জের ব্দবসান ঘটে নাই। বিভীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে ইউনাইটেড ক্যাশন্দ্-এর চাটারে আঞ্চলিক আত্মরকামূলক রাষ্ট্রজোট গঠন এই আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্যের পরিপম্বী হইবে না এইরূপ শর্ত সল্লিবিষ্ট হওয়ার দক্ষিণ আমেরিকা নিজেদের মধ্যে व्यावातकात वावचा विभाव अकृषि ताहरकार गर्वत भरहहे दहन। দকিশ-লামেরিকা ইহা ভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুপ্রভেন্ট কর্তৃক 'সং-बाह्रेटबारे-विक इंकि প্রতিবেশী নীতি' (Good Neighbour Policy) অনুধরণে দক্ষিণ আমেরিক। নার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজাবাদী নীতির জয় হইতে মুক্ত হইল। ইহার পর ১৯৪৭ খ্রাষ্টাব্বের আপস্ট মানে বিও-ডি জ্যানেবিওতে দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রর্গের প্রতিনিধিগণ এক সন্মেলনে সমবেত হইলেন। এই সন্মেলনে দক্ষিণ- আমেরিকার রাইগুলি আমেরিকা বহিছু তি বা আমেরিকান্ত কোন দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হুইলে পরস্পর দাগা্যা দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতিবন্ধ হুইল। এইভাবে রিও চুক্তি (Rio l'act) শাক্ষরিত হুইলে দক্ষিণ আমেরিকায়ও আঞ্চলিক রাইছোট গঠিত হুইল। এই চুক্তির প্রয়োগস্থল কানাডা, গ্রীণলাাও পর্যন্ত প্রদারিত হুইল। এই চুইটি দেশ অবশ্র রিও চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করে নাই। যাহা হুউক, আমেরিকার রাইবর্গের আঞ্চলিক নিরাপতা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা স্থাপনের জন্ম

বোগোটা চুক্তি— OAS সংগঠন কলদিয়ার বোগোটা (Bogota) নামক স্থানে আমেরিকার বিভিন্ন বাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের এক কনকাথেন্স আহুত হয় (১৯৪৮)।

এখানে বাক্ষরিত বোগোটা চুক্তি (Bogota Pact) বারা 'আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের সংগঠন' (Organisation of the American States = OAS) নামে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের একটি স্বায়ী সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থার উপর আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার এবং অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দান্তির অর্পন করা হয়। আর্জেনিনা, কলম্বিয়', চিলি, কিউবা, কোস্টারিকা, রাজিল, বোলিভিয়া, ডোমিনিকোর প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল্-দেলভাডোর, হাইটি, গোয়াটুমেলা, হ ভুরাস, নিকারান্ত্র্যা, মেন্ফিকো, পেরু, পানামা, উরুগুয়ে, প্যারান্ত্রের মার্কিন যুক্তরান্ত্র, ভেনেজুয়েলা—এই একুশটি প্রজাতন্ত্র বোগোটা চুক্তি অন্ত্রপারে OAS-এর সদস্যভক্ত হইয়াছে। আর বিও চুক্তিবারা আঞ্চলিক নিরাপত্রার যুগ্ম প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

## পথতাপ ভাষ্যায়

## দিজীয় বিশ্বযুদ্ধোন্তর পৃথিবী ( Post-World War II World )

সোভিয়েত রাশিয়া (Soviet Russia): ১৯৪৫ এটাবে বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবদানে দোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি ব্রিটেনের তুর্বল্ডা অকশক্তিবর্গ—জাপান, জার্মানি ও ইতালির পতন এবং অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক চুদ্রা ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা দোভিষ্কেত বাশিয়ার পক্ষে সাম্যবাদ প্রসাবের স্বযোগ আনিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধোত্র জগতে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার সম-মর্যাদা ও শক্তি-দম্পদ্ধ ছিল। এমতাবস্থায় দোভিয়েত প্রবাষ্ট্র দচিব মল্টভের ষিতীয় বিখয়কোন্তর উক্তি "We live in an age when all roads কালে "দোভিয়েড lead to Communism." সোভিয়েত পররাষ্ট্র-নীতি" দম্পর্ক তথা দোভিয়েত পরবাষ্ট্র-মীতির মূলফুত্র ফুম্পষ্ট-ভাবে ব্যাখা। ক্রিয়াছিল। \* বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের মার্কস্বাদীয় ব্যাখ্যা অন্তদারে বিভীয় বিশ্বযুদ্ধান্তর যুগে বুঞ্জোয়া আধিপতা পৃথিবীর সর্বত্র আরও বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে এবং প্রোলিট্যারিয়াট শাদন স্থাপিত হইবে। দোভিয়েত বাশিয়ার দায়িত্ব ও কর্তবা হইন এই ব্যাপক বিপ্লবের নেতৃত্ব করা। অভাবতই, পৃথিবীর সর্বত্র প্রোলিট্যারিয়াট বিপ্লবে সাহায্য ও উৎসাহ দান এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনতা মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে আন্দোলনকারী জনসাধারণকে সমর্থন সোভিয়েত রাশিয়ার পরবাই-নীতির অক্তম উদ্দেশ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সোভিছেত আদর্শের ব্যাপক अमान, माजिएमज-विद्याधी बाहे कारि गर्रन ७ माजिएमज-विद्याधी कार्यकनाथ যাহাতে বৃদ্ধি না পায় এবং সোভিয়েত রাশিয়া যাহাতে অপরাপর বাষ্ট্রের ভীতিব শ্কার না করে দেজল 'শান্তিপূর্ণ দহ-অবস্থান' ( l'eaceful Co-existence ) নীতি সোভিয়েত বাশিরা অন্ধনরণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করে। এই শান্তিপূর্ণ দহ-

<sup>\*</sup> Molotov's Speech, November 6, 1947. Vide M. G. Gupta International Relation Since 1919. Part II, p. 295.

অবস্থান নীতি আঞ্চলিক যুদ্ধ-বিগ্রহের—ঘণা, কোরিয়ার যুদ্ধ, ইন্দো-চীনের যুদ্ধ প্রভৃতির অবসান ঘটাইতে না পারিলেও এই নীতি অকুসরণের কলে কোন ব্যাপক

ষ্টালিন-নিম্বন্তি চ কুল शतवाष्ट्रे-मो जित्र मृत-7319

আন্তৰ্জাতিক যুদ্ধ দংঘটিত হয় নাই। তথাপি একথা অনন্ধীকাৰ্য যে, দোভিয়েত বাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণা-थीन अकनमगुरुव পविधि कराये वृद्धि भारेषा भागा। ७, शास्त्रवी, चानवानिया, टिटकाटमाञाकिया, वृन्द्रविया, क्यानिया প्राञ्जि

বাদেই মোট প্রায় ২৭৪ মিলিয়ন বর্গমাইল ( অধাৎ ২৭ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গমাইল ) স্থান রাশিয়ার অধীন হইয়াছিল। পূর্ব জার্থানিও দোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্লে পরিণত হইয়াছে। একমাত্র যুগোলাভিয়া রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ পাশ ছিল্ল করিয়া : २३५ औष्ट्रीत्म मन्त्रुर्व मार्वरङ्गोय दहेश नियाह । यानीन हिटी व मीनित्नव यहा মতানৈকাই ছিল উহার কারব। দালিনের আমলে মধাপ্রাচ্যে রাশিয়। কর্তৃক देवाराव जाबाववारेकान जिल्लाव, श्रीराव जन्नपूर्व क्रिडेनिकी पहीराव डि:भार ও দাহায় দান, ইওরোপের পুনকজ্জীবন পরিকল্পনার (European Recovery Plan ) পাতী সংস্থা কমিনকরম (Cominform) গঠন, কোরিয়ার যুদ্ধে সাহায্য দান, বার্নি-অবরোধ এবং কমিউনিপ্ট্ চীনের সহিত পর পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্র म्हानित्वद आंगरनद भाजित्यक भवताहे मन्भाक्तद कः वक्नाभिद मधा वित्नम छ द्वास-

পশ্চিমী-রাইবর্গের नी डि

याता। में कित्व भवता है नौ जित सममनी ग्रजा अवर छेशाव বাপকতা পশ্চিমী রাষ্ট্রধর্গর অন্তরে এক দারুব ভীতির সঞ্চার

করিয়া দেগুলিকে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ করিছা তুলিল। বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক বাষ্ট্রজোট গঠনে তাহা পরিস্কিত হইন। পকাল্তরে ঐ সময়ে গোভিয়েত বাই-নায়কগণ একথাই কণ জনস্থাবণের মনে বন্ধুণ করিয়া তুলিংখন य, धनाङ्कि दम्भञ्जन ( Capitalist Countries ) त्याजित्य ह देवियम उपा কমিউনিপ্নের বিকল্পে গভীর বভ্যলে লিগু। দেই সকল দেশের প্রধান উল্লেশ্য হুটল ক্মিউনিজ্ম ও ক্মিউনিস্ বাশিয়ার অভিত বিলোপ করা। ফলে, বংশিয়া

्ता किर्य छ वर निया च लिक्सी बाहेबार्शव नी डिशह देशसा

ধনতাত্মিক দেশ ও দেই স্কল দেশবাসীকে সন্দেহের ১০ক দেখিতে লাগিল। বাশিয়া অ কমিউনিণ্ট দেশগুলিব সভিত্ত স্ব্রায়ক ব আন্তান-প্রান এমন ভাবে নিয়ন্ত্র করিছে কালির ছে. दान्या के भगव कक करिन '.न'र-मात्वहेने व 1100

d'urtain) चवतात्त्र जिल्लाक चलवा कविवादक बड़े मृत्या लुखिने व मुक्ब

স্বভাবতই সৃষ্টি হইল। দেটটিন হইতে ট্রিয়েন্ট পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ এই লোহ-আবেটনীর বারা পরিবেষ্টত ছিল। বিদেশ হইতে কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির পক্ষেত্ত দেই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবেশ খ্বই কৃঠিন ছিল।

উপরি-উক্ত পরিম্বিভিত্তে দোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গকে যুদ্ধমনোবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া অভিযুক্ত করিতে লাগিল। কিন্তু দোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গর
সন্তাব্য আক্রমণের বিক্তে প্রস্তুত্ত বৃদ্ধি ও আণবিক গবেষণা দ্বারা শক্তিশালী মারণাস্ত্র
নির্মাণে সচেষ্ট হইল। তথাপি নীতিগতভাবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ হইতে বিরত থাকা
সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শ বলিয়াই কল সরকার পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার
মনোবৃত্তি স্বাহির জন্ত আন্দোলন শুক করিলেন। এই উদ্দেশ্তে দালিনের আমলে

সোভিয়েত র: শিলার আতর্জাতিক পান্তি-প্রচেষ্টা — উক্হণম্ শান্তি আবেদন: পশ্চিমী-রাইবর্গের সন্দেহ একাধিক কন্ফারেন্স অন্তিভিত হইল। ১৯৫০ প্রীটাম্বের 'স্টক্হলম্ শান্তি আবেদন' (Stockholm Peace Appeal) এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই আবেদনে আণবিক বোমা প্রস্তুত্ত নিষিদ্ধ-করণের অন্থ্রোধ পৃথিবীর আণবিক বোমা প্রস্তুত্তকারী দেশ-সমূহের নিকট জানান হইয়াছিল। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার শান্তিরকার আন্দোলনকে নিছক প্রচাবকার্য বলিয়া

ষ্টালিনের মৃত্যু— সোভিয়েত রাধিয়ার পরবাই সন্পার্কর পরিবর্তন

धविया लहेन।

ভাহার। দোভিষ্মত রাশিয়ার প্রচার এবং প্রকৃত কার্যের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া রাশিয়া শান্তিম্বাপনে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক নতে, একথাই প্রমাণ করিতে চাহিল। ঘাহা হউক, ঘোদেফ স্টালিনের মৃত্যুর (১৯২৩) পর দোভিয়েতে রাশিয়ার পরবাই-দম্পকে যে পরিবর্তন ঘটিগছে ভাহা হইতে বর্তমান ভাগতে

পোভিয়েত বাশিয়ার আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তিবক্ষা করিয়া চলিবার আগ্রহের আন্তরিকতা সম্পর্কে অনেকেই নিঃসন্দিলান হইয়াছেন।

যোগেক্ ফালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাই নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িল মাালেনকভ্,
মলউভ্, নিকোলাই বুলগানিন, বেরিয়া ও কাগানোভিচ্— এই পাঁচজন নেতার
উপর। ম্যালেনকভ্ হইলেন প্রধানমন্ত্রী, মলউভ্ পরবাই দচিব,
সোভিত্তে বাভিত্তি
বুলগানিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, বেরিয়া আভাস্থরীণ বিস্থানি ও
নুত্ন নভ্নবা
পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী এবং কাগানোভিচ্ হইলেন অবনিত্তিক

निवयानित अवताल मही। किंद्र महे नमात माडिएवंड मिड्नांत महता व्य



মতানৈক্য ও মনোমালিক চলিতেছিল তাহা অল্পলবে মধোই বেরিয়ার গ্রেপ্তার ও তাহার সমর্থকগণের পদ্যতিতে প্রকাশ পাইল। ১৯৯৫ এই যে ম্যালেনক্ত-এর খনে নিকোলাই বৃশ্যানিন দোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী পদে অধিটিত হইলেন। এদিকে মার্শাল জুকভ্ হইলেন সমর অধিনায়ক ও মার্শাল ভবোশিলভ্ হইলেন ক্রেসিভেন্ট।

ন্টানিনের মৃত্যুর অবাবহিত পর হইতেই সোভিন্নেত পররাই-সম্পর্কের তথা পরবাই-নীতির যে এক উল্লেখযোগা পরিবর্তন ঘটিল তাহা সোভিন্নেত সরকারের কার্যকলাপের মধ্যেই স্থান্ত হইয়া উঠিল। নৃতন ক্লা নেতৃত্বাধীনে ঠাতা লড়াইয়ের চাপ কতকটা হ্রাদ পাইল। কারণ স্টালিনের অস্থ্যেন্তিয়া কালে বক্তৃতায় এবং ১৯৫৩ প্রীপ্রাব্বের ১৫ই মার্চ ম্যানেনকভ্ রাশিয়ার আইনসভা স্থ্রীয় সোভিন্নেত (Supreme

নোভিয়েত রাশিয়ার নৃতন পরগাই-নীতির নূস হক্তমমূহ Soviet )-এর এক অধিবেশনে রুল পরবাট্ট-সম্পর্কের কতকগুলি নীতির ব্যাখ্যা করিলেন। এই বক্তৃতায় দোভিয়েত বালিয়র বণিজ্যের প্রদার, জীবনঘাত্রার মান উন্নয়ন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবীর দকল দেশ এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দহিত্ত দকল

সমস্তার সমাধান করিবার আগ্রহ এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির দহিত সহ-অবস্থান নীতি মানিয়া চলা বাশিয়ার পরবাই-সম্পর্কের মূল স্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই দকল মূল স্তের কার্যকরী প্রয়োগ দেখা গেল কোরিয়ার যুদ্ধের অবদানকরে এই যুদ্ধ-বিবৃতি চুক্তি সাক্ষরে ( জুলাই, ১৯৫০ )। ইহা ভিন্ন, বিদেশীয়দের দোভিয়েত বাশিয়ায় প্রবেশ সম্পর্কে যে সকল কঠোর বাধা-নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল সেগুলিও উঠाইয়া जलवा रहेन। ১৯৫৪ बीडोस्बद ज्नाहे मारम हेल्लाठीरनद यूक-विदि छि চুক্তিতেও রাশিয়া খাক্ষর করিল। সর্বোপরি ১৯৫৫ প্রীষ্টাব্দের ভূন মাসে সান্ফাসিক্ষো শহরে অফ্টিত ইউনাইটেড জাশন্স-এর দশম বার্ষিক অফ্টানে গোভিয়েত বাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ আন্তর্জাতিক শান্তি বক্ষায় আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্ত নোভিয়েত রাশিলাল ইহা অপেকাও গুরুত্পূর্ণ পদক্ষেপ ছিল সোভিয়েত বাশিয়া কর্তৃক অব্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর (মে ১৫, ১৯৫৫)। ন্তন প্রবাষ্ট্র-নীতির শোভিয়েত রাশিয়ার এই নৃতন পররা<u>ই</u>-নীতি পূর্ব-ইওরোপ, কাৰ্যক্ষী প্ৰয়োগ মধ্য প্রাচ্য, পশ্চিম-ইওরোপ, এবিয়া ও আফ্রিকা--এক কথায় পৃথিবীর সর্বত্ত প্রযুক্ত হইল। গ্রীদ, যুগোম্নাভিয়া, ইদ্রায়েল-এর দহিত রাশিয়া কৃটনৈতিক সম্পর্ক পুন:-স্থাপন করিল এবং ভাগ হামারশিল্ড ( Dag Hammarskjoeld)-এর ইউনাইটেড ক্তাশনস এর দেকেটারী-জেনারেল পদে নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিল। ফ্রালিনেত উত্তর-দাধকপণ পরবাইকে অর্থ নৈতিক সাহায্যদান পরবাই-নীতির অক্তম প্রধান উলায় এবং নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অ-কমিউনিস্ট দেশগুলিকে অর্থ-নৈতিক সাহাঘ্যদানের মাধ্যমে সেই দকল দেশের জনদাধারণকে পূর্বতন অর্থ নৈতিক ত্রবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া এক উন্নত ধরনের অর্থ নৈতিক জীবন ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের পথে আগাইরা দেওরাই নূতন দোভিয়েত প্রবাই নীতির অক্ততম উদ্দেশ্য। সর্বোপরি, সোভিয়েত বাশিয়ার পরবাই-দুম্পর্ক আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে নির্বচ্ছিন্ন শাস্তি वानरात फेरफक-कार्गामिल वना घारेरल नारत। ১००५ बीहास हरेरल कुन्छन् अव নেতৃহাধীন বাশিয়ার পরবাই-সম্পর্কে উদারনীতির প্রভাব স্বস্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। কুলত এর নেতথাধীনে অবস্থ ঐ বৎসবই সোভিয়েত বাশিয়া নিয়ন্ত্রিত দেশ পোল্যাও ও সোভিয়েত নীঙিক हाटक दीए दिखाह दिया हिल भाषात्रिक जाद दानियाद अददा है-উদারতা नी जिल्ड कर्छावजा मिथा मिया दिन, कि इ शूनदाय मिटे कर्छावजा

দ্বীভূত হইয়া উদাবভারই প্রাণান্ত পরিস্কিত হইতেছে।

পूर्व-हे बरवारभव वाका खनिव मस्या यखनि वानियाव व्यक्तावादीन म्यक्तिव मस्या পোল্যা ও অক্ততম প্রধান। সোভিত্তেত অধিকৃত পূর্ব জার্মানির সহিত সংযোগ বক্ষা করাও পোলাত্তের মধ্য দিয়াই দম্ভব। এমতাবন্ধায় ১৯৫৬ থ্রীষ্টাব্দে পোলাত্তে পোছনান নামক স্থানে এক আন্তর্জাতিক মেলা উপলক্ষে এক দাকা শুরু হইলে উহা কঠোর হত্তে দমন করা হইল। সোভিয়েত সরকার ও পোল্যাভের বিজ্ঞান <u>শোভিয়েত সরকারের প্রভাবাধীন পোলাতি সরকার এই দাসা</u> माञ्चाकावामीत्मत्र व्यादान्नात्र मध्यिक व्हेग्राह्, अकथाहे त्यावना कवित्मन। किन्न তাহাতে পোলাতের আভাস্তরীৰ ত্রবস্থাকে চাপা দেওয়া সম্ভব হইল না। জন-সাধারণের সোভিয়েত বাশিয়া-বিরোধী মনোভাব পোল্যাণ্ডের সর্বত্র পরিক্ট হইয়া উঠিল। অবশেষে বহিঃশক্তির প্রভাব-মৃক্ত জাতীয়তা-ভিত্তিক সামাবাদে বিখাসী ল্যাভিদ্লাভ গোম্লকা (Władysłav Gomulka) পোল্যাতের শাসনভার প্রহণ করিলেন। গোভিয়েত নেতৃবর্গ ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। কিছু ক্রুণ্ডভ, মিকোরান, কাগানোভিচ্ ও মন্টভ পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারদোতে আদিয়া আলাপ-আলোচনার পর পোল্যাণ্ডের নেতৃবর্গকে মম্বেণ্ডে এক শোলাভ-দোভিয়েত **ह**न्सि যুগা বৈঠকের জন্ত আমন্ত্রণ জানাইয়া আদিলেন। ১৯৫৬ ধীষ্টাৰের ২০শে অক্টোবর মছেতে পোলাও ও দোভিয়েড নেতৃবর্গের যুগ্ম

বৈঠকে উভয় পক্ষে এক চ্কি স্থাক্ষবিত হইল। এই চ্কিব শ্রভান্তদাকে পৌलाएखन मौयांत याना त्याचारम क्य देशन मध्या हाम, देमनाहन नाम সোভিয়েত সংকার কর্তৃক বহন, বাণিয়ার নিকট পোলাভের পূর্বকার ছই বিলিয়ন কুব্ল ঋণ নাক্চ করা হইবে শ্বিধ হইল এবং পোলাওকে নানাপ্রকার জিনিদপত্র ও যশ্বপাতির মাধ্যমে বিবাট পরিমাণ ঋণ দেওয়া হইল। भिक्तभी-ताहेवर्ग दहेरक **वर्ष देविक मादाबा-महाब्र**ा शहन কুপ সামাব'দ ও বাপেরে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। জার্মানির পে'ল্যাভের জাতীয় সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মবক্ষার উপায় হিদাবে বাশিয়ার সমাঞ্জন্মবান্দ্ৰ সংমঞ্জ বিধান माहाया ७ भोशंमा (भाना। एउ निकरे ७ व्यवदिशं हिन। এইভাবে নৃত্র নেত্রাধীন সোভিয়েত রানিয়ার উদার পরবাই-নীতির ফলে পোলাতের জাতীয় সমাক্তরবাদ (National Socialism) ও সোভিয়েত সাম্যবাদের মধ্যে সামঞ্জ বিধান করা হইল।

ভালেরীর বিজ্ঞাহ ১৯৫৬, ২৩শে অক্টোবর (Hungarian Revolt 1956, October, 23): সোভিয়েত বাশিয়া-প্রভাবিত দেশসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র পোलाए इ य विद्याह प्रथा निशाहिल धमन नरह। हार की एक अहारक কশ-প্রভাব ও কঠোর সাম্যবাদী শাসনের বিকল্পে এক জাতীয় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। পোল্যাতে গোম্পকার ক্ষমতানাত হাঙ্গেরীয় জাতীয় আন্দোলনকে আরও উৎসাহিত করিয়াছিল। হাজেরীর যুবসম্প্রদার ও অমিকগণ ছিল এই বিদ্রোহের উলোকা। ১৯১৬ এটানের ২৩শে অক্টোবর হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ ওক হয় ও সাময়িক-ভাবে উহা দাফলা লাভ করে। এমন কি, ২৯শে অক্টোবর হইতে এরা নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহকাল দোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক এই विद्याह : ३१७, বিদ্রোহ দমনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া হাঙ্গেরী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা च्या है। यह ভোগ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহার পরবর্তী দীর্ঘ হুই মাস ধবিয়া সোভিয়েত সামবিক বাহিনী, ট্যাক প্রভৃতির তৎপরতায় ১৯৪৭ থাপ্তাবের জাস্মারি মাদের প্রথমভাগে হাঙ্গেরীতে এই বিপ্লবের পূর্বেকার শাদন-পদ্ধতি পুন:-শাণিত হয়। বিপ্লব শুরু হইবার সংক্ষ সংক্ষ হাকেবীর কেন্দ্রীয় সমিতি ( Hungarian Central Committee ) হেছেভান ( Hegedus )-এর ফলে নাগি ( Nagy )-কে প্রধানমন্ত্রী-পদে ভাপন করিয়া হাজেরীর শাস্ন-পরিচালনার দায়িও দান

शास्त्रकीत विद्याद्य

অবসান

কবিয়াছিল। কিন্তু হাকেরীর সামাবাদী দলের দেক্রেট'রী জেরো (Geroe) নাগিকে না জানাইয়া 'ওয়ারদো চ্কি'র শর্তাফুদারে বালিয়ার নিকট দামবিক দাহায়া চাহিলেন। সোভিয়েত ও হাঙ্গেরীয় দেনাবাহিনী বিপ্রবাত্মক বিদোহ দমনের কার্যে नियािष्ण इहेरात माम माम तािना इहेट (२०१म चार्कावत. হাঙ্গেরীর বিলোহ ১৯৫৬) ফুশ্লভ্ ও মিকোয়ান বুলাপেন্ট-এ আদিয়া হাজেরীর संघटन क्रम (मना-मामनवावचार अधानमधी-लाम नाणि-व निष्मण ममर्थन कविटनन ৰাহিনীর অংশগ্রহণ এবং কাদার ( Kadar )-কে পার্টি দেকেটারী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু বাশিয়ার দেনাবাহিনী হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে নিযুক্ত হইলে হাঙ্গেরীতে উহার তীব প্রতিবাদের সৃষ্টি হইল। ইহা ভিন্ন পৃথিবীর জনমত ৰাগি-র শাসনক্ষতা ইহার সমর্থন করিল না। এমভাবস্থায় দোভিয়েত সরকার লাভ বুদাপেন্ট হুইতে রুশ দৈন্ত অপদারণ করিলেন। কিন্তু অল্লকানের भरमाहे नाति । कामाद्वर भरमा भारतिका प्रथा मिल । अमिरक हास्मदीत विराहार প্রায় জয়ষুক্ত হইতে চলিয়াছে। নাগি হাঙ্গেরীর 'দোলিয়ালিফ ডেমোক্রেটিক দল' ও 'পেটো ফি পার্টি'-এই উভয় বাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া এক যুগ্ম মন্ত্রিপভা (Coalition Cabinet) গঠন করিলেন। এমতা-লাগি-কাদার বশ্বায় দোভিয়েত দৃত মিকোয়ান ও ক্শ্লভ্পুনরায় হাঙ্গেরীতে মভানৈকা আসিলেন। কিন্তু এবার নাগি বাশিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যে ওয়াবসো চুক্তি দাবা যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নাকচ করিবার প্রস্থাব উথাপন করিলেন। নাগি-র এই দাবি মিকোয়ান ও সুশ্লভের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাঁহারা কাদারের সহিত পুথক্ডাবে আলাপ-আলোচনা শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত নাগির পদচাতি এবং কাদারের প্রধানমন্ত্রিবলাভে

সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে হাঙ্গেরীর বিজ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইল। বিপ্লবী সন্তা-সমিতি, শ্রমিকদের সমিতি সব কিছু বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল।

এই আলোচনার পরিদমাপ্তি ঘটল। নাগিকে সোভিয়েত

সরকার গোপনে হাঙ্গেরী হইতে অন্তত্ত সরাইয়া লইয়া গেলেন।

হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে সোভিয়েত সৈত্যের অংশগ্রহণ পৃথিবীর দর্বত্র সোভিয়েত বাশিয়ার বিক্ষে এক গভীর অস্তেয়ায় ও তীত্র প্রতিবাদের স্প্রী করিলে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাম্মে ক্রুল্ডভ্, মেলেন্কভ্ এবং চু-এন-লাই হাঙ্গেরীর সহিত্ত

সোভিয়েত বাশিষার সৌহাদ্য পুন:স্থাপনের উদ্দেশ্তে হাকেবীর রাজধানী বুদাপেস্ট-এ আদিলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী কাদারকে রাশিয়ায় অংসিতে আমত্রণ জানাইয়। কুশ্ত প্রভৃতি ফিরিয়া আদিলেন। হালেবীর জনসাধারণের রুশ-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় তাঁহারা ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কাদার ১৯৫৭ খ্রীটাব্দের মার্চ মাদে রাশিলায় আসিল। দোভিয়েত রাশিয়া উপস্থিত হইলে পুনরায় আলাপ-আলোচনা ভক হইল। व्यवर नर्य द्वारङ दीव चालाखतीन छन्नश्रतन क्षक दानिया वह ও হাঙ্গেরীর চ্জি পরিমাণ অর্থ এবং প্রয়োজনীয় জব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতে (২৮শে মার্চ, ১৯৪৭) রাজী হইল। ইহা ভিন্ন হাঙ্গেরীর নিজহ প্রয়োজনে যতদিন পর্যন্ত কশ দেনাবাহিনী হাকেরীতে রাখা প্রয়োজন তাহা অপেকা অধিককাল রুশনৈক্ত হাকেরীতে রাখা হইবে না এবং হাঙ্গেৰীর বিচারালয়ে কশ দৈলগণের দেওয়ানী ও ফেজিদারী বিচার করা হইবে স্থির হইল। এই দকল শর্তদম্বিত চ্কি ১৯৫৭ প্রীষ্টান্দের ২৮শে মার্চ বৃদাপেস্ট শহরে দোভিয়েত রাশিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পর হইতে ভিন্ন দোভিয়েত বাশিয়া হাঙ্গেবীকে অর্থ নৈতিক ও শিল্পোনয়ন দম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যদানের শর্তে চ্ক্তিবদ্ধ হইয়াছে। হাঙ্গেরীয় বিপ্লব সম্পর্কে নানাপ্রকার বিকদ্ধ দমালোচনা হইয়াছে। হাঙ্গেরীয়দের জাতীয়ভাবাদের খতঃফুঠ टाक्नितीय विद्यादि প্রকাশকে রুণ দেনাবাহিনী, ট্যান্থ প্রভৃতির সাহায্যে দমনের বহিঃপক্তির অংশগ্রহণ বিকৃত্বে পৃথিবীর সর্বত্র জনমত প্রকাশিত হইলে সোভিয়েত नवकाव शास्त्रवीव विद्यारिक मार्किन युक्तवारहेव जिसानि ও अर्थमाशायामात्नव भागन তথ্যাদি প্রকাশ করেন। বস্তত, মার্কিন সরকার কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপন্থ দোভিয়েত প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলির 'মৃক্তি-সাধন' করিবার ইচ্ছা প্রকাশে এতদক্ষলে শান্তি ব্যাহত रहेशहिन, अक्षा भंनशीकार्य।

স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাশিয়া ও যুগোল্লাভিয়ার পরম্পর সম্পর্ক বছল পরিমাণে দৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়াছে। ১৯৪৮ এইাজে যুগোল্লাভিয়া রুশ রুক ত্যাগ করিয়া আন্তর্জাতিক প্রোলিট্যাবিয়াট শাসন-নীতির স্থলে সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং স্বাধীন পদ্ধায় সমাজতন্ত্রনাদের প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। যুগোল্লাভিয়ার প্রেদিভেন্ট মার্শাল টিটো সমাজতন্ত্রনাদ স্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধার মধ্যে যে-দেশের পক্ষে যে পদ্ধা স্ব্পিক্ষা

সভায়ক সেই দেশ সেই পদ্ধা অস্পরণ করিবে—এই নীভিতে বিধাসী। এই ব্যাপারে में लिन अ विरहेश्व मर्था मलारेनका रम्था मिल ১৯৪৮ बीडेश्य লাশিলা ও বুগোলাভিলা টিটো যুগোলাভিয়াকে কশ-প্রভাব হইতে দম্প্ খাধীন করিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৫৩ এটাত্তে ৫ই মার্চ ফালিনের মৃত্যুর দকে দকে যুগোলাভিয়ার প্রতি সোভিয়েত বালিয়ার নৃতন নেতৃবর্গ মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার ভুরু করেন এবং সমাঞ্তত্ত্বের পক্ষে বিভিন্ন পশ্বা আছে এই যুক্তিও মানিয়া লইলেন। সোভিয়েত বাশিলা ও যুগোলাভিয়ার মধ্যে শাংশ্বভিক দৃত-বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি, ১৯৫৬ গ্রীষ্টাম্মে কমিন্ফর্ম-এর অবসান প্রভৃতি এই বুই দেশের आपर्गंगल वरेनका মিত্রভার পরিচায়ক। কিন্তু ঐ বংসর হাঙ্গেরীর বিপ্লবে দোভিয়েত রাশিয়ার দমনমূলক পদা অবলগনের কলে দোভিয়েত রাশিয়া ও যুগোলাভিয়ার সম্পর্ক কভকটা ক্ষ হইয়াছিল কিন্তু ১৯৫৭ খ্রীষ্টান্দের মধ্যভাগে কুমানিয়ায় জুল্ডভ্ ও টিটোর সাক্ষাংকারের পর হইতে এই ছই দেশের সম্পর্ক পুনরায় দৌহাদ্যপূর্ণ হইয়া উঠে। তথাপি একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ঘে, দোভিয়েত বাশিয়া ও যুগোলাভিয়ার আদর্শগত অনৈক্য এখনও বিভয়ান আছে।

চীনদেশে সাম্যবাদের সাফল্যের পশ্চাতে গোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান নেহাৎ কম ছিল না। সাম্যবাদী চীনের সংবিধানে ইহার প্রচ্ছন্ত্র দোভিয়েত ইউনিয়ন ও খীকৃতি বহিয়াছে। ইহা ভিন্ন, ১৯৫০ ঞ্জীষ্টাব্দে চীন ও দোভিয়েত मामाबाबी होन ইউনিমনের মধ্যে ত্রিশ বংসরের জন্ম এক সাহায্য-সহায়তা ও সোহার্দোর চুক্তি শাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের य्या প্রচেষ্টার চীনদেশে নানাবিধ উল্পন্যূলক এবং যৌথ কারবার প্রভিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। দোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে চ্যাংচুন রেলপথ, পোর্ট আর্থার প্রভৃতি ফিরাইয়া দিয়াছে। কোরিয়ার য়ুদ্ধে এবং ইন্দো চীনের মুদ্ধে সামাবাদী চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্যবাদী দলকে মুগাভাবে সমর্থন পরস্পর সাহাযা-কবিয়াছে। চীনদেশকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদক্তপদভূক সহযোগিতা করিবার জন্ম দোভিয়েত ইউনিয়ন মথেট চেটা করিয়াছে। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের আঞ্চলিক সাম্বিক জোট গঠনের বিরোধিতার ব্যাপাবেও শোভিষ্মেত ইউনিয়ন ও চীনদেশ সম্নেভাবে প্রতিবাদ করিয়াছে। পোল্যাও ও তাকেরীর বিজোহের কালে চীন ও দোভিয়েত নেতৃবুলের মধো পরামর্শ ইইলাছে। এই সব হইতে সামাবাদী চীন ও সামাবাদী দোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পরশপর

সমর্থন, দৌহ'দা ও সহযে'গিত'ব পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিছু উল্লেখ করা
প্রয়োজন যে, এই আফরিকতার অন্তরালে পৃথিবীর সামাবাদী
প্রজন প্রতি গিতা
দেশসমূহের নেতৃত্ব ও বহির্থেকোলিয়ার উপর অধিপত্য বিভার
লইয়া উভয় দেশের মধ্যে প্রচ্ছের প্রতিযোগিতা প্রথম হইতেই ছিল।

যাহা হউক, দোভিয়েত নেতা ক্রুডভের আমলে দোভিয়েত প্রবাই-নীতির পরিবর্তন এবং দ্টালিন অনুস্ত নীতির বিক্র স্মানোচনা ক্রমে চীন সোভিয়েত শৃষ্পর্কের অবনতির কারণ হইয়া দভেয়। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সামাবাদের প্রদাবের নীতিতে বিশাদী ফালেনপ্র মাও-দে-তুং কু-চভের সহাবম্বান নীতির সমর্থন স্বভাবতই করিতে পাথেন নাই। এই আদর্শগত পার্থক্য দেখা দিবার পরও এই হুই দেশের মধ্যে কোন প্রকাশ বিরোধ পরিলকিত হয় নাই। किन्न ১৯৬२ औहीरबद मार्लियद मार्म यथन म किन युक्तांहु নোভিয়েত প্ৰকাণ্ড ও কিউবার বিরোধ তীত্র আকার ধারণ করে এবং গোভিয়েত विवाप সরকার কিউবার সাহাযো দেই দেশে কেণণাঞ্জের ঘাঁটি ( missile bases ) নিৰ্মাণ শুকু করেন এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির চাপে কিউবা হইতে দেই সকল দামরিক সরঞ্জাম অপসারণ করেন তথন তইতে চীন ও দোভিয়েত ইউনিয়নের বিবোধিতা প্রকাশ্রভাবে শুরু হয়। সাম্যবাদী দেশগুলির মধ্যে অংল্যানিয়া ও চীনই কুণতের কিউবা-নীতির তীর স্মালোচনা করে। চীন ক্রুণ্ডভের কিউবা-নীভির সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিল যে, পশ্চিমী-রাষ্ট্রগুলি হইন 'কাগজের তৈয়ারী বাঘ' ( Paper tiger ) এবং নোভিয়েত ই ট্রিয়নের পশ্চিমী রাষ্ট্র-ভীতি 'কাগজের বাব' দেখিয়া ভীঙিগ্রস্ত হইবার মতনই। ইচার প্রত্তিরে কুশ্ত বলিয়ছিলেন যে, কাগজের বাঘট বটে, কিন্দু উগার দাঁত আণবিক শক্তিসম্পন্ন।

যাহা হউক, এইভাবে বাদান্তবাদের পর চীন-দোভিয়েত আদর্শগত ও নীতিগত
ছক্ষ্ প্রকাশভাবে শুকু হইল। চীন কর্তৃক ভারত মাক্রান্ত হইলে দোভিয়েত ইউনিয়ন
নিজ প্রতিশ্রুতি বক্ষা করিয়া MIG বিমান ভারতে প্রেরণ করিলে এবং দেইকপ
বিমান প্রস্তুত্বে জন্ত কার্থানা নির্মাণ করিতে মনোঘোগী
চীন দোভিয়েত
হইলে চীনদেশ দোভিয়েত নেতৃবর্গের ভীত্র নিন্দা করে। চীনক্রোণিভারত শীনান্ত-বিরোধণ ক্রমে ভীত্র আকার ধারণ করিলে
সোভিয়েত শীনান্ত-বিরোধণ ক্রমে ভীত্র আকার ধারণ করিলে

এবং চানের পালে প্রচার-কার্যে রভ চানাদিগকে দে:ভিয়েত ইউনিয়ন হটতে বহিকার করা হইয়াছিল। বর্তমানেও এই বিষোধিভার কোন অবসান ঘটে নাই।

সোভিয়েন্ত পররাপ্ত-নীতির পরিবর্তন (Shift in the Soviet Foreign Policy): কলৈনের মৃত্যুর পর নৃত্র নেতৃত্বধীনে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরবাই নীতির এক আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের কাবন সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্নাংশে নানারপ জল্পনা-কল্পনা, তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে। কাহারো কাহারো মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্যাবাদের আফুর্জাতিক আবেদন পরিভাগে করিয়া রাশিয়াকে একটি জাতীয় রাট্রে রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্পেই পরবাই-নীতির এইরূপ পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। সম্প্র আন্দোলনের মাধামে অর্থাং বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র শামাবাদের প্রসাব-নীতি রাশিয়া পরিভাগে করিয়াছে এবং অপরাপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহিত সহাবস্থানের নীতি মানিয়া লইয়াছে—এই মতও জনেকে প্রকাশ করিলেন। রাশিয়ার আভাস্থবীৰ ত্র্বলভা এই পরিবর্তনের মৃল কারণ, এইরূপ মন্তরেও কেহ কেহ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সকল মতামতের যৌক্তিক ভা বিচার করিয়া দেখিলেই আম্বা আ্মাদের নিজস্ব দিন্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব।

শামাবাদের আন্তর্জাতিক আবেদন পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় রাষ্ট্র হিদাবে
পৃথিবীর অপরাপর শাদনব্যবন্ধার দহিত সহাবন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান জগতে

মহাবন্ধানের
প্রথানের
প্রথানের
না। আণবিক মুগে 'দহাবন্ধান' অথবা 'দহ-ধ্বংদ' এই তুইয়ের
একটি বাছিয়া লইতে হইবে, দেবিষয়ে দোভিয়েত রাষ্ট্রনেতাগণ

শম্পূর্ণ নিঃদলেহ। কিউবার ঘটনা হইতেই এই মন্তব্যের দত্যতা প্রমাণিত হয়।

কিউবা হইতে কেপণাল্লের ঘঁটি অপদারণের পশ্চাতে আণবিক
যুদ্ধর দর্বনাশাল্মক ফলাফল হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার

দায়িত্বের সীঞ্জি রহিয়াছে বলা বাছলা। এই ঘটনা হইতেই রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীজি
ও আগর্শ যে যথেষ্ট বান্তব্যাদী তাহা প্রমাণিত হয়।

কিউবা ঘটনা ভিন্ন চীন-ভারত বিরোধে রাশিয়ার নীতি উগ্র সাম্যবাদস্থলভ চীন-ভারত বিরোধ আক্রমণাগ্রক নীতির বিরোধী এবং সহাবশ্বানের পক্ষপাতী দেকথা ও সোহিয়েত রাশিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

আগস্ট মাদের প্রথম দিকে (১৯৬৩) পশ্চিমী-শক্তিবর্গের সহিত মোভিয়েত ইউনিয়নের আণ্বিক বোমার পরীক্ষামূলক বিক্ষোরণ জলে, জাণবিক বিশেশ্বণ-चल वा वायूम अल कवा इहै रव ना, अक्षांक ज़गर के हैं कवा हिल्दि, শংক্রান্থ চ্জি এই চুক্তি निदश्चिक्द्रावद এक खरूद्रभूर्व भनत्क्वम, मत्म्बर नारे।

রাশিয়ার আভাত্তরীণ কারিগরি উন্নয়ন, অতুন্ত অঞ্চলে উন্নয়নদুলক সাধাযাদান, মারণাস্ত প্রস্তুতকরণে হালিয়ার ক্ষমতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মহাশুর জয়ে কুল रिवछानिकरान्त्र भाषां ना अहे भक्त निक मिशा विष्ठां कहिरान আভান্তরীণ উরয়ন রাশিয়ার আভান্তরীণ তুর্বতা হেতু কণ প্রবাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে দে কথা বলাচলে না। ১৯৫০ শ্রীষ্টান্দের ১৯শে জুলাই পত্তিত নেহক दानियाद चा छा छ देशेष चर्य देशिक छ म जिन कथा वर्गना कदिए পণ্ডিত নেহলর মন্তব্য शिया विलयाहिस्तन (य, भिका, कादिशदि छान, देखानिक উন্নতি—সব দিক দিয়াই ক্রশ সমাজ এক চরম উন্নতির দিকে অগ্রপর ইইতেছে এবং যুক্তের ভাতি দুর হইলে উহাতে কতক পরিমাণ ব্যক্তিস্বাধীনতাও আদিতে পারে .\*

অধ্যাপক টয়নবি ( Prof. Toynbee )-র মতে দামাবাদ ধর্মান্দোগনের স্থায়ই প্রথমে উগ্র, আ্রুমণাত্মক নীতি অহুসংগ করিয়া চলে। কিন্তু শেষ পৃথন্ত পরিত্বিতির চাপে ধর্মান্দোলন অপরাপর ধর্মতের সহিত সহাবস্থান নীতি অভ্যারণ করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। সাম্যবাদের ক্ষেত্রেও অমূরপ প্রাথমিক আক্রমণাত্মক নীতির অফুদুর্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শে প্রথম সামাবাদী ও অধ্যাপক টরনবির च-नामावानी चः त्वर मध्य निष्ठक वांतिया वाकिवात श्रामाज्य মৃত महावष्टांन नीटिय प्रजन्द्रप श्राक्त ट्रेंदि । वास्थावत महिल সামঞ্জ রাখিয়া চলিবার প্রয়োজনেই কশ পররাষ্ট্র-নীতির এই পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে,

এकथा बना आयोक्तिक इटेरिय ना।

মলকাল পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ক্রণ্ডভের অপসারণ এবং এলেলি কোসিজিনের প্রধানমন্ত্রিপদ গ্রহণ সোভিয়েত আভান্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির আমৃল পরিবর্তনের প্রচনা করিবে এই আশহা সাধারণাে ভাগিয়াছিল। কিন্তু অল্লকালের মধ্যেই ইছা

<sup>&</sup>quot;I imagine that if fear of war goes, there will be a progressive approach to normality and a measure of individual freedom may also come in its train."-Jawah arlal Nehru, July 19, 1955.

স্থান্ত হইরাছে যে, সোভিয়েত বাশিয়া শাস্থির পথই মন্তুনরণ করিতে বন্ধপরিকর এবং এদিক দিয়া চীনের জঙ্গীবাদের সহিত বাশিয়া কোনপ্রকার আপস করিতে রাজী নহে, ইহাও স্পষ্ট ইইয়াছে।

দর্বশেষে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে দেণ্ডিয়েত নেতৃত্বের উদারতা,
দহাবস্থানের আগ্রহ, পৃথিবীকে আণিবিক মৃদ্দের ধ্বংসাত্মক ফলাফল হইতে রকার
জন্ত দায়িত্বোধ পৃথিবীর দর্বত্ত এক সংশার দ্বার করিয়াছে।
মার্কিন মৃক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সহিত রাশিয়ার আদর্শগত পার্থকা হেতু বিরোধ ক্রমেই হ্রাদ পাইয়া অধিকতর দৌহার্দেশ্র পথে
আগ্রদর হইতেছে।

সামাবাদী চীন এশিয়ার দেশসমূহের পক্ষে যে ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,
পশ্চিম জগতে রাশিয়া সেক্লপ ভীতির কারণ নহে, একথা
শপষ্টভাবেই বলা যাইতে পারে। সামাবাদ সম্পর্কে এই তৃই
দেশের চিস্তাধারার পার্থকাই ইহার কারণ, বলা বাছলা।

বেট ব্রিটেন ( Great Britain): খিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের অন্যতম প্রধান শক্তি গ্রেট বিটেন ইওরোপীয় তথা পুধিবীর বাজনীতিক্ষেত্র পূর্ব-মর্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রায় তৃতীয় পর্যথের রাষ্ট্রে পরিণ্ড হইয়াছে। দিতীয় বিশ্বযুক্তের অর্থ নৈতিক চাপ এবং যুদ্ধোত্তর যুগে বিটিশ সামাজ্যের পরিধি হাস প্রভৃতি এজন্ত দায়ী ছিল, বলা বাছলা। এই প্রিছিভিত্তে ত্রিটেনের পক্ষে 'ব্রিটেনের মর্বাল' হাস আত্মরক্ষার ব্যাপারে অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত যুদ্ধনীতি অমুদ্রণ অপরিহার্য হইয়া পড়িল। NATO-তে অংশ গ্রহণ ইহারই প্রমাণ্ডরূপ উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। উনবিংশ শতাক্ষী এবং বিংশ শতাক্ষীর আন্তরকার উপার দীর্ঘকাল পর্যন্ত ত্রিটেন আম্বর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতম্ব शिमादव बाहेदकारहे নীতি অনুদরণ করিয়া চলিগাছিল এবং অপরাপর রাষ্ট্রে ভেতুত্ব त्यांनामार्यय भीति করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্ত দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কলে দেই অকুদরণ নেতৃত্ব যেমন রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট তাংগ করিতে ইইয়াছে, বিশ্বাসনীতিকেত্রে শতর ও বাধীন নীতিও ভাগে কবিয়া আদেলদ per, NATO, SEATO, CENTO (वाशमान इकि) अञ्चित्र যোগদানে বাধ্য হইয়াছে। ব্রিটেনের শুভ্রনীভির চুর্বলভা, অর্থং মার্কিন

যুক্তবাষ্ট্রের পহিত যুগ্মভাবে না থাকিয়া কোন দামরিক অভিযান বা পবিকল্পনা ফলের ধান মান্ত্রমণ কার্যকরী করা বিটেনের পক্ষে যে আর সন্তর নহে, ভাহার বর্ষে প্রা আর্মণ ক্রেজ্বলাল দখলে রাথিবার উদ্দেশ্যে অন্তর্গিত সামরিক অভিযানের বার্থতায় অপষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। বিতীয় বিশ্বন্দানের মূপে সামালোর বিভিন্নাংশের প্রভি উদারনীতির অস্বব উদারনীতির অস্ববর্গির পরিরাজির পরিরাজিন পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতির পরিবর্গনের পরিরাগ্রক। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের বর্তমান নীতি পশ্চিম ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সহিত্ত সংঘরদ্ধানে চলিবার দিলাজ্বের মধ্যে পরিক্ষিত্ত হইতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States of America): বিতীয় বিখ-यूरका खर পृथियोत मर्रक्षधान मिक्करवाद व्यवस्य दिमारि यार्किन युक्ताहे क्षिणि লাভ করিয়াছে। বিভীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নেতৃত্ব অর্জন করিয়াছে এবং এই নৃতন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জ রক্ষার প্রয়োজনেই উহার চিরাচরিত বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি (Policy of দিতীয় বিশ্বদোত্তর isolation ) ভ্যাগ করিয়া পৃথিবীর রাষ্ট্রদম্ভের অমুভ্য নেভা যুগে মাকিন বাতগ্রা-হিদাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই নেতৃত্বের নীতি সম্পৃৰ্ভাবে অপরিহার্য দাভিরম্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিত্যক ত্রীদের অন্তর্ত্ত্র কমিউনিস্টদের দমনের অক্ষতা দেখা দিলে মার্কিন প্রেদিডেণ্ট ট্র্ম্যান "বাধীন জাতি তথা রাষ্ট্রমাত্রকে আভাস্করীণ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের সামহিক দমন-নীতি অথবা ট্র ম্যার ডক্টিন বহিরাগত চাপ হইতে ক্লা করিবার দায়িত্ব মার্কিন সরকারের আন্তর্জাতিক নীতির পুত্র বলিয়া গৃহীত হইবে", এই ঘোষণা করিলেন এবং গ্রীস, তুরস্থ প্রভৃতি দেশকে কমিউনিজম্ এর বিরুদ্ধে পাহাঘ্যদানের উদ্দেশে মার্কিন কংগ্রেদ কর্তৃক এক বিশান পরিমাণ অর্থ বরাদ করাইলেন (১৯৪৭)। এই নীতি 'ট ম্যান ডক্ট্রিন' ( Truman Doctrine ) নামে পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ক ঠক সামাবাদের প্রসার এবং বিভিন্ন দেশের আভান্তরীৰ ক্ষেত্রে সামাবাদী দল ক ঠক প্রাধাল লাভের বিরোধিতা করাই ছিল টুম্যান ভকট্রিন-এর উদ্দেশ। के वरमदरे ( :>84 ) क्न भारत कर्क मानीन 'मानीन श्राव' यार्नान मान (Marshall Plan) (पांचना कविशा युक्तविश्वक इंस्टानीय দেশসমূহকে দারিপ্রাঞ্নিত হতাশা ও উহার কলে সামাবাদের প্রতি খাভাবিক

আকর্ষণ হইতে মক্ত রাখিবার উক্রেখ্য বিশাল পরিয়াণ অর্থ বরান্ধের ব্যবস্থা করিলেন। এই পরিকল্পনা ইওরোপীয় পুনক্জীবন পরিকল্পনা (European Recovery Programme-ERI') नामक अदिष्ठित। ১৯৪৮ औहाब इहेटक ১৯१२ बीडांब- এই চারি বৎসরের মধ্যে মার্শাল পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপীয় মহাদেশের অর্থ নৈতিক পুনক্ষজীবন এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। মার্শাল পরিকল্পনা ভিন্ন অফুন্নত দেশ মাত্রকেই 'কারিগরি সাহায্য-সহায়তা পরিকল্পনা' (Technical Co-operation Programme = TCl') অনুষ্য়ী অৰ্থ ব্ৰাফ কৰিয়া মাৰ্কিন যুক্তবাই ১৯৪৯—১৯৫৩ প্রীষ্ট শের মধ্যেই মোট ৩৯ কোটি ভলার বায় করিয়াছে। এই কারিগরি দাহাঘা-সহায়ত। পরিকল্পনা Point Four Programme নামেও পরিচিত। দক্ষিত পূর্ব এশিয়ান্ত দেশসমূহের সাহায়্যার্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'কল্পো পরিকল্পনা'-র (('olombo Plan) যোগদান করিগাছিল (১৯৫১)। 'কাবিগৰি সাহাধা-১৯৫२ औडोरम ভावত মাকिন युक्ताह अविंड TCP इटेट সভায়ত। প্রিকল্লনা ( Technical পাঁচ কোটি ভলার ভারতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য পাইয়াছিল। Co-operation এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Programme = TCP) ইওব্যেপীয় পুনকজ্জীবন পরিকল্পনা তথা পথিবীর যাবতীয় উল্লয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী কবিবার উদ্দেশ্যে কারিগরি দেশের অনুমূত সাহাত্য-সহায়তা পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ সাহাত্যাদানের কলম্বে। প্লাম অন্যতম প্রধান উক্তেশ্রই ছিল কমিউনিজমের প্রদার রোধ করা। বিতীয় বিশ্বদ্ধান্তর প্রিবীর দারিল্য-প্রপীড়িত, ক্ষ্তিত অনদ্মান্তের মধ্যে সামাবাদের মার্কিন পররাষ্ট-নীতি প্রচার ও প্রদার স্বভাবতই ঘটিবে একথা মার্কিন নেতবর্গ বিশ্বাদনী ভিত্তে উপলবি করিয়া উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। রূপণস্থান্তিত এইভাবে বিতীয় বিশ্বকোত্র যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্রাই-নীতিকে বিশ্ববান্ধনীতিতে রূপান্তবিত কবিয়াছে।

এদিকে সোভিষ্ণেত ইউনিয়ন জার্মানি কর্তৃক অধিকত পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোলাভিয়া প্রভৃতি দেশকে বিভীয় যুদ্ধের কালে জার্মানির কবলযুক্ত
করিয়াছিল। এই দকল দেশ—পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, যুগোলাভিয়া,
আলবানিয়া প্রভৃতি লইয়া দোভিয়েত রক বা দোভিষ্ণেত নেতৃহাধীন রাষ্ট্রজোট
গঠন করিয়াছিল। যুগোলাভিয়া জনভা ১৯৪৮ প্রীষ্টান্নে কুশ নেতৃহ ভ্যাগ

কবিয়া দপূর্ণ আধীন হুইছা গ্রুছেল। যাহা হুউক, মার্কিন যুক্তরাইও NATO, SEATO, CENTO প্রভৃতি রাইছেল গঠন তেই সার্কিন কবিয়া লোভিয়েত ইউনিয়নের বিক্তিক শক্তিদক্ষরের বাবশা প্রভৃতি রাইজোট গঠন কবিয়াছিল।

চীন দেশের সাম্বালী দনের বিককে চিয়াং-কাংশেক্-এর জাভীয়ভবালে দনকে মার্কিন যুক্তরাই অপর্যাপ্ত আবিক ও সামরিক সাহায্য দান করিংছিল। কিন্তু শেব পর্যন্ত সামারাদী দলের জয়লাভ স্বভারতই মার্কেন যুক্তরাইকে সামারাদী চীনের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে আরে মার্কিন যুক্তরাইকে স্মান্যাদী চীনের শক্তরে পরিশুভ করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের সামানাদী প্রশার-চীন ও মার্কিন যুক্তরাই নীতির বাধা দান করেই মার্কিন যুক্তরাইর প্রধান উক্তেজ। এই একই কারণে চীনের স্মিলিভ জাতিপুঞ্জের সদস্যপদভুক্তির বিরোধিতা মার্কিন যুক্তরাই এয়াবং করিয়া আনিতেছিল। চীন-ভারত বিরোধের কালে মার্কিন যুক্তরাই ভ র বকে ম্যান্যান্ত প্রথাজনীয় নামরিক সাজ-সরক্তামে দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু প্রেসিভেন্ট নিক্সনের আমর্লে মার্কিন যুক্তরাইর চীন নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চীনের সহিত সমরোভায় উপস্থিত হইবার সেই। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে চীনের স্মিলিভ জাতিপুঞ্জের সদস্যপদভুক্তিভে মার্কিন যুক্তরাইের বাধা না দেওয়া এবং কিছু কাল পর্যে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদভুক্তিভে মার্কিন যুক্তরাইের বাধা না দেওয়া এবং কিছু কাল পর্যে প্রেসিভেন্ট নিক্সনের চীন সক্ষর এই পরিবর্তনের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে ভ্রেরিভ বৈরিভা নিক্সনের চীন সক্ষর এই পরিবর্তনের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে ভ্রেরিভা বিরাল নিক্সন প্রশাসনের সময় হইতে নুজন নীতি হিসাবে চালু ইইয়াছে।

সামবিক বাইজোট গঠন এবং অপবাশর দেশকে নানভাবে অর্থসাহায্যদান ক্রিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নিভরশীল করিয়া ভোলা আন্তজাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সফল করিয়া তুলিতে পারিবে বলা কঠিন। সামরিক শক্তি স্ক্য করিয়া বিক্স শক্তি বা শক্তিজোটকে যুদ্ধ-সৃষ্টি হংতে ম: জিন পর্যাই নিবস্ত রাথিবার নীতি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপক্তা স্পার্কর সমালোচনা না আনিয়া এক অবাস্থিত প্রতিযোগিতা ও পরলার বিষেধের সৃষ্টি वना याहेर्ड शादा। मार्किन भवताहे-नौकि उथा आछकां जिक করিভেছে একথা সম্প্রের বর্তমান নীতি দোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সন্দেহ ও মার্কিন ধকরাইের বিষেষভাব ছারা প্রভাবিত, বলা বাহুলা। পক'ছেরে গণতথ্রক अध्योज सम्बद्धा দামাবাদী প্রভাব চইতে মুক্ত রাখিতে গিয়া মার্কিন যুক্তরাই বহুক্তে গণভল্পে প্রনাশ্পাধনক'র স'মবিক একক অধিনায়ক্তের (Military dictatorship) সাহায্যে দণ্ডায়মান হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অ্যাচিত এবং উদ্দেশ-প্রণাদিত অবসাহায্যদানের ফলে সাহায্যগ্রহণকারী দেশগুলির কোন কোনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ক্রমবর্ধমান সামরিক ও অর্থ নৈতিক সাহায্য প্রশৃতি দাবী করিভেছে। যাহা হউক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নেতৃর্দের অলভম প্রধান সমস্তাই হইল পৃথিবীর শান্তি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, আণবিক যুদ্ধের ভীতি হইতে পৃথিবীর জনসাধারৰ যাহাতে রক্ষা পায় সেই সকল সমস্তার সমাধান করা।

ইদানীং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েও ইউনিয়নের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি ও সোভাদ্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। কিউবার ঘটনা পইয়া ১৯৬২ গ্রীষ্টান্ধের শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েও রাশিয়ার মধ্যে তীত্র অসম্বোধ দেখা দিয়াছিল এবং পরিস্বিতি প্রকাশ যুদ্ধে রূপান্থরিত হইতে চলিয়াছিল। কিন্ধু শেষ পর্যন্ত কুশ্চভ্ কিউবা হইতে আগবিক বিশ্লোরণ-বিন্নিও হইতে দিতে চায় না, সেই বিষয়ে প্রেণিডেণ্ট কেনেডি নিঃসন্দিহান হইয়াছিলেন। ইহার হাদল হিনাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ ও রাশিয়ার মধ্যে আগবিক বিশ্লোরণ নিরোদকল্লে এক চুক্তি স্বাক্ষরিও হইয়াছিল (মস্লো চুক্তি, আগস্ট, ১৯৬০)। পৃথিবীর অপরাপর বত রাষ্ট্র কতৃক চুক্তি স্বাক্ষর আগ্রুণাণক নির্বিত্রকরণের এক গুরুহপূর্ণ পদক্ষেণ বলা ঘাইতে পারে। কশ্ব-ম্কিন স্প্রীতি পৃথিবীর শান্তিকামী দেশ মাতেই আশার সঞ্চার করিয়াছে।

ফাল্স (France) ঃ বুনোত্তর মুগে জার্মানির ক্বল-মুক্ত ফ্রান্সের অং লাজন বাণ অব নৈতিক সমস্তা এবং পর্রাষ্ট্রক্তের নির্পেক্তা ও লাজির প্রাচনিত্র পর্যাজনীয়তা ফরাসী সরকারকে এক অভি জন্তিল অবস্থার বিশ্বালা সম্বীন করিয়াছিল। রাজনীভিক্তেরের অব্যবহা মুদ্ধোত্রকালে স্থাপিত চতুর্ব প্রজাভান্তিক শাসনব্যবহার (Possible Republic) পত্তন অনিবাস করিয়া গুলিলে জেনারেল হা গল (De mulle) শাসনব্যবহা নিজহত্তে গ্রহণ করিয়া প্রথম ফরাসী প্রজাভন্তের প্রবহন করিয়াছন। ক্রিপ্রভাবর ত্রবলতা ফ্রান্সকে ইল-মার্কিন শক্তিব্যের উপর নিজ্বলাল করিছে। সোভিয়েত রাশিয়া এবং জ্বর্যানির ভাগে নিজ্বলাল করিছে বাধ্যা হাইয়াছে। ভ্রমণি সাম্বাজ্যের উপর প্রান্ত্র স্থাপত্ত ক্রিয়ালের স্থাপত্ত ক্রিয়ালের করিছে বাধ্যা এবং জ্বর্যানির ভাগে নিজ্বলাল করিছে বাধ্যা হাইয়াছে। ভ্রমণি সাম্বাজ্যের উপর প্রাণ্ড

রুক্ষ: করিয়া চলা, আগবিক শক্তিতে নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়া পুনবায় ইওরোপ তথা পৃথিবীর বালনীতিক্ষেত্রে ক্রান্সকে স্প্রতিষ্ঠিত সাহাল্যচাতি করা ক্রান্সের পরবাষ্ট্র-নীভির মূল স্ত্রন্থরপ হইয়া উঠিয়াছে। সাম্র জোর বিভিন্নংশে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ফরাদী দামাজাবাদকে যথেষ্ট আঘাত হ'নিগাছে। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা ঘোষণা, টিউনিদ ও মর্কোর স্বাধীনতা অর্জন, ভাল্ভেরিয়ায় বিপ্লবাত্মক বিজোহ প্রভৃতি করাদী সংখ্রাজ্যবাদের খ্লানশ্যা রচনা কবিয়াছে। ভাবতে ক্লান অধিকৃত স্থানগুলির শাসনভাব ভাবত স্বকারের হতে <del>গত</del> করু চইয়াছে। ইহা ভিন্ন ব্রিটেনের স্থিত যুগ্মভাবে স্থ্যেজ অভিযান করিতে গিয়া ফ্রান্স মিত্রশক্তি ব্রিটেনের আয়-ই সম্পূর্ণভাবে বিফল ও চতম্বাদা হট্যাছে। বর্তমান জগতে ফ্র'ন্স তৃতীয় প্র্যায়ের রাষ্ট্রিসাবে ক্রয়েজ অভিযানের পরিগণিত হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবর্গের দহিত পংক্তিভুক্ত হাত হা হইবেও আভান্তবীৰ বা প্ৰবাধীয় শক্তি, সামধ্য বা মৰ্যাদাৰ দিক্ দিয়া বিচাৰ কৰিলে ক্ষ'ল পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গের স্বন্ধে মুতের বোঝান্বরূপ।

দিতীয় বিখযুদ্ধের অব্যবহিত পরে রুণ-মার্কিন মৈত্রীনালের কারণ ( Causes of Russo-American rift soon after the Second World War): খিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যথহিত পূবে ইক করাদী মিজবর্গের জার্মানি তোষণ সংশিয়ার ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। রাশিয়ার নিরাপত্তার ব্যাপারে মিত্রণজিগুলির টেনাশ্নিতা শেষ পর্যন্ত বাশিয়াকে জা্নানির সচিত এক অনাক্রমণ চ্ক্তি স্বাক্ষর कविट वांधा कवियां हिन। ১२०२ बीटेंख इहेट ১२८७ बीटेंख পগন্ত কশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি আত্মক্ষার এবং জার্মানির 중비-중'학기의 সম্ভাবা আক্রমণের বিক্তির পামবিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় সময় 7.64 ্টবার উদ্দেশ্যেই স্থাক্ষিত হুইয়াছিল। অন্তরুপ ১৯৪১ এটার হুইতে ১৯৪৫ গ্রীর'ম্ব পর্যন্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত ঐক্যবন্ধভাবে জার্মানি ও জার্মানির মিত্রশক্তিভলির বিগতে যুদ্ধ করা কশ-জার্মান ्र विशेष के मिकरी-बाहेरार्थत देशजी চুক্তির পশ্চাতে আত্মারকার যে উদ্দেশ্ত ছিল টিক সেইরূপ ইংক্তেই বিভয়ন ছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাবে বাশিয়া কর্তৃক জার্মানিকে মিত্র হিসাবে গ্রংগ এবং ১৯৪১ ঐটাবে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সভিত মুছে ববতীর্ণ চওয়া উভঃই অ'প্যকালীন বাবছা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। রাশিয়ায় একটি প্রবাদ বাক্ত আছে যে, শরভানের সঙ্গেও পুলের শেষ প্রস্ত ইটো যয় ( ) ou can walk with the Devil up to the end of the bridge , ব শিবা
মান্তবিদ্ধান কিছুক ইক্স-মান্তিন-ক্রাদী শান্তবিধের সহিত শিতীয় নিব্যুক্তারে
কশ-ইক্স-মান্তিনমিন্তাগ্রিক হওয়া এই বর্গনেরই এক বিপ্কোলীন বাবস্থা ভির
মরাদী বৈশ্বী
অপর কিছুই নাং , স্তংবাং মুদ্ধাবদানে দেই মিন্তবিদ্ধান

পশ্চিমা-রাষ্ট্রবর্গের অভিপ্রেড না হহলেও বিভাগ বিশ্বপৃদ্ধ বদানে ক্রালিয়া পৃথিবার শ্বাধিক শক্তিশালী হুইটি রাষ্ট্রের অজ্তম ছিদারে প্রাণিট ও হা। রাজিল পৃথিবীর অপর ট ইইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অভাবতত প্রতিমানরাষ্ট্রবর্গের শেতৃর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর উপর বর্তাইল এবং প্রতিমানরাষ্ট্রবর্গের ক্রিউনিন্ট্রাষ্ট্র রাশিয়ার বিরোধিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম ধ্যমেই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

দিতীয় বিশ্বপৃদ্ধাবসানের অধাবহিত পরে ম কিন যুক্তরাই ও রাশিয়ার প রম্পরিক বিয়োধের কারণ ছিল বাশিয়া কর্তৃক নিজ রাজাদীমার চতুঃপাংখ এক তাঁবেদার ঃশিল কর্ত্ত রাষ্ট্রমমূহের বেইনী গঠন। ইহার অন্তত্ম প্রধান কারণ ভিল डेरिक्शन नाहे-রাশিয়া কর্তৃক জার্মানির একাংশের উপর অধিকার স্থাপন। वार्ष्ट्रेनी शहन हेशांत करन मधा-हे बरवार्त मामानारम्य वर्षाः कमिछेनि अस्मय বিজ্ঞারের পথ যেমন প্রস্তুত হইয়াছিল, তেমনি জার্মানিতে ক্ল দৈল্পের অব্স্থান পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গের ভীতি ও অবস্তির কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল। এইভাবে दानिया । भार्किन युक्कदाहे वर्षार পूर्व । अन्तियी-दाहेवर्राव यरमा এक ठाए। नज़ाहरयद (Cold War) ভুকু হয়। এই ঠাঙা পুড়াই ঠাতা সভাইয়ের चाम्नंगछ विद्योधिछाटक ट्वन्स कदियाई अक हम नाह, পুরপাত বাজনৈতিক ও মানসিক কারণও সেজন্ত দায়ী ছিল : পশ্চিমী-বাইবর্গ রাশিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন সন্দিখান ছিল তেমনি বাশিয়াও পশ্চিমী-বাট্রবর্গের উদ্দেশ্ত সম্পর্কে সন্দিধান ছিল। আদর্শগত বিরোধের ফলেই এই

পাবশ্পবিক সন্দেহের স্পষ্ট ইইয়াছিল, বলা বাজনা।

বিত্তীয় বিশ্ববৃদ্ধের কলে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও শক্তি বুলি এবং
দেই সঙ্গে কমিউনিজ্যের যথে৪ প্রদান কতকগুলি রাজনৈতিক সমস্তার উদ্রব
ঘটাইয়াছিল। এই মৃত্যবদানে রাশিয়ার রাজ্যদীমা ১৯০৪ প্রীয়ালে যতদ্র বিস্তৃত্তিল ঠিক ততদ্র বিস্তৃতি এবা ইওবেশেশ ১৯১৪ প্রীয়ালের পূর্বেক র কল সামা

পেষ্ট সকল স্থান রাশিয়ার অন্তপু জি স্বভাবত ই পশ্চিমী-এ টুবর্গের ভীতিপ তি হি বিষয়েছ ক'বন ইইয়া দিন্তে ইয়াছিল। রাশিয়ার এই বিভৃতি এবং শাল্যার প্রাথাত্ত। আফুর্জুক্তারে রুল আদ্বর্শের প্রশার পশ্চিমী-রাষ্ট্রারার নিকন প্রতিপত্তি বিষয়ার— পশ্চিমী রাগ্রারে ভীতি ও সাম্লেহ পশ্চিমী-বাষ্ট্রার্গের নিকট সামাবাদের জ্বয় বলিয়া বিবেচিক

বইচাছিল। স্ভাবতই উচা তাচাদের মনে ভীতির স্কার করিরাছিল।

বলকান অঞ্লে কণ প্রাধান্ত বিভৃতি এবং বলকান রাইবর্গের যথা, আল্বানিয়া,

ে ব'ন জকাল প্ৰ'ধাস্ত বিকৃতি ইডাঙ্গাপেৰ জীতি বৃলগেরিয়া, চেকোলে ভাকিয়া, হাকেরী, পোল্যাও, কমানিয়া
এবং দাময়িকভাবে হইলেও মুগোল্লাভিমার উপর রাশিয়ার
নিমন্ত্রণাধিকার মার্কিন যুক্তরাই তথা ইওরোপীয় রাষ্ট্র মাত্রেরই
দাক্তব ভীতির কারব হইলা নিডাইয়াছিল।

नारिमाम (Langsam) मार्किन युक्ताहे । वानियाव मध्या हाडा नढ़ाडे ম্প্ৰতে যথাৰ্থ ই বলিয়াছেন যে, বাশিয়া কৰ্ত্ত বৰকান অঞ্চল প্ৰাধান্ত বিস্তৃতি, পূৰ্ব-ই ওরোপে ক্রম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্তলাভ ক্রম-মার্কিন ঠাওা লডাইয়ের তীবভার কারণ ছিল। দিলীয় বিশ্বযুদাবসানে কুল রাজাদীমা ১৯১৪ প্রীষ্টাব্দের পূৰ্বেকার সীমার নির্ধাবিত হইবার যৌক্তিকতা পশ্চিমী-রাইবর্গ স্বীকার করিলেও বলকান অঞ্চল কুশ প্রাধান্ত বিভৃতি এবং বলকান রাষ্ট্রগ লাংদামের মন্তব্য नहेशा वान्यात भौमार এक जादनात दाई-चारवहेंनी गर्छन পশ্চিমী-র ট্রবর্গের যেমন অভিপ্রেত ছিল না, সেম্নি উহা গঠন ভাহাদের জীতির উদ্ৰেক কবিয়াছিল। কিন্তু জাৰ্মানিতে কুশ প্ৰাধান্ত স্থাপনেব হলকা"ন আংখ"ল माधारम मधा-हे बरहारन वर्धाए हे बरहारन व किस्तुरन वानिगात কুণ প্রাধান্য বিহার প্রান্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং লালফোজের অবস্থান পশ্চিমী-রাই-ত মধ্য-ই ভাষাপে ল'লাফৌ, ছব বর্ণের ভীতি ও দ্দেতের কারণ ছিল। ইহাই ছিল রাশিয়া অব্ভিক্তি ঠ'লা e মार्किन युक्तदारे उथा পण्डिमी-वाहैरार्जित मरधा ठीडा नज़ारे <del>।</del> লভাইরের মল কারণ বিবোধের প্রধান কারণ।

জীন ও চুচাপের পার রাশিয়ার চাপাঃ মার্কিন মুক্তরাষ্ট্র কড়ক ট্রান ডক্তিন, মাধাল লাগন ওক্তিন, মাধাল লাগন এই পারশ্বিক সন্দেহ ও বিরোধী মনোভাব রাশিয়া কর্তৃক গ্রীস ও তুরস্কের উপর প্রাধান্ত স্থাপনের প্রয়াস এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ স্প্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টুম্যান ডক্ট্রিন' (Truman Doctrine) ও মার্শাল প্রান' (Marshall I'lan ' চ'লু কবিয়া তুরস্থ ও প্রান্ধক দামাবাদী প্রভাবম্ক কবিতে উব্দ্ কবিয়াছিল। ইকা ভিন্ন, ১৯৪০ খ্রীষ্টানে বালিনা কর্তৃক বালিন শকর অবরোধ মার্কিন যুক্তর ই ভগা পশ্চিমা-রাষ্ট্রবাকে North Atlantic Treaty ()rganisation (NAT()) নামক দামবিক জেটে গঠনে মনোবোগী কবিয়াছিল।

উপত্-উক্ত ক্রেণ্সমূতের কলে শ্বভাবতই র'শিয়া ও মার্কিন যুক্তর'ত্বের মধ্যে ষিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে যে মৈত্রী ও সহযোগিলের কৃষ্টি হইগাছিল উহা বিনাশপ্রাপ্ত इडेया এक रिद्धार्थी महम छारवर गरी हथ এर हुडे भटकर महस्र के छ। नाउ है শুক হয়। ১৯৫৩ খ্রীরণম্বে যোদেফ স্টালিনের মৃত্যু অবধি রাশিয়া ও মার্কিন यक्तारहेर मध्या हे छ। अङ्हे खदाहरू बादक। हैश्र भव নক্ষেত্ৰ আমলে निकिंड। कुन्ड क्रमाडाम सामीन रहेरन अथरम धहे भारताई সহবেলাৰ নীতি ख्यार्व জিমিগাছিল যে, দী: ননের আমলে অমুসত নীতিই বহাল থাকিবে। কিন্ত কুল্ডভ্ পৃথিবীর বিভিন্নংশের রাষ্ট্রপের সহিত সহাবস্থান নাতি অফ্সরন রুশ পরবাগ্র-নাতির মূল স্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে রুশ-মার্কিন তথা পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে ভীব্র ঠাও: লভাই চলিতেছিল উহা হ্রাদ পাইতে থাকে! क्ष्ण । (करमण्डित अप्तिक एहिन करन अभ-भाकिम है। छ। नड़ाइरवन পারস্পরিক সলেহ ও বিরোধী মনোভাবের উপশম ঘটে। উপশ্য কিউবা সন্ধটের স্মাধ্নের পর এই চুট প্লের বিরোধ অনেকট।

হ্রাদ পায়।

জার্মানি: জার্মানির ঐক্য-সমস্থা (Germany: Problem of German Unity): বিংশ শতাজার প্রথমবের বিশ্ব ইভিহাসে জার্মানি হুইট বিশ্বস্থের স্বষ্টিকারী হিসাবে পরিচিত লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বস্থে জার্মানির পরাজয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমা-রাষ্ট্রবর্গ কর্ইই জার্মানির রাজ্যানীয়া অধিকার ইওরোপীয় তথা বিশ্বস্থাজনীতিক্ষেত্রে এক জটিল সমস্থার উত্তর ঘটাইয়াছে। জার্মানিকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব ও পশ্চিমা-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই প্রকৃত মুদ্ধ না ঘটাইয়াও মুদ্ধের চাপের স্পৃত্ত করিয়াছে। বর্তমান শান্তর্জাতিক সমস্থার অভ্যাপর পরাজিত লামানির প্রবান জনিল সমস্থাই ইইন জন্মানিকে ঐকানক করা। এখানে বিশানিকিকি তিল্লেথ করা ঘটাতে পারে ঘে, ১৯৪৫ প্রীর্থাকে ইয় ক্টা কন্কাবেশ্রেদ বিজয়ী শন্তিবর্গ জার্মানিকে বিভক্ত করিবে না এই নাতি গৃত্তী হওয়া স্বেক্ত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স্ব সমস্থা ভারানিক প্রত্তিক করিয়া এবং

শ্ববিষ্ণে বৃশা-নাতি অভ্নারণের প্রতিঞ্তি দলে ক্রিয়াও ক্ষেত জ্পেনিকে স্থিতী অধিএ স অঞ্জে ভাগে করিয়া নইয়াছিল, বিটেন ও মার্কিন যুক্তবাই অধিকত অঞ্চল ইটাতে নিবশক্তিবৰ্গের অক্তত্তম ফ্রান্ডক একটি ক্রন্ত অকল দেওয়া হইয়াছিল। এই শ সল অঞ্চলের শাসনব্যবন্ধ ও অন্তানভিক জীবনে একা রক্ষা করিয়া চলিব<sup>া</sup>ই डेरमः अ এकि भिज्ञ भक्षोध युक्त-निम्न भदिष्ट ( Allied ('ontrol ('ouneil' शर्रेन करा टर्गाहिन। ১৯৪१ बीटाख এह डिनिडि बार्ड कड़क चित्रक व्यक्तमपुरुष् বংশর (১৯৪৮) মার্চ মানে দ্যোভিয়েত প্রতিনিধি Allied মিত্রপক্ষীয় শুলু-নিহুত্রপ Control Council ভ্যাগ করিয়া গেলে ভার্মানি প্রাঞ্চ मचिति ह অধাৎ দেশভিয়েত নিয়ন্ত্ৰণাধীন অঞ্চল ও পশ্চিমী অৰ্থাৎ ইক্ষ (Allied Control করাদী-মাকিন অঞ্ল বিভক্ত হুইয়া পড়িল। এই বৃই অঞ্লের Council) শাসনপ্রিচলেনা ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ক্ষর্থধ্যান পার্থক্যের কলে জ্পানির সম্প্রা ক্রমেই জনিশতর হইয়া উঠিল। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের পূথক মুদ্রান্যবন্ধা আর্থানির অর্থ নৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া জার্মানিকে সম্পূর্ণ পূথক দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করিল। জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহর মিত্রপক্ষের ধুগা পূৰ্ব ও পশ্চিম नियञ्चनाधीन व्यर्थाः इक-मार्किन-क्न-कदानी नियञ्चनाधीन वहेन। काशानित नित्रमुवः श्रव বালিনের পশ্চিমাংশ পশ্চিমী-বাষ্ট্রবর্গের এবং পর্বাংশ দোভিয়েত **७ পन्छिमी-बाहे**वरर्भव বাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম-জার্যানির জম-বিজেন বর্ধমান পার্থকোর প্রভাব বার্লিন শহরের উপরও বিস্তৃত হইল। বার্লিন শহরটি আবার দোভিয়েত রালিয়া নিয়ক্লিত পূর্ব-জার্মানিতে অবস্থিত। প্রভাবতই এই শহরের চতুর্নিক সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ঘণরা পরিবেপ্টত। এমতাবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্বের মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এবং বিশেষভাবে ইঙ্গ-করাদী-মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করা হইলে দোভিয়েত বাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গ ক বার্লিন শহরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিত্যাগ ক্রিতে বাধ্য করিবার উদ্দেত্তে প্ৰিচন-জান্নির বার্লিন শহরের প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিয়া শহরটিকে সম্পূর্ণভাবে প্লক মৃদ্ৰোব্যা অবরুদ্ধ করিয়া বাথিল। ১৯৪৮ এটাতে জুন হইতে ১৯৪৯ থ্রীষ্টানের সেপ্টেশ্ব পর্যন্ত দীর্ঘ প্রনর মাস পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ বিমানঘোগে পশ্চিম-বার্লিনের অধিবাসীদের প্রোজনীয় যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ কবিল। বিমানযোগে পশ্চিম-বালিনকে খান্ত ও অপ্রাপত সমাগ্রী স্বংবার কবিয়া বাঁড্টিয়া রাখা 'l' rlin Airlift' নাম থা'তি অজন করিয়াছে । যাতা হউক, ইল্ল-ফরাসা-মার্কিন নিয়প্তি অঞ্চলসমূহকে অর্থাৎ পশ্চিম-জার্মানির সম্পূর্ণ একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে বন নামক স্থানে এই ভিনাই चकरलंद ५० कम श्राटिनिधि भगायण ठडेया এकि गुक्तवाधित भर्गरेयान दहना করিলেন। প্রথম বিখনুকোত্র মুগের 'উইমার সংবিধ'ন' रालिस सराराध स ( Weimar Constitution ৮এর অমুক্রনেই 'বন সংবিধান' 'वयानागा'ल (Ronn Constitution) রচিত হইরাছিল। মোট এগ'রটি खर्याक्नीर माध्या সরবর্গত প্রদেশ লইয়া গঠিত পশ্চিম-জার্মানির যুক্তবালয় শাসনবাবস্থা ( Berlin Airlift ) এক জন প্রেসিডেন্ট, জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশাল চ্যান্দেলর रम मःविधान ও তই-কক্ষত আইনসভা লইয়া গঠিত আইনসভা আছে। উপ্ল-কক্ষের নাম বুঙেশ্রাভ (Bundesrat) ও নিম্নক্ষের নাম বুঙেল্ট্যাগ্ (Bundestag)। ১৯৫৯ और्रास श्रवम निर्वाहरनद भव छन्नेव विश्वाहर द्वम (Doctor Theodor Heuss) প্রেরিডেউ এবং ডক্লর কনরাড আন্ডেনেয়ার (Dr. Conred Adenauer) চ্যান্দেল্র-পদ লাভ করেন। এই যুক্তরায়ীয় শাসনব্যবস্থার অধীন পশ্চিম-জার্মানি অন্নকালের মধ্যেই অভাবনীয়ভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়া উল্লুখ হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পশ্চিম-চ্চামানিব অবাবহিত পরে পূর্বের পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। व्यासाखरीन ऐत्रहम ইম্পাত, যম্বপতি, বৈজাতিক সামগ্রা, চশমার জন্ম প্রয়োজনীয় যাবতীয় দামগ্রী, বিভিন্নপ্রকার কেমিক্যাল উৎপাদনে পশ্চিম-ছার্মানির এক অভতপর্ব উন্নতি ঘটিয়াছে।⇒

সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্তিত জার্মানির পূর্বাংশেও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (German Democratic Republic) নামে এক নৃতন সংবিধান প্রবৃতিত ইইয়াছে। এই সংবিধান অন্সারে l'eople's Chamber এবং ('hamber of States নামে তুই কক্ষ লইয়া একটি আইনসভা গঠিত হইয়াছে। জনসাধার-ের সভা বা People's ('hamber-এর সংখ্যাগতিষ্ঠ দল কর্তৃক একজন মন্ত্রি রাষ্ট্রণতি (Minister-President) নিষ্ক্র হইবার ব্যবস্থা করা হইস্বাছে। প্রোট্রন ('frotewohl) মন্ত্রি-রাষ্ট্রণতি নিষ্ক্র হইয়াছেন। পূর্ব-জার্মানিতে সোভিয়েত

<sup>&#</sup>x27;Vide Langsam, pp. 645-49.

রাশিয় র সাহাযা-সহায়তায় আভান্তরীণ উন্নয়নের চেন্তা করা হহালেছে। ১৯৭৮
হার্ব দ্বানির: নৃত্তন
সংবিধান—আর্থান
পঞ্চবর্ধ-পবিকল্পনা কার্যকরী করা হহায়ণছে। কিন্তু বিস্তৃতির
সংবিধান—আর্থান
পঞ্চবর্ধ-পবিকল্পনা কার্যকরী করা হহায়ণছে। কিন্তু বিস্তৃতির
সংবিধান—আর্থান
স্বিক্তি দিয়া, অর্থনৈতিক স্মের্থা, প্রাকৃতিক সম্পৃত্ত, লোকবল
আভান্তরীণ উন্নয়ন
স্কল দিক্ দিয়াই পূর্ব-আর্থানি পশ্চিম-আর্থানির তুলনায়
স্কিন্তিবিধ্নর
স্কলিবিধ্নর

ইয়াল্টা কন্তাবেন্সে জার্মানির রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক ঐকা ভঙ্গ করা হইবে
না, এই প্রতিশ্রতি স্মবেত শক্তিবর্গ দিয়াছিল বটে, কিছ তাহা উপেক্ষা করিয়া।
জার্মানির রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বিভক্তি ঘটিয়াছিল। পূর্ব ও
জার্মানির বর্তমান
সমস্তাঃ
এই মতভেদ হেতু দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর হইতে আজ
প্রতি জার্মানির সহিত কোন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা স্কুব হর নাই। বর্তমান
প্রিবীর স্বাধিক জটিল সমস্তা হইল জার্মানির পূর্ব ও
(১) জার্মানির উকা
পশ্চিয়াংশেশত একত্রীকরণ এবং জার্মানিকে বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে

(১) জামানির ঐক্য (২) বহিঃনিরুপ্তপের স্থাবসান পৃথিবীর সর্বাধিক জটিল সমস্তা হইল জামানির পূব ও পশ্চিমাংশের একত্রীকরণ এবং জার্মানিকে বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তকরণ। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আদর্শগত পার্থকা এই সমস্তা সমাধানের পরে বাধার স্পষ্ট করিয়াছে।

ইহা ভিন্ন জার্মানিতে পশ্চিমী প্রাধান্ত-প্রতিপত্তি বজায় রাথিয়া পশ্চিম-ইওরোপে লোভিয়েত-বিরোধী একটি কেন্দ্র গঠন করিবার পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের উদ্দেশ্রও পকান্তরে পূর্ব-জার্মানিতে দামাবাদী কেন্দ্র গঠন করিবার জন্তু দোভিয়েত রাশিয়ার দৃঢ় সংকল্প জার্মানির ঐক্য-সমস্থার সমাধান প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ভিন্ন ১৯৫০ খ্রাষ্ট্রাব্দে কোরিয়ার ঘৃদ্ধ শুক্ত হইলে পশ্চিমী-রাইবর্গ—প্রধানত মার্কিন যুক্তরাট্র পশ্চিম-জার্মানিকে সামরিক সজ্জান্ন দক্ষিত্ত করিবার নীতি গ্রহণ করিল। এবিষয়ে ফান্সের বিরোধিতা এবং ব্রিটেনের সাবধানে অগ্রসর হইবার নীতি উপেক্ষা করিয়াই মার্কিন যুক্তরাট্র পশ্চিম-জার্মানিকে নানাপ্রকার সামরিক অল্পত্ত দক্ষিত করিবার নীতি অনুসরণ করিল। ফলে, পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের বিরোধিতা তীব্রতর হইয়া উঠিল। এই সকল জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির ঐক্য-সমস্থার আন্গোচনা করিতে পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরম্পর চুক্তি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা ঘাইবে।\*

<sup>\*</sup>Vide, Survey of International Affairs, 1949-50, pp. 154-55.

জার্মানির ঐকা সম্পর্কে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের স্থম্পষ্ট কোন ঘোষণার পূর্বেই সোভিয়েত রাশিয়া কতকগুলি শর্তাধীনে জার্থানির ঐক্যাসাধনের প্রস্তাব করিল। এই প্রস্তাব অসুস্বারে সমগ্র জার্যানিকে প্রকাবদ্ধ করিয়া উহাকে একটি নিরপেক রাট্রে পরিণত করিতে হইবে এবং বৈদেশিক দৈল্যযাত্রকেই জার্যানি হইতে অপদারণ করিতে হইবে। কিন্তু দাগ্র জার্যানির নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের মতামতের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র জার্মানির ঐক্যদাধন করা চলিবে না। এই সকল প্রস্তাব হইতে একথা হুম্পর জামানির সমস্তা। হইবে যে, পশ্চিম-জার্মানির লোকসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সমাধানে সোভিবেত थाकियात करन निर्वाहरन পन्छिगी-बाह्नेवर्र्णत छेरक्छ है निक्ष छ्छेरव, वानियार अखाव এই আশ্রা দোভিয়েও রাশিয়ার ছিল। যাহা হউক, এই প্রস্তাব পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক গৃহীত না ইইলে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মনির পুথক সতা ও স্বাধীনতা বজায় বাঘিয়া কেবলমার সমগ্র জামানির নিরাপতা ও আভ্যন্তরীৰ যোগাযোগ এবং অর্থ নৈতিক ঐকান্তাপনের উদ্দেশ্রে একটি 'कन्रक्डारव्यन' (Confederation) गर्रहान श्रहान कतिल ( फ्लाई २१, ১৯११ )। ইহার পূর্বেই পূর্ব-জার্মানিকে সোভিয়েত বাশিয়া গঠিত 'ওয়ারসো চুজি' (Warsaw l'act) এবং পশ্চিম-জার্মানিকে মার্কিন गुरूदाहै उथा পশ্চিমী-রাইবর্গ গাঁটি । North Atlantic Treaty-उ मनअज्ञ कता रहेबाहिल। माजिएसक वालिसद প্রস্তাবে এই উভয় চুক্তি হটতে পৃধ ও পশ্চিম-জার্মানির অপদারণ দাবি করা হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েত বাশিয়ার কোন প্রভাবই পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের নিকট গ্রহণায় इहेन ना। ১৯৫१ क्षेष्ठीरखब २०८म कृताह পশ্চিমी-वाद्वेवर्ग वार्तिन चातना (Berlin Declaration ) ৰাবা জাৰ্মানির ঐক্যমস্থা সম্পংক পশ্চিমী-রাট্যর্গের নিজেদের মভামত জ্ঞাপন কবিল। এই ঘোষণায় প্রস্তাব भारति आस्त्रात করা হইল যে, সমগ্র জার্মানির খাদান ও সম্পূর্ণকর্প প্রভাববিলীন নির্বাচনের মাধামে গটিত জার্মান স্বকারের উপর জার্মানির জকা-সাধনের দায়িত্ব দিতে চইবে। ঐকাবত জার্মানিকে নিরপেক অঞ্চল বলিনা দোপণা করা চলিবে না। ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড কালন্দ-এর চাটবে অনুযানী যে কোন অংক্তিক নিরাপত্তা সংস্থা বা রাগ্রেজাটে যোগদান কতিবার স্প্র আতীনকা खेकारच चार्याच्यक विराण वहार तमा बावना अन्त्रियो उपयेखी (जाकरत, चर्य-কৈতিক বল ও লিকে হপদেন ক্ষতত্ত্ব ক্ষততালৈ প্ৰিয়-কাৰ্যনিত ইঞ্জিয়াতী

ঐকাবন জার্মানির রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হউক ইহাই ইচ্ছা
ক্রিয়াছিল। দোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গের মধ্যে
পূর্ব ওপশ্চিমীজার্যানির সমস্তা সমাধানের ব্যাপারে মতানৈক্য ক্রমেই তীব্র
লাইবর্গের মহ্যানেকা
আকার ধারণ করিল। জার্মানির সমস্তা লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমীরাপাকি প্রস্তাব
বাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসানকল্পে ব্রিটেন হইতে উহার
সমাধানের একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হইল। এই প্রস্তাবে

পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানিকে 'পৃথকীকত অঞ্চন' (Disengaged zone)-এ পরিণত করিবার কথা বলা হইল। রাপাকি প্রস্তাব (Rapacki Proposal) নামে অফুরণ আরও একটি প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানি এবং পোলাও-সহ মধ্য-ইওরোপের অঞ্চলটিকে 'পৃথকীকত ও আণবিক অস্তাবিহীন অঞ্চল' (Disengaged and Atom-free zone) বলিয়া ঘোষণার কথা বলা হইল . কিন্তু এই প্রনের প্রস্তাব কোন পক্ষের নিকট-ই গ্রহণযোগ্য হইল না।

বালিন সমস্তা (Berlin Problem): জার্মানির সমস্তা কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম- ছার্মানিকে কেন্দ্র কবিশাই চলিতেছে এমন নতে। জার্মানিত রাজধানী বার্লিন শহর এই সমস্তার ভটিলতা বছগুণে বৃদ্ধি কবিয়াছে। পশ্চিম-জার্মানির তুলনায় পূর্ব-জার্মানির অর্থ নৈতিক অপকর্ষতা অভাবতই পূর্ব-জার্মানির জনসাধারণকে পশ্চিম-জার্মানিতে চলিয়া যাইবার অন্ত্রেরণা দান করিয়াছে। ইহা ভিন্ন নাংশি জার্মানির প্রাধান্ত লাভের কাল হইতে वालिन भएत-সংক্ৰান্ত সমভা क्षिडिनिनं ७ क्षिडिनिक्स्थर खिंड कार्यान्स्पर त्य प्रगात रुष्टि হইয়াছিল ভাগাও পূৰ্ব-ছাৰ্মানির সোভিয়েত নিয়ন্ত্ৰিত দামাবাদী শাদনবাবস্থার প্রতি বছলোকের স্বাভাবিক অসমুস্ট ও বিষেধের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এজন্ত বলিন শ্ববের পশ্চিমাংশে পূর্ব-জার্মানি হইতে অনেকেই চলিয়া আ। সিতে লাগিলে র শিয়া এক কঠোর নীতি অন্তদরে করিতে লাগিল। যতে চউক, অবংশগে ্প', ভাষতে বালিয়া বালিনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ শহর বলিয়া ঘোর-ং ক বৈধ্ব প্রস্থাব প্রহণ ক বৈদ। কিন্ত এই প্রস্থাব পশ্চিমী-व हेरालंड विकर्त श्रद्धाराणा रहेल् वा, ३३१० बाराज সেংকিলেড প্ৰকাৰ ्य - व्यक्तिशी दावेगररीत विका पूनदात श्रम व करिरलन (य. स्मान्धिय व वेविमून প্র প্রিনের শ্লন্তবে স্থাস্তি নিজ স্থিতিই আব বাহিত্রন নাঃ পর্ব-বার্লিনকে

প্র-জ মানির সহিত সংযুক্ত করা হইবে। কিন্তু স্মতা বালিন শহরকে একটি আধীন, নিবপেক শতর তিমারে ফ্পেন করাই সেভিয়েত রাশিয়ার নিকট অধিকতর গ্রহণ-হে'পা এই কথাও ত'তভ্ জালাই'লেন। এবিষয় লইবা প্রবংদর উভয়পক্ষের মন্থিগণের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিল। কিন্তু পশ্চিমী-পশ্চিমী-রাইবর্গের র'ইবর্গ পশ্চিম-বালিনের শাসন অথবা নিরাপতা ব্যবস্থা পূর্বংই Ballets 12 - and রাখিতে চ'হিলে এই স্মন্তার কোন স্মাধান সম্ভব হইৰ না। যাতা হউক, দোভিয়েত বাশিয়া ও মাকিন যুক্তবাষ্ট্রে রাইনায়কদের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলেভনা এবং পূর্ব-পশ্চিমী বাট্টের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইরের অবদানকল্পে পৃথিবীর নিরপেক রাষ্ট্রর্গের মধ্যস্তায় শেষ পর্যস্ত ১৯৬০ জীপ্তাব্দে পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের শিং সংখ্যান বাইনায়কদের মধ্যে এক শার্ষ সংখ্যানের বাবস্থা ইইল। কিন্তু -U-2 ग5ना ইহার অবাবহিত পূর্বে মার্কিন বিমান 1'-2 দামবিক বিষয়ে শিং সংখ্যানের ব্যর্থতা ওক্তবুপূর্ণ স্থানস্মৃতের ফটো লইবার উদ্দেখে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশ করিলে রুশ সরকারের আদেশে উহাকে ভূপাতিত করা হউল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে উত্তেজনার সৃষ্টি চইয়াছিল প্রধানত উতার অভাই শীর্ষ ন্তেখননে কোন সিকাত্তী গ্ৰহণ করা সম্ভব হইল না। শীর্ঘ দমেলন ক্রণ্ডভের U-2 ই'ভা লড়াই প্রকৃত ঘটনা-সংক্রান্ত সাক্রমণাত্তক বভুভার পরই ভাঙ্গিয়া গেল। ্রন্ধ পরিণত হইবার কলে, বার্লিন খ্যন্তা বা জার্মানির সম্প্রা পূর্ববংই রহিয়া গেল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে দোভিয়েত বালিয়া কর্তৃক পর্ব জার্মানির অধিবাসীদের পশ্চিম-জার্মানিতে যাওয়া নিধিস্ক করিয়া দিবার কলে সামরিকভাবে পৃথিনীব শান্তি বাংহত চইবার উপ্রুম হইরাছিল। ১৯৬১ আন্তাজের দেপ্টেম্বর মাদে নিরপেক রাষ্ট্রর্গের রাষ্ট্রায়ক্তদের এক শর্ষ সংখ্যানন অস্ত্রিভি হইল। পূর্ব ও পশ্চিমী-রাইবর্গের মধ্যে মতানৈকা হেতু পৃথিবীর শাস্তি ব্যাহত হইবার যে সভাবনা দেখা দিয়াছিল উচা দূর কবিবার উদ্দেশ্যে নিরপেক শীর্ষ সম্মেলন প্র ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গের মধ্যে পুনরায় শীর্ষ দক্ষেশনে সমবেত ( (मरण्डेचत्, ১৯৬১ ) ত ওয়া প্রয়োজন-নিরপেক রাষ্ট্রনেতাগণ এই দিশ্বাস্থে উপনীত তইবেন। ইহা ভিন্ন নিরপেক বার্য সন্মেলনে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সোভিন্নেত নেতা কুণ্ডভ্কে অবহিত করিবার এবং মাকিন প্রেসিডেণ্ট কেনেভির সহিত স্বাস্ত্রি আলে'চনায় যোগদানের জন্ত অন্তবোধ জানাইতে নেচক ও নক্ষা বালিয়ায় গিলাছিলেন। পক্ষপেরে ইন্দোনেশিয়ার প্রেদিভেন্ট স্কর্ণ ও মালির প্রেদিভেন্ট

মোতিকো কিইতে। কেনেভিকে কুশ্চভের দহিত সরাসরি আলোচনা করিছে অধুরোধ জানাইবার জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। নিরপেক ব ইন্দ্রের পথিবীর শান্তিরক্ষার নিমিত্ত এই চেঠার ফলে সাম্যিকভাবে যে যুদ্ধের ছায়া পৃথিবীকে আছের করিয়াছিল তাহা অপস্থত হইল। কুশ্চভ্ ও কেনেভি উভয়েই নীভিগভভাবে আণেবিক নিরপ্রাক্রণ, জার্মানির তথা বালিন সমস্তার শান্তিপর্ন উপায়ে সমাধান একং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তথাপি সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমা-রাইবর্গের পরন্ধার সন্দেহ ও অসহিক্তা এই ছই পক্ষের মধ্যে সৌহানামূলক দম্পেক স্থানের বিশ্ব স্বাই করিভেছিল। আণবিক বিক্ষোরন নিরোধ চুজি (Moscow Treaty) স্থাক্ষরের পরে কুশ্চভ্ ও কেনেভি উভয়েই যে আশ্বরিক-ভ বে শান্তিকামা ভাহা প্রমানিত হইয়াছিল। তথাপি আণবিক নির্ম্বাক্রণ ও জার্মানির ঐক্য প্রভৃতি সম্পক্ষে এখনও নানাপ্রকার প্রস্তাব ও পান্টা প্রস্থাব উপস্থাপিত হইডেছে।

মধ্য-প্রাচ্য (The Middle East): মধ্য-প্রাচ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ও উহার থনিজ তৈল-সম্পদ উহার রাজনৈতিক গুরুত্ব ও জটিশতা বৃদ্ধি করিয়াতে। এশিয়া, ইওয়োপ ও আফিকা মহাদেশের সংযোগন্ধন হিদাবে মধ্য-প্রাচ্যের সামরিক শুরুত্ব যেহন অপ্রাপ্র বছ অঞ্চন অপেকা অধিক, তেমনি পৃথিবীর থনিজ তৈল-সম্পদের মোট ৪২ শতাংশের न्धा-आरहात शक्य উৎপাদন কেন্দ্র হিদাবেও উহার প্রতি পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রদমূহের লোলুপতা অভাধিক। ভত্পরি প্রাচা ও পাশ্চারোর সংযোগপথ হিসাবে হুয়েজ থালের দামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব অপরিদীম। এই দক্ত কারতে বালিয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রদমূহ মধা-প্রাচ্যের দিকে চিরকাল স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু এই অঞ্জে ক্রমবর্ণমান জাতীয়ভাবোধ ও আবেব জাতির মধ্যে এক শৃহা ও পণ্ডিমী-রাইবর্গের প্রতি বিবেষভাব মধ্য-প্রাচোর রাজ-নৈতিক সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি কবিয়াছে। পশ্চিমী-রাষ্ট্ররের্গর ওপনিংবলিক অধিকারমৃত্র মধ্য-প্রাচোর দেশসমূহে বর্তমানে মধ্য-প্রাচ্যের রাজ-যে ভাত মতাবাদী আশ'- ম'ক'জেছা দেখা দিয়াছে ভাহার নৈতিক ছাটিল গ্ৰ অক্তম প্রকাশ ইওরোপীয় দেশসমূহের অর্থে গঠিত ব্যবস্থ 45.13日 প্রতিষ্ঠানের জাতীয়কবলের মধো পরিলফিত চইতেছে সংগ্রেপরি, মধ্-প্রচ্যুর অধিব শিবুলের দারিত্রা এবং আরব-ইড্লি বিবাদে পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গের ইম্বারেল-এর ইতনিদের পক্ষ দ্যর্থন এই অঞ্চলে দেভিয়েত প্রভাব বিস্তাবের স্থয়োগ স্থ কবিয়াছে। এই ভটিন পৰিশ্বিভিতে মধা-প্রাচ্যের বাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ভিন প্রকার প্রবাষ্ট্রীভির অন্তস্বন দেখিতে পাওয়া যায়: ইরাণ বা পারত এবং তুরস্কের প্রবাষ্ট্র সম্পর্কে পশ্চিমী-রাষ্ট্রপ্রীভি এবং পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটে ঘোগদানের মনোবৃত্তি ফুল্প্ট। পক্ষান্তরে মিশর এবং মিশরের নেতৃত্বে অপরাপর মধ্য-প্রাচ্যাক্রের चादव मिन श्रवं ६ পण्डियो-वाहेटकां हे हेट च उन्न थाकिया এक বিভিন্ন রাহের পররাই निद्रापक बायकां जिक गायिकां मी धदः बाजा रही । उन्हान नी जि সম্পর্কের পার্থকা অমুদরণে প্রয়াদ পাইতেছে। আবার আল্জিরিয়া এবং ইদানীং ইবাক প্রভৃতি অঞ্জে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি তীব্র ঘূণা ও শক্রতাও পরিলন্দিত হুইভেছে। এইভাবে বিভিন্ন নীতি ও পদা অকুদ্রণের অবশ্রস্তাবী ফল হিদাবে প্রধানত থনিক তৈলের উৎস হিসাবে মধা-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিশ্বিতি এক অতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

মিশর (Egypt): দ্বিভীয় বিশ্বযুদ্ধান্তর যুগের মিশরীয় ইভিহাদে ১৯৫২ ইছান্থের ২৩শে জুলাই জেনারেল নগুইব কর্ণেল নাদের-এর নেতৃত্বে মিশরের রাজা ফারুক-এর বিক্তন্ধে এক বিপ্লব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিশরীয় দেনাবাহিনীর উপ্লেখন কর্মচারিবলের জাভীয়ভাবোধ এবং রাজা ফারুক-এর জনকল্যান-দাধনে উদাদীন্ত রাজনৈতিক বিপ্লবের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। নগুইব ও নাদের-এর সামরিক বিপ্লব জনদাধারণের সমর্থন লাভ করিলে ১৯৫৪ ইছান্থে নগুইবকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া গামাল আবহুল নাদের মিশরের শাসনক্ষমতা নিজহন্তে গ্রহণ করিলেন। মিশরীয়দের সর্বপ্রকার উন্লভিদাধন এবং গণভান্তিক পদ্বভিত্তে শাসনপরিচালনা করাই নাদের তাঁহার কর্মপদ্বার মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এদিক পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে কমিউনিন্ট্-বিরোধী আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠনে তৎপর হইয়া উঠিল। প্রথমে ইরাক ও তুরস্ক নিজ নিজ নিরাপতার জন্ম এক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইল (২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫), কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যের নিরাপতার স্বার্থসংলিই রাষ্ট্রবর্গের নিকট এই মৈত্রী-চুক্তি উন্মৃক্ত রখা হইলে বিটেন, পাকিস্তান ও ইরান এই চুক্তিতে যোগদান করিল। এই চুক্তিবাদাদ চুক্তি (Bagdad Paet or CENTO) নামে পরিচিত। মাক্তিন

্করে है এই চ্কিতে প্রভাকভাবে যেগদান না করিলেও ইংরে স্ভিত্ সাপ্রকার সংযোগ রক্ষা করিতে লাগিল। বাগদাদ চ্কির 🗆 🕫 टाक्ष्माम पुर्क । वर्खमान সম্পরে মিশবের হভাব হট ভীতির উল্লেক চট্লে এট সংম্বিক CENTO বাইজেটের সভাবা শঞ্জা তইতে আত্মবক্ষার উপায় ভিদাবে देख-यवामी-सिनवीश মিশরের নেতা নাদের বালিয়া, চেকেংলোভাকিয়া প্রভৃতি ম্ৰোম লিয়া ক্ষিউনিস্ট্ দেশ হইতে প্রস্থাপ সামবিক সাজ-সংক্ষ একদিকে নাসের মিশরের আভাস্করীণ উন্নয়নের উদ্দেশে অসভয়ান ज्य कदित्वम । বাধ নির্মাণের জন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আলাপ-অস্ওয়াৰ বাঁধে ৰিমাণে वारताहना हालाहर हिल्लन। किन्नु मार्किन महकार . ३१७ ম'কিন সাজালোর শ্রীষ্টাম্বের জুলাই মাসে আকেম্মিকভাবে দেই অপ্রতিমা व्यामा चन्न বন্ধ করিয়া দিলে নামেৎ স্তয়েল ক্যানাল কোম্পানিতে Nuez Canal Company) ব্রিটেন ও ফ্রান্সের য'বতীয় অংশ বাছেয়াপ্র করিয়া উহার জাতীয়করণ করিলেন। বিটেন ও ক্রানের প্রে সুয়েজ কানোল এই বিরাট ক্ষতি ছাকার করা সহজ ছিল না। খড । । ই কোম্পানির এই তুই দেশের সরকার সামরিক শক্তিবলৈ সুয়েজ বালের উপর জাতীয়করণ ফরাসী সরকার্ত্যকে সাহাযাদান কবিতে আঁকত হইল। মাকিন প্রেমিডেউ আইদেনহা ওয়ার ইক্-ফরাসী সরকারের সামরিক উপায়ে ক্রেজ ক্যানার কেলে নির ব্যাপারটি স্মাধানের বিরোধিত। করিলেন। কিন্তু ভালতে কোন ফল হইল না। ইঞ্ফবাসী ও ইস্বায়েলী সৈৱ মশর হল্প-করাদী-ইদরায়েলী আক্রমণ चाक्रमन कविल। किन्न मार्किन मुक्तदार्थेत ८५ होत्र हे छेना छेटा छ ক্তাশন্ধ-এর মাধ্যমে ইজ-করাদী সরকারকে মুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেওয়া হল। ত ज्ञानित मम १ पृथिवीयाभी है - कदानी मनावाहिनीय एउड ইউনাইটেড আশন্স আক্রমণের বিক্তে যে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চাবিত হইয়াভল ও ক্ষমততের চাপা— ভাহার প্রভাবও ইঙ্গ-ফরাশী সরকারের পক্ষে এড়ান সম্ভব ংইল যন্ধ বিরতি না। বাধা হইয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধবিধ্তি চুক্তি স্থাক্ষর করিল। এই অদাফল্য যেমন ব্রিটিশ ও ফরাদী কৃটনৈতিক নিবু'দ্বিতার পরিচায়ক, তেমনি শান্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহা এই তুই রাষ্ট্রের মর্যাদার পরিপন্ধী ছিল। পক্ষান্তরে নাদের-এর আন্তর্জাতিক মর্যাদা এবং মিশরীয়দের জাতীয় জীবনের ঐক্য:বত্ল পরিমাণে বৃদ্ধি প'ইর'ছিল, এই ঘটনার প্রভাক্ষ কল অবং জ'তীয়ভাবোধ बाहा बा शेरकारतथ - दृष्टि अल Uni ed Arab Republic-अत श्राप्ता - পरित्रिक्ट হয়। শুরু ভাতাই নতে ত্রিটেন এক চরম বিপ্রয়ের প্রও 312 মিশবের মৃতিত পুনর্যে স্থাব স্থাপ্নে বাধ্য ওল্যাভ্রে। বর্তমানে অসপ্রয়ান বীধ निर्देश अवर व्याक्तिकोन हेन्नप्रमान जाग भिन्द न निर्देश प्रतिप्री-दाहिदर्ग अवर আওজাতিক অৰ্থ দংসা (International Monetary Fund) হইতে অৰ্থন হায়া लाक कदिरहरक, ১৯৬১ ओशस्यव फाल्डेयर मारम्ब (मर्ट्य िविद्यात विश्वव শিবিষায় এক সামরিক বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। ইছা সাম্য্রিকভাবে ( (河、)智(, 5235 ) United Arab Republic-এর শক্তি ও প্রাধান কতক পরিমাণে ক্র করিয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯৬২ খ্রীপ্রান্তর অপর এক আভাস্তরীণ বিপ্লবের ফলে সিরিয়ায় যে নতন সরকার গঠিত হইয়াছিল দেই সরকার সংযুক্ত আরব লীগ-এ যোগদানের দিকান্ত গ্রহণ করিলে সংযুক্ত আরব লীগ পুনরায় একাবক ও শক্তিশালী इहेबा छेठिबाटा

ইরাণ বা পারশ্র (Iran or Persia): বিভার বিষয়ুর্নোতর কালে ইরাণীয় সরকারের মর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও সমস্তাই ছিল ইবাণীয় থনিজ তৈলসম্পদের উপর विष्माग्न विष्काद्वत विद्नान माधन। हेवानीग्न मत्काद्वत वाक्य व्याद्यत छेरम-हे ছিল থনিজ তৈল। অথচ এই মৃন্যবান সম্পদের উৎপাদন-কার্য মার্কিন ও ইওরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। স্বভাবতই इत् नीयरणत क्रमवर्थमान জাতীয়তাবোধ—তৈল<sup>-</sup> ই্রাণীয়দের মনে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির অন্তত্য প্রকাশ হিদাবে मन्नारक रेक्टबनिक এই ছাতীয় मुल्लाहरू रेवहम्बिक अधिकात-मुक्त कविनात ६५ है। ्माधनम् कविवाव C5%1 শুকু হইল। দোভিয়েত ইউনিয়নও ইরাণের খনিজ তৈলের অংশ লাভের উদ্দেশ্যে ইবাণীয় সরকারের সহিত একটি তৈল-চ্কি (Oil Agreement) হক্ষেরের প্রস্তাব করিল। কিন্তু এই প্রস্তাব ইরাণীয় জাতীয় সভা 'মজ লিপ'-কন্তক লভাখোত হইল। কিন্তু ইবাণীয়দের বৈদেশিক শোষণ বোৰ করিবার দংকল্প ভব প্রস্তাবিত কল-ইবানীয় তৈল- চ্জি প্রত্যাথানেই পরিল্ফিত হইল না, এলংলো-हैवानाय रेडन दकान्यानिय (Anglo-Iranian Oil Company = AIOC) বিকল্পেও মানোলন ত্রক কইল। AIUC-এর অর্থ নৈতিক প্রতিপ্রির সঙ্গে সঙ্গে রাজ-নৈতিক প্রতিপত্তিও যে যথেষ্ট ছিল, তাহা বলাই বাজনা। প্রভরাং রাজনৈতিক এবং ব্দ নৈতিক উভয় দিক দিয়াই ইরাণীয়দের পক্ষে AIOC-এর বিলোপসংঘন প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেক টন থনিজ তৈলের জন্ত AIOC ইরাণীয় সরকারকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিত। সেই সময়ে থনিজ তৈল মাত্রেরই মূলা বৃদ্ধি পাইলে ইরাণীয় সরকার AIOC-র সহিত আলাপ-বালোচনার পর প্রতি টন তৈলের উপর প্রাণা রাজস্বের

্যাংগো ইরাণীর
ক্রাণীনর
তিল কোম্পানির
ক্রাণীনরকর

ব্যাপার অত্যন্ত জটিন হইয়া উঠিন। জাতীয়তাবোধে উজ্জ ইরাণীয়গণ মোদাদেককে তাহাদের প্রকৃত নেতা বলিয়া প্রহণ করিন। ১৯৫১ প্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মানে মোদাদেক ইরাণের প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করিলেন। তাঁহার নেভূতে ইরাণীয় মজ্লিস্ AIOC-র জাতীয়করণ করিলেন এবং একটি জাতীয় তৈক কোন্পানি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ব্যাপার লইয়া স্বভাবতই ব্রিটেনের সহিত ইরাণীয় সরকাবের বিরোধিতার স্পষ্ট হইল। ব্রিটেন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে ইরাণীয় সরকাব কর্তৃক AIOC-র জাতীয়করণের বৈধতার প্রশ্ন উন্ধাপন করিল, কিন্তু তাহাতে ইরাণীয় সরকাবের সংকল্পের কোন পরিবর্তন হইল না। ইরাণীয় সরকার AIOC-র যাবতীয় কার্থানা দখল করিবেন বলিয়া AIOC-র কর্মকর্তাদের জানাইলেন। ব্রিটেন ইরানীয় সরকারকে বাধাদান করিবার কথা বিবেচনা করিতে লাগিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলপ্রয়োগের বিরোধিতা করিলে এবং বলপ্রয়োগের

ইঙ্গ-ইরাণীয় দল্পর্কে

ফলে ইবাণ সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে চলিয়া যাইবার সম্ভাবন:
ভিজ্ঞতার স্টি

আছে, একথা ব্রিটেনকে বুঝাইয়া বলিলে শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগ

ভারা AIOC-র জাতীয়করণে বাধা দান করা হইল না। বাধ্য হইয় AIOC-র কর্তৃপক্ষ তৈল-থনির প্রধান কেন্দ্র আবাদান তাাগ করিয়া গেলেন (অক্টোবর, ১৯৫১)। এই সময় হইতে ইঙ্গ-ইরাণীয় সম্পর্ক অভ্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি, এই তুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিল্ল হইল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাট্ট ইরাণে মার্কাতে গোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি না পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ইরাণকে প্রচুর পরিমাণে অর্থপাহায়্য দান করিতে লাগিল (১৯৫২)। ইহা ভিন্ন বিটেনকেন্দ্র প্রাণ্ডের অর্থপার আনাহায় তিল কোম্পানির জাভীয়করণের জন্ত কভিপ্রণ আনায়ের দানি ভাগে করিতে অমুরোধ আনাইল। বলা বাহলা, দেশভিয়েত রালিয়ার সীমান্তরভাই

দেশ ইরাবে সোভিয়েত রাশিয়ার কোনপ্রকার প্রভাব বা স্বার্থ মাহাতে বুলি না পাইতে পারে দেইজগুই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র উপবি-উক্ত নীতি মাকিন দাহাযা-অন্তদরণ করিতে লাগিল। কিন্ত ইরাণীয় স্বকারের পক্ষে সহায়তা ভৈল উত্তোলন ও পরিশ্রবণের কান্ত পরিচালনা করা সহজ হইল না। ফলে, ভৈল উৎপাদনের পরিমাণ ঘেমন হ্রাস পাইতে লাগিল তেমনি দেশের আর্থিক অবস্থারও অবনতি দেখা দিল। এমতাবস্থায় ইবাংশ এক ইয়াণে সামরিক বিপ্লব मामविक विश्वव मर्विछ इटेल एकनाद्वल काइकी ख्रानमञ्जी হইলেন। মোদাদেককে কারাক্ত্ব করা হইল। নবগঠিত ইরাণীয় সরকার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে মার্কিন সরকার ৪৫ মিলিলে ডলাব অর্থসাহায় দান করিলেন এবং তৈলখনির কাজ পূর্ণমাত্রায় চালাইবার জন্ম বিশেষজ্ঞ ও কারিগর ইরাবে প্রের্ব করিলেন। ইরাণীয় তৈল বিক্রয় সম্পর্কে ইঙ্গ-भाकिन-क्वाभी- अलमाबादम्य मास्य आनाभ-आत्नाहनाच भव २० वरमद्वत अन्त हेवानीय সরকারের সহিত এক তৈল চুক্তি (Oil Agreement)

পশ্চিমী-রাপ্তবর্গের वाजि मोशामाम्बक নীতি অনুসরণ-ইজ-ফরাগী-মাজিন-अलमाब—डिन विक्य-সংস্থা গঠন

ইরাপের সভিত বিক্রম-

প্রতিক্রিয়া দেখা

সংস্থার জৈল-চুক্তি

সাক্ষরিত হইল (১৯৫৪)। এই চুক্তি ২৫ বৎসরের পর পাঁচ বংশর করিয়া আরও ভিন দফায় ১৫ বংশর কাল চালু পাকিবে একথাও স্থির হটল। ইতার শর্ভান্তপারে AIOC-কে অগাং ব্রিটিশ বণিকদের ২৫ মিলিয়ন পাউত্ত ক্তিপুরণ দানে গুরাণায় भवकाव मध्य हरेतन। हेवालव बाडीय टेडन काम्मानिव উৎপদ্ধ তৈল বিটিশ, মার্কিন, ফরামী ও ওলনাজদের গ্রহা গঠিত একটি বিক্রয়-সংস্থা কর্তৃক প্রিবীর বিভিন্নাংশে বিক্রয়ের বাবস্থা করা হত্স। এই ভৈল হইতে লব মোট লাভের ৫০ শভাংশ ইরাণীয় ভৈল কোপানি এবং অপর ৫০ শতাংশ বিক্রয় সংস্থার সদক্তগণ পাইবে चित्र एटेन। এই छाद्य हेत्रारम भन्तिमी-बाहुनर्सात विकास स्थ দিয়াছিল ভাহা কভকটা হ্রাপ পাইল। ১৯৫৫ আইংলে ইবানের বাগবাদ চুক্তির সদত্তভুক্তি ইহার প্রমাণস্কপ বলা ঘটেতে পারে। ৰাগদাদ চুক্তি বৰ্তমানে Central Treaty Organisation

हेडार्यं वाश्रवान চুদ্দিলে (বৰ্তমান CENTO) (RISER

(CENTO) নামে পরিচিত। ইর্টার স্বকারের পভিনী এक वा व शेरकारहेद श्रीक चन्नुवान ( ) २००२ खेशेरखद हटानाय-

সাকিন **ब्रह्म** সাম্ভৱকান্ত্ৰক চুক্তি বাক্ৰে প্ৰিপুট চট্যা উঠিয়াছ। কমিউনিস্ট্ দেশ বাশিয়ার প্রতি ইবাণের ডিবাচরিত তীতিও ইবাণীয় পরবাট্ট সম্পর্ক এবং আভান্তরীপ নীতিতে স্পাই হইয়া উঠিয়াছে। কমিউনিস্ট্পৃষ্টী 'টুছে পার্টি' (Tudeh Party)-কে অবৈধ বোষণা করিবার মধ্যেও ইরাণের কমিউনিজম্ বিরোধিতা

পরিলক্ষিত হয়।

প্যালেন্টাইন সমস্তা (Palestine Problem): বিভীয় বিশ্বধূদ্ধের পূর্বে বিটিশ সরকারের চেটায় আরব-ইছদি সমস্তা সমাধানের দিকে কতক অগ্রসর তইয়াছিল এবং বংসরে মোট দশ হাজাবের বেশি ইছদি পালেন্টাইনে প্রবেশ করিবে না এই শর্ভও গৃহীত হইয়াছিল (২০৫ পৃষ্ঠা দ্রন্তবা)। কিন্তু বিভীয় বিশ্ববৃদ্ধ শুরু হইলে আরব-ইছদি সমস্তার কোন স্বায়ী সমাধান সম্ভব হইল না। এনিকে আরব

বিভীয় বিসমুদ্ধোন্তর মুগে আরব-ইছদি সমস্তার জটিলতা জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির দক্ষে পদে পালেন্টাইনের ইন্ডিদের মধ্যে দংগ্রামশীলভাও বৃদ্ধি পাইয়াহিল। ফলে, এই ত্রই বিবদমান জাতির পরশার সম্পর্ক ক্রমেই ভিক্তত্তর হইয়া উঠিতে লাগিল। আরব-ইন্ডিদি সমস্থাও দেজন্য জটিলতর হইয়া পভিন। আরব

বিত্তীয় বিশ্বযুক্ষাত্তর কালে ইওরোপে বাশুহীন ইছদিদের ্এক বিরাট সংখ্যা পালেন্টাইনে আশ্রম লাভের জন্ম বাগ্র হইয়া উঠিল। এমতাবন্ধায় এক ইন্ধ-মার্কিন কমিটি (Anglo-American (committee) আরব-ইছদি সমস্থার সমাধানের উপায় নির্দেশের জন্ম নিযুক্ত হইল। এই কমিটি ১৯৪৬ প্রীষ্টাব্দের গ্রপ্রিল মানে তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিল। এই রিপোর্ট-এর স্থপারিশের প্রধান কথা-ইছিল প্যালেন্টাইনকে আরব ও ইছদিদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া। আরবদিগকে

ইছদিদের উপর বা ইছদিগণকে আরবদের উপর কোনপ্রকার কামিট'র হণারিশ ভাতি বাধর্মের লোকের স্বার্থ কোনভাবে বিনাশ করা হইবে না

এবং ইউনাইটেড ন্থাশন্দ-এর তবাবধানে আরব-ইত্দি বিবাদ-বিদংবাদের মীমাংসার প্রাবিধি পালেন নাইন ম্যাত্তেট হিসাবেই পরিচালিত হইবে—এই সকল স্থপারিশ ইশ্বনাকিন কমিটির বিপোর্টে করা হইমাছিল। এই বিপোর্টে ১৯৬৮ জীটানে বিটিশ স্বকার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 'বেভপতে' (White Paper) আরব-ইত্দি স্মন্ত্রার স্মাধ'নের যে নীজি বিশ্লেষ চইমাছিল তাহা বতল পরিমাণে পরিবর্তন ক্রিয়া ইত্দিদের পক্ষে পক্ষপ'ভিত্ব করা হইহাছে, এই কারণে আরবদের মধ্যে

দাকণ বিক্ষোভ দেখা দিল। ভাছারা ব্রিটিশ ম্যাভেট্-এর অবসনে এবং প্যালেন্টাইন হইতে ত্রিটিশ দেনাবাহিনী অপসারণ দাবি করিল , এমভাবস্থায় (२) 'इक्र-माकिम ইল-মার্কিন সরকার উচ্চতর পর্যায়ের একটি বিতীয় ইল্প-মার্কিন কমিশনের' কুপারিশ ক্মিশন (Anglo-American (commission) নিযুক্ত कविरान। এই कमिनन भारत्रिक्षाहित देहिष । आवत अवन नहेया अविष्ठि যুক্তবাধীয় শাসনবাবস্থা স্থাপনের এবং ইগুনি ও আরব অঞ্চলকে সায়তশাসনের व्यक्षिकावमार्त्रव क्रुशांत्रिम कविन । हेहा जित्र भारति छ।हेरत हेडमिरमव अर्तन व्यावस-ইएमिएनव मम्बित छेलव निर्वदनील इटेर्स, এই नौडि खरण्यत स्वलातिस किर्तिन। এই সকল স্থারিশ কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে গ্রিটিশ স্বকার পালেন্টাইনের আরব ও ইছদিদের প্রতিনিধিবর্গের এক সংমালন লগুন শহরে আহ্বান করিলেন। কিন্তু এদিকে অসংখ্য ইতুদি গোপনে লগুন কন্ফারেল-এর পালেদ্যাইনে প্রবেশ করিতে লাগিন। ব্রিটিশ দরকার ব্ৰাফলা এমতাবস্থায় ১৯৪৬ খ্রীষ্টান্দের ১১ই আগটের পর যে সকল ইতদি প্যালেন্টাইনে উপস্থিত হইখাছিল তাহাদিগকে সাম্যিকভাবে সাইপ্রাস স্বীপে স্থানাম্ভবিত করিতে চাহিলে ইত্দিগুল ( Zionists ) উহার তীব্র বিরোধিতা শুকু কবিল। আরবগণ পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ সৈল্পের অপসারণ ও ব্রিটিশ মাতেই-এব অবসান দাবি করিতেছিল। এমতাবস্থায় আরব বা ইগুদি কোন দল্ট লওন কন্ফারেন্স-এ যোগদান করিল না। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার रेहिनि-बात्र अलाक ইত্দি এবং আৰব উভয় পক্ষেরই সমর্থন হারাংলে ইত্দি সম্বাস-সংঘৰ বাদিগণ প্যালেন্টাইনে কর্মবন্ত ব্রিটিশ কর্মচারীদিগকে অপহরন করিয়া নইখা যাইতে লাগিল। ইহা ভিন্ন ইন্দি-আরব সংঘর্ষের কলে প্যালেন্টাইনে এক অন্তর্ভন্তর স্টি হইল। ইছদি-আর্ব সমস্তার কোন সমাধান করিতে অসমধ বিটিশ সরকার ইউনাইটেড তাশন্দ-এর নিকট এবিবরে শীমাংসার জন্ত আবেদন জ নাইলেন। ইউনাইটেড আশন্স কৰ্তৃক নিযুক্ত এক বিশেষ কমিটি (Special Committee ) পार्टन्छ। हेटन উপश्विष्ठ १ हेग्रा हेड्नि-आवर्य मम्खाद अक्रुप छेपनिक कतिवाद ८५ हो। कृतिरान्म। এই क्यिनिय मम्खनरार्गय मान जातानीय अजिनियित ছিলেন। কমিটির অধিকাংশ সদত্তই প্যানেন্টাইনের ব্যবক্তেল-ই একম ম পথা বলিয়া ছ ন ইলেন। ভারত ও অপর কয়েনট দেশের সদস্তগ্র— ইতার সংখ্যালং ভিলেন — ভাষ্টেরের স্তাপ বিশ ভিল্ পার্টেন্স ইনে আরের ও ইচনি অফ্রের রক্ষী গুড়া ই লয়ন

করা। : ২6 ৭ ঐটোকের ২ মশে নভেছর ই উনপ্টটেড ক্রাশন্স্ সংখ্যগরিষ্ঠ দলের স্থপাবিশ अक्रुयात्री भारतके हेमरक चांद्रद ६ है। मि दाख्ये जाग कविवाद গণেরেইটেন সিদান্ত গ্ৰহণ করিল। কিন্তু তথনকার পরিস্থিতিতে *বল্*প্রয়োগ ন্য ব্যক্তাদের স্থাপ বিশ ভিন্ন এই দিশ্বান্ত কাৰ্যক্ষী কবিবার কোন ম্যাননা ছিল না कार्य हेर्डि वा चार्यम्ब करहे এই मिकासाम्माद्व भाग्तमहोहेराव नायाक्रम সম্মত ছিল না। অবস্থা ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ এটাবের ১৫ই মে ভারিথ হইতে প্যালেন্টাইনের উপর মাতেট ভাগে কবিবেন वित्रा घाषना कवित्तन . हे जिमसा मार्किन गुक्तर है हे जैनाह-ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তক টেড তাশন্স-এর মাধ্যমে প্যালেন্টাইন সমজার মীমাংদার উপায় भारतहोशन माग्रहे युँ झिएड शिया जक्रडकार्य इट्टेलन। ১৯৪৮ बीटोस्सर ১৪ই মে গোগের সংকল্প ভারিথে ত্রিটিশ সরকার পালেটাইনের মাণ্ডেট্-এর অবসান ঘটাইয়া ত্রিটিশ নৈক্ত অপদারণ করিলেন। দক্ষে সঙ্গে ইতদি বা জিওনিস্ট (Zionist) ्र कुवर्त् हेम्बार्स्करक अकृष्टि शाबीन बाहे दिल्या (पायना कवित्नन । अहे बारहेद দীমা ইউনাইটেড লাশন্স কর্তৃক নিঘুক্ত কমিটির স্থণারিশে যে রাজাংশ ইল্লি অঞ্চলা-ধীন রাখিবার কথা বলা হইয়াছিল ঠিক দেই অঞল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার কর্তক বিস্তৃত হইল। ইস্বায়েল স্বাধীন বাই বলিয়া ঘোষিত হইবার শাংলেই।ইন ত্যাগ ক্ষেক ঘণ্টার মধোই মার্কিন প্রেনিডেণ্ট ট্রমান উহাকে স্বীকৃতি ( 183 CN, 1896 )-ইসরাযেল-এর দান কবিলেন। ক্রমে দোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অপরাপর न्याधीनका (वांवर्गा वाष्ट्रे हेम्बायम बाष्ट्रेरक योकाव कविया नहेल भारतकीहेन छहे আংশে বিভক্ত হইয়া গেল। মধ্য-প্রাচ্যের বাইবর্গের মধ্যে পশ্চিমী-বাইবর্গের অফুগভ মিজ দেশ বুরস্ক ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার কবিয়া লইলে, ইরাণ প্রথমে ইহার ঘোর বিরোধী ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আফুষ্ঠানিকভাবে না হইলেও माकिन गुरुवाहे अ অস্তুত কাৰ্যকবিভাবে ইস্বায়েল রাইকে সীকৃতি দান কবিল।\* আপরাপর রাগ্রার্গর আরব রাষ্ট্রবর্গ অবক্ত ইস্থায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিল না, উপরস্ক ইনৰাখেল বাপ্তক পালে ইনে দৈল প্রেরণ করিলা এক দাকুণ অমুছ দ্বের সুর শীকৃতি লান করিল। কিন্ত এই মৃত্যু আরব রাষ্ট্রগ ক্রমেই পরাজিত হইতে লংগিল। অবশেষে

এই মুক্তের বিবল্ডি চুক্তি স্বাক্ষরিত চইলে (১৯৪৯) প্যালেগাইনের প্রায় ভিন-

<sup>\*</sup>Vile, Lenczowski: The Middle East and the World Affairs, 245ff.

পাওরা যার।

চতুর্থাংশ ইস্বায়েল রাষ্ট্রের অন্তভু ক্ত হইল। মধ্য এবং প্র্বাংশ এবং গালা ভৃথও (Gaza strip) আরবদের অধিকারে বহিল।

ইসবায়েল বাষ্টের উৎপত্তি এবং উন্নয়নের পশ্চাতে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের আন্তরিক cbहे। উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড কাশনদ কর্তৃক প্যালেন্টাইনের বাবচ্ছেদের দিলান্ত मार्किन यक्तवारहेत ८ हंशवरे जुरोज रहेशाहिल। हेरा जिल्ल ३०८५ बीहोस्सत ১८ই प्म ভারিথে ইসরায়েলী নেতৃরুক্ ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা ইসরায়েল ও মার্কিন कवित्न मार्किन गुक्तवाहुँहे नर्वश्रथम উहारक चौकांव कतिया नहेंगा-যুক্তরাই छिल। हेरात भिद रहेटल भाकिन युक्ताह हेम्बारम् बाहेटक विभान পরিমাণ অর্থ সাহায্য দান কবিয়া এবং ১৯৫০ এটিান্সে ইসরায়েল ও মার্কিন युक्तराहेत मध्य Point Four Agreemet अन्नवाधी नानाधकात माहायामान করিয়া উহার উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে দিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে विषिन-देशम मन्नकं करायहे जिक रहेया डेडिएड बाटक। व्यवस्था देशम मजामवामी-দের হাত হইতে বক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে বহু ব্রিটিশ পরিবারকে প্যানেস্টাইন ত্যাগ क्रिएं इत्र। ১৯৪৮ बीहे त्यद या मार्म विधिन मार्टिक छार्ग व हे हिंग-विधिन সম্পর্কের ডিক্তভারই ফল বিশেষ। আরব ও ইসরায়েল রাষ্টের দীমা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংপার জন্ত নেগে। অঞ্চল আরবদের দিবার প্রস্তাব ব্রিটেন সমর্থন করিয়াছিল। ইতা ভিন্ন ইস্বায়েল-এব ইউনাইটেড साल्यन-এব স্দল্ভ কিব প্রস্থাব ইসরায়েল-বিটিল সম্পর্কে ত্রিটেনের ওদাসীক্ত প্রভৃতি ত্রিটেন-ইসগ্রায়েল সম্পর্কের 25 book 92 ভিক্তার পরিচায়ক। কিন্তু ১৯৫৬ ঐঠানে ইন্ধ-ফরামী সরকার যথন মিশর আক্রমণ করেন তথন ইস্রায়েল কড়ক ইঞ্চ-ফরাসী প্রকারকে সাহাযা দ নের মধ্যে ইসরায়েল-এর পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গের প্রক্তি পুনকজ্জীবিত অম্বর্গালের পরিচ্য

রাশিয়ার নিকট ১৯৪৯ শ্রীষ্টাম্বের কাল প্রার্থনা কবিয়া অক্তকার্য হইবার প্রার্থনি হুসরায়েল নিরপেক্ষ নীতিই অবস্থান কবিয়া চলিয়াচিল বাং, কল-ইসরায়েল সম্পর্ক কিন্তু কণ্লায়েত অক্তক্ষার্য হুইবার পর ইসরায়েল-এর পশ্চিমী, রাষ্ট্রপ্রের প্রতি অন্তর্গার অভাবত ই বৃদ্ধি পাইস্থাছে।

ইস্রায়েল ও আরের রাষ্ট্রাপ্র মধ্যে মুখ্নবিরণি চুকি ১২৭২। আফার -হুইলেও পুরুবাধী দীগাকাল স্বিয়া ইড্লি-আরের সংঘ্যা চলিয়া আনাণ্ডে প্রশ্বর পর শর রাষ্ট্রদীমা লভ্যন বা রাষ্ট্রদীমায় হানা দেওয়া ইছদি-আরব সম্পর্কের এক
অপরিহার্য নীতিতে পরিণত হইয়াছে। আরব রাষ্ট্রর্গ ইস্রায়েল
রাষ্ট্রের অন্তিমে এযাবং স্বীকার করেন নাই। কলে, ইছদিআরব ঘন্সের সাময়িক বিবতি ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে, এই তুই জাতির মধ্যে
শান্তিস্থাপন অদ্বপরাহত বলিয়া মনে হয়।

তুরক (Turkey): দিতীয় বিষয়দ্ধের কালে তুরক্ব পশ্চিমী বাষ্ট্রবর্গের সহিত ुंचिन्ने यागायाम दक्ना कवित्रा छलित्राहिल। ১৯৪১ औष्टारम जुनुष प्रार्किन যুক্তরাষ্ট্রেন কট হইতে lend-lease নীতি অনুসারে বহু অর্থ সাহাযা লাভ করিয়া विछीय विश्वयुष्कत करन रच अर्थ नৈ छिक छुत्रवन्ना दिशा निया हिन १ किमी बाहेबर इ তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। মিত্রপক্ষ তাহাদের সাহায্যার্থে প্রতি অধুর্ভ বুরুদ তুরস্বকে যুদ্ধে নামাইবার জন্ম চাপ দিতে থাকিলে ১৯৫৫ প্রীষ্টাব্দের কেব্রুয়ারি মানে তুরস্ক জার্মানির বিকলে যুদ্ধ ঘোষণা করে। Lenezowski-র মতে ইউনাইটেড তাশন্স্-এ স্থানলাভের আশায় তুরস্থ শের মুহুর্ভে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। যাহা হউক, তুরস্কের পররাষ্ট্র সম্পর্কের অক্ততম প্রধান নীভিই ছিল কৰ ভীতি এবং পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি আফুগতা। রাশিয়া कर्क्क वामकदाम ७ मानारमिन - अत्र यथा मित्रा व्यवास्वाद ক্লশ-ভূকী বিষেধ ষাতায়াতের দাবি তুরম্বের ভয়ের কারণ ছিল। ইহা ভিন্ন ১৯৩৯-৪০ এটাৰে বাশিয়া ফিনল্যাও আক্রমণ করিলে ফ্রান্স তুরস্কের বিমানঘাঁটি হইতে বাশিয়াব বাকু অঞ্চলে বোমা নিক্ষেপের জন্ম তুরস্তের অনুমতিলাভ করিয়াছিল এই তথা ব্যাশ্যার নিকট অবিদিত ছিল না। ফলে, কশ-তুকী সম্পর্কের ডিক্ততা বৃদ্ধি পাইয়া-ভিল। বালিয়ার প্রতাক শক্রতার আশহায় ১৯৪৫ শ্রীষ্টাম্বের জানুয়ারি মাসে তরস্ক সরকার বোসকরাস ও দার্গানেলিজ্ জলপথ বাশিয়ার জাহাজ চলাচলের জন্ত উন্মক করা হইলেও গশ-তৃকী সম্পর্কের কোন উন্নতি ঘটিল না। ঐ जुताकत फेल्ब वरभवहे वालिया ১२२६ बोहोट्स चाकदिल क्स-लुकी विद्यो हिन्दि कुल मार्थि পরিবর্তন দাবি করিল। এই পরিবর্তনের শতাদির মধ্যে রাশিয়া কার্দ, আদাতান নামক খানবয়, বোস্করাস ও দার্দানেলিজের সন্নিকটে সাম্বিক भ ं कि निकालिंद अधिकांद, अकिति के कि ( Montreux Convention ) अदिवर्दन, র্লগেবিয়ার সলক্ষে পেনের রাজাসীয়া পরিবর্তন দাবি করিল, কিছ ত্রস্ক লাজিখার চাপু সার্ভ কাশ লাবিসমূহ মানিয়া লটাতে রাজী বটাল না , কালে, रण-इंटी मणते खाराष्ट्र डिक रहेशा डेरिन. ১३৪९ शहे"राष \$8- 18" FM (8) धारमधि - सम • इ हिळाडा अकाला गृह्य भदिनात क्हेबरड हेम लग दहेन। स्र विद्यालय प्रामका দেহ সমার মাকিন প্রেদিরছাত্ টু মানে উ'হার 'টুমানে ভর্তীন্' অন্তদারে দেভিয়েত অ ক্রমণের জীতি হইতে গ্রীণ ও তুরস্ককে রকার উদ্দেশ্যে মামবিক ও অপেত সংখ্যামানের নীতি গ্রহণ করিলেন, ১৯৫০ ঐথ্যের পশ্মিনী-রাষ্ট্রবর্গের প্রধানত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহাযাপুষ্ট তুরস্ক বে'ল-টি মান ভকট্নিৰ ফরাম ও দার্গনেলিক অঞ্চলে রাশিয়ার কোনপ্রকার অধিকার शैकांव कतिएए टांकी महर এই घाषना कदिल। क्न-जुकी लिक्कांव अलाक ফলম্বরপ-ই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুরম্বের মিত্ততা বৃদ্ধি পাইল। ভূষাগুর NATO, হুরক্তের NATO, ব্রালাদ চ্লি তথা CENTO-তে যোগদান CENTO Staffete ভুরস্থ ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রপের মিছেতার ঘেমন পরিচারক ভেমনি হোগদান কশ-তৃকী ভিক্ততার নির্দেশক। ১৯৬০ এটি কো ত্রম্বের প্রধান-মন্ত্রী মেতেরিদ গণভাত্মিক শাদনব্যবস্থাকে হৈর।চারে পরিণত করিভেছেন, এই ক বৰে সামন্ত্ৰিক কৰ্মচারী কেমাল গুৰুসেল তুরস্কে এক সামন্ত্ৰিক इदायात कास मतीन বিপ্লব সংঘটিত করেন। মেণ্ডেরিস ও তাঁহার সহক্ষীদের অনেককে বিপ্লব किष्क्रकांन भूर्व विज्ञार खानमा कि मिखि कदा हहेय है। जुडर खर বর্তমান দরকার পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি পূর্ব-অনুস্ত নীতির কোন পরিবর্তন সাধন করেন নাত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ব-নীতি অর্থাং রাশিয়ার বিক্ষতা ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্বের প্রতি মিত্রতা অপরিবর্তিতই বৃহিয়াছে।

ইরাক (Iraq) ঃ ১৯৩২ জীটামে সাধীনতা অর্জনের পর ধইতে ইরাকে एहें ि পরन्भव-विद्याधी मलाइ उथान পরিলক্ষিত হয়। এই डिडिम-विद्याशी छ ভুইয়ের একটি ত্রিটিশ সরকারের সহিত মিত্রতা বুগা কবিয়া বিটিশ-সমর্থক প্রস্পর-চলিবার পক্ষপাতী এবং অপরটি ছিল ব্রিটিশের সভিত মৈত্রীর विद्धाधी पन भन्तर्भ विद्याधी। এই मनामनि यथन ठनिए हिन स्मरे मगर्म स्वकृद বেকর সিদ্ধির দিনকি নামে ইরাকী সমর-অধিনায়ক বলপুর্বক ইয়াদিন-এল-সামরিক শক্তি क्रांति गीमनक्षण হাদিমীর মন্ত্রিসভাকে পদচাত করিয়া বেকর দিদকির স্বস্ধ হ অগত কর্ণ হিক্ষৎ ফুলেমানকে প্রধানমন্তি-পদে স্থাপন করিলেন (১৯৩৬)। বছতে, হিক্মং স্থলেমানের মন্ত্রিদভা বেক্র সিদ্কির সম্পূর্ণ নির্দেশ ধীন ছিল।

किन नेपुरे (८कद-धर रिकाम कम्या गरी गरश्य मान किन ८४वड शिवेन-विस् मी ভিলেন না বলিয়া এটিশ স্থকায় ভাগত নিদেশ্যান ট্রাকী স্বকারের স্থিত भियानांतक उठेवा क्यतक्षांन आधान निकृत विशतक निवालकात वातका कवितः ाहित्तम। यह छेत्मरक दिक्षिण मृदकाद त्यक्त कड़क खिल्किक भवकातरक मण নক্ষ প উত্ত ক্ষম দান কবিলেন, কিন্তু ইচারে অধাবনিত পরই বেকর আভভাগীর হচ্চে প্রাণ হারাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিক্মং প্রপেখানের মন্ত্রিভারেও পত্ন ঘটিল। शंशाद भद्र काचिन मानकाहे अभागमधी नियुक्त शहरतम । किन्न तक्दर-धद निष्ट्राय সেনাব'তিনী বলপুর্বক ইয়াদিন মন্ত্রিসভাকে পদচাত করিয়া এবং হিক্মৎ স্থলেমানের মন্ত্রিসভার উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া শ্বভাবতই ক্ষমতালোল্প डिकम् कालमास्मर হইখা উঠিগছিল। ধেনাবাহিনীর মধ্যে কয়েকজন শকিশালী প্রধানমন্তির নেভার চেষ্টার জামিল মাদফাই-এর খলে ফুরি-এস-দৈদ প্রধান-মলার পদে নিবৃক্ত হটলেন। ছবি-এব সৈদ ছিলেন ত্রিটিশ সরকারের প্রতি আক্ষিক মিত্রভাবাপর। এজন্ত অপর একদশ ভৃত্তি-এস দৈদকে পদাচ্ত बिहिट्नंब थिंड मिड-करिवाद (5ही एक कविन्। धमन नमप्र (১२०२) हैंदाकी ভাৰাপত্ৰ হুৱি-এন-दाला गाली এक यादित जुर्चहेनात्र आप शादाहरू हेवाकी एव দৈদ-এর মন্ত্রিক मध्या जिल्लि-विद्यारी भरताज्ञार वृक्ति भारेता। स्नामानि अ ইতালির বিটিশ-বিরোধী প্রচারকার্যও অবশ এছর কতক পরিমাণে দায়ী ছিল। यांका रखेक, शांकोत नायांनक शृक्ष विशेष केमन मिरशाम्य पादांक्य कदितन। स्त्रि-अम-रेमम अधानमञ्जलाम जामीन दश्तिन। अ दश्मद्र विरोध विष्युक एक इरेटन दिष्ठिम । इंदाकी नवकारवव भिट्टा हुकि ग्लासमारव स्टि-अन्-रेमम कार्यानिव সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিল্ল করিলেন। কিন্তু পরবংশরই গাজার মূতা—বিতীয় ( ১৯৪० ) द्रिष चालि नार्य करेनक विविध-विद्राधी कमस्त्र । ফৈদলের সিংহাদৰ ইতাকের প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধের গাঁ ভ ব্যাপারে কভকটা নিরপেক নীতি অভ্নবন করিয়া চলিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে चक-मिक्किन्दर्शित इटल बिटिंग्सिक भवाष्ट्रम हेवाकीरान्य मरधा অধিকত্র ব্রিটশ বিষেধের সৃষ্টি করিল। কিন্তু ইরাকী রাজ-हे बाक वामी (न इ ব্রিটিশ বিছেব নীতিক্ষেত্রের চরম অব্যবস্থা এবং ইক্লাকীদের অব্যবস্থিতিচিত্তওার ফলে রসিদ আলি পদ্চাত হইলেন। কিন্তু তিনি দামরিক সহায়তার পুনরায় বলপূর্বক প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রদিদ আলি ব্রিটেন ও ইরাকের মধ্যে

আক্ষরিত থৈত্রী-চ্জির শতানি মানিয়া চলিবেন, একথা বলা সুরেও বিটেন রাসিন অ'লিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে সরাইতে দৃত্যংকল্প করিল। ইছ-ইব'কী চুলিব # " 'গুলায়ী ব্রিটেন এক দল দৈল বদরা নামক স্থানে আনিয়া উপস্থিত কবিল। কিং খিতীয় দকা দৈল বস্বায় উপশ্বিত গুটবার দক্ষে দক্ষে ইবাকী দৈল ও বিভিশ সৈপের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। বুলিদ আলি বহু চেপ্তায়ও জার্যানির নিকট হইতে অংশকৈরণ মাহাযা পাইবেন না, কারণ মেই সময়ে হিট্লাব स्पद्मा वित्र महास्य लास রাশিয়া আফুমণের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাহা হউক, ক্ষেক্থানি আমান যুদ্ধবিমান ইথাকের মন্তল নামক স্থানে আদিয়া উপস্থিত হইলে শামত্বিকভাবে মন্থল জামানির অধিকারে চলিয়া গোল। কিন্তু ব্রিটেন প্যাপেস্টাইন ও ট্রাল্লান হইতে দৈত্ত দাহায়া লইয়া বুদিদ আলির দেন্বাহিনীকে ফল্ঞার বুকে পরাজিত করিল। র্মিদ আলি দেশ হইতে প্লাইয়া বিচেন-ইবাক যদ্ধ গিয়া জার্মানিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথন জামিল মাদফাই হইবেন প্রধানমন্ত্রী। অল্লকাবের মধ্যে হারি-এণ্-দৈদ জামিল মানফাইর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী নিমুক্ত হইলেন। তিনি এইবার ১৯৪১ হটতে ১৯৪৪ প্রথম প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত বহিলেন। ১৯৪৪ এটাজে তাঁহার পদতাাগের পর ইরাকের প্রধান-মন্ত্রীর পদে পর পর কয়েকজন নিযুক্ত হইলেন। ১৯৪৬ প্রীর্টাকে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ভোক্ষিক : ৯৩০ এটি জেব ইক্স-ইবাকী চুক্তির পরিবর্তন করিয়া ব্রিটিশ প্রভাবের পূর্ণ ইক-ইয়াক চুক্তির অবসান ঘটাইতে চাহিলেন। এদিকে বাগদাদে সোভিয়েত অৰ্মান দাবি বাইদভাবাদ হইতে কমিউনিঅম্ প্রচারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ইরাক সরকার এবিধয়ে অবহিত হইবার সঙ্গে দক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে ইবাকের বিপদ আসিতে পারে উপসন্ধি করিয়া ত্রিটেনের সহিত ন্তন মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর কবিলেন (১৯৪৮)। এই চ্কির শ্রতান্ত্রদারে যুদ্ধকালে ব্রিটেন ইরাকে সৈত্ত প্রেরণ করিবার অধিকার লাভ করিল। ইরাকে ব্রিটিশ নুভন ইক্স-ইয়াক বিমানঘাটিগুলি ইবাক সরকারকে ফিবাইয়া দেওয়া হইল, কি আ বিৰভা চ্ছি मधिलिएङ विजिल विमान खवलत्रात कान वांधा त्रिल ना। ব্রিটেন ইরাকের সেনাবাহিনীকে সমর উপকরণে সচ্ছিত করিবার ও আধুনিক গৃঙ্ধ শিকা দিবার ভার গ্রহণ করিল। ইতিমধ্যে পালেন্ট্টেনে আবর্-ইন্ট্রি সমস্তার म्याधः नक्ष भारमणी है नक्ष विधा-वाब छान मिन्ना है छैना है छैन छा मनम- अ গুলী - কটলে ইবংকে বিটিশ ও মার্কিন স্বকার বিরোধী আন দেশলন ও মারা

মাতি শুকু হইল এম ং,বছায় ইবাক দরকার ইল-হরাকী চক্তি , ১৯৪৮ । অস্থামানন কৃতিতে সাহস্পাইলেন না, এদিকে ইকানে আগকো ইবাল্য क्षमण्डाधात्र कर्त्रक 5°क्ट विद्याधिकः रिक्त काष्ट्राधित छाउँ एकरान्य प्रकेश्च हेताकीरमर भाषा Iraq Petroleum Company-র জা ীয়করণের জন্ম আন্দোলন চাল্টেডে উহ হ किति । करल, हेवांक भवकांद्र Iraq Petroleum Company-एक अध्य नर्टर আবদ্ধ চইতে এবং ইরাককে আব্ত উচ্চহারে বাদ্যদানে বাধা করিলেন: আভান্তরীৰ কোত্রে ইবাক বাজনৈতিক অবস্থার মধা দিরু কমিউনিই, ভীতি ও চলিতেছিল। খন ঘন মন্ত্রিভার পরিবর্তন, কমিউনিং দের क मिहे निष्ठे, चमुश्रावन প্রচারকার্য ও অভপ্রবেশ, খ্রিটিশ ও মার্কিন সরক,রের প্রতি বিব্রেদিতা সব কিচ ইরাকে এক জটিল পরিশ্বিতির স্বষ্ট করিয়াছিল, এদিকে পশ্চিমী-বাইবর্গ দেভিয়েত বালিয়ার প্রভাব ঘাহাতে মধা-প্রাচ্যে বিষ্টারলাভ না করিতে পারে দেকর 'বাগদাদ চক্তি' (বর্তমান Central Treaty Organisation = ( ENTO ) নামে এক আঞ্চলিক বাইজোট গঠন কবিল ৷ ইবাক ইহাব অক্তম প্রধান সদ্প্র। কলে, মার্কিন সামবিক দাজ-সর্গাম ও আর্থিক সাহায্য ইবাক পাইল। **এই সমন্নকার ইরাক সর্কারের নীতি ছিল ইওরোপীর রাইজোটে** ৰাগদাদ চ্জি যোগদান করিয়া কমিউনিক্ আক্রমণ হটতে নিরাপত্তা লাভ করা এবং একমাত্র ব্রিটেনের সহিত ভড়িত হইয়া থাকিবার নীতি পরিত্যাগ করা। মিশর পরবাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি এবং বিশেষভাবে কোন সামবিক শক্তিজোটে যোগদান না করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। ইবাককে অম্বরণ নীতি অফুদরণ করান যায় কিনা দে বিষয়ে মিশর পুরই তৎপর ছিল, কিন্তু ইবাক এবিষয়ে অবিচলিত বহিল। আবৰ লীগের মাধ্যমে ইবাকের উপর চাপ দিয়াও কোন ফল হইল না। ইবাক পশ্চিমী-বাইবর্গের প্রতি অনুবক্ত তুরক্ষের সৃহিত বিশেষভাবে মিত্রভায় আবদ্ধ হইল (১৯১৫)। এইভাবে বাগদাদ চ্জি ইংগ্ৰুত কৰ্তৃক ৰাগদান স্বাক্ষরিত হয়। ব্রিটেন এই চুক্তিতে যোগদান করে। মার্কিন চুক্তিতে যোগদান যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রতাক সদস্ত না হইলেও সদস্ত রাষ্ট্রবর্গকে সাহায্য-স্হায়তা দানে কার্পণা করে নাই।

১৯৫৮ ব্রীটাবে ইরাকের সামরিক কর্মচারিবুন্দ ত্রিগেভিয়ার আবৃল করিন কাসেমের নেতৃত্বে শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিয়া ইরাকে প্রজাতান্তিক শাসনব্যবস্থা চল্লেকরেন। কিন্তু আভান্তরীণ বা প্ররাষ্ট্রকেত্রে কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য উন্নিকি- নাধন করা উচ্চালের পাক্ষে স্থান হয় নাউ। প্রবান্ত সম্পাকের জ্ঞান ইরাক বাগল দ নাল্ল কাম্মেন ক্রুক চুক্তি হহাতে অপ্সরণ করে ১৯৫৯, মাচ)। এই পরিবর্তনের সান্ধিক পজ্ঞানে ফল হিসাবে সোভিয়াত ইউনিয়ন ইবাককে সাম্বিক শাসনবাংবা বংগে স্বঞ্জাম, অর্থ প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। এইভাবে কাসেমের নেতৃত্বে ইরাক পশ্চিমী-রাইবর্গ হংগতে বিভিন্ন হয়্য গোল। ইহার অল্পকালের মধ্যেই অবজ্ঞ ইরাক ও বিটেনের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক চুক্তি সাক্ষিতিত হয়।

১৯৬২ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রারি মাসে আন্ত্রের কিন্তে এক সামারিক বিজ্ঞান কোন দেয়। এই বিজ্ঞান কাদেম নিহত হন। জেনারেল আরিক চইলেন এই বিজ্ঞান্তের নেতা। ইরাক অন্তর্কালের মাধ্যের UAR-এ যোগদানে সম্ভত হয়।

मछेषि व्याद्वर (Saudi Arab) : विजीय विष्युक्ति काल मछेषि व्यादादव ইবন্ স্টদ নিরপেক্তার নীতি অবস্থন করিয়া চলিলেও উংহার দৃঢ় বিখাস ছিল य, (मन प्रश्न मिज्यक्तिर्गरे क्यी इट्रा डांडाव मन्नाएन जातक्ट जावण जक-শক্তিবর্গ যুদ্ধে জয়লাভ করিবে এই ধারণা পেষেণ করিতেন। যাতা হটক, নিরপেক থাকিলেও ইব্ন সউদি পশ্চিমা-রাষ্ট্রের অর্থং মিত্রশক্তিবর্গের क कियो-बाहेरडी অর্থাৎ মিরশক্তিংগের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতে জেটি করেন নাই। বিভীয় প্রতি কভিপুর্ বিশ্বয়ন্ত চাল থাকা অবস্থায়-ই মার্কিন-সউনি আরব সম্পর্ক বন্ধত্ত-হাবহার পূর্ব হইয়া উঠিলে স্টুদি আওবের ইতিহাসে এক বৃগাল্ডরের স্ষ্টি হয়। মার্কিন তৈল কোন্দানি দউদি আরধের থনিজ তৈল উত্তোলন কায ম্দ্রকালীন নানাপ্রকার অস্থবিধা হেতু বাধাপ্রাপ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথনও যতে যোগদান করে নাই। অকশক্তিবর্গের প্রাথমিক সাফল্যে ব্রিটেন তথন এক দক্ষিণ সম্প্রট পতিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায়ও ইবন সউদ ইক্সার্কিন সর্কারের কোনপ্রকার বিরোধিতা না করিয়া মুদ্ধ হেতৃ আর্থিক অবস্থার প্রবন্তি এবং মার্কিন ভৈল কোম্পানি হইতে প্রাপ্য বাজধ্বের পরিমাণ হ্রাদ হেতু আর্থিক অনটন হইতে আত্মরক্ষা পাইবার উদ্দেশ্তে ইল-মার্কিন স্তুকারের নিকট ৩০ মিলিয়ন ভনার অর্থ দাহাযা চাহিলেন। ত্রিটেন ও আমেরিকা দউদি আরবকে অথ দাহায়া দান কবিয়া আদল অৰ্থ নৈতিক বিপৰ্যয় হইতে রক্ষা করিব। ১৯৪০ এইংকে মাকিন মুক্তবাই Lend-Lease পরিকল্পনা অনুযায়ী স্টুদি আরবকে আবেও অংক-माहाया लात्वय यायया कविता अहेबल वर्षमाहाया ग्रहस्त १८८३न ७ वाकिन चवक्रकारी कन दिभारत मुद्रेति चातरतत निराणकश्य नीडि ग्रवाहे हहें ह বংল পরিমানে ব্যাহত হইল। সেই স্মতে মার্কিন সাম্বিক হা'লক সাহাবা এল হত্পক গুছের স্বিধার্থ মধ্য-প্রত্যে আরও একটি বিমানঘাটি নিমাণের প্রয়োজন উপ্রত্তি করিলেন। ইরালের আবাদান নামক খানে একটি বিমান্ধ টি हिन वहर, किन्न प्रधा-क्रांठा ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ বকা করিবার উদ্দেক্তে এবং বিশেষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যদ্ধ পরিচালনার স্থবিধার্থ মার্কিন মুক্তরাষ্ট্ अलाधिक গোপনীয়তা সহকারে महिन आवत्यत महम घाँ नियालय अधिकाय-সংলিত একটি চুক্তি বাক্তর করিল। বাহতে নিরপেকতার নীতি অন্তদরণ করিলেও

ম কিন গুড়ুবুট্টেক विभावणं कि विभागत আ'ধকার দান: .গাপনে নির্পেক্টার ন ি পরিতাগে

ইবন স্টদ গোপনে ইছ-মার্কিন, বিশেষভাবে মার্কিন সরকারকে এইভাবে দাহায়া কবিতে লাগিলেন। দাহবান নামক স্থানে একটি প্রথম পর্যায়ের মার্কিন বিমানবাটি নির্মিত হইল। স্ট্রনি আবৰ ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মিছতা ক্ষেই গভীব হুইয়া উঠিলে ১৯৪৫ बीहास्यत फिक्मादि मात्म প्रिनिष्ठिणे कन्न एक ले ইয়ান্টা কনকারেন্স হইতে ফিরিবার পথে গ্রেট বিটার লেক (Circut Bitter

(धरिएडचे) क्वाइन्डे ও ইব্ৰুস্ট্ৰের সাক্ষাবকার

Lake )- a এक है भाकिन गुरु खादादल है वस महिला महिल সৌহার্দ্যস্ক্তক আলাপ-আনোচনা করিলেন। এই মিত্রভার প্রত্যক ফল হিদাবে ১৯৪৫ श्रीहोत्यत >ল। মত ইবন স্টাদ काशानिव विकटक वृत्र शावना कदित्त्रत । देखेनाहरेडे कामन्त्र-अव

সান্জাকিদ্কো অধিবেশনে স্টুদি আববের প্রতিনিধি মতাবতই যথাযোগা আস্ত লাভ করিলেন।

সউদি আরব ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র গা কুটনৈতিক, সামরিক, অব নৈতিক এবং শাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রেই প্রদারিত হইন। মাকিন সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য দান

ইভ্রি-ভারের সমস্তা: স াদ আর্থ-মাকিন সম্পর্কর সাম্যিক पावन हि

করিয়া মধ্য-প্রাচ্যাঞ্লে ইব্ন স্টদকে নিভবনীল মিত্র হিদাবে লাভ করিলেন। কিন্তু ইতদি-আবৰ স্মশ্রায় মাকিন যুক্তবাষ্ট্রের ইভ্ৰিদের পক অবল্ধন এই দেখোলা সাময়িককালে জন্ত কতক পরিমাণে হাস করিছাছিল। ইহার ফলে স্টুদি আবন

ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পার সম্পর্ক অবস্ত তেমন তিক্ত হয় নাই। যাহা হউক,

ইবন্ দউদের পুত্র আমীর দউদের যুক্তরাষ্ট্র দকর (১৯৪৬), মার্কিন কারিণবাদেন তৎপরতায় দউদি আরবের খনিজ তৈল উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি (১৯৪৯-২০), মার্কিন দাহাত্যে দউদি আরবের দামরিক শক্তি-বৃদ্ধি ও দামরিক শিক্ষালাভ প্রভঙ্গিত এই এই দেশের দৌহার্দেরর পরিচায়ক।

১৯৫০ প্রীষ্টাব্দে ইব্ন স্উদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্উদ ইব্ন আব্দ্ यांकित मछेनि यांत्रदात निःशामान यदिष्ठिक श्रेटानन। ठांशात यांगान मछेनि আরবের পররাষ্ট্-নীতির প্রধান স্ত্রে হইল আরবের দার্বভৌমত্ব বজায় রাখা এবং আরব তথা ইসলামীয় জগতে সউদি আরবের নেতৃত্ব স্থাপন গ্রদ ইব্র আকল করা। দউদের আমলে স্বভাবতই প্ররাষ্ট্র দম্পর্কের এক মৌলিক মাজিজের পরিবর্তন ঘটিল। সউদি আরব মিশরের প্রতি সৌহার্লাপূর্ণ সিংহাসনাহোত্ত**্** হইয়া উঠিল, স্টদ নিরপেক্ষতার নীতি অবল্যন করিয়া চলিলেন এবং ইইদি-আরব সমস্তায় আরবদের তার্থরক্ষার জন্ত দৃত্প্রতিজ্ঞ চইলেন। সর্বোপরি সউদের অধীনে সউদি আরব বাগদাদ চুক্তির অন্ততম প্রধান শক্র হইয়া উঠিল। বুরাইমি মক-উত্থান ও মাস্কট-ওমান প্রভৃতি স্থানের অধিকার ব্রিটেনের সহিত नहेत्रा मछिनि चात्रव ও जिटिटानव मधा विवादनव रुष्टि रुवेल। মৰোখা লিক্স ব্রিটেনের বাগদাদ চুক্তি সমর্থন, ইরাক ও জদানে ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তার প্রভৃতি ব্রিটেন ও সউদি আরবের সম্পর্ককে আরও তিক্ত করিয়া তুলিল। সউদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কেও কতক পরিমাণে ডিক্কতা দেখা দিল বটে, কিন্তু ব্রিটেনের সহিত সম্পর্কে যে তিজ্ঞতার স্বাষ্ট্র ইয়াছিল দেরপ নিরপেক্ষ, বতর এবং আরুষ স্বার্থকামী किছ घरि नारे। এইভাবে मछेराद षशीत मछेपि षादत्व পররাই-নীতি পन्तिभी-ताह श्रीि शम्भाश हरेश अक निरापक, याधीन वादन জাতির ত্বার্থ সম্পর্কে সচেতন পররাষ্ট্র-নীতি অমুগত হইতেছে।

ইয়েমেন (Yemen): বিভায় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী এক দশকের মধ্যে ইয়েমেনের আভান্তরীণ ক্ষেত্রে গৃইটি বিজাহে দেখা দিয়াছে। অবশ্য এগুলির ফলে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ভাহা ভেমন ব্যাপক ছিল না। রক্ষণনীল শাসনবাবলঃ এই চই বিদ্যোহের ফলে ক্মভাচ্যুত না হইলেও ইয়েমেনের জনসাধাবণ যে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে ভংহার পরিচয় পাওয়া গেল। ফলে, বক্ষণনীল শাসকবর্গ কভক কভক উদারনৈতিক সংস্কার,

কারিগরি ও শিক্ষা-সংক্রাপ্ত উপ্নয়নের ব্যবদা করিয়াছেন। ইয়েখেনের প্রাণ্টের আছলাভিক কেত্রে সম্পর্কের প্রধান নীতিই হইল নিরপেক্ষতা বজ্ঞার বিষয়া নিরপেক্ষতা—বিজ্ঞান করিয়ালের চলা। বিটেনের প্রতি বিক্রম মনোভাবও ইয়েখেনের প্রবাধীন মার্কিন হালাভারত নীতির অক্ততম প্রে। ইয়েখেন মার্কিন মুক্তরাষ্ট্র এবং সোলিয়েত নিশের সহিত গোলাগা বাশিয়া উভয় দেশের সহিত মিত্রভাম্পক সাহা্যা-সশায়ভার সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আভ্যন্তরীণ উপ্লতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

নিরিয়া ও দেবানন (Syria and Lebanon): ১৯৪১ গ্রান্তারে ও গলেব খাধীন করণী সরকার (Free French Gove.) দিরিয়া ও লেবাননের খাধীন ভা খীকার করিয়া লইলেও ব্রিটিশ ও করামী দৈক্ত এই তুই দেশে ঘোতায়েন বটিল। খাধীন বাইহিদাবে সিরিয়া ও লেবাননের খীয়াভিলাভে অবভা আরও কয়েক বংসর বিলম্ব হটন। রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তুই দেশকে ১৯৪৪ গ্রান্তারে

ইক-করাসী সৈক্তের অবঙান নিরিয়া-লেবাননের সার্বভৌমত্তের পরিপন্থী আন্তর্গানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল। পরবংসর সিবিয়া ও লেবানন আরব লীগে যোগদান করিল (২২ণে এ চ, ১৯৪৫)। ঐ বংসরই ইয়ান্টা কনফারেন্স-এর সিদ্ধান্তালুসগরে সিরিয়া ও লেবানন জার্মানি ও জাপানের বিক্তরে যুক্ত ঘোষণা করিলে উহার পুরস্থারস্করপই ইউনাইটেড্ স্তাশন্স-এর

নানফান্সিদ্কো কনফারেন্সে এই তুই দেশের প্রতিনিধি যথাযোগ্য আসন লাভ করিলেন। এইভাবে দার্বভৌম ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হইলেও বিদেশী দৈতের অপসারণের সমস্যা সিরিয়া-লেবাননের এক দাক্তব অম্বন্ধির কার্ব হইয়া দাঁডাইল।

ইউনাইটেড্ স্থাশন্স্-এর নিকট অভিযোগ বিটিশ ও ফরাশী সরকার ক্রমপর্যারে তাঁহাদের দৈত্ত অপসারপ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলে দিরিয়া ও লেবানন ইউনাইটেড্ তাশন্স্-এর সিকিউরিটি কাউন্দিলের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিলেন (১৯৪৬)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য বিটিশ ও

ফরাসী সরকার নিজ নিজ দৈশ্য অপসারণে রাজী হইলেন। ঐ বংসরের-ই ৩১শে ইক্ষ-ফরাসী দৈশ্য ভিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈক্য দিরিয়া ও সেবানন অপসারণ – দিরিয়া ও হইতে অপসারিত হইল। বস্তুত ১৯৪৭ খ্রীষ্টান্দের ১লা জানুয়ারি লেষাননের প্রকৃত সার্বভৌমর লাভ ইইতেই দিরিয়া ও লেবানন প্রকৃত সার্বভৌমত্ব লাভে সমর্থ

ूरहेबाहिन वना ठल।

লেবানন (Lebanon): স্বোননের পরবাই সম্পর্কে অন্তথ্য উল্লেখযোগ্য নীতি হইল পশ্চিমী-বাষ্ট্রবর্গ, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সৌহাণ্ট্য স্থাপন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইইতে অর্পনৈতিক সাহাযা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ লেবাননের শাভান্তরীণ উন্নয়নের সহায়ক হইয়াছে বলা বাহুলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দউদি আরব হইতে তৈলবাহী পাইপ লাইন লেবাননের দ্ইদা বা দিদন পর্যন্ত করিয়াছে। ফলে, লেবাননের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন মার্কিন পশ্চিমী-রাইবর্গ যুক্তরাষ্ট্র ও লেবাননের মধ্যে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা বিশেষভাৱে মার্কিন মুজরাট্রের প্রতি হইয়াছে। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লেবাননের প্রশার *त्मोश* भा মিত্রতাও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে ফ্রান্সের दिख्यजाव नानाविध वार्षिक जनत्मन-मरकां उगाणाद 26 লেবাননের অত্যধিক ব্দিপ্রাপ্ত ইইয়াছে। তথাপি লেবাননের পশ্চিমী-ফ্রানের প্রতি ৰাষ্ট্ৰপেৰ প্ৰতি মিত্ৰতা নীতি মোটাম্টিভাবে অব্যাহত বিদ্বেন ভাব বহিয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি লেবাননের শেহিদ্যিস্পক না হইপেও কশ-লেবানন কৃটনৈতিক সম্পর্কে কোন বিল্ল ঘটে নাই। उथापि ल्यामन नौडिगण्डात क्रिडिनिक्स-विद्वाधी अक्या নোভিয়েত ইউনি মন ত্তপা ক্ষিউনিজনের কোবিয়ার যুদ্ধের কালে ইউনাইটেড নাশন্স্-এর প্রস্তাবে বিরোধিতা উত্তর-কোরিয়াকে যে 'কমিউনিস্পুৰী এবং আক্রমণকারী' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, লেবানন কঠক তাহার আন্তরিক সমর্থন হইতেই ভাহা বুঝিতে পারা যায়।

আবব জাতির ঐকা ও নিকপন্তার প্রতি লেবাননের আন্তরিকতা প্যালেস্টাইন ব্যবছেদের প্রস্তাবের ভাঁর বিরোধিতায় প্রকাশ পাইয়াছিল। মার্কিন সরকারের আরব একাও ইপ্রায়েল বাষ্ট্রের সমর্থন লেবাননে বিক্ষোভের স্পৃষ্টি করিয়াছিল। নিরাপরার আন্তরিক যাহা হউক শেষ পর্যন্ত লেবাননে ইপ্রায়েল রাষ্ট্রকে মানিয়াস্মর্থন লইবার যে মনোবৃত্তি স্পৃষ্টি হইয়াছিল ভাহা ভক্তর মালিকের ১৯৫১ প্রীষ্ট্রান্ধের জন মানের বেইকেট বহুলভায় স্থাপ্ত হইয়াছিল।

মধ্য-প্রাচ্যের দেশনমূহের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে সেবানন আরব জা হায়ভাবাদ আরা প্রভাবিত হইগাছিল। কিব আরব জাতীয়ভাবাদী মনো-নেবানন ও মধ্য-প্রাচা ভাব লেবাননকে নিজ সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে উদাসীন করে ন হ। আরব-শ্রীদের সমস্ত রাষ্ট্রবর্গের প্রভোকতিরে আভেছা ও সাধ্যভীয়ত্ব পূর্ণিতোর বলার রাখা-ই লেবাননের আরব দেশদম্হের সহিত সম্পর্কের অক্তম মুলনীতি।

লেবাননের আভাস্তরীৰ ত্র্বল্ডার স্থােগে ১৯২২ প্রীপ্তাম্বে সরকারের বিক্তন্ধ পাক শাসনবাবদ্ধা হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই বিপ্লবাশ্ব্র বিদ্যোহ কোন-লেবানন দিরিয়ালেবানন দিরিয়াতাকার রক্তক্ষর না করিয়াই সংঘটিত ইইয়াছিল।
ল্বন শাসনবাবদ্ধাও পশ্চিমী-রাষ্ট্রার্গের প্রতি মিত্রভা নীতি সমেরিক ঐয়া
অস্পর্ব করিয়া চলিতেছিল। ইস্রায়েল-এর প্রতি লেবাননের বর্তমান সম্পর্ক মিত্রভাপূর্ণ না হইলেও প্রত্যক্ষ শক্রভায় রূপান্তরিত হয় নাই। কিন্তু সিরিয়ার বিক্তন্ধে ইস্রায়েলী আক্রমণ (১৯৫৫) লেবানন, সিরিয়াও মিশ্বের মধ্যে এক সামরিক ঐয়া স্থাপনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। বলা বাছিলা বাগদাদ চুক্তির বিপক্ষে লেবানন দিরিয়াও মিশ্বের সহিত সংযুক্ত ইইল (১৯৫৫, ডিসেম্বর)।

সিরিয়া (Sycia): দিবিয়াব খাবীনতার পরবর্তী ইতিহাস পুন:পুন: দামবিক বিপ্লবের ইতিহাদ মাত্র। ১৯৪> এটিাবের মার্চ মাদে কর্ণে। ত্রেন জাইম কোন বুক্তপাত না করিয়াই এক বিপ্লঃ সংঘটিত করেন। কিন্তু ঐ বংসরই আগদট মাদের ১৪ই তারিখে কর্ণের হিনাওই হুদেন জাইম প্রতিষ্ঠিত সরকারকে প্ৰচাত করিয়া বিতীয় বিপ্লব সংঘটিত কবেন। হিনাওই কর্ণেস জাইম-এর স্থামনে অফুদ্ত মিশর ও সউদি আরববের প্রীতিপূর্ব নীতির সম্পূর্ণ পরি-পুন:পুনঃ বর্তন করিয়া ইবাক ও জদানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাপনে সামরিক বিপ্লব তৎপর হইলেন ৷ তিনি বৃহত্তর সিরিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইরাক ও দিবিয়ার দংঘ্রিকর চেষ্টা শুফ করিলেন। কিন্তু ইরাকের সহিত মৈত্রী-নীতি এবং হিনাওইর বৃহত্তর দিরিয়া পবিকল্পনা অধ্রাপ্র সাম্রিক নেতৃবর্গ স্মর্থন করিলেন না। ফলে ঐ বংশবই (১৯৪২) লেফ্টেকাট শিশক্নি তৃতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করিলেন। প্রথম তুই বংদর শিশক্লি বেদামরিক শাস্ক্রগ্রেই দিরিয়ার শিশক লিছ বৈরাচরী भागनकार्य পরিচালনার দায়িত পালনের স্থােগ দিলেন বটে, কিছ माप्तव ১৯৫১ হইতে ১৯৫৪ পর্যন্ত চারি বংসর তিনি শাসনদায়িত্ব নিজ

হত্তে গ্রহণ কবিয়া এক স্বৈরাচারী শাসমব্যবস্থা চালু রাথিলেন। কিন্তু ১৯৫৪

<sup>\*&</sup>quot;.....Bloodless revolution has since become known as the Inkilab (overturn)." Lenczowski, p. 278.

অন ভম কারণ।

জীপ্ৰের ২৫শে কেক্সারি কর্ণেন মৃত্তকো হামত্ন বিভোহ বোষণা করিলে শিশক্লি-দেশ ভাগে ক্রিয়া প্রাণ বঁ, চাইলেন। ইহার পর দিবিয়ায় পুনরায় গণভান্তিক শাদন-বাবখা খাপিত হইল। কিন্তু এদিকে মধ্য প্রাচ্চা বাগদাদ-চুক্তি গণতাত্ত্ৰিক পাদন স্ক্রিভ ংইলে সিরিয়ার আন্তর্জাতিক স্প্রক ক চক পরিমাণে পু ছোপিত জ্ঞতিল হইয়া উঠিল। বাগদাদ-চ্কিৰ প্ৰথম ছুই ই স্বাক্ষকারী (भ्य - इनक 9 हेदाक मधा- थाटिय अपदापद एम्याक e एक हिस्ट आवस करिए ड দাচেই হইল। কিছ দিবিয়ার জনমত ইবাক, তুবস্থ বা এই হুই বাষ্ট্রের পশ্চিমী-মিত্র-শক্তি পের কাহারো দহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে রাজী হইল না। মিশর কর্তৃত আরব-नीरगुत ममर्थन । मनाम्रजा मिदियाम चु हे छेद नारहत एष्टि कतिन। मिदियान भनताह দল্পকে বাগদাদ-চুক্তির বিবোধিতা এবং মিশরের নেতৃত্ত্বের উপর चा तर-शीरभव আছ - এই বুই নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই নীতির সম (ন প্রভোগ ১৯৫৫ बीहोस्मत जःक्रेन्त मार्म (२०८म) भिनद्यत দহিত সিরিয়ার পরস্পর-দানবিক দাহাঘ্য-সহায়তা চ্ক্তি এবং ঐ বৎদর্ই নভেম্ব মাদে স্টদি শারবের সহিত অর্থ নৈতিক চুক্তিতে দেখা যায়। ইরাকের সহিত মিত্রতা-নীতি অফুনরণের কোন ইচ্ছা না থাকিলেও ইরাক অথবা তৃংস্ককে মিশর-সিরিয়া-"क्टर अ भविष्य कवा मिदिशोव উদ्দেশ हिल मा। कि के ১৯৫৫ স্ট্রি আরব থ্রীই মেব ডি:দ্বর মাদে ইস্বায়েল কর্তৃত্ব সিরিয়া আক্রমণ সাৰ্থিক চ্ব্ৰি পশ্চিমী-दाहेबर्लाद क्रांडि भिविषांवाभी एवं प्रता य प्रनाव উল্লেদ করিয়াছিল ভাষা প ভিমী-াষ্ট্রর্গের মিত্রশক্তি ইরাকে: প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের मत्मा পरिक्ते इटेगाहिल। ১৯৫५ ब्रेशास्त्र भिनव, भिविष्ठा ब ১৯৬) शिष्टे ब्लब मुद्रेषि आवरतव मध्या এक मामविक हुकि बाक्षवित द्या। देश facult. ভিন্ন পিরিয়া United Arab Republic-এ ঘোগদান করে। ১৯৬১ औडे। एस मितिधां अक मांप्रतिक विश्वत मरपि ह हम। करन, निविधा United Arab Republic इट्रेंड विधित्र इरेग्रा यात्र। निविधांत छेलव विणाद्य निम्नान-क्या का कामरे वृद्धि पहिराज्य और पृक्तिरे छिन अरे विलावत

১৯৬ প্রাইনের সিরিয়ায় পুনরায় এক আভাস্থরীণ বিপ্লব ঘটে এবং উহার করে 
নৃত্নুসরকার সঠিত হইবরে পর সেই সরকার সংযুক্ত আবের প্রজাত্তরে (U. A. R.)
শোগদান কবিয়াছে।

প্রশিয়া: দক্ষিণ-পূর্ব প্রশিষ্কা, Asia: So th Bast Asia): চান China): ১৯৪৯ খ্রাষ্ট্রান্দ কুয়ে মি -ভাং নেভা চিলান-ক্রিলকের পরান্ধর এবং নুজন সীনের বজুন্ত্র নিল্ল স্থানার শাসন গ্রন্থা এশিয়া তথা পৃথিবার ইভিহাসের এক প্রক্রপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নাই। ৬- কেটি লোক-সর্প ভ এক বিশাল ভূগণেশ্বর শাসন গ্রন্থার আম্ব পরিবর্তন এবং সামাবাদের প্রচলন চীনদেশের আভাভারীণ ইভিহাসেকে যেমন এক ন্তন ক্রা দান করিয়াছে ভেননি আছেজাভিক সম্পর্কেও এই অভিনব জটিলভার সৃষ্ঠি করিয়াছে।

চীনে কমি নিস্ট্ দল জয়য়ুক্ত হইলে 'জনদাধারণের প্রজাতয়' বলিয়া ন্তন সাম্যালাদী চীনের প্রতিষ্ঠা ১৯০৯ খ্রীষ্টাবের ১লা অক্টোবর লিকিং হইতে ঘোষণা করা হইল। এদিকে জাভীয়ভাবাদী চীনের নেতা চিয়াং-কাইশেক পরাজিত হইয়া ফরমোজা খীপে আশ্রা গ্রহণ করিলেন। চীনের নৃতন সরকার পৃথিবীর বাইবর্গের আহুষ্ঠ,নিক খ্রিকৃতি চাহিলে কংখকটি দেশ উহাকে স্বীকৃতি দান করিল।

আন্তর্জাতিক

ক্রিয়াছিল সেগুলির মধ্যে ভারত অন্তর্ম। ১৯৫৮ প্রীরান্ধের

মধ্যে োট ৩২টি রাষ্ট্র নুলন চীনকে আন্তর্গানিক স্বীকৃতি দান

করিয়া দেই দেশে। দহিত কুটনৈতিক দম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাই জাতীয় তাবালী চীনের নেতা চিয়াং ক ইংশ্কেকে ক্মিউনিন্ট্, দের দহিত জন্তু কালে আকিন বুক্তরাই কর্ত্ব প্রহিণ দাহায্য দান করিয়াছিল। তাহার পরাজয় এবং করমোজা চিয়াং-ক হংশকের খীণে অ আন প্রহণের পরও মার্দিন যুক্তরাই এই নীতির চীন কর্মানার পক কোন পরিবর্তন করে নাই। কর্মোজা প্রতিনিবিই কিছুকাল স্থাবি চীনের প্রতিনিবি হিসাবে ইউনাইটেড ক্যাশন্দ্ এর সদস্যাপদে আদীন ছিলেন অ.র ক্মিউনিন্ট চীনকে মার্দিন যুক্তরাইও তীর িবেনি হায় দীর্ঘক্তর ইউনাইটেড ক্যাশন্দ্ এর সদস্যাণ ছুক করা সন্তর্গ হয় নাই। ক্রানিক ইউনাইটেড ক্যাশন্দ্ এর সদস্যাণ ছুক করা সন্তর্গ হয় নাই। ক্রানিক ইউনাইটেড ক্যাশন্দ্ এই সদস্যাণ ছুক করা সন্তর্গ হয় নাই।

ক্ষিউনিস্ট্ চীনের প্রবৃষ্ট্রীভির মূল সৃত্ত হইল এশিয়া মহালেক্স ক্ষিউনিস্ট আন্দেশ্যনর নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং সমগ্র পৃথিবীতে ক্মিউনিভম্ যাহাতে বিস্তাব-লাভ করে দেই চেষ্টা করা। ক্মিউনিস্ট্ চীনের নেতৃবর্গের উক্তি চইতে একব শ্রত'বেই বৃঝিতে পারা যায় যে, চীনের পররাট্ট-নীতি বা পররাষ্ট্র সম্প্র মার্ক্ একেন্স্, কেনিন, স্টালিনের সুযৌতিক নীতিগুলির উবর গড়িয়া উরিয়াছে। কমিউনিস্ চীনের পরর'য়ৢ-নী ভির অপর क्षिडिनिष्ठे होत्नव প্রবাই-নীতির সুসত্ত্ত প্র ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাথিয়া চলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরে:ধিতা করা। ন্তন চীনের অভ্যঞ্জের প্রবর্তী কল্লেক বংদর পিকিং সরকার সমগ্র এশিয়া মহাদেশে সৌহাদ্যমূলক নীতি এবং বাছনৈতিক কেত্রে বিভিন্ন দেশের আদর্শগত পার্থকা মানিয়া লইয়া সহ আবস্থানের (co-existence) মাধ্যমে এক স্থৃদ্য ঐক্য সাধনে প্রয়ানী ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭১ প্রীষ্টাকে কমিউনিস্ট্ চীনের জন্মের অব্যবহিত প্রেই (নভেম্বর, ১৯৪৯) মাও-দে-তুং-এর কার্যপদ্ধা অসুসর্ব করিয়া চীন দেংশ হেমন কমিউনিস্ট্ সাফলা সভব হইয়াছে অমুরূপ প্রায় এশিয়ার যে কোন দেশে কমিউনিস্ট্ শাসন স্থাপনের কার্যে চীন সাহা্্দানে প্রস্তুত এই বেংঘণ: করা হইল। কিন্তু এই পত্না অমুদরণ করিয়া চীন কমিউনিজমের তেমন প্রদার সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। একমাত্র ভিয়েৎনাম ছিল ইহার ব্যতিক্রম। এমতাবস্থায় সহ-অবস্থানের নীতির উপরই চীন অধিক গুরুত্ব আবোপ করিতে থাকে। কিন্তু এই সং-অবস্থানের নীতিও চীন অধিক্কাল অমুপর্ণ করিয়া চলিতে লক্ষম হটল না।

চীনের কমিউনিস্ট্ দলের সাকল্যের পশ্চাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে এক
গ্রুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তাহা নৃতন চীনের সংবিধানে সোভিয়েত
ইউনিয়ন ও চীনের দৌহাতের উল্লেখ হইতেই বুঝিছে পার:
রাশিরার সম্পর্ক
যায়। কিন্তু চীন দেশ রাশিয়ার নির্দেশাধীন, এরূপ কেহ কেহ
মনে করিলেও বস্তুত ভাহা সত্য নহে। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরম্পর
শহর প্রতিযোগিতার
সম্পর্কে সোহাত্তির অন্তরালে বহিম্পোলিয়ার প্রাধাত্ত
ভাষে সন্তেও প্রত্তির সাম্যবাদী অর্থাৎ কমিউনিস্ট্ দেশসমূহের
সাহায্য-সহারতাও
নৈতৃত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এই তুই দেশে প্রতিযোগিতাও যে
ব্রিয়াছে তাহা অন্ত্রীকার্থ। ১৯৫০ শ্রিইান্সে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে পর্কর

লাত যা-স্বায়তা ও দৌত অনুলক মৈত্রী চুক্তি আক্ষত্তিত হট্যাছে। প্রেডী ত্রিপ বংসর এই চুক্তি চালু বাঞ্জিবে ৷ চীনের উল্লয়ের ব্যাপারে দোভিয়েত রাশিয়া নানাভ বে সাহাযাদানে অগ্রণৰ হইয়াছে। কে'বিয়াৰ মুছে চীন দেশ বাশিহার দ্বিত যুগাভাবে ইউনটেটেড্ স্থাশন্স্-এর বিরোধিতা করিয়াছে। অভ্রেণ, ইন্দো-তীনের কমিউনিট্পণকে সাহাযাবনে কবিলাছে। ইহা ভিল ১৯৫২ খ্রীইডেল বাশিলা চাাংচুন বেলপথ চীন দেশকে ফিরাইয়া দিয়'ছে। ইহার কয়েক বংদরের মধোই ্চনঃ ) বাশিয়া পেটে আর্থাব চীনকে কিতাইরা দিয়াছে। চীন-দোভিয়েত বুম প্রচেরায় বছ ঘৌর কারবার প্রতিষ্ঠান চীনে স্থাপিত হর্তরগছে। প্ৰতি চীন-দোভিত্তের চীন দেশকে ইউনাইটেড্ স্ত:শন্দ্-এর সদত্তৃক করিবার প্ৰিমী বাইবর্গের ব্যাপাবে সোভিয়েত বাশিয়ার চেষ্টার অন্ত ছিল না। প্রিমী-विक्स काव বাতুবর্গের আঞ্চলিক দামরিক জোট গঠনের বিবেংখিতার ব্যাপারেও চীন ও গোভিষ্ণেত রাশিষার প্রতিবাদ, পোল্যাও ও হাঙ্গেরীর বিস্থোহের কালে চীন-দোভিয়েত পরামর্শ প্রভৃতি এই ছুই দেশের দোহাতে রুই পরিচায়ক ছিল। মুভবাং দেই দময়ে এই তুই দেশের মধ্যে প্রচ্ছের প্রতিযোগিতার ভাব থাকিলেও একে অপরের সহিত অপরিহার্য ফিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ একথা বলা বাছলা। কিন্তু পরবর্তী-

কালে চীন ও বাশিয়ার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য দেখা দেয়।

নৃতন চীনের জন্মের অল্লকালের মধ্যে ব্রিটেন কর্তৃক চীনের আফুরানিক
শীকৃতির কলে চীন-ব্রিটেন সম্পর্কে ভিক্ততা দেখা দিতে পারে নাই। ভবিছতে
হংকং এর অধিকার লইয়া এই তুই দেশের দম্পর্কের অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা বে
নাই, তাহা বলা যায় না। ব্রিটিশ বাণিজ্ঞা-স্থার্থের বাণোরেও চীন দেশের সহিঞ্
নীতির পরিচর পাওয়া যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তবাট্টে চীনের কমিউনিস্ট্

চীন ও মাকিন বৃক্ত বিশ্ব কুরো-মিং-তাং অন্তর্গু কুরো-মিং-তাং দলকে বিশাল পরিমাণ রাষ্ট্রের সম্পর্কে তিন্ততা অর্থ ও সামরিক উপকরণ দিয়া সাহাযা করিয়াছিল। ইহাতে কমিউনিন্ট দের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিষেষভাব বেমন প্রকাশ পাইয়াছিল তেমনি তীনের কমিউনিন্ট দলেরও মার্কিন-প্রীতির কোন অবকাশ ছিল না। স্বভাবতই তীনে কমিউনিন্ট পক্ষ জয়লাভ করিয়া জনসাধারণের প্রজাতম্ব প্রতিষ্ঠা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাকে শীক্তি দান করিল না। উপরস্ক করমোলা শীপে আল্লাহ্ন প্রহণকারী ক্রো-মিং-তাং অর্থাৎ তিয়াং-কাইশেকের সরকারকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

मीर्काल श्विता हीन माण्ड रेर्थ महकात शिल्या विरह्मा करिए हिल्म। हीरमह ইউনাইটেড স্থাশান্স-এর সভাপদভ্কির ব্যাপারেও মার্কিন যুক্তরাই কিছুকাল পূর্বাবিধি বিদ্যেধিতা করিয়া চলিতেছিল। এদিকে কমিউনিস্ট চীন অর্থাৎ চীনের জনসাধারণের ৫ জাতর ফরমোজা, কুরেমন, মাৎক, টান-টান, এল ব-টান, টেশেন প্রভতি চীনা দ্বীপ-मगृश व्यक्तित कवितात कछ भूतःभूतः ८५३। कविट्ड बाटक । ১৯৫६ बाह्राटक कृत्या- विश-তাং চীন অৰ্থাৎ ফরমোজায় অবস্থিত চিয়াং-কাইখেকের সরকার টেখেন দ্বীপটি ভাগে কবিষা আদিতে বাধ্য হন। ফলে, এই স্বানটি কমিউনিস্টানের দহিত সংযুক্ত হয়। অপবাপর খীপ লইয়া চীন ও মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের মধ্যে নানাপ্রকার সামরিক হুম্কি প্রদাশত হইলেও এই সকল হান অধিকারের জন্ত কোন আক্রমণাতাক যুদ্ধ শুরু করা চীন এযাবৎ যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। অবশ্য কুয়েময় দ্বীপে চীন বোমা নিকেপ विदिए विशास्त्रीय करत नारे। पार्किन एक्षिएएके बाहेरमनश्क्रांत ७ भवता हु-ষ্ঠিব ভালেন্-এর দত্রবাণী এজন্ত কতকটা দায়ীছিল সলেহ নাই। এই সকল কারণে চীনদেশ ও মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের প্রস্পার সম্পর্কের যথেষ্ট তিব্রুতার সৃষ্টি হইয়াছে। আফো-এশীয় দেশসমূহের প্রতি চীনের প্রাথমিক সম্পর্ক সৌহার্দামূলক ছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আফ্রিকা ও এশিয়ার— বিশেষভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত যোগাযোগ ও মিত্রতা বজায় রাখিয়া চলা চীনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়াও প্রয়োজন। এজন্য আংফ্রা-চীন-ভারত দৌহার্দ্য এশীয় দেশসমূহের সহিত চীনের ফৈত্রীম্পৃহা ও ফিব্রতাপূর্ণ আচরণ খুবই স্বাভাবিক এবং আনন্দের বিষয় বলিয়া সকলেই ধরিয়া লইয়াছিল। ১৯৫৪ ঐত্যাস্কে চু-এন্-লাই এর ভারত সফরের পর ভারত-চীন মৈত্রী বছগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। p- धन नाई ७ व्यथान भे अध्यक्षिण नाम का का कि की कि वा कि वा का कि वा वहार विकास का कि वा वहार विकास का कि वा व দম্পর্ক পাঁচটি মূল নীতির উপর নির্ভরশীল বলিয়া এক মুগা বিবৃতি দান করেন। এই পাঁচটি নীতি 'পঞ্চৰ'ল' নামে পরিচিত। এই পাঁচটি নীতি পঞ্লীল হইল: প.পার পরস্পারের রাজ্যের অথগুতা স্বীকার ও সার্ব-ভৌমবের প্রতি শ্রন্ধা প্রদর্শন, অনাক্রমণ, পরস্পর পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হত্তেপ নাকরা, প্রক্র নাহ যা সহায়তা দান ও স্মুখানা প্রাণনি ও শাহিত্র मर-षरका (Teacoful co-existence । अहे महारा हीन छाउँ देशी 'हिन्न-हिन ए हे ए हैं करिए दरिए रहेंड ऐहिश्हिम। १८०१न ( , पहें दिन ১৯ ৫ জাইাজে ) বান্দ্র নামক ভাবে আজে এনীয় দেশস্মানের প্রধানমন্ত্রিণ এক কন্ফ'বেকে সমবেত হউলেন। এই কন্মারেজে চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই ত হার পৌহ দ মূলক এবং শাভিকামী ক্লতা ও আলোপ আলোচনায় সমবেত श्राविनिधियर्गद छेनव এक गृजीद श्राव्य विष्य'रव ममर्थ १ हे-न । कार्म-अभिव ইহার ফুফল পরবর্তী বুই এক বংদারের মধ্যে আরেও বছ অপ্রেল্ড ক্ৰকারেল এনায় রাষ্ট্রত্ক চীনের অভ্যানিক প্রতিতে পরিলক্ষিত हरेता। किंद हरांत किंद्रक न भव रहेएडरे हीन विक्रम भूद अनियाय अमार-नी डि অমুধ্বৰ কৰিতে শুফু কৰিলে বান্তং কন্লাবেলে চীন দেশের প্রতি যে মিত্ত ব মনোভাব অ'ফো-এশীয় দেশসমূহে সৃষ্টি হইয়াছিল ভাহা চীনের প্রকাষ্ট্র নীতির ক্ষে লোপ পাইতে লাগিল। শীৰান্তবৰ্তী রপ্তবর্গের সহিত পরি তেন – প্রসার-চীনের শীমা-দংক্রাম্ব হান্তর সৃষ্টি ংইল। ভারতের উত্তর-শীমা নীতির অনুসংগ অতিক্রম করিয়া চীনের রাজ্যবিস্তার চীন-ভারত সম্পর্ক িজ করিয়া তুলিয়াছে। 'শঞ্কীল' ছাক্ষ্যের কয়েক মাদের মন্যে চীন গাহ ভ্রাল অঞ্জ এবং ক্রম ভারতের উত্তর দীমান্ত দেশে কয়েক সহস্ত র্গথাইল অধিকার কবিলাছে। অফুরুপ নেপাল, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতির সহিত্ত দীম ভ-দ্মস্তা দেখা দিয়াছে। চীন ও নেশালের চুক্তি (২.৫৭ ম চ, ১৯৬০) এবং চীন-ক্রপাদেশ চুক্তি (২৮৫৭ জাকুয়ারি, ১৯৬০ ) এই তুই দেশের সহিত চীনের সীমাস্ত সমস্তার मीगांख बन्ह সাময়িক সমাধান সম্ভব হইয়াছে। ইদানীং পাকিস্তান ভারতকে পশ্চিমী বাইবর্গের সামরিক সাহায্য দানে নিবস্ত করিবার উপায় হিদাবে চীনের সহিত মিত্র ভাবদ হইয়া নিজৰ কোন নীতি যে পাকিস্তানের নাই, ভাহা প্রমাণ করিয়াছে। ভারত-বিদেবই হইন পাকিস্তানের পরবাই-নীতির মৃন প্তা। চীন কর্তৃক ভারতের পীমার অন্তর্দেশে স্থান অধিকার লইয়া এক ম'নামালিক্তের স্পষ্ট হইয়াছে। চীন কঠক ভারতের উত্তর দীমা অভিতম করিয়া বছ দৃহস্ত বর্গনাইল চীন-ভাতে বিরোধ বলপূর্বক দথল করিবার ফলে চীনের ভারত-প্রীতি যে নিছক মুখের কথা ভাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯৬২ খ্রিটাব্দের শেবভাগে চীন কর্তৃক ভারত মাক্রমণ পৃথিবীর শান্তিকামী দেশ মাত্রেরই দুগা ও বিশ্ববের সৃষ্টি কবিগাছে। পরে চীনা দৈল বেছায় অপদরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু নৃত্নভাবে নীমান্তব্যাপী সমর্শক্তা ও দৈয় মোতায়েন চীনের ভারত-মাক্রমণের ইচ্ছাংই প্রকাশ বলা যাইতে পাবে। এই পবিপ্রেক্তিত ভাইত সরকার সামরিক প্রস্তুতির নিকে মনেত্যে গী হইগাছেন। (বিশদ আলোচনা ভাগতের পর্বাট্ট নীভিতে দুইবা)।

কমিটনিট চীনের প্রতিষ্ঠার অল্লকালের মধ্যেই তিব্রত চীনের দামাঞ্জু ক विजया ठीन मावि करत । ১৯৪৯ बीहोस्स ठीरनत अनमाधारत्वत প्रकारत मानि इंद्यांत करत्रक गांटनव भट्याहे (२२८म (भ. ১৯৫०) ठीन চীৰ কভূক হিলাভ আজনণ (১৯৫০) তিক্তের 'মৃক্তি' সাধন করিতে দচদংকল্প একথা ঘোষণা করে। ইহার অ্লকালের মধোই (২৮শে অক্টোবর, ১৯৫০) চীনাদৈক তিলতের দীমা অতিক্রম ক্রিয়া তিব্বত আক্রমণ ক্রিলে ভারত স্ভাবতই ইহাতে প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু চীন সরকার তিলাতকে চীনের অস্কৃতি অঞ্স বলিয়া দাবি করিলেন এবং অ'ভান্তগীৰ ব্যাপারে ভারত অধবা অপর কোন বহি:রাষ্ট্রের কোন প্রতিবাদের অবকাশ नारे, अकथा व्यक्षेत्राट कानारेश मिन। मीर्घकान পূর্বে তিব্বতের উপর চীনের আনৈগত আধিপতা ছিল একথা খীকার করিলেও বিংশ শতানীর দ্বিতীয় দশক ছইতে তিকাত চীন হইতে প্রকৃতপকে স্বাধীন হইয়া যায়। তিকাতের আভান্তরীণ শাসন বাবস্থায় চীনের কোন প্রকার আধিপতা ১৯৫০ খ্রীপ্রান্ধ পর্যন্ত চীৰ-ভিকাত চুক্তি व्याप्र मीर्घ ठिल्लम वरमञ्ज विख्यान हिल ना। यादा इंडेक, ठौरनव ( 5565 ) আক্রমণের পর তিক্তের দলাই লামা ও পঞ্চেন লামা বাধ্য हरेशा eिक: मरकादित महिछ এक pिक चाक्त कदिलान (১৯৫১)। अहे চুক্তি অহুষারে তিব্রত চীনের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইন। পকান্তরে পিকিং সরকার অর্থাৎ কমিউনিন্ট্ সরকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিন্মতের আভাস্থ নীণ শাসনকে উন্নত করিয়া দেশের জনদাধারণকে পশ্চাদ্পদ কুদংস্কার প্রভৃতি হইতে মৃক্ত করিবেন খিব হইল। দলাই লামা ও পঞ্চেন লামার ক্ষমতা বা অধিকার, ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার প্রভৃতিতে পিকিং দরকার কোনপ্রকার হস্তকেপ করিবেন না, একথাও স্থিনীকত হইল।

কিন্তু কমিউনিন্ট চীনের নিয়ম্বণাধীন তিকাতের জনসাধারণ ক্রমেই চীনের প্রতি
বিবেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত : ৯৫৯ গ্রীষ্টান্দে তিকাতে এক ব্যাপক
বিজ্ঞাহ দেখা দিল। চীন সরকার বলপ্ররোগে এই বিজ্ঞাহ
ক্ষেত্র অধিবাসী
বির উপর চীনের
কর্মের শাসন
পরিণত করিলেন। তিকাতের বিকল্পে চীনের আক্রমন (১৯৫০)
এবং :৯৫৯ প্রীষ্টান্দ্র বলপ্রায়েশে বিজ্ঞাহ দমন প্রিবীর স্থাধীনতা
ও শান্তিকামী জনসাধানে ও রাষ্ট্রমান্তেই গুলার উন্দেক করিয়াছিল। কিন্তু চীন

তিবত-সংক্রান্ত বিষয়দিকে আভান্তরীণ বিষয় বলিয়া ঘোষণা করিলে শেষ পর্যন্ত প্রবিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এখানে উল্লেখ করা ঘাইতে পারে যে, ১৯৫০ প্রীপ্তান্থে চীন যখন তিলতে আক্রমণ করিয়া দলাই লামা ও পঞ্চেন লামার সহিত মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহবলাল তৃঃখ ও বিশ্বর প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৯৫৪ প্রীপ্তান্থে ই-এন-লাই ভারত সকরে আদিলে জওহবলাল নেহক তাঁহার সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া লাইল। উপরস্ক তিরুতের উপর চীনের প্রাধান্ত স্থীকার করিয়া লাইল। উপরস্ক তিরুতের ভারত যে-সকল বিশেষ অধিকার ভারত সরকারের ত্রাগ করিত দেওলিও তাাগ করিল। এমতাবস্থায় ১৯৫০ প্রীপ্তান্থে ভারত করিল তখন কেবল্যাত্র প্রতিবাদ করা ভিন্ন ভারতের আর কোন কিছুই করণীয় রহিল না।

তিকাতের স্বাধীনতা বিলোপের ব্যাণারে নানাপ্রকার পরম্পর-বিরোধী মস্তব্য করা হইয়াছে। তিকাতের দপক্ষে এই যুক্তি দেখান ঘাইত পারে যে, ১৯৫১ প্রীষ্টাবে চীন সরকার দলাই লামা ও পঞ্চেন লামার সহিত যে চ্ক্তি স্বাক্ষর চীন কর্তৃক তিক্ষত করিয়াছিলেন উহাতে তিকাতকে চীনের প্রাধান্ত স্বীকার করিতে স্বালোচনা

বাধ্য করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই একথা প্রমাণিত হয় যে, এই
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বাবধি তিক্ষত প্রকৃত স্বাধীনতাই ভোগ

করিতেছিল।

আত্তভাতিক আইনবিদ্দের একটি কমিশন (International Commission of Jurists ) ভিকাত দম্পর্কে আইনগত বিচার-বিবেচনার পর 'बाह्य बाहिन वाहेन-একধা স্বীকাব করিয়াছেন যে, তিক্তত-ঘটনা চীনের আভান্তবীৰ বিদ্কমিশন'-এর বিষয় বলিয়া বোষণার কোন আইনসিত্ধ যুক্তি নাই। ইহা ভিন্ন, মস্ব্য চীন-তিকাত চুক্তির শুর্তাদি লুজ্যন করিয়াও চীন সরকার १३ विहे ११६८ নীতি-বিকল্প কাজ কবিয়াছিলেন। ততুপরি এক বিরাট সংখ্যক মানবিক্তা, নৈতিক্তা তিক্তীয়ের প্রাণনাশ করিয়া চীন সরকার মানবিক্তা, ও আত্তর্গতিক নৈতিকতা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবহার—এই তিনেরই অবমাননা বাৰত 'রের অধ্যাননা, কবিরাছিলেন।

্নি এই প্রাপ্তাবে তিকে তীয় বিশ্লোকের পর দল'ই লামা তিকেত ত্যাগ করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। ভারত সরকার তাঁহাকে আশ্রম দানে স্বীকৃত হন এবং তাঁহার বহু সংখ্যক তীকাতীয় অফুচরকে উদ্বাস্ত শিবির নির্মাণ করিয়া আশ্রম ভারত কর্তৃক দলাই দান করেন। ইতার ফলে চীন-ভারত সম্পর্কের তিক্তৃতা লাম'কে আশ্রম আরপ্ত বহুগুনে মুধিকার করিয়া লয়। সীমারেখা নামান আফালে ব্যাস্থান করি আনাত বিবাদের মীমাংসা এঘাবৎ সম্ভব হয় নাই। ('সাম্প্রাণিক প্রসাক্ষমমূহ' শীর্ষক অধ্যায়ে চীন-ভারত সংঘর্ষের বিবরণ দুইবা)।

জাপান (Japan): বিশীয় খিবুকে পথাজ্যের ফলে দীর্ঘ সাত বৎসর কাল মার্কিন সামরিক অধিকারে থাকিবার পর : ৯ ব প্রীটাক্ষে জাপান স্বাধীনতা ফিবিয়া পাইয়াছে। ইংগর পরবংশী কালে ম কিন গুকুরাই ৰূদ্ধেণ্ডর বুগে জাপানের জ্ঞাপানকে সাম্বিক ক্ষেত্রে পুনবায় শক্তিশালী কিয়া তুলিবার भूनक स्कीवरन माकिन নীতি অবলম্বন কবিয়া চলিয়াছ। জাপানকে প্ৰিয়ারার खोग्ड খাধী-তা ফিরাইয়া দেওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ দাহ যা দিবার পশ্চাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেক কমিউনিক্মের বিকল্প এশিয়া মহাদেশে একটি বিক্রবাদী শক্তিশালী বাই পভিয়া তুলিবার ইচ্ছা পরিল্ফিড হয়। চীন ও দোভিয়েত রাশিয়ার দামাবালী সরকাং হয়ের একা তেতু এশিয়া মহাদেশে দ্যে-বাদের প্রদাবের যে স্থাগ স্ত হট্যাছে উহার বিক্তে দামাবাদ বিরোধী একটি শক্তিকে দ্বাসমান কথাই চইল মার্কিন প্রথাই নীতির অক্ত ম্ম भाकिन युक्तशाद्वेश उ.चण। এই कांद्रालंडे शाहित गुक्तांडे अ'ला:नव वाक्टेन हिक で一年の এतः वर्ग निष्कि भूनकक्को तरमय यस ऐस्थीत। किन गृहशान व যুগে রাশিয়ার সীমাজীনভাবে শবিবৃদ্ধি এবং চীনের সাম্যবাদী সরকাবের শক্তি-> क्ये छालानाक मुख्न में हि जल मुस्त्र मारक मण्डिक छहेतात निश्यक नी उठ विश्व नी विश्वास करिएक मितुक करिया कुलिए छिल। हेट व क 'भारतिह क्यावर्थित श्रकाल मालामी प्रकृत श्रकांच माहिम शिक्षांत्र भाषा पहिल्लिक 2725 रहाया केर्छ कालान निक सुनाको त्नद मेरकाच काण्डे िरामक मीकि वर स्थाप किएक वर्षान्य १३१ ०१६

हे (मा-डीन (Indo-tlina): १४ 'इन डीन, अ अम, काषाक, मानाम,

টং-কিং—এই ক্ষেক্টি অঞ্চল লইয়া ইন্দো-চীন গঠিত। ক্র'সী প্রাধ'লাধীন এই
অঞ্চলে দ্বিভীয় বিশ্বযুদ্ধান্তর যুগে এক জটল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৫
ঐপ্তালের ম চ মাদে জাপান ইন্দো-চীন অধিকার করিয়া লইনা
ইন্দো-চীনের ঘারীনতা
এই অঞ্চলে ক্রাসী সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান ঘটিয়াছে বলিয়া
ঘোষণা
ঘোষণা করিয়াছিল। সেই স্ত্রে আনাম-এর স্মুট বাওনাই,
ক্ষোজের ও লাওসের রাজ্যণ নিজেদের ঘারীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।
'ভিয়েৎমিন লীগের' নেতা হো-চি-ফিন টং-কিং-এর সাভিট প্রদেশ নিজ কর্ত্রাধীনে
রাখিলেন এবং ভত্পরি জাপানের আজ্যনমর্পণের সঙ্গে সক্ষেত্র হ'নই নামক স্থানটিও

ক্ষাসী অধিকার করিয়া গইলেন। এদিকে যুদ্ধাবদানের পর ফ্রান্স ক্ষোতার ও লাওসের রাজগণের মধ্যে এক চুক্তি দ্বারা এই হুই পুন:ৰীকৃত দেশে তুইজন ফ্রাম্যী নিয়ামক স্থাপিত হুইবে এবং ক্ষোক্ত ও

লাওদের বাজগণ ভাঁহাদের নিয়ত্বাধীনভাবে স্বায়ন্তশাসন ভোগ কবিবেন স্থির চইল। হ'নই-এর ভিয়েৎনাম প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সহিত্ত ফ্রান্সের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ফ্রান্স পরিকল্পিত ইন্দো:-চীন যুক্তরাষ্ট্রের (Indo-Chinese Federation) একটি সদস্য রাষ্ট্র হিদাবে ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রকে বিবেচনা করা হইল। কোচিন-চীন এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগদ'ন কবিবে কিনা ভাহা দেই দেশের জনসাধারণের গণভে টে হিরীকৃত হইবে, একথাও শ্বীকৃত হইল। কিন্তু এই চুক্তির

ইন্দো-চীন কেড'বেশন
পরিকল্পনা

দেখা দিল। ইহার পর হইতে ইন্দো চীন, কল্পেড, কোচিন-চীন, কল্পেড, কালিল। ক্রান্স এই সকল দেশের প্রতিনিধিদের সহিত মীমাংসার ভাল একাধিক কন্পাবেন্দে সমবেত হইল, কিন্তু কোহাতে কোন কল হইল লিখেন নক্ষ্ ক্রান্স ক্

এক মাত্র পূর্ব স্বাধীনভার পর্তে জ্ঞানের সহিত মিত্রভা স্থাপ্নে রাজী এই কথা স্বোধনা কবিলেন (মার্চ ২৪, ১১৪৭)। কিন্তু ভিসেৎনাম ককল ফরাদী ইউনিচনের

অবিচ্ছেত অংশ ফ্রান্স এই যুক্তিতে এই অঞ্চল তাহার অধিকার রক্ষা করিয়া চলিবার নীত্তি অস্থদরণ করিয়া চলিল। হো-চি-মিন এর **হে**। চি-মিন ও ফরাসী কমিউনিন্ট্ মতবাদে বিখাপও ফ্রান্সের সহিত শাস্তিপূর্ণ माञ्चाकावग्रान्य मः गर्म আলোচনায় ব্যাঘাতের স্ষ্ট করিয়াছিল। যাহা হউক, ভিয়েৎনাম দরকার কোচিন চীন, আনাম, টং-কিং এই তিনটি ভিয়েৎনাম ভাষাভাষী অঞ্ল লইয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের এবং পূর্ব স্বাধীনতার মর্যাদা ও অধিকারসহ ফ্রান্স পরিকল্পিত ইন্দো চীন ফেডারেশন এবং ফরাসী ইউনিয়নের সদক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ইউনাইটেড ক্যাশন্দ্-এর নিকট এক আবেদন করিলেন। এদিকে ফরাপী দরকার সমাট বাওদাইকে আনাম, কোচিন চীন ও টং কিং অঞ্লের একটি সংযুক্ত 'ফরাদী ভোমিনিয়ন' (French Dominion) এর শাদনকর্তা নিযুক কবিলেন ( ১৯৪৯, ৮ই মার্চ)। হো-চি-মিন ফরাদী দেনাবাহিনীর দহিত তথন ও গৃত্ধ कविशा ठनिएडिश्लिम । ১৯৪२ औहोरस ठीरन कमिडेनिमें विश्वव ৰাওদাই ফ্যাসী সম্পূর্ণতা লাভ কবিলে চীন সরকার হো চি মিন-এর সরকারকে টোমিনিরন-এর শাসক আহুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান কহিলেন (১ই জামুয়াবি, ১৯৫০)। নিগ্ত রাশিয়া ও কশ প্রভাবাধীন রাষ্ট্রবর্গও হো-চি-মিন-এর সরকারকে খীকার করিয়া লইল। পকান্তরে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ফরাদী ডোমিনিয়ন'-এব বাওদাই গঠিত শাসনব্যবন্ধাকে খাকার করিয়া গইল। এইভাবে 'ঠাণ্ডা পড়াই' এই সকল অঞ্লেও বিশ্বত হইল।

দীৰ্ঘকাল যুদ্ধের পর এবং বিশাল পরিমাণ অর্থ ও ফরাসী দৈয়ক্তম করিয়াও যথন হো চি-মিনকে পরাজিত করা দম্ভব হটল না, তথন : ১৫৪ है:को हीन बाबरक्षण : बीडोरच (कनिका कन्कारदरक (Geneva Conference) এक जित्रद्भिन स চুক্তি बाबा এই अकनरक पृष्टेशारण छात्र कदिया प्रस्ता ठहेन। कियरनाथ बारहेव >१° चक्रद्वथात छेख्वाः न छित्यर्थिन मत्काद्वत श्रमीत अवः উংশবি উহার দক্ষিণাংশ ভিয়েৎনাম সরকারের অধীনে স্থাপন করা হট্ল। লাওম ও কংখাজকে খাগীন এবং খড়ন্ত বাট্টে পবিণত করা হট্ল। ১৯৬০ ঐটাৰ হইতে পাওলে ক্মিউনিস্ট্ ও প্তিমী-বাইছেটে দাহাৰাপুট ছট দলেব ছ'ওদ একলে 'ঠাও। মধ্যে দাঘৰ্ষ চলিয়' আ'দিতেছে। ফলে, পূৰ্ব ও পশ্চিমী অৰ্থাৎ कड़'है' धनाहित ক্ষিট্নিন্ট্ ও ক্ষিট্নিন্ট-বিবোধী দণেৱ 'ঠাওা লডাই' এই वक्ष विश्व श्रेशां ।

উত্তর বনাম দাক্ষণ ভিষেৎনাম (North vs. South Vietnam): ১৯৫৪ श्रीशास উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েংনাম ১৭° অক্ষরেথা ধরিয়া তুই রাজ্যাংশে বিভব্ত इहेशा याहेतात भन्न इहेटड अहे अकरन ठांडा नड़ाहेरबन अडांक উত্তর ও দকিণ ভিরেৎ-বিস্তু হয়। দকিণ ভিয়েৎনাম মার্কিন দাহাযাপুষ্ট এবং অপর नाम : ठांखां नडाई দিকে উত্তর ভিয়েংনাম কমিউনিন্ট -বিশেষভাবে চীন কমিউ-करन, এই छूटे चकरन ठी अ नफ़ारे करभरे श्रकांच मरपर्संद मिरक निन्छे भादायापुरे। অগ্রদর হইতে থাকে। ১৯৬, এইামে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ জামুরারি মাদে ভিরেৎনাম কমিউনিন্ট্রণ 'দক্ষিণ ভিয়েৎনামের করে। ঐ বংসর মৃক্তির অভা আতীয় বাহিনী' (National Front for the 'দক্ষিণ ভিয়েংনামের Liberation of South Vietnam ) নামে এক বাহিনী विक्रान्त कमिडेनिके भग शर्यन करत । ১৯৬১ बीटोटबवरे त्यवित्क २० राष्ट्रांव शिविता ৰাজ গ গেরিলা আজমণ যোদ্ধ' ভিয়েৎনামের বিক্তে দশস্ত আক্রমণ ভার করে। এমতাবস্থায় @#. 3265 মার্কিন দাহাযাপুর দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে রক্ষা করিবার জন্ত কেনেডি দরকার ভভাবতই व छ इहेश छितिला। दमनादिल माञ्चलसन दिहेनव-अव मा जिल्ला (हेर्ना নেত হাধীনে কেনেডি শ্বকার এক মিশন দক্ষিণ ভিমেৎনামে মিপন প্রেরণ করিলেন। টেইলর মিশনের রিপোর্ট গোপন করিছা রাথা হইবেও একথা প্রকাশ পাইল যে, টেইলর দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দিয়েম ( Diem )-এর দেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করিয়া টেইলর বিশ্বের তুলিবার জন্ত দামরিক দাহাযোর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে মাকিন সূপারিণ স্বকারের নিক্ট ফুপারিশ ক্রিয়াছিলেন।

টেইলর মিশনের স্থারিশ অস্থারী ১৯৬২ গ্রীষ্টান্সের ফেব্রুগারি মাধ্যে জেনারেল হবেকিন্দ্ (General Harkins)-এর অধীনে এক মার্কিন বাছিনী গঠিত হইল এবং অল্পকালের মধ্যেই উহার সংখ্যা ১৫,০০০ দাঁড়াইল। ক্রমেই দক্ষিণ ভিশেষনানে
এই বাহিনীও উত্তর ভিয়েৎনামের আক্রমণের বিক্তে স্বাস্থিন ভাবে সংঘ্রে শিপ্ত হইল। ফলে মার্কিন দৈয়াও হতাহত ভ্রতিতে লাপিল।

এদিকে প্রেদিডেন্ট দিয়েন ও মার্কিনদের দম্পর্কে কভকটা ভিক্তভা দেখা দিছে লাদিল। ১৯৬১ ইটিশেল মাধ্য প্রেল টেটলর যথন দক্ষিণ ভিরেখনামে আদেন

তথ্ন ভিনি দিয়েম-এই দক্ষে নানপ্রেছরে আনে।চনা করিচাছিলেন। নেই সংহ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পত্রি কাসনুহ সরকারী কঠোর নিয়ন্ত্রণ সর্বেও নকিণ ভিয়েৎনামে এক সংবাদ প্রকাশ করিল যে, টেইলর দিয়েম সরকারকে शिवय मव मार्ट्स्व দমনমীতি ভাগে করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এইভাবে দিয়েয বিলোধিত সরকারের বিক্রার দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই কতক গোল্যোগের স্থপতি হইল। ১৯৬০ আইাছে দক্ষিণ ভিমেৎনামের বৌদ্দের সহিত দিশেষ সহকারের দাকণ গোলঘোগ দেখা দিল। বৌদ্ধান বোমান ক্যাথলিক প্রভাবিত দিয়েম সর দার প্রীষ্টানদের প্রতি অংগ্রুদ উদারতা প্রদর্শন করিতেছেন এই মভিযোগ করিল। এই সূত্রে কয়েক দ্বন বৌদ্ধ নিজ গায়ে বৌদ্ধদের সহিত পে টাল ডালিয়া তাহাতে অগ্নি দংযোগ কবিয়া দিরেম সরকারের আত্মগত্যা কবিলেন। ইহ'র মৃন উদেশ ছিল এইভাবে विद्याय আ মনিগ্রহের মাধ্যমে দিয়েম সরকারের বৈষ্মামূলক নীতির বিক্রে প্রতিবাদ জানান। পৃথিতীর সর্বত্র বৌদ্ধনের প্রতি স্বাভাবিক সহাত্ত্রতি জাগ্রত হইল। সর্বত্র পত্রি কার মাধামে এই সহাকৃত্রতি দিয়েম দকিণ ভিয়েংৰাম ও মাকিন সর ছারের मदकाद्वत निक्'वारम श्रकः न नाहेल । वोक्रमत श्रकि जलमात মণো ভিজতা বৃদ্ধি নীতি প্রকৃতির জন্ত মার্কিনদের সহিত দিয়েম সরকারের সম্পর্ক

এইরপ পরিস্থিতিতে মাহিন প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাক্নামারা ও জেনারেল
ম্য রুওয়েল টেইলর দক্ষিন ভিনেংনামে আদিয়া উ স্থিত হইলেন। দিয়েম সরকারের
মাক্নামারা টেইলর সহিত আলাপ আলোচনার পর ভিয়েংনাম-মাফিন ভিক্তভা
মিশন প্রথমিত হইল না। মাক্ ামারা ও টেইলং-এর বিপোর্ট পাইয়া
মাকিন সরকার দিনাম সংকারকে সাহায্যাধানের নীতি ভাগে করিলেন। ইর্গাতে

কিলেম সরকারের পাতন ঃ বিবেম ও সু'র আবনাপ জেনারেল মিন্ত্র স্মতালাভ

क प्रदेश भाइन ।

আরও তিক হইয়া পড়িল।

প্রোক্ষ লাবে উৎদাহিত হইয়া জেনারেল ছ্যোং ভানে মিন্
(General Duong Van Minh) ১৯৬০ শ্রীরান্দের ১লা
নভেম্বর নিয়েম সরকারকে ক্ষমভাচ্তে করিলেন। সেই স্মায়
দিয়েম ও ফু'কে হত্যা করা হইল। এইভাবে মার্কিন সরকারের
পছক্ষমই লোক যাহাতে পাওয়া যায় সেই চেষ্টা চলিল। এনিকে
উত্তর ভিয়েৎনামের স্বিত মার্কিন শৈক্ষাণ আরও গভীরভাবে
জেনারেল খিন অল্প ক্রেছ নিন প্রট (৩০শে জান্ত্রারি

১৯৬৪) क्या हाउ दहेरना। डेहाब चरन रखनारवन छावन कर्न Nguyoa Khanh) ক্ৰড়ায় ৰাগীন হইলেন। কিন্তু ভিনিত শাদনক য ংলাবেল মিন ক্ষতা-अवर छेठा जिल्लाभार्या महिल युक - अहे छेज्ह माहिल भागान চু ড : জেন্থেল কহ্ন-এর ক্ষডালাভ তেখন তৎপর চা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না ৷ বৌধ্ধর্মানলখী এবং ছাত্র সম্প্রশাষের দরপ্রতিক্ত আন্দোলনের চাপে উহাকে পদত্যাগ করিতে হইল। পরে অবভ কতকত্তি শর্ডাধীনভাবে উংগাকে দেই পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার ক্রিতে হইল। এইভাবে ঘখন আভাষ্কীণ কেতে অব্যবস্থা मिया भिन तमरे सरवारम केन्द्र जिल्हा माय देन न वा जिल्हा कर देनन मिन जिल्हा नारभन ক তক স্থান অধিকার করিয়া ল্টতে দমর্থ হটল। মার্কিন দ্রকার এমতাবস্থায়ও निक्त ভिয়েৎনাথের প্রভিরক্ষার পূর্ব লায়িছ গ্রহণে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। कारन, अनित्विकिकार अवमान करा अकिन मदकारतर अन्त, এই कथा ग्रंथ জেনাবেল কহ্ৰ-এর আভিড ইয়া ওপ্নিবেশিক ভারই সমতলা কার্য করা মার্কিন সরকার স্মীটীন মনে করিলেন না। কিন্তু যুগ ক্রমেই বিস্তার-অ ১ মণ্ড ত' লাভ কারতে থাকিলে উত্তর ভিয়েৎনামে চীনা সাহায্য এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামে উত্তর ভিয়েৎন মের মার্কিন সাহাযোর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল ৷ চীনের স্থবিধা হইল এই যে, जे अकानत अस्वामी दान आन्दक होना । याहा इडेक, যুদ্ধ-পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়: উঠিলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন ঘাঁটি হইতে বোমাক বিমান উত্তর ভিয়েহনামের দামবিক ঘাটির উপর বোমা নিকেপ করিতে लाशिन। পृथितीत माखिक भी दिननमूर मिक्स जिद्दरनाम रहेट माकिन देन অ শাহণের প্রয়োজন একথা একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন। উভয় পক্ষে তীর গৃষ ই ার পর্বে কোন শান্তি আলোচনা সাফল্যলাভ করিবে না একথা দকলেই বলিয়াছেন। ১৯৬৫ প্রীটাকে নানা চেষ্টা দত্তেও কমন্ ভয়েল্থ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে এবিবয়ে কোন স্থির দিছাত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৬ঃ এই প্রিকের জ্ন-জুলাই মানে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যুদ্ধ তীব আকার ধারণ কবিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলদনের শাস্তি মিশন

ম কিন যুক্তরাষ্ট্রের C अराज्य পविक्या: तृर्व ह्या अमिरक मिक्का डिएड-न! घटक छ दब सिरग्धनारमञ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন ঘূকুরাষ্ট্র সরাদরি উত্তর ভিয়েৎ-िक्र:क एक व्योगमान ন্মের হাইপং ও হানয় এর উপর বিমান আক্রমণ শুক

করে: ফলে, বছ দংখাক লোকের জীবনাস্ত ইইলে ভারতদহ দকল শান্তিক্মী

দেশ ইহার বিক্তে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় না। এ বংসরই ডিসেম্বর মানে Christmas উপলক্ষে প্রেনিডেন্ট অন্সন উত্তর ভিয়েৎ-নামের বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণ এককভাবে স্থপিত রাখেন. সামরিকভাবে বিমান উত্তর ভিয়েৎনামকে শান্তি স্থাপনের স্থায় গ দানই ছিল ইহার আক্রমণ ছগিত मून উत्मण। किन्न छेखन जिल्लारमाध्यत स्थिमित्छणे (श-हि-धिन দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আক্রমণের বিকল্পে আত্মবন্ধা করিতে দুরপ্রতিজ্ঞ। ১৯৬৬ শীষ্টাব্রের ফেব্রুগারি মানে হাওয়াইতে এক সম্মেলন অন্তটিত হয়। দেখান ইইতে প্রেসিডেন্ট জনদন এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মার্শাল কাই ও হাওয়াই সম্মেলন প্রেমিডেন্ট নোওয়েদ উত্তর ভিয়েৎনামের আক্রমণ প্রতিহত कविवाद-वर्षार উত্তর ভিয়েৎনামের বিক্রে যুদ্ধ চালাইয়া ঘাইবার সংকল ঘোষণা কবেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট হো-চি-মিন ভাহাতে ভীত না হইয়া (क्षा कि-विन्-धव मृह श मार्किन माहाया-शृष्टे मिक्किव जित्यर नार्यय निक्रे भवाक्य चीकाद क्रिरियम मा, এই व्याह स्वत मान क्रायम । ১৯৬७ श्रीहारमय मधा छारा अमाहा নামক মানে প্রেমিডেন্ট জন্মন উত্তর ভিয়েখনামের অর্থাৎ ভিয়েৎকং এর আফ্রমণ প্রতিহত করিবার জন্ম মার্কিন উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাক্তি যদি অপর কোন বাক্তিব উপর নিজ মতামত চাপাইলা মাৰ্কিন যক্তি मिवाद (5है। करत जाहा इहेरन वाकि-याधीनजा कुश हहेरव विनिया সকলেই মনে করিয়া থাকেন। অক্তরপ কোন অনিজ্ঞ দেশের বা জনগণের উপর वाहित हहेट कान वाक्रेनिक भारती हालाहेश मिताव ८५ । १ । १ । १ । १ । ও স্বাধীনভার বিরোধী। সার্কিন যুক্তবাই উহাতে নিশ্চয়ই বাধা লান্তি হির বিব্রাসীর দিবে। কিন্তু শান্ধিপ্রিয় বিশ্ববাদী এবং বাশিয়া, চীন প্রস্তৃতি শান্তির এযান मायावांनी तम्म अहे गृत्कत जीज निन्ना कदिर हरह । हीन व्यवश গোপনে উত্তর ভিয়েৎনামকে সাগাঘা দান করিতেছে। বাশিঘা টকা ভিয়েৎনামকে ्रिक्ति ममर्थन जानाहेबाटि। किर्प्यदन्याय यक मोन्दान atfent e wiecen চলিত্ত দিলে দেখান হটতে ব্যাপক মুদ্ধের স্বষ্ট চইতে পারে @714 দেই আখংকা অনেকেই করিভেছেন। ভারত ও হ'লিয়া দক্ষিব ভিয়েখনাম হটতে মাকিনী ফোল অপ্যাত্তাব কল প্রভাব কবিয়াছে। কিছু এই वाष्ट्र (कामलकार कार्यकरी प्राक्त शहर करा दह माहे ।

১৯৬७ बेहेग्स्य चाहेग्रहत (नव शिक (२३, २६) प्राणील नेव मृत्यनात

প্রেনিডেট জনসন, ফিলিপাইনের প্রেনিডেট মার্কস, দক্ষিল কোরিয়ার প্রেনিডেট প ক চাং-হি, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেনিডেন্ট্ নোওয়েন ভ্যান স্যাতিকা শীর্ষ সংখ্যালন थिडे ६ उथाकार अधानमधी कारे. थारे नार खर अधानमधी बानम (२०१म, २०१म वास्त्रीवत किखिकां हरन, निडे बिनारिखंद अधानम्ही कौथ हालि छक. 1266) अरङ्गिनियात अधानमञ्जी ८१८न्छ इन्हें - अर्थार आरमितका, मिनन কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েংনাম, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাও, থাইল্যাও ও অ ব্রিল্যা প্রস্কৃতি সাত্টি রাষ্ট্রের নেত্রে সমবেত ইয়া ঘোষণা করেন যে, (च.वर्ग মার্কিন যুক্তরাই ও উপরি-উক্ত দেশগম্হ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃইতে শামরিক দাহায়া তথা দেনাবাহিনী অপশারণ উত্তর ভিয়েৎনাম যুদ্ধ হইতে বিরভ ত্ইবার ছয় মানের মধ্যে সম্পন্ন করিবে। স্বতরাং উত্তর ভিয়েৎনাম যুদ্ধবিরতিতে वाकी ना दरेल जिराइरनाम वृत्वत जनान घडात जाना युवरे कीन। जवड जिराइर-নাম যুদ্ধের অবদান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বুহত্তর শান্তির স্বার্থে একান্ত প্রয়োগন।

ইতিমধ্যে ১৯৬৬ প্রীষ্ট, ক্ষের জুলাই মাদে মার্কিন যুক্তরাট্র উত্তর ভিয়েংন'মের বিক্তন্ধ যুদ্ধ আরও জোরদার করিতে শুকু করে এবং হানয় এ ভিরেংশম গুল্কের অবস্থিত তেলের ডিপোগুলির উপর বোমাবর্ধন করে। ইহা শ্রমার

ওয়াবদো চুকিভুক্ত রাইগুলি মাকিন যুক্তগাষ্ট্রের এইরণ যুদ্ধপ্রদার নীতির তীঞ बिन्ता करत अवः मुक्किन ভिয়েৎনাম दहेट आर्किन मानावादिनौ अपनावरानत नावि জানায়। ভিয়েৎনাম নিজেদের ভবিশ্বং নিজেগ্রাই থির করুক এই ছিল ওয়ারনো চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের দাবির পশ্চাতে মূল ভগার-ো চক্তিবদ্ধ উদ্দেশ্য। পৃথিবীর অপরাপর দেশও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে দেশ নমুহের নিন্দা भाकिन युक्तवारहेद रेमकालनदर्भव मावि झानाहेगाए, किन्ह ভাছাতে কোন কল হয় নাই। এক বংশব ধরিয়া মুদ্ধ অবিরভ চলিতে থাকে: ১२७१ बीहा:यद य माम इंडेनाइटिंड, छः चन्न- वद मारकडं दि- एकनादन উ-অপ্ট ভিয়েৎনাম মুখাবদানকলে এক পরিকল্লনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পার মার্কিন দেনাবাহিনী কর্তৃক উত্তর ভিতেৎ-भारमय छेलव व्यामावर्षन तक कता, छेलव हिरमुरनाम क्र-भाग्डे भविकसमा কত্ক দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দেনাবাহিনী প্রেরণ, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সংপ্রকার শামবিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কথা প্ৰাভৃতি একই দক্ষে কাৰ্যকর কথিতে হইবে এবং মার্কিন যুক্তরাই ও উত্তর ভিয়েৎনামের মধ্যে দরাদরি শান্তি শাণন সম্পর্কে আলোচনা
তক্ষ করিবার কণাও এই পরিকল্পনায় বলা হয়। এই হই পক্ষে আলোচনা শুক্
করিবার পর দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও ভিয়েৎকং-এর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করা হইবে।
আলোচনা কিছুদ্র অগ্রদর হইলে পর ব্রিটেন, বালিয়া, কানাতা,
পরিকল্পনার পর্তাদি
ভারত, পোল্যাও ও অপরাপর রাষ্ট্র তাহাতে যোগদান করিবে,
চীনের যদি আলোচনায় যোগদানে আপত্তি না থাকে তাহা হইলে চীনকে আমন্ত্রণ
আনাইবে। এইভাবে শান্তি শ্লাপনের প্রাথমিক কার্য দম্পর হইলে পর জেনিভা
কন্দারেক্ষ আহ্বান করিখা যুদ্ধরত দক্ষ পক্ষকে একটি শান্তি চুক্তি গ্রহণ করিতে
হইবে এবং উহাই ভিয়েৎনাম সমস্থার শ্বামী সমাধান বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু উ-থাণ্ট্ পরিকল্পনা বা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক ভিয়েৎনাম যুক্তের অবসানের অন্ত চেষ্টা কোন কিছুই ভিয়েৎনামের যুক্তের অবসান ঘটাইতে পারে নাই।

অল্পনাল পূর্বে হানর উহার পার্যবর্তী এলাকায় মার্কিন বোমাবর্ষণ উথান্ট্ এবং অপরাপর শান্তিকামী সকলের তীত্র নিলা
অর্জন করিয়াছে। এই যুদ্ধ যে-কোন সময় ব্যাপক যুক্তে
রূপ ভরিত হইতে পারিত, বলা বাহুল্য। চীন, রাশিয়া প্রভৃতি উত্তর
ব্যাপকতর যুক্তের

অর্জন করিয়াহে। ফলে, ভিয়েৎনাম পৃথিবীর শক্তিশালী
বাষ্ট্রবর্গের এক বিরোধের কেক্সন্তর্গর হইয়া দ ডাইয়াছে।

এদিকে ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্বের দে.প্টেম্বর মাদে ন্তন সংবিধান অন্থ্যাবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কর্ণধার নির্বাচিত হন। জেনাবেল থিউ হানম্ব সরকার অর্থাং উত্তর ভিয়েৎনামের কর্ণধার নির্বাচিত হন। জেনাবেল থিউ হানম্ব সরকার অর্থাং উত্তর ভিয়েৎনাম রাজী হইলে শান্তি স্থাপনের জন্ত আলোচনায় বলিতে রাজী আছেন ঘোষণা করেন এবং দেজন্য প্রয়োজনবোধে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শান্তি-ম্পৃহার প্রমাণস্বরূপ এক সপ্তাহকলে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর কোনপ্রকার বোমা বর্ণণ করেন । কিছু শান্তির চন্তা বার্থা অবলম্বনে প্রস্তুত্ত আছেন, একথা ঘোষণা করেন। কিছু শান্তির চন্তা বার্থ কিছুত্তেই শান্তি স্থাপনের কোন আলোচনা ভক্ত করা মন্তর মাই। মার্কিন যুক্তরাব্রৈর প্রেমিডেট, ইভিমধ্যে হই-একবার শান্তির কথা বলিয়া-ছিলেন বটে, কিছু ঘূরের পূর্ব প্রস্তুতিও চালাইয়া ঘাইতেছিলেন। ভারত ও স্থাপের শান্তিকামী রাষ্ট্র শান্তি স্থাপনের প্রধান শর্ভ এবং প্রথম পদক্ষেপ হিলাবে মার্কিন গৈলের উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে

অপদাবণ দাবি করিয়াছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে ত্মিকত হয় নাই! উপরক্ত জনদন সরকার ১৯৬৭ শ্রীটাবের বাজেটে অধিক পরিমাণ অর্থ ভিয়েংনাম যুদ্ধের দামরিক প্রস্তুতির জন্ত ব্যয়-বরাদ্ধ করেন এবং অধিকতর দংখ্যার দৈল্ত দংগ্রহের চেটা তক করেন। কিন্তু অক্টোবর মাদে (১৯৬৭) দংবাদ পাওয়া যাদ্ধ যে, ভিয়েংনাম যুদ্ধের ব্যাপারে মার্কিন সরকারের মধ্যে জনসনের দহিত জনেকের মতানৈক্য ঘটিতেছে।

১৯৬৮ প্রীটাবের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্ট্ জনদন গোষণা করেন যে, তিনি
আদির নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট্ পদপ্রার্থী হইবেন না। ইহার মৃদ্
প্রেসিডেন্ট্ জনদনের
বোষণা
পক্ষে কিন্তিন, কারণ এই যুদ্ধের পশ্চাতে মার্কিন মৃক্তরাষ্ট্রের
আনেকেবই সমর্থন নাই।

এই বোষণার অব্যবহিত পরই ভারত উত্তর ভিয়েৎনাম ও মার্কিন মুক্তরাষ্টের মধ্যে শান্তি হাপনের অক সচেই হয়। উভয় পক্ষেই শান্তি স্থাপনের আগ্রহ থাকায় কে'থার শান্তির আলোচনা তুরু হইবে দেবিবয়ে তংপরতা তুরু जिर्दरनाम नासि रय। এक ममत्र मिन्नी उ এই আলোচনা एक हहेरव वनिया আলোচনা আলা করা গিয়ছিল। যাহা হউক, লেব পর্যন্ত হানর সরকার অর্থাং উত্তর ভিয়েৎনাম ও মার্কিন যুক্তরাট্র দমত হইলে পাারিদ নগরীতে এই শক্তি সংখলন বলিবে ছিব হয়। উত্তঃ ভিয়েৎনাম সরকারের পক্ষে মি: কুয়ান थुडे ( Mr. Kuan Thuy ) এवर मार्किन भवकारवर भटक मि: आंखारवन शाविमान (Mr. Averell Harriman) তুই পক্ষের নেতা হিদাবে প্যারিদে উপন্থিত হুইলে ১০ই মে, ১৯৬৮, শান্তির প্রাথমিক আলোচনা শুকু হইবে দ্বির भावित्म देववेक इय। अमिरक जिराइरनारम युक्त दक इम्र नाई। छेजम भाकर আক্রমণ ও পান্টা আক্রমণ চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৫ই মে, ১৯৬০ শান্তির আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনা কালে ছই পক্ষের পরস্পর পরস্পরের এলাকার বোমাবর্ধ প্রভৃতি বন্ধ রাখিবার নানাপ্রকার প্রস্তাব, পান্টা প্রস্তাব দেওয়া হয়. किन्न जाना कांन नक्हे शहरन मचल हम ना। अमिरक भाविम महरव गानक উচ্ছখনতা ভুক হয়। কিন্তু শান্তিই আলোচনা এই অবস্থায়ও চলিতে থাকে। मास्तित व्यात्नांत्रना व्यवक व्याप्तत हहेए भारत नाहे छेभवन हुई भक्ते भवन्तत

পরম্পরকে দেখী কবিষা নির্তি দেয়। এইভাবে শান্তি আলোচনায় এক ঠাও লড়াইয়ের পরিস্থিতি দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং হানয় বর্তমানে (জুন, ১৯৬৮) শান্তি আলোচনার পূর্ব শর্ত হিদাবে ভিয়েৎনামে যুদ্ধের প্রাথলা হ্রাস কবিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার প্রস্তাব ও পান্টা প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছে। দীর্মকাল পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও হানয় ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অবসানকরে পাাবিস শংবে সমবেত হইছাতে ইহাত হলাই হলকল, বলা বাহলা।

প্যাবিদ শহরে অস্টিত শান্তি-আলোচনা প্রথম ছয়মাদ কোনভাবেই অগ্রদর হইল না। কিন্তু ১৯৬৮ খ্রীষ্টান্দের অক্টোবর মাদে এক গোপন চুক্তি দ্বারা ভিয়েৎনাম এবং অপরাপর যুদ্ধরত দেনাবাহিনীর দামবিক কার্যকলাপ কতকটা হ্রাদ পাইল। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ইতে উত্তর ভিয়েৎনামের এক বিরাট দাখাক যুদ্ধরত দৈ কে অপদারণ করা হইল। প্যাবিদ শান্তি আলোচনায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন এই শর্ভ উত্তর ভিয়েৎনাম ম নিয়া লইল, পক্ষান্থরে জাতীয় মৃক্তি ফ্রন্ট (National Liberation দিলা)-এর প্রতিনিধিও ঐ আলোচনান যোগদান করিবেন, স্থিত হইল। এই প্রত্তিপর্ব শেষ হইলে ৩১শে অক্টোরর, ১৯৬৮, প্রেসিডেণ্ট জনসন

খির ইল। এই প্রস্তুতিপর্ব শেষ ইইলে ৩১শে অক্টেরর, ১৯৬৮, প্রেণিডেণ্ট্ জনদন উত্তর ভিত্তেৎনামের উপর বোমা নিক্ষেপ ব্যের আদেশ দিলেন। সম্জ ইইলে মুখ-দাহাজ উত্তর-ভিয়েৎনামের উপর যে গোলাবর্ষণ করিলেছিল ভাহাও বন্ধ করা হল।

ইহার অল্পকালের মধ্যেই জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট প্যারিদ আলোচনায় মিদেদ মুয়েন थिडे दिन्दक (Nguyen Thei Binh) श्राहिनिधि महनानान মুক্তেন খিউ বিন কবিয়া এক ঘোষণা প্রচার করিল। অবশ্য ১৯৮৯ এটাকের काडीय मुक्ति अंडे,-জামুয়ারি মানের ২৫ তারিখের পূর্বে এই পরিবর্ধিত আকারের এর এতিনিধি আলোচনা সভাব কাজ শুরু ইইল না। ঐ শবিখে যথন শালু হইল তথ্য ম'কিন প্রতিনিধি মি: বেন্রি ক্যাওট লক্ষ প্রকাব আলোচনা ভক যে, (১) উত্তর ভিষেৎনাম হইতে যাবতীয় দ্লিপ হাৰিন প্ৰতিনিধি ভিয়েংনামী দৈল অপদাৰেণ কৰা চউক, অন্তৱপ দক্ষিণ ভিয়েং-कावित महबद अखान नाम १३ए७ यावानीय छेदव छित्रारभागी देनल अल्पादन कवा হটক। (২) উত্তর ও দক্ষিণ ভিগেৎনামের দীমান্তবতী অঞ্চল একটি সামবিত-নিবপেক অঞ্চল গঠন করা হটক। লাজি আলোচনাকে কার্যকরী করিয়া তদিখার

ব'স্তব ও কাৰ্যকরী পদক্ষেপ হিদাবে এই পদা অবশ্বন করা একান্ত প্রযোজন এই কথা হেন্ত্রি ক্যাব্ট ল্ল্ছ উল্লেখ ক্রিলেন।

উত্তর ভিয়েৎনাম ও জাতীয় মৃতি ফটের প্রতিনিধিবর্গ প্রবাহ্য প্রস্তাব করিবেন
থ্য, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎন'মের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিবাদ
র'জনৈতিক সমস্তা বৃহিয়াছে উহার সমাধ্য সর্বাহের করা প্রয়োজন এবং সেইশম্পানের উ র
জন্ত সংইগনে যে সরকার তথন ক্ষমতায় আদীন উহার পরিবর্তে
ওক্ষম মারোপ
'শান্তি সরকার' (Peace Cabinet) গঠন করা প্রয়োজন।
এই ন্তন সরকারই শান্তি অ'লোচনায় জংশ গ্রহণ করিবেন।

১৯৬৯, জুন মানে পারিনের শান্তি নম্মেনরে নির্চ মোট চারিট পান্তিপ্রস্তাব পেশ করা হইল: একটি মার্কিন প্রতিনিধি কর্তৃক, অপর তিনটি উত্তর ভিয়েৎনাম, ক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও জাতীয় মৃত্তি ক্রণ্টের পক্ষে। যে প্রশ্নে শান্তি আলোচনায় এখনও কোনে কার্যকরী দিল্পত্তে উপনীত হওয়া সন্তব হয় নাই বর্তমান সমস্তা উত্তা হইল উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক এক্ষী-কবে। নির্বাচনের মান্যমে কিভাবে এই তুই দেশকে একই দ্রকারের অনীনে স্থাপন করা সন্তব হইবে দেই প্রশ্ন প্যাবিদ সম্মেননের সম্ম্যে দর্বাপেক কঠিন দমস্থা হইয়া দ্যাভাইয়াছে। ইভিমন্যে পরা সোপ্টোর ভাবিথে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেদিভেন্ট্ কোনি-মিন পরলোকশমন করিয়াছেন। পরবর্তী ঘটনাসমূহ সাম্প্র ওক প্রদক্ষমূহ শীর্ষক অধ্যায়ে জাইবা]

ইন্দোনেশিরা (Indonesia): বিতায় বিশাস্ককালে ইন্দে নেশিয়ার যে জাতীয়তাবাদী অ'ন্দোলন শুদ হইয়'ছিল ২০২০ প্রীপ্ত বে ওলন্দার শানন হইতে ইন্দোনেশিনার স্থানীন গা লাভের মধ্যে উহার পরিন্মাপ্তি ঘটে। শাধীনতালাভ বিভিন্ন ধর্মাবলহা অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়া জাতীয়তাবোধে উদ্বৃত্ত হইলেও জাতীয় ঐক্য দম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। বিভিন্ন দলের পরন্পার প্রতিযোগিতা ও অসহিফুণার মনোর্ত্তি দেশের ত্র্বলতার কারণ হইয়া প্রেটিয় ছিল। এই অবস্থার স্বাভাবিক ফল হিলাবেই প্রেলিডেন্ট্র স্ক্রণ (১০০০) ইন্দোনেশীয় দংবিধান নাক্চ করিয়া 'নিয়্ত্রিভ প্রত্তের' প্রত্তি (Guided Democracy) ন বর প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দেই সমরে ইন্দোনেশিয়া আম্প্রাভিক ক্লেক্ত্রের নির্পেক্তার নীত্তি অম্প্রত্ব করিয়া চলিডেছিল।

কিন্তু মালয়েশিয়া যুক্তবাই গঠনের কাল হইতে (১৯৬০) ফিলিপাইনস্ বিশেষ-ভ'বে है स्मानिशा छेशा ने कड़ भाषन कविर छ छक करव। है स्मानिश প्रिमिए छे ত্তর্ণ মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা প্রকাশ্যেই ঘোষণা ইনোনেশিয়া কর্তক करवन। ১৯५८ औद्योदसव आंगमें बादम हैत्स्वादनीय भिवित्रा মালরেশিরার বিরোধিতা বাহিনী ও পাবাছট বাহিনী মাল্ডেলিয়ার বিক্লে প্রেরণ করা रम । हेल्लारन निहा कथिछेनिक होन-एवँ वा नी खि अञ्चलव कतिवांत करल हेल्ला-নেশিয়ার সমর্থনে চীনা কমিউনিন্ট্গণ দিকাপুরের মালয়জাতির লোকেদের সহিত করিলে পরিন্ধিতি শতাধিক জটিল হইয়া পড়ে। এমতাবন্ধার হালামা मानएश्रीयाव ऐक् बाक न वर्गान है ल्लारनियाव विकटक है छैना है-रेक्नाव्य निया वर्ड क টেড লাশনদ-এর নিকট অভিযোগ করেন। এদিকে বিটিশ মালয়েশিরা ভাক্রমণ সরকার মালয়েশিয়াকে বহিরাগত আক্রমণ হইতে বৃক্ষা করিবেন এই প্রতিশ্রতিবন্ধ ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণ যাহাতে প্রকাশ যুদ্ধে পরিণত না হইতে পারে এবং প্রকাশ যুদ্ধে পরিণত হইলেও যাহাতে মাল্যেশিয়া ইন্দোনেশিয়া ব্রিটিশ সরকার কর্জে চ কর্তৃক পদানত হুইতে না পারে সেম্বরু ব্রিটিশ সরকার চারিখানা ম'লয়ে-িয়ার প্রতি-যুদ্ধ জাহাজ ও উপযুক্ত পরিমাণ দৈক্ত দিঙ্গাপুরে প্রোরণ করিলেন। রক্ষার বাবলা : বিটিশ সরকারের এই ব্যবস্থার প্রত্যাত্তরে রাশিয়া প্রেসিডেন্ট রাশিয়া কর্ত্ত দ रेत्नाति नियात नमर्थन স্কর্ণকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইল। কমিউনিস্ট্ চীন ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ার পারত্পরিক বিবাদের স্থাগে লইয়া সেই অঞ্চলে কমিউনিস্ট্চীনের প্রভাব বিস্তাবে সচেষ্ট হইল। এইভাবে মালয়েশিয়া-ইন্সোনেশিয়া ক্রমেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবর্তে পড়িতে লাগিল। টুছু আৰু ল क भिडे निष्ठे ही दनत প্রভাব বিতারের হযোগ রহমানের অভিযোগের ভিত্তিতে দিকউরিটি কাউন্সিদ্ যথন ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণাত্মক কার্যকলাণের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব ইউনাইটেড ক্রাশনস কর্তক ইন্সোনেশিয়ার গ্রাহণ করিতে গেলেন তখন বাশিয়া ভিটো (Veto) প্রয়োগ আক্রমণের প্রতিবাদের কবিয়া উহা নাক্চ কবিয়া দিল। बार्थ (हरे।

সিকিউরিটি কাউসিল ইন্দোনেশিয়ার বিক্তে প্রস্তাব গ্রহণে প্রস্তাভ হইয়াছিল
ক্রনের ইউনাইটেড একর প্রেনিডেট স্কর্ণ অভান্ত ক্র হইলেন এবং ইভিমধ্যে
ক্রাশন্স্-এর সদস্তপদ্ মাল্যেশিয়া ইউনাইটেড ক্রাশন্স্-এর সদস্তপদভূক হইলে, তিনি
ভাগি
ইউনাইটেড ক্রাশন্স্ ভ্যাগ করিলেন। ইউনাইটেড ক্রাশন্স্
বহিভূতি চীন ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক ইউনাইটেড ক্রাশন্স্-এর সদস্তপদ ভ্যাগ

আ'স্তরিকভাবে সমর্থন করিল। ইন্দে'নেশিয়ার কমিউনিস্ট্ চীনের প্রভাব বৃদ্ধি ক্যোগ ইহাতে আরও সহজ হইল।

ভধু তাহাই নহে, স্কর্ণ চীনের সাহাযাপুট হইলা বোষণা করিলেন যে, তিনি একটি বিতীয় ইউনাইটেড্ আশন্স স্থাপন করিলেন।

थिनिए हे सकर्नत हे डेनाहेट हे ज्ञांसनम हहेट जलनत्व अवर शांकरहिमशादक ध्वःम कविवाव (ठडे। त्मव भर्षच वार्च इट्रेन । ১৯৬१ औरास्मव व्यमिष्डके च्कार्य জুন মাদে পাক চীন-ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক আল্জিয়ার্সে স্বর্ণ-বাৰ্থত। আয়ুব চ-এন-লাই নেত্ৰধীনে আফ্রে:এশীয় রাইসমহকে আনয়নের প্রয়াস বার্থ হইলে স্কর্ণ মালয়েশিয়ার প্রতি পূর্বেকার বিধাংদী নীতি কতকটা প্ৰিভাগ করিতে লাগিলেন। ইভিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার উনটাং-এর সাম্বিক আভ মুরীণ রাজনৈতিক পটপ্রিবর্তনও খুবই জত ঘটতে অভ খান ( দেপ্টেম্বর, লাগিল। কয়েক মাদের মধোই (দেপ্টেখর, ১৯৬৫) সমর 5266) অধিনায়ক উনটাং এক দামরিক অভু:খ'নের মাধ্যমে বাইক্ষতা এই সামবিক অভাখানের পশ্চাতে ইন্দোনেশিয়ার পরবাষ্ট্রমন্ত্রী অধিকার করেন। স্থান্তিওর গোপন সমর্থন ছিল। উনটাং প্রেনিডেন্ট স্কর্ণকে সুহার্ভোর প্রতি-বিপ্লব বলী ক্রিয়া ক্ষ্যতায় আদীন হইবার তিন দিন অতিবাহিত ( Counter Coup ) হইবার সংক্র সংক্র সমরনেতা স্করতো এক সামরিক প্রতি-বিপ্লব (Counter Coup) সংঘটিত করেন। উন্টাং এব সামরিক অভাখান ছিল চীনের কমিউনিষ্ট প্রভাবিত। কিন্তু স্থহার্ভো উনটাং-এর ক মিউনিই দমন দামবিক অভ্যথান তথু কঠোর হল্তে দমনই কবিলেন, এমন নহে, ক্মিউনিস্ট্ প্রভাব দুর কবিবাব উংদজে তিনি চীনপন্থী তথা ক্মিউনিস্ট্রণকে কঠোর হত্তে দমন কবিতে লাগিলেন। ভার তাহাই নহে, অংগর্ডো ইন্দোনেশীয় সংবিধানেরও মৌলিক পরিবর্তন দাধন করিলেন। পূর্বে মুকর্ণকে अवर्षत (धिमिर्डिं यावळ्येवन हेल्लातिनियाव श्रिप्तिषणे निर्याण कवा स्हेशाहिल। পদের মেরার হাস কিন্তু স্থহার্তো প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণকে ছুই বংসরের জন্ত এ পদে বহাল রাখা হইবে, এই ঘোষণা করিলেন ( জুলাই, ১৯৬৬ )। প্রেসিডেন্ট স্কর্ণ ইগতে অদৃদ্ধ ইলেও, ইহার বিরোধিতা করিবার সামর্থা তাঁহার ছিল না। স্কর্ণের ক্ষতা কতকটা আলংকারিক রূপ ধাবে কবিল। প্রকৃত ক্ষতা দ্মর-শধিনায়ক সহার্তোর হতে কেন্দ্র ভূত হইয়া পড়িল।

এদিকে উন্ াং এর দামবিক মন্থাবানর পশ্চাতে গোপন সমর্থনের জন্ম ভূতপূর্ব প্ররাষ্ট্রমন্ত্রী স্থবান্তিওর বিচার হয় এবং বিচারে তিনি দোষী
পাব স্ত হইলে তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় (মক্টোবর, ১৯-৬)।
সমবশ্ব তাঁহাকে এক মানের মধ্যে প্রেদিডেন্টের নিকট প্রাণভিক্ষা করিবার স্থযোগ
কেওয়া ইইছাছিল।

১২৬৭ এটাকে: ১১ই মার্চ ইন্দোনেশীর কংগ্রেস জেনাবেল স্থার্তোকে প্রেমিডেন্ট্-পদে নিগুক করে এবং প্রেমিডেন্ট্ হিদাবে স্কর্গকে পূর্ব যে-দকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল ভাষা নাক্চ করিয়া দেয়। এই সময় স্কর্গ তাঁগার গ্রীমকালীন নি 'স বগোর প্রাদাদে অবমান করিতেছিলেন। মার্চ মাদের শেষে তিনি জাকার্তায় কিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত।

ইন্দে:নেৰিয়া পূৰ্বে ঘে-দক্ত বাট্টের সহিত শত্ৰুভাবাপন হইয়া উঠিয়াছিল স্থাত্যের পরিচালনাধীনে দেওলির সহিত মিত্রতা স্থাপনে প্রয়াদী হইয়াছে। প্রেনিডেন্ট স্থকর্ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতালাভে ভারতের देशमाध्यामा कर्डक শাহাযোর কথা বিশ্বত হইয়া ভারতের সহিত শত্রুতা শুক ভারত ও অপরাপর করিয়াছিলেন। এমন কি. ইন্দো-পাক যুদ্ধের কালে তিনি েশের নহিত যিত্রভা-পাকিস্তানের পক্ষ মুম্বন কবিতেও বিধাবোধ করেন নাই। - তিঃ অনুনরণ অংগর্ভো এই নীভির দম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়া ভারতের সহিত মিত্রভার নীতি অফুসরণ করিয়া চলিতেছেন। তিনি ইলোনেশিয়াকে পুনরায় ইউনাইটেড লাশনস্-এর সদৃস্তপদৃত্ত করিতে মনাধির हेरलारमधिय व -করিখাছেন। ভারত ইন্দোনেশিয়া সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও ই নাইটেড কাশন্ম-শুদ হইয়াছে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া দম্পূর্ণ মুহন্ত্র নীতিব এর সমস্তপণভাতির ইচছা অফুদরণ করিয়া চলিয়াতে। কমিউনিস্ট্রের বিশেষভাবে চীনের অ ৮ৰ্বে অনুপ্ৰতি কমিউনিদ্য প্ৰত'ব ইন্দে নেশিয়ায় সম্পূৰ্ণভাবে দুবীকরণের ८ठडें। ठिनशास्त्र ।

অপর দিকে ১৯৬৫ খ্রীরাজের সামরিক অভ্যাধানের পর বহু কমিউনিস্ট্
ম শ্বলম্বীকে হতা করা হইয়াছিল এবং অনেককে কয়েল করা হইয়াছিল। কিন্তু
কমিউনিস্ট্গন প্রথমে ফুলিশমান ও ওঁ হার পর ওলোয়ান হুটাপিয়ার নেতৃত্বে ইল্লোনেশিয়ার "কমিউনিস্ট্ দ্রকার" নামক্রন ক্রিয়া কমিউনিস্ট্গণকে পুন্রায় সংঘ্রদ্ধ

কবিতে দচের হইল। তাহারা চীনের অনুদরনে দামন্ত গানিক ভূমিবাবদা ভূমিদ্বহারে। কর্ক বিপ্লবের মাধ্যমে সম্পন্ন করিছে বন্ধপরিকর। এই বাবদায়
আল্সানিণ বুলা ক্ষক ও মজুবনের নেতৃত্ব দ্বাপন করা তাহাদের উপ্লেশ্ত নান্দ্রন
লোপন বুণিট স্থাপন করিছা ইন্দোনেনীয় কমিউনিস্ট্রণ সরকারী
দেনাবাহিনীর বিচ্ছিন্ন দলগুলির উপর সম্প্র মাক্রমন চালাইতে লাগিল। মধ্য ও
পূর্ব জা ও', পল্চিম-বোর্নিও অক্সনে এই ধরনের সংঘর্ষ কতকটা ব্যাপকতা লাভ কবে।
১৯০৭-৬০ —এক বংসর্বাপী এই ধরনের সংঘর্ষ কতকটা ব্যাপকতা লাভ কবে।
১৯০৭-৬০ —এক বংসর্বাপী এই ধরনের সংঘর্ষ কতকটা ব্যাপকতা লাভ কবে।
বিভারে ইন্দের অনেকেরই প্রাণনিও হয়। ইন্দের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়।
বিভারে ইন্দের অনেকেরই প্রাণনিও হয়। ইন্দের মধ্যে বিভিন্ন স্থানিক ও বেনামরিক
সরকারী কর্মচারীও ছিলেন। জেনাবেল স্কর্গর্ভো এবং কভিপন্ন পদন্ধ সরকারী
কর্মচারীর প্রাণনাশের ষড়বন্ধের অভিযোগে ১৯৮০ প্রীর্ণানের স্বেপ্টেখর মানে অনেককেক
ব্রপ্তার করা হয়।

আভ্যন্তবীৰ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জেনাবেল স্থাতোঁ বিদেশী মূলধনীদের ইন্দোলনিব জল আমন্ত্রন জানাইয়াছেন। বিদেশী বাজিপুলিকে ম্বাধে কাজ করিবার অধিকার দেওয়া ইইয়াছে। বাজেয়াপ্ত করা ইইয়াছিল দেওলি সবই ফেরেড দেওয়া ইইল ফরালী সরকারের সংযোগিতার জাকার্তার ৮০ মাইল দক্তিৰে জাতিলুত্ব (Dajtiluhur) ব ব নির্মাণ করা ইইয়াছে। মালয়েশিয়া এবং অপরাপের দেশের সহিত অর্থনৈতিক আদান-প্রান্ধ ভক্ত করা ইইয়াছে। মালিকেন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কের উন্নতি প্রেদানেশিয়ার সম্পর্কের বিশ্বনিতিক বিশ্বন কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অমণকালে স্থার্তোর সহিত ক্রেডির স্থানেলির স্থানিকর ক্রিডি প্রেদানেশির স্থানিকর ব্রান্তনিক প্রান্ধানিকর ব্রান্তনিক আলোচনার স্থানের ক্রিডিরিফ ম্প্রান্ধানিকর আলোচনার সাধ্যমে বুঝিতে পারা যায়। এই আনোচনার সীনের ক্রিডিরিফ ম্প্রান্ধানিক নীতি প্রাধান্ত পায় (১০৯৯, আগস্ট )।

পাকিস্ত'ন (Pakistan)ঃ খাধীন চালাতের (১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট) পর ংটাতে দীর্ঘ এক দশক ধরিয়া পাকিস্তানের আভাস্তরীণ বাচনৈতিক পরিবর্তনের ফলে পাকিস্তান স্বতম্ভ কোন প্রবাদ্ধীনভিক সম্পর্কের নীতি

করা হইরাচে বলা ঘাইতে পারে।

ছিব করিতে পাবে নাই। সাম্প্রনায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত দেশ হিসাবে ভারতের বিক্তে পাকিস্তানের বিবেষভাব প্রথম হইতেই ছিল। আভাস্তরীব খাখীনতা লাভ— অব্যব্দা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে ভারতের দিক হইতে আকুমণের ক্তুল প্রৱাইনীতির धूगा ज्लिता दिनद सनम'धात्रवटक चा अञ्चीन विम्बनात निटक অভাব মনোযোগ निष्ठ দেওয়া दয় নাই। ইহা ভিয় এই যুক্তি প্রদর্শন পাকিন্ত'নের ভারত-क्रिया शांकिसान विटर्फिटनत निक्रे माराया भार्थनात स्याग । विद्यम ষ্ঠ করিয়াছে। কাশীব-গ্রাসে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পাকিন্তান ভারতকে পাকিস্তানের প্রধান শত্রু হিদাবে প্রতিপন্ন করিতে দর্বদাই সচেষ্ট। ইউনাইটেড স্থাপন্দ-এর মাধামে কাশ্মীর সমস্ভার সমাধানের চেটা ভারত কর্ত্ত বার্থতায় পর্যবৃদিত হইয়াছে। ইউনাইটেড জাশন্দ-এর প্রস্তাব অস্থাবে পাকিস্তান কাশ্মীর হইতে দৈল অপসারণে রাগী না হওয়ার ফলে ভারত ক'শ্বীর সমস্তা সরকার প্রতিশ্রত গণভোট গ্রহণ কবিয়া কাশীরের ভবিয়াং নিধারণের ক্ষোণ পান নাই। কিছু ভারত কাশ্ম রের অধিবাদীদের ভোটে নির্বাচিত সংবিধান সভার উপর কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলে দেই সভা স্বৃদ্যভিক্রমে ভারতভৃত্তি অহুমোদন করে। ইহাতে গণভোটের প্রতিইতি পালন

अमिरक शाकिसान क्षिडेनिकं -विरवांधी रमण विमारव करमहे शकिमी-वांद्रेरकारहे যোগদান কবিতে অগ্রদর হইতে থাকে। বাশিয়ার বিকলে দামবিক শক্তিবৃদ্ধির कथा मूर्य विलग्ना मार्किन युक्तवारहेव निक्छ इटेर न नामविक মার্কিন রাষ্ট্রের প্রতি माश्यामाए क्रांन अक्षिया (यमन घर नाहे, एक्सिन असामन আমুগড়া: বোধে ভারতের বিকল্পে সেই সকল সামরিক উপকরণ ব্যবহার কবিবারও কোন অহ্বিধা হয় নাই। এই সকল যুক্তিতে পাকিস্তান SEAT(), CENTO (বাগদাদ চুক্তি) প্রভৃতি এশিয়ায় পশ্চিমী-বাইবর্গ SEATO, CENTO কৰ্তৃক সংগঠিত সামৰিক শক্তিলোটে যোগদান করিয়াছে। ইহা প্রভৃতিতে বোগদান ভিন্ন ১৯৫৯ ঝীটামে পাক-মার্কিন পরশার নিরাপত্তা চুক্তি ফলে বহিরাক্রমণের বিক্তমে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শাক্ষিত হইবার माराया नां क किर्दर, चित्र रहेबारक । এই ভাবে পাকিস্তান মার্কিন পাক-ছারত সম্পর্কের যুক্তরাট্রে অনুগ । মিত্রপক্তিতে পরিণত হইয়াছে। পাকিলান তিকতা বৃদ্ধি ক'ৰ্ডৰ ক্ৰমবৰ্ধনান शांदर मार्किन मार्थादक माश्राया लाइडर चरचछ'री फलवढल নিরপেক তায় বিশাদী ভারতের নিরাপত্তার সমস্তা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনি পাক-ভারত সম্পর্কেও তিব্রুতার স্পত্তী হইয়াছে। কান্মীর সমস্তা সম্পর্কে যথন তথন পাক-নেতৃবর্গের উত্তেজনাপূর্ণ আফ্রান্স এই তিব্রুতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের নিকট হট:ত সামরিক সাহায়া গ্রহণের নীতি জেনারেক অ'যুব বাঁ কর্তুত ১৯৫৮ খ্রীষ্টাম্বের অক্টেবর মানে সামরিক শক্তি প্রয়োগ কবিয়া

রাশিয়া, সংযুক্ত ছারব, শ্রনাতম্ম প্রকৃতির সহিত দৌহার্দ্য ভাপনের প্রধাস দেশের ক্ষমতা অহতে গ্রহণের পরও অপবিবভিত বহিয়াছে।
বাশিয়ার নিকট হইতে কোন কোন ব্যাপারে কাবিগরি সাহাযা
গ্রহণ, সংযুক্ত-আবব রিপারিকের সহিত সোহার্দামূলক ব্যবহার,
চীনের সহিত দীমান্ত-সংক্রান্ত আলোচনা প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে
পাকিস্তানী পরবাই-সম্প্রের পরিবর্তনের পরিচায়ক হইলেও

প্রকৃতক্ষেত্রে পাকিস্তানের মানসিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে একধা বলা যায় না। বস্তুত পরবাষ্ট্র-সম্পর্কের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জারতের প্রতি সৌহার্দি মূলক ব্যবহার পাকিস্তানের ঈর্ধা ও বিশেষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে

ম'র্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত-নীতি পাকিস্ত'নের বিবেষ ও ঈর্গার কারণ কোন কোন সময়ে পাকিস্তান পশ্চিমী-বাষ্ট্রর্গের নিকট হইতে
নিজ আহ্পত্যের অহপাতে সাহাযালাত করিতেছে না এই
অভিযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু এই পদ্ধা অহুসরব করিয়া
পশ্চিমী-বাষ্ট্রর্গ বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র হইতে অধিকতর
সাহাযালাতই হইল পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য। কেনেডির

প্রেদিডেন্ট্-পদ লাভের পর জেনারেল আয়্ব থার মার্কিন যুক্তরাই সফরকালের উক্তি

পাকিন্তান ও আফগানিন্তানের বিজ্ঞোধ এই কথার সভ্যতা প্রমাণ করে। আফগানিস্তানের সহিত পাথতুনীস্তান গঠন সম্পর্কে যে মনোমালিক্ত ফুটি হইয়াছে, তাহার শেষ পরিণতি হিদাবে এই তুই রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক কয়েক বংসর পূর্বে (১৯৬১) ছিল্ল হইয়াছে। পাকিস্তানের পশ্চিমী

সামরিক শক্তিকোটের সহিত যোগদানের ফলে 'ঠাগু লড়াই' ভারত উপ-মহাদেশেও প্রসাবিত হট্যাছে।

১৯৬৫ প্রীটান্থের আগস্ট মাসে পাকিস্তান কান্মীরের যুগুবিরতি সীমা লজ্মন করিয়া হানাদার প্রেবণ করিলে ভারত সরকার হানাদারদের কান্মীর উপত্যকায় প্রবেশ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্তে উরি, টিথোওয়ান ও কারগিল অঞ্চলে পাকিস্তান অধিকৃত ঘাটি দখল করিতে বাধা হট্যাছে। [ইন্দো-পাক নীতি অন্তর এইবা]। ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy): ১৯৪৭ গ্রীরান্দের ২২শে জুণাই ভারতের গনপরিবদে জাতীর পতাকা গ্রহন-অন্তর্গনে নক্ত হা প্রণক্ষে সভহবদান নেহক ভারত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির মৃনস্ক কি হইবে দেই দম্পর্কে ক্ষারীনভার জান করেন। তিনি সকসকে সভর্ক করিয়া দিয়া বিসিয়াহিনেন যে, নবসক স্বাধীনভার উচ্চানে ভারত যেন কোন সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি পোষণ না করে। কারণ, ভারত ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ বিরোধী। তিনি স্পটভাবে এই কথাও

তারতের পরবাট্টতারতের পরবাট্টবিলয়ছিংলন যে, ভারতবর্ষ কোন বাট্রজোটে যোগদান করিতে
বাজী হইবে না। ভারত নিজ শক্তি ও দামর্থ্যের দাবা যথ দ্যন্তব
শাস্তির দ্যারকরপেই বিশ্বের দ্রবারে আয়প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

পুনিবীবাাপী ক্ষমতালাতের প্রতিযোগিতা হইতে ভারত দুবে থাকিবে; রাজনৈতিক সমস্তাদস্থ পৃথিবীতে উহা দম্পুলিবে দম্ভব না হইতে পারে, তথাপি ভারত এবিষয়ে ঘথাদাধ্য করিতে চেষ্টা করিবে।

১৯৪৭ এবিঃ স্থোধীনতা লাভের পূর্বেই (২৩শে মার্চ হইতে ২বা এপ্রিল) ভাবতে এপিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গের এক বিরাট দম্মেলন স্বাহ্বান করা হয়। এই দম্মেলনে স্মারব, মিশর, চীন, ইরান, ইন্দে:

্ৰিয়া মহ'লেতেশ্য প্ৰতিনিধিবৰ্ণোগ্ৰ সংখেলন নেশিয়া, ফিলিপাইন প্রস্তৃতি মোট ২২টি দেশের প্রতিনিধি-বর্গ ঘোগদান করেন। এশিয়া ও মাফ্রিকার জাতীয় আন্দোলন, উপনিবেশিক সমস্তা, অর্থ নৈতিক শোষৰ হইতে মৃক্তি, শিল্প, বাণিজ্ঞা, শিক্ষা ও শংস্কৃতির সমষ্টিগত উন্নয়নের উপায় সম্প.র্ক এই সম্মেশনে ম্বালাপ-আ্লোচনা করা হইয়াছিল। এই সম্মেশনে

মহাত্মা গান্ধী মানবজাতির মৌগিক ঐক্য এবং পৃথিবীর অ্বিভাদ্যভার উপর পুরুষ আবোপ করিয়া বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পর পর সহিষ্ট্য প্রদর্শন এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়ভা দম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়া: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র ভারত নিজ স্বতম ও নিংপাক নীতি অবসমন কবিয়া লাভ লোকসানের থাতিয়ানে ক্ষতিগ্রহুই হয়ত হইমানে বলিয়া মনে হইতে পাবে, কিন্তু ইচাতে নৈতিক হায় বিখানী দেশ ও জাতি মাতেই ভারতের প্রতি আন্ধাবান হইয়া উঠি তেহে, একথ অন্ত্রী হার্য। ১৯৬৮ গ্রাই ক্ষে ইন্দেনেশিয়া স্বানীনভা ঘোষণা করে। ওলন্দান্ত্র সরকার ইন্দোনেশীয় প্রজাত্রের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি অহ'ষ্ট করিয়া আক্ষিকভাবে ইন্দোনেশিয়া আক্ষমণ করে এবং তথাকার প্রেমিডেন্ট স্কর্ণ ও প্রধানমন্ত্রী হাতাকে গ্রেগার করে। এই বিশাস্থাতকতার বিকল্পে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক দাকণ বিশোভের স্থি য়ে। প্রধানমন্ত্রী নেহক নৃতন দিল্লীতে এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধ্বর্গের এক সন্মেনন আহ্বান করেন। এই সন্মেনন হল্যাও কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ার প্রতি ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভারত এইভাবে এশিয়া ও আ্ফিকা মহাদেশের শার্থ ও ম্যানা রক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে থাকে। অংশ এখানে উল্লেখ করা

ইন্দোনেশিরার ভাষীনতা দমস্তার সমাধানে ভারতের নেড্ড প্রয়োজন যে, এই নেতৃত্ব ভারত অপরাপর দেশের উপর চাপাইতে চাহে নাই বা চাহিতেছে না, তথাপি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে নেহরুর প্রতি যে আহার সৃষ্টি হইয়াছে, উহার স্বাভাবিক ফল হিদাবেই ভারতের উপর এই নেতৃত্ব আদিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধি-

বর্গের প্রতিবাদ ও জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা হলা ও
দ্বীকার করিতে বাধ্য হইগাছে। বল বাছলা ইন্দোনেশিয়ার মহিত ভারতের মৈত্রী
ক্রমেই দৃঢ় ও দৃঢ়তর হইতেছিল এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ইন্দেনেশীয় মৈত্রীচুজি
সম্পাদিত হইয়াছিল।

কিন্তু মালয়েশিয়ার প্রতি ইন্দোনেশিয়ার শক্রতামূলক ব্যবহার এবং দেই স্কেইউনাইটেড্ ভাশন্স্ ত্যাগ ভাবত-ইন্দোনেশীয় সম্প্রীতি কতক পরিমাণে ব্যাংত করিয়াছে। পাকিস্তানের সহিত ইন্দোনেশিয়ার মিত্রতাও দেজভ আংশিকভাবে দায়ী। [৩০৫ পৃষ্ঠা দ্রইব্য]

ভারত ও নেপাল: ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালের বাণা অর্থ ব বংশালুক্রমিক প্রধানমন্ত্রীপরিবারের ষড়ংল্লে নেপালরাজ জিভুবন সিংগাদন হটতে অপুদারিত ংইলে ভারতে পুলাইরা আদিতে বাধ্য হন। নেপালে ইহাতে এক অপুদারিত ংইলে ভারতে পুলাইরা আদিতে বাধ্য হন। নেপালে ইহাতে এক অভ্যপ্রের বিজোহ দেখা দেয়। বাণা মোহন দান্শের হঙ্গ রাজা জিভুবনের এক নাবালক পৌত্রকে সিংহাদনে স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বৈরাচারী রাণা পরিবারের এই অবৈধ কার্য ভারত সরকার দমর্থন না করায় শেষ পর্যন্ত রাজা জিভুবন নেপালের সিংহাদনে পুনরায় অধিষ্ঠিত বন এবং ইহার পর ক্রমে রাণা পরিবারের বংশালুক্রমিক প্রধানমন্ত্রিকের স্থলে জনগণের প্রতিনিধিবর্গের নেভাকে প্রধান- মরিপদে নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। নেপালের শাসনবাবস্থা গণতারিকতার পথে অগ্রসর হইতেছে। ইদানীং নেপালের 
সমজা-সমাধানে শাসনবাবস্থা নেপালরাজ মহেল্র স্বহন্ত গ্রহণ করিবার ফলে 
ভাততের স'হারা দান পণতান্তিকতা সাময়িকভাবে ব্যাহ্ত হইলেও, আভ্যন্তবীণ 
বিশ্ভাল' দ্বীকরণের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এই পদা অসুসরণ করিতে

रुरेशारह।

ভারত ও তিবব ড: ভারতের উত্তর দীমান্তে অবস্থিত তিব্দত আইনত চীনের
অধীন হইলেও দীর্ঘকাল যাবং একপ্রকার খাধীনভাবেই চলিতেছিল। ভারতের
দহিত তিব্দতের দীর্ঘকাল ধরিয়াই বালিজ্যিক যোগাযোগ বিভ্যমান। ১৯৫০
বিষ্টানের কমিউনিন্ট, সরকার তিব্দতের উপর অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে
একদল দৈয়া প্রেরণ করিলে তিব্দতের বহুলংখ্যক অধিবাদী ভারতে আপ্রায় প্রাহণ

চীন ভিন্নত সমস্তার
শান্তিপূর্ণ সমাধানে
ভারতের সাফল্য
তারতের সাফল্য
করে। ভারত সরকারে এই ব্যাপারে চীন সরকারের সহিত
আলাপ-আলোচনা চালাইবার ফলে, চীন সরকার তাঁহাদের
সামরিক অভিযান স্থগিত রাথেন এবং ভিন্নতের সহিত চুক্তিনন্দ্র
হন। এই চুক্তির শর্ভাফ্নারে ভিন্নত চীনের আফ্রগত্য স্থীকার

করিয়া লয়। চীন সরকারও তিলেতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। অবশ্র তিলেতের সামরিক বাহিনী চীনের সরাসরি অধীন হইবে এবং চীন সরকার তিলেতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দান করিবেন এই চুইটি শর্ভ ঐ চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট ছিল। কিন্তু ক্রমেই তিলেতের উপর চীনের নিয়ন্ত্রণ কঠোর শাসনক্ষতায় পর্যবসিত হইলে ১৯৫৯ প্রীষ্টান্তে তিলেতে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। চীন এই বিলোহ দৃঢ় হস্তে দমন করিয়া তিলেতকে চীনের অংশে পরিণত করে। সেই হত্তে ভারত চীনের নিকট প্রতিবাদ জানায় এবং দলাই লামা ভারতে অংশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ইণাতে চীন-ভারত সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। এই তিক্ততা চীন কর্তৃক তারতের সীমান্ত দেশ অংক্ষমণ ও অধিকারের পরেশ্রুত কারণসমূহের অন্তর্ম বলা ঘাইতে পারে।

ভারত ও কোরিয়াঃ ভারতের নিরপেকতার নীতি নিখের দরবারে ভারতের এখাদা যে বৃদ্ধি কবিয়াছে ভারবে প্রমাণ হিদাবে কোরিয়ার মৃদ্ধ-বিবৃতি ন্যাপারেও

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিলার প্রশার যুদ্ধবন্দী বিনিময়ে ভারতের খংশ-গ্রহণের কথা কেবিয়ার বৃদ্ধ-বিষ্ঠি উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার আত্মধা তী इ गुक्कान्ती-विनिमात्र শুষ বিরতির ব্যাণারে ভারতবর্ধ-ই ছিল প্রধান উল্লোগী। ইংগ ভারতের সাহাব্য ভিন্ন যুদ্ধবন্দী-বিনিমন ব্যাপাৰে ভারতের উপর যুদ্ধবন্দী-বিনিমন ক্মিশনের সভাপতিত্বে ভার অর্পন করা হইরাছিল। এই ক্মিশনের অপরাপর শদতা দেশ ছিল অইট্জারলাণ্ড, পোলাত, চেকেলেভাকিলা ও অইভেন। ভারতের পক্ষে জেনারেল বিমায়া এই ক্ষিণনের সভাপতিত্ব করেন। নির্দিষ্ট কালের মণ্যে যুদ্ধবলী-বিনিময় সম্পন্ন না হওয়ায় ঘে-সকল বন্দী উত্তর বা দক্ষিণ কোরিয়ার याहेट बामी हिन ना, जाहामिशक छावजवर्द नहेबा सामा हहेगाहिन। छावज হইতে কেহ কেহ অপরাপর দেশে স্বায়িভাবে বসবাদের অন্ত চলিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ আবার ভারতেই স্বায়িভাবে বহিন্বা গিয়াছে। যুদ্ধবন্দী-বিনিমন্ন কালে কমি-छिनिन्छे । क्रिडिनिन्छे - विद्याभी युक्रवन्नीरम्य महिक देश्यमहकारव निम मात्रिक शानन ক্রিয়া এবং অত্যন্ত উদ্বেশ্বনক পরিস্থিতিতে স্থিরতাবে কাজ করিয়া জেনারেল ধিমায়া ও ভারতীয় দেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক কেত্রে যথেই মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।

ভারত ও ইলো চীন: বিতীয় মহাযুত্ত আপান পরাজিত হইলে ক্রান্স পুন-বায় ইন্দো-চীন নিজ সামাজ্যভুক্ত কবিতে চায় এবং ইন্দো-চীনের কামোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনাম-এর স্বানীনতা লাভের চেষ্টা ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘকাল-বাপী যুদ্ধের স্টনা করে। এই ব্যাপারেও ভারত সরকার ইন্দো-চীনের সমর্থন করেন। ১৯৫৪ बीहोट्स संवर्तनान निरुक चित्रिक रिमार्ट फतामी भानास्मर्क वक्कानान কালে স্পষ্টভাবে বোষণা করেন যে, ইন্দো-চীনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া সেই অকলে শান্তি কিবাইয়া আনা-ই হইল একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। তিনি এই বক্তৃতার क्रामी भागायक 8 क्रामी जाटिय निकड विरम्य आटवरन जानान। याहा रखेक ১৯৫৪ খ্রীরাপের ২১শে জুলাই এই স্বঞ্চল যুদ্ধবিবৃতি ঘটে। এই বিবৃদ্ধেও ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেননের চেপ্তায় যুদ্ধবিরতি-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দলের মধ্যে মতৈক্যের পথ সহজ তর হইয়াছিল। ইন্দো-চীনে যুদ্ধবিহতি পর্যবেকণের মন্ত তিনটি हे.का-होदन वृद्ध-ক্ষিপন নিয়োগ করা হইরাছিল। এই তিন্টির-ই চেয়ার্ম্যান বির্ভিত্ত ভারতের ছিলেন ভারতীয়। জে. এম. দেশাই, ভা: জে. এন. খোলদা बाल ग्रहन ও জে. পার্থদবেধি এই তিনটি ক্মিশনের চেগ্রম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব সহকারে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনীয় কর্ত্তপালন ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের উপর সকলের আন্ধার পরিচয় ইহা হইতে প্রাক্রায় ।

ভারত ও চীন: ভারত যে কোন রাষ্ট্রজ্যেটে-ই যোগদানের পক্ষপাতী নতে এবং দকল দেশের প্রতিই যে মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার করিতে প্রাপ্তত তাহা এক দিকে কমিউনিস্ট চীন ও রাণিয়ার সহিত এবং অণর দিকে ইঙ্গ-মার্কিন ফরাসী প্রস্তুতি দেশের সহিত থৈছী চুক্তি হইতেই উপ- कि করা যায়। মহা-চীনে ক্ষিউনিস্ট শাদন স্থাপিত হইলে মার্কিন-সাংখ্যাপুর চিগ্রাং-কাইশেকের ফরমোপা খীপের প্রতিনিধিকে চীনদেশের প্রতিনিধি বলিয়া চীন-ভারত দৈঞী খীকার করিবার অযৌক্তিকতা সকলের নিকটই স্থল্প ছইল। কিন্তু মার্কিন দরকারের এনিধয়ে বিবেবিতা কিছুকাল পূর্বাবধি অপবিবিভিত্ত ছিল। যাহা হউক ভারত দর্কার, বিশেন প্রভৃতি বহু নেশই ক্মিউনিস্ট চীনকে আন্তর্জাভিকভাবে বীকার করিয়া লইয়াছে। চীন্দেশের সহিত স্থানুর অতীত হটতেই ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রক ভিযান। ভারত কর্ত্ব কমিউনিস্ট্ চীন স্বীকৃত হইলে চীন-ভারত মৈত্রী পুচ্তর হইল। :৯৪৪ খ্রীষ্টাকোর জুন মাণে ही:नद श्रथानम्ही इ- धन् नाहे जावत परिमर्नान चामित्न जावत-চ এন-লাই-এর ভারত हीन शिक्षी दहछाए वृष्टि भागा (नश्क-ह- धन् माह- अव र्णा পরিবর্ণন বিবৃতিতে ভারত ও চীনের আন্তর্জাতিক ব্যবহারের আদর্শ বনিত হয়। এই আদর্শ পাঁচটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা পুথিবীর সংজ 'পঞ্নীল' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। 'পঞ্জাল' হইন: (.) পরভার পরভারের রাজ্যের অগওতা ও শাব্দেরীমান্তর প্রতি প্রস্ত প্রদর্শন ( mutual respect for territorial integrity and sovereignty), (4) अनाक्ष्म (non aggression) (৩) প্রপর আভারতীপ কেছে না-হস্তকেপ (non-intervention), (8) প्रकार भावाया-भश्यकानांन छ भ्य-प्रशास व्यन्तन (equality and mutual assistance) ७ (१) नाश्चिभूर्व भइ- घट्य গঞ্জীল peaceful co existence ) | Slatte o 5: 124 2 224 নিদ্ধন ভিদ্যের প্রশানমন্ত্রী নেত্র চীন-প্রিদ্ধনে গিয়াভিবেন। কিন্তু ইতার আল-ক লেৱ মান্ত্র চীন ভারতের উত্তর পশ্চিম নামান্ত্র হানা দিলে এবং ক্ষে ভারতের করেক স্থায় বর্গমাইল অধিকার করিছা লইলে চান ভারত দৃষ্পাক ভিক্ল-

হইয়া উঠে; ইহা ভিন্ন চীন কর্তৃক ভিন্নত গ্রাস এবং দলাই লামাকে ভারতে আশ্রম দান প্রভৃতির ফলে এই ভিক্ততা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৬২ প্রীপ্তাবে চীন কর্তৃক নেকা ও লাদাক অঞ্চলে ব্যাপক সামরিক অভিযান ও বছ স্থান অধিকার চীনভারত সম্পর্ক প্রকাশ্র শক্রভার পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছে। বিশ্ল আলোচনা অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রইব্য]।

ভারত ও রাশিয়া: রাশিগার সহিত ভারত মিত্রতামূলক নীতি অস্পরণ করিয়া চলিয়াছে। অপর দেশের শাসনবাবস্থা কি প্রকৃতির তাহার উপর সেই দেশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা-না-করা নির্ভরশান নহে, এই নীতি অস্পরণ করিয়া ভারত পৃথিবীর সমক্ষে 'লান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' (peaceful co-existence)-এর কার্যকরী দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। কৃশ ভারত মৈত্রীর প্রমাণস্বরূপ ১৯৫৫ খ্রীষ্টান্সের নতেশ্বর মাদের শেষ সপ্তাহে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন্ ও কশ ক্মিউনিস্ট্ দলের সাধারণ সম্পাদক মি: ক্রুশ্চভ্ ভারত পরিদর্শনে আসেন। ভারতের

ক্ষণনেতা ব্লগানিন্ ও ফ্ৰুডের ভারত ভ্রমণ জনসাধারণ কশ নেতৃৎমকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ভারত-ইতিহাসে এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসে কোন বৈদেশিক নেভাকে এইরূপ সম্বর্ধনা কোন দেশ করে নাই। রাশিয়ার সহিত ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ক্রমেই

বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। মার্শাল বৃদ্ধানিন্ ও ক্রুল্ড তাঁহাদের ভারত সফরকালে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেত্য অংশ একথা অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন পোতৃ গীজগণ কর্তৃক গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থান নির্লজ্জের মত তথনও দখল করিয়া থাকার তাঁত্র নিন্দা করিয়াছিলেন। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দাফল্যে তাঁহারা ধ্বই প্রীত হইয়াছিলেন। দেই সময় হইতে অভাবধি ক্রুল-ভারত দোহার্দা অকুয় রহিয়াছে। বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বানিয়ার দাহায়্য এই দোহার্দাের পরিচায়ক। নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্পেলনের পর (দেল্টেম্বর, ১৯৬১) প্রধানমন্ত্রী নেহকর বানিয়া সফরকালেও ক্রশ-ভারত আন্তরিক-ভার পরিচয় পারয়া গিয়াছে।

ভারতের ভ্তপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লালবাহাত্র শান্ত্রীর রাশিয়া সফরকালে কল প্রধান-মন্ত্রী কোদিজিন ও অপরাপর কল নেত্রগের সোহাদ্য ও সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার কল-ভারত-মৈত্রীর গভীরতার পরিচায়ক বলা বাহলা। ভারত ও মিলর ঃ প্রবাইকেতে নিরপেক থাকিয়া শান্তিপূর্ণ দহ-অবস্থান প্র
সহযোগিতার আদর্শ অক্সরণ করিয়া ভারত মিশরের দহিত প্রীতিপূর্ণ দম্পক স্থাপনে
ক্ষর্য ইইয়াছে। মিশরের রাষ্ট্রপতি কর্ণেন নাদের করুক স্বয়েজ
থাল জাতীয়করণের কলে যে ইক্স-ফরাদী আক্রমণ ঘটিয়াছিল,
উহার বিরোধিভায় ভারত অগ্রণী ছিল। অবশেষে ইক্স-ফরাদী কর্তৃপক্ষ মিশর হইতে
দৈল্লাপদারণে বাধ্য ইইয়াছিলেন। মিশরের রাষ্ট্রপতি কর্ণেল নাদেরের ভারত-পরিদর্শন, নেহকর একাধিকবরে কায়রোতে গমন, লাল্বাহাত্বর শান্তীর সহিত
নাদেরের সৌহদি, এবং দর্বোপরি ইনানীং যে আরব-ইম্রায়েল মৃছ ঘটয়াছেল ভাহাতে
ভারত কর্তৃক আরবণভেষর পক্ষ সম্প্রন, মিশর ও ভারতের মধ্যে এক গভীর
মৈদ্রী সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারত ও সউদি আরব, আফগানিস্তান, সিংহল ঃ ভারতের মৈন্ত্রী-নাতি
সউদি আরব, আফগানিস্তান, সিংহল প্রভৃতি দেশের প্রতিও পূর্বমাত্রার অনুস্ত সউদি আরব, আফ গানিস্তান ও সিংহলের সহিত ভারতের
ভারতের মিত্রতা ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছে। সিংহলে পূর্ববভী সরকারের সহিত সিংহল-প্রবাদী ভারতীয় সমস্তা লইয়া সিংহল ও ভারতের মধ্যে কিছু মন-ক্ষাক্ষি হইয়াছিল বটে, কিছু বন্দরনায়ক এবং ভাহার পর ওাহার পত্নী শ্রমতী বন্দরনায়কের প্রধানমন্ত্রিবাধীনে ভারত-সিংহল-সৌহাল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সৌহাল্য বর্তমানেও বন্ধায় আছে বটে, কিছু সিংহলে ভারতীয়দের নাগরিকত্বের সমস্তার কোন স্কু সমাধান এযাবৎ স্কুব হয় নাই।

ভারত ও পাকিস্তান: স্বাধীনভাব পরবর্তী প্রায় তেইশ বংসর ধরিয়া ভারত-পাকিস্তান দম্পক তেমন প্রীতিপূর্ণ ইইয়া উঠে নাই। প্রথম ইইতেই পাকিস্তান সরকার ভারতকে শক্র বিনিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। প্রকাশভাবে ভারতীয় নেতৃবর্গের প্রতি অপমানস্থাক মন্তব্য করিভেও পাকিস্তানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ বিধাবোধ করেন নাই। কাশ্মীর আক্রমণ এবং প্নঃ-পুনঃ ভারতের সীমা লঙ্গ্রন, পাকিস্তানী হানাদারদের ভারতের অন্তদেশে প্রবেশ ও পৃথনের ফলে ভারত-পাকিস্তান মম্পর্ক যথেই তিক্ত ইইয়া উঠিয়াছে, ইতা 'অধীকার করিবার উপায় নাই। পাকিস্তান স্বকার ইক্মাকিন নিবেৰৰ
সাহায়া লইবা ভাবতের বিরোধিকা করিকেও কেটি করেন নাই। ভাবত কমিনিকিট্
পক্ষে যোগনান করিয়াছে, এই করা প্রায়ই পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ, যথা প্রাক্তন প্রথানমন্ত্রী কিবোর থা নূন, প্রকাতে বলিতে বিধারোধ করেন নাই। ইংগাক ইক্মাকিন
বিশেষত মাকিন স্বকারের মনস্তুতী করা যাইতে পাবে, কিন্তু স্বাধান নির্বেধ
বাক্তিকেও এই উক্তির স্বাভাত ব্রাম সন্তব তইবেনা। যেভারতের বিরোধিতা

ভারতের বিরোধিতা

ক্রিন্তানী গর্গাইন

ক্রিন্তান্ত্র প্রস্কু

ব্যাক্তক ও এই তাকর স্বাভ) ব্যান সম্বাহ হতবে না। বে কোন অন্ত্যাতে ভারতের সহিতে ছল্ছে প্রায় হওয়। অথবা ভারত সম্প্রে কট্ কি করা পাকিকানী প্রবাষ্ট্রীতির ম্বারর হইয়। নিড্টোল্ডে । মাকিন সামবিক সাহায়া লাছের এবা বাগ্রন

চু জির পর প্রকিক্তানের আক্ষালন কিছুদিন একটু মাত্র। ছাড্রেইয়া গিয়াছিল। যাত্রা হউক, প্রকিন্তানী কর্পক ভেহাদ প্রভৃতি উন্নত পরিকল্লা সংস্থানতিকার বিষ ছডাইবার প্রক্ষ ফ্রিগাজনক হটালেও রাজনৈতিক বিচার-বৃদ্ধির পরিচায়ক হটাবে না, একথা মনে হয় উপানজি কবিরাছেন। ভাবেতের ছিতীয় প্রাথানিক পরিকল্লনার জলু মাকিন স্বকারের মাংখ্যানতেন মমাগত হইলা পাকিস্তানী কর্তৃপক বিগত বাগালার कृकि-मः ब्रिष्टे म्म अलिव देवहेंदक डेडार विरदाधिता कदिया दिकन रहेयारह्न। अकई দেশ হইতে উদ্ভ দুইটি রাজ্যের মধো এইকপ মনোমালিক অভান্ত পরিভাপের নিষ্ম স্মের নাই। নিঃলিখিত কারণে ভারত-পাকিস্তান স্পার্ক এইরণ ডিজ হটয়: নিড়েইয়াছে: (১) পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত কাখ্যাবের অঞ্চল ভাগে অসমতি, (২) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পাকিস্তান সরকারের নীতি, (৩) পাকিস্তান হইতে ভারতের দীমানার হানা, (১) ভারত দশ্পকে পাকিস্তানের অপপ্রচার ও কট কি প্রয়োগ, (৫) পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি ও লুন:পুন: জেহাদের উন্থানি এবং (৬) সেচথালের জনসরবরাহ সম্পর্কে পাকিস্তানের অক্তায়া দাবি। সেচধান-ভার পোকিতান সমতা সংক্রান্ত সমতার সমাধান ইদানীং সম্ভব হইলেও ভারতের প্রতি পাকিস্তানী নেতৃবর্গের বিষেষভাব ও ঈর্বাপরায়ণতার অবসান ঘটিয়াছে একথা বলা যায় না। চানা আক্রমণকালে সামবিক দিক দিয়া অপ্রস্তুত ভারতকে ইফ-মার্কিন শক্তিবর, বিশেষভাবে সামরিক সরজাম, অন্তশন্ত দিয়া সাহায্য করায় এবং চীনের দাস্ত্রাকালিন্দার পরিপ্রেক্তিভ ভারতের দীর্ঘময়াদী দামরিক প্রস্তিতে ইন্ধার্কিন সাহায্যের প্রতি**শতি পাকিস্তানকে কিন্ত করিয়া তু**লিয়াছিল। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার চেষ্টায়ই পাকিস্তান অবৈধভাবে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের একাংশ চীনকে দিতে স্বীক্ষত হইয়াছে এবং চীনের দতি। বাণিজ্ঞা ও বিমান-চলচেক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। বর্তমানে পাকিস্তানও ভারতের শক্ষদেশের প্রকাশ্ত ভূমিকা গ্রাহণ করিয়াছে।

১৯৬৪ ঐট্রাম্বের শেষ দিকে পাকিস্তান আক্ষিকভাবে কাঞ্ব বাণ এলাকায় ভারতীয় ঘাটি দখল করিলে ভারত উহার পান্টা জবাব দিতে বাধা হয় ৷ শেষ পर्यष्ठ जितिन व्यथानम्बी উट्टेनम्दाद एउडीय कच्छ अनाकाय मः धर्ष वस एस अवः व्यथमङ ভারত-পাক বৈঠকের মাধামে ও তাহাতে সমাধান সম্ভব না হইলে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুক্তালের মাধ্যমে কচ্ছ শীমান্তের বিরোধ মিটাইবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই বৈঠকে বদিবার পূর্বেই পাকিস্তান কাশ্মীরে হানাদার প্রেরণ করিয়া নাশকতা-মূলক কার্য ভক্ষ করে। ফলে ভারত এই বৈঠক নাক্ত করিয়াছিল। কাশ্মীরে হানাদারদের বিনাশ সাধনে (পেপ্টেম্বর, ১৯৬৫) ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী স্বভারতই তৎপর হইয়া উঠে। এই স্থত্রে হানাদারগণের অপবাপর দল ঘাহাতে ভারতে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্ত ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী পাক-অধিকৃত কাশীরের কয়েকটি ঘাঁটি দুখল করিতে বাধ্য হয়। ফলে পাকিস্তানের সহিত ভারতের যুদ্ধ শুরু হয়। ভাসথেন্-এর চুক্তি (জামুয়ারি ১০, ১৯৬৬) দ্বারা এই যুদ্ধের অবদান ঘটে। কিন্ত এই চুক্তির শর্তাদি কার্যকরী করার ব্যাপারে পাকিস্তানের মোটেই সাগ্রহ ছিল না। উপরস্ক ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আধুনিক দমর উপকরণ দংগ্রহ করিয়া পাকিস্তান ভারতের বিক্ষে শক্তি সঞ্চয় করিতে গাকে। [পরববর্তী ঘটনা "দাপ্রতিক প্রদক্ষমমূহ" শীর্ঘক व्यशास्त्र छहेवा ।

ভারত ও আমেরিকা, ইংলণ্ড: প্রায় তেইশ বংসরের ইতিহাসে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে আশাজনক বলা চলে না। স্বাধীনতা
লাভের পর ভারত ইন্ধ-মার্কিন-এর প্রদর্শিত পথেই চলিবে এইরূপ বোধ করি মার্কিন
নেতৃবর্গের আশা ছিল। অন্তত মার্কিন ইতিহাসে স্বাধীনতালাভের (১৭৭৬)
পরবর্তী কিছুকাল ধরিয়া ইংলণ্ডের পদার অন্ত্যরক্ত উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক
পরিচালিত হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ভারতের ক্রত উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক
ইন্ধার্কিন-ভারত ক্ষেত্রে সম্বান ও প্রতিপত্তি রুদ্ধি মার্কিন কিংবা ব্রিটিশ রক্ষণশীল
সম্প্রদায়ের মনঃপৃত হয় নাই। তহুপরি ভারতের রাশিয়া এবং
ক্ষিউনিন্ট্ চীন-দেশের সহিত মিত্রতা, চীনদেশকে জাতিপুঞ্রের সংস্থায় স্থানদানে

ভারতের প্রান্তের প্রান্তের প্রান্ত ইঞ্জ-মাজিন কৃট্নী ভিক্তানর সম্পরিধান করিছে পারে নাই। পাচে ভারত কমিউনিকী বাইছোগাইর দিকে কুলিবা পাচ একর বিশিব্দ বিশেষভাবে আমেরিকার উল্লেখন নেরাহ কম নতে প্রথম পক্ষণিতিক পরিকল্পনাম আমেরিকা কর্তৃক ভারতেকে ১৪২ কোটি টাকা পরিমান স্থান্থন বেশ বিশীয় প্রকাশিক পরিকল্পনাম ভারত মারা আলা করিয়াছিল দেই ভুলনাম অভি সম হইটোও কালক সারোঘাদানে স্থীকৃতি ভারত্বক কমিট্নিকী দেলপুলির সারোঘার উপর সম্পূর্ণ নিতর্শীল ভইটো নাংগ্রহণর মানার্ভি-প্রস্থাত, একবা আস্থীকার করা

যায় না , তুল্য প্রথাধিক প্রিক্সনরে জন্ত ভাষে মার্কিন মার্কিন মার্কিন মান্তাবা মার্কিন হাইর সাহাযালাতে সমর্থ হই ছাচিল। পাকিজানকে সামারক সাহায়্য দান এবং কাশ্চীর-সমস্তা সম্পকে পাকিস্তানের প্রাণ্টিল ইস্ক-মার্কিন ভাষতে দৌহালা কাভকটা ক্ষ্ করিবছে। কল নেতৃর্বের্গর ভাষত-পরিদর্শনের অবাবহালি পরে মিঃ ভাসেস কর্ত্ক গোষা পার্তুগালের প্রদেশস্করপ' এই ঘোষণা ভাষতের উপর প্রেক্ষভাবে চাপ দিবার চেইণ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। বাগদাদ-চ্কিতে আমেরিকার অংশগ্রহণ ভাষত-বিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক। কেনেভির প্রেসিডেন্ট-পদ সাভের পর ভারত-মার্কিন সৌহালি কভক পরিমানে বৃদ্ধি পাইনাছিল।

সুয়েজ থাল আক্রমণ-সংক্রাম্ব বাাণারে ভারতের কার্যকলাপ ব্রিটিশ বক্ল্লীল-দলীয় সরকারের ক্রোধের দঞ্চার করিয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়া কাখীৰ সহসা-পরিল্কিত হইয়াছিল পরবতী নিরাপত্তা পরিষদে কামীর প্রশ্ন সমাধানে ব্রিটিশ আলোচনা কালে। ভারতের প্রতিনিধি প্রীকৃষ্ণ মেনন-এর বন্ধবা সরকারের পক্ষণাতিই ন্ধনিবার পর্বেই ব্রিটিশ প্রতিনিধি পাকিস্থানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-প্রদর্শন তথা ভারতের স্থায়েজ থাল অর্থাৎ মিশবীয় নীতির প্রত্যারর চিদাবে নিলজ্জ-ভাবে 'উভয়পক্ষের বক্তবা ভূমিয়া' এইরপ ভাষ'-দ্ম্বলিত একটি প্রস্তাবের খদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এমনকি তথনও ভারতীয় প্রতিনিধির বজ্তা দেওয়াই শুকু হছ নাই। এই সকল বাপোৱে দেই সময় কান্দ্রীর সমশ্রত-সমাধানে বাঘোত স্থির জন্ম বিটেনের স্থিত ভারতের ভারতের জনস্থারণের কম্নুওৱেল্থ ভাগে মনোমালিক দেখা দিয়াছিল। কমন্তয়েল্প-এর সদস্ত হিসাবে দাবি ভারত ব্রিটিশ কর্তপক্ষের নিকট হইতে ভারত-পাকিস্তান সমস্থা-

সমাধানে নিরপেক্ষতার নীতি আশা করিয়'ছিল। তুংথের বিষয় ত্রিটিশ রাজনীতিকগ্র

বর্তমানে সেইরূপ বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি হারাইয়াছেন। ভারতের জনদাধারণ ভারতের কমন্ওয়েল্থ-ভাগের দাবি দীর্ঘকাল হইতেই জানাইয়া আদিতেছিল। এই দাবি দর্বকালের জন্মই উপেকা করা সন্তব হইবে না, একথা প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, বিটিশ প্রধানমন্ত্রী মাাক্মিলানের আমলে ইক্ষভারত সম্পর্কের কতক পরিবর্তন ঘটে। চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইলে বিটিশ সরকার অভি ক্রত ভারতকে দাম্বিক সাজসর্ক্তাম দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। দীর্ঘ-মেয়াদী সাম্বিক প্রস্তৃতির ক্রেন্তেও ব্রিটেন ভারতকে দাহায্য করিয়াছে। ইদানীং ইক্ষ-ভারত সম্পর্ক কডকটা প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলা যাইতে পারে।

ভারতের স্বাতস্ত্রা ও নিরপেক্তার নীতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পঞ্নীলের প্রয়োগ পুৰিবীর শান্তিকামী দেশমাত্রেই গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের প্রতিবেশী সিংহল, ভারতের দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলি—ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি এবং চীন, মিশর, দিবিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি পঞ্শীল মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ পঞ্চনালের পরিপন্থী আক্রমণাত্মক কাৰ্যকলাপে লিপ্ত হুইতে ছিধাবোধ করে নহে। ভাহাদের নিকট পঞ্নীল মুখের কথায় প্যব্দিত হইদ্বাছে। পৃথিবীর জনগণের বুহত্তর স্বার্থের দিক হইতে বিচার কবিয়া দেখিলে ভারত কর্তৃক অমূতত পরবাই-মীতিই যে একমাত্র অমূসরণের পরা, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিবে না। এই উদাব: নীতির হুযোগ লইয়াই পাকিস্তান ভারতের প্রতি উদ্ধত আচরণে বিধাবোধ করিত না, পক্ষাস্তবে এই উদারনীতি অনুসরণ করিয়াই ভারত শাস্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতে ভারতের পরবার-পূর্বেকার করাদী-অধিকত স্থানসমূহ কিরিয়া পাইয়াছে। এই নীতির সার্থকতা নীভির ফলেই বিশ্বের দ্রবারে ভারতের তথা ভারতবাদীর মर्शामा वृद्धि পार्टेग्नाट्ट । भवन्यत स्थारिक । पार्थमत स्थार मर्वद्माद्वरे अहे छिनात-নী দির সাম্প্র আশা করা ভুল হইবে, কিন্তু এই পদার বিকর প্রাটি ইতা অপেকা व्यविक उद युक्तियुक्त । शहरायाशा किना मिक्या विष्ठ र ना कविया वर्डभान नोहि দম্পকে মন্তব্য করা উচিত হইবে না। পথিবার কোন কোন শক্তি যথন সামবিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বাপ্তজেটে গঠন কবিতে প্রথামী—মধা, বাগনাদ চক্তি (CENTIO), নিমেন্তা (SEATO) কাটে NATO) প্রস্তৃতি—সেট স্মায় নিবপেক অঞ্চলভাপর মধ্যে পরকার দৌহাসা ও শাস্তির ভিত্তে অলানৈতিক আদেশন-প্রদান ও উন্নিধানের চেপ্তা দেখিতে পাওয়া যায় টাকানেশিয়ার অন্তর্গত

বোগোর (১৯৫৪) এবং বান্ধ্-এর এশিয়া-আফ্রিকা মহসেলেলনে। ১৯৬১ খীষ্টাবে ব'লিন সমস্তা তথা পূর্ব ও পশ্চিম-বালিন সমস্তা লইয়া দোভিয়েত ইউনিয়ন ৪ মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে মনোমালিক যখন পুথিবীর শান্তিনাশের আশহার স্ত্রী করে তথন নিরপেক রাষ্ট্রর্গের শীর্ষ সম্মেলন যুগোল্লাভিয়ার রাজধানীতে অফুষ্টিত হয় (দেপ্টেম্বর, ১৯৬১)। এই সম্মেলনে ক্রন্ড ও কেনেডির নিরপেক শীর্ষসন্মেলন মধ্যে সাক্ষাংকার ও স্বাস্ত্রি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা (मर्ग्हेच्च, ১৯৬১) স্বীকৃত হটলে এই ওই নেতাকে এক শীর্ষদমেলনে মিলিত হইয়া পূर्व ६ शन्त्रिमी-वाहेटकारिंद मर्था भीभारमात भन्ना निर्धादरभद कल जरूरताथ कानान हरा। প্রধানমন্ত্রী নেহক ও ঘানার প্রধানমন্ত্রী নক্রমাকে শাজিও মৈত্ৰীর পথে ক্রণভাবে অনুরোধ করিবার জন্ত রাশিয়ায় প্রেরণ করা ভারত হইরাছিল। ফলে, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে যে উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল ভাষা কতকাংশে হ্রাদপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এাটম ও চাইড়োজেন বোমা বিফোরণ স্বাগত বাথা সম্পর্কে এবং কল ও ইক্স-মার্কিন মৈত্রী স্থাপনের পরিবেশ প্রস্তুত ব্যাপারে ভারতের চেষ্টা শান্তিকামী দেশমাত্রেরই সমর্থন লাভ করিয়াছে। ১৯৬০ প্রীপ্তাব্দের আগস্ট মাদে কশ-মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে ভূগর্ভ ব্যতীত অগ্রত্ত আণবিক বিক্ষোরণ নিরোধকল্পে যে চুক্তি স্বাক্ষরিক হইয়াছে, ভাহাতে ভারতের শান্তিকার্মী নীতির জয়লাভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই বাাপারে ভারত खक्रवर्भन वाहन कविग्राहिल। श्रुख्यार निःमत्मरह वना घाँटेर्ड भारत रय, नास्त्रित পুথ हे हहेल बुहु या यानवाशिक ममुखित भव, मायविक छाठि ध्वरामव पथ-हेराहे ভারত বিখাস করে।

ভারতের জোট-নিরপেক্ষভার নীজি (India's Policy of non-alignment): পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারতের জোট-নিরপেক্ষভাবে চলিবার নীতির বিক্ষ সমালোচনা ভারতীয়দের এবং বিদেশিদের অনেকেই নীতির স্মালোচনা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে এই নীতির পূর্ণ সমর্থন ভারতে ও সমধন এবং বিদেশে সমপবিমাণেই পরিলক্ষিত হয়।

ক্রেন, ক্রম এবং জোট-নিরপেকভার সমর্থনে বলা ঘাইতে পারে যে, দীর্ঘকাল প্রাধীনভাব পর স্বাধীন ভারত এমন কোন ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে যাহার ফলে প্রতাক্ষ বা পরেক্ষেত বে ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি অপর কোন রাষ্ট্র বা শক্তির জোট-নিরপেক্ষতার ইচ্ছা থারা প্রভাবিত হইতে পারে। জোটবদ্ধ ইটবার অর্থই যুক্তি: পোটবদ্ধ ইত্যা হইল অপর কোন এক বা একাধিক রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিগণ্ডী উপর আংশিক্ডাবে ইইলেও নির্ভর্মীল ইইলা পড়া। এই ধরনের নির্ভর্মীলভারে অর্থই ইইল অংগীনভাবে চলিবার অধিকার কতক পরিমানে ভাগে করা। ভারত এই বাবস্থা মানিয়া লইতে রাজী নহে, এজন্ত জোটবদ্ধ হওয়া ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির মৌল স্ব্রের বিরোধী।

ভারত অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিনীর উন্নত দেশগুলি অপ্রেক্ষা লাভাষ্ট্র ক্ষাভাষ্ট্র উপর মধের পরিমানে নিউর করিতে হইবে। কেনে লাটবদ্ধ হওবা বিশেষ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপরের সহিত জোটবদ্ধ হইবার অবশ্রম্থানী ইহার পরিপরী ফল হইবে অপর রাষ্ট্র-জোট বা বিরোধী শক্তি বা রাষ্ট্রের সমর্থন হারান। ভারত ও পস্থা অবলম্বন করিতে প্রের না।

কেহ কেহ পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া একথা বলিয়া থাকেন যে, পাকিস্তান যেমন ধনতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্য এবং কমিউনিস্ট্রির সমর্থন ও সাহায্য এবং কমিউনিস্ট্রির সমর্থন ও সাহায্য একই সঙ্গে লাভ করিতেছে, সেইরপ ভারতের পক্ষেও লাভ করা সন্তব। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা ঘাইতে পারে বিনিময়ে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি (পেশোমারে) নির্মাণের অধিকার দান করিতে এবং মার্কিন সরকারের কোন কোন নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হইতেছে। পক্ষান্তরে চীনের ইচ্ছাম্পারেও পাকিস্তানকে চলিতে হইতেছে। পাকিস্তানের শাসকগণ নিজ নিজ আর্থিসিদ্ধি এবং ভারত-বিদ্বেষ দারা পরিচালিত হইতেছেন বলিয়াই দেশের আধীনভাবে চলিবার অধিকার ক্ষম করিয়া পরস্পার-বিরোধী রাষ্ট্র-জোটে আবদ্ধ হইয়াছেন।

কোন কোন লেখক ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীতি এশীয় জীবনাদর্শের মূল-নীতি – শাস্তিপ্রিয়তার বারাই প্রভাবিত বলিয়া মনে করেন। ২ বস্তত, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত। শাস্তিপ্রিয়তা ভারতের জীবনাদর্শের মূলস্ত্র চইলেও

<sup>\* &</sup>quot;Indian foreign policy is imbued with a certain pacimism arising out of the Asian Philosophy of life". Hartmann: The Relations of Nations, p. 619.

সেই শাস্থিযদি ভাবেতের মার্বভৌমারের কোনপ্রকার অব্যাননা হয় নাহা হথান ভাবেত ভারতের শাস্থিপ্রিক মুদ্ধে অবভীর্গ হইছে প্রস্তুত থাকিবে। আন্তর্জানিক কেবে ভীবনাদল নিরপেকভার শাস্তিরক্ষার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন রাষ্ট্র ভিন্ন বিশ্বন স্বাচিত্র অইল্ম কারণ (१) করিয়া আন্তর্জানিক ভাবেশ্যা বজায় বাধিনে সচেই ভাবেত এই প্রায় বিশ্বাসী নতে প্রক্ষার-বিরোধী রাষ্ট্র-জোট গঠনের কলে পরেক্ষারিক বিশ্বেষের স্বাচ্চিত্র বলা বভেলা। কোন আদেশের উপর ভিত্তি করিয়া এই ধরনের জোটবন্ধ হাইলেও একই রূপ কল দশ্যাইবে।

মবগানখোর (Morgenthau) মতে ভারতের থালাত র ভারতীয় পররাইন নীতির তুর্বলভার কারণ। এই তুর্বলভার জন্মই ভাবেত কোন বিশেষ মান, আদর্শ বা রাপ্ট-জোটের সভিতে মিলিভ চইয়া চলিভে সমর্থ নতে। ভারতের বালসমস্থা সমাধানে পৃথিবীর সকল বাটু এবং সকল বাজনৈতিক আদর্শে বাজাভাব হেছ্ বিশ্বাসী রাষ্ট্রেক সাহাযা-সহায়তার প্রয়োজন, কিন্তু একংছেও ভারতের পরস্ট্র-ভারত কোন রাজনৈতিক শতাধীনে খাতা গ্রহণে রাজী নতে। ভারতের থাতাসমস্থার সমাধান সভব হইলে পরও ভারত কোন বাষ্ট্র-জোটে আবন্ধ হওয়া মুক্তিযুক্ত মনে করিবে না।

এথানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীভির যৌজিক ছা উপলব্ধি করিভেছে। বর্তমানে পৃথিবীর রাষ্ট্রশক্তিশুলি পরম্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। এই ছই শিবির বা ব্লক হইল ক্মিউনিন্ট্ ব্লক ও পশ্চিমী ব্লক। এই ছই শিবিরের পারম্পরিক বিবাদের আবর্তে পড়িয়া ভারত নিজ্ঞ সার্বভৌমত্ব বা স্থান্তয়া নীতি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত্ত নহে। জোট-ভারত কনিউলিই, ব্লক নিরপেক্ষভার নীতি পৃথিবীর সকল দেশের তথা সকল প্রকার ও পশ্চিমা ব্লকের আদর্শের সহিত সহাবস্থান নীতির পরিপ্রক। এই নীতি পশ্চিমা ব্লকের নিরপেক্ষ একটি তৃতীয় শক্তি , Third শক্তির নেতা দিকের কিবারে ফলে নিরপেক্ষ একটি তৃতীয় শক্তি , Third শক্তির নেতা দিকের মধ্যে ভারসামা বক্ষার প্রয়োজন এই জোট-নিরপেক্ষ তৃতীয় শক্তির ছারাই মিউতে পারিবে। ভারত এই নীতির প্রবর্তম জোট-নিরপেক্ষ ভৃতীয় শক্তির ছারাই মিউতে পারিবে। ভারত এই নীতির প্রবর্তম জোট-নিরপেক্ষ ভৃতীয় শক্তির ছারাই মিউতে পারিবে। ভারত এই নীতির প্রবর্তম ভোট-নিরপেক্ষ আব্লোক্ষা এশক্তির ছারাই মিউতে পারিবে। ভারত এই নীতির প্রবর্তম ভোট-নিরপেক্ষ আব্লোক্ষা এশক্তির ছারাই মিউতে পারিবে। ভারত এই নীতির প্রবর্তম ভারতিন নিরপেক্ষ আব্লোক্ষা এশক্তির ছারাই মিউতে পারিবে। ভারত এই নীতির প্রবর্তম ভারতিন নিরপেক্ষ আব্লোক্ষা এশক্তির ছারাই মিউতে পারিবে। ভারত এই নীতির প্রবর্তম ভারতিন নিরপেক্ষ আব্লোক্ষা এশক্তির ছারাই মিউতে পারিবে। ভারত এই নীতির প্রবর্তমিতি ।

## আফ্রিকার জাগরণ ( Resurgence of Africa )

বিভীয় বিখনুদ্ধোত্র যুগের অভাত্য প্রধান ঘটনাই হইল আফ্রিকার জাগরণ। দীনক'লের স্বৃত্যি কাটাইয়া আফ্রিকা এক গভীর জাভীয়ভাবোধে উন্বৃদ্ধ হইয়া উঠিবার ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোর্তুগাল, স্পেন सारी वार्याताता । প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী-বাষ্ট্রনমূহ এক দাকণ স্পটের উদ্যুদ্ধ আফ্রিকারাসী দম্থীন হইল। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ, আফ্রিকাবাদীর জাতীয়তা-বোধ ও স্বাধানতা-স্পৃহা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেই অঞ্লে দামাবাদের প্রাদার আফ্রিকার সমশু শন্তকে অতাধিক জটিল করিয়া তুলিল। সামাজ্যবাদীদের শোষণের ফলে আফ্রিকাবাদী দারিদ্রা, অশিক্ষা প্রভৃতিতে নিমজ্জিত ছিল। কিন্তু বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, এশিয়ার জাগরণ প্রভৃতি আফ্রিকাবাদীদিগকে শোষণমূকভাবে স্বাধীন, আন্ত্রিনাল জীবন্যাপনের আশায় আন্দোলন শুরু করিতে অহুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। উনবিংশ শতাক্ষীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বিংশ শতাক্ষীর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমী-রাট্রবর্গ আফ্রিকা মহাদেশকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এই বণ্টনের ফলে কোনপ্রকার ভৌগোলিক অথবা জাতিগত একোর কথা माञ्चाकावानीत्मत्र त्यार्टिहे स्वत्र हिन ना । आक्रिकावाभीत्क माञ्चाकावाभी तम्मम्रहत्र স্বিধা ও স্থযোগ অঞ্সাবে ভিন্ন ভিন্ন ঔপনিবেশিক অংশে বিভক্ত রাখিবার ফলে উপদলীয় বা জাতিগত ঐক্যের ছলে আফ্রিকাবাদীদের এক বৃহত্তর ঐক্যের পধ প্রস্তুত হইয়াছিল। আফ্রিকার থে-কোন অঞ্চলে কোনপ্রকার আন্দোলন খভাবতই সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে সহজেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন পাশ্চাত্তা বিশ্ববিভাগত্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত নাইজিবিয়ার অধিবাদী ডক্টর নামতি শানিক বাদীকের আজিকিউই, ঘানার ভক্তর কোয়ামি নজুমা, কেনিয়ার **জোমো** ঐ का प्रास्त्राजन— Pan-African কেনিছাটা সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাদীর ঐক্যের Movement প্রয়েজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া 'প্যান-আফ্রিকান' (Pan-African) আন্দোলন শুরু করিলে আফ্রিকারাদী এক বুহত্তর ঐক্যের আদর্শে অক্তাণিত হট্যা উঠিয়াছে। ১৯৫৮ খ্রাইনের ঘানার রাজধানী আক্রা ( Accra ) নালক স্থানে অভ্নিতি অংক্রিকারে স্থান বাইনমূহের প্রতিনিধিগণের এক

অধিবেশনে আলাপ-আলেচনায় সমগ্র অংক্রিকার অধিবাদীগণের ঐকাবছতার আক'জ্ঞা পরিকৃট হট্যা উঠিয়াছিল। আফ্রিকার স্বাধীন বাষ্ট্রবর্গের মানা দক্ষিণ-আফ্রিকা ভিন্ন অপর স্কর রাষ্ট্রই এই সন্মেলনে প্রতিনিতি প্রেবৰ করিষাছিল। এই স্থেলনে African Monroe Doctrine খোলপার श्राय श्रीक रहेगाहिन। हेश चाक्रिकार य-कान चकान 'আফিকার মন্রো সামাজাবাদী দ্বপ্রকার অধিকারের অবদান ঘটাইবার সংকল उक्षेत्र' ( . \frican Mouroe Doctrine) গ্রহণ করিয়াছিল এবং আফ্রিকার রাষ্ট্রর্গের প্রশার বিবাদ শাস্তিপূর্ণ উপায়ে এবং প্রয়োজন হটনে আফ্রিকারই কোনও একটি রাষ্ট্রের মধাস্থতার মাধামে উহার মীমাংদা করিতে প্রতিশত হইরাছিল। ইহা ভিন্ন বান্দু:-এ অনুষ্ঠিত আফো-এনীয় রাইবর্গের সৌহাদা ও শান্তি-নীতি এবং ইউনাইটেড ভাশন্দ্-এর মৃল নীভিতে ভাঁহারা ভাঁহাদের পূর্ব সমর্থন ও জাপন কবিয়া-ছিলেন। আফ্রিকার জাগরণ আফ্রিকার বিভিন্নাংশের খাধীনত'-লাভ এবং স্বাধীনতালাভের স্বান্দোলনে স্থলাই হইয়া উঠিয়াছে। শ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমগ্র প্লাফ্রিকায় মোট চারিটি শাধীন রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু প্রায় সমগ্র আফ্রিকাই বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ কবিয়াছে। স্বপরাপর সংশেও যে ভীব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুক হইয়াছে ভাহা হইতে আলা করা যায় যে, অল্পকানের মধ্যেই আফ্রিকা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইতে সমর্থ হইবে।

কলে। সমস্তা (Congo Problem): ১০৬০ প্রীপ্তাবের ছাত্রারি মাদে
বেলজিয়ামের উপনিবেশ কলোর রাজধানী লিওপোভজিল-এ
কলো সমস্তা
এক ব্যাপক বিজোহাত্মক আন্দোলন তক হইলে বেলজিয়াম
সরকার ছয় মাদের মধ্যে কলো তাাগ কবিতে স্বীকৃত হন। ঐ বংসর জ্ন মাদে
স্বাধীনতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গের বিভিন্ন উপদলীয় নেতাদের মধ্যে এক তীত্র
স্বাধ-বন্দ্র গুরু হয়। সেই স্বযোগে কলোর সেনাবাহিনী বিজোহী হইয়া উঠিলে স্বাধীন
কঙ্গোর সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী লুম্বা সেনাবাহিনীর ক্রায়্য দাবি মানিয়া লইয়া উহাকে
স্বাধীন সরকারের বলে আনিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই সময়ে
স্বাধীন কলোর
বলজিয়ামের প্ররোচনা ও সাহায্যে কলোর অন্যতম প্রদেশ
অন্তর্ম্ব
কাতাঙ্গা কলো সরকার হইতে স্বাধীন হইয়া গেল। বেলজিয়ামের
স্বাধীনী তথনও কলো হইতে অপ্যারিত হয় নাই। সেই সকল সৈত্র
কলো-কাতাঙ্গার গৃহবিবাদে স্বংশ গ্রহণ করিয়া কঙ্গোর রাজধানী লিওপোত্যভিল

অধিকার কবিবার উদ্দেশ্যে কাভাঙ্গা হটতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কঙ্গোর অন্তর্ম मन्भारक दर्गमधा । अ अन्हिमी-दर्शिवर्गव मरधा अदम्भद-दिर्दशि কাডালার বাধীনতা মনোভাবের স্বষ্ট ছইলে ইউনাইটেড কুশেন্স্-এর সেজেটারি-ঘোষণা खिनादिन करका-मधन्त्रात भौधारमध्य छन्। मर्हिष्ट इटेलिन। ইউনাইটেড অ'শন্স বেলজিয়াম দ্বকাবকে কংলা হইতে নিজ দৈল অপ্সার্ণের निर्मं निर्मन এवः (मरक्रोदो-स्म्नार्वन्दक अर्थाक्रम्स्यार्थ कर्मा भवकार्यक সামবিক সাহায্য প্রেরণের অনুমতিও দান করিলেন। তদানীগুন সেক্টোরি-জেনাবেল তেমাবশিন্দ বেলজিয়াম দৈল ও কলো স্বকারের ইউনাইটেড ক্যাশওনস দেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবির্তি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে এবং কলো কলে-কাডালা সরকারকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড ক্রাশনস-এর পক্ষ হইতে FR 2011 একদল দৈন্য কলেয়ে প্রেরণ করিলেন। এই দেনাবাহিনীর মধ্যে ভাৰতীয় দৈৱাও ছিল। কিন্তু কলোৱ আভান্তৰীৰ অবদা ক্ৰমেই অভাধিক জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কলোর প্রেদিডেট কাদাবুবু ও প্রধানমন্ত্রী লুম্পার মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে কাদাব্র লুম্খাকে পদ্চাত করিলেন, লুম্খাও প্রত্যুত্তরে কাদাব্রুকে পদচাত করিলেন। এইরূপ পরিশ্বিভিতে কর্ণেল মোবোট কলোর শাসনবাবস্থা হস্তগত করিলেন। ইউনাইটেড্ কাশন্দ-এর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিবর্গ কলো পরিস্থিতির এইরূপ জ্বত পরিবর্তনে কতকটা কিংকর্তব্যবিষ্ট অবস্থায় একবার মোবোটুকে, একবার লুমুদ্বাকে সমর্থন করিতে লাগিলেন। অবলেষে ১৯৬১ এপিলামের ১०१ क्ल्याति नम्यात न्यान रुजाकात्यत अत रेखेनार्तिक मुख्यांव नुगःम ন্তাশন্দ-এর প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাদের ভ্রম উপলব্ধি করিলেন, হতাকাও

এদিকে কাভাঙ্গার নেতা শোখে কঙ্গোর বিক্রমে যুঝিয়া চলিলেন।
ইউনাইটেড্ আনন্দ্-এর দেকেটারি-জেনারেল হেমারলিজ্-এর ঐকান্তিকভার
কঙ্গো-কাভাঙ্গায় সন্ত্যুদ্ধের অবসানকল্পে এক যুদ্ধবিবভির ব্যবস্থা করা হইল।
কিন্তু দেই উদ্দেশ্যে স্বরং উপস্থিত থাকিবার জন্ত তথায় পৌছিবার কালে বিমান
হর্ষটনায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কাভাঙ্গার ষড্যন্তের কলেই এই বিমান চুণ্টনা
কঙ্গো-কাভাঙ্গা
ঘটিয়াছিল বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। কাভাঙ্গাসম্প্রা হ্রমন
কর্মেন অন্তর্গার অন্তর্গার বিবৃত্তি ঘটিলে ইভার অল্পনি পরই
স্থানাভিত্ত
স্থিলিত জাভিপুত্রের সাম্বিক কর্পক ও শোষ্টের মধ্যে এক

্দ-বিব্যক্তি চুক্তি থাক্ষবিভ হয়। কিন্তু ইচার পরই শোগে এই চুক্তি অমান্ত করেন।

ঐ বংগরই নাভদর মাসে মোবোটু কলেজ জয় করিলা পুনরত কলেও কেন্দ্রীয় স্বকারের অবলনে আনবার জন্ত স্থানিক অভিযান ভক করিলেন। কিন্দ্র ভিনি ভাইতে কৃতক্ষ হইতে প্রেরেন না। সেই স্ময়ে স্থিতিত জাইপ্রের নিদেশক্রমে কাভাজা কলে। স্বকারের অধীনে আনিবার চেই। অসংখা অবশেবে ১৯৬২ এই জের জাল্ল্যারি মানে শোঘে কলে। স্বকারের নিকট আত্মসম্পন্ন বাধ্য হন। কলেরে সংবিধান বচনার কাজ সম্পূর্ণ না হইতো কলো সমজার স্মাধান হইয়াছে একথা বলা চলিবে না। এখনও কলোর জন্ত একটি যুক্তরালয় শাসনবার্থা খাপনের চেটা চলিয়াছে।

রোতেশিয়া ও নিয়াদাল্যাও শইয়া বিটেন একটি যুক্তরায়য় শাদনবাবস্থা গঠন করিয়াছিল। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় পরকারের ক্ষমতা একপ্রকার সর্বাত্তক ছিল। উত্তর-রোডেশিয়া, দক্ষিণ-রোডেশিয়া বা নিয়াদাল্যাও কোনটিই এই যুক্তরাষ্ট্রীয় বাবয়ায় আস্থাবান নহে। কিন্তু এই দক্তর অঞ্চলে শেতকায়দের প্রাধাত্ত অক্রার্থীয় বাবয়ায় আস্থাবান নহে। কিন্তু এই দক্তর অঞ্চলন করিয়াছিল। মাহা ছউক, এই সক্তর অঞ্চলের অধিবাদির্দ্দ সশস্ত্র আন্দোলন ভব্ন করিলে বিটেন মন্ধ্রটন ক্মিশন (Monkton Commission) নামে একটি কমিশনের উপর শাদনতান্তিক সংস্কার দক্ষকে স্থারিশ করিবার ভার ক্রম্ভ করে। মন্ধ্রটন কমিশন উত্তর-রোডেশিয়া,

দক্ষিণ-বোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাও লইয়া একটি যুক্তরায়য় শাসন-বোডেশিয়াব্যবস্থার স্থপারিশ করিলেন । কিন্তু এই যুক্তরায়ে কেন্দ্রীয়
সরকারের ক্ষমতা কেবল প্রভিরক্ষা-বাবস্থা ও পরবায়্ট্রনীভিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে এই স্থপারিশ ও করিলেন । কিন্তু এই
বোডেশিয়া-নিয়াসাব্যবস্থা রোডেশিয়া কিংবা নিয়াসাল্যাও-এর নিকট গ্রহণল্যাতের থানীনতা যোগ্য না হওয়ায় নিয়াসাল্যাও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া যাইবার
স্পৃহা

জন্ত স্টেই ইইয়াছে। ফলে, নানাপ্রকার বিজ্ঞোহাত্মক কার্য

धरे वक्त हिन्दि ।

ফরাদী উত্তর-আফিকা (The French North Africa) আলজিবিয়া, আলজিবিয়া, ময়েকা মরকো ও টিউনিশিয়া এই তিনটি অঞ্চন লইয়া গঠিত ছিল। ও টিউনিশিয়া বিভীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ফরাদী সরকার ১৯৫৬ ইটিকেব ২৮শে মে তারিখে মরকোর স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঐ বংসরই ভিসেম্বর মাসে মরকো ইউনাইটেড্ মন্ধার শ্বীনভালাভ ব্যাশন্স্-এর সদ্স্পদ দুক্ত হইয়াছে।

উটনিশিয়া ভূমধ্যসাগবের দক্ষিণ উপকৃলের মধ্যবতী স্থলে অবস্থিত। উহার বাণিজ্ঞা বন্দর বিজাটা কেবল বন্দর হিমাবেই গুরুত্বপূর্ণ নহে, নৌর্ঘাটি হিমাবেও উহার ওকত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতই ফরাসী সরকার টিউনিশিয়ার উপর অধিকার ত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বমৃশ্ছোত্তর কালে টিউনিশিয়ার যে তীর জাতীয়ভাবাদী আন্দোলন শুক হইয়াছিল উহার চাপে ফ্রান্স ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্যের ২০শে মার্চ টিউনিশিয়ার যাধীনতা স্বীকার করিতে বাধা হইয়াছে।

আলজিরিয়ার সমস্তা ( Algerian Problem ) ঃ আফিকাম আলজিরিয়া ন'মক করাদী উপনিবেশে আফ্রিকার অপরাপর অংশের ল্যেই জাতীয় আন্দোলন ত্রেই বাপকতা পাত করে। ফরাদী সরকার পুলিশী শাদ্নের ও দ্মন-নীতির মাধামে আলজিরিয়াবাসীকে পদানত রাখিতে চাহিলেন। আলজিরিয়া সমস্তার আলজিবিয়ার মোট লোকদংখ্যার এক-দশমাংশ ইওরোপীয় টংগত্তি থাকায় ফরাদী দরকারের পক্ষে দমন-নীতি চালু করা তেমন কঠিন ছিল না। আলজিরিয়ায় ফরাসী স্বার্থরকার জন্তই ইওরোপীয় তথা করাদী ওপনিবেশিকদের হাতেই তথাকার শাসনব্যবদ্বা ক্রম্ভ ছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাজ্ঞা ফরাদী শোষণ ও ৰমন-ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ফরাসী সরকার কেবল দমন-নীতি নীতি-আগলিবিয়া-ঘারা আলজিবিয়াবাদীদিগকে পদানত বাথিতে ক্রমেই অসমর্থ ৰাদীর জাতীয়ভাবোধ रहेशा পড़िতে नागित्नन। करन, कतामी वर्ष निष्ठिक ও ताझ-নৈতিক স্বাৰ্থ ও আলম্লিবিয়াবাদী জাতীয়তাবাদী লাশা-আকাজ্ঞার সংঘাতের ফলে আলজিবিয়া সমস্তা এক ঘটিল আন্তর্জাতিক সমস্তায় পরিণত হইল।

বিভার বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আলজিবিয়ায় এক তীত্র বিপ্রবান্থক আন্দোলন শুকু কইল। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিষদের বা Front de Liberation Nationale-এর নেতৃত্বে দ্বাদী পুলিশ ও দামবিক বাহিনীর উপর আলজিবিয়ান বাদীবা পুন:পুন: আক্রমণ চালাইয়া করাদী দরকার তথা আলজিবিয়ায় অংভিত করাদী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যন্ত করিয়া তুলিল। একমাত্র ১০৫৪ এটি দেই

করাসী পুলিশ ও শাসকবর্গের উপর মোট ৬০টি আক্রমণ অন্তর্জিত হইটাছিল। कालकि विद्यासानी एव ভিবিরাত্ব ফরাদী বাহিনীর উপর আসজিবিহার বিপ্লবিগ্ণ আজমণ याधीन श-व्यक्त-ठानाहेया याहेट७ नागिन। फदाभी मदकादद जानिकविश ल्यामी भागत्वत निष अधिकारत दालियात मृह मःकत्त, लक्षायात आलिकिरेग्रा-বিজ্ঞান সপ্ত বিজ্ঞান বাসীদের স্বাধীনতা অঞ্চনের দৃঢ প্রতিক্রা মালজিবিয়াকে এক শুস্ত মুদ্ধকেতে পরিণত করিল। আফো-এশীর রাইসমূহ আলজিবিয়ার পাংশিতির উन্নতিকল্পে এবং আগজিবিয়াবাদীদের বাধীনতা-পুগা বলপুরক দমন করি তে জন্ত করাদী সরকারের অভাগোরী কাই-কলাপ বন্ধ করিবার উক্তেপ্তে ইউন টাউড ন্তাশন্স-এর হল্পদেশের জন্ত আবেদন জানায়। করাসী সরকার যালভিবিয়ার বর্তমান আল্জিরিয়া সমস্তা, ফালের আভারতীণ সমস্তা বলিয়া + রিম্বিতি नावि कदिरन्न এवः देखेनार्डंड छाल्नम-अव अविवस्य टखरकर पद कान अधिकाद नाहे—এहे युक्ति खन्निन कविया मधनान कि অপ্রতিহতভাবে চালাইতে লাগিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাম্ম হইতে আলজিবিয়ার পতি ছতি ক্রমেই ভয়াবহ হইয়া উঠিতে লাগিল। অ'লজিবিয়ার করাণী ঔপনিং'-কগ্র আলজিরীয়দের দমন করিবার উদ্দেশ্তে Organisation Armee Secrete= O. A. S. নামে একটি সন্তাসবাদী দংস্থা গঠন কবিয়া জাতীয়ভাবাদী আন্দোলন নমনে দুচদংকর হইল। করাদী সরকাবের আলজিরীয় নীতি আলজিরিয়ার করাদী अभिनित्विक्ष्य सार्छे १ विक कवित ना। निस्मापत वाधिवार গ্ৰালভিবিবার ফরাসী উপনিবেশিকদের অক্ষ বাখিবার এবং আগজিগীয়দের দমন করিবার টাক্তে 2531 उपनिदिनिक्शन अकि श्रक शानीय वर्षार वात्रिक्रीय भवकात গঠন কবিল। মাতৃদেশ ক্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের উপর ঔপনিবেশিক্র্যুর অনাস্থার প্রস্তাবও পাদ করিল। এমতাবস্থায় ফরাসী জাতি জেনারেল মুগলকে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন করিয়া তাঁহার হল্পে নিরভুপ ক্ষাতা দান কেনাবেল ভা প্রের করিল। তা গল রাষ্ট্রক্মতা গ্রহণ করিয়াই আল্রাঞ্জরিয়ার স্মত্রা ফাম ভালা**ভ** म्याधारन यरनानिरवन कविरलन । ज्यानिकिवीयनिशरक वाबीनजा দান না করিয়া আল্জিরীয় সমস্তার কোন স্মাধানই সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া औद्येत्य द्यावना कवितन य, जानिकविद्यानामीत्मव भन्छाते **भालिक दिशाद ভবিছাং निर्धादिक हरेरत। भालिक दिशा रहेरक स्थलाक राज्य भावराव** এক পরিকল্পনা তিনি কার্যকরী করিতে চাহিলেন।

১৯৬১ প্রীপ্তামে এ:ভির্নে নামক স্থানে ভা গল নিজ দেশবাসীলের অনেকের বিরোধিতা সবেও আলজিরীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবসের নহিত এক বৈঠকে মিলিভ রাভিয়ন বৈঠকও ইইলেন। এই সকল নেতা ও করাদী দরকারের মধে রাভিয়ন চুক্তি আভিয়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হহলে করাদী দরকার আলজিরিয়ার দমননীতি বন্ধ করিলেন। ১৯৬২ প্রীপ্তামের প্রথম দিকে আলজিরীয় নেতৃবর্গের হত্তে গণতে ট—বানীনভা তথাকার শাসনব্যবস্থা ক্তত্ত হইল এবং করেক মাদের মধ্যেই লাভ এক গণভোটে আলজিরিয়াবাদীর। স্বাধীনভার দাবি সমর্থন করিলে আলজিরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিল।

## সপ্তদেশ অপ্যান্ত্র সন্মিলিড আডিপুঞ ( The United Nations )

সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ই ইনাইটেড দ্যালন্স-এর উৎপত্তি (Origin of the United Nations): প্রভাব মুখের হু হালীলা ও বীভংগভা, ক্র'ভি ও হতাশা মালুগকে অন্তত সাময়িকভাবে শালিকামী ক'বিয়া লোলে, কিব বৃদ্ধের खु कि मुल्लुर्न छारव पुष्टिया याहेवां व शुर्वहे अपन्न बादाद दन्यान अस प्रदेश हैति, अहे कायर मानवला जित्र हे जिला भव कहा हहेर है धरायर भागम ব্ৰের বীতংগত! ও युक छात्र कविटा मक्त्र इत भारे। युक हरेटा अधिवीटक र जानीलात करन বুকা করাই মানবজাতির দ্বাধিক জটিল সম্ভা। নেপেলিয়ন শান্তির শ্রহা যথন আন্ত, ক্লান্ত, অৰ্থ ও লোকবলহীন হইয়া পড়িং'ছিল তথনও অ' ধ্ৰম্ন'ভিক শান্তির এক ব্যাপক আগ্রহের স্প হইগছেন। উলার ফলেই ইওবেপীর কন্দাট (Concert of Europe)-এর উংপত্তি ঘটিগাছিল। ইওরোপীয় কন্দার্ট আন্তর্জাতিক নিরাপতা ও শান্তি বজায় রাথাই ছিল এই সংস্থাব প্রধান উদ্দেশ্ত। দেই সময়ে আন্তর্জাতিক শান্তি বলিতে অবল ইওবেংপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রের শাস্তি বুঝাইত। এই অ'স্তর্জ তিক সংস্থা প্রায় চল্লিশ বংশর দয়নমূলক নীভিব মাধামে ইওবোপকে ব্যাপক যুদ্ধ হইতে বক্ষা করিলাছিল; কিন্তু যুদ্ধ ভাাগের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। বাশিয়ার জাব প্রথম আনেকজাপ্তার শ্রীইধর্মের মূল-নীভির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত 'পবিত্র-চ্কি' বা প্ৰিত্ৰ-চ্ক্তি Holy Alliance এর মাধ্যমে ইওবোপীয় বাজগণের মধ্যে লাত্র-বন্ধন সৃষ্টি করিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিদংবাদের অবদান ঘটাইতে চাহিয়া-ছিলেন। কিন্তু ইগতে তিনি হাস্তাম্পদই হইয়াছিলেন। এই চ্কিতে স্বাক্ষরকারী বাই-প্রতিনিধিবর্গ জাব প্রথম অংলকজাণ্ডাবের মন ককার জন্মই উহাতে স্বাক্ষর

কবিয়াছিলেন, শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নহে।
প্রথম বিধনুদ্দের বীভংগভা ও হত্যালীলা যেমন পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধকে ছাড়াইয়া
বিয়াছিল, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শান্তি স্পৃগাও তেমনি ব্যাপকভাবে পরিনক্ষিত
হইয়াছিল। এই শান্তি-স্পৃগা 'লীগ-অব-তাশন্দ্' নামক আত
ভীগ মব অংশন্দ প্রতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠায় রূপলাভ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক
সংস্থা হিদাবে লীগ-মব-তাশন্দ্-ই সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত

হইয়াছিল। আন্তর্জাতিকতা যে ইওবোপ মহাদেশ ছাড়াইয়া সমগ্র পৃথিবীতে প্রদারিত হইয়াছিল তাহা লীগ-অব-জাশন্দ এর গঠন-পদ্ধতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক লীগ- অব-লাশন্যও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনিতে সমৰ্থ हहेन ना। करन, छूटे विश्वयुष्कत अन्नर्व में गुन्न मास्त्रित वृत्र ना विनिया गुन्न-বিরতির মূগ বলিয়া অভিহিত্ত করা অয়োক্তিক হইবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীতৎসভাব

স্বৃতি দশুর্ণভাবে মৃছিয়া যাইবার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তৃতি তক হইয়াছিল। বিভীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকভা, মারণাজের অভিনবত ও মারণ কমভা, অভাবনীয় পরিমাণ সম্পত্তি ক্ষয় এবং অগণিত সামবিক ও বেসামবিক লোকের প্রাণনাশ একথাই স্থাপটভাবে প্রমাণিত কবিয়াছে যে, শান্তি ও নিরাপত্তা ককা কবিতে না পারিলে পৃথিবী ধ্বংস इहेग्रा घाইবে। নিশ্চিত এবং সর্বাস্থাক ধ্বংস অথবা আন্তর্জাতিক भौशामा, मयवाय e माखि- এই छुटे भदाद এकि मानवकां जिटक বিভীর বিধবজের বাছিয়া লইতে হইবে। এই কঠোর বান্তবতা উপগন্ধি गैडरमड!-शानक ক্রিয়াই ইউনাইটেড ক্যাশন্স নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা শান্তি-ম্পূর্ স্থাপনের চেষ্টা শুক হইয়াছিল। অবশ্য বিভীয় বিশ্বযুদ্ধ অবদানের करमक वरमत भूवं हहेर छहे अविवरम चालाभ-चारलाह्ना हिला छिला। ১৯৪১ श्रीहोरक द আগদ্ট মাদে আটলান্টিক মহাদাগরে একটি আহাতে মার্কিন প্রেদিডেন্ট কলভেন্ট उिछिन क्षमानभन्नी ठाठिन भीर्घ चानान-चालाठनाव नव य हेनाचिक ह है। 'আটলাতিক চাটার' (Atlantic Charter) নামে একটি मनम्म १९ ठाव कर्वन । भव वर्भव (১৯৪०) छाङ्गावि बादम এह मनम्मि भिषियोव বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই সনন্দের মোট আটটি ধাবার কভকগুলি নীতি সন্নিবিষ্ট হুইয়াছিল, ঘণা: (১) কোন বাই কোনপ্রকার বিভাবনীতি ष्ट्रमवन कविटन ना ; (२) भववारहेव भौशा-निर्भावटन षाहन कि क ह है। व अब शाक्तवकारी एमममूह मः क्रिडे জनमाधादराव मरायड ना नहेवा कि क्रू कविरव ना ; (o) भवाधीन षाध्याखदरे पाधीनाकातात्व प्रशिकाद अवर खालाक मान्य क्रमाबादावद নিজৰ ইচ্ছামত শাদনবাবত্বা গঠন কবিবাব অধিকার আটবান্টিছ চাউরে তাক্ষরকারী (मन्म'(बहे चीकात कविरत ; (व) वावभाइ-वानिका अवर चनवा-अक्षिमानिक छ'डीरवर পর অর্থ নৈতিক বিষয়ে কৃত্ব-বৃহৎ, বিভিত্ত-বিজেতা সকল বাটেরট TEIR मधान व्यक्तित चीक्र इटेट्ट : (१) भाषाक्रिक निदालका,

धीरनगात्रात मान डेवहन, अधिकापत चन्द्रात छेव डिमानन छ ३ डिन सन १ निवस राहे

পরক্ষর সহযোগিতা ও সমবায় নীতি অহুসরণ কবিবে; (৬) নাংদি ও ক্যাদিন্ট্ শক্তির পরাজ্যের পর প্রত্যেক রাইই যাহাতে বৈদেশিক আক্রমণের ভয়, অভাব-অন্টন প্রভৃতি হইতে মৃক্ত থাকিয়া উন্নত্তর জীবনের আদর্শ অহুসরণ করিয়া চলিতে পাবে দেইরূপ পরিশ্বিতি গড়িয়া তুলিতে সকলে সচেট থাকিবে; (৭) সমৃদ্পথ সকল রাষ্ট্রের নিকটই সমভাবে উন্মৃক্ত থাকিবে; (৮) সকল বাইই সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, অন্ত্রশন্ত, নৌ, বিমান ও দেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় বাথিতে সচেট হইবে।

উপরি-উক্ত মোট আটটি ধারার মধ্যে পাঁচটিই, যথা (১), (২), (৩), (৪) ও (৭)
বিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধাবদানে শান্তি চুক্তির মৃশনীতির ইক্ষিত দিয়াছিল। অবশিষ্ট তিনটি, যথা (৫), (৬) ও (৮) দম্পিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও আদর্শ-দংক্রান্ত নীতির ইক্ষিত দান করিয়াছিল। ষষ্ঠ ধারায় পররাষ্ট্র কর্তৃক আক্রমণের ভীতিমৃক্তভাবে উন্নততর জীবনাদর্শের অস্ক্রমরণ দ্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার বা দনন্দের নথম অধ্যায়ে রূপনাভ করিয়াছে। অস্করপ পঞ্চম ধারার অস্তর্শনিহিত নীতি দ্মিলিত জাতিপুঞ্জের দনন্দের নবম ও দশম অধ্যায়ে রূপ পাইয়াছে এবং অইম ধারাটি দ্মিলিত জাতিপুঞ্জের দনন্দের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভিত্তিক্ষরণ গৃহীত হইয়াছে। স্ক্তরাং আটলান্টিক চার্টাবের ধারাগুলির গুরুত্ব আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ও বিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধাবদানের ভিত্তি হিদাবেই উল্লেখযোগ্য।

আটলাণ্টিক চার্টার প্রথমে ২৬টি দেশ এবং পরে আরও ২৯টি দেশ কর্তৃক ৫০টি দেশ কর্তৃক আক্ষরিত হইয়াছিল। এই মোট ৫৫টি আক্ষরকারী দেশেশর আটলান্টিক চার্টার অক্তম ছিল ভারত। এই সকল স্বাক্ষরকারী দেশ লইয়াই আক্ষরিত ইউনাইটেড্ ভাশন্দ্-এর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

আটলাতিক চার্টার স্থাক্ষরিত হইবার পর ১৯৪৩ এটি।স্বের ৩০শে অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ব্রিটেন-এর পররাই মন্ত্রিগণ মস্কো নগরীতে এক যুগা ইম্বাহার বা ঘোষণা প্রকাশ করেন। ইহা মস্কো ইম্বাহার বা

মকো বে'বণার বিভিন্ন ধারা, ওংবে বটোবর, ১৯৪০ Moscow Declaration নামে পবিচিত। এই ঘোষণার প্রভাবনায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপতা বকার খীত্ততির সঙ্গে সংক অৱশ্ব প্রস্তাতের প্রতিযোগিতা করিয়া অযথা মান্তবের প্রম ও অর্থের অপচয় বন্ধ করিবার প্রয়োজনও খীকার করা

एहेगाहिन। এই चाबनाव प्रकृष भावात यवानवत नीज পृथिनीय नाश्विकामी वाहे-

স্মত্ত্ব পরশার সমতা ও সোহাদোর মাধামে একটি আন্তর্জাতিক সংখা খাপনের কথা উল্লেখ করা হয়। ইহা ভিন্ন রাষ্ট্রদমূহের দার্বভৌমত্বের সমতা শীকার করিয়া ক্ষ্-বৃহৎ-নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল শান্তিকামী রাষ্ট্রকে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হিসাবে গ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়। চতুর্থ ও সপ্তম ধারায় মঙ্গো বোষণার গুরুত্ব 'দশিলিত জাতিপুঞ্' ( United Nations ) নামটির উল্লেখ এবং উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও স্থম্পাই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যুদ্ধের পরবর্তী কালে অন্ত-শারের নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপতা রকা প্রভৃতি সমিলিত জাতিপুঞ্জের উদেশ हिमाद वर्षिত इम्र। এখানে लक्षा कवा প্রয়োজন य, অন্তৰন্ধ হ'স সম্পর্কে লীগ-অব-ন্তাশন্দ-এ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপতার জন্ত নুভন দৃষ্টিভঙ্গী সামবিক নিবত্তীকরণের প্রয়োজনীয়তা সীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু मस्का द्यायनाम् भृणियोत अनमाधातरणत् अम ७ अर्थत अभन्म द्वाम कता अवः আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপতা বজায় রাখা উভয় উদ্দেশ্যেই সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রন কবিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। ইহা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অরূপস্ত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীতঃ স্বীকার করিয়াছিল।

ঐ বৎসরই (১৯৪০) ১লা ভিদেম্বর অর্থাৎ মস্কো ঘোষণার অলকালের মধ্যেই
চার্চিল, কলভেন্ট ও স্টালিন ভেহ্বান হইতে যুদ্ধের ব্যাপারে পরস্পর সাহায্যসহায়ভার পুন:প্রতিশ্রুতি দান করেন এবং যুদ্ধানদানে পৃথিবীর জনসাধারণের
ভভেছা ও সহায়ভূতির উপর ভিত্তি করিয়া স্থায়ী শাস্তি স্থাপনের
তহরাশ ঘোষণা
স্লা ভিদেম্বর, ১৯৪০
কার্যকরী সাহায্য-সহায়তা ও সমবায়ের মাধ্যমে সর্বপ্রকার
ভভাচির, দাসত্ত, দমন-নীতি ও অসহিষ্ণুতার অবদান ঘটাইয়া পৃথিবীতে এক
বৃহত্তর গণভাত্তিক রাষ্ট্র-পরিবার গঠনের সংকল্প ভেহ্বান ঘোষণায় প্রকাশ করা
হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পর দোটালা-সহায়তা ও স্থিলিত জাতিপ্র
স্ঠনের প্রয়োজনীয়তার পুন:স্ট কৃতি এই ঘোষণায় পরিক্ষিত্ত হয়।

সন্মিনিত জাণিপুর গঠনের প্রবাজ পদক্ষেপ হটার ওয়াশিংখন-এর নিকট চাধার্টন পুরুষ (Dumberton Oelis ) নামক স্থানে স্থিলিত জাণিপুরের গঠনতম্ব দ্রুটে

<sup>\*&</sup>quot;We shall seek the conspiration and active participation of all nations, large and small, where peoples in that and it at are deleated, as our own parties, to the elemention of 'yranny and slavery, oppression and into erance"—Tenran recurrences.

বিটেন, বাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাই ও চীনের প্রতিনিবিবর্গের মধ্যে আংলাণ-আংলাচনা।
এই আলোচনায় (আগস্ট ১৯৪৪ —আক্টোবর ১৯৪৪) সম্বিলিত জাতিপুত্তের একটি
ফাধাবন সভা, একটি নিরাপদ্তা পরিবদ, একটি দপ্তর ও একটি
ফাধাবন সভা, একটি নিরাপদ্তা পরিবদ, একটি দপ্তর ও একটি
ফাধাবন সভা, একটি নিরাপদ্তা পরিবদ, একটি দপ্তর ও একটি
ফালোচনা (Dumberথান (Dumberথান (Dumberবান (Dumberব

ইহার পর ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা নামক স্থানে ১৯৪৫ প্রীপ্তান্ধের ফেব্রুয়ারি মাদে মার্কিন প্রেদিডেন্ট্ ক্রডভেন্ট্, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও দোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী স্টালিন এক কন্দাবেন্স-এ সমবেত হন। ডামার্টন ওক্স মালোচনাকালে ভিটো-দংক্রাম্ভ যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল এই সম্মেলনে তাহার মীমাংসা হয়। এখানে স্থির হয়্ম যে, নিরাপত্তা পরিষদের কার্যপদ্ধতি সংক্রাম্ভ বিষয়াদি ভিয় ইয়ান্টা কন্দারেশ প্রাপর ক্ষেত্রে বৃহৎ পাঁচিট রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের অর্থাৎ রাশিয়া, (করুয়ারি, ১৯৪৫) আমেরিকা, জাতীয়তাবাদী চীন, ব্রিটেন ও ফ্রাম্ম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রত্যেকে কেজ্য ভিটো (Veto) প্রদান করিয়া কোন দিয়ান্ত গ্রহণে বাধা দান করিতে পারিবেন।

ইয়ান্টা কন্ফারেন্সেই অছি পরিষদ (Trusteeship Council) পূর্বতন লীগঅব-লাশন্দ-এর অধীন ম্যাতেট দেশসমূহ, অক-শক্তিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন রাজ্যাংশ ও
ক্ষেত্রায় অছি পরিষদের তরাবধানে আদিতে ইচ্ছুক দেরপ স্থানসমূহের তরাবধানের
দায়ির অছি পরিষদ গ্রহণ করিবে বিলিয়া স্থীকত হইল। এই কন্কারেন্সেই ১৯৪৫
ইয়ান্সের ২৫শে এপ্রিল দম্মিলিত জাতিপুলের অধিবেশন আমেরিকার সান্ফান্সিস্থো
শহরে আহ্বান করা থিব হইল।

ইয়ান্টা কন্ফারেন্সের নিদ্ধান্তান্তনারে ১৯৪৫ প্রীপ্তান্তর ২৫শে এপ্রিল হইতে ১৯শে জুন পর্যন্ত সান্ফান্সিকো শহরে ইউনাইটেড জাশন্ধ-এর অধিবেশন চলিল।

এই কন্ফারেন্স-এ সম্বিলিত জাতিপুঞ্জের গঠনতন্ত্র ও কার্যকলাপ-সংক্রান্ত ধারাগুলির সংখ্যা বাড়াইয়া এবং দেগুলির স্থুপট ব্যাখ্যা করিয়া খৃস্ডায় যে সকল অপ্টতা চিল তাহা দ্ব করা হয়। এই অধিবেশনে ইউনাইটেড ্লাশন্স্-সানম্বালিয়ো কন-ফায়েল: ইউনাইটেড, এর চার্টার পঞ্চারটি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। এই দনল স্থাশনদ চার্টার বা চাটাৰ স্বাক্ষরিত হইবার দকে দকেই ইউনাইটেড ভাশন্য (United Nations Charter) প্রকৃত কার্যকরী রূপশাভ করিল। এই চার্টারের প্রস্থাবনা এবং প্রথম ও বিতীয় ধারা হইতে ইউনাইটেড্ ফাশন্দ-এর আদর্শ ও উদ্দেশ সম্পর্কে হুম্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। মোট ১১১টি ধারা-দহলিত এই চার্টার বা সনজ্পে চারিটি মৌলিক উদ্দেশ্তের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা: আন্তর্জাতিক নিবাপতা বিধান করাও শান্তি বজায় রাথা; প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমতা ও আত্ম-নিষ্মণের অধিকার খীকার করিয়া লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পর সোহাদ্য খাপন করা; পৃথিবীর বিভিন্নাংশের মানবগোলীর অর্থনৈতিক, দামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃষ্টিমূলক যাবতীয় সমস্ভাব সমাধানকল্পে আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহযোগিতা স্থাপন করা; এবং মানবজাতির যাবতীয় হঃথ-হর্ণণা মোচন করিয়া পৃথিবীর মানুৰমাত্তকেই প্রকৃত মানুবের অধিকার, মধাদা ও মৌলিক খাধীনতঃ দান করা। এই সকল মৌলিক উদ্দেশ কাৰ্যকরী করিবার পদা हैडेनाहरहेड्-छा नन्त्-हिमाद बाजि-धर्म-जाया-निर्विद्याय পृथिवीत कृष तृहर मकन এর উদ্দেশ্ত ও আর্ফর্ন জাতিকেই 'জাতির মর্বাদা' দানের নীতি স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি, আইন-কাহন মানিয়া চলা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটাইবাব নীতি এবং ইউনাইটেড্ ভাশন্স্-এর মৃল-নীতি ছককারী দেশের বিকলে ইউনাইটেড্ আশন্স্কে সাহায্যদানের কর্তব্য শীকৃত হইল। অপের কোন বাত্রের দীমা লজ্মন না-করা অথবা কোন বাত্রের উপর বল-প্রয়োগ না করা, খাভ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমভার স্মাধানকল্লে পরস্পর শাহাযা-সহযোগিতা কর'—প্রভৃতি নীতিও বাক্রকারী বাইবর্গ মানিয়া লইল। এখানে উল্লেখ করা প্রবোদন যে, স্থিলিত ভাতিপুরের দৃষ্টিভঙ্গী नी अ-चन्-मु भन्म লীগ-অব-লংশন্স্ এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ফ্লত পৃথক ছিল। যেমন, ও স্থিতিত बाहिश्रक्ष লীগ-অব-ভাশন্স্ সাক্রকারী রাট্রর্গ লীগ চ্ক্তিপত্র সাক্র महिटकोड गार्थका করিবরে কালে "The High Contracting Parties"

বলিং। নিজেদের উল্লেখ করিয়াছিলেন। পৃথিনীর জনসাধারণকে উলাত

অংশদার করিবার কোন মনোবৃত্তি ভংগতে ছিল না। কিন্তু স্থিতিক জাতিপুল্লর সনন্দে 'আমরা স্থিতিত জাতিপুল্লর জনগত' 'We the l'eoples of the United Nations')—এই কথা বলিরা বাইপ্রতিনিবিগন নিজ নিজ স্থাকর দান করিখাছিলেন। ফলে, স্থিতিত জাতিপুল্লে পৃথিতীর জনদাধারণকে উথার মূলভিত্তি হিদাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এনিক দিয়া স্থিতিত জাতিপুল পৃথিগামী আন্তর্ভাতিক সংস্থাতিনির মধ্যে সর্থাধিক পরিমাণে গণ্ডাপ্তিক ছিল বলা বছবা।

উপরে বলা হইলাছে যে, মোট পঞ্চালটি দেশ ইউনাইটেড স্থাপনদ-এর চাটার याकर कविशाहित। এই পঞ্জাটি 'Charter Members' ভিন্ন অপবাপর রাইকেও সমস্ত্রক করিবার বাবশা ছিল। ইউনাইটেড স্থাপনস এব সিকিউরিটি কাউন্দিনের (Security Council) স্থারিশক্ষমে সাধারণ সভার (General Assembly) তুই-ভূতীয়াংশ ভোটে দম্বিত হইলে যে-কোন নুতন সদস্ত গ্ৰহণ করা চলিবে। কিন্তু ইউনাইটেড ভাশনদ-এর সদস্তপদ-প্রার্থী রাইমাত্রকেই 'শান্তি-श्रिश' (Peace-loving) रहेट इहेटव अवर इंडेनाइटिंड নতৰ সংস্ভত্তির ন্তাপন্দ-এর চার্ট রে সলিবিষ্ট নীতি মানিয়া চলিতে এবং দেজন্ত শঠ ও পদ্ধতি: यथायथ नामित्र भागत वाकी श्रेट श्रेट । अथात छेत्वय कवा म रख भर लोभ হাইতে পাবে যে, দিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্থবর্গের প্রধান পাঁচলনের মার্কিন যক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও কুয়োমিং-ডাং চীন-এব প্রতিনিধি-বর্গ ) প্রজ্যেকরই 'ভিটে।' ( Veto ) প্রয়োগের ক্ষমতা রহিয়াছে অর্থাৎ এই প্রিল্পনের যে-কোন কেই 'ভিটো' প্রয়োগ করিয়া কাউন্সিলের বিবেচনাধীন যে-কোন বিষয়কে বাতিল করিয়া দিতে পারেন। ফলে, এই পাঁচল্পনের মতিকা না থাকিলে কোন নৃত্ন সদস্ত গ্ৰহণ করা সম্ভব নহে। কোন সদস্যবাই যদি রাষ্ট্রম্যাদা-চাত হয়, সম্প্রিক জাতিপুঞ্ল হইতে অপদরণ করে বা পুন:পুন: স্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্নল্বে শর্তাদি ভঙ্গ করে তাহা হইলে নিরাপতা পরিষদের অপারিশে সাধারণ সভা সেই স্দল্যের সদস্থাপদ নাক্চ কবিতে পাবিবে।

ইউনাইটেড্-ভাশন্দ্-এর কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ছয়টি প্রধান সংস্থা গঠন ইউনাইটেড্-ভাশন্দ্ করা হইয়াছে। এগুলির অধীনে আবার নানাপ্রকার শাখা, এর সংগঠন উপশাখা আছে। প্রথম ছয়টি সংস্থা হইল: (:) সাধারণ সভা ((General Assembly), (২) নিরাপত্তা পবিষদ (Security (Jouncil)). (৩)

<sup>•</sup> वर्डम स्व इंडेबर्टाइड खर्गन्म ६४ मन्छ-मण्या २००।

অৰ্থ নৈতিক ও সামাজিক সংস্থা (Economic and Social Council), (৪) অছি পরিষদ (Trusteeship Council), (১), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), (৬) দপ্তর (Secretariat)।

(১) সাধারণ সভা (General Assembly): ইউনাইটেড আশন্দ-এর সদক্ষম ত্রেই এই সভার সদক্ষ। প্রভাক রাইের প্রতিনিধি হিদাবে মোট পাঁচজন সাধান্য সভায় উপস্থিত থাকিতে পাহিবেন। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের একাধিক ভোট থাকিবে না। প্রতি বংশর দেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ সভার অধিবেশন আছুত হইবে। ইউনাইটেড ফাশনদ-এর চার্টার-এ দ্রবিষ্ট যাবভায় বিষয়-সাধারণ সভা শংক্রাম্ব আলোচনা সাধারণ সভাগ করা চলিবে। আহর্জাতিক (General নিরাপত্তা ও শাক্তি-সংক্রাস্থ বিষয়াদি সম্পর্কে যে-কোন সদস্ত বা Assembly) সদশ্য নহে এরপ বাষ্টের পক্ষে কোন প্রতিনিধিও আলোচনা করিতে পাবেন। বাজ-নৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব অধিকার প্রস্কৃতি বিষয়ে উন্নতিশাধন ও অন্তর্জাতিক সমবায় ও সৌহ দা বৃদ্ধি করা সাধারণ म्डांत क इंट्यांत अमुख्य। मिकि डेविडि का डेमिन (Security व्यक्तित क्रम्डा छ ('ouncil)-এর অস্থায়ী সদক্ষ এবং অচি পরিষদ (Trusteeship কৰ্ম্ভব্য ('ouncil) ও অৰ্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ( Economic & Social Council )-এর সকল সদক্ত সাধারণ সভা কর্ত্ত নির্বাচিত হট্যা থাকেন। আইনসভার নিয়ককের জায় ইটেনাইটেড স্থানন-এর সাধারণ সভা একটি পরিদর্শক, সমাকোচক ও আলোচনা সভা . । নিরাপতা পরিষদ বা অপরাপর আন্তর্জাতিক সংস্থার বাংসবিক বিপোর্ট আলোচনা করা, দিকিউবিটি কাউলিল हहेट (धविज वारमविक विभाग बारमाइना कवा, मिधनिज माजिपायद वारमह আলোচনা ও পাস করা প্রভৃতি সাধারণ সভার কর্তব্য। সাধারণ সভা নিজ কার্যপদ্ধতি সংক্রাম্ব বিধি বচনা, সন্মিলিত জাতিপুরের কর্তব্য সম্পাদ্ধনর জন্ম প্রয়োজনীয় বায়-বর্জে এবং প্রয়োজনীয় দংস্থা স্থাপন প্রভৃতি কবিতে পারিবে।

সাধারের সংগ্রাহাজ্জানিক প্রাপ্তি ও নির্বাপন্তা রক্ষার প্রয়োজনে সিকিউনিট কাউন্সাস-এর নিক্যারপুরিশ প্রেরণ করিতে পারে। সামরিক নির্বাক্তর সংক্রান্ত কোন নাতি স্থাক্তি প্রণারিশ সাধারে সভা স্থিলিক ভাগপুরের সন্তব্য এবং

<sup>• &#</sup>x27;a deli'mentary ordan an oversooing, reviewing and critical net organ'. Vide, Langeam, p. 701.

দিকিউরিটি কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বা শান্তি-দংক্রান্ত কোন সমস্তা দিকিউরিটি কাউন্সিল ল'ধারণ সভা ও আলোচনাকালে সাধাৰে সভা দেবিষয়ে আলোচনা করিতে সিকিইরিট কাউলিলের পরিবে। কিন্তু কোন ম'ন্তর্জাতিক বিবাদ অথবা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ज्य स्था रह

স্ষ্টি করিতে পাবে, এই ধরনের কোন বিবাদ সম্পর্কে দিকি উরিটি কাউন্সিল যথন অনুসন্ধানে বত ধাকিবে অথবা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিনাশ করিবে এক্নপ কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় বত থাকিবে দেই সময়ে ঐ সকল বিষয়ে সাধারণ সভায় কোন আলোচনা করা চলিবে না। কেবলমাত্র সিকিউ-বিটি কাউন্সিলের অন্তব্যেধকমে দেই দকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা বা স্থপারিশ দাধারণ সভা করিতে পারিবে। \* সাধারণ সভা কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচন:-কালে যদি কাউন্সিল কর্তৃক কোনপ্রকার বাবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে শাধারণ সভা সেবিষয়ে দিকিউরিটি কাউন্সিলকে জানাইতে পারিবে। দিকিউরিটি কাউন্সিল দাধারণ দভার নির্দেশ্যত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পুনরায় সাধারণ সভাকে সংবাদ প্রেরণ করিবে।

সাধারণ সভা বনাম নিরাপতা পরিষদ (General Assembly Vs. Security Council ): লীগ-অব লাশন্ধ- এর জননে লীগের সভা (Assembly) ও কাউন্সিল বা পরিষদকে (Council) একই ধ্রনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। লীগের সনন্দের তনং ধারার তনং শর্তে যে ভাষায় লীগের স্ভার শান্তি ও নিরাপতা বক্ষার ক্ষমতা যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছিল, ঠিক অন্তর্মপ ভ.যায় ৪নং ধারার ৪নং শর্কে

লীগ কাউন্সিলকে দম্প্রিপে একই ক্ষতা দেওয়া হয় ক কলে অভিকাতিক শান্তি ও নিরাপতা বক্ষার ব্যাপারে লীগের সভা ও लोश आ(रमय नी কাউন্দিল একই রূপ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ফলে লীগ যথন ১1 সভা এবং কাউলিলের সম্পর্ক শান্তি ও নিরাপতার ব্যাপারে কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করিত

তথ্য মৃষ্টিমেয় স্মস্ত কইয়া গঠিত কাউন্সিল অপেক্ষা ২ত স্মস্তাবিশিষ্ট এবং অধিকতর

<sup>\*</sup> Vide Art. 34 U.N. Charter.

The Assembly may deal, at its meetings, with any 1 Art. 3 (3) matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world".

of Art 1(1) 'The Cancil may deal, at its meetings, with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world" (League of Covenant)

গণতাত্বিক মংগঠন সভাব (Assembly) মতামতই প্রাধান্ত লাভ কবিত। লীগ কাউনিলের তুলনায় নীগের সভার ক্ষমতা ক্রমেই অধিকতর হইতে থাকায়, লীগের কাউনিলের ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। এজন্ত সমিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দে নিকিউবিটি কাউনিলের ক্ষমতা ঘাহাতে সাধারণ সভার তুলনায় অধিক থাকে সেই বাবন্ধ: করা হইগাছিল। কিন্তু কার্থকেরে লীগের সভার ন্তায়ই ইউনাইটেড কাশন্দ্ এর সাধারণ সভা (General Assembly) ও নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) পারশারিক ক্ষমতা বিভাজন সর্বেও সাধারণ সভার গুক্তর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, ইহার কার্যাদিও ব্যাণক্তর হইতেছে।\*

উদাহরণ স্বরূপ বলা ঘাইতে পারে যে, ইউনাইটেড্ ভাশন্স্-এর ১২ (১) শতে ফদিও বলা হইয়াছে যে, যথন নিরাপত্তা পরিষদ ইউনাইটেড্ ভাশন্স্-এর শতাহ্যায়ী

কোন আন্তর্জাতিক ঘটনা, পরিস্থিতি বা বিবাদ সম্পর্কে আলোচনা-নিরাপতা পরিষ্টেত ৰত থাকিবে অধ্বা উহাব বিবেচনাধীন থাকিবে তখন সাধারণ विद्वह्माधीन विवद्य ৰক্তব্য প্ৰকাশ সভা সেই বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের অমুরোধ ভিন্ন কোন প্রকার আলোচনা করিতে বা স্থপারিশ করিতে পারিবে না, কিন্তু এই শর্তের ব্যতিক্রম নানা ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাম্বের ডিদেম্বর মানের ও তারিথ নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন বিষদে সাধারণ সভা উহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। এমন কি স্নন্দের ২ (৭) শর্তে বাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ র'টের আভাজরীণ ব্যাপারে যেখানে ইউনাইটেড ক্যাশন্স্কে কোন প্রকার ৰাশিত্রে প্রস্থাব रखःकल कविराज निरम्ध कता चारक, म्बर्म विवरम्र€ **.9**80 সাধারণ সভা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

উপবি-উক্ত উদাহরণ ভিন্ন, নিরাপত্তা পরিষদের অত্যধিক সংকীর্ণ রাজনৈতিক আর্থিপরতা সাধারণ সভার আপেক্ষিক মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদে কোন বিষয় পাস করা সম্ভব না হইলে উহা সাধারণ সভায় উপাপন করিয়া সেথানে অধিকাংশ সদত্তের সমর্থন পাইয়াছে এরপ বহু উদাহরণ আছে। বাংলাদেশের ইউনাইটেড ক্যাশন্দ্-এর সদত্ত্য পদভূকির শ্রেষ্টিই অক্তম দৃষ্টান্ত। অবশ্র সাধারণ সভার মতামতের উপর সদত্যপদ লাভ করা সম্ভব না হইলেও পৃথিনীর জনমত ভবা রাইসমূতের মনোভাব ইহাতে ফুল্মাই চইয়া

<sup>&</sup>quot;This organ—the General Assembly, has been growing in importance and changing in function". The General Assembly or The United Nations XII, Sydney Barley

উঠে। এই সকল নানা কারণে সাধারণ সভার ওকত ক্ষেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেচে, বলা বাহল্য।

নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরম্পর বিরোধ 
এবং পৃথিবীর সর্বত্র এই তুই রাষ্ট্রের কোন না কোন রূপ স্বার্থ বা দায়িজের প্রসার
নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপিত সকল বিষয়েই মতানৈক্যের স্বৃষ্টি করিয়া থাকে।
ফলে ভিটো (Veto) প্রয়োগ ঘারা কোন কোন সিদ্ধান্ত প্রহণ
আক্ষর ইউনিয়ন ও
আক্ষর ভাবে এই তুই বৃহৎ রাষ্ট্রের
মতানৈক্য
মতানৈক্য
অব্যক্তর ঘটিকেই নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত প্রহণ সভ্ব হয়।
ফরেজ, ইন্দোনেশিয়া এবং কোরিয়ার যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়
সংক্রোন্ত সিদ্ধান্তে এই ধরনের ঐক মত্য দৃষ্ট ইইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এরূপ
উদাহরণ নাই বলিলেই চলে। নিরাপত্তা পরিষদের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রামের কারণ
হিসাবে এই সকল কারণ দর্শান ঘাইতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের হ্রাসমান গুরুত্বের নিদর্শন হিসাবে উহার কার্যকলাপের মোট পরিমাণের তুলনায় দাধারণ সভার কার্যকলাপের পরিমাণের আধিকোর কথা উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টান্স হইতেই এই নিরাপত্তা পরিষদের ক্রমহাদমান

নিরাপতা পরিবদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব হ্রাসের নির্দান গুরুত্বের নিদর্শন লক্ষণীয়। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার মোট অধিবেশন সংখ্যা ও বিবেচ্য বিষয়ের সংখ্যার তুলনামূলক বিচারেও এই আপেক্ষিক গুরুত্বের হ্রাস পাওয়া লক্ষিত হয়। ১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্বে যেথানে নিরাপতা পরিষদ ৮৮টি অধিবেশনে

বিদ্যাছিল, ১৯৫৮ প্রীষ্টাব্বে উহার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৩৬শে দাঁড়াইয়াছিল। এছত Economist পত্তিকায় বলা হইয়াছিল যে, ১৯৫৮ প্রীষ্টাব্বের মধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদ উহার পূর্বতন অবস্থার কঙ্কালে রূপান্তবিত হইয়াছিল এবং ইউনাইটেড স্থাশন্সের পটভূমিকার পশ্চাতে বিধ্বস্ত প্রস্তুপে পরিণত হইয়াছিল।\*

সাধারণ সভার প্রাধান্ত ও গুরুত্ব বৃদ্ধির পশ্চাতে প্রধানত তুইটি কারণের উল্লেখ সংখ্যাধিক্যের ভোটে করা যাইতে পারে। যথা, প্রথমত, সংখ্যাধিক্যের ভোটে শিক্ষান্ত গ্রুব, সাধারণ সভার কার্যাদি সম্পন্ন কবিবার রীতি; বিতীয়ত, স্বাস্থর্জাতিক রাজনীতি আ্যুক্তাতিক বাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রম বিবর্তন। এই তুই

<sup>\* &#</sup>x27;The almost lifeless skeleton of the Council stands like a blasted rock in the background of the U. N. Scene'. *Economist*, January, 18, 1958. Vide, Mongenthau, p. 485.

কারণে সংধারণ সভার উপর পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের আশ্বা ক্রম-বৃদ্ধির ফলশ্বরূপ উহার গুরুত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

(২) নিরাপত্তা পরিষদ বা সিকিউরিটি কাউন্সিল (Security Council): এই পরিষদ ইউনাইটেড কাশন্স-এর কার্যনিবাহক সমিতিপরসণ। পাঁচজন স্বায়ী এবং ছয়জন অস্বায়ী দদশু লইয়া এই পরিষদটি গঠিত। মার্কিন দুক্ত-वायुं, क्र'म, बिटिन, वालिया e कृत्यायि:-जाः हौन (वर्जमातन ममाञ्जूषी होन) दहन পাঁচটি স্থায়ী সদস্ত। অপর ছয়টি অস্থায়ী সদস্তবাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপতা বা বস্তি তিনটি করিয়া প্রতি বংসর নৃতন করিয়া নির্বাচিত হইয়া থাকে। महिमान এই দকল অভায়ী দদশুবাত্ত্বে কার্যকাল তই বংগর মাত্র। স্থায়ী (Security Council) সদস্তবাষ্ট্রের কোনটির সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে সেই সম্পর্কে আলোচনায় ভোটদানের অধিকার উহার থাকিবেনা। ১৯৬৬ থাটাম্বের >শা জামুয়ারি হইতে নিরাপতা পরিষদের অস্থায়ী সদ্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ছয়জনের ৰলে দশজন করা হইয়াছে। ফলে স্বায়ী পাঁচজন ও অন্বায়ী দশজন সদস্থসহ মোট প্রবৃদ্ধন সদ্ভ লইয়। বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। 'The Big Five' নিরাপতা পরিষদের স্বায়ী পাঁচটি সদক্তরাষ্ট্রই 'বড় পাঁচজন' (The Big Five) নামে অভিহিত। এই দকল স্বায়ী সদস্তবাষ্ট্রের 'ভিটো' প্রয়োগের ক্ষতা আছে। ভিটো প্রয়োগ বারা ইহাদের যে-কোনওটি পিকিউরিটি কাউন্দিলের যে-কোন দিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষাই হইল দিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রাথমিক দায়িত্ব।\* নিরাপত্তা পরিবদ হইল দম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য-কর্তবা-কার্যদি নির্বাহক সংস্থা। ইহার মাধ্যমেই দম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য-কলাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা হইল এই সংস্থার প্রাথমিক দায়িত্ব। এই দায়িত পালন করিতে নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক শান্তি ও পরিবদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি অমুদ্রেণ করিয়া নিরাপত্তা রক্ষা করা চলিবে। নিরাপত্তা পরিবদের দায়িত্ব ও কর্তব্য-কার্য কি হইবে ভাহা দ্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বনন্দের বন্ধ, সপ্তম, অইম ও বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

<sup>\* &</sup>quot;To the Security Council was entrusted "Printry responsibility for the maintenance of international peace and security." Vide, Langsam, p. 701.

निवां पछा पविषक श्रामना वार्ष विवक्षान वार्ष छालाव मार्था चालाप-चारलाहनाव यांशाय, जनस्वत यांशाय, यशुच्छा वा विवासनत कावन नृव कवित्रा यिवेयारिव यांशाय, বিচারালয়ের মাধ্যমে অথবা যে-কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংদা করিতে দাহায্য করিবে। নিরাপতা পরিষদ নিজেও কোন বিবাদ বা

মধারতা, ভদল, মিটমাটের স্থপারিশ প্ৰভৃতি কয়া

পরিস্থিতি, যাহা আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা বিল্লিড কবিতে পারে, সেরপ বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে। কোন বিবাদের যে-কোন সময়ে নিরাপত্তা পরিষদ বিবাদ মিটমাটের জন্ম যে-কোন স্তপারিশ করিতে পারিবে। অবশা বিবদমান রাইগুলি বিবাদ

মীমাংশার জন্ত যদি কোন পন্থা অন্তুসরণ করিয়া থাকে দেই পন্থা কতদুর কার্যকরা হইয়াছে বা হইতে পারে দে বিষয়েও বিবেচনা করিবে। নিরাপত্তা পরিষদ ইহাও দেখিতে যে কোন আইনগত বিবাদ যেন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মাধ্যমে মীমাংপিত হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিলিত হইতে পারে এরপ কোন আশন্তা আছে কিনা তাহা নিরূপণ করিবে এবং কোন বিবাদ বা পরিস্থিতিতে যদি এরপ আশস্তা আছে বলিয়া মনে করে তাহা হইলে আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাথিবার সামরিক শক্তি প্রয়োগ উদ্দেশ্তে কি কি পদ্বা অতুসরণ করা কর্তব্য দেই স্থপারিশ করিবে। ও অপরাণর শান্তিমূলক সামরিক শক্তিপ্রয়োগ ভিন্ন অপর কোন ব্যবস্থা সন্মিলিভ জাতি-ব্যবস্থা অবলম্বনের পুঞ্জের সদস্ত-রাষ্ট্রবর্গ অভ্নমরণ করিবে ভাহাও নিরাপত্তা পরিষদ স্থপারিশ করা শ্বির করিবে: এই সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থ-নৈতিক সম্পর্ক ছিল্লকরণ, বেলপথ, সম্জ্রপণ, আন্তর্জাতিক ডাক সরবরাহ, টেলিগ্রাম, ব্রেডিও অপরাপর যোগাযোগের মাধ্যম ছিল্ল করা, এমন কি, কুটরাজনৈতিক সম্পর্ক ছেদ প্রভৃতি যে-কোনটি নিরাপত্তা পরিষদ অন্তুসংগের জন্ম স্থপারিশ করিতে পারিবে।

আন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপতা বজায় বাথিবার উদ্দেশ্যে সমিলিত জাতিপুঞ্জের দ্কল স্দত্ত নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ অন্তুসারে সামরিক সাহায্য দান এবং সামরিক

চলাচলের পথ বা স্থোগদানে স্বীকৃত থাকিবে। অবস্থ কোন लाइंब निकृत माधविक माश्या ठाहिल, स्मृहे दाहे यहि हेक्छ। Muitary Staff Con mittee- # 43 हरता । ब्रिट्ट मार ब्रिक का, बारा हाला का ला

করে ভাচা হইবে দেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সেই বাট্রপ্রদত্ত সামরিক সাহায়্য কি ভাবে বাবস্তুত হইবে ভাচা ছিব করিতে হইবে। মিরাপতা পরিষদ স্থিলিত ভাণিপুরের

স্দত েই গুলিকে বিমানবছর দিয়া সংহাঘাদান করিতেও অন্তরোধ কবিতে পারে।

কিছ এখানে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, সামরিক সাহায্য চাহিবার পূর্বে নিবাপতা পরিষদকে Military Staff Committee নামক একটি দামরিক সমিতির মান্যান্ত গ্রাংগ করিতে হইবে। কোন সামরিক পরিকল্পনা প্রস্তুত বা সদস্যরাষ্ট্র কান্ত প্রস্তুত কান্যাহিনী কিভাবে নিয়োজিত হইবে সে-বিষয়ে কোন পরিকল্পনা প্রত্ত করিতে নিবাপতা পরিষদ Military Staff Committee-র মতামত প্রত্ত করিবে।

নিবাপত্তা পরিষদ উহার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্ত স্থিতি জাতিপুঞ্জর

শ্বিক্ত ক্ষিত্র সকল অথবা কয়টি সদক্ষরাষ্ট্রকে অন্থরোধ করিবে ভাহা নিজেই
পারিবর্তন, পরিবর্তনর স্থিব করিবে। সামরিক দিক্ দিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্পর্কে যেক্ষমতা কোন কাজ অথবা অছি-সংক্রাম্ভ চুক্তি (Trusteeship agreements) অন্থযোদন বা উহার পরিবর্তন ও পরিবর্থন অন্থযোদন
ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ চডান্ত দান্তিজ্পাপ্ত।

নিবাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার নিকট বাৎস্বিক এবং প্রয়োজনবাধে বিশেষ বাংস্থাক গ্রিপোর্ট পেশ করিবে। সাধারণ পরিষদের নিকট নিরাপত্তা পরিষদ যে-কোন বিষয় প্রেরণ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে সাধারণ সভা কর্তৃক প্রেরিত বিষয় সম্পর্কে নিবাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

অন্তশন্ত নিয়ন্ত্ৰণ ব্যাপাৰে সিকিউরিটি কাউন্সিল Military Staff Committee-র সাহায্য কইয়া প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রস্তুত কবিতে পারিবে।

(৩) অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council): দদশুরাষ্ট্রের কল্যান, স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে পর্যপর সৌহার্দ্য ও সমবান্বের উদ্দেশ্যে, জীবনযান্ত্রার মান উন্নয়ন, বেকারত্বের অবসান, শিক্ষার প্রসার এবং 'মানব-অধিকারসমূহ' (Human Rights) কার্যকরী করিবার অন্ত অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council) গঠিত হইরাছে।

আর্থ নৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমবায় ও সৌহাদ্য বৃদ্ধি করিয়া বিভিন্ন
নামানিক পরিবদ
(Economic &
Social Council)
মানবগোণ্ডীর উন্নতিও তেমনি সাধিত হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন
অংশের মানবদমান্দের অর্থ নৈতিক, দায়ান্দিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্র

বৈশম্য যদি দ্ব করা যায়, অর্থাৎ প্রতি রাষ্ট্রের নিজন্ব বৈশিষ্টা রক্ষা করিয়া সকর্ব রাষ্ট্রের জনসাধারনের অবস্থার যদি সমতা আনয়ন সন্তব হয় তাহা হইলে পৃথিবীর বৃহত্তম মানবগোজীর মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক শান্তির পথও তাহাতে প্রশন্ত হইবে সন্দেহ নাই।

দ্মিলিত জাতিপুঞ্জের দনন্দের দশম অধ্যায়ে অর্থ নৈতিক ও দামাজিক পরিষদের (Economic and Socil Council) গঠনতন্ত্র ও কার্যাদি বর্ণিত আছে। দাধারণ সভা (General Assembly) কর্তৃক নির্বাচিত মোট আঠারজন দদশু লইয়া অর্থ নৈতিক ও দামাজিক পরিষদ গঠিত হইবে। এই দদশুদংখ্যার এক তৃত্বীয়াংশ প্রতি তিন বংসর অস্তর পদত্যাগ করিবেন গঠনতন্ত্র এবং দেই পদে পুনরায় দদশু নির্বাচিত হইবেন। পদত্যাগী দদশুগণও নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পরিবেন। একই রাষ্ট্র হইতে একাধিক দদশু অর্থ নৈতিক ও দামাজিক পরিষদে নির্বাচিত হইতে পরিবেন না। একজন দদশের একটি ভোট থাকিবে এবং অধিকাংশ দদশ্যের ভোটে যে-কোন প্রস্থাব পাদ করা যাইবে।

এই পরিষদ আন্তর্জাতিক, সামাদিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক যাবতীয় কিছু সম্পর্কে অন্তসন্ধান করা, রিপোর্ট প্রস্তুত কাৰ্যাদি : করা এবং প্রয়োজনীয় স্থারিশ সাধারণ সভা, সম্মিলিভ জাতিপুঞ্জের দদশুরাষ্ট্র এবং এই দক্ষ বিষয় সম্পর্কে যে-দক্ষ প্রতিষ্ঠান বা দংস্থা কার্যে রত আছে দেওলির নিকট প্রেরণ করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত। রি:পার্ট প্রস্তুতকরণ ও মানব-अधिकांत्र (Human Rights) মানিরা চলা, মাসুব-স্থারিশ প্রেরণ মাত্রেরই যে মৌলিক স্বাধিকার মানিয়া চলা এবং এই ধবনের অধিকার যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে দেই চেষ্টা করা প্রভৃতির অন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট এবং দখিলিত জাতিপুঞ্চের নিকট Economic and Social Council মানব-অধিকার অপারিশ প্রেরণ করিতে পারে। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বৃদ্ধির ও পালনের পরিবদ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্ত প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্র वाव:1 প্রস্তুত কবিয়া সাধারণ সভার নিকট গ্রহণের জন্ত পেশ কবিতে চুক্তিপত্ৰ প্ৰস্তুত ও পারে অথবা শান্তর্জাতিক সম্মেশন শাহ্বান করিতে পারে। माण्यत्व वास्ताव वहें वा उट्डाधिक वार्डेव मस्या कान क्षकारवय मामाजिक. অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাস্থ্য ও শিক্ষা-সংক্রাম্ভ কোন প্রকার চুক্তির মাধ্যমে ঘটি

কোন সংস্থা স্থাপিত হয় তাহা হইলে দেই সকল সংস্থার সহিত অর্থ নৈতিক ও
সামাজিক পরিষদ চুক্তিবদ্ধ হইতে পাহিবে। তবে এই ধরনের
বিভিন্ন আন্তর্ভাতিক
বিশেষক্র সংস্থার
সহিত চুক্তি
অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্য।

এই পরিষদের স্থারিশ কার্যকরী করা হইল কিনা দেই সম্পর্কে অর্থ নৈতিক
ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের নিকট বিপোর্ট চাহিতে
বিভিন্ন সন্প্রাষ্ট্র
পারে এবং নিজ মন্তব্যসহ সাধারে সভার নিকট তাহা পেশ
করিতে পারে। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিজ
কার্যকলাপ সম্পর্কে যাবাহীয় তথা নিরাপত্তা পরিষদকে জানাইবে এবং
নিরাপতা পরিষদকে প্রয়োজনবোধে সাহায্য-সহায়তা দানে
সংবাধ ও সাহায্যদান প্রস্তুত থাকিবে।

সাধারণ সভার কোন নির্দেশ থাকিলে তাহা অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ পালন করিবে। সাধারণ সভার অত্মতিক্রমে এই পরিষদ সমিলিত সাধারণ সভার নির্দেশ জাতিপুঞ্জের সদস্তরাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করিতে পারিবে। সমিলিত পালন

দায়িত্ব ও কর্তব্য এই পরিষদ পালন করিবে।

থাত ও কৃষি পরিষদ (Food and Agriculture Organization: FAO), আন্তর্জাতিক ব্যান্ধ (International Bank), আন্তর্জাতিক অর্থভাতার (International Monetary Fund: IMF), আন্তর্জাতিক শামিক সংখ্যা (International Labour Organization: ILO), ইউনাইটেড তাশন্স শিকা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংখ্যা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) প্রভৃতি সংখ্যা ও পরিষদ অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে খাপিত হইয়াছে।

(৪) অহি পরিষদ (Trusteeship Council): ম্যাতেট্ বাজ্য অভিপরিদদ সমূহের এবং যে স্কল অঞ্চল উহরে অধীনে স্থাপন কর। (Trusteeship হউরে দেগুলির শাসন পরিচ্লেনার দায়িরপ্রাপ্ত হইল অভি Council) পরিবদ। ক্যাও উক্তি, ক্লামেকন্স, টেগোল্যাও, পশ্চিম স্মোগা প্রস্তুতি অঞ্চল অছি পরিষদের অধীনে স্থাপিত হইরাছে। ক্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice):

এই বিচারালয়ের উপর আন্তর্জাতিককেত্রে আইন-সংক্রান্ত বিবয়াদি, আন্তর্জাতিক
আধিকার, বিভিন্ন সদক্ষরাষ্ট্রের আইনগত বিবাদ প্রভৃতির বিচারের
ভার ক্রন্তর। মোট পনর জন বিচারপতি লইয়া আন্তর্জাতিক
বিচারালয় গঠিত। কোন একটি রাষ্ট্র হইতে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা যায় না। ইউনাইটেড্ ক্রাশন্স্-এর সদস্তরাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দিবান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য়।

লীগ- মব-ক্সাশন্স্ গঠনকালে আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপিত হয়। স্থায়ী বিচারালয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিদংবাদের বিচার ও নিপান্তির উপায় এই সময়েই প্রথম নিধারিত হয়। ইহার পূর্বে মধ্যস্থতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিদংবাদ নিপানির ব্যবস্থা ছিল, যেমন ১৮৯৯ প্রীপ্তান্তে মধ্যস্থতার স্থায়ী বিচারালয় বা Parmanent Court of Arbitration এবং ১৯০৭ প্রীপ্তান্তে উহার কতক পরিবর্তন সাধন করিয়া মধ্যস্থতার জন্ত বিচারালয় স্থাপন করা হইয়াছিল। মধ্যস্থতার আন্তর্জাতিক বিচারালয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ Permanent Court of Arbitration-এর আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে, বাদী ও বিবাদী পক্ষ মনোনীত মধ্যস্থ ব্যক্তিদের মাধ্যমে উরত সংক্ষর

তরত সংশ্বরণ
করিব কৈত্রে, বাদা ও বিবাদা শাশ নালাত বার বাদার স্থাপন
বিবাদের নিপ্পত্তির চেটা করা, পক্ষাস্তরে বিচারালয় স্থাপন
করিলে উহার স্থায়ী বিচারপতিগণ কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের বিচার
করা। মধ্যস্থতা, মূলত বিবদমান দেশগুলির মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রা।
কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয় উহার সন্মুথে আনীত বিবাদ-বিসংবাদের বিচারে কোন
এক বা হই পক্ষের পরস্পর ইচ্ছার উপর নিভবশীল নহে।

ম্ভবাং লীগ-অব-দ্যাশন্স গঠনকালে যখন স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালর স্থাপিত

ইইল তথন আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ নিজাতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

গৃহীত ইইল বলা ঘাইতে পারে। অবস্থা উল্লেখ করা প্রয়োজন

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারপ্রাধী হওয়া মোটেই বাধাতা
স্থাপনের স্তর্জ

মূলক ভিল না। কিন্তু এই বিচারালয়ে বিচারপ্রাধী ইইলে

ইহার দিন্তান্ত মানিশ্ব লইতে বিবদমান রাষ্ট্রগুলি বাধা ছিল।

ইউনাইটেড্ স্থাপন্কালে আন্তর্জ'তিক বিচারালয়ের গঠনপদ্ধতির

কডক পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক্ষমতা লীগের আমলের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষমতার
আতর্জাতিক অনুত্রপ রহিয়া গিয়াছে। লীগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের
বিচারালয়ের
কিটারালয়ের
কিটারালয়ের
পরিধি বর্ণনায় যাহা বলা হইয়াছে ইউনাইটেড্ ফ্রাশন্দ্-এর

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতার পরিধি বা jurisdiction-সংক্রান্ত ৩৬নং স্টাট্যুট্ (Statute) সম্পূর্ণ একরপ। (১) আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতা সেই সকল ক্ষেত্রেই থাকিবে ঘে-সকল বিবাদ কোন এক বা একাধিক রাষ্ট্র উহার নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করিবে। (২) কোন রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতার প্রতিবন্ধক ঘোষণা শারা, আন্তর্জাতিক কোন চুক্তি বা দদ্ধি, আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত কোন বিবাদ, কোন বাষ্ট্রের কোন কাজ আন্ত-র্জাতিক দায়িত্ব পালনের পরিপন্থী কিনা, কোন আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের পরিপন্থী কোন কাজ কোন রাষ্ট্র করিয়া থাকিলে

সেজন্ত ক্তিপূরণ দেওয়া হইবে কিনা, প্রভৃতি সম্পর্কে বিচার করিবার ক্ষতা আন্ত-জাতিক বিচারাল্যের আছে, একথা মানিয়া লইতে পারিবে। (৩) এই ধরনের ঘোষণা निः गर्डणाद्य वा गर्जाधीन जाद्य कत्रा याहेटल शांतित्व। উत्तर्थ कत्रा श्राद्यां कन दय. উপরি-উক্ত তিনটি ধারার বিতীয়টি নীগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষেত্রে পঞ্চাশটি রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইউনাইটেড শ্রাশন্স-এর আন্ত-লীগ-অব-ক্যাশনস্ ও জাতি ক বিচারালয়ের কেত্রে ৩৯টি বাষ্ট্র মানিয়া লইয়াছে। কিন্ত ইউনাইটেড ক্মাশন্স-এর আন্তর্জাতিক नर्जाधीन जात्व এই धावां मित्रा नहेवांत्र करन এই धावां वि य বিচারালরের ক্ষ্মভার মুলাহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা স্থপষ্ট। ঘেমন, আমেরিকা উহার পরিধির স্বল্প-পরিসরতা षाविभाग न्यहेलाद विनिशाह थ, गार्किन यूलकां हे जासकां जिक विनावानरप्रव বিচার ক্ষমভাধীন থাকিবে, কিন্তু (১) যে-সকল বিবাদ কোন পূর্ব-স্বাক্ষরিত pres শর্তাহ্বায়ী অপর কোন সংস্থার মাধ্যমে মীমাংসার ব্যবস্থা আছে অথবা ভবিষ্যতে কোন চুক্তি দাবা যদি এই ধরনের ব্যবস্থা-অমুসরণের নীতি শ্বির एम जाहा इटेरन आवर्षा जिक विठावानम तम्हे विवासन विठाव कविराज भावित ना। (২) যে সকল ব্যাপার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভাস্তরীৰ সমস্তা বলিয়া বিবেচিত হটবে সেগুলি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিচাবালরের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। এবং (৩) বছ বাষ্ট্রের সহিত অর্থাৎ ঘুইটির অধিক বাষ্ট্রের সহিত সাক্ষরিত কোন চুক্তি- দ্কোত বিখদ স্থাক্রকারী সকল রাষ্ট্রে মত না থাকিলে আত্রজাতিক विठादांनव विठाव कतिए शांदित मा: भार्किन चक्तवाहे यनि মাহিন যুদ্ধপট্ট কর্তক বিশেষভাবে এবং নিদিষ্টভাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের আন্তর্জাতিক বিচারা-লয়ের অধিকার উপর বিচার-অধিকার অর্পণ না করে তাহা হইলে মার্কিন যুক্ত-শৰ্জাধীনভাবে স্বীকার বাষ্ট্রের উপর উহার কোন বিচার-অধিকার থাকিবে না। স্তত্তরাং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার কমতা নানাভাবে এবং নানা দিক দিয়া গণ্ডিবদ্ধ একথা সম্পষ্টভাবে বুঝা যায়। লীগ-অব-ক্তাশন্স্-এর আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং ইউনাইটেড जामनम्-এব विচাবালয়ের ৩৬নং ফাটাট Optional clause যাহা Optional clause নামে পরিচিত উহা এমনভাবে রাষ্ট্রবর্গ গ্রহণ করিয়াছে যাহার ফলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কোন বাধাতামূলক বিচার-অধিকারের (compulsory jurisdiction) অধীনে কোন বাইকে মানা সম্ব হয় নাই।

ফলে নীগের আমনে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কেবল কোন বিবাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারযোগ্য কিনা এই ধরনের দিছান্তে উপনীত হইবার কাজই করিয়াছিল। কোন রাষ্ট্রের ক্ষমভার্ছির জন্ত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কোন বিচার করিবার হুযোগ পায় লীগের আন্তর্জাতিক নাই। একমাত্র জার্মানি-অস্ট্রিয়ার ভঙ্ক সজ্য (German-বিচারকার্ধ সম্পাদনের Austrian Customs Union)-সংক্রান্ত বিবাদের ব্যাপারে অন্তর্জাতিক বিচারালয় লীগ সনন্দের ১৪নং শর্তের ছারা এই বিচারে লীগ কাউন্দিলকে নিজ বিচারদিদ্ধ মতামত জ্ঞাপন করিয়াছিল। রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদে অথবা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-উত্তেজনা নিরদনে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কোন কার্যকরী কিছু করিতে পারে নাই।

বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত বর্তমান আন্তর্জাতিক যাবতীয় মন্তব্য প্রযোজ্য। ইহার তুর্বলভাও নীগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের হুর্বলভা বিচারালয়ের তুর্বলভার অন্তর্জপ।

ইউনাইটেড্ ল্যাশন্স আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Internations' of Justice under U. N.): আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতি লইয়া গঠিত হইবে, কিন্তু কোন প্রতি বাই হইতে এক

নিমাপ করা চলিবে না। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য
সংগঠন ও বিচারপতির
বোগাতা

করিতে হইবে যে সকল দেশ হইতে বিচারক নিয়োগ করও
তইবে সেই সকল দেশের সর্বোচ্চ বিচারণালয় বিচারপতি হিসাবে নিয়ুক্ত চইবার প্রয়োগনীয় যোগাতা তাঁহাদের থাকা চাহ:

আন্তর্জাতিক বিচারাল্যের বিচারপতিগণ ইউনাইটেড্ আশন্দ্-এর সাধারণ মভা ও নিরাপত্তা পরিষদের সদস্তাগণ কর্তৃক নির্বাচিত চ্টবেন। এই স্কল বিচারপতি Permanent Court of Arbi-বিচারপতি নিয়োগ tration-এর অন্তর্ভ যে সকল জাতীয় প্রতিনিধি পদ্ধতি দল (national groups) আছে তাহাদের জাতীয় প্রতিনিধি দলই চাবিটির বেশি নাম এই তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে না এবং কোন একটি দেশ হইতে গুইটির অধিক নাম দেওয়। চলিবে না। ইউনাইটেড ভাশন্দের দেক্রেটারি এই তালিকা দাধারণ দতা ও নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করিবেন। বিচারপতি নির্বাচনের অন্তত্ত তিন মাদ পর্বে দেক্রেটারি দাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদকে বিচারপতি নির্বাচনের জন্ম লিখিতভাবে অমুরোধ জানাইবেন। যে সকল ব্যক্তি দাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইবেন তাঁহারাই বিচারপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন বলিয়া ধরা হুইবে। নির্বাচিত বিচারপতির কার্যকাল হইল নয় বংদর, প্রত্যেক এক-ততীয়াংশ তিন বংদর পর পর অবসর গ্রহণ করিবেন। এছন্ত সর্বপ্রথম ঘর্থন বিচারালয় গঠিত হইবে তথন প্রথম তিন বংসর পর কাহারা অবসর গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের নাম লটারী করিয়া নিধাবিত হইবে। অমুরূপ প্রথম ছয় বংদর পর আরও এক-তৃতীয়াংশ লটারী দ্বারা निर्धावित हरेगा व्यवस्य बाहन कवित्यम धकराव व्यवस्य ध्रहाराय भव भूमवाग নিৰ্বাচনের কোন বাধা নাই।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাজনৈতিক বিপদ বা যে বিনালের কলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপতার ন্যাঘাত ঘাটতে পাবে দেইকপ বিনাদের মামাংসা আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক মামাংসাভ চলতে প্রেন্। বস্তুত কেনে বাইট

নির্ফুণভাবে নিজ রাজনৈতিক বিবাদের বিচারভার আন্তর্জাতিক বিচারাপ্রের হস্তে দিতে সমত নাব। এমতাবন্ধায় পূৰ্বতন অবস্থা (Status Quo) বাহুজাভিক रजाव दाचित्र निर्मण अवता है छैनाहर्देछ ग्रामन्म् क्लान-विकालालात्व विकास প্রকার অভিমত চাহিলে দেই অভিমত দেওয়া-এই ধরনের ক্ষতার পরিধি कां अहे वा कुर्छ ' जिक विहाबान ( सब डिल्व वर्ड हिमार । हेराव अधिक किंहू आष्टकं िक विठातानम किंद्रिङ मक्तम नटर। এই कांत्रल ১৯৫১ গ্রীষ্টাম্বে যথন ইবাণী দরকার এ্যাংলো-ইবাণীয় তৈস কোম্পানির প্রচলিত চুক্তি উপেকা क्रिया, डिंग जा जीयकत्रम क्रायन उथन हेश्लु आस्त्रजी जिक भारता हें वानीय रेड्ड विठाद:नएम विठाद शाले इहेटन এই विठादानम हेशांत विठाद কে লোমি-সাক্তান্ত করিতে অসমত হয়। কারণ আন্তর্জাতিক বিচারালয় এই বিচারে শনশতি বিবাদে মীমাংসা করিতে গেলে স্বভাবত্তই গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ গ্ৰহণ করিয়া প্রতন অবস্থা (Status Quo) বজায় রাখিবার অর্থাৎ এাংলো-ইরাণীয় ভৈল কোম্পানি ব্রিটেনের অধিকারে ধাকিবে—এই দিশ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিত। অথচ পরিবতিত পরিশ্বিতিতে ইরাণ সরকারের পক্ষে এই তৈল কোম্পানি জাতীয়-করণের যুক্তি উপেক্ষা করিতে হটত। এই কারণে আন্তর্জাতিক বিচারালয় এই বিবাদের বিচার করিতে অন্ধীকৃত হয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতার সল-পবিসরতাই এক্রয় দায়ী।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক স্নাইন অন্ত্রণাবে বিচার না করিয়া (১)
আন্তর্জাতিক ন্থায় এবং সভতার ভিত্তিতে বিচার করিয়া থাকে। (২)
বিচারালবের প্রকৃত পূর্বতন ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং (৬) ইউনাইটেভ ন্যাশন্স কোন ক্ষত।
বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পরামর্শমূলক অভিমত চাহিলে
ভাগা দিয়া থাকে। এগুলিই হইল আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কর্তব্যের সীমা।
ক্তরাং আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসায় আন্তর্জাতিক বিচারালয় যে কার্যকরী কিছু
ক্বিতে সমর্থ হইতেছে, ভাগা বলা যায় না।

(৬) দপ্তর (Secretariat): ইউনাইটেড ন্তাশন্স-এর একটি দপ্তর
ভিনাইটেড ক্তাশন্সএর দপ্তর
কাজে নিযুক্ত আছে। ইউনাইটেড ক্তাশন্স-এর
তে প্রের কাজে নিযুক্ত আছে। ইউনাইটেড ক্তাশন্স-এর
তে প্রেরের কাজে নিযুক্ত আছে। ইউনাইটেড ক্তাশন্স-এর
তে প্রেরের কাজেরের ইউনাইটেড ক্তাশন্স-এর যাবভীর দিদ্ধান্ত
ভি নিরেশ কাজকর করিয়া পাকেন। দিকিউরিটি কাউন্সিলের

স্থপাবিশক্রমে জেনারেল এাদেখলী দেকেটারি-জেনারেল নিযুক্ত করিয়া থাকেন।
আন্তর্জাতিক নিরাপত্ত। ও শাস্তি ক্ল হইতে পারে এরূপ
মেকেটারি-জেনারেল
ত্ব-কোন বিষয় সম্পর্কে সেকেটারি-জেনারেল দিকিউরিটি
(Secretaryকাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। বৎসরে একবার
করিয়া তিনি বাৎসরিক কার্যবিবরণী সাধারণ সভা বা জেনারেল

এাদেশ্বলীর নিকট পেশ করিয়া থাকেন।

ইউনাইটেড্ ভাশন্স্-এর কার্যকলাপ (Work of the United Nations): ইউনাইটেড্ ভাশন্স্-এর আদর্শ ও উদ্দেশ কার্যকরী করিতে গিয়া খভারতই ইউনাইটেড্ ভাশন্স্কে কতকগুলি কর্ত্য সম্পাদন করিতে হয়। এই সকল কার্যের মধ্যে প্রথমত, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং বৃদ্ধের ভীতি হইতে পৃথিবীকে মৃক্ত করিবার জন্ত মধ্যস্কতার মাধ্যমে ইউনাইটেড্ ভাশন্স্ রাষ্ট্রের্যের বিবাদ-বিদংবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে। বিবদমান রাষ্ট্রের্যের মধ্যে আলোচনার মাধ্যম হিদাবে ইউনাইটেড্ ভাশন্স্ কাজ করে। বৃদ্ধরত রাষ্ট্রের্যের মধ্যে বৃদ্ধ-বিরতি ঘটানও ইউনাইটেড্ ভাশন্স্-এর অক্তম কর্তব্য। বিভীয়ত, রাষ্ট্রের্যের মধ্যে আক্রিত চ্ক্তির পরিবর্তন যাহাতে শান্তিপূর্ণ

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্ত-সিন্ধির জন্য কর্তব্য-কার্যাদি উপায়ে করা যাইতে পারে দেলগু সাহায্য করাও ইউনাইটেড্ গুলন্ন-এর কর্ত্বা। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইন-কাম্নের পরিবর্তন, পরিবর্গন এবং দেগুলিকে বিধিবদ্ধ করা এবং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ইউনাইটেড গুলন্ন-এর চার্টাবের উদ্দেশ্য অমুঘায়ী ব্যক্তি ও রাইমান্তেরই অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক,

উন্নয়নসাধন এবং জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে মান্ত্ৰমাত্রকেই মান্তবের অধিকারে আপন কবিবার চেটা, আন্তর্জাতিক সোহাণা, সমবার ও সহারভাব মাধামে বৃহত্তর মানব-গোগাঁর উন্নতিবিধানের অন্ত প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করাও ইউনাইটেড্ তাশন্স্-এর কর্তব্য-কার্যের মধ্যে গণা। চতুর্গত, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদ পাকা সরেও বিভিন্ন বাত্তের মধ্যে সহ-অবস্থানের মনোভাব জাগাইয়া ভোলাই ইউনাইটেড্ ভাশন্স্ এর দায়িয়া।

এই সকল কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে ইউনাইটেড জালন্স্ গত ২৭ বংসর যাবং কি কি করিতে সমর্থ চইয়াছে ভাহার আংলাচনা প্রয়োজন। ইউনাইটেড জালন্স্-এর কাৰ্যকলাপ যদিও পূৰ্ণমাত্ৰায় সন্তোষজনক বলা যায় না, তথাপি উহার কার্যাদি আন্তর্জাতিককেত্রে বহু বিপদ দূর করিতে এবং অক্যান্ত বহুকেত্রে সোভিরেত ইউনিয়নের বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। (১) বিক্লমে ইরাণের ১৯৪৬ প্রীষ্টান্তে (১৬ই জাক্ম্মারি) ইরাণ সোভিরেত ইউনিয়নের বিক্লমে অভিযোগ আনম্যন করিয়াছিল। ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পরম্পর চুক্তি অনুযায়ী কশনৈত্ত ইরাণে মোভায়েন করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবদানেও দেই সৈত্ত অপদারিত না হওয়ায় ইরাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিক্লমে অভিযোগ করিলে শেষ পর্যন্ত এই হুই রাষ্ট্রের মধ্যে আপস-মীমাংদার মাধ্যমে এই বিবাদের অবদান ঘটে। ফলে দোভিয়েত দৈত্বও ইরাণ হইতে অপদরণ করে।

- ্ব) দিরিয়া ও বেবাননে বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইক্স-ফরানী দৈল মোতায়েন ছিল। সেই দৈল অপদরণের জল দিরিয়া ও লেবানন ইউনাই-টেড লাশন্দ্-এর নিকট আবেদন করিলে ইউনাইটেড্ লাশন্দ্ ইক্স-ফরানী দৈল নীঘ্রই অপদারিত হউক দেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইক্স-ফরানী দারকার্যয় নিজ নিজ দৈল অপদারণ করিয়া লইলেন।
- (৩) বাশিয়া ইউনাইটেড্ স্থাশন্দ্ এর নিকট অভিযোগ করিয়াছিল যে, গ্রীপে ব্রিটিশ দৈক্তের অবস্থান গ্রীপের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটেনের প্রাদ হস্তক্ষেপের পরোক্ষ পদ্মস্বরূপ। কিন্তু গ্রীক সরকার কর্তৃক আহ্ত হইয়া ব্রিটিশ দৈত্য গ্রীপে উপস্থিত হইয়াছে—এই যুক্তি প্রদর্শন করা হইলে এবিধয়ে আর কোন কিছু করিবার প্রয়োগন বোধ করা হন্ত্ব নাই।
- (৪) চেকোন্নোভাকিয়ার বিপ্লবের ফলে দরকার পরিবর্ভিত হইলে সেই দেশের আভান্তবীন ব্যাপারে কশ কমিউনিস্ট্গন নানাপ্রকার গোলমাল স্থি করিতে থাকে।
  ইহার প্রভিকারকল্পে চেকোন্সোভাকিয়া দোভিয়েত ইউনিয়নের
  কিল্ছে ইউনাইটেড্ স্থাশন্দ-এর নিকট অভিযোগ করে।
  দিকিউবিটি কাউন্সিল এবিবরে ভদন্ত করিতে চাহিলে দোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভিনিধির বাধাদানের ফলে ভাহা আর সম্ভব হইল না।
- (१) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোপনের ফলে ওলন্দান্ত সর্কার শেব পর্বস্থ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া লইয়া এক চুক্তি স্বাক্তর করিলেন। কিন্তু শেব পর্বস্ত এই চুক্তি কার্যকরী রহিল না। ওলন্দান্ত সরকার সামরিক সাহায্য লইয়া ইন্দোনেশিয়দের দ্মন করিতে চাইলেন। সিকিউরিটি কাউন্দিল উভর্পক্তে

যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার আদেশ দিল। কিন্তু এই আদেশ কোন পক্ষই মানিল না। সিকিউরিটি কাউন্সিল তিনজন সদস্যের এক কমিটির উপর ইন্সোনেশিয়ার গোলঘোগের শান্তিপূর্ণ সমাধানের ভার অর্পন করিল। এই কমিটি উভর পক্ষকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে সম্মত করাইলে কিছু কাল ইন্সোনেশিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু ওলন্দাজবাহিনী আক্ষিত্র-ভাবে ইন্সোনেশীয় নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করিল। প্রেসিডেন্ট স্কর্ণও বাদ পড়িলেন না। এমতাবস্থায় সিকিউরিটি কাউন্সিল ওলন্দাজ সরকারকে ইন্সোনেশীয় প্রজ্ঞাতন্ত্রের পূর্ণ স্থাধীনতা স্থীকার করিয়া লইতে সম্মত করাইলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টান্ধে ইন্সোনেশীয় প্রজ্ঞাতন্ত্র ইউনাইটেড আশন্স্-এর সদস্যপদভুক্ত হইল।

- (৬) কাশ্মীর সমস্তা সমাধান ব্যাপারে ইউনাইটেড তাশন্দ্ দীর্ঘস্ক্রতার পরিচয়
  দান করিয়া শেষপর্যন্ত পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিল।
  কাশ্মীর কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান অধিকার করিয়া আছে উহা
  হইতে সৈত্ত অপনরণের নির্দেশ দেওয়া সরেও পাকিস্তান
  ইউনাইটেড তাশন্দ্-এর দিহাত অস্থায়ী কাজ করে নাই। কাশ্মীর সমস্তা
  সমাধানের ব্যাপারে ইউনাইটেড তাশন্দ্ কোন স্তরেই তামা নীতি অসুসরণ করিয়াছে
  একথা বলা যায় না।
- (9) (का तिमात यूष ও हे सेना हेट्ड गामन्म (Korean War & the U. N.): বিভীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক দশক পূর্ব হইতে কোরিয়া জাপানের प्यरीन हिल। ১৯৪० बीहोरच काइरदा कन्कारदरम बारमदिका, जिएँन <del>उ</del> চীন স্থির করে যে, কোরিয়াকে জাপানের অধিকারমুক কোরিয়ার স্বাধীনতা कविया चांधीन तम्म हिभारत चौकांत कविया लहेराउ हहेरत। শীকৃত সোভিয়েত বাশিয়া **যথন ১৯৪৫ খ্রীটাম্বে জাপানের** বিকক্ষে মৃত খোষণা করে তথন কায়বো কন্দাবেদ্ধ-এর দিহাত দেভিয়েত দরকারও মানিয়া লইয়াছিলেন। ঐ বংসরই আগদ্ট মাদে জাপান আক্ষমপুৰ विकीय विश्वतक क दिएन भिज्ञ मक्तिवर्णन सरक्षा विश्व इहेल एए, क्लावियांत छेखनाम्म **क्वा**रियात चेन्द्रशास्त्रत वाणियात वतः सर्वार ७৮° लाधिया दियां व छत्तद वरन वानिया निकडे ছব্দিগালের মাজির এবং উহার দক্ষিণাংশ মার্কিন মুক্তরাষ্ট্রে নিকট আজ্বনমর্পন पुलव'ंदेश निक्र 'आ' समग्रथन करित्त। करन गुडावमारन क्लादिण पृष्ठे चर्टन निष्ठक হত্যা পজিল। যতো তওঁক এট তুই আংশের ঐকারণপ্রের চেটা চলিল।

কিন্তু দেই বিষয়ে বাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কোনপ্রকার মীমাংদায় উপনীত हहें ल भावाव करन विवश्व शाकिन युक्कवां है डेजनहिंदछ इ কোরিয়ার ঐকা ন্তাশন্স-এর নিকট পেশ কবিল। ইউনাইটেড্ আশন্স্-এর লমজা জেনারেল আাদেখলী একটি কমিশনের ভরাবধানে সমগ্র এक निर्वाहरनत भाषाय कार्तियात भवकात गर्छन कविवाद अवर मकल विष्मे मिराजुद अपमादेश প্रस्ताद कदिल। मालिए इंडेनियन এ≹ প্রস্তাব অগ্রাহ্ করিল এবং ইউনাইটেড জালন্স কর্তক নিয়ক্ত কোন কমিশনের উত্তর-কোরিয়ায় প্রবেশ নিবিদ্ধ করিল। এম ভাবস্থায় रेडेनारेटिए नामन म কৰ্তৃক উত্তৰ ও দক্ষিণ-ইউনাইটেড ভাশনদ কর্তক নিযুক্ত এক কমিশন কেবলমাত্র কোরিয়ার ঐকোর मिक्न-टकारियां वर्षे निर्वाहन मुल्लेब कविल अवः ১৯৪० औहारस প্রত্যাব-রাশিহা मिन-कार्रियांय क्षमां उद्य कि छि । प्रक्रिन कार्रियां क কৰ্ত্তৰ অগ্ৰাহ্য ইউনাইটেড কাশন্ব-এর সদল্পদভ্ক করা হইব। নবগ্রিত

উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার পুথক তান্ত্রিক জন

দিওল। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর-কোরিয়ার 'গণ-ভাষিক জনদাধারণের প্রজাতম্ব' (Democratic People's Republic) নামে এক শাসনব্যবস্থা চালু করিল। এইভাবে কোরিয়া মার্কিন যুক্তরান্ত এবং দোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা

পড়াইয়ের অক্তর কেন্দ্রহলে পরিণত হইল। দক্ষিণ এবং উত্তর কোরিয়া পর পর পরস্পারের প্রতি যুদ্ধের তম্কি প্রদর্শন করিতে গাগিল। অবলেবে ১৯৫০ শ্রীয়ালে ২০শে জুন উত্তর-কোরিয়া দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণ কবিয়া বদিল। ইউনাইটেড ক্রাণন্দ

किन-कारिया श्राजा उद्भार श्रीमण्डणे श्रेलन मिक गान श्री। छेशां बाजधानी शहेन

নিবর-কোরিয়া বর্তৃক নক্ষিণ-কোরিয়া আজ্রমণ

শাসনব্যবস্থা

উত্তর-কোরিয়াকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার নির্দেশ-সম্বলিত এক প্রস্তোৰ পাস করিল এবং সকল সদক্তরাষ্ট্রকে এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার জন্ত সাহায্যদানের অন্তরোধ জানাইল। কিছু উত্তর-কোরিয়ার সেনাবাহিনী সহজেই দক্ষিণ-কে'রিয়ার করিয়া বহুদ্ব পর্যন্ত অগ্রসর হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-

 করিল। ইউনাইটেড্ ক্তাশন্দ্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দশিলিত সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে অহরোধ করিলে দক্ষিণ-কোরিয়ার সাহায্যার্থে আগত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ইউনাইটেড্ ক্যাশন্দ-এর সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত ইইল। কিন্তু কমিউনিস্ট চীন উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে যোগদান করিলে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। জেনারেল গ্রাহেশ্লী চীন দেশকে 'আক্রমণকারী' দেশ

উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে চীন দেশের যুদ্ধে যোগদান বলিয়া ঘোষণা করিল এবং চীন দেশে কোনপ্রকার যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রেরণ নিষিদ্ধ করিল। রাশিয়া অবশ্র উত্তর-কোরিয়াকে সকল প্রকার সামগ্রী সরবরাহ করিতে খিধা করিল না। যাহা হউক, ছুই বংসর যুদ্ধের পর বহু সংখ্যক

লোকক্ষয় ও নানাপ্রকার তুঃথ-তুর্দশা ঘটিলে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা চলিল। দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেণিডেন্ট্ দিল্ ম্যান রী দমগ্র কোরিয়ার ঐক্য এবং কমিউনিন্ট-বিরোধী সরকার গঠনসম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া অপ্তত্যাগে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এবং কমিউনিন্ট্ আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার দায়িত্ব ও দক্ষিণ-কোরিয়ার প্নকুজ্জীবনের দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে

শিক্ষান বী যুক্তাগে বাজী হইলেন। উত্তর-কোরিয়া
কমিউনিন্ট চীন ও ইউনাইটেড্ স্থাশনস্-এর মধ্যে ৫৭৫টি
বৈঠকের পর পানম্ন্জন নামক স্থানে যুক্জ-বিরতি চুক্তি স্থাকরিত হইল। ৩৮°
ফ্রাথিমা রেখার লাইন ধরিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার রাজ্যসীমা বিভক্ত হইল।
উভর পক্ষ যুক্তবন্দীদের ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল এবং মোট ৬০ দিনের মধ্যে যুক্তবন্দীদির ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলে ছিল্ল হইল। ভারতের
সভাপতিত্বে একটি নিরপেক্ষ কমিশনের উপর বন্দী-বিনিময়ের ভার ক্রন্ত হইল। এই
কমিশনের সদক্র ছিল পোল্যাও, স্ইভেন, স্ইট্লারল্যাও ও
কমিশনের সদক্র ছিল পোল্যাও, স্ইভেন, স্ইট্লারল্যাও ও
কমিশনের সদক্র ছিল পোল্যাও, স্ইভেন, স্ইট্লারল্যাও ও
কেনিবিনিময়্বর পরকার বিবাদের কলে অভাধিক জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত
ভারতীয় এবং অপরাপর প্রতিনিধিবর্গের ধৈর্য এবং উদারভার ফলে শেব পর্যন্ত বন্দী-বিনিময়ের কঠিন দাছিল্ব পালন মন্তর হইয়াছিল।

কোবিচার মৃত্ধ-বিবর্তি চুক্তি অস্ত্রপাবে উভর পক্ষের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রাতি-নি মাজে কন্দাবেশ্যে কোবিচার সমস্তা সমাধান এবং বিদেশী দৈয়ের অপসারণের



জনিতা কন্ত রেল
প্রশার মীন গ্লাই ইংব ছির ইইয়াছিল। ১৯৫৬ ঐটোজের এপ্রিল্
—কোরিয়ার সমস্তা মালে এই কন্কারেন্স জেনিভা শহরে অন্তর্গতি হয়। কিন্ত এই
স্মাধানে অকুভক্তের কন্কারেজে কোরিয়ার ঐকোর প্রশেব কোন স্মাধান করা
শন্তব হইল না।

১৯৬০ আইানের জাত্যারি মানে কঙ্গের রাজধানী লিওপো-ভভাইলে এক ব্যাপক জাতীগতাবাদী বিজোহ দেখা দিলে বেলজিয়াম স্বকার ছয় মাসের মধ্যে কজে। ত্যাগ ক্ৰিতে খীক্ত হন। কিন্ত জুন ম'দে কঙ্গো খাধীন হইলে বিভিন্ন উপদলীয় নেতা-দের মধ্যে এক অন্তর্গলের স্পতি হয়। সেই প্রযোগে বেল্ডিক্রম দৈরাদ্লের যে-অংশ ৰজোঃ সাধীনতা তথনও কফোয় অবস্থান করিতেছিল তাহাদের প্রবেচনায় ্ঘাষণা কলের অনুভ্য প্রদেশ কাত্রণ স্বাদীনতা ঘোষণ কবিল। এই পরিস্থিতিতে ইউনাইটেড ্তাশনস্ উহার দেকেটারি-ছেনারেলকে প্রয়োজনবোধে কঙ্গো সরকারকে সামরিক সংহাবাদানে অগ্রসর হইতে ক্ষমতা দান করিল। এদিকে কক্ষে:-কাভাক হন্দে বেলজিয়াম দৈল কাভাকার পক্ষ অবলম্বন কলে-কাভালা ক বিল। দেকেটারি-ছেনারেল হেমারশিল্ বংধা হইয়া ইউনাইটেড व्यस्त्र म् ন্তাশন্দ্-এর পক্ষে একদল নিরপেক্ষ দৈল কলেয়ে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে ভারতীয় দৈলও ছিল। যাহা হউক, হেমারশিল্ড্-এর रेडेनारेटिंड जाननम्-এর কার্যকলাপ সনির্বন্ধতায় কজে। ও বেল জিয়াম দৈলাদের মধ্যে এক যুদ্ধ বিরতির ব্যবদা করা হইল। দেই স্থাতে স্বয়ং উপন্মিত হইবার উদ্দেশ্যে विमानस्थारम याहेवात कारन এक पूर्वहेनात दश्मात्र निल्- अत मृङ्ग घरहे। কাতাকা ইহার জন্ত দায়ী ছিল বলিয়ামনে করা হয়। যাহা হউক, এদিকে কংসা সরকার কাতাঙ্গার বিজ্ঞাহী নেতা শোষের বিক্তত্বে মৃদ্ধ করিয়াও इछेना है एउछ न्।। नन् म-তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। শেব পর্যন্ত আফোশায় এর সাহায্যে কলে!-প্রতিনিধিবর্গের চেষ্টায় কাতাকার বিকল্পে ইউনাইটেড ফাশন্স্ কাভালার গ্রন্থর শেষ প্রেরিত দেনাবাহিনীকে কঙ্গো সরকারকে সাহায্যদানের আদেশ অবসান দেওয়া হয়। ১৯৬২ এটিাবের জাত্যারি মাদে কাতাকার নেতা শোষে ককো দরকারের সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করিলে কঙ্গো-কাতাঙ্গা অন্তর্বন্ধের অংদনে ঘটে। এই ব্যাপারে ইউনাইটেড ভাশন্স প্রশংসনীয় মংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

ইউনাইটেড্ ক্যাশন্স্-এর কার্যকারিতা (Usefulness of the U. N.):
আতর্জাতিক সংস্থা হিসাবে ইউনাইটেড্ ক্যাশন্স্-এর প্রচেপ্ননীয়তা বর্তমান দগতে

ঘে ধ্ব বেশী তাহা বগা নিপ্রয়োজন। পৃথিবী যথন স্বাত্মক ধ্বংস অধবা শাস্তি ও নিরাপত্তা—এই বৃই বিকল পছার সংখ্যান তথন ইউনাইটেড জাশন্স্-এর স্তায় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে विषयी शक्तिवर्शव ৰিমতের অবকাশ নাই। কিন্তু এই প্ৰতিষ্ঠানটি বিভীয় বিখ-প্রাধান্য ষ্দে বিজয়ী শক্তিবৰ্গের হত্তে চূড়ান্ত নিপাত্তির ক্ষমতা দান করিয়া এবং অপরপের বাষ্ট্রর্গকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে স্থাপন করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে वाहुँमाद्भवहरू ममलाव नौलिव विद्याधिका कवित्राहि । हेश छिन्न 'ভিটো' কৰতা र्थां हि वारहेद बारमदिका, बिटिन, क्वांक, वांनिया । कृत्यां पि:-ভাং চীনের, ইদানীং চীনের হস্তে, 'ভিটো' প্রয়োগের ক্ষতা ক্তম্ত করিয়া এই কয়েকটি বাষ্ট্রের কোন একটির অমতে কোন স্থাকিক ও অপ্রয়েজনীয় ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ভিন্ন, ইউনাইটেড ্ শাশন্দ্ এর সদস্ত মাত্রেই मার্বভৌম এবং দ্মমর্থাদাদ পার —এই নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইউনাইটেড্ কাশন্দ্-এর কোন দিছান্ত বা নির্দেশ কোন দেশের পক্ষে গ্রহণ করা বাধ্যভামূলক হইতে পারে না। ততুপরি ইউনাইটেড ্ভাশন্দ্ আগি করিয়া ঘাইবার পকেও কোন বাধা নাই। এই দকল কারবে এবং দর্বোপরি আন্তর্জাতিক नेनारका हना প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও রাজনৈতিক স্বার্থ, यन ও আদর্শগত বিভেদ रे छेनां हेरिहे छा मन्म- अब हर्वम जाव कावन दहेशा नाषाहेशारह। उथानि हेरा অনস্বীকার্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ইহাকে দৃঢ়তর করিবার মধ্যেই আন্ত-র্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় নিহিত রহিয়াছে। কোন কেন কেত্রে ইউনাই-८६७ ग्रांभन्म- अत्र कार्यकनारभ क्रांचे थाकित्त्र स्थांचे माक्त्नात मिक हरेट**७** विठाव कतित्म हेशांव कृष्टिष यरथष्टे हेश श्रीकांव कतिराज हहेत्व।

লীগ-অব-শ্বাশন্স ও ই উনাই টেড ্ শ্বাশন্স (The League of Nations & the U. N): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-শ্বাশন্স্
ত ইউনাইটেড ্ গ্রাশন্স্-এর মধ্যে কতক পার্বকা থাকিলেও এই ফ্রই-ই বিশ্বমান
ত উভরেবই সংগঠন, দোব-ক্রটি প্রভৃতির মধ্যে কতক কতক সামঞ্জ রহিরাছে। এজন্ত ইহা বলা মুক্তিম্ক হইবে না যে, ইউনাইটেড ্ শ্বাশন্স্
লীগ-অব-ল্যাশন্স্-এবই অকুকর্ণ মাত্র।

সামঞ্জের দিক দিয়া বিচার করিলে লীগ-অব-ক্সাশন্স্-এ ঘেমন প্রথম বিশ্বদ্দে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রাধান্ত ছিল, তেমনি ইউনাইটেড্ ক্সাশন্স্-এ শামঞ্জ:
বিভীয় বিখ্যুদ্দে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রাধান্ত ইইবাছে। বজ্জ উপেত্তি লীগ-অব ক্সাশন্স্ ও ইউনাইটেড্ ক্সাশন্স্ উভয়ই বিজয়ী শক্তিবর্গের স্মিভিস্করণ।

সংগঠনের দিক দিয়াও লীগ-অব-ন্তাশন্স্ ও ইউনাইটেড্ ন্তাশন্স্-এর মধ্যে
সাদৃত আছে। লীগের এগদেখ্লী বা সভা, কাউন্সিল, দপ্তর,
সংগঠন
আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং ইউনাইটেড্ ন্তাশন্স্-এর সাধারণ
সভা, সিকিউরিটি কাউন্সিল বা নিরাপত্তা পরিষদ; দপ্তর ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়
প্রভৃতি মোটাম্টি একই ধরনের।

আন্তর্জাতিক সমস্তার সমাধান ব্যাপারে অন্ধরোধ-উপরোধ, আলাপ-আলোচনা । প মধ্যস্থতার গুরুত্ব লীগ-অব-ক্তাশন্দ্ ও ইউনাইটেড্ ক্তাশন্দ্ সমাধানের উপায় উভয়ই সীকার করিয়াছে।

Trusteeship
System and System লীগ - অব-ন্তাশন্স্-এর Trusteeship
Mandate System অকুরপ।

মূল আদর্শ—অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপতা বজায় বৃশ আদর্শ বাথা লীগ এবং ইউনাইটেড ্নাশন্স্ উভয়েরই এক।

উপরি-উক্ত সাদৃখ থাকা সত্ত্বে লীগ-অব-ন্তাশন্স্ ও ইউনাইটেড্ আশন্স্-এর
মধ্যে নানাবিবরে পার্থকা আছে। এই সকল পার্থকোর কতকগুলি লীগ-অবন্তাশন্স্ অপেকা ইউনাইটেড্ আশন্স্-এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে,
পার্থকা
আবার কতক ক্ষেত্রে লীগ-অব-ন্তাশন্স্ হইতে ইউনাইটেড্শ্রাশন্স্-এর অপকর্যতা স্কুলাই করিয়া তোলে।

(১) নীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্ত (Covenant) ভার্গাই-এর শাস্তি-চুক্তির অংশ হিনাবে গৃহীত হইরাছিল। ফলে, ভার্গাই-এর শাস্তি-চুক্তি ভঙ্গের নঙ্গে সঙ্গে নীগ্-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্তের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও পবিত্রতা অভাবতই বিনই হইবার পথ প্রস্তুত হইরাছিল। ইউনাইটেড্ ক্যাশন্-এর চার্টার কোন শাস্তি-চুক্তির অংশ নহে। ইহা পৃথকভাবে রচিত ও গৃহীত। ফলে, শাস্তি-চুক্তিসমূহের সহিত ইহার

স্থায়িত্ব ও অন্থায়িত্ব নির্ক্তবাদ নহে। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপতা রক্তরে জন্ত এই ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনের শীক্তি হিদাবেই ইউনাইটেড্ কাশন্দ গঠিত।

- (২) ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড্ ক্সাশন্দ্-এর কার্থাদি বিভিন্ন সংস্থার উপর ক্রন্ত শাকায় উহার কার্থাদি স্পৃভাবে পরিচানিত হইবার স্থোগের স্প্তি হইয়াছে। কিন্তু লীগ-অব্-ন্থাশন্দ্-এর ক্ষেত্রে ক্ষমতার এরপ অকেন্দ্রীকরণ পরিলক্ষিত হয় নাই।
- (৩) লীগ্-অব-ভাশন্স্ আন্তর্জাতিক সংস্থা হিদাবে গঠিত হইনেও কোন একই লময়ে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ উহার সদক্ষণদুক্ত ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে যোগদান করে নাই। রাশিয়াকে উহাতে দীর্ঘকাণ স্থান দেওয়া হয় নাই। এদিক দিয়া বিচার করিলে ইউনাইটেড, ভাশন্স্ একমাত্র কমিউনিন্ট, চীন ভিন্ন পৃথিবীর সকল বৃহৎ রাষ্ট্র লইয়া গঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর হইটি শেষ্ঠ শক্তি রাশিয়া ও মার্কিন বৃক্তরাষ্ট্রের প্রথম হইতেই ইহার সদক্ষণদুক্তি ইউনাইটেড, ভাশন্স্-এর মর্ঘাদা, প্রতিপতি ও কার্যকারিভা বৃদ্ধি করিয়াছে।
- (৪) ইউনাইটেড্ স্থাশন্দ-এর চার্টারে পৃথিবীর ও মানবগোঞ্জী'র উরভিদাধনকে
  আদর্শ হিদাবে গ্রহণ করিয়া উহা অধিকতর গণতান্ত্তিক রূপ ধারণ করিয়াছে।

  জনসাধারণের সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণের কোন স্থযোগ না
  লীর-অব-স্থাশন্দ্
  অপেকা ইউনাইটেড্
  স্থাশন্দ্-এর উৎকর্ষতা

  করিবরের কথা উল্লিখিত আছে, দেরপ কোন উল্লেখ ইউনাইটেড্ স্থাশন্দ্ এর চার্টারে না থাকায় উহার প্রতি পৃথিবীর
  জনসাধারণের শ্রহা অভাবতই জাগিবার স্থযোগ রহিয়াছে।
- (৫) ইউনাইটেড্ স্থাশন্স্-এর সাধারণ সভা ও অপরাপর সভা-সমিতিতে সংখ্যাসরিচের মতামতের প্রাধান্ত দান করিয়া জত কর্তব্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লীগ-অব ত্থাশন্স্-এ সর্ববাদিসমতিক্রমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার নীতি লীগের কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাবাত হৃত্তি করিয়াছিল।
- (৬) লীগ অপেক্ষা ইউনাইটেড্ স্থাশন্দ্-এর যুদ্ধ-নিবোধ-দংক্রান্ত ক্ষমতা এবং সদস্যবাষ্ট্রবর্গের এবিষয়ে দায়িত্ব বছগুণে বেশি।
- (१) ইউনাইটেড ্ভাশন্স এর চার্টারে যুগ্গ-নিরাপত্তা নীতির উপর অধিকত্তর গুরুত্ব আরোপ করা হইরাছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অথবা যুদ্ধের ভীতির স্থ হইলেই ইউনাইটেড্ ভাশন্স হস্তক্ষেপ করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত, কিন্তু লীগ-অব-ভাশন্স কেবল-

মাত্র সাক্রমণের কেত্রেই হস্তক্ষেপের অধিকার-প্রাপ্ত ছিল। ইহা ভিন্ন দামাজিক, অব নৈতিক, সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উপরও ইউনাইটেড ্র'শন্স্-এর অধিকতর লোব দেওরা হইবাছে।

(০) নীগ চুক্তিপত্রে (Covenant) দাঁগ-কাউন্ধিন ও এণ্দেষ্নীকে একই প্রকার ক্ষমতা দান করা হইয়াছিল। চুক্তিপত্র ব্রচয়িতাগণ মনে করিয়াছিলেন যে, যেহেত্ কাউন্দিনের সদস্তসংখ্যা ক্ষম দেহেতু প্রকৃতক্ষেত্র কাউন্দিনহ এ) দেখ্নী আপেকা অধিকত্তর কার্যকরী সংস্থার পরিণত হইবে। কিন্তু নীগের আমলে এগাদেখ্নীর ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইভেছিল, কারণ উহা ছিল অধিকত্র প্রতিনিধিমূলক। ইউনাইটেড্ কালন্দ্ দাধারণ সভার ক্ষমতা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় দেজন্ত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রধানত নিরাপত্তা পরিষদের উপর দিয়াছে। ফলে অধিকত্র প্রতিনিধিমূলক সাধারণ সভার ক্ষমতা হাসপ্রাপ্ত হইয়ণছে।

কোন কোন বিষয়ে লীগ অপেকা ইউনাইটেড্ আশন্দ-এর অপকর্ষতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। (১) লীগ কাউন্সিলের সদস্তপদভুক্তির পক্ষতি ইউনাইটেড ভাশন্দ-এর সিকিউরিটি কাউন্দিল বা নিরাণতা পরিষদের সদস্যপদভুক্তির প্রা অপেকা বছওবে উদাব। নিরাপতা পরিষদ পাঁচলন স্বায়ী नीरगत जनगत 🦠 🐪 इंडिनाइरेरेड जानन्म- ও इम्रजन अखामी मम्या नहेंगा गठिंड हहेगाहिन। हेमानीः অস্বায়ী সদত্যের সংখ্যা দশ করা হইয়াছে। কিন্ত লীগ এর অপকর্ম হা कांडिकिटनत मन्छ मरथा। निर्धाद्रशत मटक महि नौग आदिमस् नीटक ক্তিদিলের সদস্য সংখ্যা বৃত্তির এবং সদস্য মনোনয়নের প্রতি সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষতা দেওয়া হইয়াছিল।\* (২) লীগ-অব-আশন্দ্-এর দিভান্ত সম্পর্কে সদস্ত-রাষ্ট্রেরের দায়িত্ব যে স্পইভাবে বর্ণিত সেরূপ ফুস্পই উলেখ ইউনাইটেড্ আশন্দ্-এর চার্টারে নাই। (৩) আক্রমণকারী দেশের বিক্লে শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবল্যনের ব্যাপারে শিকিউরিটি কাউন্সিপের শিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পর্যন্ত ইউনাইটেড ভাশন্স তথা উহার সদভারাষ্ট্রের কোন কিছু করিবার নাই। কিছু লীগ-অব-ক্যাশন্স্-এর চ্জিপত্র অরুণারে আক্রনণকারী দেশের বিকল্পে অপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দিছাত গ্রহণ করা হউক বা না হউক, অর্থ নৈতিক অবরোধ সঙ্গে সংস্ক চালু कविनाव मामिक भौरमक ख्या मम खाबाहेबरर्गव छिन ।

<sup>&</sup>quot; Vide Hartmann : The Relations of Nations, pp. 191-92.

নীতির দিক দিয়াও লীগ ও ইউনাইটেড্ ভাশন্দ্-এর মধ্যে কতক পার্থকা আছে। লীগ চুক্তিপত্তে নিরন্ত্রীকরণ আন্তর্গতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অভ্যতম প্রধান উপায় হিদাবে গহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইউনাইটেড্ ভাশন্দ্-এর রচিয়তাগণ নিরন্ত্রীকরণ আন্তর্গতিক তুর্বলভার কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। শান্তি রক্ষার জন্ত নিরন্ত্রীকরণের অপরিহার্থতা ইউনাইটেড ভাশন্দ্-এ শ্বীকৃত নহে।

মান্তবকে মান্ধবের অধিকাবে স্থাপনের প্রয়ামও ইউনাইটেড ভাশন্স্-এ যেরূপ পরিলক্ষিত হয় সেরূপ লীগ-অব-ভাশন্স্-এ ছিল না। ইউনাইটেড ভাশন্স্ স্থাকত মানব-অধিকার' (Human Rights) এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

উপদংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরি-উক্ত পার্থকা সরেও লীগ-জ্বক্যাশন্স্ ও ইউনাইটেড্ ক্যাশন্স্ ম্লত একই ধরনের প্রতিষ্ঠান।
উপদংহার
ইউনাইটেড্ ক্যাশন্স্-এর কার্য, ক্ষমতা, আদর্শ, গঠনতত্ত্বের অনেক
কিছুতেই লীগ-অব-ক্যাশন্স্-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

লীগ-অব ন্যাশন্স ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্ স্-এর অধীনে শান্তিমূলক ব্যবস্থা (Sanctions under the League of Nations and United Nations): শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিদংবাদের মীমাংসা যথন সম্ভব নীগের ১৬ নং এবং হয় না তথন দোবী বা আক্রমণকারী বাষ্ট্রের বিজ্ছে শান্তিমূলক ইউনাইটেড্ কাশন্স, ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি লীগ চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারায় এবং এর ১৯—৫১ নং শর্জ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর ৩৯—৫১ নং ধারায় বর্ণিত আছে।

লীগের ১৬ নং ধারা অন্থারে যে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয় অথবা লীগ কাউন্সিলের মাধ্যমে শ ন্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের মীমাংসার রাজী না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত ইউবে, সেই রাষ্ট্রকে লাগের সকল সদস্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিবার জন্ত দায়ী করা ইউবে এবং শান্তিমূলক ব্যবশ্বা হিদাবে সেই রাষ্ট্রের সহিত লীগের অপরাপর

সদস্তরাত্র আর্থিক, বাণিত্যিক বা ব্যক্তিগত কোনপ্রকার আন্তান-লীগের ভূকিপত্তের ১৬ নং ধারা অনুসারে শান্তিমূলক ব্যবস্থা প্রহণ করিবে এবং সেজন্ত কোন্ রাষ্ট্র কিরূপ সামরিক, নৌ ও

বিমানবাহিনী খারা দাহাঘা দান করিবে তাহা লীগ কাউন্দিল স্থির করিবে। দোখী রাষ্ট্রের দহিত বাণিজ্যিক ও আর্থিক আদান-প্রদান বন্ধ করিবার ফলে ঘাহাতে দদশুরাট্রের কোনটির অস্থবিধা না ঘটে দেজন্ত দদশুরাইগুলি পরশ্বর বাণিন্সিক ব আর্থিক আদান-প্রদান ও দাহায্য-সহায়তা কবিতে প্রস্তুত থাকিবে এবং লীগের দামবিক বাহিনীর স্থবিধার্থে নিজেদের রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া চলাচলের ব্যবস্থা কবিয়া দিবে। লীগের চুক্তিপত্র (Covenant) ভঙ্গকারী দেশকে লীগের সদশুণদ হইতে বহিছার করা হইবে।

কীগের চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে-সকল প্রস্তাব গ্রহণ
করা হইয়াছিল ভাহাতে কোন রাষ্ট্র লীগের চুক্তিপত্র ভঙ্গ করিয়াছে কি না ভাহা
শ্বির করিবার দায়িত্ব দদস্যরাষ্ট্রগুলির উপর ছাড়িয়া দেওয়া ইইয়াছিল। ইহা ভিন্ন,
কোন রাষ্ট্র কি পরিমাণ সামরিক সাহায্য দিবে ভাহাও দেই
১৬ নং ধারার
বিলেমণ
মাত্র সদস্যরাষ্ট্রবর্গের নিকট আবেদন করায় পর্যবিভিত্ত ইইয়াছিল।

স্বভাবতই ১৬ নং শর্তের কোন প্রকৃত মূল্য আর ছিল না। লীগ কাউনিলও একমাত্র ইতালি-আবিসিনিয়ার মূর্বের কালে ইতালির বিক্রে ১৬নং শর্তান্ত্রঘায়ী অর্থনৈতিক অসহযোগের প্রস্তাব প্রহণ করিয়াছিল কিন্তু তাহা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

ইউনাইটেড তাশন্দ-এর শান্তিন্লক ব্যবস্থা লীগের শান্তিন্লক ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর স্থনির্দিন্ত, কার্যকরী এবং ব্যাপক। ৩০ নং ধারায় কোন রাষ্ট্রের কার্যকলাপে আন্তর্জাতিক শান্তি বিশ্বিত হইতেছে কি না তাহা নিরাপত্তা পরিবদ স্থির করিবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্ত কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা শ্বির করিবে। কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঘাইবে তাহা ৪১ ও ৪২ নং ধারায় বর্ণিত আছে। ৪১ নং ধারায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থ নৈতিক, ডাক, তার, বিমান

ইউনাইটেড, ছাশন্দ্-এর সনকে শাভিম্লক ব্যবস্থা চলাচন, বেলপথের যোগাযোগ, রেভিও যোগাযোগ প্রভৃতি ছিন্ন করা যাইতে পারিবে এবং প্রয়োজনবাধে দামরিক শক্তি প্রয়োগও করা যাহতে পারিবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ৪১ নং ধারা অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থা কার্যকরী না হইলে জল, স্থল এবং

বিমান পথে আজমণ, সামধিক অববোদ প্রভৃতি করা চলিবে। এজন্য ইটনাইটেড

<sup>\*&</sup>quot;The Second Assembly in 1021, had adopted a series of nineteen resolutions bearing upon Article 16, the effect of which was generally to weaken the provisions of the Covenant in regard to Sanctions." Gatherne Hardy, A Short History of International Affairs, pp. 66-67.

ভাশন্স-এর সদস্তরাষ্ট্রর্গ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সামরিক সাহাদ্য, সামরিক বাহিনীর চলাচলের হুযোগ প্রভৃতি দানে রাজী থাকিবে। অবস্থ এই ব্যাপারে বিভিন্ন সদস্তরাষ্ট্র ভাহাদের নিরাপত্তা পরিষদের নিকট প্রদত্ত প্রভিশ্বতি অহ্যায়ী কর্তব্য সম্পাদন করিবে।

এথ'নে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নিরাপত্তা পরিষদ (১) কোন্ পরিশ্বিভিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিল্লিভ হইয়াছে বা হইতেছে ভাহা দ্বির করিবে, এথানে লীগের সদক্ষদের ন্যায় ইউনাইটেড্ ক্যাশন্স্-এর সদক্ষণের নিজন্ব কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য নাই। (২) স্বর্থ নৈভিক বা সামরিক সাহাধ্যের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদেই দিলান্ত গ্রহণের ক্ষমভাপ্রাপ্ত . সদক্ষরাষ্ট্রবর্গ ভাহাদের সিকিউরিটি কাউলিলের চুক্তি অকুসারে সামরিক সাহা্য্য নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ স্ক্রাণ্ট্র যে ধরনের সামরিক সাহা্য্য দানা দানে চুক্তি বা স্ক্রাণ্ট্র যে ধরনের সামরিক সাহা্য্য দানা দানে চুক্তি বা স্ক্রাণ্ট্র সেই ধরনের সামরিক সাহা্য্য দানা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ দিবে। এইটুক্ ভিন্ন, সদক্ষ-রাইবর্গর নিজন্ব সিলান্ত স্ক্রাণ্টের চলিবার স্থ্যোগ নাই। লীগের আমলে কাউনিলের ক্ষমভার যে ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ করা হইয়াছিল দেরপ কিছু ইউনাই-টেড্ ক্যাশন্স্-এর স্বধীনে নাই।

প্রকাশন্তা পরিষদের কার্য বাহিত করিতে পারে, অবজ্ঞ ইহা ঘটিলে ইউনাইটেড্
ভাশন্দ্-এর অন্তিত্ই বিপন্ন হইবে। কোরিয়ার যুদ্ধে ইউনাইটেড্ ভাশন্দ্ নিজ্ঞ
দায়িত্বে দৈল্ল প্রেরণ করিয়াছিল। কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ
কোরিয়ার ইউনাইটেড্
ভাশন্দ্-এর দারিছে
করিবার পর যে রাষ্ট্রিনিভিক অরাজকভা দেখানে দেখা দিয়াছিল
দেখানেও শান্তি বজায় রাখিবার জন্ত এবং দেই স্ত্রে দামরিক
কার্যে প্রব্ত হইবার জন্ত ইউনাইটেড্ ভাশন্দ্-এর দামরিক

## वाहिनी ध्यातिक हहेबाहिल।

ইউনাইটেড্ ভাশন্স্-এর ৫১ নং ধারার যে-কোন রাষ্ট্র নিজ নিরাপতা রক্ষার্প
উপযুক্ত সামরিক শক্তি প্রয়োগ এবং সন্মিনিত বা সমবেওভাবে
শান্তিম্নক বাবছার
আত্মরকাম্লক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। এই বিষয়ে ইউনাইটেড্ ফাশন্স্-এর অপর কোন শর্তই বাধার দ্বি করিবে না।
এই ধারার ব্যাপক অর্থ করিলে 'সমবেও আত্মরকা' (Collective defence)

কি রূপ গ্রহণ করিবে বলা কঠিন। স্বতরাং নিরাপত্তা পরিষদের শান্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই শর্ত কতকটা প্রতিবন্ধকত্বরূপ বলা ঘাইতে পারে।

উপদংহারে বলা যাইতে পারে যে, লীগের ১৬নং ধারার তুলনায় ইউনাইটেড্ তাশন্স্-এর ৩৯— ৪২নং ধারা অধিকত্তর কার্যক্রী।

ইউনাইটেড্ ল্যালন্স্-এ ভিটো প্রয়োগ (The Veto under the U. N.): ইউনাইটেড্ লালন্স্-এর প্রস্তুতিপর্বে যে দকল ঘোষণা ও আলোচনা করা হইয়াছিল দেগুলির মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই শেষ পর্যন্ত ইউনাইটেড্ লালন্স্-এর সনল রচিড ইউরাইটেড্ লালন্স্-এর সনল রচিড ইউরাইটেড্ লালন্স্-এর সনল রচিড ইউরাইটেড্ লালন্স্-এর মাদে মন্মেতে রাশিয়া, ব্রিটেন, মাকিন মূল্রাই ও চীনের পররাইমন্ত্রীদের যে দন্মেলন অহাইডিড্ হালন্স্-এর স্থাপনের দিলান্ত গৃহীত হয়। কৃত্তব্যাহিল তাহাতে ইউনাইটেড্ শালন্স্-এর স্থাপনের দিলান্ত গৃহীত হয়। কৃত্তব্যাহিল কালান্ত ক্রিটেড্ শালন্স্-এর স্থাপনের দিলান্ত গৃহীত হয়। কৃত্তব্যাহিল কর্মান্তরেক মাদের নাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের নীতি ঘোষিত হয়। কিন্ত ভাষাটন ওক্স কন্দারেকে (১৯৪৪) মথন ইউনাইটেড্ লালন্স্-এর সনন্দ রচনার কাজ গুরু হয় তথন ভিটোব প্রশ্ন ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্ন অমীমাংসিত বহিয়া ঘায়। ইয়ান্টা কন্দারেকে (১৯৪৫) শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নের মীমাংসিত বহিয়া ঘায়। ইয়ান্টা কন্দারেকে (১৯৪৫) শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নের মীমাংসিত বহিয়া ঘায়। ইয়ান্টা পরিষদের স্থায়ী সদস্তদের সকলকে ভিটো (Veto) প্রদানের ক্যতা দেওয়া হয়।

সূত্রাং প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভিটো প্রয়োগ ইউনাইটেড্
আন্দন্স্-এর সদস্তবাইবর্গের সার্গভোম সমতা (Sovereign
ভিটে ক্ষমতা প্রয়োগ ক্ষমতা দিবার
পক্ষাতিই
প্রয়োজনীয়ালা ছীকার ক্রিলে প্রভাক রাইকেই উলা দেওয়া
উচিত ছিল। কেবলমাম প্রেটি স্বায়ী সদপ্রক এই ক্ষমতা দিবার কলে ইউনাইটেড্
ভাশন্স্ ক্রকটা পক্ষপাত্রদাণে হাই হইনাছে।

টাউন্টেড্ড জাশন্স্-এর সন্দে ২৭নং ধারেয় বলা হইলাছে যে, গুল ইপ্ন বিষয়ে নিরাপ্তা প্রিধানর সিহাত্যারেই যে ট সাংজ্ঞন সদজ্যের ভিন্ন প্রাচাপ-পদ্ধিক স্থানির উপর নিউর ক্রিবেন এই সাংস্থানের মারো পাঁচ্ছন প্রামী স্কর্পের—আন্মেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও জ্ঞানীস্থানাধী চীন—গ্রানি

- (১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমভার লড়াই বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক পথেষা ইউনাইটেড্ স্থাশন্স স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু ভিটো-পদ্ধতি সেই ক্ষমতা-ই বিনাশ করিয়াছে। কারণ স্থায়ী সদস্যদের যে-কোন একটির কোনপ্রকার অন্থবিধা হইবার সন্তাবনা থাকিলেই উহা ভিটো প্রদান করিয়া নিরাপত্তা পরিষদের কাজে বাধার স্থায়ী ক্ষমতার লড়াই নিরাপত্তা পরিষদের অভ্যন্তরেই প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষমতার লড়াই নিরাপত্তা পরিষদের অভ্যন্তরেই প্রবেশ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্ম কোন স্থায়ী সদস্যের উপর কোনপ্রকার ব্যবস্থা অবশ্বনের প্রয়োজন হইলেও আহা প্রহণ করা সন্তব হইবে না। কারণ যে-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আবা বে-রাষ্ট্রের সমর্থকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবশ্বনের চেষ্টা করা হইবে সেই রাষ্ট্র ভিটো দ্বারা সেই ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিতে পারিবে।
- (২) নিরাপতা পরিষদের কার্যকলাপ বস্তুত কেবলমাত্র মাঝারি ও কুম রাষ্ট্রের উপর কার্যকর হইতে পারিবে। এখানেও উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্তমান জগতে নাঝারিও কুম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রবর্গ প্রায়ই জোটবন্ধ হইয়া পজিয়াছে। ফলে, মাঝারি বা উপর ইউনাইটেড, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও দেগুলির সহায়ক স্থায়ী সদস্তরাষ্ট্র, অর্থাৎ ক্ষান্ত্রতা প্রায় রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স বা চীন, ভিটো প্রদান করিয়া বাধা প্রায় কর্তব্য সপাদনে বাধার স্থানিক করিছে পারিবে।

ইউনাইটেড্ তাশন্দ-এর সনন্দের ১ নং ধারা অনুসারে ছই বা তভোধিক রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ যতক্ষণ না এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে তভক্ষণ জোটবছ-ভাবে বহিরাক্রমণ হইতে আয়ুরক্ষার জন্ত যুদ্ধে প্রার্থন হইতে ৭) নং ধার-বিভোগী পারিবে—এই নীভি স্বীকৃত। কিন্তু এই ধরনের আয়ুরক্ষামূলক রাষ্ট্রজোটে যদি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্ত মোগদান করে ভাগা হইলে নিরাপত্তা পরিষদ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিলে সেই বাষ্ট্র ভিটো প্রয়োগ করিয়া ভাহা বাহিল করিয়া দিতে পারিবে। ফলে, নিরাপত্তা পরিষদের যে ক্ষমতা ১ নং ধারায় স্বীকৃত ভাগা অকার্থকর হইয়া পড়িবে।

ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা ইউনাইটেড ক্যাশন্দ্-এর স্থাপনকাল হইতে আরম্ভ ক্রিয়া এখন পর্যন্ত ক্রমেই ক্রাম পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৪৭-এর ভিদেম্বর অর্থাং প্রথম ঘুই বংসবের মধ্যে ২৩ বার ভিটো প্ররোগ করা হইরাছিন। কিন্তু পরবর্তী চার বংসবে মোট ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা ছিল ৪৮। পরবর্তী দশ বংসবে ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা ছিল ১৯। এইভাবে ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা ছিল ১৯। এইভাবে ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা ছিল ১৯। এইভাবে ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা ক্রমেই হাস পাইয়া চলিবাছে। হার্টমান-এর মতে ইউনাইটেড্ ভাশন্স্-এর অন্থংস্থল হইল নিরাপত্তা পরিষদ। ইহার কার্যহার্টমান-এর মত ভাশন্স্-এর অন্থংস্থল হইল নিরাপত্তা পরিষদ। ইহার কার্যহার্টমান-এর মত ভালে ক্রমের অবিকাংশ ভোটের ভিত্তিতে নির্ভরণীর হওয়া
বাহ্মনীয় নহে। এজন্ত ভিটো প্রযোগ ব্যবহা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভিটো
প্রয়োগের বিষয় এবং ক্ষেত্র যদি সীমাবদ্ধ করা সন্তব হয় ভাহা হইলে ভিটো প্রথা
আন্তর্জাতিক সমস্তা সমাধানের পরিপন্থী না হইয়া সহায়ক হইবে বলিয়া হার্টমান

নিরস্ত্রাকরণ সমস্তা (Problem of Disarmament)ঃ বিজ্ঞানের **जरमानत्क पृत्कत्र कारक थाउ।हेट** शिशा बाक ममश পुबिशी आदिम e हाहेट्यादिन বোমার তেজজিয়ভার কুফলে নিশ্চিত ধ্বংদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর রাষ্ট্র-বর্গের মধ্যে আদর্শগত হল, পরস্পর অসহিঞ্তা, বিছেষ ও দলেহ আজ সমগ্র পৃথিবীকেই যেন এক বিরাট যুদ্ধ-শিবিরে পরিণত করিয়াছে। যে-কোন কারণে যুদ্ধের চাপের ( War tension ) কৃষ্টি হইতেছে। পৃথিবী আজ পূর্ব ও পশ্চিমী রকে বিভক্ত। এই অবাঞ্চিত ও ভয়াবহ পরিস্থিতি হইতে বুহত্তর মানবগোগীকে বকা করিতে হইলে নিরবভিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের প্রোলন। ইউনাইটেড তাশন্দ-এর প্রয়োজনীয়তা এই কারণেই দর্বত স্বীকৃত। কিন্তু লীগ-স্ব-ত্যাশন্দ-এর চুক্তিপত্তে যেমন নিরপ্রীকরণ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি-নিবনীকরণের বক্ষার অপরিহার্য উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছিল সেরূপ কোন প্রয়েশনীয়তা नौ ि इंछे नाइटिए जा मन्त्र- अत हा है। दरक প্রত্যেক রাইই দামরিক শক্তিতে প্রাধান্ত অর্জন করিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রতিপত্তি पर्जन मतानित्यम कविशारह। भूवं । भिक्ती-वाहुरकारहेव भवन्तव मतन्त्र, विवाह-বিদংবাদ সামরিক প্রতিযোগিতার স্ষ্ট করিয়াছে। এমতাবন্ধায় পৃথিবীকে সম্ভাব্য আণবিক যুদ্ধের কলে নিশ্চিত ধ্বংদের হাত হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে আণবিক অন্ত্র-শত্র নিম্মণের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক রাইই স্বীকার করিতেছে। পথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মানবধর্মিগণ আণবিক অন্ত্রশন্ত সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধকরণই পৃথিবীর নিরাপত্তার একমাত্র পদা বলিয়া শীকার করিয়াছেন।

পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে কার্যকরী করাই একমাত্র উপায় বিবেচনা করিয়া ইউনাইটেড্ ফেট্স্-এর প্রস্থাব অনুসারে ১৯৪৬-এর জানুয়ারি মাসে 'পারমাণবিক শক্তি সংস্থা বা কমিশন' (Atomic Energy (Commission) নামে একটি সংস্থা যাপন করা হয়। সেই পারমাণবিক শক্তি সময়ে নিরাপত্তা পরিষদের সন্ভাবর্গের প্রত্যেকের একজন করিয়া কমিশন ছাগন প্রতিনিধি এবং কান্ডোর একজন প্রতিনিধি লইয়া সাধারণ সভা কর্তৃক এই কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের দায়িষ ছিন: (১) শান্তির পরিপন্থী নহে এরূপ বৈজ্ঞানিক ভথ্যাদি বিভিন্ন দেশকে সর্বরাহ করা; (২) পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উহ'র কেবল শান্তিমূলক বাংহার ঘাহাতে সভ্যব হয় সেই ব্যবস্থা করা; (৩) প্রত্যেক রাইের পারমাণবিক অন্তর্শন্ত এবং অপরাপর প্রধান প্রধান অন্তর্শন্ত, যেগুলির মার্থ-ক্ষমতা অভাধিক সেগুলি সম্পূর্ণভাবে হ্রাস করা; (৪) কোন রাই যাহাতে গোপনভাবে পারমাণবিক শক্তি রন্ধি না করে স্বেজন্য পরিদর্শন এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কর'।

ইহার ভিনমাস পর অপরাপর যুদ্ধান্ত যাহা বিভিন্ন দেশ প্রচলিত জন্ত্রণন্ত প্রস্তুক করে এবং ব্যবহারের জন্তু মজুত রাথে সেই সকল প্রচলিত কমিশন অন্ত্রশন্ত্র নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্তে সাধারণ সভা 'প্রচলিত অন্তর্শন্ত কমিশন' (Conventional Armaments Commission ) নামে একটি কমিশন স্থাপন করে।

ঐবংসরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তার করে যে, যদি ইউনাইটেড্ লাশন্স্ এককভাবে পারমাণবিক শক্তির যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ নিজ হত্তে প্রহণ করে
মার্কিন ও দশ
তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতের
প্রথাব
যাবতীয় পঞ্জি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথাদি ইউনাইটেড্
লাশন্স্-এর নিকট হস্তাপ্তরিত করিয়া দিবে এবং নিজ অধিকারে যে সকল বোমা
আছে তাহা বিনাশ করিয়া দিবে। রাশিয়া পাণ্টা প্রস্তাব করিল যে, আণবিক
বোমা প্রস্তুত নিষিদ্ধ করা হউক এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সকল দেশ নিজ
নিজ পারমাণবিক বোমা বিনাশ করক। ইগা ভিন্ন কোন দেশ পারমাণবিক
বোমা প্রস্তুত করিতেছে কিনা তাহা জানিবার উদ্দেশ্তে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হউক। এই তুই প্রস্তাবের আলোচনায় নানাপ্রকার জটিসভা

প্রকাশ পাইলে ইউনাইটেড্ আশন্স্পারমাণবিক শক্তি নিগ্রণের এবং পরিদর্শনের ব্যবহা করিবে ছির ছয় ।

ইতিমধ্যে পারমাণবিক শক্তি নিগন্ত্রণ কমিশন একাদিরুমে তিনটি বিপেণ্ট আন্তজাতিকভাবে পারমাণবিক শক্তি নিগ্রণ ও উহার অন্তায়মূলক
পারমাণবিক শক্তি
কিয়েশ কমিশনের
কিয়েশ কমিশনের
কিয়েশ কমিশনের
ভা পারমাণবিক শক্তি নিগ্রন কমিশনকে কাল শুরু করিতে
ভানাইল। কিন্তু তম্বানীস্থন পরিস্থিতিতে এই কমিশনের কালে
সাক্ষ্যা সম্পর্কে সকলেই সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অল্পদিনের মধ্যেই (জায়য়ারি, ১৯৫২) প্রেসিডেন্ট্ টুম্যানের প্রস্তাবক্রমে
ইউনাইটেড্ আশন্স্-এর সাধারণ সভা 'পারমাণবিক শক্তি
ন্তর কমিশন
নিয়ন্ত্রণ কমিশন' এবং 'প্রচলিত অল্পন্ত কমিশন'—এই তৃইটি
কমিশনকে একত্রিত করে। এই ন্তন কমিশন পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং
প্রচলিত অল্পন্ত নিয়ন্ত্রণ উভয় কার্যই সম্পাদনের দায়িত প্রাপ্ত হয়।

व दरमबरे मार्किन युक्ताह निवधीकत्राव अक श्राह्म छैद्धार करत रा, (১) কোন দেশের কি পরিমাণ অন্তশস্ত্র (পারমাণবিক অন্তশস্ত্রসহ) আছে তাহার হিশাব মিলাইয়া দেখিতে হইবে। (২) প্রত্যেক দেশের অন্ত-शाकिन युक्त बार्डिक শল্পের দর্বোচ্চ পরিমাণ স্থির করিয়া উদরত অন্তশস্ত হাদ করিতে निक्योकद्रग अस्ति হইবে। (৩) পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রভ্যেক রাষ্ট্ নিজ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় অল্পত্ত প্রস্তিতর পরিকল্পনা স্থির করিবে। (৪) কিভাবে নির্ম্রীকরণ কার্যকরী করা হইবে তাহা দ্বির করিতে হইবে এবং (৫) নির্ম্নী-क्रवर्णय क्रम এक हि निर्मिष्टे मधय- जानिका श्रित क्रिवर एट्रेश रानिया मार्किन প্রতাব গ্রহণে चौद्रा रहेन ना। পক্ষাররে একটি পান্টা প্রস্তাবে কুশ পাণ্টা প্রস্তাব বীজাপুষ্ক (Bacteriological Warfare) নিরোধকল্লে ক্রত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য স্ত্রণারিশ ক্রিল। দেই সময়ে কোরিয়ার মুদ্ধ চলিতেছিল। রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেই যুদ্ধে জীবাণু ব্যবহারের দোষে मायी कविन।

ঐ বংশর (১৯৫২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করিল যে, চীন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ নিজ দৈন্তসংখ্যা হ্রাস করিয়: ১,৫০০,০০০ অধাৎ প্রর লক্ষ করুক। ক্রান্স ও ব্রিটেন যথাক্রমে আট লক্ষ ও সাত লক্ষ করুক। অপরাপর রাষ্ট্র তাহা
আপেক্ষা অল্প সংখ্যক দৈন্ত রাথিতে স্বীকৃত হউক। রাশিয়া
নাকিন প্রস্থাব:
রাশিয়াকর্ত্বক পরিভাক্ত
অন্তপাত কি হইবে, অল্পের ক্ষেত্রেই বা কি হইবে সেই সকল
প্রান্ত ত্রিল এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রস্থাব গ্রাহণে অস্থীকৃত হইল।

১৯৫০ প্রীপ্টাম্বের শেষ দিকে সাধারণ সভা নিরন্ত্রীকরণ কমিশনের একটি দাব-কমিটি নিয়াগ করিয়া, উহার উপরে প্রভ্যেক রাষ্ট্রের মহিত গোপন আলোচনার মাধ্যমে একটি দর্বজনগ্রাহ্ম নিরন্ত্রীকরণ প্রস্তাব প্রান্তর করিবার নার্ত্রীকরণ সাং-কমিটি ভার দিল। এই দাব-কমিটির সদস্তসংখ্যা করা হইল পাঁচ। ১৯৫৪ প্রীপ্টাম্বের জুন পর্যন্ত নিরন্ত্রীকরণ দাব-কমিটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সহিত উনিশটি গোপন সভায় মিলিত হইল। পর বংসরও (১৯৫৫) অফুরুপ বহু সভা হইল। এদিকে ঐ বংসরই জুলাই মাদে জেনিভা শহরে পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্তরণের উদ্দেশ্তে এক শীর্ষ দম্মেলন বিলা, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাই ও রাশিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলে কোন কিছুই করা দস্তব হইল না। শেষ পর্যন্ত এই শীর্ষ দম্মেলন নিরন্ত্রীকরণ শাব-কমিটিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যাবভীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরন্ত্রীকরণ সম্পর্কে কোন করিছে করা সন্তব কি না ভাহা অফ্রধাবন করিতে অফ্রোধ জানাইল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাম্বের কয়েক মান ধরিয়া বৈঠকের পরও নিরন্ত্রীকরণ সাব-কমিটি কোন উপায় নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইল না।

এদিকে পার্মাণবিক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। স্বভাবতই পার্মাণবিক শক্তি বৃদ্ধি নিরোধকরে নানা চেষ্টা চলিল। মার্কিন প্রেদিডেন্ট্ আইসেনহাওয়ারের আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা (Atom for Peace) আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কারণ কালবিক বেলান নিষিদ্ধকরণের প্রয়োজন এই পরিকল্পনায় পরিকল্পনা স্বীকৃত হয় নাই। আণবিক বোমা প্রস্তুত করিবার দঙ্গে সঙ্গে আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা অসম্ভব এবং নিছক প্রসারকার্য বিলিয়াই রাশিয়া ধরিয়া লইল। এইভাবে আণবিক শক্তি নিয়ম্বণ বা আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে কোন সমাধান সম্ভব হইল না। যাহা হউক এবিষয়ে উভ্যপক্ষ

অর্থাৎ রাশিয়া ও আমেরিকা নানাপ্রকার প্রস্তাব ও পাণ্টা প্রস্তাব উপশ্বাপন করিছে থাকিল। ১৯৫৪ শ্রীন্টান্দে রাশিয়া আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ নীতি মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইল। এমন কি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির দামরিক শক্তি হ্রাপের প্রস্তাবও উত্থাপন করিল। কিন্তু রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরম্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষের ফলে এবিষয়ে কার্যকরী কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এইভাবে কোন পক্ষের প্রস্তাবই যথন অপর পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না, তথন রাশিয়া সর্বপ্রকার পরীক্ষামূলক আণবিক রোমা বিক্ষোরণ (Nuclear test) বদ্ধ করিবার

আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কে বিভিন্ন এন্তাব প্রস্থাব করিল। ১৯৫৭ প্রীষ্টাম্মে পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্নে এই প্রস্থাব প্রাহন করিল বটে, কিন্তু আগবিক বোমা প্রস্তুত্বে প্রয়োজনীয় দামগ্রীর উৎপাদনও নিষিদ্ধ করা হউক দেই প্রস্তাব কবিল।

রাশিয়া এই পান্টা প্রস্তোবে স্বীকৃত না হইলে এবিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এমতাবস্তায় রাশিয়া এককভাবে পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিক্ষোরণ

রাশিরা ও আনেরিক। কর্তৃক বেচ্ছার আপবিক বোমা বিজ্ঞোরণে সমেজিক বির্ভি বন্ধ করিতে খীকত হইলেও মার্কিন যুক্তরাট্র অন্তর্মণ কোন নীতি অবক্ষন করিতে রাজী হইল না (১৯৫৮)। ফলে, রাশিয়া অল্পকালের মধোই পুনরায় পরীক্ষামূলক আগবিক বিক্ষোরণ শুক করিল। অবশেষে মার্কিন যুভরাট্র দামগ্রিকভাবে পরীক্ষামূলক আগবিক বোমা বিক্ষোরণ বন্ধ কবিবে বলিয়া ঘোষণা করিলে দেংভিয়েত ইউনিয়নও অন্তর্ম ঘোষণা করিল। ১৯৬০

প্রীপ্তালের চলা জান্তরারি হইতে এই তই দেশ খেল্ডায় আণবিক বোমা বিজ্ঞোরণ বন্ধ করিলে আন্তর্জাতিকজেরে কতকটা আশার সঞ্জার হটন। ইহার অল্প দিনের মধ্যেত (১৯৮০, মার্চ) জেনিভা শহরে পূর্ব ও পশ্চিমী-রাইজোটের প্রতিনিধি-ধর্ম আণবিক অল্পানি নিমন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা শুক্ত করেন। আণবিক অল্পানি হৈয়ার মিনিজ্ম করা, পরীক্ষামূলকভ বে আণবিক বিজ্ঞোবেণ বন্ধ করা এবং 'মিজাইল' (missiles) বা ক্ষেপণাত্র নিমন্ত্রণ করা প্রভৃতি শার্তসম্প্রতি একটি প্রস্তাবিক প্রতিনিধি আহিন প্রতিনিধির ক্ষাম্পানের একটি প্রস্তাবিক উপত্যাপ হত্য। কলা প্রতিনিধি আহিন প্রতিনিধির প্রস্তাবিক একটি প্রস্তাবিক প্রস্তাবিক করেন যে, মার্কিন মুক্তরাই করে লাল্ডমান ইটিলাই মানিক প্রতিনিধির মান্ত্রন হয় আহিন করে জ্বাহিন করে ভালা হাইলে সোলিক্ষামূলক উন্নিম্নন্ত আলবিক বের্মা ও সংশ্লিই অল্পানি করের জ্বাহি বাহাক ব্যব্ধ আন্তর্জান করিছে প্রস্তাবিক ব্যব্ধ আন্তর্জান করিছে প্রস্তাবিক ব্যব্ধ আন্তর্জানি বাহাক বিল্লিক প্রস্তাবিক ব্যব্ধ আন্তর্জান করিছে প্রস্তাবিক আন্তর্জান করিছ আর্মিং আন্তেকিলান

বিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন (জাতীয়তাবাদী) দৈক্তদংখ্যা হ্রাদ করিবে এবং
সামরিক ঘাঁটি মাত্রেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিরপ্তীকরণের শেষ পদদেরপাকরণ সম্মেলন
(মার্চ, ১৯৬০)
করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের পান্টা একটি প্রস্তাব পশ্চিমী-

বাবিজ্ঞাট হইতে পেশ করা হইন। এই নৃতন প্রস্তাবে বিভিন্ন ধরনের আণবিক জ্ঞের ব্যবহার নিয়ন্ত্রন, গোপনে কোন দেশ কর্তৃক আণবিক জ্ঞ উৎপাদন নিষিদ্ধকরণ, আণবিক জ্ঞ প্রস্তাত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ, পরশার পরশারের সামরিক শক্তি, পদাভিক, বিমান, নৌ-বাহিনী প্রস্তৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সংবাদ গ্রহণের ব্যবস্থাকরণ প্রস্তৃতি বিভিন্ন শর্ত সন্নিবিট হইল। কিন্তু কোন পক্ষই অপর পক্ষের প্রস্তাব গ্রহণে স্বাক্তিত না হইলে নিরন্ধীকরণ সমস্তা পূর্ববং ই রহিয়া গেল। এই পরিশ্বিতিতে বার্গিন

সমস্তা লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দোভিয়েত রালিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা রাশিয়া কর্তৃক জড়াইয়ের চাপ বৃদ্ধি পাইলে রাশিয়া পুনরায় আণবিক বিস্ফোরণ মেগাটোন বোনা ভক্ত করিল। ১৯৬১ এটিনেকর অক্টোবর মাদে রাশিয়া মেগাটোন বিস্ফোরণ

তেজজিয়ার কৃষল বছদ্ব পর্যন্ত বিস্তুত হইবে এবং মাজুবের স্বাহাহানি হইবে দেজ্জ বিভিন্ন দেশ উহার প্রতিবাদ জানায়। দেই সময়ে ভারতের প্রধানময় নেহক বিলিয়া-ছিলেন য়ে, এই ধরনের বোমার তেজজিয়ার কৃষ্ণল মাজুবের মন এবং দেহ উভয়্জ বিলাইয়া তুলিবে। মার্কিন প্রেদিডেন্ট্ কেনেভি বলিয়াছিলেন য়ে, রাণিয়ার মেগাটোন বোমা বিজ্যোরণের একমাত্র জ্বাব হইবে মার্কিন যুক্তরাই কৃষ্ক অয়য়প বিজ্যোরণ ভক্ত করা।

অদিকে ১৯৬২ প্রতিক্ষে কি উবা-সংক্র ন্ত বিব দ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত বালিয়ার মধ্যে এক প্রকাশ সংঘ্যের উপক্রন হইলে কশ প্রধানমন্ত্রী ও রাইনেতা গুণ্ড ভ্রব দ্বদ্শিশায় দেই ১৯৫ উত্তার্গ হওয়া স্থবপর হয়। তিনি কি উবা হইতে অপ্রশাক্ষণক ঘাঁটি (Missilo bases) উসাইয়া লইয়া এই কি এব স্কান কর কর কর বিবাদের অবস্থান ঘটান। এই করে মার্কিন মুক্তরাষ্ট্র বালিয়া যে যুক্ত ভাগে না সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলে এই তুই দেশের রাষ্ট্র-নাম প্রেমিটেট কেনেটি ও নিকিটা ক্রন্ত ভ্রব মধ্যে প্রিটির ক্রিয়া, এই প্রিটির ক্রিয়াক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও বালিয়ার মধ্যে আগবিক অপ্রের প্রীক্ষা-

মূলক বিক্ষোরণ নিধিন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এক নীর্ষ সন্মেলন অ'হ ত হয়। এই সন্মেলনে ১৯৬০ প্রীষ্টান্দের আগত মানে বাসুমগুল, জল ও স্থানে পরীক্ষান্দ্রক আগতিক বিক্ষোরণ নিধিন্ধ করিয়া এক চুক্তি স্বাক্ষারিত হয়। সন্মোলন পরীক্ষান্দ্রক আগতিক বিক্ষোরণ চীন ও জ্ঞান্ধ বাদে পৃথিনীর বহু ৫ ই এই প্রাথমিক আগতিক বিক্ষোরণ সাফলাকে অভিনন্দিত করিয়া এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভারতও

স্থাক্ষরকারী রাষ্ট্ররের অক্তত্য। বর্ত্তমানে আশা করা যায় যে, পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটের মধ্যে যেটুকু বিখাদের গন্ত হইয়াছে ভাহার কলে নির্ম্বাক্রণ-সমস্তা স্থাধানের চেষ্টা ক্রে হয়ত সাক্ষা ল'ত করিবে।

১৯৬৩ ঞ্জীটামে প্রিমাণ্রিক বিক্টেরণ নিবিদ্ধকরণের চৃক্তি নিবলী করণ সমস্তার স্বাক্ষরিত হটবার পর হইতে নির্য্তীকরণ সমস্থার স্মাধানের व्यक्तिज्ञ । দিকে তেমন কিছু করা দম্ভব হয় নাই। উপরস্ক ফ্রান্স ও চীন এই চুক্তি স্বাক্ষর না করায় পর্মোণবিক বিক্ষোরণ এই ছই দেশ, বিশেষভাবে চীন চালাইয়া ঘাইভেছে। পর বংসর (১৯৬৪) পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত্তকরণ নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্তে নির্ম্বীকরণ সম্মেলন বহুবার পাৰুমাণ্ডিক বোমা দশিলিত হইল। কিন্তু NATO (North Atlantic Treaty প্রস্তুত নিরোধকরণ চক্তি রাশিয়া কর্তৃক Organisation )-এর সদ্ভাবর্গ সেই সময়ে পার্মাণবিক শক্তি প্রাথ্যাত পঞ্জের প্রস্তাব লইয়া আলোচনায় রত ছিলেন বলিয়া বাশিয়া পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত নিরোধকল্পে কোন চ্ক্তি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে দেন্টেম্বর মাদে নিরন্ত্রীকরণ দন্দেনন পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি যাহাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের দহিত দামবিক জোটবদ্ধ দেশগুলিকে কোনপ্রকার পারমাণবিক অন্তর্গন্ত দিয়া দাহায্য না করে বা পারমাণবিক অন্তর্শন্ত বা বোমা প্রস্তুত্বে তথ্যাদি দিয়া দাহায্য না করে দেজন্ত একটি চুক্তির থদড়া লইয়া আলোচনা চালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র NATO-এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির পারমাণবিক অন্ত্রাদি বাবহার নিষিদ্ধ করিতে রাজী না হওয়ায় রাশিয়া এই চুক্তি প্রত্যাথ্যান করে। পর বংদরও এই আলোচনা চলিতে থাকে এবং রাশিয়ার আপত্তি দ্ব করিবার উদ্দেশ্যে চুক্তির পদড়ার কত্তক পরিবর্তন করা হয়। এদিকে ক্ষেমবর্ধমান পারমাণবিক মারণান্ত্র প্রস্তুত্বে কলে পৃথিবীর শান্তি বিশ্বিত হইবার কারণ

বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৯৬৬ প্রান্তাব্দের ফেরুরারি মাসে জেনিভা শহরে এক নিংপ্রীকরন সম্প্রনান আহর্নে করা হয়। মার্কিন ঘূরুরাই সহ মোট
কেরুরারি রাই উহাতে যেগ্রদান করে এবং পার্মাণবিক
মারণান্ত্রের প্রসার (I'roliferation of nuclear weapons) রোধ করিবার
উদ্দেশ্যে প্রেসিডেট জনসনের এক প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার
আরপ্ত প্রায় দশটি দেশ অল্ল সময়ের মধ্যেই পার্মাণবিক অল্ল প্রস্তাব সমর্থ এই আশংকাও প্রকাশ করা হয়। এই
প্রস্তাব সেইহেতু নৃত্ন কোন দেশে পার্মাণবিক অল্লপ্র প্রস্তাব
বন্ধ করা, পার্মাণবিক অল্লপ্র এবং সেপ্তনির প্রস্তুতির উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্তবের
ব্যবস্থা করা, আন্তর্জাতিক সংস্থাপ্তলিকে আরপ্ত কার্যকরী ও শক্তিশালী করিয়া ভোলা
প্রস্তুতি প্রেসিডেন্ট জনসনের প্রস্তাবের মূল স্তুত্ত ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তাবে নৃত্নভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন দেশ भारमालिक ज्ञानन श्राहरू च च च अ अधान मुक्ति हिमारि वना इहेगाए थ. পারমাণবিক অস্ত্রশন্ত প্রস্তুত করিবার অর্থ ই হইবে সেই দেশের **अधित एक विकास** জনসাধারণের থাতের বিনিময়ে মারণাম্ত প্রস্তুত করা। অর্থাৎ যক্তি দবিত দেশ পারমাণবিক অন্তশন্ত তৈয়ারী করিলে জনসাধারণের নিম্বত্য প্রয়োজন মিটানও এই সকল দেশের পকে সম্ভব হইবে না। অথচ অপরা-পর দেশ পারমাণবিক অত্ত্রের আওতায় থাকিবে, কিন্তু নিজেরা সেই দকল অস্ত প্রস্তুত করিবে না এইরূপ পরিশ্বিতি যেমন অবাস্তব তেমনি সমর্থনের অযোগ্য। ১৯৬৬ খ্রাষ্টাব্দের প্রথম দিকে ফ্রান্সের পারমাণবিক বোমা চীনের পার্যাণবিক বিক্ষোরণ এবং ঐ বৎসরেই (শেষদিকে) চীনের পার্মাণবিক विष्यान्त्रम বিক্ষোরণ এবং পার্মাণবিক নিক্ষেপক স্থাপন ভারত তথা সমগ্র এশিয়ার রাইসমূহের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। এমতাবস্থায় নির্ব্তীকরণের কাষের কেনে অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই। অবশ্য চীনের সর্বশেষ বিক্ষোরণের অবাবহিত পরে প্রেমিডেন্ট জনসন ঘোষণা করিয়াছেন যে, (ब.म.७७ सनमरनः এশিয়ার কোন রাষ্ট্র পারমাণ্টিক আক্রমণের সন্মুখীন হইলে (घां मगा शाकित यक्तताहै जेहाद माहार्या व्यामत हहेर्त। याहा हजेक, ইহাতে মার্কিন যক্তরাথের উপর এশিয়ার রাইনমূহের নির্ভরশীলতা বছগুণে বৃদ্ধি পাইবে

ইহা মোটেই অভিপ্ৰেড নছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার শক্তিবৃদ্ধি ঘটিলেও যে নিবল্লীকরণ সমস্তার সমাধান ঘটিবে তাহা বলা যায় না, কাবল সীনের জায় দেশ যদি আন্তর্জাতিক সংস্থার অস্তর্ভুক্ত না হয় ভাহা ১ইলে নিবলীকরণের আশো তরাশায় পরিণত হইবে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে সীনকে ইউনাইটেড্ আশন্দ-এর সদস্তপদভূক্ত করিবার যুক্তি অভাবতই জোর হইয়া উঠে। ইদানিং চীনকে ইউনাইটেড্ আশন্স এর সদস্ত হিসাবে গ্রহণ করিবার ফলস্কলণ চীনকে ক্রোমিংতাং চীনের পরিবর্গে ইউনাইটেড্ আশন্স এর সদস্তপদে গ্রহণ করা হইয়াছে।

যাহা হউক, মার্কিন যুক্তরাই ও রাশিয়া পারমাণবিক শক্তি প্রস্তুতির প্রসার নিষিক-করণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পাকিলে শেষ পর্যন্ত যে-শকল বিষয় লইয়া মতংনৈক্য ঘটিতেছিল দেওলি বাদ দিয়া এক চুক্তির খদড়া প্রস্তুত করা হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাশিয়া নির্ত্তীকরণ সম্মেলনের স্মুথে আগস্ট মাসের ২৪ ভারিখে (১৯৬৭) এই খদড়া উপন্ধিত করে। কিন্তু এই পরিমাণবিক ওলাল वा वामाधनु इ अमान শর্তাদি অপরাপর দেশের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত निरब्धि एकि হয় না। কারণ এই চ্ক্রির থদ্যায়(১) পার্মাণবিক শক্তিধর দেশগুলি পারমাণবিক অন্তর্শস্ত্র বা দেগুলি নির্মাণ সংক্রান্ত বৈজ্ঞ নিক কোনপ্রকার তথা যে সকল দেশ এখনও পার্মাণবিক শক্তি প্রস্তুতে সমর্থ হয় নাই সেই সকল রাষ্ট্রকে সরবরাহ করিবে না। (২) পারমাণবিক শক্তি যে সকল দেশ প্রস্তুত করিতে এখনও সমর্থ হয় নাই দেই সকল দেশ প্রতিশ্রতিবদ্ধ হইবে যে, ভাষারা অপর কোন পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হইতে কোনপ্রকার পারমাণবিক অন্তলন্ত্র বা সে সম্পর্কে ख्या मः श्रं कृतित्व ना, ज्या भात्रमानिक त्वामा वा ज्यानश्च श्रञ्ज कृतित्व ना। (०) माश्विभून वावशाबित প্রয়োজনীয় পারমাণবিক গবেষণা কার্যাদি দক্ত দেশ অবশ্য চালাইতে পারিবে।

বলা বাহুলা, উপরি-উক্ত চুক্তি ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান প্রস্তৃতি দেশের পক্ষে গ্রহণ করা সন্তব নহে। কারণ আহুর্জতিক ক্ষেত্রে পারভারত, মাপান,
আস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রস্তৃতির কোন কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকিলে ভারত,
আইেলিয়া, জাপান, কানাডা প্রস্তৃতি দেশের পক্ষে এই চুক্তি মানিয়া লইয়া নিজের

হস্তপদ বাঁধিয়া রাথা ঠিক হইবে না। তহুপরি দার্বভৌমত্বের দিক দিয়া এই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করা অন্তচিত।

পরিমাণবিক শক্তি প্রাপার নিরোধ চুক্তি সর্বজনগ্রাহ্ নহে দেখিয়া রাশিয়া ও
মার্কিন মৃক্তরাষ্ট্র উং র শত ওলির সামান্ত পরিবর্তন করিয়াছে। এই দকল পরিতনের
পরও এই চুক্তি পারমাণবিক শক্তিহীন দেশগুলির পক্ষে গ্রহণযোগা হইবে বলিয়া
মনে হয় না। ভারতের সন্নিকটে 'য়ৄ৸ং দেহি' মনোভাবসম্পন্ন চান ও চীনের দোসর
পাকিস্তানের বিশ্বেষের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পক্ষে পারমাণবিক
পরিবতিত চুক্তি
ভারতের পক্ষে গ্রহণ
বোগা নহে
বিশ্বে প্রস্তাত করা প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া জনেকে
মন্দ্র করেন। এমভাবস্থায় ভারত এই চুক্তি গ্রহণ করিতে

## भारत ना।

ইদানিং (জুন, ১৯৬৮) ইউনাইটেড তাশন্দ ভেটে দিকো পারমাণবিক অন্তর্শন্তর দক্ষণারন নিরোধ চ্কি অন্তর্মাদন করিয়াছে। অবজ্ঞ যে দকল দেশের পারমাণবিক অন্তর্শন্তর নাই দেই দেশগুলির উপর পারমাণবিক কোন আক্রমণ ঘটলে রাশিয়া, আমেরিকা—যে-দকল দেশ পারমাণবিক শক্তিধর দেই দকল দেশ সর্বপ্রকার দাহায়া দানে অগ্রদর হইবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়ছে। ভারতের পক্ষে এই ধরনের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করা সমীচীন হইবে বনিয়া ভারতবাদী মনে করে না। পারমাণবিক অন্তর্শন্তর দক্ষেদারণ নিরোধ চুক্তি চীন এবং ফ্ল-মার্কিন শক্তিবর্গকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় প্রাধান্ত দান করিয়াছে। ভারাপি এই নিরোধ চুক্তির দণক্ষে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর অবিকাংশ দেশই পারমাণবিক শক্তিধর হইলে পৃথিবীতে পারমাণবিক মৃজের সম্ভাব্তা বৃদ্ধি পাইবে। এদিক দিয়া এই নিরোধ চুক্তি নীতিগভভাবে সমর্থনযোগ্য।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা লাইভাবেই ব্ঝিতে পারা যায় যে, নিএপ্রী-আন্তর্জাতিক নিবদী- করণের সমস্তা এক অভাধিক, জটিল সমস্তা। বিবদমান করণ তথা শান্তি রাষ্ট্রবর্গের মান্দিক পরিবর্তন না ঘটিলে এবং জগতের জন-মপ্রপরাহত সাধারণের জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে পূর্ণনাত্রপ্র সতে তন তা না জ্মিলে নিব্লীক্র্ব সমস্তার সম্প্রেন সহজ হইবে না।

ইওরোপীয় সংহতি (European Integration): বিভীয় বিশ্বতৃত্বের ভয়বেহ ফলাফল যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব হইতেই ইওরে।পায় বাইবর্গকে ভবিষাং পুনকুজ্জাবন ও নিরাপত্তা সম্পর্কে চিপ্তিত উৎৰোপীয় দংহতির करिया जूनियाहिन। यूर्वत करन भागाजिक । अर्थरेनिटिक कार्याक ने वहा অবাবস্থা হ'হা ঘটিয়াছিল দেগুলিকে পুনবায় গঠন করিয়া তেলো এবং ভবিশ্বং নির'প্ত ে বাবস্থা করা তথ্ম ইওবোপীয় হাইবর্গের প্রধান সম্প্রা হইয়া দিছোর। फरल, वि. विषयुक ठालू पाका अरहात ১२९९ ओहारक दलकियां। त्निल्दाना अन, পাকেমবুর্গ, বেনেপাকা\* শুন্ধ চুক্তি ( Benelux Customs Convention ) নামে একটি চু জি অংকর করে। এই এই চু জি অব্যা ১৯৪৮ এই ল হইতে কার্যকরী হয়। একাধিক রাষ্ট্র সংঘ্যক্ষভাবে নিজেদের সম-স্থ্র ক্ষার বাবস্থা বাহণের প্রয়োজনীয়তা বেনেলাক্স শুক্ত চুক্তিতেই পরিস্টুট বেনেলার গুন চুক্তি হইয়া উঠে। দিভীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ( 5588 ) ও পশ্চমী-রাষ্ট্রর্গের বিশেষভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতার ক্টে হেইলে ইওরোপের অপরাপর দেশসমূহের নিজেদের মধ্যে ঐক্যবজ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অহুভূত হইল। বেনেলাক শুক চুক্তি উহারই প্রাভাস বলা যাইতে পারে।

১৯৪৭ ঝাইামে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ডানকার্ক মিক্সভাচুক্তি ( Dunkirk Treaty of Alliance ) স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি ভারা ব্রিটেন ও ফ্রান্স সর্ববিষয়ে পরশ্বন্ধর সাহায্য-সহায়তা করিতে প্রভিশ্নতিবদ্ধ হয়। বলা বাহুল্য, ডানকার্ক নিম্মান্তি ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের এই ধরনের চুক্তি ইউনাইটেড, ফ্রাশ্ন্স কর্তৃক পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের সভ্যবদ্ধ ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবেই স্বাক্ষরিত হইগান্তিল। ইউনাটেড, ফ্রাশ্ন্স-এ চার্টার বা সনন্দের ৫২ নং ধারায় এই ধরনের আঞ্চলিক সভ্যবদ্ধতা স্বীকৃত ছিল। স্বভারতই ইউনাইটেড ক্রাণ্ট্রেক আঞ্চলিক সভ্যবদ্ধতা স্বীকৃত ছিল। স্বভারতই ইউনাইটেড ক্রাণ্ট্রেক আঞ্চলিক সভ্যবদ্ধতা স্বীকৃত ছিল। স্বভারতই ইউনাইটেড ক্রাণ্ট্রেক আঞ্চলিক ক্রাণ্ট্রেক আঞ্চলিক ক্রাণ্ট্রেক আঞ্চলিক ক্রাণ্ট্রেক ব্রুব্র হইল। ১৯৪৮ বছরা স্বিক প্রাণ্ট্রেক ব্রুব্র হার্টানে বেনেলাক্স চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ ব্রানেশ্রম্ক চুক্তি ( fir 1850 বি Trenty ) নামে স্থাপর এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির

<sup>\*</sup>Benelux = Belgium (Be), Netherlands (Ne), Luxembourg (Lux) = Benelux.

শতান্ত্রণারে চ্জিতক দেশগুলি অর্থাৎ, বেলজিয়াম, নেনারল্যাওস্, লাজ্মের্র্—পরশ্বর বালেল্য চ্জি (১৯৬৮) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য-সহায়তা দানে প্রশার প্রশারের নিকট প্রতিশৃত হইল।

প্র বংশ্বই (১৯৪৮) Organisation for European Economic Co-operation ((). E. E. C.) নামে একটি সংস্থা স্থাপিত চইল। ইতাব कर्माक इहेन भारित। अहे भ्रशांत ऐत्मण इहेन बिस्क्रान्त मधा भत्नभत দাহাঘ্য-দহায়ভার মাধামে অর্থ নৈতিক উন্নতি দাধন করিছা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের মান (Standard) অপরিবর্তিত রাথা, শিল্পুজিকে আধুনিক O. E. E. C. & বিজ্ঞানসম্মত করিয়া ভোলা, কৃষি উৎপাদনকে বিজ্ঞানের উহার উন্দেশ দাহাযো উন্নত করা, বেকার সমস্থার পূর্ণাঙ্গ সমাধান করা এবং প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মুদ্রাবাবস্থায় জনসাধারণের আস্থা যাংগতে পাকে দেই ব্যবস্থা করা। এই সংস্থা ইওরোপীর দেশসমূহের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তর অর্থ নৈতিক পুনক্ষজাবনে কতক সাহায্য করিয়াছে, ইহা অনম্বীকার্য। ইওরোপীয় দেশসমূহের আন্তর্জাতিক বাবসায় ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনের স্থবিধার জন্ম এই RT European Payment Union (E. P. U.) ATCH O. E. P. C.-03 অপর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ইওরোপীয় দেশদমূহকে কাৰ্যকারিতা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ১৯৫০ থাটাল পর্যন্ত O. E. E. C.-এ অন্ত্রিধা, বেগজিগাম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, পল্চিম-জার্থানি, প্রাস, আইদ্ল্যাও, আর্ম্লও, ইতালি, নরওয়ে, পোত্রিাল, স্থইডেন, লাক্সেমবুর্গ, নেদার-১৯৫৩ গ্রীঃ পর্যস্ত न्यां थन, खूरे हे प्रावनाां थ, हिराके, जुवस ও जित्तेन मन्य विभाव সম্ভাবৰ্গ যোগদান করে। কানাডা ও মার্কিন যুক্তবাইও এই সংস্থার শহায়ক সদস্য হিদাবে যোগদানের অনুমতি লাভ করে।

এই ভাবে ই ধরোপীয় দেশসমূহের অর্থ নৈতিক পুনক্ষজীবনের ব্যবস্থার সঙ্গে সামেরিক নিরাপস্তার ব্যবস্থার কথাও উঠিল। ফলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মানে ওয়াশিটেন শহরে North Atlantic Treaty Organisa-NATO
শল্প রাপন (১৯৪৯)

ইওরোপীয় সংহতির উদ্দেশ্তে গঠিত হইলেও এই স্ক্র পুরই
ব্যাপকতা লাভ করিল। এই সভ্যে ব্রিটেন, ক্লেল, বেলপিয়াম, ইতালি, আইনল্যাও,

ল্যাক্মেন্র্র, ডেনমার্ক, নেলাবলাগ্রেদ, নরওয়ে, পোর্তুগাল ভিল্ল কাল্ডাং, ম কিন
যুক্তরাইও যোগদান করিল। পরে তুরুজ, গ্রীদ প্রভৃতি দেশও ইহাতে যোগদান
করিয়াছে। এই সজ্বটি একটি আঞ্চলিক নিরাপতা সজ্ব।
দল্ভবাহ্রন্ত্র
পরক্ষর পরক্ষরে বহিরাক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিনার এবং
বহিলেকর হারা আক্রান্ত হহলে একে মপরকে সাহা্যা দান করিবার প্রতিজাতি স্বাহ্নর্কারী দেশদমূহ এই চুক্তি বারা দিয়াছে। সমগ্র
উদ্ধেশ্র
উত্তর-মতলান্তিক (North Atlantic) অঞ্চলের স্বস্থ প্রবং
সক্ষরক্ষ নিরাপত্তার উদ্দেশ্থেই এই সজ্ম স্থাপিত হইয়াছে।

ঐ বংশর (১৯৪৯) 'কাউন্দিল অব ইউবোপ' (Council of Europe) নামে অপর একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। NATO'র সদস্থবর্গকে লইয়াই এই ক উদ্দিল গঠিত হয়, কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাভা ও পোর্তু গাল Council of Europe এই मः शांत मनजनमञ्क दय नारे। मामाक्रिक, वर्ध ने जिक ( SASA ) SCRES : এবং সাংস্কৃতিক উল্লয়নের উদ্দেশ্রেই এই সংস্থাটি স্থাপিত হইয়াছিল, সামাজিক নিরাপত্তা এই দংখার উদ্দেশ্য-বহিত্ ত ছিল। এখানে উল্লেখ করা ষাইতে পারে যে, NATO ঘেমন দামবিক নিবাপত্তা ও দাস্থিক নিবাপত্তা-বিষয়ক উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত, ভেমনি Council of Europe ছিল স্মাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত। অভারতই এই চুইটি সংস্থা-NATO e Council of Europe ছিল পরপার পরপারের পরিপারক। Council of Europe-এর উদ্দেশ সাধ্যের জন্ম একটি ('ommit'ee of Council of Europe-এৰ মান্ত্ৰ Ministers e একটি Consultative Assembly স্থাপিত ও কাৰ্যকারিতা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন স্ত্রাসবুর্গ শহরে এই সংখার একটি দথরও मालिक हरेबारह । এर मश्या रेसदानीय एनमम्हत्क प्रतिष्ठेट्य सीरासिय नयस्य আবেছ কবিতে সমৰ্থ হুট্যাছে একথা বলা চলে না। তথাপি সংগতির উদ্দেশ্যে দ্বাপিত এবং সংহতির প্রয়োজনীয়ভার শীক্তি হিসাবে এই সংস্থার পরোক প্রভাব खेरबथरवा**ना** ।

ইওবেপীর অর্থ নৈতিক স্তেতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে ফরাদী পরবাইনছী অলান বুচিত 'অ্না'ন প্রকল্প (Schuman Plan) ঘরেই কার্যকরী তইবাছে বলা ঘাইতে পারে। ১৯৫২ ঞ্জিণান স্বনান প্রকলের ভিত্তিতে European Coal and

Steel ('ommunity = E. C. S. C. शाशिष्ट इया (अन्तियाम, अनिद्वाराष्ट्रम्, লালেমবুর্গ, ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম-জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্র E. C. S. C.: এই সংস্থার সদত হয়। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল কয়লা ও ট্ডার স্পত্রর্গ : हें दिस्त हेन्सार उत्र क्षत्र-विकय वााभारत ह किवक रम्बम्य इद मर्या कोम-প্রকার আমদানি বা রগানি শুর স্থাপন, অথবা কোনপ্রকার रिवधभाष्मक यावना व्यवनायन कदा इहेरव ना। नवनन मन्त्र वहेंगा কাৰ্যনিৰ্বাহক গঠিত একটি পরিষদের উপর এই সকল উদ্দেশ্য যাহাতে কার্যকরী হয় সেই বাবস্থা অবস্থনের ক্ষতা গুল্ত করা হয়। চুক্তিভঙ্গকারী দেশকে ছবিমানা করিবার ক্ষমতাও এই পরিষদকে দেওয়া হয়। ইহা সাধারণ সহা ভিন্ন মোট ৭৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সাধারণ সভাকে কার্যনির্বাচক পরিষদের কার্যকলাপ পর্যকেশ ও সমালোচনা করিবার এবং উহার দিদ্ধান্ত নাক্ত করিবার অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া হয়। Council of Ministers বা মন্ত্রিপতা নামে একটি কুল পরিষদের উপর কার্যনির্বাহক ম জিস ভা পরিষদ ও সদক্ষরাষ্ট্রবর্গের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের কাজ দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন একটি উপদেষ্টা পরিষদ (Consultative Committee)-এর छेलद क्यना ७ हेन्सारखत छेरशाहन, तर्छन छाङ्खि मन्सर्क कार्यनिवाहक स्वियमरक উপদেশ দানের ভার অর্পণ করা হয়। D. C. S. C.-এর প্রধান ক্র্যকেন্দ্র হইল লাভ্নেমবুর্গ শহর। ১৯৫৩ খ্রীষ্টান্দ হহতে কল্পনা ও ইম্পাতের উপদেটা পরিবদ ক্ষ-বিক্রয় বাবস্থা পূর্ণমাত্রায় ঐক্যবন্ধ হয়। মার্কিন যুক্তরাই, जितिन, एक मार्क, नव अर , खहेएक, खहेएका बना ए अपनि वाहे E. C. S. C.- अर भम्छ ना इटेब्रां छेटाव महिल याशायांग बकाव छेट्या वानिसाम्ल नियांग কবিয়াছে।

ই প্রোপীর সংহতির ব্যাপারে সামবিক নিরাপত্তার সমস্তাই যে অক্সতম প্রধান ইলা E. C. S. C.-র ১৯৫২ এইান্দের এক প্রকাব হইতেই উপলব্ধি করা যায়। ঐ ২ৎসর E. C. S. C.-এর সমস্তবাই্রস্থ প্যাবিদ নগরীতে সমবেত হইরা পঞ্চাশ বংসবের অস্ত একটি লামবিক নিরাপত্তার সংস্থা স্থাপন করে। ইলা European Defence Community (E. D. C.) নামে পরিচিত। এই সংস্থাটি NATO-এর সংশ্ব বিশ্বেতিত হইবে এবং সকল সমস্তরাট্রের আর্থিক সাল্যায়া ল্লইয়া একটি

ষুগা সেনাবাহিনী গঠন ক্রবা হইবে দ্বির হয়। এই নূতন সংস্থার শ্তাফুসারে কোন সদস্যবাই অভান্তরীৰ নিবাপত্তা, বিশেষ দায়িত পালন কিংবা E. D. C. সমূদ্র অভিক্রম কবিয়া পৌছিতে ইয় এরপ বাল্যাংশের বক্ষণা-दिकर्गद अथवा दिन्न आख्का जिक भिन्न- এव माशिव भानत्त्र E. D. C.-93 4517 উদ্দেশ্য ভিন্ন নিজম কোন দেনাবাহিনী বাখিবে না। E. D. C.-এর মুগা দেনাবাহিনীর পোশাক, অন্তর্গন্ত, দামরিক শিক্ষা প্রভৃতি একইরূপ হইবে। সদস্তবাইবর্গের সম্মতি লইয়া নয়জন সদস্তের এক Commissariat—E. D. C.-এর कार्यनिर्वाहक পরিবদের काम कরিবে। সদস্যরাইবর্গের প্রতিনিধি ল্ইয়া গঠিত একটি মন্ত্ৰাৰভা বা Council of Ministers E. D. C.-এর নীতি নিধাৰে করিবে এবং Commissariat-কে প্রয়োজনবোধে প্রামর্শ দান করিবে। কোন-প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইলে উহরে বিচারের জন্য একটি E. D. C. MERINA-বিচারালয়ও স্থাণিত হইবে: E. C. S. C.-এর সাধারণ সভা शावश E. D. C.-এর কার্যকলাপের সমালোচনা করিবে, নুভন কোন ব্যবদা অবশহনে পরামর্শ দিবে এবং E. D. ('.-এর বাজেট পাদ করিবে। এমন কি তুই-তৃতীয়াংশ সদক্তের ভেতটে স্মর্থিত হইলে E. D. C. পরিচালনার নিন্দাস্ত্রক প্রস্তাব্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

E. D. C.-এর মূল উদ্দেশ্য হহল ঐকাব্দ্ধভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রর্গের নিরাপতঃ বিধান করা। ঐক্যবদ্ধ সামরিক ব্যবস্থা এবং মৃশ্ম সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালন করিতে দর্বপ্রথমই প্রয়োজন একই প্রকার পরবাই-নীতি একই প্রকাদ পর্রাষ্ট-অমুদর্ণ করা। কিন্তু পরবাট্র-নীতিব কেত্রে E. C. S. C. তথা নীতির অভাবে E. D. E. D. C.-এর দদশুরাইগুলির মধ্যে কোন একা ছিল না। C.-এর উদ্দেশ্যের करन E. D. C.- as फेरफड मालगानाएडव अवान वावाडे দাফলালাভে বাধা पृती छु । हश जिल ১৯६० औष्टे हि. C. S. C.-এব E. P. C. সাধারৰ সভাকে European Political Community (B. P. C.) नात्म जावन এकि मः छात्र गर्यन वहन वहनाव भाषि पर भाषा वह गाहिन . একটি গঠনতক্ষের থদড়া প্রস্তুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভাগা কার্ধকরী করা এঘাবং শন্তব হয় নাই।

ইবরোপীয় বাষ্ট্রবর্গের সংহতি বা একাবকভার প্রয়োজনে উপরি-উক্ত ব্যবস্থাক্তি

প্রাচন করা হইয়াছিল। কিন্দু উল্লেখ করা প্রায়োজন যে, E. C. S. C. ভিন্ন

ইওয়োপীর সংহতির

সমগ্রা

করিতে হইবে যে, NATO-এর দিক্ দিয়া বিচার করিলে একথা উল্লেখ

করিতে হইবে যে, NATO-কে যথায়থভাবে কার্যকরী করিতে

ইইলে দাম্বিক অন্তল্পন্তের সমতা, আণ্রিক মারণাপ্র বিষয়ক জ্ঞাত্রা তথাাদি দদস্তা
মের্কিন করা, স্বল্পনা ও দীর্মকাল ও দীর্মকাল বেরাদী দাম্বিক পরিকল্পনা

রাচনা প্রভৃতি নানাপ্রকার সমস্তার স্মাধান প্রয়োজন। বলা

বাত্না, এই দকল দিক দিয়া পর্ণমাতায় ঐকাব্দ্বতা এঘাবং ক্ষিত্র হয় নাই।

একমাত্র E. C. S. C. বছলাংশে সাফলামপ্তিত হইয়াছে বলা ঘাইতে পারে। কিন্ত এই অর্থ নৈতিক সংস্থার সাফ্রা সামরিক ঐক্যবদ্ধতার দিকে সদস্যরাষ্ট্রবর্গকে স্বভাবতই অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিল। E. D. C. এই F. C. S. C .- 93 ক্রবারভার ইভারই প্রকাশ। অবশ ইহা NATO-এর অঙ্গ স্ফলা হিলাবেই বিবেচিত হইবে স্থির হয়। কিন্তু E. D. C.-এর আদর্শ E. D. C.-র সাফলোর সফল কবিয়া তুলিতে পরবাইনীতির কেত্তে যতদর একতার গ্ৰেষা প্রয়োজন ততদ্ব একতা এয়াবৎ গড়িয়া তোলা মন্তব হয় নাই। European Political Community গঠন করিয়া ভাষার E. D. C. পরিকল্পনা মাধ্যমে হয়ত এই উদ্দেশ্য দক্তন করিয়া ভোলা দম্ভব হইতে পারে। ঐকাবদ্ধতার গুক্রপূর্ণ কিন্তু এবিষয়ে এয়াবৎ খুব বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। পর্ফ্রপ তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, খিণ্ডীয় বিশ্বযুদ্ধের ভন্নাবহতা प्रमाण माक्लामास्ड এবং মুদ্ধোত্তর মুগের ভুরবন্ধা ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে একইভাবে मध्ये ना कड़ेरलंड ভাবিতে সাহায়া করিয়াছে। ইহার পর্ববতী কোন ইওরেশার সংগতি এই क्रम जानशादाद जेका देखरवारम भविनकि क द्या नाहे। বর্দের আরাসর

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউনাইটেড্ কাশন্দ্-এর ৫২ নং ধাবায় আফেলিক নিরপেতার ভক্ত বাইজোট গঠন ইউনাইটেড্ কাশন্দ্-এর গুরুত্ব যে বিশ্বয়ে সন্দেহ নাই। E. D. ('.পর গঠনতম্ব আলোচনা কবিলে উচাই যেন একটি ক্লাক্তির ইউনাইটেড্

ক্তাশন্দ্ বলিয়া মনে হয়। দর্বজ্গেতিক দংহতির দিক দিয়া বিচার কবিলে ইহা দার্থক হওয়া ককদূর কামা দে বিষয়ে দনেহের অবকাশ রহিয়াছে।

আফ্টাড্ (UNCTAD ? United Nations Conference on Trade and Development) ? ১৯৭১ খ্রীরাঙ্গের সাক্রিত মার্লান্তিক চার্টারের উপর ভিত্তি করিয়া 'আফ্টাড্-এর উংশাঃ উপর ভিত্তি করিয়া 'আফ্টাড্-এর উংশাঃ উপর ভিত্তি করিয়া 'আফ্টাড্- অর্থাং বালিজ্ঞা ও সর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্ম আফুলান্তিক সম্মেলন সর্বপ্রথম ১৯৬৪ খ্রীপ্রামের ২০শে মার্চ হৃইতে ১৫ই জুন পর্যন্ত জেনিভা শহরে সর্বপ্রথম অন্তৃত্তিত হয়। আটলান্তিক চার্টারের শর্ভগুলির অন্যান্ম ভিল্প ক্লু-বৃহৎ, বিজ্ঞা-বিজ্ঞিত রাষ্ট্র-নির্নিশেষে এই চার্টার বা সনন্দে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ প্রস্পার প্রস্পারের মধ্যে বাণিজ্ঞাক আদান-প্রদান, কাঁচামালের সর্বরাহ্ এবং অন্যান্ম অর্থ নৈতিক যোগা-যোগের মাধ্যমে মানবজাতির জীবন্যান্ত্র মান উন্নয়ন ও অর্থ নৈতিক ও দামাজিক প্রতিবক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাম্বে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্দ- এর অর্থ নৈতিক ও দামাজিক দংস্থা একটি
আন্তর্জান্তিক বাণিজ্য সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি
আন্তর্জান্তিক বাণিজ্য
সংখ্য
এই কমিটি গঠিও হয়। ঐ বংসরই অক্টোবর-নভেম্বর মাদে
লণ্ডন এবং পর বংগর (১৯৪৭) এপ্রিল মাদে জেনিভা শহরে
এই কমিটির স্বধিবেশন বদে। জেনিভা শহরে এই কমিটি
General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

নামে একটি চ্কি স্বাক্ষর করিতে সমর্থ হয়। তথন সকল দেশের প্রতিনিধিই স্বাস্ত-স্থাতিক বাণিজ্ঞ্যিক স্থাদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি শুর ও বাণিজ্ঞা চ্কির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু GATT ধনী দেশগুলির একটি ক্লাবে ক্রপাত্তিত হুইয়া পুড়ে।

উন্নত ও অনুপ্রত দেশের গণেকর না বানিবাব প্রস্থান ফলে ১৯৬০ থাইাকে ইউনাইটেড ফাশন্স্-এর অর্থ নৈতিক এ সামাজিক সংস্থা ( Economic and Social Council ) এক প্রস্তাবে উল্লেখ করে যে, প্রিবীর স্বাক্ষা অর্থ নৈতিক উল্লেম, আফ্রাভিক ব্যবস্থান্য প্রায়র প্রস্তার এবং ইল্লেম সেপজ্ঞান

উহাতে অংশ গ্রহণের উপর নিজ্বেশীন। ইছা ভিল স্থান্ত লেশ্সমূহ এক উল্লেখ দেশসমূহের মধ্যা কোনপ্রকার পাসকা করা সাক্ষ্যীতিক স্থানি কৈ উল্লেখ নক পেই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রদারণের পকে অনুচিত, এই নীতিও গৃহীত হয়।

উপরি-উক্ত নৃতন নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে একটি ('ommittee on Trade and Development, অর্থাৎ বাবসায় বাণিজা ও

Consider on উন্নয়নের জন্ম একটি কমিটি (ATT-এর অধানে গঠিত হয়।

Trade on উন্নয়নের জন্ম একটি কমিটি (ATT-এর অধানে গঠিত হয়।

এই কমিটির ভ্রাকণানে ১৯৬৪ খ্রীষ্টান্মের ২৩শে মার্চ ইউন্তে ১৫ই
জুন জেনিভা শহরে UNCTAD-এর প্রথম সম্মেলন বসে।

আবর্জ বাণিজা-সংক্রান্থ যাবালীয় সমস্থা যথা, প্রস্তুত দুবা, কাঁচানাল, অঞ্চল

তিসাবে অর্থনৈতিক জোটবন্ধতা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের

UNCTAD I:
১৯৬৪ : কেনিভা

ভিনাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ম আনুর্জাতিক বাণিজ্যের

বিভিন্নাংশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ম আনুর্জাতিক বাণিজ্যের

প্রদারের প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

অতি টাভের প্রথম সম্মেলনে উন্নত্ত এবং উন্নয়নলীল দেশদমূহের আলোচনার
মাধামে আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথ প্রস্তুত তইবে, এই আশা অনেকেই
করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত দেই আশা তাহাদের পূর্ণ হয় নাই। তথাপি এই
সম্মেলনে মোট ৭৭টি উন্নয়নশাল দেশ ঐকাবদ্ধভাবে উন্নত দেশগুলির সহিত ব্যবসায়বালিজা-সম্পর্কে আলোচনার মাধামে স্থযোগ-স্বিধা আদাম
করিতে পল্পত হইমাছে। আন্তর্জাতিক বালিজা কেত্রে কোন
কোন দেশকে most favoured nation বলিয়া বিবেহনা করিয়া
বিশেষ স্থযোগ-স্বিধা দান মুগধর্ম-বিশ্রোধী বলিয়া স্বীকৃত তইমাছে। ইতা ভিন্ন উন্নত

নিশেষ হালাগ-হাবিধা দান মৃগধর্ম-বিবাধী বলিয়া স্বীকৃত হাইয়াছে। ইহা ভিন্ন উন্নত এবং উন্নানশীল দেশগুলির মধাে ব নিজের মোট পরিমানের পাপকা দূর করিবার প্রস্থাবন্ত গৃতীত হাইয়াছে। উন্নত দেশগুলের ক্ষতি না ঘট ইয়া উন্নয়নশীল দেশসমূহের অগ্নানিক উন্নতিক উন্নতিক সংগ্রা কবিবার নাতিও স্বীকৃত হাইয়াছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রস্থান সংগ্রা ফালাকে উন্নত নেশসমূহের বাজারে স্থান পায় সেল্লন্ত বাজার ক্ষান ক্ষানিধা দূর কভিছে হাইবে। সর্বাশার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আন্দ্রিভ্রা করার প্রথম ক্ষান ক্ষানিকার পর প্রস্থান ক্ষানিকার পর প্রস্থান ক্ষানিকার পর প্রস্থান ক্ষানিকার ক্ষানিকার পর প্রস্থান ক্ষানিকার স্থানিকার করার ক্ষানিকার পর প্রস্থান করার ক্ষানিকার পর প্রস্থান করিয়া দিয়াছে। কিন্তু উন্নত দেশগুলির ক্ষাভিন্ন করা প্রথম স্থানিকার দেশসমূহের প্রস্থান করার ক্ষানিকার ক্ষানিকার করার ক্ষানিকার ক্ষানিকার ক্ষানিকার করার ক্ষানিকার ক্ষানিকার ক্ষানিকার ক্ষান্ত করার ক্ষানিকার ক্যানিকার ক্ষানিকার ক্যানিকার ক্ষানিকার ক

বিতীয় আছে টাড (UNCTAD II) অৰ্থাৎ ইউনাইটেড লাশনদ-এর বাণিজা ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্মেলনের বিতীয় অধিবেশন ১লা বিতীর সাধ্যাত ফেব্রুয়ারি হইতে ২০শে ম'র্চ (১৯৬০) পর্যন্ত দিল্লীতে অভুষ্ঠিত হয়। (UNCTADIL) এই मस्पन्तत्व यन उत्क्रण हिन পविवी इट्टेंड महिमा पृत कता। 196F এজন সমগ্র পাধবীকে একটি অবিচ্ছেন্ত দংগঠন হিসাবে বিবেচনা করিয়া ধনশালী দেশসমূহ যাহাতে দরিজ দেশগুলির অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সাহায়ে किटम्बन অগ্রসর হয় সেই চেষ্টা করা এবং দরিত দেশের প্রতি ধনশালী এবং শিল্লোনত দেশসমূহ যে বিকৃষ্ণভাষাপন্ন নহে ভাষা প্রমাণ করা। এজন্য আন্ত-জাভিক ব্যবসায়-বাণিজোর চারিটি সমস্তা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা সমস্তা কবিবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়াছিল: (১) সামগ্রী বিনিময়-मःकास भी जि । भर बिष्टे ममजा, (१) ७३ जानन वालाद दम्म अवः दिन्त गरधा পার্থকোর দমন্তা, (৩) দাহাযা-সহায়তার নীতি কি হইবে দেই দমস্তা এবং (৪) वानिष्कात প্রয়োজনীয় অর্থ সংখ্যানের সমস্তা।

উন্নয়নশীল দেশসমূহ (মোট সংখ্যা ৭৭), দিতীয় আন্নটাড্-এর ফলাফল সম্পর্কে প্রথমে থ্বই উচ্চাশা পোষণ করিয়াছিল। কিন্তু সমবেত দেশসমূহের ধনী দেশসমূহ, সাম্যবাদী দেশসমূহ এবং উল্লয়নশীল দেশসমূহ-এই তিনভাগে क्वांक्ट मण्डर्क বিভক্ত হইয়া যাইবার ফলে এই সম্মেলন প্রথম হইতেই বাধাপ্রাপ উচ্চাশা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন উন্নত দেশগুলি দেই সময়ে ভিন্নেৎনাম युक, शांखेख, म्हांनिश-এর মৃन্য हाम, बिटिएतात हे अरताशीय माधातन वाकारत ( ECM) প্রবেশের চেষ্টা প্রভৃতির কলে এই সম্মেলনে পূর্ণমাজায় মনোনিবেশের পরিস্থিতিতে ছিল না। ইহা ভিন্ন পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গের পরস্পর বিরোধও বিতীয় বিকলতা আছ টাড-এর বিফলতার জন্ম দায়ী ছিল। ফ্রান্স ছিল ইংলডের বিরোধী। ফ্রান্স আফ্রিকার স্বাপেক্ষা অভ্যন্ত দেশসমূহের প্রশ্ন ও সমস্তা উত্থাপন করিয়া উন্নয়নশীল ৭৭টি রাষ্ট্রের সংহতি বিনাশ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এই ৭ ৭টি বাষ্ট্রের সংহতি বিনাশ করা অবস্থ সম্ভব হয় নাই। কাহারো কহোরো মতে আৰ টাড -এব কাৰ্যপূচী যেমন ছিল স্থণীৰ্ঘ তেমনি ছিল সমস্তাসমূল। এজনত ইংব विक्ना चित्राहित। वश्वात, अहे मत्यानम धमी अवः मदिस तम्बत বিক্লভার কারণ ক্ষমতার লভাইয়ে পরিণত চইয়াছিল। উন্নয়নশীল দেশদম্ভ জেড ইউনিয়নের ক্রায় উল্লভ দেশসমূহের উপ্র চাপ দিয়া নানাপ্রকার স্ক্রেণ-

স্ববিধা আদায়ের চেষ্টা করিফাছিল, ইহাও এই সম্মেলনের বিফলতার জন্ত দায়ী ছিল।

ভ্রাণি একথা স্থাকার্য যে, বিভায় আহটাভ (UNCTAD II) দবিদ্র দেশসমূহকে আরও অধিক মাত্রায় সংঘবন্ধ করিয়াছিল। ধনী দেশসমূহ দরিদ্র দেশও সর
এই সংহতির ফলে যে শক্তি দক্ষিত হট্ট্যাছিল তাহা উপেক্ষা করিতে পারে নাই।
এজন্ত আল্জিরিয়া উত্থাপিত দাবীসমূহ (Charter of Demands) ধনী দেশগুলি
সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে পারে নাই এবং কতক পরিবর্তন করিয়া এই দাবী-সম্বলিত
প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ধনী ও দাবদ্র
শাকলোর পরিমাণ
দেশগুলির মধ্যে যে মত-পার্থক্য ছিল তাহা অনেক পরিমাণে
এই সম্মেলনে দ্রীভৃত হইয়াছিল। কমিউনিস্ট্ দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে
নানাপ্রকার বাণিজ্যের স্বযোগ-স্থাবিধার প্রতিশ্রুভিতে নিজেদের দিকে টানিতে
সমর্থ হওয়াতে ১৯৬৪ প্রীষ্টান্ধে প্রথম আন্ধ্রটাত্-এর তুলনায় তাহারা অনেকটা অগ্রসর
ইইয়াছিল।

শাফলোর পরিমাণের দিক দিয়। বিচার করিলে বিতীয় আছ্টাত্ অসমত এবং
উন্নয়নশীল দেশসমূহকে কোন নৃতন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করিতে
উপসংহার
সমর্থ হয় নাই। ফলে পৃথিবী হইতে দারিদ্রোর অবসানের
পরিকল্পনা এই সম্মেলনে এতটুকুও কার্যক্রী হয় নাই।

## অষ্টাদেশ অপ্রায় সাম্রতিক প্রসঙ্গসমূহ

(Current Topics)

দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষ্ম্য নীতি ও উহার আন্তর্জাতিক ফলাফল ( Policy of Apartheid in South Africa : Its International Effects): দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তর'হের ১৯৪৮ গ্রাই'মের দাধারণ নির্বাচনে Afrikaner Nationalist न प्रकृति कि पन क्यालाय आभीन हम । णानिएमल मानान श्रमानमधीत अन नाज करवन। जिनि মাণিলান সরকালের देवसभाग्रन नीजि দক্ষিণ-অংফিকায খেলুঙ্গদের আধিপতা বজায় রাথিবার উদ্দেশ্যে Apartheid অর্থাৎ শেতকায় ও ক্ষেত্রন লোকদের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের নীতি অনুসরণ করেন। রুষ্ণবর্ণ আফ্রিকাবাসিগণকে শিক্ষা-দীক্ষায় অপাংক্তেয় বাথিয়া ভাহাদিগকে দৈহিক শ্রমের কাজ করান হয়। কল-কার্থানায় প্রধানত মজ্ব ও কারিগ্র হিদাবে ভাহারা কাজ করে! ফলে, কার্থানা কুক্তকায়ানৰ প্ৰতি অবিচাৰ অঞ্চেট ভাগদিগুকে বস্বাদ করিতে হয়। শহরাঞ্জ কার্থানা অবস্থিত, কিন্তু শহরের যে-কোন অঞ্লে ব্দবাস করিবার অধিকার কুমুক'ল বাজিবর্গের নাই। কেবলঘাত্র আজিকার আদিবাদী কুমুকায় বাজিবর্গ নতে, ভাবতীয় পাকিস্তানী তথা যে-কোন কুফকায় ব্যক্তিকেই Apartheid 41 শহরের একটি নিদির অঞ্চন, খেডক'ল বাক্তিবর্ণের বাসন্থান পৃথকীকৰণ নীতি হইতে দ্বে পথক স্থান বস্ব দ কবিছে হয়। বসা বালস্যু, কুফাক ও বাজিবর্গের বাসভানের অফারগুলিতে নাগুরিক জীবন্যাপনের স্থযোগ-একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। অত্যন্তর, নোংবা (935° A कुमाराहा र वामकार्य असीएक ভাত জিগকে বাস কবিছে হয়। থেতকাল্দের कुर्गाल हरीति । বাসস্থানের দহিত ক্ষেকায় বাজিবর্গের বাসস্থানের কোন জলনাই भार्य है । कतः 5: ना। त्यस्काय १ कक्षकाय ताकित्रर्शत मरमा कि'नेल्ल व विवाहतम् निष्य । स्वन स्वन सहद एके किर्या (करत (संस्काध-मिशावडे (महे मुकल लड़ाड रमरारम्य परिकाद (मन्गा रहेवांका । (रांकार्युणन আইন পশি করিয়া ক্লফকায় ব্যক্তিবর্গকৈ নিজেদের ন.ম তালিকাভুক্ত করিতে এবং পরিচয়পত্র বহন করিতে বাধা করা হইয়ছে। সভা-সমিতি বা অপরাপর কোনপ্রকার অন্তর্গানে ক্লফকায় ও খেতকায়দের সন্মিলিত করা নিবিদ্ধ করা হইয়ছে। ভুবু ভাহাই নহে, সর্বক্ষেত্রে এবং স্বপ্তকারে ক্লফকায়দের উপর খেত-কায়দের প্রধান বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ক্লফকায়দের ভোটে খেতকায় তিনজন

কুলকাষ্ট্ৰের বিশ্বজ্ঞ নাব নানাপ্রকার স্থান-মূলক কাইট্রের প্রচ. ন

যাইতে পারে।

প্রতিনিধি বানস্থপক সভায় প্রেরণের যে বানস্থা ছিল তাহ'
নাক্চ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ণদন্ধবদেরও প্রতিনিধি
নির্বাচিত হইবারে স্মধিকার নাক্চ করা হইয়াছে (১৯৫৫)।
১৯২৭ আস্টান্সে ডক্টর ভেরউড্ প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করিলে
মালান-প্রবিভিত বর্ণবৈষ্যা নীতি পূর্ণেত্যে চলিতে থাকে।

ক্রমকায় ব্যক্তিগণকে ক্রীভদাস অপেক্ষা অধিক মহাদা দানের কোনও কল্লনা দক্ষিণ-আফ্রিকার খেতুকায়গণ করিতে পারে না।

এইভাবে বর্বধেষমা নীতি ক্রমে অস'ত্যিক নির্যাত্তনে প্রিণত হইতে থাকিলে
১৯৬০ খ্রাষ্টান্দের মার্চ মান্দে সার্পেভাইন নামক স্থানে কুফ্কায়গণ এক প্রতিবাদ সভায়
সমবেত হইলে ভেরউড্ সরক র সেই সভায় নিরল্প জনসাধারণের
ভেরউড্ সরকারের
উপর গুলিবর্ষণের আদেশ দেন। পুলিশের গুলিতে স্থানোক,
অভ্যাচার
শিশু ও বৃদ্ধদহ ৬৭ জন সভাত্তনেই মৃত্যুম্থে প্তিত হয়। এই
ঘটনা আফ্রিকার নৃত্র জালিয়ানওয়ালাব্দের স্ক্র বাথিয়া গিয়াছে, বলা

এদিকে কমন্ওয়েল্থের অক্তর সদপ্রবাই তইয়া দক্ষিণ-আফিকাবাসী ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের উপর অভ্যাচার কমন্ওয়েল্ব-এর অপরাপর রাই এবং উদারনৈতিক বিটিশ জনস্থার বেগর প্রকাল নিকার কারণ তইয়া দিছোয়। ফলে, কমন্ওয়েল্থা এর অপরাপর সদস্যের সতিত ভের্মদ-এর ভাত বিরোধি হার ফটি হয়। এই ফরে ক্লেশ-আছিল। শেষ প্রয়ন্ত দক্ষিণ-আছিলার মুক্তর ইকে কমন্ওয়েল্থা-এর স্করায়ে স্পর্পদ দ্যাল করিছে হয় ১৯৬১)। কিন্ত দক্ষিণ আফিকার ক্লেন্থালা স্বল্পদ দ্যাল করিছে হয় ১৯৬১)। কিন্ত দক্ষিণ আফিকার ক্লেন্থালা ক্লিয়েল্য বিদ্যাল বিরাহনে দের উদ্বেশ্ব প্রস্তান প্রস্তান হইলার স্কর্মাণ দ্যালি বিরাহনে দের উদ্বেশ্ব প্রস্তান প্রধানমন্ত্রী প্রদ আস্টান হইলার স্কর্মাণ দ্যালি দ্যালে।

ই অ ইংক্রে লুংশনসন্ত দক্ষিদ-ক্ষান্তিকার এই ক্ষেত্র জানিক দ্যান্ত্রক বর্ণীবন্তা

উথাপিত হইলে দক্ষিণ-আক্রিকা সরকাবের এই নীজিব 空河等 তাত্র নিন্দা করা হচয়াছে এবং শান্তিমনক ব্যবস্থা হিদাবে লীগ-के वेना के रहेड क्षां नाम क के क অব-তাশন্স হইতে প্রাপ্ত মাতেট অঞ্ল ভাগি কবিতে জানান ধকিব আফিকা হইয়াছে। দকিব-আফ্রিকা সরকার ইউনাইটেড কাশনস-এর गुक्तबगाहेत छी द এই নির্দেশ সমান্ত করিয়া চলিয়াছে। ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি निन्मा दाव দেশ দক্ষিণ-আফ্রিকার মহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। ৰশ্বিপ-থাফিকা এই সকল সমালে চেনা ও নিকাবাদ এবং অর্থ নৈতিক অসহ-महकारका नवन-যোগ সর্বেও দক্ষিণ-অফ্রিকা নিজ নীতি অপ্রতিহতভাবে নীতি অপ্রতিহত চালাইয়া যাইতে দিধা করিতেতে না।

দিশিশ-আফ্রিকার বর্ণ বৈষ্মা নীতি ভারতবাদী তথা ভারত দরকারের স্বভারতই স্বার্থবিরোধী ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের অক্ততম অঙ্গরাজ্য নাটাল সরকারের দ্বিত ১৮৬০ ও ১৯১১ ঐটোকে চ্কিব মাধ্যমে ভারত সরকার ভারত ও দক্ষিণ-দেই দেশে শ্রমিক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদানীস্তন বিটিশ व्यक्तिका वक्ताहे সরকারও এই চ্লি অন্তয়োগন কবিয়াছিলেন, কারণ ভারত তথন বিতিশের অধীন ছিল। নাটাল্দকিল-আ:ফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার পর ক্রমেই ভারতীয়দের প্রতি বৈষমামূলক ব্যবহার করা হইতে কেপটা টুন চন্ত্ৰি পাকে। ১৯২৭ এটানে কেপটাউন চুক্তি (Cape Town Agreement) দ্বারা দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তবার্থীয় সরকার ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি কোনপ্রকার বৈষ্মায়লক ব্যবহার করিবেন না-এই Asiaitic Land প্রতিশতি দান করেন। কিন্তু ইহা কেবল কাগজে-কলমেই Tenure & Indian Representation রহিয়া গেল, বস্তুত ভারতীয়দের প্রতি বৈষ্মামূলক নীতির কোন धाईन প্রকার পরিবর্তন ঘটিশ না। ১৯৪৬ এইামে Asiatic Land Tenure Act e Indian Representation Act হারা ভারতীয়দের কমি ভোগ-দ্থল এবং ভোটাধিকার সম্পর্কে ঘোর বৈষ্মামূলক বাবস্থা অবলয়ন করা হইলে ভারত সরকার ইউনাইটেড্ অশেনস-এর নিকট দক্ষিণ-আফ্রিকার কার্যাদি মান্ত্র-অধিকার (Human Rights) বিরোধী বরিয়া অভিযোগ Ad Hoc Political क्रित्नन । এই वा'भाव नहेबा भीर्घ वामान्याप्य भव हेडेनाहेटिड Committee ভাৰন্য একটি Ad Hoc Political Committee নিয়োগ কৰিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে রিপোর্ট দায়িল করিছে অভারোধ

জানাইল , ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে দেই কমিটির বিপোটের উপর তিত্তি করিয়া দক্ষিণআফ্রিকাকে জাতিগত বৈষম্য-নীতি ত্যাগ করিতে এবং মনেব
কমিটি রিপোর্ট
অধিকার স্বীকার করিয়া চলিতে অন্তরোধ জানাইয়া পাধারন
শক্তা এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাই তাহাদের আভান্তরীন
বাপোরে হন্তগত করা হইতেছে বলিয়া এই প্রস্তাব অস্বীকার করিল।

ইহার পর আফোশার নেশসমূহ দক্ষিণ-আফ্রিকার বিক্লয়ে মানব-অধিকার ভঙ্গের

অভিযোগ পেশ করিলে এবিষয়ে ভদত্তের জন্ত একটি ক্যিশন দক্ষিণ-আফিকার विकाल याकालीय নিযক্ত হইল (১৯৫২) ৷ একটি প্ৰক প্ৰস্তাবে দক্ষিণ-আফিকাকে বেশ্দমহের অভিনোগ মান্ত্ৰ-অবিকার্দম্য যানিয়া চলিতে অন্তরোধ করা হয়। কি ব ভাহাতে কোন ফল হয় না। কমিশনের পর পর ভিনটে রিপোট দক্ষিণ-আফ্রিকাকে মান্ত্ৰ-অধিকার ভক্তের এমন কি, 'ইউনাইটেড ক্যালনস-এর দনলের কয়েকটি শত' লক্ষনের জন্ত দায়ী করা হইল। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে रेडेनारेटडेड सामनम ইউনাইটেড ক্যাশনস দক্ষিণ-আফ্রিকার অধীনে অছি পরিষণ নিবৃক্ত কৰিটি বিপোৰ্ট (Trusteeship Council) যে-সকল স্থান স্থাপন করিয়াছিল দিতে আদেশ করিল। ইহাতেও দক্ষিণ-আফ্রিকাকে কোনভা: দেগুলি ফিরাইয়া প্রভাবিত কর। সম্ভব হইল না। বর্ণবৈষমা নীতি ও পৃথকাকরণ নীতি (Policy of Apartheid) দক্ষিণ-আফ্রিকার আভান্তরীণ ব্যাপার এই সক্ষিণ-আফ্রিকা কর্ত্তক অজ্হাতে দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার ইউনাইটেড কাশনস-এর ইউনাইডেড্ ভাশন্স-এর নিদেশ অবমাননা নির্দেশ অমাত্র করিলেন। অছি পরিষদ যে-দকল স্থান দক্ষিব-আফ্রিকার অভিভাবকথাধীনে স্থাপন কবিয়াছিল সেগুলিও ফিবাইয়া দিতে এদিকে দক্ষিণ-আফ্রিকার খেতাজ শাসকবর্গের নেতা প্রধানমন্ত্রী অস্বীকার করিল।

শান্তিপূর্ণ ও নিরম্ব কুফকায় জনতার উপর শুলিবর্ষণ শাকিন্তানীদেব উপর অংগান্তার ভেরউড্ কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের উপর আমায়্বিক অন্তাচারকে এক শিল্পকলায় (art) পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার অন্তাচারী শাসনের বিক্ষে নিরস্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করিবার জন্সমবেত কৃষ্ণকায়দের উপর ভেরউড্-এর আদেশে গুলি চালনা করা হইরাছিল (১৯৬০)। কৃষ্ণকায় বলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকানালী ভারতীয়গণও বেভাঙ্গ অন্তাচার হইতে রেহাই পুশ্বনাই। ভারতীয়গণও (বর্তমানে ভারতীয় ও প্রকিন্তানী)

मीर्चकात्र भूटर्व मिन-व्यक्तिकांत्र मदकाद्वत आभव्यत स्थारन कर्मवाभरमस्य शिवाहिल ।

াহানের অনেকে এখন দক্ষিন-অফ্রিকার স্থানী বাদিলা। কিন্দ ভেরউড্
নরকার ভারতীয় ও পাকিস্তানের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্পর্কে তিব্রুতা দেখা

ক্ষিণ-আফ্রিকাও
ভারত-পাক দল্পর্কে
তিব্রুতা কমন্ওয়েলথ প্রধানমন্ত্রিসভায় দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণভারত-পাক দল্পর্কে
তিব্রুতা: দক্ষিণআফ্রিকার কমন্ভারত-পাক দল্পর্কে
তিব্রুতা: দক্ষিণআফ্রিকার কমন্ভারতে তিরুতা ক্রেকার বিক্রেকে তিরুতা করার
তিরুক্তে তিরুক্তার ক্রেকার করা হয়। ফরে, দক্ষিণআফ্রিকার কমন্ভরেলথ ভ্যাগ করিয়া গিয়াছে (১৯৬১)।
ভথাপি ক্রুকার্যদের উপর অভ্যাচারী নীতি পরিভাগে করিতে

স্বীকৃত হয় নাই।

বিবেচনার আরও তুইটি উদাহরণ।

দক্ষিণ-আফিকার খেতাক শাসনের অত্যাচারী রূপ ১৯৬০, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ গ্রাষ্ট্রীবে প্রবৃতিত কতকগুলি আইন হইতে সুম্পার্ট হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্নাংশের জনসমাজের সোচ্চার ঘূণা ও প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণপৃথকীকরণ ও শ্রেণী আফিকার খেতাক শাসকগণ কৃষ্ণকাম আফিকারাসী ও ভারতীয়দের পৃথকীকরণ নীতির (Apartheid) কঠোরতের-ভাবে প্রয়োগ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। ১৯৬৫ গ্রাইনের ভারতীয়দের শিক্ষা-সংক্রাম্ভ আইন (Indian Education Bill) এবং পৃথক নির্বাচনাস্থকান্ত আইনের প্রবর্তন (Separate Representation of Votes Amendment Bill) কৃষ্ণকামের পৃথক এবং নিম্নপ্রায়ের মান্তব হিসাবে

কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের প্রতি এই ধণনের পূথকীকরণ ও বৈধমামূলক নীতি অনুসরণ করা সব্বেও দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী জন্তর ভেরউড কে ১৯৬৬ প্রীষ্টাব্যের এই সেপ্টেম্বর জাফেণ্ডাস্ ( Tsafendus ) নামে জনৈক ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে হাত্যা করে। হাত্যার কারণ হিসাবে জানা যায় যে, ডক্টর ভেরউড খেতকায় দক্ষিণ ব্যক্তিদের অপেশা কৃষ্ণকায় দক্ষিণ-আফ্রিকাবাদীর অন্ত অধিক প্রযোগ-ক্রনিধা দিয়াছিলেন, এজন্ত জাফেণ্ডাস্ ডক্টর ভেরউড-এর উপর আলাজ ভারী ভারতি হাত্যা ক্রিক ছিল। ছন্টর ভেরউড-এর ক্রিকার প্রথিবীয় করেই নিন্দিত হাইয়াছে। কিন্তু এই হাত্যাকাগ্রের অন্ত দায়ী বাজিল অপরাধের মুল কারণ অন্তর্ধানন করিলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় শ্বেভাক্ষণ কৃষ্ণকায়েলের কিন্তাবে দেখে ভারা স্থাইই বুঝিতে পারা যায়।

ইউনাইটেড ভাশন্স ১৯৬৭ গ্রীয়ান্তের ১৩ই ডিনেম্বর পুনরার দক্ষিণ-আফ্রিকার दर्ग देवधमा नी जिब निका कविया अकि श्रेष्ठाव भाग करता हैशाउँ वना हम या, पिक्न-आक्रिका अहे दर्ग देवसमा भौडि याहार छ छात्र करत भिष्म यथापिश्ड कविर्ड অনুবোধ জানান হয়। যে সকল বাই দক্ষিণ-আফ্রিকার স্তিত ব্যবদায়-বংপিজ্য বা অপর কোনপ্রকার অর্থনৈতিক আদান-প্রদান তথনও করিতেছিল দেওলির উট্নাইটেড ভাশনদ প্রতিও নিক্ষাস্চক প্রস্তাব পাদ করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্তিক দক্ষিণ-ব্যাহকে (International Bank) আফিকা ঘাহাতে আংক্রিকার বর্ণ বৈধ্যমার কোনপ্রকার আর্থিক বা কারিগরী সাহায্য না পাইতে পারে 20091 দেই ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত অনুরোধ কয়া হয়। ইহা ভিন্ন প্রিবীর সকল বাইকে দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জনসমাজ যাহাতে তাহাদের নাম্য অধিকার लांख करत रमज्ज दाजरेनिडक, वर्गरेनिडिक, निडिक-मर्रथकांत्र भाराया मास्त्र क्रम चरुरद्राध करा रहा। तमा वांहमा, এই मकन धरांद भाम कदिवांद পশ্চাতে আফ্রোনীয় রাষ্ট্রসমূহই ছিল প্রধান উভোক্তা। ইহার তিনদিন পর ('১৬ই ডিনেম্বর, ১৯৬৭) দকিব-আফ্রিকা দক্ষিব-পশ্চিম আফ্রিকার (South-West Africa) উপর যে বে-আইনী অধিকার তথনও আকডাইয়া বহিয়াছিল छेहांत निमा कतिया এक श्रष्ठांव कवा हय। এथान छेल्लथ कवा याहेटड भारत थ्य. আন্তর্জাতিক বিচারালয় দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উপর দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিকার व्यदिश विनया शायना कतियाहित्वन ।

দক্ষিণ-আফ্রিকার খেতাক পরিচালিত সরকার এথনও তাহাদের জ্বারম্গক বর্ণ বৈষম্য নীতি ও পৃথকীকরণ নীতি (Apartheid) পূর্ণ-শেতার শাসন নীর্ফনাল খাত্রী ইবার ছুবালা আধীনতা ও অধিকার থর্ব ক্রিয়া দীর্ঘকাল ভাহাদের উপর

অক্টার-মবিচার করা যে সম্ভব নহে, ইচা বলা বাতলা।

দক্ষিণ-আফ্রিকার বিক্রে নানাপ্রকার প্রস্তাব পাস করিয়াও ইউনাইটেড্ ভাতিলন বৈচ্যানীতি জাশন্স কোন কিছু করিতে সমর্থ চর নাই। ইউনাইটেড্ ও মানব অধিকার অপীকার এর জন্ম ইউনাইটেড্ ভাতন্ত্র জাতিগত বৈব্যা ও মানব-অধিকার-বিরোধী—এজন্ম ইউনাই-বে আবল ক্ল টেড্ ভাতন্ত্র আবলান্তির আবলান্ত্রির মান করেন কিছ

দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র এবিষয়ে ইউনাইটেড অংশন্স-এর ক্ষমতা অধীকার কবিয়াছে এবং আভান্তরীণ বিষয়াদিতে ইউনাইটেড্ গ্লাশন্স্-এর হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নাই বলিয়া নিজ বৈৰ্মামূলক নীতি অপরিবভিত ভারতের সহিত দক্ষিণ-বাণিয়াছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারত ও পাকিস্তানের আফিকার সম্পর্ক নাশ স্বার্থ এই ব্যাপারে সমভাবে ছাত্রত। দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত

এই তুই দেশের কোন কুটনৈতিক সম্পর্ক নাই, ব্যবসায়-বানিজ্ঞাও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ।

मानदर्शानमा (Malaysia): ১৯৬০ औरं। एवत ১०३ (मल्लियत् भधाता बिव পর মালমেশিয়া ফেডাবেশন বা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম শ্রমাছে। এই যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য खिल रहेन मान्य, मिन्नाभुत, माववाक । छेन्द्र-व्यापित वा मावा। এই मक्त অঞ্চল ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্রে মাল্য স্থাধীনতা পুৰ হ' ১৯গন लांड करता निकालत ১৯৫२ बोहास चाग्रज्याभनाधिकात লাভ করে এবং ১৯৬০ থালাজের ০ংশে আগেন্ট স্থানেও ব্রিটশ কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসনে ঘটিয়া শিক্ষপুর পার্বভৌগ রাষ্ট্র-মধাদ ব্যক্ত করে সারবাক ও পাবা (উত্তর-বোণিও) ১৯৫৯ খ্রীপ্রাম্ম স্থায়ন্তশাসন্ধিকার লাভ করে। কিন্তু এই তুই দেশেও পুৰ্বৰাবীনতা লাভের আকাজ্ঞা অপ্রাপ্র এনায় উপনিবেশগুলির কাহ-ই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে ত্রিটশ সরকার এই তুইটি উপনিবেশকেও সাধ্যতীয রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করি: রাজ্য হন। ১৯৬০ গ্রাষ্ট্রের ১৬ই সেপ্টেম্বর হাইতে এই

भागवानिया प्रकृतादिव অস্থাজাসমূহ-মালর, मिकापा, मात्रवाक अ

इहें हि दिस्स नार्यर हो से खात ने वारहें प्रशासाना कि किदार चित्र হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্টিভেই মাল্র, সিক্লাপুর, সারবাক ও मावा- এই क्षकि । अन श्रेषा भानावानिया प्रकृताहै मर्रावन সাধা (তর-বোপিও) 5েই। চলিতে লাগিল। যালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুকু আনে ল বহুমান এই युक्तवाद मठानव डि:छाका दिलन। वयान छित्वम कवा

खारा क्रम रम, এই मुक्क श्रीकेष वावका गठाम जिल्हामन व मरवह छ एक किन । मिक्क প্র এশিয়ার এই দক্ত কুর কুর দেশ খাধান তা লাভ করিলে क्षिडेनिष्ठे, जाक्रमन मायातानी शिस्तर अपक्षम क ब्राप्तिक शृतके खितिमा क्रेटिन हरीत्र का श्रदण व करें ७४ जिएम कर यालग, निकाल्य, भारताक, भाषा अहां ड छैगाव विमाद्य अ धर्म देनिक मेन्द्रशासन क्षत्र क्टिन्द्रक श्राप्त 'हर । अन्द्राः यातीम् सः अधिक भद्र आखि-वालाग्लिकात प्रश्न दक्ष व क्षर क्षर मह बालाय वता मुक्ताय गरानद गुक्ति हैन। हेर' चित्र अयोज नक चेत्रकि साधानर वालारिक म हे पुर सकानर सामान

স্থবিধা ঐকাবদ্ধ অঞ্চল অপেক্ষা অনেক কম, বলা বাছল্য। এদিক দিয়াও যুক্তরাদ্বীয় শাসনব্যবন্ধা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন ছিল।

উপরি-উক্ত কার্বে ১৯৬১ श्रीष्टोत्यत कृत मारम मान्यत्र প্রধানমন্ত্রী টুকু আব্দুল दश्यान विष्टिम मत्रकारतत्र निक्षे প্रकार कतिरमन या, मानग्र, हे क जान न तहशास्त्र मिक्राश्वर, मारवाक, मारा ( উত্তর-বোর্ণিও) এবং ক্রনেই-কে প্ৰন্তাৰ लहेगा अकृषि युक्तवाह भर्तन कवा इट्टल अट्ट अक्नतक माभावामी চীনের সামাজাবাদী বিভার-নীতি হইতে মুক্ত রাথা সহজতর হইবে। ইহা ভিন্ন অর্ধ-নৈতিক উল্লয়নের দিক দিয়াও নানাপ্রকার স্থােগ-স্বিধা বৃদ্ধি পাইবে। বিটিশ সরকারের এবিষয়ে উৎসাহী না হইবার কারণ ছিল না, কারণ নিঙ্গাপুরে গণভোট— मायावां मो जीत्नव बांम रहेए अहे जकरनव निवानका विधान कवा মালয়ের সহিত তাঁচাদের সমস্তা ছিল। ইহার পর ব্রিটিশ সরকার সংশ্লিষ্ট সংবৃত্তির আগ্রহ वाकाश्वनित सनगठ सानियात (हेटी करवन। ১৯৬२ बीटारस्त ৩১শে আগদ্ট দিকাপুরে এক গণভোট গ্রহণ করা হয়। ইহাতে দিকাপুরের অধিবাদীরা মালয়ের সহিত সংঘৃক্তি বিপুল ভোটাধিক্যে সমর্থন করে।

ইহাব পর গত ৮ই কুলাই (১৯৬০) লগুনে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে এক বৈঠক বদে। ইহাতে শ্বির হয় যে, ৩১শে জুলাই (১৯৬০) লগুন বৈঠক (জুলাই, দ,১৯৬০) মালয়, দিক্লাপুর, উত্তর-বোণিও বা দাবা, দারবাক এবং ক্রনেই ক্রয়া মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। কিন্তু ক্রনেই এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে অসম্বতি জানায়। ফলে ক্রনেই বিটিশ-আপ্রিত্ত প্রনেই-র যুক্তরাষ্ট্রে বাজ্য হিসাবেই থাকিবে শ্বির হয়। যাহা হউক, প্রনেবার্গনান ব্যাহার স্থাকরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে এক দলিল খাক্ষরিত হয়।

কিছ ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনস্ সারবাক ও উত্তর-বোর্ণিও বা সাবা রাজ্যের মালমেশিয়া যুক্তরাট্রে যোগদানের ভীত্র বিরোধিভা শুক্ করে। দীর্ঘকাল পূর্ব হুইভে উত্তর-বোর্ণিওর একাংশের উপর ফিলিপাইনস্-এর দাবি ছিল। মালরেশিয়া যুক্তরাট্রে যোগদান করিলে ফিলিপাইনস্-এর দাবি আর ইন্দোনেশিয়া-ফিলিকার্যকরী করা ঘাইবে না, এই কারণেই ফিলিপাইনস্ ইহাতে পাইনস্-এর আপত্তি বিরোধিভা করিয়াছে ও করিভেছে। কিছ ইন্দোনেশিয়া ১৯৬১ খ্রীইভেছ ইউনাইটেছ ক্লাশন্স্-এর অধিবেশনে মালমেশিয়া যুক্তরাট্র গঠনের প্রস্থাবকে স্থাপত আনাইয়াছিল, কিছু ঘে-কোন কারণেই হউক, পরে এই

যুক্তবাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতা ওক করে। ৮ই জুলাই (১৯৬৩) লওনে যে বৈঠক विभिन्ना जिल्ला है स्मारिन निवा । किनिनाहेनम-अव जबक दहेर वना द्य था. সারবাক ও দাবা (উত্তর-বোর্ণিও)-এর জনসাধারণ মালরেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান কবিতে বাজী কিনা ভাহা না জানিয়া এবিষয়ে কোন কিছ করা উচিত হইবে না। আর এরপ প্রতিশ্রুতিও এই দুই দেশকে পূর্বে দেওয়া हरेग्राहिल । यादा रुडेक, रुडे नारेटिंड जाननम-এর প্রতিনিধিগণ সার্বাক ও সাবার জনসাধারণের প্রকৃত ইচ্ছা কি তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া इंडेनाइएड खाननम्-এর তত্তাৰধানে গণ-জানিয়াছেন যে, সাববাক ও সাবার অধিকাংশ লোকের মড ভোট - দারবাক ও হইল মালয়েশিয়া হাইপুঞ্জের সহিত যোগদান করা। ফলে, সাবার জনসংখারণ ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনস-এর বাধা আর টিকিল না। এমতা-कर्डक भानवानिया বস্থায় টুকু আৰুল বহুমান ঘোষণা করিলেন যে, ১৫ই দেপ্টেম্বর यख्यादि यागवान সম্ভতি জ্ঞাপন

३१डे (मार्श्वेश्वर यथा ৰাত্তিৰ পৰ চইতে মালয়ে শিকার জন্ম

(১৯৬৩) यथा वाजिव श्रेव मानदानिया गुरुवारहेव जन्म इटेटव । এই ডারিখটি বাছিয়া লইবার পশ্চাতে যুক্তি হইল এই যে. ১৬ই মেপ্টেম্বর (১৯৬৩) হইতে ব্রিটিশ সরকার সার্বাক ও সাবার সার্বভৌম স্বাধীনতা স্বীকার করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে এই पूर्टि (मन भानासनिया युक्तवार्धेत अकोक्ठ रहेटत, एब्ब्लारे १६२ (मर्ल्टेश्त मधा

शाजित भव रहेरा मानरप्रिमा युक्तवार्धेव शहना रहेन वनिया पावना कता रहेशारह । মালয়েশিয়া যক্তরাই গঠনে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ এবং পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র খুশি হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবেশী বাজা হুইটি—ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনস ইলার বাদ সাধিতেছে। ফিলিপাইনস-এর বিরোধিতা অবশ্য ইন্দো-মালরেশিয়া খুক্তরাই নেশিয়ার বিবোধিতার ক্লায় তওটা তীত্র নহে। ইন্দোনেশিয়া মাৰিন বুকুৱাই, काले निया. निस्नि-गााउ, बावठ, बारेनाां कवा, উराव विकास युक्-श्रवां कक कविवाहिन। अमिरक প্ৰভৃতি কড়ক খীকৃত মাকিন यक्षताहै, जिटिन, चारहेनिया, ভারত, পাইল্যাও, निউदिनगां थ छाञ्चि मान्द्रिनिया युक्ताहेटक चौकांत करिया नरेपाह ।

মান্যেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন বইয়া এক অবান্ধিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। ইলোনেশিয়া ইহার বিরোধিতা করিতে দচ সংকল্প। डेस्मारन निगात এই বাপের লইয়া উভয় পক্ষেই দামরিক প্রস্তৃতি চলিতে বিরোখিতার পশ্চাতে হক্তি থাকে ৷ টুত্ব আলল বহুমান কমিউনিস্ট

চীনের প্রাণ হইতে এবং কমিউনিন্ট্ প্রাধান্ত হইতে মানর ও নিকটবতী অঞ্চলদমূহ রক্ষা করাই মালয়েশিয়া যুক্তরাই গঠনের পশ্চাতে তাঁহার মূল উদ্দেশা। পক্ষান্তরে ইন্দোনেশিয়া প্রচার করিতেছে যে, মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র क्यिडिनिम्हे गुन्दक वाधानारन भगर्थ हहेरव ना. कल, डेखर-व्यानित পर्यस ব্রিটেন কর্ত্তক কমিউনিস্ট প্রাধান্ত বিস্তত হুইলে ইন্দোনোল্যার সমূহ বিপদ মালহেশিয়া রক্ষার ঘটিবে। ইন্দোনেশিয়ার এই যুক্তিতে অবঙ্গ কেহই তেমন বিশাসী সামরিক দারিত গ্রহণ हहेर्ड शांतिराज्या ना। विरामवजादा, बिरिटानद शक हहेर्ड ভানকান ভাওস (Duncan Sandys) ঘোষণা করিয়াছেন যে, বহিরাগত কোন আক্রমণ হইতে মালয়েশিয়া যুক্তবাইকে বকা করিবার উদ্দেশ্যে রিটেন প্রয়োজনীয় সামবিক সাহায্য দান করিবে এবং মাল্যেশিয়াকে রক্ষার দায়িত গ্রহণ করিবে। এমতাবস্থায় মালয়েশিয়া চীনা কমিউনিস্ট্রের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিবে না এই যক্তির উপর নির্ভর করিয়া মালয়েশিয়ার বিরোধিতা করা ইন্দোনেশিয়ার পক্তে ইলোনেশিয়া কর্তৃক যুক্তি কাহাবো নিকট গ্রহণযোগ্য হইতেছে না। ইহা ভিন্ন মালরেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত না হইয়া মালয়, সিঙ্গাপুর, সারবাক ও সাবা পথক পথক অঞ্চল হিসাবে থাকিলে কমিউনিস্ট দেব বিরোখিতা আক্রমণের পক্ষে তাহা আরও স্থবিধান্তনক হইত, বলা বাহলা। স্বতরাং ইন্দো-নেশিয়ার আপত্তির পশ্চাতে প্রকৃত যুক্তি কি তাহা এথনও স্পষ্ট হয় নাই। প্রধান-মন্ত্রী টুকু আব্দুল রহমানের মতে, চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের কালে তিনি গণতান্ত্রিক ভারতের পকে দৃঢ়তা সহকারে সমর্থন জানাইয়াছিলেন, ইহা ইন্দোনেশিয়া তথা চীন-প্ছীদের মন:পৃত হয় নাই। এজ এই ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার বিরোধী। অনেকের মতে ইন্দোনেশীয় সরকার কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন, এজন্ত চীনকে সম্ভুষ্ট রাখা উহার পক्त প্রয়োজন। চীন মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী, স্থতরাং ইন্দোনেশিয়া উহার বিরোধিতা করিতেছে। যাহা হউক, মাল্যেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র যে এক অটিন সমস্তার সম্মুখীন দেবিষয়ে সন্দেহ নাই। তত্পরি মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মোট এক কোটি অধিবাদীর শতকরা ৪০ ভাগ হইন চীনা। এমতাবস্থায় আভাস্তরীণ কেত্রেও মালয়েলিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুকু আক্ল বহুমানের বিস্তর অস্থবিধা টির আফ্র ও অপ্রতির কারণ আছে। অবশ্য তিনি দুঢ়কণ্ঠে ঘোষণা সুহুমানের ঘোষণা করিয়াচেন যে, মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রগতিশীল, সমৃত্ত দেশ হিদাবে আরপ্রতিষ্ঠা করিবে এবং গণতল্পের এক দুর্ভেন্ন ঘাঁটি হিদাবে বিশ্বের ধরবারে নিজ পরিচর দান করিবে। বর্তমানে মালবেশিয়া পরিশ্বিতি স্কটপূর্ণ বলা বাহল্য।

মালরেশিক্সা-ইন্সোনেশিক্সা সংঘর্ষ (Malaysia-Indonesian Conflict) ঃ মালয়েশিয়া যুক্তবাই গঠনের কাল হইতে ইন্সোনেশিক্সা ও ফিলিপাইনস্, বিশেষভাবে ইন্সোনেশিক্সা উহার শক্তভা সাধন করিয়া চলিয়াছে। ইন্সোনেশীয়

প্রেদিভেন্ট ্ভুকর্ণ মাল্যেলিয়াকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা

প্রেলিডেন্ট পুকর্ণর মালরেশিরা ধাংস করিবার প্রতিক্রা করিতে পশ্চাংপদ হন নাই। পক্ষান্তরে টুক্ত আঞ্ল রহমান দৃথ-কঠে ঘোষণা করেন যে, মালয়েশিয়া গণভন্মের হর্তেন্ত ঘাটি হিসাবে ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণের মোকাবিলা করিবে। ১৯৬৪

শীর্ভান্তের ১৭ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট্ স্কর্ণ মাল্যেশিয়ার পন্টিয়ান নামক স্থানে একদল ইন্দোনেশীয় গেরিলা দৈল্ল প্রেরণ করেন। মাল্যেশিয়ার সেনাবাহিনী ইহাদের অনেককেই প্রেরার করিতে সমর্থ হয়: ইহার জন্ধকালের মধ্যেই (৩রা দেল্টেম্বর, ১৯৬৪) ইন্দোনেশীয় প্যারাষ্ট্র বাহিনীয় ৩০ জন দৈল্ড ক্রালালামপুরের কিছু দ্বে অবতরণ করে। এইভাবে ইন্দোনেশিয়া মাল্যেশিয়ার বিক্তের সমগ্র আক্রমণ চালাইতে থাকে। ভয়ু তাহাই নহে, ইন্দোনেশিয়ার সমর্থক চীনা কমিউনিস্ট গণ দিস্পাপুরের মাল্যজাতির লোকদের সহিত হাঙ্গামা ভক্ত করে। পরিস্থিতি ক্রমেই ইশ্ আজ্ব রহমান জটিল আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া টুফ্ আয়্ব রহমান

টুক্ আজ্ল রহমান কর্তৃক ইউনাইটেড্ জাশন্দ্-এর নিকট আবেদন জটিল আকার ধাবণ করিতেছে দেখিয়া টুক্ আস্বার রহমান ইউনাইটেছ কাশন্দ-এর নিকট আবেদন জানান। প্রেসিডেণ্ট স্কর্ণ মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত ধরনের আক্রমণ চালাইতে ধাকিলেও সরাসরি মৃদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহদী হন নাই, তাহার

কারণ এই যে, ব্রিটিশ সরকার মানমেশিয়াকে বহিরাগত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রাতিশ্রতিবদ্ধ ছিলেন। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকারও মালমেশিয়া রক্ষার্থে সরাসরি ইন্দোনেশিয়ার সহিত যুদ্ধে অবতীর্গ হইবার কোন প্রয়োজন অহতব করিতেছিলেন না। তথাপি ব্রিটিশ সরকার চারিখানি যুদ্ধ-জাহাজ ও কতক দৈক্ত দিক্ষাপুরে প্রেরণ

করিতে ধিধা করিলেন না। ইহাতে পরিশ্বিতির এক নৃত্ন পরিবর্তন ঘটিল। মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া সংঘর্ষ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অক্ততম কেন্দ্রন্ধন হইয়া দাঁড়াইল। ব্রিটিশ সর্কারের সেনা-

বাহিনী ও যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণের প্রত্যুক্তর হিদাবে দোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেদিডেওট ক্ষর্কাকে দমর্থন করিতে লাগিল। এদিকে কমিউনিস্ট্ চীনও মালয়েদিয়া-ইন্দো- নেশিয়া সংঘর্ষের মাধ্যমে দেই অঞ্চলে চীনা প্রভাব বিস্তারের হযোগ গ্রহণে সচেট চীন-সোভিয়েতছিল। স্করাং মালবেশিয়া-ইন্লোনেশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া বিটেন-এর ঠাণ্ডা লড়াই চীন-সোভিয়েত-ব্রিটিশ ঠাণ্ডা লড়াই শুক্র হইল। এই প্রেই ১৯৬৪ জ্রীষ্টান্দের মেন্টেম্বর মানে টুক্র আজ্বল রহমানের আবেদনের ভিত্তিতে ইউনাইটেজ্ ফ্রাশন্দ্-এর নিকিউরিটি কাউজিল যথন ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণান্দ্রক কার্যকলাপের নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব পাস করিছে চাহিল তথন রাশিয়া নিকিউরিটি কাউ ভিটো ( Veto ) প্রয়োগ করিয়া উহা বাভিল করিয়া দিল। ক্রিনের নিন্দান্দ্রক এইডাবে দক্ষিণ-পূর্ব এনীয় রাজনৈভিক্ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র প্রস্তাব—ক্রপ ভিটো করিয়া যে ঠাণ্ডা লড়াই শুক্র হইয়াছিল উহা ইউনাইটেজ্ ফ্রাশন্দ্ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল।

প্রেসিডেন্ট্ ক্রব ইউনাইটেড্ স্থাশন্দ্-এর উপর ক্রুত্ব হইলেন, কারব, সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ভিটো' না পাওয়া গেলে ইন্দোনেশিয়ার বিক্ছেই প্রস্তাব পাদ হইত। ইতিমধ্যে মাল্যেশিয়া সিকিউরিটি কাউন্সিলের অক্ততম সদস্ত নির্বাচিত হইল। क्षकर्व हेशात श्राण्यितम् इंडेनाहेटिंड् छानन्त्र हरेटंड अनमत्र क्रिटिन । हेडे-ধ্বংস করিবেন বলিয়। হয়ত মনে মনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কুশিন্স ত্যাগ ব্রিটিশ সরকার মালয়েশিয়াকে বহিবাগত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। স্বৰ্ণ কৰ্তৃক মালম্বেশিয়ার সহিত যুদ্ধে অবতীৰ্ণ হওয়া **डीन कर्छ इ हेट्ना-**দোভিয়েত ইউনিয়নেরও অভিপ্রেত ছিল না। বন্ধত, স্কর্ণর নেশিয়ার সমর্থন ইউনাইটেড ্ ন্যাশন্স হইতে অপসরণ রাশিয়া ভাল চক্ষে দেখে নাই। ইহার ফলে একমাত্র কমিউনিন্ট্ চীন খুলি হইয়াছে, কারণ ইউনাইটেড তাশন্দ-এর আওতা হইতে বাহির হইয়া আদিবার ফলে ইন্দোনেশিয়া চীনের সম-গোত্রীয় হইয়াছে। কমিউনিন্ট্ চীনের প্রভাব দেইহেতু ইন্দোনেশিয়ার বৃদ্ধি পাইবার ক্ষোগ ঘটিয়াছে। এথানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউনাইটেভ ্রাশন্স্ এর চাটার বা সনন্দ অমুদারে (Articles 3-6) কোন দদভবাতের ক্ষকণর ইউনাইটেড ষ্পেচ্ছায় সদক্তপদ ভাগে করিবার কোন বাবস্থা নাই। একমাত্র হুশবন্দ ভাগের ইউনাইটেড স্থাপন্দ-এর চার্টারের বিরোধিভার শান্তিস্কুল অংইনগত ভাৎপৰ্য অথবা যে সদস্যবাষ্ট্রের বিক্ষে কোনপ্রকার শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রাহণ করা হইয়াছে সেই সদস্তবাষ্ট্রকে বহিঙ্কার করিতে বা দাময়িকভাবে সাস্পেও

(suspend) করিতে পারা যায়। লীগ-অব-তাশন্দ্-এব প্রথম ধারার (Art. 1)
দদত্ত-পদভূক্তি ও দদত্তপদ-ভ্যাগের স্থশপ্ত বিধান আছে যে, কোন দদত্তরাষ্ট্র ইচ্ছা
করিলে বই বৎসরের নোটিশ দিয়া দদত্তপদ ভ্যাগ করিতে পারিবে কিন্তু দেরুপ কোন
ধারা বা ব্যবস্থা ইউনাইটেড্ তাশন্দ-এর চার্টারে নাই। তথাপি আন্তর্জাতিক
সংখা হিসাবে ইউনাইটেড্ তাশন্দ-এর অক্ততম ক্রটি বা বর্ষলতা হিসাবেই একথা
ইউনাইটেড্ তাশন্দ- বলা যাইতে পারে যে, কোন দদত্তরাষ্ট্র দদত্তপদ ভ্যাগ করিয়া গেলে
এর চার্টারের ম্বর্গত। উহার বিক্তে কোনপ্রকার শান্তিম্লক ব্যবস্থা গ্রহণের স্থ্যোগ
নাই। আর ইহাও সভ্য যে, খেচ্ছার ইউনাইটেড্ তাশন্দ্-এর সদত্য-পদভূক্ত হইতে
পারা গেলে, খেচ্ছার উহা ভ্যাগ করিবার পদ্যাও উন্মুক্ত থাকা স্মীচীন।

ইউনাইটেভ্ ফাশন্স্ পরিভাগী প্রেসিডেণ্ট্ স্কর্ণ ইউনাইটেড্ আশন্স্-এর প্রতিষ্বিতামূলক অপর একটি 'ইউনাইটেড্ কাশন্দ্' স্থাপন করিবার আক্ষালন স্বৰণ কৰ্ত্ব পাণ্ট। করিতে ক্রটি করেন নাই। এই কারণে কমিউনিস্ট চীন ও इछेनाइएड मानन्म পাকিস্তানের সহিত সহযোগিতার মাধ্যমে আফোশীয় দেশসমূহের পঠনের ভ্রমকি ममर्थननार्ड स्कर् अज्ञिषक मराठे इरेटनन। এই कार्या स्न মানে (১৯৬৫) আল্জেরিয়া বা আলজিয়ার্স-এ যে আফোশীয় রাষ্ট্র প্রভিনিধি সম্বেলন হইবার কথা ছিল ভাহাতে কমিউনিস্ট্ চীন-পাকিস্তান-ইন্লোনেশিয়া আঁতাতের মাধ্যমে এক নৃতন নেতৃত্ব সৃষ্টি কবিবার চেষ্টার অন্ত পাক-চীন-ইলোনেখিত। এই সম্মেলনে বাশিয়ার ও মালয়েশিয়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ ৰ্থাভাত কবিবার জন্ম চীন ও ইন্দোনেশিয়ার চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না। কিন্ত শাফ্রোশীয় সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্বে আল্ফেরিয়ার প্রেসিডেণ্ট্ বেন বেলার বিকক্ষে এক সামরিক অভাগান ঘটায় ভারতদহ বহু আফোনীয় দেশ এই অলিজিয়ার্গ-এ बारकानीय मरवासन, সংখ্যন স্থণিত বাথিবার মত প্রকাশ করে। এচ সংখ্যন যাহাতে जन, ३३७६ হইতে পারে দেজনা স্কর্ণ-চ্-এন-লাই-আমূব প্রম্থ ব্যক্তিবর্গের চেটা শেষ পর্যন্ত বিফলভায় পর্যবদিত হয় ৷ আফোলীয় নেতৃত্ সালেজন প্রিভাক खंदरव এই जिन मानव अवरहती, जादामित वन्दार रा मानवन নাই তাতা-ই প্রমাণ করিয়াছিল। ইতার পর মালয়েশিয়ার স্তিত ইনেলা-নেশিয়ার প্রেসিডেন্ট স্কর্লন মিটাট করিয়া স্টামে আবি ভেমন পাক-চীন-ই:লানেল-অনিজুক ছিলেন না। হকবি প্রনের প্র ইংলানেশিয়া ও রার নৈতিক পরাক্তর भाजरम्बियाव दिवारत्व अवस्थान विषेणात्व ।

नां अन शतिषिष (Laotian Situation): कवानी छेनित्वम हेटमा-চীন বিভীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে জাপান কর্ত্ব অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে कांभान भवाकित हहेरन हेरमा-होरनद असर् क नांचम लाग कविरक वांधा हम। লাওদ এমতাবন্ধায় বাধীন হইয়া যায় (১৯৪৫)। কিন্তু ঔপ-পূৰ্ব-ইভিহাস निर्दिनिक माञ्रामा राउहां ए। रुपेक हेरा क्रांत्मत रेष्हा हिन ना। क्षांभ नां छम भूनर्यन कतिए ष्यांभव हरेल कवांभी रेमल छ नां धरम यद्या अक যুদ্ধের স্ত্রপাত হইল। শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবোধে উত্ত লাওদকে পুনরায় পদানত क्ता महत्र इहेरव ना विरवहना कतिया क्रांक ১৯৪२ औष्ट्रीस्य लां धम-क्षांम वृक्तः লাওদের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। ফ্রান্স লাওদের লাওদের স্বাধীনতা निवाभक्षांव मात्रिष्ध धार्म कविन । किन्न बन्नकारमय माधारे শীকত লাওদ-এর উগ্র জাতীয়তাবাদী দল ফ্রান্সের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছেদ করিতে বঙ্কপরিকর হইয়া উঠিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ফরাদী मदकांत এह मकन बां जीयांवानीत्मत यानकरकहे तम हहेए विश्वांत कवियाहित्नन। খাধীনতা খোষণার পর দেশে ফিরিয়া আদিয়া তাহারা লাওদ-ফ্রান্স সম্পর্ক-ভাবে বিলোপের চেষ্টা ভক করিয়াছিল। পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যস্ত (১৯৫৩) ক্রান্স ও লাওদের মধ্যে আর কোনপ্রকার দম্পর্ক রাথা হইল না। লাওদের নিরাপতার দায়িও ক্রান্স ত্যাগ করিল।

লাওদের নিরণেক্ষ নীতির অনুসরণকারী প্রধানমন্ত্রী দোভানা ফৌমা (Souvanna Phouma) পরিচালিত শাসনবাবস্থার বিকরে নিরপেক নীভিতে কমিউনিন্ট্ পন্থী প্যাথেট লাও দল সংগ্রাম শুরু কবিল। প্যাথেট **দোভানে**। কৌষা লাও দলের নেতৃত্ব ভক করিলেন প্রিন্স দোকানোভং ( Prince সরকার ও পূর্ব-রাষ্ট্র-Souphanouvong)৷ দোভানা ফোমা দরকার পশ্চিমী-জোট প্রভাবিত भागदणहें ना स बन वाहुंबर्रात क्षञावाधीन এই অভিযোগে পাথেট नाउ मन मिट শাসনবাবস্থার অবসান ঘটাইয়া সাম্যবাদী সরকার গঠনে প্রয়ামী হথল। ফলে, পাওস মার্কিন যুক্তবাই এবং দোভিয়েত বাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের আদর্গত ঘদের একটি কেন্ত্রহলে পরিণত হইল। সোভানা किन्द्रशी स वर्ष-वर्षे-क्लोमा मार्किन युक्तदाहे, काष्म श्रेष्ट्रि एम् १डेएड मर्दश्रकाद (क्र1) देव वस्त्रत भाश्या नाड करिएड नाशित्नन। भकाखद भाषि ना । मन বালিয়া, চীন, উত্তর-ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশের সাহায্য-সহায়তা পাইতে থাকিল।

এদিকে ১৯৪৯ এটাজে ইন্দো-চীনে হো-চি-মিন-এর নেক্তবে সামাবাদী প্রভাবিত দলের জ্বান্সের বিজ্যের দাফলা পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গ তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিরায় ক্রমেই সামা-SEATO বাদী প্রভাব বিভাব লাভ করিলে মার্কিন বুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলকে সামাবাদী প্রভাব ও স্স্তাব্য আক্রমণ হইতে মুক্ত রাথিবার উদ্দেশ্তে SEATO নামক আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠন করে। এইভাবে ক্রমেই পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধি পাইলে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনিতা শহরে এক আর্ড্রাতিক সম্মেলনে লাওস জেনিভা সম্মেলনের হইতে সকল বৈদেশিক দৈল অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। **নি**ছাত্ত এই সংখাননে লাওদের পরিশ্বিতির উন্নয়নকল্পে এবং জেনিভা সিষাম্ভ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্তে ভারতের সভাপতিতে একটি কমিশন গঠন করা रहेन। अरे क्यिनात्र निर्मनकत्र क्यांनी मनावाहिनी नाउन छान कविन। भारबंह লাও এর সেনাবাহিনী ফোং স্থালি (Phong Saly) ও দাম ভারতের সভাপতিতে মুরা (Sam Neua) নামক খানে অপদারিত হইল। কিন্তু লাওদ কমিশন ইহাতেও লাওদ সমস্থার সমাধান করা সম্ভব হইল না। পরবর্তী তিন বংসর ধরিয়া নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে লাওসের প্রধানমন্ত্রী <u>পোভানা</u> ফোমা ও প্যাথেট লাও বাহিনীর নেতা প্রিম্ লাওদ কমিশবের बिर्मिट्ग खरहात **डे**बडि এই पृष्टे निषाय मध्या अक ठुक्तित करन भारति ना अ नन्दक बांकरेन िक एन दिशारि चौकांत कवित्रा मध्या हन्। हैश जिन्न अहे परनंत जुहेस्सन প্রতিনিধিকেও গোভানা ফৌমার সরকারে গ্রহণ করা হয়। मामानामी भारशह লাও দলের আইনত এইছাবে পাথেট नां विद्धारी मन रहेर बाहेन बीक उ শীকৃতি লাভ

ইহার পরও এই তুই মলের অর্থাৎ সোভানা ফোমার নিরপেক্ষ দল ও সাম্যবাদী
প্যাথেট লাও দলের মধ্যে বিরোধিতা চলিতে থাকে। এমতালাওদ কমিশন হইতে
ভারতের অপদরণ
কর্মায় কোন কিছু করা অসম্ভব বিবেচনার ভারত জেনিভা
সংখ্যেলন কর্ম্মক যে কমিশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল উহা
হইতে সরিয়া আনে (১১৫৮)।

রাজনৈতিক দলের মর্যাদা লাভ করে।

পরবংসর (১৯১৯) বন্ আউম (Boun Oum)-এর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইলে প্যাথেট লাও দল ও উহার সমর্থক অপরাপর দলের নেত্রনাকে

আটক করা হয়। ফলে লাওদে জাবার অন্তর্ম শুরু হয়। এইভাবে পরিম্বিতি পুনরায় জটিনতাপূর্ণ ইইয়া দাড়াইলে ইউনাইটেড আশনস্-দকিশগছীর ক্ষতা লাভ এর তদানীত্র দেকেটারী হামারশিল্ড লাওসে আসিয়া গৃহযুদ্ধ হইতে উভয়পককে নিব্নস্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। শান্তি স্থাপনে কিন্ত উহাতে অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না। এইভাবে হা মাৰশিলেৰ ৰাৰ্থতা व्याद कि कुकान हिन्दाद भव ১৯৬२ औहास्मद क्र मारम भारति লাও দলের নেতা প্রিন্স দোকানোভং নিরপেক দলের নেতা প্রিন্স দোভানা কৌমা ও मिलनपद्दी निष्ठा शिष्ट वन वाउँव (Boun Oum)-এর মধ্যে আলোচনার ফলে এই তিনটি দলের এক যুগা সরকার গঠিত হইল। সোভানা ক মিউনিষ্ট इटेलन अधानमधी। टेटांव अज्ञकालव (को ग्रा দক্ষিণপথ্নী ও নিরপেক দলের মধ্যে সহযোগিতা ( জুলাই, ১৯৬২ ) জেনিভা শহরে মোট ১৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-वर्रात प्राप्ता अक मत्यानत्वत व्यक्षांत रहा। जावज এই मत्यानत्व मन्छ हिन। এই मकन दाष्ट्र-श्राडिनिधिवर्रात यासा चानाभ-चारनाव करन ३०७२ জেৰিভা সম্বেলন-बोहात्मव २०८न जूनाई এই সকन वार्डिव गावां की व अधीत >वि बाट्डेब देवर्डक লাভদকে এক নিরপেক ( neutral ) রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা (क्नारे, ३३७१) হয়। কিন্তু ইহাতেও লাওনের সমস্থার সমাধান হইল না। ক্ষিউনিস্ট পৃস্থিগণ উত্তর-ভিয়েৎনাম হইতে দামরিক দাজ-দর্ঞাম ও দামরিক লাওস নিরপেক রাষ্ট্র कर्यहादीद माहाया नहेशा Planes de Jarres व्यर्शर नाज्यम्ब বলিয়া ঘোষিত প্রবেশপথের এবং উত্তর-ভিয়েৎনামের মণাবতী সমতনভূমি অধিকার করিয়া লইয়াছে।

নিরপেক দলের নেতা দোভানা ফোমা এবং প্যাথেট লাও দলের নেতা প্রিন্দ্র্ কমিউনিই দলের প্রতিব্যক্তি লাওদ সম্বতা সমাধানের বার্থ চেরা ব্যাধানের কার্য চেরা ব্যাধানের বার্থ চেরা

কিউবা সহটে (The Cuban Crisis): উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৮০৯-১৮২৫) স্পোন ল্যাটিন আমেরিকাম উপনিবেশসমূহ একে একে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ক্যাবিবিয়ান দাগেরে অবস্থিত কিউবা বীপটিও ঐ সময়ে

স্পোন্ধ স্থানভাপাৰ ছিল করে। কিন্তু স্পোন্ধ সাধিপত্যের ভবে মাকিন युक्तरारहेत वाक्रोमिक धालाव किछेनाय विक्रा Did-Season ১৯৩৪ बोहाय পर्यस्य मार्किस मुक्तराहै कि देवांत देशव दाज-নৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ কমত। ভোগ করে। কিন্তু মার্কিন প্রেনিডেন্ট্ কজডেন্ট-এব আমাৰ Good Neighbour Policy চালু হইলে লাটিন আমেবিকার উপর মাকিন প্রভাবে ও প্রাধান্ত হুগে পাইহা প্রশার মিত্রানীতি অফুস্ত হইতে পাকে। বিভীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ জীরাবে Rio-Pact Rio Pact or The Inter-American Treaty of e far at Reciprocal Assistance चाक्षि इश । हेश बादा न्याहिन শামেরিকা অঞ্চলির মাঞ্চলিক নিবাপ্তার ব্যবদা করা হয়। স্বাক্রকারী দেশগুলির একটিং বিকল্পে আক্রমণ হইলে দকলের বিকল্পে আক্রমণ করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সেইভাবে দামবিক দাহায্য দেওয়া হইবে দ্বির হয়। কিউবা এই চ্কির অক্তম স্বাক্ষরকারী দেশ ছিল। পর বংসর (১৯৪৮) Charter of the Organisation of American States (O. A. S.) Rio-Pact-43 শর্তাদি কার্যকরী করিবার অস্ত রচিত হয়। এইভাবে ল্যাটিন আমেরিকার অপরাপর দেশের স্থায় কিউবাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পরস্পর নিরাপক্তা ব্যাপারে नःवृक्त हव ।

ৰিভীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে ব্যাপক অর্থ নৈতিক অব্যবদ্ধা দেখা দিয়াছিল তাহাতে লাটিন আমেবিকার কোন কোন অংশে সাম্যবাদী প্রভাব বিস্তার লাভের স্থাগে বটে। ১৯৫৯ এটানে কিউবায় ফিডেল ক্যান্ট্রো (Fidel Castro)-এর ধিছের ক্রাক্টোর নেভূবে এক আভ্যম্বরীণ বিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লবের ফলে ব্যাভিষ্টা পরিচানিত দরকারের পতন ঘটে এবং ফিডেল ক্যাস্ট্রো রাশিয়ার নেডং বিসব শাসন গ্রে গ্রহণ করেন। ক্যান্ট্রোর স্বাধীন পররাষ্ট্র-নীতি এবং সোভিয়েত রাশিয়ার স্হিত মিত্রতা নীতি মার্কিন যুক্তরাট্রের অভাবতই মন:পূত ক্যান্টো সরক 'রের इरेन ना। यार्किन महायं जा नरेया कि छेवा इरेट कारिया-विश्वरवय विक्रफ का हियान ফলে যে দক্ল ক্যান্ট্রো-বিবোধীরা দেশভাগে করিয়াছিল তাহারা ১৯৬১ औशेटम कि डेवा चाक्रमन करता किन्न कारदेशव ८५छोत्र O. A. S. इक्टूड কিউবার বহিসার এই আক্রমণ বার্থ হয়। মার্কিন গুরুরাষ্ট্রের প্রস্তাবক্রমে পুটা ( Punta ) নামক স্থানে Rio-Paci-এর স্বস্থরাষ্ট্রপের এক সম্মেশনে কি ট্রাকে

Rio-Pact 341 Organisation of American States-O. A. S. Rece সদক্তপদ্যুত কর' হয়। এখতাবন্ধায় কৃত্র দেশ কিউবা নিজ নিরাপ**তা** সম্পক্ষে অভাবতট্ বিচলিত হট্যা পড়ে। ক্যুপেলা স্বকার সোভিয়েত বাশিয়ার भ हाया श्रार्थनः क्रित क्ष्ण्ड याकिन मुख्याहे उथा Rio-l'act-এর বাই-वर्धात मञ्चावा जाक्रम इहेर्ड कि छेनात निवालका विधासन কি দীবার রূপ সাহায প্রার্থনা—রণ দামরিক জন্ত কি উবার অন্ত্রণন্ত প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে সংস্ক ( १ ह লাহায়া मिल्लेसर, ১৯৬२) याकिन প्रामित्क है क्ला हि एक দৈলের এক বাহিনীকে প্রস্তুত থাকিবার আদেশ দিলেন। কশ প্রধানমন্ত্রী क्रम्ड मार्किन वकदारहेद अहं धरानद कि देवा-विद्धार्था প্ৰেদিডেউ কেনেডির ঘোষণা – ক্রন্ডের সামরিক সাজসজ্জার ভীত্র নিন্দা করিলেন এবং কশ দেনা-পাণ্টা ঘোৰণা বাহিনীও কিউবার নিরাপতার অন্ত প্রস্তুত থাকিবে বলিয়া ষোষণা করিলেন।

এদিকে ক্যান্ট্রো ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পোভিয়েত সরকার কিউবা উপকৃলে মৎস্ত ধরিবার একটি ঘাঁটি নির্মাণ করিবেন। কিন্ধু অক্টোবর মাসের ২২ তারিখের এক বেতার ভারণে প্রেদিডেন্ট কেনেডি ঘোষণা কিউবার কেপণাত্তের ক্রিলেন যে, মংশ্র ধরিবার ঘাঁটির নাম করিয়া দোভিয়েত चाहि निर्भाग সুবুকার কতকগুলি কেপণান্তের ঘাটি (Missiles bases) নিষাৰ ক্রিয়াছেন। এইস্কল ঘাঁটি হইতে কেপ্ৰান্ত মার্কিন যুক্তরাট্ট তথা সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তা ব্যাহত করিবে। ইহা ভিন্ন বিমানবহর পঠনের কিউবার বাশিয়া প্রেরিত জেট বিমানের বিভিন্ন অংশ জুড়িয়া বাৰস্থা (assemble) কিউবার বিমানবহর শক্তিশালী করিয়া তুলিবার কাজৰ শুকু হয়। এমতাবস্থার প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘোষণা করিলেন যে, কিউবা অভিমুখে প্রেরিত যাবতীয় সামবিক সাজ-সর্ঞাম প্রিমধ্যে বাধানানের ব্যবস্থা তিনি কবিবেন। কিউবায় কণ সামবিক প্রস্তুতির উপর প্রেসিডেন্ট্ কেনেডিয় ক্ডা নজর রাখিবার বাবস্থাও ইতিমধ্যে করা হইয়াছিল। ২২শে অক্টোৰৱেব ইহা ভিন্ন, কিউবা হইতে কোন ক্ষেপ্ণায় নিকেপ করা হইলে (चायना মাকিন যুক্তরাষ্ট্র শেজন্য দোভিয়েত সরকারকে দায়ী করিবে এবং দোভিয়েত রাশিয়ার উপর প্লৌ আক্রমণ করিতে বিধা করিবে না এই কথা মার্কিন প্রেদি:ডণ্ট্

<sup>\*</sup>Hartmann: The Relations of Nations, p. 3:8.

ঘোষণা কৰেন। ইহা ভিন্ন যে-কোন পৰিশ্বিভিত্ব প্ৰয়োজনীয় দামবিক প্ৰস্তৃতি, Rio-I'act বাইদমূহের দহিত এবিদরে আলোচনা, ইউনাইটেড তাশন্দ-এর সনন্দ অন্ধাবে এই বিষয়ে সিকিউরিট কাউদিনে উত্থাপন করা এবং কিউবা হইতে স্ব্-বোষণার ম্বার্থ প্রকার আক্রম-শস্ত্রক অন্ধ্রশন্ত অপ্রশন্ত অপ্রশন্ত অপ্রশন্ত অপ্রশন্ত অপ্রশন্ত অপ্রশন্ত করিলেন। স্ব্রেশ্বে, প্রেসিডেন্ট কেনেডি প্রধানমন্ত্রী কুল্ডতের নিকট কিউবা হইতে আক্রমণান্ত্রক অন্তর্গত্ত অপসারণ এবং পৃথিবীকে আসম্ব মুদ্ধের সন্থানা হেতি হক্ষা করিবার অন্ধর্গত জানাইলেন।

পরিশ্বিতি এরপ হইয়া দাঁড়াইলে দেভিয়েত সরকার কশ দেনাবাহিনীকে প্রশ্বত থাকিবার আদেশ দিলেন এবং সামরিক কর্মচারীদের ছুট নাক্চ করিয়া দিয়া সকলকে প্রস্তুত হইতে জানাইলেন। বিদায়ী সামরিক কর্মচারিবর্গকেও সামরিকভাবে অবসর গ্রহণ করিতে দেওয়া হইল না। এইতাবে পরিশ্বিতি হুদ্ধের দিকেই ধাবিত হইতে লাগিল। প্রেসিডেন্ট কেনেভি সোভিয়েত রাশিয়া কর্মক কিউবায় প্রেরিত সামরিক সাজ-সরকাম পথিমধ্যে আটক করিবার আদেশ মার্কিন সমর বাহিনীকে দিলেন (২৪শে অক্টোবর) এবং পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্রকে এই আদেশের কথা জানাইলেন।

এদিকে কিউবা, সোভিয়েত বাশিয়া ও মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র—এই তিন পক্ষই ইউ-নাইটেড্ ভাশন্প-এর নিকট বিষয়টি উঅ'পেন করিল। কিন্তু रेडेनारेटडेड् सामनम्-व ২৪শে অক্টোবরের বোষণা অস্থায়ী মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ, নৌবহরের কি ট্ৰা সন্ধট ট্ৰথাপন শহায়ক বিমান-বাহিনী প্রভৃতি দোভিয়েত শরকার কর্তৃক প্রেরিত সামরিক সাজ-সরঞ্জাম পথিমধ্যে আটক করিবার কাজে অগ্রসর হইল। ইউনাইটেড **স্থাশন্স্ ও জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রর্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে** যুদ্ধাত্মক পরিস্থিতি দুর করিবার উদ্দেশ্তে সর্বপ্রকার চেষ্টা শুকু इंडेनाइएडड् छानन्त् করিল। ইউনাইটেড্ তাশন্স্-এর সেক্টোরি-জেনারেল ও জোট-নিরণেক উ-পাণ্ট ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেদিডেণ্ট কেনেডি ও ভূতপূর্ব কশ ब्राष्ट्रेवरर्गन (छ्ड्रा প্রধানমন্ত্র ক্রত্বে এই যুদ্ধাত্মক কার্যকলাপ হইতে নিবস্ত হইবার জন্ম मनिर्देश व्यष्टरदाध स्नानाहेरनन। २०८न व्यक्तिरेत माकिन नोवाहिनी अकि मालियाल टेलनवाही माहाम अवर २६८म छ-भारिक मनिर्वस অসুরোধ অক্টোবর বাশিয়া কর্তৃক কিউবায় প্রেরিড কভক দামগ্রীবাহী লেবাননের একটি জাহাল আটক করিয়া এই তৃইয়ের কোনটিতেই আক্রমণ গ্রক

কোন যুদ্ধ-সর্ব্বাম না পাইয়া তুইটি জাহাজই ছাড়িয়া দিল। এইতাবে পরিশ্বিতি যথন অভান্ত জটিল এবং যে-কোন অজুহাত যুদ্ধ স্তীর পকে অফুকুল দেই সময়ে সেকেটারি-জেনারেল উ-থাটের অমুরোধক্রমে ক্রণ্ড লোভিয়েত পরিতিতির অবমতি জাহাজ মাত্রকেই মার্কিন জাহাজ যে সকল অঞ্লে প্রহরারত भिक्त अक्षत हहेरिक पृद्ध था किवाद आहम मिल्ला । मिल्ला प्रक्र ( २ ° दन आहे ने वर्ष ) তিনি প্রেমিডেট কেনেডিকে জানাইলেন যে, সোভিয়েত সরকার কিউবা হইতে আক্রমণাত্মক সামবিক সাজ-সরজাম সরাইয়া লইবেন, ক্ৰন্তের প্ৰস্তাৰ কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও তুরেল হইতে অনুরূপ দাল-সর্ঞাম উঠाইয়া नहें एक हेट्र वार छे छत्र शक् श्राह है माझ-मत्रकाम अनुभावन कृतिस्त्र কিনা তাহা পিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রতিনিধিগণ পরিদর্শন করিয়া শ্বির করিবেন। প্রত্যান্তরে প্রেদিডেণ্ট কেনেভি কিউবার নৌ-অবরোধ উঠাইয়া লইবেন বলিয়া षांनाहेरजन এवः तानियारक किछेवा हहेरछ क्लांगाखव घाँ छिखनि छेताहेया नहेरछ इहेंद्र मार्वि कविदान। २५: च च छोत्र क्रुक्त कि छैता हहेए মার্কিন পাণ্টা প্রস্তাব क्मिनारखंद घाँ वि चनमादरनंद चारम् मिल्नन अवर अमिरछन्हे কুকত কর্ত্ত মার্কিন কেনেডিকে তাহা জানাইয়া দিলেন। কেপণাত্ত অপদাবৰ করা প্রেসিডেটের শর্ত গ্রহণ হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্ত কিউবা হইতে রাশিয়া অভিমুখী জাহাল মাকিন নৌবহর কর্তৃক পরিদর্শন করিবার শর্তেও তিনি রাজী হইলেন। জ্রন্ড নিম প্রতিশ্রতি মত কিউবা হইতে কেপণাল্লের উভয়পক কর্ত্তক নিজ ৰিজ প্ৰতিক্ৰতি পালৰ ঘুঁটি উঠাইয়া লইলেন। ২০শে নভেম্ব (১৯৬২) মার্কিন शुक्त वांडे कि कि वांद की- व्यवदाध के वांडे वां नहेन।

এইভাবে ১৯৬২ প্রীষ্টাব্দের শেষদিকে পৃথিবী এক আদম আণবিক মৃক্রে হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এই ব্যাপারে ক্রুক্তের সংযম এবং পৃথিবীর শাস্তি ও প্রান্ত রাথিবার আন্তরিক ইচ্ছার ফলেই প্রান্ত রে বিশ্বিত সোভিয়েত প্রধান সংঘর্ষ ঘটে নাই। সোভিয়েত প্রধান মন্ত্রী ক্রুক্তভ্ যে সহাবস্থান (co-existence) নীতির পক্ষপাতী, এই ঘটনার পর আর কাহারও মনে দে বিবয়ে সন্দেহ থাকে নাই। কিউবা সক্ষট হইতে যে আণবিক যুদ্ধ তক হইতে পারিত তাহা রোধ করিয়া ক্রুক্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অক্সতম মানবহিতিয়ী, দ্রদ্ধিকার ক্রেয়া ক্রুক্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অক্সতম মানবহিতিয়ী, দ্রদ্ধিকার ক্রেয়া ক্রুক্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অক্সতম মানবহিতিয়ী, দ্রদ্ধিতার ভূরমী প্রশংসা করিয়াছেন। এই

ঘটনার পর হইতে কুশ-মার্কিন প্রশের সম্পর্ক ক্রমেই দৌহাদামূলক হইয়া রশ-মাজিন দৌহার্দা: উঠিতেছে। এই দৌহার্দ্যের প্রমাণ আগস্ট মানে (১৯৬৩) মকো চুক্তি আণবিক বিক্ষোরণ নিষিশ্বকরণের ভত্ত শাক্ষরিত ময়ে। চক্তিতেই শাওরা যার।

किউবা সকটের এইরূপ স্যাধানে পৃথিবীর স্বত্তই সম্ভোষ দেখা গিয়াছিল। কেবলমাত্র সামাবাদী দেশ আলবানিয়া ও চীন ক্রশ্চভের কিউবা চীন ও আলবানিয়া হইতে কেপ্ণান্তের ঘাঁটি অপ্সারণে অতান্ত কট হইয়াছিল। বৰ্ত্তৰ কুণ্ডেৰ মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ে বালিয়া অঘণা ভীত এই কণা বলিতে গিয়া निनाराष মাও-দে জ মার্কিন শক্তিকে Paper Tiger অর্থাৎ 'কাগজের ভৈয়ারী বাধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ক্রণ্ড ভ উহার জবাবে বলিয়াছিলেন যে, এই কাগদের বাবের 'আণবিক দম্ব' (Atomic teeth) কিউবা সম্বটতাণে আছে। এইভাবে বাদামুবাদ এবং চীন ও বাশিয়ার আদর্শগত রাশিরার অবদান ঘন্তের ফলে সেই সময় চীন ও বাশিয়ার পরস্পর সম্পর্ক অভান্ত ভিজ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, কিউবা দক্তিত্রাবে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদান সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃতি পাইরাছে।

ভারত চীন সংঘৰ্ষ (Indo Chinese Conflict): ১৯৫৪ এটাবের জুন মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই-এর ভারত দকর কালে 'হিন্দি-চিনী ভাই ভাই' রবে যথন ভারতের আকাশ-বাডাস মুথরিত হইতেছিল চীন-ভারত সৌহার্দা---তথন চীনদেশ ভারত আক্রমণ করিতে পারে একথা ভারতবাদী 'हिमि-िंहनी डाइ डाइ' चरপ्रक कहाना कदिक ना। किन्नु हेरात এक वरमद भव ( ১৯৫৫ ) ( 3966 ) হইতেই চীন দেশ ভারতের উত্তর-সামাস্তে মোট পঞ্চাশ হাজার চীন কর্তৃক ভারতীয় বৰ্গমাইল দাবি কবিয়া ক্ৰমে ভাৰতীয় এলাকায় শীমান্ত খাটি °এলাকার রাস্তা, স্থাপন কৰিতে শুকু করে। এই স্কল এলাকার রাস্তা নির্মাণ, বিমান অবভরণক্ষেত্র বিমান অবভরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রস্তুতি কাজও চীন শুরু করে। ७ एं कि मिशान

চীনে প্রচারিত মানচিত্রে ভারতীয় এলাকার এক বিরাট অঞ্চল চীনের অন্তর্ভ ক বলিয়া দেখান হইতে লাগিল। ভারত সরকার এবিবয়ে চীন সরকারের দৃষ্টি অংকর্ষণ করিলে সে সম্পর্কে চীন সরকার নানপ্রেকার অজ্গাত দেখাইয়া মূল প্রান্ন এড়াইয়া চলিলেন।

চীনের মানভিত্রে ভারতীর এলাকার এক विमान यक्त शहन जाम विविद्या श्रमनंत्र

ক্ষমে চীন ভারতীর লাদাক এনাকার মোট ১২০০০ বর্গমাইল অধিকার করিয়া
বিলল (১৯৫৯)। শান্তিকামী ও অহিংস-নীতিতে বিখাপী
ভারত সরকার 'পঞ্চশীল' আদর্শে যুগ্ম স্বাক্ষ্যকারী মিত্র দেশ চীন
কর্তৃক এরূপ ব্যবহার প্রত্যোশা করেন নাই। ইহা নিছক
সীমান্ত-ছন্দ্র এবং আলাণ-আলোচনার মাধ্যমে উহা মিটাইয়া
লওয়া সম্ভব হইবে এই বিখাপই ভারত সরকার এবং ভারতবাসীর চিল।

ভাবত যে সীমান্ত-শ্বকে তেমন গুরুত্ব দের নাই তাহা চীন-ভারতের মধ্যবর্তী 
সামান্ত রক্ষা সীমারেথার প্রতিরক্ষা সম্পর্কে ভারতের উদাদীনতা হইতেই 
ভারতের উদাদীনতা বৃক্ষিতে পারা যায়। যাহা হউক সীমান্তবিরোধ মিটাইবার 
উদ্দেশ্যে ভারত ও চীনের মধ্যে যথন প্রালাপ চলিতে থাকে দেই সময়ে ১৯৬২ 
প্রীষ্টাব্যের ২০শে শক্টোবর চীন ভারতের উত্তর সীমান্তে নেফা ( NEFA = North 
Eastern Frontier Agency ) শক্ষল এবং লাদাকে এক স্থপরিকল্পিত সামরিক 
শোক্ষমণ চালায়। চীন কর্তৃক এরপ যুদ্ধাক্রমণের জন্ম ভারত তথা ভারতীয় সীমান্তবর্তী

চীৰ কৰ্তৃক নেফা ও লাদাক অঞ্চল আক্ৰমণ (২•শে অক্টোবর,১৯৬২) সেনাবাহিনী যোটেই প্রস্তুত ছিল না। তথাপি ভারতীয় সেনা-বাহিনী এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিরা অবশেষে অসংখ্য চীনা সৈক্ত ও পর্যাপ্ত সামরিক অন্তশন্ত এই তুইয়ের বিরুদ্ধে অপ্রস্তুত অবস্থায় বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে

পারিল না। প্রায় এক সপ্তাহ কালের মধোই নেফা অঞ্চলে ভারত ঢোলা, লংজু, কিবিটু,
সাংধার, বুম্লা, তাওয়াং প্রভৃতি চীনাবাহিনীর নিকট হারাইল।
নেকাও লাদাক
অঞ্চলে চিপচাপ, দামচক, জারালা প্রভৃতি হারাইল।
ক্ষণনে চীনা
ইহার পর পুনরায় এক আক্রমণ দ্বারা ওয়ালং, বোমভিলা প্রভৃতি

ক্ষেপ্ত চীনা দৈক্ষের অগ্রগতি
অঞ্চল চীনা 2

অঞ্চল চীনা দৈশ্য অধিকার করিয়া লইল। এইভাবে ক্রমেই ভাহারা ডিগবয় ভৈলথনির দিকে অগ্রদর হইতে লাগিল।

ইহার ঘইদিন পর (২১শে নভেম্বর, ১৯৬২) চীন এককভাবে ঘোষণা কবিল যে, ১৯৫৯ প্রীষ্টান্ধের ৭ই নভেম্বর তারিথে চীনা দৈল্ল ভারত ও চীনের দীমারেথার যে স্থানে ছিল দেই স্থানের ২০ কিলোমিটার পিছনে চলিয়া যাইবে এবং কতকগুলি দীমান্তবর্তী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া চীন-বিরোধী কোন কার্য যাহাতে কেহ না করিতে পারে দেই ব্যবস্থা করিবে। ২২শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি হইতে চীনা দৈল্ল একক-ভাবে অর্থাং ভারভীর দেনাবাহিনী কি করিবে দেবিষয়ে অপেকা না রাধিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইবে এবং ১লা ভিদেশর হইতে ১৯৫৯ এটানের ৭ই নভেম্বর যে স্থানে
চীনারা ছিল উহার ২০ কিলোমিটার পশ্চাতে অপদর্ব করিতে
চীনের বৃদ্ধবিষ্ণিত ঘোষণা
আরম্ভ করিবে। এই ঘোষণায় একথাও বলা হইল যে, ভারত
স্বকারও অফ্রপ বাবন্ধা গ্রহণ করিতে রাজী হইলে উভয়পক্ষের
মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যুক্-বিরতির স্থান হইতে উভয়পক্ষ-কিভাবে ২০
কিলোমিটার পশ্চাদপদর্ব করিবে এবং কোঝায় কোঝায় ভাহাদের ঘাঁটি স্থাপন করা
হইবে ভাহা দ্বির করা চলিবে। ইহা ভিন্ন উভয়পক্ষের যুদ্ধবন্দী
আফুর্লিক প্রতাব
বিনিময়ও কিভাবে হইবে তাহা দ্বির করা ঘাইবে। এইভাবে
প্রথমিক আলোচনার পর চীন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এবিবয়ে আলোচনা
করিবেন এবং এজন্য চু-এন-লাই দিল্লী আলিতে প্রস্তেও থাকিবেন।

ভারত সরকার চীনের উপরি-উক্ত শর্ত সম্পর্কে জানাইলেন যে, চীনা সৈন্ত ১৯৫৯ ঞ্জীবানে ৭ই নভেম্বর যেস্থানে ছিল উহার পশ্চাতে না গিয়া ১৯৬২ ঞ্জীবানে ভারত আক্রমণ করিবার কালে অর্থাৎ ১৯৬২ ঞ্জীবান্তের চই দ্যুক্তিমর যে লাইনে ছিল সেই স্থানে কিরিয়া গেলেই চলিবে। কিন্তু চীন ইহাতে রাজী হইল না। ইহা হইতেই চীনের প্রস্তাব থক্তাব আপাতন্ত্রিতে খুবই মনোগ্রাহী মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে

চীন ১৯৫৯ প্রীপ্তাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিথে প্রকৃত অধিকৃত লাইন (actual line of control)-এ ফিরিয়া যাইতে থেক্ডায় রাজী হইয়া ভারতকে কুটচালে পরাজিত করিতে চাহিয়াছিল। ১৯৬২ প্রীপ্তাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর লাইনে ফিরিয়া যাইতে বলিলে চীন অস্বীকৃত হওয়ার মধ্যেই চীনা রহস্ত নিহিত ছিল। ভারত সরকার চীন সরকারের প্রস্তাবের উত্তরে যে জ্বাব দিয়াছিলেন

ाहा हरेट এर तर्य डेम्यां डिड हरेग्राहिन।

১৯৫৯ প্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিথে চীনাদের অধীনে যে লাইন বা সীমারেথা ছিল তাহার পশ্চাতে যাইবার কথা বলিয়া চীনা প্রধানমন্ত্রী তারতীয়দের তথা পৃথিবীর জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির হৃত্তি করিয়াছিলেন। কারণ, সেই সময়ে চীনারা কোন লাইন ধরিয়া ভারতের সীমা অধিকার করিতে পাবে নাই। ১৯৫৫ হুইতে জগে জগ্মে তাহারা এখানে দেখানে ক্য়েক্টি স্থান অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা কোন লাইন ধরিয়া নতে। যেমন তাহারা স্প্রেক, ধ্রুনক্ হুর্গ, কোংকালা এবং আক্লাই চীনে চান কর্ত্ নির্মিত রান্তার পার্থবর্তী অঞ্চল চীনের 'actual line of control' বিলয়। এই সকল স্থানের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবার জন্ত এক প্রকৃত বন্ধা থায়। ১৯৬২ প্রীপ্রান্থের ২০শে অক্টোবর ভারিথেও ভারতের অধীন আরও বহুস্থান চীনাদের অধিকারে চলিয়া যায়। ১৯৬২ প্রীপ্রান্থের ২০শে অক্টোবর ভারিথেও ভারতের অধীন যে সকল স্থান ছিল চীনের ১৯৫২ প্রীপ্রান্থের ৭ই নভেম্বর ভারিথের 'actual line of control'-এর ব্যাধ্যায় দেইরূপ বহুস্থান চীনের অধীনে চলিয়া যায়। একমাত্র লাদাক সীমান্তে মোট পাঁচ হইতে ছয় হাজার বর্গনাইল ভূমি এইভাবে অধিকার করিবার উদ্দেশ্তে চীন 'actual line of control'-এর প্রস্তাব প্রিভাতির। শাহা হইলে দৌলত বেগ, ওল্ভি, চ্ন্নুল, হান্লি প্রান্তিতি গ্রন্থক্র বিলান বর্ণিত 'actual line of control'-এর অস্তর্ভুক্ত হুইয়া পড়ে।

চীন ও ভারতের দীমার মধ্যন্তলে (middle sector) ১৯৫৯ ও ১৯৬২
বীটাবের অক্টোররে চীনা অধিকৃত স্থানসমূহের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই এবং উহা
চিরাচরিত দীমারেথার দহিত দম্পূর্ণভাবে দামঞ্জপূর্ণ এই কথা
বলিয়া চীন দরকার মধ্য অঞ্চলের স্থান অধিকারে রাখিতে
চাহিয়াছিলেন। বস্তুত দেই অঞ্চলে হিমানয়ের watershed অর্থাৎ বেস্থান হইতে
জল ভারত ভূমিতে নামিয়া আদিতেছে উহার দক্ষিণে কোন কালেই চীনের অধিকার
ছিল না। স্কুতরাং দেই অঞ্চলে 'actual line of control' আর চিরাচরিত
ভারত-চীন দীমা একই—একপা বলিয়া চীন কর্তৃক হিমালয়ের watershed-এর
দক্ষিণে অধিকার স্থাপনে ভারত স্থীকৃত হইতে পারে নাই।

প্রাঞ্জে (Eastern Sector) দর্বোচ্চ জলবিভাজক (watershed)
লাইন-ই হইল ভারত-চীনের দীমা। ম্যাকম্যাহন লাইন দপ্পর্কে চীনের যে
অভিমতই থাকুক না কেন এই দর্বোচ্চ watershed নীতি অফুদরণ করিয়া তুই
দেশের দীমারেথা নিধারিত হইবে এবং ১৯৬২ গ্রীটাজের দই
প্রাংশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই দর্বোচ্চ watershed নীতি চীনও মানিয়া
চলিয়াছে। ১৯৫২ গ্রীটাজের নভেম্বর মাদ বা ১৯৬২ গ্রীটাজের অক্টোবর মাদে চীনা
দৈক্ত এই লাইনের নিকটবর্তী কোথাও ছিল না।

মুভবাং ১৯৫৯ প্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্ব ভারিখে চীনা দৈর যেম্বানে ছিল ভালাতে ফিরিল্লা গেলে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের আক্রমণের ফলে চীন যে সকল 'Actual line of স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহা তাগা করিয়া ঘাইতে control'-अइ ध्रमान হইত, তাহা হইলে ভারতীয়দের আপত্তির কারণ নিশ্চয়ই पाकिए ना। वज्र छ, ১৯৬२ बीहोस्बर माक्रम्पाद करन एव त्य नकन चान हीन अधिकाद कविशाहित मधनितक अक्ट लाहेरन मः यांश कविशा छावछ हहेरछ आवस তান অধিকার করাই ছিল চীনের উদ্বেশ্ন। ইহাতে আক্রমণের ফলে লব স্থান চীনের অধিকারে ত' থাকিবেই, আর 'actual line of control' ट्हेर्ड ভারতীয় দৈল ২০ কিলোমিটার অপদরণ করিলে চীনা দৈল ইচ্ছামত আরও স্থান দ্থল কবিবার স্থযোগ পাইত। স্বতরাং ভারতের জমি দখল করিয়া উহার অভাস্তরে 'actual line of control' টানিয়া উহা হইতে ভাৰতীয় দেনাবাহিনীকে ২০ কিলোমিটার দরিয়া আদিতে বলিয়া চীন ভারতের দীমা নিজ অধিকারে ত' বাথিতে পারিভই, উপরম্ভ ইচ্ছামত আকম্মক আক্রমণে আরও ২০ কিলোমিটার ভারতের অভান্তর দেশে প্রবেশের স্থযোগ পাইত।

বনা বছিলা, ভারত সরকার এইরপ শর্তে চীনের সহিত আলোচনা চালাইতে রাজী হইলেন না। অবশু চীন এককভাবে যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করিলে ভারতীয় সেনাবাহিনী চীন সৈল্পের উপর আক্রমণ চালায় নাই। কিন্তু এবিষয়ে পরিস্থিতির কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই।

চীন কৰ্ত্বক ভাৰত আক্রমণ আফোনীয় দেশসমূহের মধ্যে চীনের প্রতি ভীব্র দ্বনা ও বিশ্বয়ের ক্ষষ্ট করিয়াছে। এইভাবে এশিয়ার তুইটি কুল্ব প্রতি বাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধসন্টি আফোনীয় নিরাপতা ও ঐক্যের পরিপ্রতি চিন্তার পরিক্রমার কিবিপ্রতা ও ঐক্যের পরিক্রমার কিবিপ্রতা করিয়া দিংহল, ক্রমদেশ, কম্বোজ, ঘানা, ইল্লোক্রমার চীন-ভারত বিরোধের মীমাংসার জন্ত একটি প্রস্তাব প্রস্তাব করে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্রের ১৯৫৩ খ্রাইবর্কর ১৯শে জাজুগারি কলম্বো প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। ইলাজে আলাণ-আলোচনার উপর্ক্ত নাব্যা হয়, (১) চীন ও ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ-বিবতি ঘটিয়াছে উহা এই হই দেশের মধ্যে বিরোধের মীমাংসার উপযুক্ত আবেলা প্রস্তাব ক্রমার ক্রম্বর মধ্যে বিরোধের মীমাংসার উপযুক্ত আবেলা প্রস্তাব ক্রমার ক্রমার ক্রমার বিরোধের মীমাংসার উপযুক্ত আবেলা প্রস্তাব ক্রমার ক্রমার ক্রমার বিরাধির মীমাংসার উপযুক্ত আবেলা প্রস্তাব ক্রমার ক্র

ভাবতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২১শে নভেম্বর ও ২৮শে নভেম্বর ১৯৬২ প্রীষ্টাবেশ প্রিভিত প্রায়ুখায়ী চীনকে ১৯২৯ প্রীষ্টাবেশ ৭ই নভেম্বর পশ্চিমাংশ ভারিখে 'ateual line of control' হুইতে ২০ কিলোমিটার পশ্চানপ্রমুক্ত করিতে হুইবে এবং এই ব্যাপারে চীন কর্ভ্ক প্রচারিভ তনং ও ৫নং মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হুইবে।

- .৩) মধ্যংশ ( Middle Sector ): এই অঞ্চলের দ্বিভাবস্থা মানিয়া চলিতে
  হইবে, চীন বা ভারত কেহই এই অঞ্চলের পরিস্থিতির কোনমধ্যাংশ
  প্রস্থার পরিবর্তন করিবে না।
- (৪) পূর্বাংশ (Eastern Sector): ভারত্তের দেনাবাহিনী এই অঞ্চলে
  মাংক্ষমাক্রন লাইন (MacMahon line) পর্যন্ত অগ্রসর কইতে পারিবে এবং চীন
  দেই লাইনের উত্তর পর্যন্ত অগ্রসর কইতে পারিবে। কেবলমাত্র
  প্রাংশ
  লংকু ও থাংলা এই ত্ইটি অঞ্চল—ঘাহা নইয়া চীন ও ভারতের
  মধ্যে মততেদ রহিয়াছে—এই তুই অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে তুই দেশের
  মধ্যে মীমাংলায় উপনীত কইতে হইবে।

কলখো প্রস্তাব প্রহণ করিলে ভারতের কতক ক্ষতি খীকার করিতে হইবে সন্দেই
ভারত কর্তৃত্ব কলখো
প্রস্তাব প্রহণ—চীনের
নীতির প্রতি জ্বনাহেতৃ ভারত কলখো প্রস্তাব প্রহণ করিতে রাজী
প্রহণ অসমতি
হইরুছে। চীন অবস্তা কলখো প্রস্তাবের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা,
টীকা, ভাষা ইত্যাদি চাহিরা দেই প্রস্তাব গ্রহণে এঘাবং রাজী হয় নাই। ফলে
চীন-ভারত বিরোধ
প্রথাবং চীন ভারত সীমান্ত সম্পর্কে কোন মীমাংসায় উপনীত
ক্ষমীমাংসিত
হওয়া সম্ভব হয় নাই।

কল্যো প্রস্তাব গ্রহণে অসমতি ভিন্ন ভারতের বিক্রমে শক্তরামূলক নীতি অহসরপে
চীন থ্বই তংপর হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের শক্তরাদাধনে উৎসাহী পাকিস্তানের
সহিত মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষর করিয়া চীন কাশ্মীরের পাকিস্তান অধিকৃত্ত
অঞ্চলের কতকাংশে নিজ অবিকার স্বীকার করাইয়া লইয়াছে। কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্ম পাকিস্তান মুখে দবদ দেখাইতে
কার্পন্য করে নাই, কিন্তু কাশ্মীরের একাংশে চীনের আধিপতা
চুক্তা
স্বীকার করিয়া সইয়া পাকিস্তানের কাশ্মীরপ্রীতি যে নিছ্ক
মুখের কথা তাহা প্রমাণ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন ১৯৬৩ খ্রীষ্টান্দের মার্চ মানে চীন ও

পাকিন্তান যুগ্মভাবে ভারত আক্রমণ করিতে,গোপনে এক স্থানির চুল্লিন্ডে (Unholy Alliance) বন্ধ হইয়াছিল। এইভাবে সাম্যবাদী চীন ও বৈবভান্তিক পাকিন্তানের মধ্যে মিত্রতা পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের বিশেষভাবে পাকিন্তানের মিত্রবাষ্ট্র ইক্স-মার্কিন সরকারন্বরের বিশ্বর উৎপাদন করিয়াছে। চীনের ও পাকিন্তানের ভারত-বিরোধী নীতির ঐক্য-ই ভাষাদের মিত্রভার কারণ। পাকিন্তান ও চীনের আদর্শগত বিরোধ ইহাতে মোটেই বাধার শৃষ্টি করিতে পাবে নাই।

চীনা আক্রমণের পর হইতে ভারত সরকার দেশরকার উপযুক্ত দামবিক প্রস্তুতি চালাইতে বাধ্য হন। আমেরিকা, ইংলণ্ড, কমন্ওয়েলর রাষ্ট্রবর্গের অধিকাংশ, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রয়োজনীয় দামবিক দাজ-সরস্তাম ভারত সংগ্রহ করে এবং

ভারতের সামরিক শ্রুন্ডভি ভারতের অভ্যন্তরেও দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশন্ত নির্মাণের কাজ ভরু হয়। ভবিশ্বতে ভারত আক্রমণ চীনের পক্ষে তভটা সহজ হইবেনা। পাকিস্তানও ভারতের প্রতি বিশ্বেষণশত এবং

চীনের উশ্বানির ফলে ভারত আক্রমণ কবিয়াছিল (১৯৬৫)। কিন্তু ইগার উপযুক্ত অত্যুক্তর পাকিস্তান পাইয়াছে।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক (Indo-Pak Relations): ১৯৪৭ ঐটান্সের ১৫ই আগট একই উপমহাদেশকে বিগণ্ডিত কবিয়া ভারত ও পাকিস্তানের স্বৃষ্টি

ধ্যের ভিত্তিতে পাকিন্তানের গ্রন্থ হইয়াছিল। ধর্মের ভিত্তিতে আন্দোলনের কলেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্পত্তী হইয়াছিল বলা বাছলা। পক্ষাধ্বরে ভারত ধর্মানরপেক রাষ্ট্র হিলাবে প্রথম হইতে আ্যাপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ ইইয়াছে। ভারতের সহিত পাক্ষেত্রনবাদীদের ধর্মসংক্রান্ত, আর্থ নৈতিক,

ধ্যনিরপেক ভারত রাই

সাংস্থৃতিক নানাপ্রকার স্বাভাবিক ঐক্য বিজ্ঞান ছিল কিন্ধ ধ্যভিত্তিক বাই তিমাবে গড়িয়া উঠিবার ফলে এবং পাকিস্তানের নেতবর্গের প্রথম চইনে ভার হ-বিশ্বেষের ফলে এই ভুই বাইরের

প্ৰশাস সম্পৰ্ক আগতিকর

প্রশার সম্পর্ক প্রীতিকর হওয়া দূরের কথা, মতান্ত ভিক্র তইয়া

উठिशास् ।

খাধীন গগৈতের পর্ন গাঁ ইডিহাস ধারণোতিক হাবে অফসবন করিলে ভারাছ-পাক সম্পর্কের মধ্যে কাডকগুলি মৌলিক বৈতিইং পরিলক্ষিত হয়: প্রমত্ত, ত'বাতের বিবেশিতা করাই পাকিস্তানের পর্যাই-সম্পর্কের প্রদান ও ম্লানীতি

অ, ভাষ্ঠাণ উন্নয়নের বার্থভার অংশিক প্রতিভিন্ন হিসাবেই যে পাকিস্তান ভারতের विद्राधिकाम ७९ भव स्म मण्याक विभाउद जनकाम नाहै। ভারত-পাক সম্পাকর দিভীয়ত, পাকিস্তানের জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক স্থোগ-মলনীতি ञ्चित्रा इटें उकि उ राथिवाद करन क्रमां भावत्व भर्मा स्थ অন্ত্রপ্তি দেখা দেয় তাহা দমন করিবার একমাত্র উপায় হিপাবে ভারতকে পাকিস্তানের প্রধান শক্র বলিয়া আথ্যা দেওয়া এবং ভারত পাকিস্তান আক্রমণে উন্নত এই কথা প্রচার করা নেহাৎ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তৃতীয়ত, ভারত-পাক সম্পর্কে তিক্রতা দবেও ভারত পাকিস্তানের প্রতি যে উদার-নীতি অন্তদরণ করিয়া চলিতেছে, পাকিস্তানে উহার কোন উপলব্ধি পরিলক্ষিত হওয়া দুরের কথা, উদারতা ভারতের তুর্বলতারই নামান্তর বলিয়া পাকিস্তান ধরিয়া লইয়াছে। চতুর্থত, ভারত-পাক সম্পর্কের অপর বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, মে-কোন উপায়ে ভারতকে চাপ দিয়া ভারতীয় অঞ্চল আদায় করা যায় কি না দেই চেষ্টা। এই দকল নীতিব পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-পাক সম্পর্কের আলোচনা করিলেট এই ভূই রাষ্ট্রের মধ্যে যে ভিক্তভার শৃষ্টি হুইয়াছে তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা ঘাইবে।

দেশ-ব্যবচ্ছেদের পর Radeliff Award ও Bagge Commission ভারত ও
পাকিস্তানের সীমা নির্ধারণ করিয়া নিরাছিলেন। এই তুই কমিশনের নির্ধারিত
দীমারেখা লইয়া পাকিস্তান এযাবং নানামানের উপর অবিকার স্থাপনে অপ্রসর
হতভেচে। ইয়া ভিন্ন প্রতিবেশ রাষ্ট্র তুইটির মধ্যে সর্বদা নাম ভূ-বিরোধ লাগিয়
থাকা অক্রচিত বিবেচনার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নেহক পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী
নিরাকং আলি ও প্রবাধমন্ত্রী নিরোজ গাঁ মূন-এর সাহত
নেহক-বিশ্বক্ষণ্ড আল্প-অপ্রশ্বনার পর তুইটি চুক্তি প্রক্ষর কার্যাহিসেন।

নেহর-পুর চুক্তি

এই চুই চুক্তির ফলেও পাকিস্তানত লাভনান ইইটাচে। কথাপি
পাকিস্তান ভারত সামান্তর প্রবেশ করিয়া সম্পান্তি হবব, কোন কোন কোনে পেত্রে ভারতের
সীমান্ত্রকালের অপান্তর প্রভাগ করিয়া চলিয়াচে। কাভ চের পাউটিলা অফাল,
পাবারিয়া বন্ধান প্রভাগতে নান ভান পাতি স্থান অবর দ্বল কতিবার একাধিক চেইট
ক্রিয়াচে।

খাধীনতা লাতেব অলকাতের মধোই পাকিস্কান কান্তীত প্রাস করিছে অর্থসর হল্যা অক্সকার্য হল্যাভিল। কান্তীর সেই সময়ে স্কেন্ডার ভারতের সহিও সংযুক্ত হল্যার করে ভারত কান্তীবের প্রতিবৃদ্ধার দায়িত প্রত্ন কবিয়া পাক সেনাবাহিনীকে কাশ্মীর হইতে বিভাড়িত করে। কাশ্মীরের রাজা ভারতের মহিত সংযুক্তির প্রস্তাব করিলে দেই সময়ে ভারত সরকার কাশীবের জনসাধারণের গণভোটে এই সংঘৃক্তি নুম্বিত হওয়। প্রয়োজন হইবে এই শর্ভ আবোপ করিয়াছিলেন। কাশ্মীর হইতে পাক্ষৈক বিভান্তনের কালে ভারত এ বিষয়ট ইউনাইটেড্ ক্যাশন্স-এর নিক্ট উপস্থাপন করে। ইউনাইটেড কাশন্ম-এর স্থপারিশে যুদ্ধ-বিরতির পর পাকিস্তানই যে আক্রমণক'রী দেই তথা ইউনাইটেড ক্যাশনস এর এক কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত ছয়। প্রথমে প্রকিন্তান এই বলিয়া বিলাম্ভি কৃষ্টি করিয়াছিল যে, কংশীরের উপদলীয় লোকেরাই ক'শ্মীর স্বাক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান যে সরাসরি উহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে ভাতার প্রমাণ পাওয়া কাণ্টার অভ্নশক্রি যায়, পাকিস্তানও তাহা ত্বীকার করিতে বাধ্য হয়। যাহা পাকিন্তান হউক, যুদ্ধ-বিশ্বতিব কালে গিলগিট অঞ্চলসহ কাশ্মীরের মোট এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের অধীন রহিয়। যায়। ইউনাইটেড্ আশন্স্ পাকিস্তানকে দেনাবাহিনী সরাইয়া লইতে জানাইলে পাকিস্তান এঘাবৎ তাহা পালন করে নাই। উপবস্ত কাশ্মীরে গণ্ভোট গ্রহণ করা হয় নাই এই অজুহাতে পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণের ভ্মকি দেখায় এবং ইউনাইটেড তাশন্স-এ এই ব্যাপার লইয়া বিতর্ক উত্থাপন করে: ইজ-মার্কিন বাষ্ট্রের সামরিক চুক্তির সভিত জড়িত পাকিস্তানকে এই চই বাই সহজে অস্তঃ কবিতে চাহে না বলিয়াই কাশ্মীর ব্যাপার লইয়া এয়াবং পাকিস্তান বিতর্ক উপস্থিত করিতে মাহদ পায়। বল্পত কাশ্মীরের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সংবিধান সভায় কাল্মীরের ভারতের সহিত সংযুক্তি সর্ববাদিদ্যাতভাবে দমর্বিত হট্যাছে। ইহা ভিন্ন, কংশ্মীরবাদীদিগকে গণভোটের প্রতিশ্রতি দেওয়া চইম ছিল। পাকিস্তান নিজ দেশে বৈবাচারী শাসনব্যবস্থা চালু ব'নিয়া কাশীবের জনগণের গণভান্ত্রিক অধিকার প্রাপির জন্তু যে ব্যাকুলতা দেখাইতেছে, ভাহা কুচনৈতিক চালের খাতিরে কে'ন কোন সংগে সমর্থন ল'ভ করিলেও অভরে অভরে পুনিবীর সর্বহেই উহ'র প্রকৃত স্বরূপ ধর' পড়িগ্রাছে।

শিক্ষনদের থালের জল নইয়া পাকিস্তান যে আপেত্রি তুলিয়ভিল সেই প্রাছ্ম ভারত নিজ ক্ষণি ফীকার করিয়াও পাকিস্তানের সপক্ষে মিটমাট করিয়া কইয়াছে।
শিক্ষনদের থাল হইতে পাকিস্তানের এখন স্থায়তে যে পরিমান জল পাওয়া উচিত তেইতে বহু বেশি পাইছিছে।

প্ৰিমব্দের বেরুবাড়ী অঞ্চল লইয়া প্ৰক্ৰিয়ান যে দ্বী উত্থাপন ক্রিয়াছিল

তাহা নেহর-ত্বন চুক্তিতে পাকিস্তানের দগকে মীমাংদিত হইয়াছে। বেকবাড়ীর একাংশ হইতে ভারতীয় নাগরিকদিগকে উৎথাত করিয়া এবং দেই অংশ পাকিস্তানের দহিত সংযুক্ত করিবার যে ব্যবদ্ধা হইতে চলিয়াছিল তাহা কিছুকাল যাবং শ্বনিত বহিয়াছে।

পাকিস্তানের ভারত-বিবেষ কেবলমাত্র উপরি-উক্ত কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ নহে।
ভারত পাকিস্তান মাক্রমণ করিতে উন্নত একথা বলিয়া পাকিস্তান যে ধুয়া তুলিয়াছে
ত হা কেবলমাত্র বিদেশ হইতে সামবিক সাহায্য লইয়া ভারত হইতে অবিকত্ব
শক্তিশালী থাকিবার উদ্দেশ্তেই যে করা হইয়াছে বা হইতেছে, সে বিষয়ে পৃথিবীর
কোন অংশেই সন্দেহের অবকাশ থাকে নাই। ভারত পাকিস্তানের ভীতি দূর
করিবার উদ্দেশ্তে পাক-ভারত হৃত্ব-নিরোধ চুক্তি স্বাক্ষবের প্রস্তাহ বিরয়াছিল।
এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মিথা। প্রচারের অস্থবিধা হইবে সেই কারণে পাকিস্তান
ভাহা গ্রহণ করে নাই।

১৯৯২ প্রীষ্টাম্বের অক্টোবর মাদে চীন যথন ভারত আক্রমণ করে তথন পাকিভানের মনোভাব ও কার্যকলাপ স্থানীন জগতের দ্বণার উদ্রেক করিয়াছে। কমিউনিজন্ এর বিরোধিতার জন্ম গঠিত SEATO, CENTO প্রভৃতি সামরিক শক্তিজোটে স্বাক্ষরকারী পাকিস্তান ভারতকে চীনা আক্রমণকালে
চীনে ভারত আক্রমণ ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক সাহায্যদানের প্রতিক্রিয়া হিদাবে চীনের
কালে পাকিস্তানের
স্থিতি মিত্রতাব্দ হট্যাছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর

লই । পাকিস্তানের কংশার্থীতির প্রমাণ দিয়ছে। শুধু তাহাই নহে, চীনের নহি - মিত্রতা চুক্তি স্বক্ষের ক'র্য়া এবং পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে বিমান চলাচলের জন্ম চক্তি স্বক্ষের করিয়া ভারত-বিদ্বেষ এবং ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিম্ম কর্তৃক ভারতকে দাম্বিক দাল্যস্বনের প্রশিকিয়া প্রদর্শন করিয়াছে।

অঞ্চলের একংশের উপর চীনের অধিকার স্বীকার করিয়া

মনোভাব

চীন-ভাবতের সংবর্ধ ভাবতের পরাজয় ঘটিলে পাকিস্তান যেরক্ষা পাইবে
না দেকণা পাক নেতৃর্গ উপক্ষি করেন না, একথা বলিলে তাঁহাদের বৃদ্ধির
প্রশি অহাদ্ধা প্রদশন করা হলবে। বল্পত, দে কথা উপলব্ধি করিয়াও 'নিজের নাক
কাত্তিয়া প্রের ঘারা ভক্ত' করিবার মত আছ শক্ততা-নীতি অভ্যরণ করাই
পাকিস্তানের উদ্দেশ্য চীনা আক্ষণের কালে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অপরাপর
দেশ ভারতকে সামবিক সাহায়া যথেতে না দেয় সেজন্ত পাকিস্তানের চেষ্টার

অন্ত ছিল না। কিন্ত এই অন্ত আকার পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্গ রক্ষা করিতে রাজ হয় পালিখান কর্ত্ত 6'ন- নাই। প'ক-ভারত বিভেদ দুর হইলে চীনের প্রতিরোধে ভারত ভারত সংবর্ধের আরও শক্তিশালী হইতে পারিবে এই কথা বিবেচনা করিয়া अस्यान अस्यान (5ही ইক্সাহিন নেত্বৰ্গ ভাবত ও পাকিস্তানের নিকট অন্তরোধ ভানাইলে মন্ত্রী প্র্যায়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একাধিক বৈঠক বিষয়ছিল। কিন্ত্র পাকিস্তানের আমার ভারতের পকে মানিয়া ল্ভয়া সম্ভং হয় নাই। পাকিস্তান জম্ম ও কাশ্মীরের আয়তনের ৮৪,০০০ বর্গমাইল অধিকার করিতে এবং ভারতকে १०० বর্গমাইল ছাড়িয়া দিতে রাজী ইইয়াছিল। ভারত পাকিস্তানকে অবৈধভাবে অধিক্ষত ৩৩,০০০ বর্গমাইল স্থানের উপর দাবি ভাগে ক্রিয়া বর্তমান যুদ্ধ-বিবৃতি লাইনের প্রাপ্রি কাশ্মীর ভাগ করিয়া পাকিস্তান-অধিকৃত অঞ্চল পাকিস্তানের সহিত সংমূক্ত কবিয়া লইতে প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্ত পাকিন্তান প্রায় দমগ্র কাথীর গ্রাস করিতে না পারিলে পাক-ভারত कानश्रकांत्र बिहेमारहे ताकी नरह। करन, ১৯৬० बीहोरमन বৈঠকের বার্থভা ১৬ই মে তারিথে পাক-ভারত আলাপ-আলোচনার অবদান ঘটে। বস্তুত, ভারতের সভিত বিরোধ মিটিয়া গেলে পাকিস্তানের শাসকগোগীর পক্ষে দর্বদা পাকিস্তানের অধিবাদীদিগকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন কবিয়া দমন कदा मछत क्हेंदर ना। यांना बड़क, टेमानी इक-गार्किन विवदर्शन निकड़ेल পাকিস্তানের স্বরূপ পূর্ণমাত্রায় উদ্যাটিত হইরাছে।

ভারত ওপাকিস্তানের মধ্যে কচ্ছের রাণ এলাকা লইরা সামরিক ज्यर्व ( Indo-Pak military conflict over the Ran of Kutch ): ১৯৪৭ খ্রীর'বের এত খাগ্রিস্তানের ছলোর মুগুর হইতে মাশ্রাৰ বিক্লাব ভালে প্ৰতিস্তান বিবাদ শুক হইয়াছে। মুদ্ৰিয় গাবের মাধানে লাকি ভালের সংস্থাং বিক পর ভিত্তি বিবারত ভারত হততে দ্যালাভের प्र भा भरहाक लाकिलार्जेट अंदर वेटवय जिल्हा लेक निर्देशक পাৰিস্তান ও भाग हे-तार्द हिन्तु-युम भाग । शा मकः तास्त दर्शः हव दर्णा 'छ(व) छव । १ वरेन किक es (मानव मान्द्रेमिनिक प्रामानव म् इन भग- ७, खक र निर्माः (३) लिख এক্রিক রাই পাকিস্তানর মাদরের নালিক প্রভেদ্পাক্রে পার্থক; বলা বাছলা। ভারতের বিজ্ঞান ধ্যের জিগির তুলিয়া ধর্মান্ত্র,

'শক্ষাকেরে জনপ্রদর মুধল্যাভগণকে মাত হয়। রাখা এবং সেই স্থায়ালে ভ্রোভিগ্রেক

নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তুর্দশার কথা ভাবিবার অবকাশ না দেওয়াই হইল পাকিস্তানী শাসকবর্গের মূলনীতি। শাসকমাত্রেই 'ফ্লভান' সাজিবার মনোবৃত্তি পাকিস্তানের ইতিহাসের গোড়া হইতেই পরিলক্ষিত হয়।

পক্ষান্তরে ভারত সরকার উদারতাকে ত্র্বস্তায় পরিণত করিয়া পাকিস্তানের সর্বপ্রকার আক্রমণ, অপপ্রচার, মিথ্যা দাবি প্রভৃতিকে ক্ষমার চক্ষে
ভারত সরকামের
দৈথিবার আগ্রহে আগ্রহান্তি। 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবসম্পত্র
ত্র্বলতা
পাকিস্তানী শাসকবর্গ ইহাতে শ্বভাবতই উৎসাহিত হইয়া
আরও ব্যাপকভাবে ভারত-সীমা লঙ্মন, ভারতীয়দের বলপূর্বক
অপহরণ, সম্পত্তি লৃষ্ঠন প্রভৃতি চালাইয়াছে। কাশ্মীরে মুদ্ধবিরতি সীমারেথা
লঙ্মন করিয়া পাকিস্তানী ফোচ্ছের অন্তাচার লাগিয়াই
আছে। দেশ-বিদেশে, সর্বত্র পাকিস্তান ভারত-বিরোধী প্রচারকার্য এখনও চালাইয়া যাইতেছে।

পশ্চিমী-বাষ্ট্রবর্গের সাহায়াপুষ্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট্ চীনের প্রসার ও প্রভাব প্রতিরোধ করিবার উন্দেক্তে SEATO CENTO'র সদক্ত পশ্চিমী-রাইনর্গের হইয়াছে। কিন্তু চীন নিজ সাম্রাজ্ঞাবাদী বিস্তার নীতি অনুসর্বন্ধ চীনের সন্তিভ নিত্রতা পরিয়া ভারত-শামা লঙ্জ্বন করিয়া কতক স্থান দথল করিবে পাকিস্তান ভারতে-শামা লঙ্জ্বন করিয়া কতক স্থান দথল করিবে পাকিস্তান ভারতেন বিরোধিভার উন্দেক্তে চীনের সহিত মিত্রতাল পাকিস্তান বন্ধ হয়সাছে। এই ক্রে ক্রাম্যারের এক বিস্তাপ অঞ্চল পাকিস্তান মুখো নাতি

চীনের সাহায্য গ্রহণ
সাহার্তিক গ্রহণ লোলর হিদাবে গ্রহণ করিয়া পাকিস্তান চীনা
সাহাতিক গ্রহণ্য ও চানা দ্যোতক কন্ডারিবরের সহায়তা প্রহণ
করিতে শুরু করিয়াছে। চীনের ভাগ্রই মাকিশ্রিকভাবে ভারতের দামার অভ্যন্তর হিত
কচ্ছের রাণ গলকা কন্ডের রাণ মর্থাৎ মকুন্নি অঞ্চলে সমৈন্ত প্রবেশ করিয়া কভক
আক্রমণ গোনা
শ্রন দখল করিয়া নইগছিল। নভঃ ইন্তান্তের আহ্বয়ারি মাসে
পদ্ধতি সম্পর্গ
গ্রহ ধরনের আ্রমণ শুরু হুইলে ভারত সরকার বাধ্য হইয়া
পান্টা ভ্রাব দিতে শুরু করিনেন। ভারতীয় দেনগ্রাহিনী পাকিস্তানী সামবিক
বাহিনী কর্তৃক বাবহৃত মাকিন ট্যারগুলির কয়েকটি মায়েল
ভারতের বাধ্যানন
করিতে সম্প্রহ্য এবং সামবিক দিক দিয়া নানা অন্তবিধা সত্তেও

পাকিকানী দৈলকে আর অগ্রদর হউতে দের নাই। এই স্মরে পশ্চিমী-शक्ति राहेगार्थन माखि कामस्यव (हरे) : क्षायदमी व्यक्ति ৰোধণা লালবাহাত্র শাস্ত্রী

বাইবর্গের বিশেষভাবে ইক্স-মার্কিন সরকাবের চাপে পাকিস্থান ষদ্ধ হুইতে বিভে হয়। ভাতে সংকারকে এই ব্যাপারে

णांबरहर शानि

0014 T.R. 3256-পাক-ভারত হত্ত বিশ্বতি চ্ছি ভাক্তর

অকিপ-অংকেণ্ডনার মাধানে বিবালের মীমা'দা-ব্ৰগ্ৰহাৰ विसदान विद्यारी लाडेश: द्वेशिकामान १३न

মিটমাট কবিছা লইছে অনুবেধে জানাইলে ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী দতভাবে একথাই ঘেষণা করেন যে, পাকিস্তানকে ভারতের অভান্তরে কারণ্ডকেল, ইভানি স্থান ভাগি কবিয়া ১লা জারুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রাং লে যে পরিছিতি ছিল ভাহাতে ফিরিয়া যাইতে হটবে। পাকিস্তান নানাপ্রকার টালবাহানার পর বিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চেইণ্য হচবিং ভি ড ভি স্বাক্ষরে সন্মত হয়। ৩০শে জুন, ১৯৬৫ প'ক ভ'রত যুক্তিইভির চ্জি স্বাক্ষরিত হুইলে পাকিস্তান ১লা জানুয় বির দীঘারেখার অপর পারে দৈয় অপ-সার্ব কবিকে বাধা হয়। ভারত রাব এলাকা হইতে সৈত উঠाইয়' नहेरल ७ ६३ अकरल ভারতীয় পুলিশবাহিনী টহলদারী হিদাবে ক'ছ কবিং দ্বির হয়। র'ণ এলাকার দীমারেখা লইয়া তই পক্ষে আলাপ-আলোচনার মধ্যেমে মীমাংলার উপনীত হইবার কথাও চক্তিতে বলা হয়। তুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে

যদি কোন মীমাংশা সম্ভব না হয় ভাষা হইলে ভিনজন বিদেশায় ব্যক্তি লইয়া গঠিত এক টাইবাভালের মাধামে উচার গীমাংদা করা হইবে श्वित হয়।

আলাপ-আলোচনা বা যুক্তি থকির মাবামে পাকিস্তানের দহিত কোন মীমাংসায় পৌহান মাদে সম্ভব কিনা দলেহ। কচ্ছেব বান এলাকা লইগাও আলাপ-আলো-চনার মাধায়ে কোন মামাংদা সম্ভব হইল না। অবশোষে ভারত कष्ट है। हेवाकाल कड़ेक महनानी ह युर्पाला जिमाद विठादशिक जात्नम दवननाद, পাকিস্তান কটক মনে: ক'ভ ইবাবীয় বিচ্বিপতি নদক্ষাই এন্ডেজাম এবং বিটেনের व्यथानमधी उँडेनमन, थंरात (58'म कब्द अनाकार डेरन्ग-भाक मध्यर्थत व्यवमान चित्रा-ছিল, কর্ত্ক মনোনীত চেয়ার্য্যান স্কুট্ডেনের বিচ ব্রতি গানার লামার্ত্রেন—এই चिनस्तरक बहेदा कब्द द्वीरियालान गर्यन करा रहेन । हिरम्बर, ১৯৬৫)।

এই ট্রাইবাজালের স্মক্ষে ভারত ও পাবিজ্ঞান নিজ নিজ দাবির সমর্থনে প্রয়োজনীয় সকল দলিলপত্র পেশ করিল ১৯৬৮ ইপ্টেমর মণে কেক্সাবি এই ট্রাইব্যালাল কচ্ছ বিরোধের রায় দেন। এই রায়ে পাকিস্তান কর্তৃক কচ্ছের ৩,৫০০ বর্গমাইল জমি দাবির মধ্যে ৩০০ (তিনশত) বর্গমাইল জমির উপর দাবি স্থীকার করিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ কচ্ছ অঞ্চলে যে জমি লইয়া পাক-ভারত বিয়োধ ঘটিয়াছিল ভালার ২০ শভাংশ ভারতের বলিয়া স্থীকৃত হয়।

রহিম কা বাজার, ধারা বালি, ছাদবেই প্রস্তৃতি স্থান সম্প্রেই টাইবৃান্তাল এই

দিহান্তে উপন্থিত হন যে, এই সকল অঞ্চল পাকিস্তান এলাকার সংলয় ও পাকিস্তানের

দীমা ধারা প্রান্থ বৈষ্টিত। এই সকল অঞ্চল পাকিস্তানের

ক্ষেত্রের কাল প্রান্থ বিধারপতির

মুখ্য দিদ্ধান্ত—

পাকিস্তান মনোনীত বিচারপতি এন্থেজাম একমত হইয়া উপরি
মনোনীত বিচারপতির

উক্ত রায় দিয়াছেন। ভারত মনোনীত বিচারপতি বেব্লার

পৃথক সিক্তা

নানাপ্রকার ঐতিহাদিক দলিল ও মানচিত্র ধারা কল্প এলাকা

সম্পূর্ণভাবে ভারতের এই দিলান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু চেয়ারম্যান ও পাকি
স্তানের মনোনীত বিচারপতির মুখ্য দিকান্ত বিচারপতি বেব্লারের একক দিলান্তের

উপর স্থান পাইয়াছে।

উটিবুজালের কাজ হইল বিচার করা . এথানে কোন্ অংশ কাহার দিকে
পাকিলে শীমান্ত বিরোধ লাগিয়া থাকিবে এই ধংনের রাজনৈতিক দিকান্তে উপনীত
কাজনৈতিক দিকান্ত
ভারতে এই দিকান্ত গ্রহণ না করিবার পক্ষে জনমত স্তি হইয়াজিল। কিন্তু টাইবুজোলের দিকান্ত উভয়পক্ষ মানিয়া লইবে এই শর্ভ উভয়পক্ষ
প্রথম হইতেই মানিয়া লইয়াছিল বলিয়া ভারত সরকার ভারতীয়
ভারতীয় জনমত
ভিপেক্ষিত
মানিয়া লইয়াছেন। ইহাতে বিক্ক হুইয়া ১৯৬৮ প্রীপ্তান্ধের জুন

মানে কচ্চ বোল্লেন্দের বিকল্পে স্তাগ্রিহ করা হুইয়াছিল।

পাকিস্তান যে ভাণতের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্ম বাস্ত ছিল ভাহা কচ্ছের রাণ অঞ্চল সামতিক অন্তপ্রবেশ ভিন্ন ঐ একই সময়ে (১৯৬৫) আসামের সীমান্তে, লাটিটিলা-ডুমাবাড়ী অঞ্চল, ত্রিপুবার বিলোনিয়া, জম্মু-কাশ্মীরের পাকিতানের যুদ্ধরৃত্তি কোন কোন স্থানে পাকিস্ত'ন ভারতীয় এলাকা লক্ষ্য ক্রিয়া গুলি চালনা প্রস্তৃতি কার্যের বারা প্রমাণিত হয়। ইহা ভিন্ন, সুই রাষ্ট্রের সীমান্ত ধবিলা নানাম্বানে, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও আন মের দীমা বরবের পাক্তকৈন্ত পারিথা ধনন করিয়া ও বিবর ঘাঁট নির্মাণ করিয়া ত্র রাষ্ট্রে মধ্যে মুদ্রের উত্তেজনা (war tension) সৃষ্টি করিতেছিল।

১৯৬৫ প্রীপ্তান্থের আগস্ট ফলে পাকিস্তান চীনা সাহায্যে পাক-দেনাবাহিনী ও মৃজাহিনগণকে গেরিলা যুদ্ধকতি শিক্ষা দিয়া কাশারের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক কার্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় ১২ শত জনকে প্রেরণ করে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী ইহাদের অনেককেই ধরিয়া ফেলে এবং সংঘর্ষে অনেকেই প্রাণ হারায়। পাকিস্তানের ইচ্ছান্ত্রনারে কাশ্মীর সমস্থার সমাধান যাহাতে হইতে পারে নতুবা ভারতের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অভিসন্ধি গইয়া এরণ করা হইতেছিল, বলা বাহুলা। ইহার অব্যবহিত প্রেই পাকিস্তান ভারতের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভাসথন্দ চ্কুতে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। [ইন্দো-পাক যুদ্ধ ক্রেইবা]

পাকিন্তানের পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান স্ত্রই হইল ভারতের বিক্ল্ফে মিধ্যা প্রচার চালান এবং ভারত পাকিস্তান জয় করিতে উত্তত একয়া প্রচার করিয়া পাকিস্তান সমর্থক পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা। আভ্যন্তরীণক্ষেত্রের অস্তঃসারশৃত্যতা ঢাকিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানকে এইভাবে সর্বদা ব্লোমন্ততা জাগাইয়া রাখিতে হইতেছে। চীন বদি কোন কারণে ভারতকে কাবু করিতে পারে ভাহা হইলে পাকিস্তানও যে শেষ পর্যন্ত নিস্তার পাইবেনা, একথা পাকিস্তানের রাজনাভিক্রপন উপলব্ধি করিতেছেন না, অধ্বা উপলব্ধি করিলেও নিছক ভারত-বিদ্বেষর সভাত্ এই আ্রাম্ভানী নীতি অন্ত্র্যুক্তির চলিয়াছেন।

ভধু তাহাই নহে, প্রেদিভেন্ট, স্মানুবের হলে ইয়াাহয় থান পাকিস্তানের কর্নদার হইয়া জনমতের চাপে সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দিতে বাধ্য হন বটে, কিম্ব এই আসম সাধারণ নির্বাচনে পূর্বস্থের সংখ্যালম্ মাহাতে জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থনে না দাঁডাইতে পারে সেজল তাহাদিগকে দেশভাগে করিয়া শাকিস্তানে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আনিতে বাধ্য করা হয়। পূর্ববঙ্গের মূল অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ, স্বভেন্ত ও বাঙালী ও বাংলা ভাষা-প্রশাভ এবং সর্বোপরি তাঁহাদের হিন্দু-মুদ্লমান ক্রিছাবোধ বাহাতে শক্তিশালী হলতে না পারে দেইজল্ব পাকিস্তান সর্বার হিন্দু

নির্দাতন গুরু করেন। ১৯৭০ গ্রীষ্টানের প্রথমাধেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভূক প্রায় দেড় কফ লোক পূর্ব-পাকিস্তান ভাগে কবিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ (Indo-Pak War): পাকিস্তানের ভারত-विषय मुख्न किছू नरह, ১৯৪৭-এর ১৫ই आगन्छे दश कातरन छात्र उत्राज्हन प्रतिवा-धिन जाराव मरधारे এरे विषयद मून निदक्ष छिन । स्मरे नमम रहेर उरे छादर उर श्री পাকিস্তানের বিরোধিতা নানা ব্যাপারে প্রকাশ পাইয়া আসিতেচে। চীনের সহিত সংঘর্ষের কালে পাকিস্তান চীনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ভারত-বিধের প্রচার কবিয়াছে। চীনের সাহায্য-পৃষ্ট হট্না ১৯৬২ ঞ্জীষ্টাম্বে কচ্ছের বাব এলাকা আক্রমব कविशाहा । मार्किन युक्तवारहेद निक्रे इट्रेड अहद आधुनिक युक्षा थशदां हिनार পাইয়া এবং ভারতের দহিত শত্রুতার লিপ্ত চীনের দামরিক ও নৈতিক দমর্থন পাইয়া পাকিস্তান ভারতের দহিত ঘূদে অবতীর্ণ হইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠে। কচ্ছের বাব এলাকায় দৈল প্রেরণ এবং একই সময়ে কাশীরের বিভিন্ন স্থানে নাশকভামূলক कार्यय जन अहर मामदिक अखनख ७ गानावाकनमर मुकारिन वारिनी दश्यन প্রভৃতি বিচ্ছির ঘটনা ছিল না। এই সকল মুজাহিদকে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধশিকা मिया পाঠान रहेग्राहिन। किन्न ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর হল্পে ইহাদের অনেকেই আৰ হারায়। তাহাদের দক্ষে প্রেরিত প্রচুর গোলাবাকদ, অন্তর্ণন্ত এবং নাশকতা-মূলক কার্যের জন্ত নানাপ্রকার বিক্ষোরক প্রবাানিও ভারতীয় কাশ্মীরে অব্যবহা সৃষ্টি প্রতিরক্ষা বাহিনীর হত্তগত হয়। পাকিস্তানের গুর্ভিদ্দ্দি ছিল, কার্যা আক্রমণ করা-পাক উদ্দেশ্য কাশ্মীবের অভান্তরে অবাবস্থার সৃষ্টি কবিয়া নেই স্বযোগে কাশ্মীর গ্রাদ করা: মার্কিন সামরিক সাহাযাপুর পাকিস্তান ভারত নাকিৰ সামধিক म (के) या देहें অ ক্রমণ করিয়া দিল্লী প্রযন্ত অধিকার করিবার মতলবও অ.টিয়া-পাকিতানের জনীবাদ ছিল। কিন্তু কাশ্মীরে হানাদারগণের বিফলতা পাকিস্তানের পক্ষে সহ করা সম্ভব হুইল না। পাকিস্তান নিজ সামরিক শক্তির প্রাধান্তের উপর নির্ভর করিয়া ছাম-জো বিয়ান অঞ্চল পাকিস্তান ও কাশারের মধাবতী আন্ত-कां लिक भोगा नज्यन कविया मिनावाहिनी ध्येतन कविन । देश পাক-দৈকের আত্ত-পাকিস্তানের ভারত আক্রমন ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ছাখ-ৰ্কাতিক সীমা লঙ্গৰ জৌরিয়ান অঞ্লের ভৌগোলিক পরিস্থিতি পাক আক্রমণের পক্ষে ছিল খুনই প্ৰিধাজনক। কলে, কয়েক শত বৰ্গমণ্টল ভূমি পাকিস্তানের কবলে যাইবার পর ভারতীয় দেনাবাহিনী পাকিস্তান সমরবাহিনীর অগ্রসর হইবার পথ রোধ করিল। পান্টা আক্রমণ হিসাবে শিশ্বালকোট ভারতের পান্টা আক্রমণ এবং লাহোরের দিকে ভারতীয় বাহিনী অগ্রদর হইতে থাকে।

মার্কিন সরকার হইতে খয়রাতি সাহায্য হিসাবে পাকিস্তান কয়েক শত প্যাটন ট্যাক পাইরাছিল। ইহা ভিন্ন ফ্রতগামী 'দেবার জেট' জন্দী গাক-সাময়িক শ্রেষ্ঠত বিমানও পাইয়াছিল। পকান্তবে বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের ভারতের শেরম্যান ট্যান্ক, এবং ভারতীয় 'নেট' (Gnat) দ্বলী বিমান প্যাটন ট্যাক ভাৰতীয় সেনাবা তিনীৰ এবং দেবার দেউ অপেকা ছিল মন্তবগতি। কিন্তু ভারতীয় ও জেनादान চৌধवीत रमनावादिनीत मक्छा, त्यनादन व्यवस्थाय त्रोधुतीत ममत-দক্ষতা কৌশল এবং দেশবাদীর ঐকাবদ্ধভাবে সহায়তার ফলে ভারতীয় लाशित त्रगाक्रन : দৈল্পণ দহজেই পাকিস্তানের দামরিক শক্তিকে পর্যুদক্ষ করিয়া হাজীপীর গিরিব য লাহোবের সল্লিকটে ইছোগিল থাল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। অধিক ব্ হাজীপীর গিরিবজ্মে বহু সামবিক ঘাঁটি ভারতীয় দেনা-বাহিনী অধিকার ক্রিয়া লয়। কারগিল অঞ্জেও তিনটি খাঁটি ভারতীয় দেনা-বাহিনীর অধিকারে আদে। কাহর নামক স্থানে পাকিস্তানের কাহ্নের টাব্ন বৃদ্ধ অনংখ্য প্যাটন ট্যান্থ ভারতীয় দেনাবাহিনীর হল্তে বিধরন্ত হয়, অনেক ট্যান্ত সম্পূর্ণ কার্যকরী অবস্থায় ভারতীয় বাহিনীর হস্তগত হয়। বাকি ভারতীয নামক স্বানেও ভারতীয় দেনাবাহিনী দেশপ্রেম ও সমরকৌশদের বিমানবাহিনীর কৃতিছ চমৎকার দুটাস্ত স্থাপন করে। ভারতীয় বিমানবাহিনী পাকিস্তানের দেবার জেট-এর অর্ধেক ক্ষতাসম্পন্ন 'নেট' জলী বিমানের সাহ: গেয় পেশোয়ারের বিমানঘাটি এবং পাক বিমানঘাটির মাধা পেলোরার ও বারলোদা সর্বশ্রেষ্ঠ সারগোদা ঘঁটেটি বিধ্বস করে এবং সেগানকার विमानगां हि विभरन्त ৰভাধিক শক্তিশালী হেভার (Radar) মন্ত্রটি দেশে করে। ভারতের স্থল ও বিমানবংহিনী অসমণ হসিক হ'ব পরিচয় দান কবিয়া পাকিস্তানক (स्थान सम् डिंड विका) भाग करिएक समर्थ डम्, पाक-ए भन পাস সাধ্যেরিন 'ব্রটেন ও আমেবিকার অন্তার তেমনি দকেন ভীকের সঞ্চার # 6 79 করে। ভারতীয় নেপ্রের পাকিস্তানের ব্যবং হিদাবে পাওৱা সংব্যাহনতির (Submarine করি দ্ধেন করে। পাকিস্তান যথন ভাৰতীয় দেনাবাহিনীৰ হল্পে ভীৰণভাবে পদুদ্ধ হইতে খাকে ভখন পাকিস্থানেব

দোসর চীন ভারতকে মিথ্যা অজ্হাতে এক চরমপত্র প্রেরণ করে। অবস্থা পাক-দোসঃ চানের ইহার মেয়াদ অতিক্রম করিয়া ঘাইবার পরও চীন ভারত মিথা। অজ্হাতে চরমপত্র প্রধান

যাহা হউক, ভারতের সহিত যুদ্ধের সাধ মিটিয়া যাইবার ফলে এবং পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ সামবিক কেন্দ্রগুলিও ভারতের হস্তে বিধনস্ত হইতে পাকিলে প্রেসিডেন্ট্ আয়্ব প্রেসিডেন্ট্ জনসনের নিকট পাকি-স্তানের মানবক্ষার জন্ম সনির্বন্ধ অনুসরোধ জানান।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের পাকিস্তান অধিকার করিবার কোন পাকিস্তানের জমি দখল ইচ্ছা ছিল না। পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটি ও সামরিক ভারত বাহিনীর শক্তি নাশ করাই ছিল ভারতের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পান্টা সামৰিক উপ্তেপ্ত বহিন্ত ত উদেশ্য। এই কারণে ভারত পাকিস্তানের আক্রমণের সামরিক ঘাটি ভিন্ন অপর কোন ভানের উপর বোমা বর্ষণ করে নাই। পূর্বক্ষের জনগণকে ভারত এই আখাদই দিয়াছিল যে, ভারত পূর্ব-পাকিস্তানেব উপর আক্রমণ চালাইবে না। পকান্তরে পাকিস্তান পূৰ্ব-পাৰিস্তানকে বেশামরিক অধিবাদীদের বাদস্থান, হাদপাভাল, এমন কি ভারতের আখাদ মশ্জিদের উপরও বোমা বর্ষণ করিয়া বহু লোকের প্রাণনাশ ক্রিতে বিধাবোধ করে নাই। বারাকপুর, কলাইকুণ্ডা প্রভৃতি স্থানের উপর পূর্ব-পাকিস্তান হইতে বিমান আক্রমণ সংগ্রন্ত ভারত পূর্ব-পাকিস্তানের উপর কোন-প্ৰকাৰ পান্টা স্বাক্তমৰ করে নাই।

এদিকে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের চেন্টার স্থিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাণতা পরিবদ্ধ ভারত ও পাকিস্তানকে মুদ্ধ চইতে বির্ভ হইবার নির্দেশ-সম্বলিত এক প্রস্তাব পাস করে (সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৬৫)। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের চিরাচবিত ফুট-বিরভি নিন্দেশ জাকান করে অবর্থে প্রতিয়া আক্রমণকরী পাকিস্তান এবং ভারতের নিন্দেশ আক্রমণ তারতের নিন্দেশ আক্রমণ তারতের নিন্দেশ আক্রমণ আক্রমণ করিবার পর আ্রার্ক্তার পারতি ভারত ভারত পশ্চিমান আক্রমণ করিবার পর আ্রার্ক্তার পারতি ভারত ভারতে পশ্চিমান আক্রমণ করিবার বাধা ইইয়াভিল সেকে ভূজ্মত নিরাপত্রা পরিবদের মুক্ত-বিরভির নিন্দেশ আর্ক্তারে ভারতের দেওরা সর্বেও ভারত ইরা প্রত্যে কীক্রত হয়। কিন্তু রণজনে প্র্যুদ্ধ পশ্ক

প্রেদিডেন্ট্ আর্ব পশ্চিমী-র'টুবর্গের আবও সামবিক সাহায্য না পাওয়ার অভিমান কবিয়া এই নিলেশ মানিতে অস্বীকার কবিলেন। বিশ্বতির অস্ত চাপ: কিন্দু ২০শে নেন্দের নিরাপতা পরিষদ যুদ্ধ-বিরতির জক্ত আবার পাকিস্তানর বীকৃতি চাপ দিসে প্রেদিডেন্ট্ আর্ব রাজী হইলেন। তিনদিনের মধ্যে, অর্থাৎ ২০শে দেন্দেরবর মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি ঘটিন, কিন্তু যুদ্ধ-বিরতির পরও পাকিস্তান সৈন্তরা নৃতন নৃতন স্থান দখল করিয়া লইতে দিধা বৃদ্ধ-বিরতি ২০শে করিল না। ইহা ভিন্ন, ২০শে সেন্দেরবর যুদ্ধ-বিরতির সেন্দেরর, ১৯৬০ বেথা লভ্যন করিয়া পাকবাহিনী এক অনহনীয় পরিস্থিতির স্পিষ্ট করিল।

ঘদ্ধ-বিবৃত্তি ঘটিলেও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল না। অবশেষে কৃশ প্রধানমন্ত্রী কোষিঞ্জিনের একান্তিক চেপ্তায় ভারতের इन वाधानवती তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাত্র শাল্পী ও পাক প্রেসিডেন্ট কোসিজিনের চেইার আয়ুব বাশিয়ার ভাসথন্দ নামক শ্বানে এক বৈঠকে মিলিও হন जानवम् मध्यवन ( জামুয়ারি, ১৯৬৬)। নানা বাক-বিতত্তার পর প্রধানমন্ত্রী কোমিজিনের চেইায় বিখ্যাত তাদখন্দ চ্ক্তিতে (Tashkent Agreement) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরশ্পর বিজিত স্থান ফিরাইয়া जामशन इकि: निया युष्कृत পূর্বেকার ( एहे जामके, ১৯৬৫ ) সামায় ফিরিয়া बानुगाति ३०, ३२७७ যাহবার শর্ভ থীক্লত হয় . বিনা বৃত্তে—শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারত ও পাকিস্তানের পরশ্বর যাবতীয় বিবাদের খীমাংলার স্বীকৃতিও এই চলিতে দেওয়া হয়। ভারত ও পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক মৃদ্দের কালে ছিল হইয়া গিয়াছিল। উহার পুন:ত্বাপন, উভয় দেশের প্রস্পর প্রস্পরের বিরোধী মূল শর্ত প্রচার বন্ধকরণ, ভুই দেশের বিভিন্ন প্যায়ের নেতৃবর্গের মধ্যে শন্মেলনের মাধ্যমে পরম্পর বিবাদের অবসান ঘটান প্রভৃতি তাদথন্য চ্ক্তিতে সন্ত্রিষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ করা ঘাইতে পারে যে, পাকিস্তানের আপ্রাণ চেষ্টা সত্তেও কাশ্মীর সমস্তাটি তাসথন্ চ্জির অস্পীভূত করা হয় নাই। কারণ কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেত অৰ, ইহা রুশ প্রবাই নীভিত্তেও স্বীকৃত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভাদখন্ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর দেই রাজিতেই ভারতের প্রধানমধ্য সাস্বাহাত্র শান্তী ভাদখনেই হৃদ্রোগে আক্রায়

হইয়া প্রাণে হারান। লালবংহাত্র শাল্লীর আক্ষিক মৃত্যু ভাগথক চুক্তির ওকত্ব ভারতবাসীর কাছে বছগুণে বাড়াইয়া নিয়াছে। কারন ध्यस्यमञ्जी नानवाहाङ्क ইহা ভারতবাদীর মনে এক করুণ আবেগের সঞ্চার করিয়াছে। শাস্তার আক্ষিক মৃত্যু এই কারণে ভারত ভাগথন চুক্তি অক্ষরে অক্তরে পালন করিতে সর্বদাই প্রস্তত। পক্ষান্তরে পাকিস্তান প্রথমে কয়েকদিন ভারত-বিরোধী প্রচাব বন্ধ করিলেও পুনরায় কাশ্মীর অধিকার করিবার উন্নাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। মিজোদের নাশকভামূলক কার্যে লিপ্ত হইবার প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, মিজো ও নাগাদিগকে অল্পন্ত খারা দাহায়া করা, তাহাদিগকে ভারতের বিরোধিতা করিতে উষ্ণানি দেওয়া, ভারতের সহিত যে-কোন সমস্তার সমাধানের তাসখন্চভির কালেই কাশ্মীরকে টানিয়া খানা প্রভৃতি পাকিস্তানের মনোবার শর্জাদি পালনে যে অপরিবর্তনীয় তাহাই স্থপষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইদানীং পাকিন্তানের গভিমসি কাশ্মীরেও অন্প্রবেশকারী প্রেবণ, নানা দেশ হইতে প্রচুর শামরিক শাজ-সংশ্রাম সংগ্রহ প্রভৃতি পাকিস্তানের অপরিবর্তিত মনোভাবেরই পরিচান্নক বনা বাহুন্য। ভাসখন্ চুক্তির শর্ভাত্সারে ভারত পাকিস্তানের সহিত উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনের প্রস্তাব করা সত্তেও পাকিস্তান তাহা এড়াইয়া চলে, এবং পূর্বতন প্রেনিডেন্ট্ আয়ুব ভারতের দামরিক শক্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি—এই পুরাতন কালনী গাছিতে ক্রটি করেন নাই।

পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধের কল্ঞাতি হিদাবে নিম্নলিখিত কয়েকটির উল্লেখ করা
যাইতে পারে। প্রথমত, চীনের হামলার পর ভারতের সেনাভারতর মাফল্য বাহিনীর নামরিক প্রস্তুতি দম্পর্কে দেশে ও বিদেশে যে ধারণার
ক্ষারপ্রভার হাই
ক্ষাছে। ভারতীয় স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর উৎকর্ম, এই
যুদ্ধে শক্তিশালী প্যাটন ট্যাল্ল, দেবার কেট প্রভৃতির বিকদ্ধে অপেক্ষাকৃত তুর্বল অন্ত্রশস্ত লইয়া যুদ্ধ কবিয়াও ভারতের সাফল্য ভারতীয়দের মনে আত্মপ্রভারের স্প্তি
কবিয়াতে।

ৰিভীয়ত, বিদেশীয়দের নিকটও ভারতের মর্যাদা যথেষ্ট বিচ্ছণতে ভারতের মর্যাদা যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রয়োজন হইলে ভারত যুদ্ধ করিয়া স্থাধীনতা রক্ষা করিবে এই ধারণা পৃথিবীর সকল দেশের নিকটই

পট হইয়াছে।

ভৃতীয়ত, ভারতীয়দের মধ্যে নানা রাজনৈতিক মতামত থাকিলেও দেশের স্বাধীনতা বৃক্ষার তথা বিদেশ আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যাপারে সকল ভারতবাদীই যে একাবন্ধ দেকথা পাক-ভারত যতে প্রমাণিত ইইয়াতে।

বৃদ্ধের আভক্ততা এবং চতুর্থত, এই যুদ্ধে ভারতের সেনাবাহিনীর সকল বিভাগেরই সামরিক সাক্ষমুদ্ধে প্রকৃত অভিজ্ঞতা অজন করিবার স্থযোগ ঘটিয়াছিল।
সংস্লামের উৎকর্ষ ভারতে প্রস্তুত অন্তর্শস্ত ও বিমানের কার্যকারিতাও ইহাতে
সম্পক্ষে ধারণা লাভ বুঝিতে পারা গিয়াছে।

পঞ্চমত, এই ধৃদ্ধে যে সকল কাগজপত্র পাক-সামবিক পাকিস্তানের ভারত বাহিনীর নিকট পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে পাকিস্তান তারত করের হুয়াশা অধিকার করিবার জন্ত কতন্ব উৎস্ক তাহা প্রমাণিত

ष्ट्याट ।

ষষ্ঠত, এই যুদ্ধে ভারতের প্রকৃত মিত্রদেশ কোন্টি তাহাও স্থান ই ইয়াছে।
ভারতের প্রতি ব্রিটেনের মনোভাব যে কিন্ধণ তাহা এই বৃদ্ধে প্রধানমন্ত্রী উইল্সনের
উক্তি হইতে বৃন্ধিতে পারা গিয়াছে। ব্রিটেনের ব্যবহার যে
গশ্বিমী-রাষ্ট্রবর্গর
ভারত-বিরোধী ছিল, একথা শ্রুভাবে বলা যাইতে পারে।
ব্রিটেন তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ পাক-ভারত যুদ্ধে আক্রমণকারী ও
আক্রান্ত দেশকে সম-পর্যায়ে স্থাপন করিয়া ভাহাদের চিরাচরিত মনোবৃত্তিরই পরিচয়
দিয়াছিল।

সর্বশেষে, উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাকিস্তান আক্রমণকারী দেশ হইলেও ভারত এককভাবে নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধবিরতির নির্দেশ মানিয়া প্রইয়া এবং ভাসথন্দ্ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া নিজের শান্তিপ্রিয়ভার পরিচয় দিয়াছিল।

চীন-সোভিয়েত বিরোধ (Sino-Soviet Rift): চীন ও দোভিয়েত
ইউনিয়নের বিরোধের কতকগুলি মোলিক এবং নীতিগত কারণ
সমাঞ্জন্তবাদ
প্রবিয়াছে। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে চীন হইল
প্রান্তের উপান
সম্পর্কে মতানেকা
বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সোভিয়েত
ক্রিক্রিয়া মহা করে যে প্রবিশ্বিক্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সোভিয়েত

ইউনিয়ন মনে করে যে, পৃথিবীতে সমাজভন্নবাদের পর অবক্সপ্তাবী এবং শান্তিপূর্ণ-ভাবেট সেট বিজয় সভব। বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজাবাদ অথবা ধনতত্ত্বের সহিত যথাসম্ভব ধনতত্ত্বের সহিত সংবাধ সংঘাষ্ট এড়াইয়া চলিয়া সভাবস্থানের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদের সম্পাক্তি নতাবিক্য প্রসার কামনা করে, চীন সর্বাস্থি ধনতত্ত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীব চইয়া ধনতত্ত্বের স্থাকে ভ্রমাণনের জন্ত দৃচ্প্রতিজ্ঞ।

ত্তীয়ত, আফোশায় দেশসমূহের প্রতিকিয়াশাল জাতীয়তাবাদের (reactionary nationalism) বিক্তন্ত চীন সংঘর্ষ অনিবাধ বালয়া মনে করে। জাতীয়তা-বালী শাসনব'বস্থাকে চীন প্রতিকিয়াশিল জাতীয়তাবাদ নামে আথাা দিয়াছে। এই

শক্ত দেশের সহিত চীনের সংঘর্ষ অনিবার্য। সোভিয়েত বাজোনার থাবীনতাল কর্মান আফোনার থাবীনতাল প্রাপ্ত দেশসমূহের প্রতি সহায়ত প্রতি চান ও ভাতনম্পর শান্তির নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। কারদ সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে, এই সকল স্বাধীনতালায় নীতির বৈবন্য জাতীয় রাষ্ট্রের উপর সাম্যাবাদের চাপ দিলে এগুলি পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটের দিকে মুঁকিয়া পড়িবার সন্তাবনা আছে।

এজন্ত পোভিয়েত ইউ নিয়ন এই দকল রাষ্ট্রে শান্তি ঘণ্টাতে অব্যাহত থাকে দেশিকে সচেষ্ট।

চতুর্থত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত সমদৃষ্টিসম্পন্ন
সাম্যবাদী দেশসমূহ মনে করে যে, বর্তমানে পৃথিবী যে পরিস্থিতিতে উপনীত হইতেছে
ভাহাতে কোনপ্রকার ব্যানক যুদ্ধ স্বষ্টি হইলে আগবিক অস্তের ব্যবহারে সমগ্র পৃথিবী
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। স্কভরাং বর্তমানকালের সর্বপ্রধান দায়িত্বই হইল আগবিক যুদ্ধ
এবং আগবিক যুদ্ধের ভীতি হহতে পৃথিবীর জনগণকে রক্ষা
সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় বিশাস যে, ক্রমে পৃথিবীব
শক্তিন প্রধান
শক্তিন প্রধান
শক্তিন প্রধান
শক্তিন প্রধান
শক্তিন প্রধান
শক্তিন নাধ্যমে ভাহা সম্ভব হইবে। এই ধারণার ফলে

সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা মস্থোপথী অপবাপর সামাবালী দেশসমূহ মৃদ্ধনিবোদের জন্তই অধিক আগ্রহনীল। একত আফোনীয় আধীনভাপ্রাপ্ত দেশসমূহ, লাটিন আমেরিকার আধীন দেশসমূহের মধ্যে শান্তি, সমবায় ও সৌহাদ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই সোভিয়েত ইউনিয়ন কামনা করে।

পকান্তরে চীন সামাজাবাদের সহিত সরাসরি মুদ্ধে অবতার্ণ হইবার পক্ষপাতা .
কিউবা সংকটের কালে জুক্ত যথন মার্কিন প্রেসিভেন্ট্-এর বিরোধিভার ফলে

কিউবা হইতে ক্ষেপ্ণাল্কের ঘাঁটি উঠিইয়া লইয়াছিলেন তথন মার্কিন তথা ধনতান্ত্ৰিক, সাম্ৰ'ঞাবাদী দেশসমূহের ভীতি নিছক 'কাগজের বাঘ' ( Paper Tiger) দেখিয়া ভীতেত্রস্ত হইবার সামিল-- একথা চীন বলিয়া'ছল। চীলের 'বৃদ্ধং দেহি' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভয় না করিয়া কিউবাকে কেপণাস্ত দিয়া মনোবৃত্তি সাহায্য করিবার নীতি ক্রণ্ড অনুসর্ব কর্মন এই ছিল চীনের হন্তা এই স্তে ক্রুড ভ্রাব দিয়াছিলেন যে, সামাজাবাদ কাগজের বাব বটে, কিন্দ উহাব আণ্থিক দাত ( atomic teeth ) বহিষ্যাহে অধাৎ আণ্থিক যুদ্ধ ঘটাই-बाद छेरम् ए क्रिट्ड नाहे, बक्षा बहे छ कि हहें हैं लाई हहें शाहित। बक्साब খালবানিয়া ভিন্ন অপর কোন সামাবাদী দেশ চানের কিউবা নীভির সমর্থন করে নাই। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ আফোশায় দেশসমূতের মনে সামাবাদী দেশসমূহে সামাবাদের প্রতি ভীতির সঞ্চার করিবে এই যুক্তিতে আলবানিয়া চীলের সমর্থাকর वाहि পृथिवीय मकल मामावाही बाहेर हीत्मय निन्ना कविटल दिशा সংখ্যা নগণ্য করে নাই। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিদ্গণ, উত্তর-কোরিয়ার কমিউনিস্ট গ্ৰ এবং ব্ৰিটিশ কমিউনিস্ট দের একাংশ ভিন্ন অশর কেংই চ'নের নীতির সমর্থন করে নাই। চীন-ভারত সংঘর্ষের ফলে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত ও মুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দামাবাদী বাষ্ট্রদম্ভের দৌংার্দা পূর্ববংই অক্ষ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা বল্য যাইতে পারে যে, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতানৈক্য আদর্শগত। বাস্তবতার প্রতি তুই দেশের দৃষ্টিভক্ষার তারতমা হেতৃও এই তুই দেশের মধ্যে বিরোধিতার স্বাস্তী হইয়াছে। ক্রমে এই ছম্ম প্রকাশ্ত বিবোধে রূপাস্তরিত হইয়াছে। চীন-সোভিয়েত সীমা-সংক্রাস্ত আদর্শগত ও বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টিভন্নীর পার্থক্য কার্যে রুত চীনাদের বহিষ্কার প্রভৃতি চীন-সোভিয়েত বিরোধের

## তীত্ৰভাৱ প্ৰমাণস্বৰূপ।

বুহিয়াছে।

চীনের সাম্যবাদের ধারণা চীনকে যুদ্ধনীতির দিকে ধাবিত করিতেছে। কিন্তু

এই প্রশ্ন করা ঘাইতে পারে যে, সাম্যবাদে বিখাদী চীন স্বৈরতন্তে
চীনা সামাবাদ

বিখাদী সামাজ্যবাদী দেশসমূহের দলভূকে পাকিস্তানের সহিত

মিত্রতা শ্বাপন তথা পাকিস্তানী নীতির সমর্থন সামাজ্যবাদের নামান্তর নহে কী?
মৃদ্ধনীতির মাধ্যমে সাম্যবাদের প্রসাগনীতি প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বদি চীন ভারত

আক্রমণ করিয়া থাকে ভাষা হইলে দেই নীতি যে বিজনভায় প্র্যাসিত হইয়াছে, দে কথা চানের নেতৃরুক্ত উপলব্ধি করিয়াছেন আশা কথা ঘাইতে পারে। চীনের পূর্ব-ইতিগাস সাম্রাজাবাদের ইতিগাস, বর্তমানে ভারতের সীমাবেথা অভিক্রম করিয়া ভারতার প্রলাক। মধিকার করিবার প্রধানকে মনেকেই চীনা সম্রোজ্যবাদেরট ন্তন রূপ বলিয়া মনে করেন।

চীনের ভারত আক্রমণ এবং চীনের নেতৃর্দের উক্তি আফ্রেশীয় দেশসমূহের মধ্যে িজ্ঞান্তির ক্ষ্টি করিয়াছে। ক্লিল-পূর্ব এশিয়ায় চীনের হস্তক্ষেপ ও সামাবাদী

চীনের সাম্যাল আফোশীয় দেশ-সম্যেক ভীতির কারণ

লোভিয়েত সাম্যান পালচাত্তা দেলে

সামাবাদের ভীতি

হাদে সমর্থ

প্রভাব বিস্তাবের চেষ্টা, তারতের প্রতি বিশাস্থাতক লা প্রভৃতির ফলে চীনা সামাবাদ আফ্রেশীয় দেশদমূহের ভীতির কারে হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের তথা পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের প্রতি নোভিয়েত রাশিয়ার সহাবস্থান নীতি, সর্বোপরি দেশভিয়েত রাশিয়ার শান্তি-নীতি পাশ্চান্য জগতে সামাবাদ সম্পর্কে পূর্বেকার ভীতি বহুলাংশে দূর করিয়াছে। কিন্দ্র আফ্রোশীয় দেশসমূহে চীনা সামাবাদ সম্পর্কে কেবল্যাত্ত ভীতিরই সঞ্চার হইয়াছে। মান্য়েশিয়া বৃক্তবাষ্ট্র গঠন বাাপাবেও এই

উক্তির সভাতা কতক প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯৬০ খাঁটাকের ১১ই নভেম্বর ইউতে ২৫শে নভেম্বর পর্যন্ত মধ্যেতে যে কমিউনিস্ট্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত ইইগাছিল উহাতে চীন-দোভিয়েত বিরোধ প্রকাশভাবে দেখা দেয়। চীনের কমিউনিস্ট্ গণ দান্তাজাবাদের শক্তি সম্পর্কে রুল কমিউনিস্ট্ দের ধারণা অহেতৃক ভাতি-মিশ্রিত এবং কৃশ কমিউনিস্ট্ গণ চীনের কমিউনি-ক্লিক্ তালি-ক্লিক্ ভাতি-মিশ্রিত এবং কৃশ কমিউনিস্ট্ গণ চীনের কমিউ-চীন-ক্লিপ্রাধ

ধারণা যে অবাস্তব—এই তৃই প্রশাব-বিরোধী ধারণার ফলেই
দেই সম্পেননে চীন ও কল কমিউনিন্দ্দের বিরোধ কঠিন আকার ধারণ করে।
শেষ পর্যন্ত এই নীতিগতে বিরোধ ব্যক্তিগত কট ক্তিতে পর্যবসিত হয়। কিউবা ও
স্থায়েজ্যাল সম্পর্কে রালিয়ার নীতি অন্তেক্ক ভীতিমিন্দ্রিত এই ধারণা চীনের
কমিউনিন্দ্রিদের মনে বন্ধমূল। পক্ষান্তরে রালিয়া পৃথিবীতে লান্তি বন্ধার রাথিবার
দুই পক্ষের পঞ্জাতির উদ্দেশ্যে লান্তিপূর্ণ সহাবন্ধান নীতি অন্ধর্মনে বন্ধপ্রিকর
ান্তর্ম এবং সেইছেতু উপনিবেশিক সাম্রান্ধারণ হইতে মৃত্য নৃত্র
আাল্রেশিয় ব্লশস্থ্যের সহিত মিলিয়া-মিলিয়া চনিতে বন্ধপ্রিকর। চীনের

কমিউনিস্ট্দের বিপ্লবের মাধামে মার্কস-লেনিন আদর্শ রূপায়িত করিতে বদ্ধপরিকর এবং দেজ সামাবাদী দেশ মাত্রেরই দকল দেশের সামাবাদে চীনের অবান্তর বিখাদী দলকে দাহায্য দান করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে तक्रमील भागावाप ভারতের তার গণভাত্তিক দেশের মৃতিত মৌহাদ্য বজায় রাথা চীনের আদর্শের পরিপন্থী। রাশিয়ার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রন্ত্রে মহিত প্রীতির সম্পক, যুগোলাভিয়ার প্রেশিডেণ্ট টিটোর সহিত সৌহাদাপূর্ণ বাবহার রুশ বাধ্ববাল চীনের কঠোর সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়। চীনের একমাত্র সহায়ক হইল আলবেনিয়া যাহা হউক, চীন রাশিয়ার কমিউনিজমে 'শোধনবাদের' ( Revisionist ) গন্ধ পায় এবং কল সাম্যবাদ এবং চীনের সাম্যবাদের আদর্শগত বাবধান ক্রমেই প্রকট হইয়া উঠে। ১৯৬৩ ঐত্তাবের চলা মার্চ চীনের পিপ্লস্ ভেইনীতে ( People's Daily ) মাধ-দে-তং ক্ৰছ কে নকা মাও দে-তং-এর করিয়া ঘোষণা করেন: A spectre is haunting the কুল্ড কৈ আজনণ world-the spectre of genuine Marxist-Leninism threatens you. You have no faith in the people and the people have no faith in you. You are divorced from the masses.

এইভাবে ক্রমেই খাঁটি মাকস্-লেনিনবাদ ও বাস্তবান্তগ্ মাকস্-লেনিনবাদের
বিবাদ শুক্র হয়। চীন রাশিয়াকে এবং রাশিয়ার সমর্থক যাবভাগ
নালের বিবাদিশুর সামাবাদে বিশ্বাসী দেশ ও জনগণকে 'শোধনবাদের' দোষে তুর
নাধ মে সংঘাবাদী বলিয়া অভিচিত্ত করিছেছে। এই বিরোধের অস্ক্রনিভিত্ত উদ্দেশ্ত
ক্রেন্দ্রের নেভ্যান বাশিয়ার নেভ্যাকে নাকচ করিয়া চীনের নেভ্যাক্র স্থাকন।
নাভের ভো
আফ্রোশীয় দেশসমূহে চীনের নেভ্যানের মাণা নিজল হইয়াছে,
বলা বভ্লা। বস্তুত, চীনের আদর্শবাদ ও প্রক্রত কার্যক্রণপের মধ্যে পার্থকা প্রত্রা
থাতি মাকস-লেনিনবাদের ধারক চীনের পক্ষে বৈরাচারী পাকিস্তানের সভিত্ত মেছা
স্থাপন বিশ্বয়কত্ব ব্যাপার।

পূর্ব ও প্রশ্নিমী রাষ্ট্রকোটের মধ্যে ক্লান্ড ও কোনেছির সোন্তালোর করে ।

নার কাই চইয়াছিল কাই। শানিকামী জনন্ধার্যের মধ্যে আশার স্কার করে।

১৯৬০ এর কেব আগ্রান মানে সাফারিক মধ্যে চুক্তি বাবা আনিক বাহির নাম্যারিক নির্দ্ধার নির্দ্ধার বিশ্বের যে নালি মানিকা লওয়া চুক্তি উই পূর্ব ও প্রভিত্তিকারের (Bastern and Western Bloos) নেতৃবুক্ত যে আণবিক যুদ্ধ হইতে পৃথিবীর জনসাধারণকে মৃক্ত রাখিতে চাহেন সেই সক্ষরই পরিলক্ষিত হইয়াছে। চীনের নেতৃরুল ইহাতে তেমন খুশি হন নাই।

১৯৬৬ শ্রীষ্টাব্দে চীনে শোধনবাদের বিক্রম্বে জেহাদ ঘোষিত হইলে রাশিয়ায় পাঠরত চীনা ছাররা কশ সরকারের বিক্রম্বে উগ্র আন্দোলন শুক করে। কশ সরকার বাধ্য হইয়া এই সকল ছাত্রকে রাশিয়া হইতে বহিষ্কারের আদেশ শোধনবাদের বিক্রম্বে (অক্টোবর, ১৯৬৬)। এদিকে চীনে রেজ্গার্ডগণ শোধনবাদের বিক্রমে মারম্থী হইয়া উঠিলে দেখানে একপ্রকার অন্তর্গু হেয়া চীন রাশিয়াকে ঘে-কোন অজ্হাতে শোধনবাদী বলিয়া অভিহিত করিতে বিধাবোধ করে না। ফলে কশ-চীন সম্পর্ক প্রকাশ্য বন্দের পর্যায়ে আদিয়া পৌচিয়াতে।

কুলা-চীন সীমান্ত বিরোধ (Russo-Chinese Border Conflict):
১৯৬০ শ্রীরান্ত পর্যন্ত চীন ও সোভিষ্কেত বাশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক সৌহাদ্যপূর্ণ ছিল।
কিন্তু তুই দেশের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য দেখা দিলে উহা ১৯৬০ শ্রীষ্টাব্দ হইতে সীমান্ত
সংঘর্ষে রূপলাভ করে। এই সীমান্ত বিতোধের মূল কারণ ছিল চীন ও বাশিয়ার মধ্যে

অ-সম চূক্তি। কশ জারদের আমলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আইগুনের
চীন ও রাশিয়ার
চুক্তি (Treaty of Aigun) এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং-এর
সীমান্ত-বিরোধ:
আইগুন ও পিকিংএর চুক্তি
সমত অধিকার করিয়াছিল। ফলে চীন জাপান সাগরের সহিত

সরাসরি যোগাযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী জারদের আমলে
সেই সময়কার চীনের চর্বনভার স্থযোগ লইয়া রাশিয়া এই সকল
নীমাংসার জালেটিল দ্বল করিয়াছিল, বস্তুত এগুলি চীনের জংশ। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের
নিক্তন
২৫শে কেব্রুয়ারি পিকিং শহরে চুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে

শীমাস্ত-বিব্যাধ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু হর। কিন্তু আগস্ট মাদ পর্যন্ত আলাপ-স্মালোচনা ক্রিয়াপ্ত কোনপ্রকার মীমাংসায় উপনীত হাওয়া সম্ভব হুটল না।

চীনে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' (Cultural Revolution) শুক হইলে চীন ও বাশিরার সীমাস্ত পরিশ্বিতি অভাস্ক উত্তেজনাপূর্ণ হুইরা উঠে। বিশেবভাবে ১৯৬৭ এইান্দের ক্ষেক্রবারি মাসে সীমাস্ত সংঘর্ষ অভাধিক বৃদ্ধি পার। এই ব্যাপারে পরশার প্রতিবাদ-প্রের আদ্দান-প্রদান চলে। এই সকল প্রতিবাদপ্রে একে অপরের বিক্ত্বে ভীর

আক্রমণ করিতে বিধাবোধ করে নাই। ১৯৬৭ ঐটাব্যের জামুরারি হইতে ১৯৬৯ ৰীটাব্যের মার্চ মাসের মধ্যে উভয় পক্ষে বসংখ্য সীমান্ত অক্রমণ-नीमान मःवर्व জনিত সংঘ্ৰ ঘটে। ১৯৬৯ গ্ৰীষ্টাৰের মার্চ মানের ১—২ তারিখে চীনা দৈ<del>তা</del> বর্ফাবৃত নদী সাদা পোশাকে পার হট্যা ভমন্তি ঘীপে উপস্থিত হয়। শালা বরফ ৰ শালা পোশাক ভালাদের গোপনে ডামন্তি দ্বীপে পৌছিবার পথ সহজ করিয়'ছিল। অপের দল নদীর ভারে আসিরা উপন্থিত হইলে কশসৈক্ত ভাগা দিগকে বাধা **দান করে।** ফলে নদার ভীর হইতে এবং সাদা বরকের স্থাগে লইয়া নুকান্বিত সাদা পোশাকধাৰী জীনা সৈতা পশাং হইতে কুল সীমান্ত বক্ষীদিগকে আক্রমণ করে। বহু রুল দৈন্ত এই আক্রমণে প্রাণ হারায়। এই ব্যাপার প্রয়া উভয়পকে ভীর বিরোধের ফট হয়। পিকিংম কুল ানন্তি ছীলে সংঘৰ্ণ— দুভাবাসের স্মুথে বিশাল সংখ্যক চীনবাদী বিক্ষোভ প্রদর্শন करव। याहे २७ काहि हीनावामी मम् होनदम् क्रम-विरवाधी ও বাদানুৰাছ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বাশিয়াম্ব চীন দ্ভাবাদের সন্মুখেও অন্তরণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ডামন্স্তি ঘীপের ঘটনায় চীন নিজ দায়িত্ব অধীকার করে এবং রুশ দৈল চীনের দীমার অভান্তরে প্রবেশ কংয়াছিল বলিয়া জানায়। তুই পক্ষেই পরস্পর শীমারেখা লভ্যন, শীমান্ত রক্ষীদের শীমান্ত সংঘর্ষের উপর হামলা সমভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু দীমান্ত সংঘর্ষ প্রকাশ ভীৱতা হাস ষুদ্ধে পরিণত হউক ইহা কেহই চাহে নাই। এই কারণে শেষ

**পর্বন্ত দীমান্ত দংদর্বের** ভীরতা কতকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

১৯৬৯ প্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ কল সরকার ডামন্স্কি দ্বীপের উপর রাশিয়ার অধি-কার দাবি করেন এবং দেই দাবির পশ্চাতে ঐতিহাসিক তথাাদি ও যুক্তি প্রদর্শন করেন। ইহা ভিন্ন সীমান্ত সমস্তা সমাধানের জন্ত ১৯৬৪ গ্রীষ্টাব্দে যে আলাপ-

সমস্তা সমাধানে কল প্রচেষ্টা নদীপথে চলাচল সমস্তার সমাধান-কল্লে কমিশন আলোচনা শুরু হইয়াছিল উহার স্ত্র ধরিয়া পুনরায় আলোচনা
শুরু হউক এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এপ্রিল মাসে অপর এক
পত্রে রুশ সরকার এই অ'লোচনা যথাসম্ভব ক্রন্ত শুরু করিবার
প্রস্তাব করেন। চীন এই প্রস্তাব অন্থমাদন করিলে ২২শে জুন
চীন-তাশিয়া নদীপথে চলাচল-সংক্রাম্ভ এক ক্মিশন খাবারোভ্স্
শহরে উপস্থিত হয়। কিন্তু যথন এই ক্মিশন আলাপ-অ'লোচনায

বত দেই সময়ে চীন দাইবেরিয়া দীখায় আম্ব নদীতে অবস্থিত গোল্ডিন্স্তি দীপ

আক্রমণ করিয়া বদে। এইভাবে উভয় দেশে শীমান্ত-বিবোধ মীমাংদার পথে অধাদব না হইয়া ক্রমণই ভীল্ল চইয়া উঠে। হো-চি-মিন্-এর শেষকুতা অক্ষানে যোগদান করিছে অংশিয়া কল প্রধানমন্ত্রী কোদিজিন পিকিং-এ চ্-এন-লাই-এর দহিত বিরোধ মীমাংদাব অংলোচনা করেন। করে দেল্টেম্ব মাদেব মধ্যভাগ চইতে প্রপার-বিবোধী প্রচাবকার্য কতক পরিমানে জিমিত হয়। অবশ্র ভারাকে মীমাংদার প্রায়ে উভয় প্রু উপতি ব্রহান্ত বলিয়া অন্সতি হয়না।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি : প্রান্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহার প্রভাব (Increase in the World Population: Its effects on the International field): ১৯২০ গ্রীকালের পৃথিবীর জনসংখ্যার তুলনায় ১৯৮০ গ্রীকালের গোট হাজার ৯৭ মিলিয়ন (1,097 millions) লোক পৃথিবীতে বৃদ্ধিবীর জনসংখ্যার পৃথিবীর জনসংখ্যা তিল পাইয়াছে। ১৯২০ গ্রীকালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা তিল কমবৃদ্ধি
১৮১১ মিলিয়ন, ১৯১১ গ্রীকালে ২১১৩, ১৯৪১ গ্রীকালে ২২৪৬ গ্রীকালন, ১৯৬১ গ্রীকালে ২৬৬১ গ্রীকালে ২৯১৭ মিলিয়ন। ১৯৬১ গ্রীকালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৯১৭ মিলিয়ন জাশিয়া দিড়োইয়াছে।

এই বিশাল জনসংখ্যার বৃহত্তম সংখ্যা হইল এলিয়ার অধিবাসী , এলিয়ার ১৬২২ মিলিয়ন এবং আফ্রিকার ২০৭ মিলিয়ন অধিবাদী মিলিতভাবে প্রিবীর জনসংখ্যাব প্রায় হই-তৃতীয়াংশ। রাশিয়াকে বাদ নিলে ইওরোপ ও আমেরিকার জনসংখ্যার (৮২১ মিলিয়ন) বিশুণ অপেকাণ্ড বেশি লোক আফুেনীয় দেশে জন-আফ্রোশীয় দেশগুলির অধিবাসী। দীর্ঘকাল পাশ্চান্তা দেশের मःशास चलावनीय वृक्ति অর্থ নৈতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির তুলনায় পশ্চাদ্পদ থাজিয়া আফোনীয় দেশগুলি ইওবোপীয় দেশসমূহের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। কিন্তু বিগত চলিশ বংসরের ইতিহাদ পর্যালোচনা করিলে আফোশীয় দেশগুলির মধ্যে এই শোষণ ও শাসন হইতে মুক্তির চেষ্টা যে ক্রমেই ভীত্র আকার ধারণ করিয়াছিল উচার পরিচয় পাওয়া যায় বিতীয় বিশ্ব-আফোশীয় জাগরণ যুদ্ধোত্তর যুগে আফ্রোনায় দেশগুলিকে আর উপনিবেশ হিসাবে শাসন-শোধণ করা সম্ভব হইবে না এট কথা উপল্বি করিয়া একে একে এইগুলির স্বাধানতা পাশ্চাতা দেশদমূহ স্বীকার করিয়াছে। এই সক্স व्याद्धानीय (मर्नद-हे क्रनम्रथा। विशव प्रतिम वरमरत वास्वानीयलाख वृद्धि পাইয়াছে।

পাশ্চান্তাদেশীয় মনীবিগণ—ভেকার্টে, হিউম, কান্ট্, হেগেল, লক, পেইন. বেন্থাম্ প্রভৃতির বহনার মাধ্যমে প্রাচাদেশীয় জনসাধারণের মধ্যেও মাতুৰ মাত্রেরই জন্মগত সমভার ধারণার প্রসাবলাভ কবিলে শক্তি ভারা মানুষ্কে প্লান্ত রাথিবার

মৌলিক অযৌক্তিকতা ও অক্তায়, প্রাচ্যদেশীয় তথা রুষ্ণকার মান্তব উপলব্ধি কবিশে বাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন অঞ্চলমূহের আন্ত্র-শতিহার চেগা

আত্মনিয়ন্ত্র ও সামাজাবাদের বিব্যেষিতার প্রকাশ পাইয়াছে।

এই জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প অর্থ নৈতিক কারণে আহও শক্তি সঞ্চয়
করিয়াছে, বলা বাজনা। জনসংখ্যাব দিক দিয়া পাশ্চান্তা
পাশ্চান্তা দেশের
অর্থান্তির ভবিত্ত
শক্তিশালী একথা পাশ্চান্তা দেশসমূহও উপন্তি করিয়াছে।

এই বিশাল জনসংখ্যাকে পদানত কবিয়া রাখিয়া, অন্নতিক ক্ষেত্রে পশ্চাদ্পদ রাখিয়া পাশ্চান্তা দেশসমূহ যে শগ্রগতির বড়াই দীর্ঘকাল করিতে পারিবে না একথা পাশ্চান্তা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপসন্ধি কবিয়াছেন। কিপলিং তাঁহার কবিভায় এ সম্পর্কে বছ পূর্বেই পাশ্চান্তা দেশীয় খেতকায় জনসমাজকে সভক করিয়া দিয়াছিলেন।\*

পৃথিবীর জনসমষ্টির সংখ্যাবৃদ্ধি একদিকে যেমন অর্থ নৈতিক সমস্তা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং সেই সমস্তা সমাধানে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সমবেত চেষ্টায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পৃথিবীর সকল অংশের মানবগোটার অভাব-অনটন দূর আন্তর্জাতিক শান্তির করিবার দায়িত বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি পৃথিবীতে শান্তি প্রশাস্ত করিবার দায়িত বৃদ্ধি করিয়াছে, বৃদ্ধি করিয়াছে। তৃতিক্ষ, মহামারী, বিভিন্ন রোগ প্রভৃতি পূর্বে যে পরিমাণ লোকের মৃত্যুর কারণ হইত

<sup>\* &</sup>quot;Now it is not good for the Christian health to hustle the Aryan brown

For the Christian riles and the Aryan smiles and he weareth the Christian down;

And the end of the fight is a tombstone white the name of the late deceased.

And the epitaph drear: "A fool lies here who tried to hustle the East."

Rudyard Kipling, quoted by Langsam, p. 392.

বর্ত্তর মারন কমাত্র হর না। একমাত্র যুক্তই হটল মৃত্যুর সর্বাপেকা প্রশ্ব পদা। তইটি
বিশ্বযুদ্ধের মারন কমাত্র ফলে যে নিশাল সংগ্রক লোক প্রাণ্
কাল হারভিয়াছিল ভাহাও পৃথিনীর জনসংখ্যার ক্রমবর্গমান গলি
ভাস করিতে সমর্থ হয় নাই। ইউনাইটেড তালনস্ পরিসংখ্যান
বিভাগের তিসাবে ১৯৭৫ খালাজে পৃথিনীর জনসংখ্যা ৩৮০০ মিলিয়নে এবং
২০০০ খ্রীসালে মোট ৬০০০ মিলিয়নে পৌছিবে জনসংখ্যা তর্গসদারে দরিছ দেশেন্ত
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক হটয়া থাতে। বস্তুত, আক্রমাত্র অনুস্কত দেশসমূতে
এই ভত্তের সাশ্বা প্রমাণিত হটয়াহাছ।

ख्था अनुमूख अर्थरिक अवस्थित एम गाउँहे थान. আফোশীর পরিধান, বাদস্থান, শিকা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন দমস্থা खारकानीय मानव-সমাধানের প্রয়োজন বহিয়াছে। এরপ অভয়ত দেশসমূহের গোলীর আশা-মধ্যে একদিকে যেমন পৃথিবীর সকল অংশের মান্তবের স্থিত আকাজা সমম্বাদা লাভের আকাক্ষা রভিয়াছে, অপর দিকে যে বাবস্থা অমুদরণ করিলে উপরি-উক্ত সমস্যা দূর করা ঘাইতে পারে দেরপ ব্যবস্থা অবলম্বনে আগ্রহও বৃহিয়াছে। এমতাবস্থায় সাম্যবাদী প্রচারকার্য এই বিপ্লধান্ত্ৰক আন্দো-ক্ষের সন্তাবনা मकल (माम भहाकहे श्राचाद विकास ममर्थ हहेरव दना वाहना। কারণ উপরি-উক্ত সমস্তা হইতে এই সকল দেশে বিপ্লবাস্থাক আন্দোলনের স্থা হইবার সম্ভাবনা আছে। আর এরপ আন্দোলন স্বভাবতই সাম্যবাদের প্র প্রশন্ত করিবে।

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্থ্য ইহা একটি অভিশয় 
ভারগাহিসপার দেশ- গুকুত্বপূর্ণ জটিল প্রশ্ন সন্দেহ নাই। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গর

মন্তের দায়িত্ব অর্থ নৈতিক অগ্রগতির কোন মূলাই থাকিবে না, যদি
পৃথিবীর স্বাপেক্ষা বিশাল জনসংখ্যা অন্তর্ম এবং অর্থ নৈতিক কেত্রে পশ্চাদ্পদ্
থাকিরা যার।

কাহারো কাহারো মতে সমগ্র পৃথিনীবাপী এক বাসস্থান পরিনর্ভনের নীডি অকুসরণ করিয়া অনুশ্রত অঞ্চল হইতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করিয়া উন্নত অঞ্চ জনসংখ্যা কম এরপ অঞ্চলে সেই দকল দেশ হইতে লোক দরাইয়া আনিলে এবং পৃথিনীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর সাহাযা-সহায়তা ও সমবায়নীতি অনুদর্ব কবিলে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি-জনিত সমস্তার স্মাধান করা সন্তব জনসংখ্যা হ'লাগরিত-করণের মাধ্যমে জনসংখ্যার চাপের কল্পমে স্থানিজিক ইউলেও কর্গন্ধেরে প্রায় অসম্ভব । সমন্ত্রীন এমভাবস্থার পৃথিবীর জনসংখ্যাকে অনাধভাবে যে কোন স্থানে বসবাসের মুযোগ দিলেই সমস্থার আংশিক স্মাধান সন্তব ইইবে।

পৃথিবীর জনসাধারণকে কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রতি অমুসরণে বাধা না করিয়া, পৃথিবীর গণতাত্মিক, সামাবাদী যে-কোন ধরনের সরকারের মধ্যে সহযোগি-তার মাধ্যমে লোকদংখ্যাজনিত সমস্থার সমাধানে সচেট চল্লা পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্ত একান্ত প্রয়োজন। কারণ পথিবীর বিশাল জনসংখ্যার জনমণ্টন অর্থ নৈতিক ভিন্ন, বাজনৈতিক বিপদ-মুখা বিপ্লব, নিছক বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনে অপব দেশের অংশ দথল করা প্রভৃতি শুরু হইবে ।\* আফোশীর দেশসমূহকে উপেকা কবিয়া চলিবার দিনেরও অবদান ঘটিয়াছে। এই অঞ্লের উন্নয়ন এবং পৃথিবীর শকলপ্রকার রজেনৈতিক আদর্শে বিখাদী দেশদমূহ বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর উল্লয়নের ছন্ত বন্ধপরিকর হইলেই এই সমস্তার সমাধান সম্ভব হইবে। এজন্ত সর্বপ্রথমেট প্রয়োজন পৃথিবীতে শাস্তি বজায় রাথিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্ত যে বিশাল পরিমাণ অর্থ বায়িত হইতেছে তাহা বন্ধ করা এবং উহা মানবকল্যাণে **উ**পদংহার বায় কলা। ইহা ভিন্ন আন্তর্জাভিকভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্তে জন্মনিরোধ-পরিকল্পনা কার্যকরী করা প্রয়োজন। সর্বোপরি কৃষি ও শিরের উন্নয়নের জন্য সর্বজাগতিক প্রকল্পের প্রয়োজন। নতুবা আফ্রোশীয় দেশ-সমৃহের জনদংখ্যার চাপে পৃথিবীর অপরাংশের উল্লভতর অর্থনৈতিক কাঠামোভ বিধবস্ত হইবে। বিশ্-রাজনীতির ইহাই অক্তম সমস্তা।

মধ্য-আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র (Central African Federation): ১৯৫৩
গ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মধ্য-আফ্রিকার উন্তর-বোডেশিয়া,
নিয়াসাল্যাণ্ড ও দক্ষিণ-বোডেশিয়া—এই তিনটি উপনিবেশিক
ক্ষেত্রেশন গঠন,
১৯৫৩

যুক্তরাষ্ট্র 'সেণ্ট্রাল আফ্রিকান ক্ষেড্রেশন' (Central African

<sup>\*</sup>Vide: Friedmann: An Introduction to World Politics, p. 296 ( Fourth Edition ).

Federation) নামে অভিহিত হয়। এই যুক্তবাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমত' কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্রম্ভ করা হয়। কিন্তু উত্তর বা দক্ষিণ-রোডেশিয়া উত্তৰ ও সকিণ-धर वावषा शहन करिएड साएउटे बाकी हम ना। कावन धटे বেশ্বেদ শিহাৰ যুক্তরাসীয় শাসনবাবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ছিল খেতাঙ্গদের হস্তে বিবেশ্ভিত্য যাবতীয় শাস্নক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখা। স্থানীয় বাসিন্দা শর্ণাৎ আঞ্জিকাবাদীদের উপর খেতাঙ্গদের নিরস্থ ক্ষমতাদান করাই ছিল ইহ'ব অন্তর্নি হিড উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিক্তের স্থানীয় অধিবাদীরা স্থল বিভাহ ঘোষণা করিতেও প্রার্পদ হইল না। পরিস্থিতির চাপে সশস্ত বিজোহ ব্রিটিশ সরকার ১৯৫৯ প্রীষ্টাব্বে 'মন্কটন কমিশন' নামে একটি কমিশন নিয়োগ করিয়া এই তিনটি ঔপনিবেশিক অফলে শাসনবাবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে স্থপারিশ করিতে বলিলেন। মন্টন কমিশন এই অঞ্চলগুলি লইয়া একটি যক্তবাষ্ট্রীয় শাসনবাবন্ধা চাল नक्षरेन क मिलन, ১৯१৯ রাথাই উচিত বলিয়া মুপারিশ করিলেন, কিন্তু একথাও বলিলেন ঘে, কেন্দ্রীয় সরকারের হ'তে কেবলমাত্র প্রতিক্রমাণ্ড পররাষ্ট্রবাবস্থার খেতাজ ও আফিকান- দায়িত তিল্ল অন্ত কিছুই পাকিবে না। এই ব্যবস্থা আফ্রিকান বের বিরোধিতা বা খেতাক কোন সম্প্রদায়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য হইল না। जिल्य मुख्यमायहे अहे माम्मवावष्ठांत्र विद्याधिका कदिल।

এই ভাবে নানাপ্রকার রাজনৈতিক বিবাদ-বিদ্যাদ, দক্ষ-ছেষের পর ১৯৬৪ থান্তাবের জুলাই মাদে পরিস্থিতিকে দ্বীকার করিয়া লইয়া বিটিশ সরকার 'নালাট্র' (Malawi) 'নিয়াদাল্যাও' নামক উপনিবেশটিকে স্বাধীনতা দান করিলেন। ও 'জাবিলা' (Zambia) এই স্বাধীন রাষ্ট্রে নামকরণ হইল মালউই (Malawi)। স্বাধীন রাষ্ট্রের লাফ্রিরের পরিচয় কেবলমাত্র নিয়াদাল্যাওের স্বাধীনতাগ্রই শেষ হইল না। উত্তর-রোডেশিয়াও ঐ বংসরই (১৯৬৪) অক্টোবর মাদে স্বাধীনতা লাভ করিল। এই দেশের নৃতন নামকরণ হইল 'জাম্বিয়া' (Zambia)।

রোডেশিয়া সমস্তা (Rhodesia Problem)ঃ দক্ষিণ-বোডেশিয়ার ১৯৬৪ রাষ্ট্রনের কনন্ব রাজনৈতিক ভাগা এখনও উপনিবেশিক অভিশাপন্ক হইতে ওয়েলপ প্রধাননারী পারে নাই। ১৯৬৪ প্রীপ্রামের জুলাই মাসে কমন্ওয়েলপ সম্মেলনে দক্ষিণ-বোডেশিল প্রনর প্রধানমন্ত্রিশন প্রামের প্রধানমন্ত্রিশন বোডেশিল প্রনর

দক্ষিণ-বোডেশিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেথানেও ব্রিটিশ সরকার স্বায় এবং সততার ভিত্তিতে শাসনভান্ত্রিক সংস্থারসাধন যাহাতে করেন সেই দাবি উত্থাপন করা হইয়াছিল।

দকিণ-রোডেশিয়ার প্রধান সমস্তা হটল থেতাঙ্গদের স্বার্থরকার আপ্রাণ চেটা এবং পকান্তরে আফ্রিকানদের থেতাক্ষ দমননীতি হইতে মুক্তি। দক্ষিণ-রোজেশিয়ার नःशालयु (वजान মোট লোকদংখ্যার মধ্যে ২০ লক হইল আফ্রিকান এবং ১ লক কর্ত্ত আফ্রিকানদের ৪০ হাজার ইইল খেডাক। এই থেঙাক সংখ্যালঘুদল ভপর দমনমূলক শাসন আফ্রিকানদের উপর শাসন চালাইবার জত্ত দৃচ্প্রতিজ্ঞ। দক্ষিত গরিচালনা আফ্রিকায় যেমন খেতাঙ্গণ আফ্রিকানদের উপর এক দমনমূলক শাসন চালাইয়া যাইতেছে অনুরূপ দক্ষিণ রোডেশিয়ায়ও খেডাক্সণ সংখ্যাগ্রিষ্ঠ আদি বাসিন্দা আফ্রিকানদের উপর এক দখননীতিমূলক শাসন চালাইতা ঘাইতে ছে। এই ব্যাপারে আফোশাস দেশমাত্রেরই সহাত্ত্তি দক্ষিণ-রোডেশার আফিকানদের সপকে। কিন্ত ইদানীং দক্ষিন-বোডেশিয়ার সমস্তা খেডাঙ্গদের প্রেনীনতা ঘোষনার চেষ্টার ফলে আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। দেখ'নকার বাবস্থাপক সভায় খেতাঙ্গরা ভধু দংখ্যাগরিষ্ঠতায় নংখ, স্ব ক্য়টি শ্দশুপদ অবিকার করিয়া আছে। শুণু ভাগাই নহে মন্ত্রিসভার কোন আফিকানকেও গ্রহণ করা হয় নাই। তহা ভিন্ন ঘেখানে খেতক ভোটদাভাদের সংখ্যা ৪৭ হাজারের উপরে দেখানে মাত্র ভোটাখিকারে २० मक क्रम आर्थिकामरभव मर्मा माज ८२० क्रम टिनार मियार विश्ववकत्र देवसभा অবিকার পাইয়াছে। অথ১ अ, शादमन त्या ह सनभः था। খেতাকদের অপেক্ষা চৌদগুণ বেশি।

বর্তমানে থেতাক্সদের চেষ্টা হইছেছে দক্ষিণ-রোডেশিয়াকে থাবান বলিয়া খোষণা করা: কিন্তু আফ্রিকানদের ভোটাধিকার খাকার করিয়া স্ট্রার পূর্বে স্পৌনভা লাভ করিতে পারিলে দক্ষিণ-অংফিকায় যেয়ন খেতাক্ষণের থাবীনতা বণ বৈষ্যা-নীতি-ক্ষনিত অভ্যাচারী শাসন চলিভেছে, দেই অবস্থা দক্ষিণ-ব্যোডেশিয়ায় ও কার্মেয় হইবে। ইহা ডিগ্রালির

হংবেজ বা উদ্বেশন্ত হংবেজ বংজনীতিকগণ সমর্থন করেন না। ব্রিটিশ অধানমন্ত্রী ইইল্মনের লেবাব পার্টি অর্থাং অমিক দলের মন্দ্রিসভাব প্রধানমন্ত্রী মতক্ষাকী উত্তল্পন বেত্রিক নিগকে স্বাবীন শ ন্যুস্থা কবিবার পুরেত

व्यक्तिकामानव क्यांनेशांक्यात्वव कार्यंत क्षष्ट्र स्थानाम कृति । मिन निष्टाप्तम ,

ইহার অন্তথায় বিপদের আশংকা আছে এই বলিয়া তিনি দক্ষিণ-রোডেশিয়ার विज्ञाकित्रक भागारेश निशास्त्रत ।

বিটিশ উপনিবেশ বোডেশিয়া আফিকার এক রাজনৈতিক বটিকাকেন্দ্র-খত্তপ হহয়া উঠিয়াছে। বোডেশিয়ার সাদা চামড়ার ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা স্থানীয় কালো চামড়ার মূল বাদিন্দাদের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ। অথচ দেখানকার শাদনবাবস্থা প্রদানবেশিকগণই হস্তগত করিয়া বদিয়া আছে। দেখানকার প্রতিনিধিসভায় মাত্র তিনজন স্থানীয় বাসিন্দাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। প্রধান-খেতাক ঔপনিবেশিক-মন্ত্রী আয়ান বিধ (Aian Smith) আফ্রিকানদের জাতীয় গ্ৰার ক্ফক্রে আশা-আকাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া নিজের জাতি-ভাইদের স্বার্থে व्या किकानरमञ् শাসন পরিচালনা করিতেছেন। জাগ্রত আফ্রিকা এই ধরনের অধিকার পদদলন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠকে দমনের নীতির তীত্র

বিবোধিতা কবিতে নক করে।

ল্ভিম্মি ভাব

ख्न प्राटम कप्रन अराजन्य अधानभन्नी मत्प्रनान चारकानाम दन्न-১२७६ ओहोस्मव সমতের প্রধানমন্ত্রিগণ রোডেশিয়ার শাসনতত্ত্বে প্রাপ্তবয়স্ক সকলের প্ৰকৃত গণতাত্ৰিক ভোটে সরকার গঠনের অর্থাৎ রুফকায় বাদিলাগণকে খেতকায়-অধিকার কৃঞ্কার দের সমপ্র্যায়ে স্থাপনের জন্ত বিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চাপ দেন। ৰাদিন্দাগণকে জেমো কেনিয়াটা এই সম্মেলনে আফ্রিকার দেশসমূহে আয়ান দিবার কর চাপ স্মিথের অভ্যাচারী শাসনের বিক্তম প্রতিক্রিয়ার কথা স্থরণ ব্রিটিশ সরকার আয়ান স্মিধের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করাইয়া দেন। रवारफिनिया सम्याव समावान यं क्रिट सरहहे हहेरलन वरहे. कि स আলান প্ৰিথ কৰ্ত্তক অংহান স্মিধ ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য কবিয়া ১৯৬৫ . कक नार्त (वार्ड-बोडास्यद न उपन प्राप्त द्यार प्राप्त प्राप्त प्राप्त दाहे विषय শিয়ার স্থাধীনতা ধোষণা কবিলেন। প্রধানমন্ত্রী উইল্পন আয়ান স্থিপের সরকারের (भारतना ক্ষমতা রোভেশিয়ার ত্রিটিশ গ্রণবের হতে ক্তম্ত করেন। কিন্তু ভাগতে কোনপ্রকার ফল লাভ করা সম্ভব্ত্য নাই। প্রয়েজনার শান্তিমূল্ক আয়ান আথের উত্তা দমন করিবার চেষ্টায় বিটিশ প্রধান-বাবভার মাধানে ভাবের ফলে ১৯৬ঃ बेह बाद ভিসেম্বর ম্মার গড়িম্সি १८डिम श्रधानमञ्जीव भारम जान्मकार राष्ट्रमम्हरू केका भरवा-Organisation of

African Unity (O. A. U. আভিস্কাবারার মিলিত ইইছা বোডেভিয়ার বৈক্তে

অব নৈতিক অবরোধ ধোষণা করে এবং ব্রোচেশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, সাধারণ যোগাযোগ নিবিক ঘোষণা করে। হুগা ভিন্ন, ব্রিটেনের সহিত কুটনৈ ভব সম্প্ৰক ছিল্ল কবিবাৰ দিৱান্ত আহণ কৰে এবং কভক কভক ৰাষ্ট্ৰ উল্ क्षिक्ट्री कादएउ उक करदा अहं अंदिन मध्य बाक्किकांग्र बरः काशिकात बाहेमसण्डत এশিয়ার বাষ্ট্রমমূহে বোডেশিয়ার ব্যাপার বইয়া এক ভীত্র मासा व केन समायाम অসংস্থাধ দেখা দেয়। বিটেন তথনও আয়ান স্থিপের স্বাধিক প্রভাগ বিদেশ ২হতে আ মণ্ডিকত তৈল স্বব্রাহ ক্রিয়া চলে। ১৯৬৬ ঐত্তাবের মানে ল্ডনে বিটেশ কমন্ওয়েলপ্ দকেলনে আয়ান ঝিপের বে-আন্তন, দরকারের প্তন ঘটাইবার জন্ম প্রয়োজনবোধে বল প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করা হয়। ব্রিটেন আর্থিক কারণে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে স্মরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রতে অফ্রিধা বোধ করিলে কমন্ওয়েল্থ্ রাষ্ট্রশমূহ এবিষয়ে নাহাযাদানে প্রস্তুত হওয়ার প্রস্থাবও করিল। উপরি-উক্ত কোন ব্যবস্থাই অবশ্যন করায় অস্থবিধা থাকিলে দ্মিলিভ জাভিপুত্ত অৰ্থাং ইউনাইটেভ্ কাশন্দ্-এর মাধ্যমে শ্বিথ সরকারকে পন্চাত কহিবার জন্ত অমুরোধ করা হউক এই প্রস্তাবেও করা হয়।

যাহা হউক শেষ পর্যন্ত আফ্রেশায় বাষ্ট্র-প্রতিনিধিদের অনেকেই ব্রিটেনের দহিত এক্ষত হইলেন যে, সাম্ব্রিক শক্তিপ্রয়োগ বাবা কোনপ্রকার সংবিধানসম্মত স্বকার রোডেশিয়,য় খাপন করা উচিত হইবে না। অবহা জনেকে সামরিক ব্যবস্থাই একমাত্র প্রা বলিয়া দৃঢ় ভাবে বোষণা করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, উইল্মন সরকার ব্রিটিশ পালামেন্টে এমন কোন শাসনবাবস্থা রোডেশিয়ায় চালু রোডোশরা সম্প্রা করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন না যাহাতে নিম্নলিখিত ছয়টি সমাধানে কমন্ওয়েলথ্ শর্ত মানা না হইবে। এই শর্তগুলি হইল: (১) প্রত্যেক রোভেশিয়াবাসারই একটি করিয়া ভোট দিবার আধকার থাকিবে। (২) সংবিধান চালু হইলে উহার এমন কোন পরিবর্তন করা চালবে না যাহা রোডেশিয়াবাদীদের কোনপ্রকার অসুবিধার স্প্র হুইতে পারে। (৩) জাতিবৈধ্যা নীতির অবধান করিতে হইবে। (৪) সংখ্যাগ্যিষ্ঠ সম্প্রদায় অর্থাৎ খেডাক্লগণ সংখ্যা-সমাধানের শর্ভ গরিষ্ঠের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিতে পারিবে না, দংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় বাসিন্দাগণও সংখ্যাক্ষিটের উপর কোনপ্রকার অভ্যাচার (৫) বোডেশিগান্ত আফ্রিকাবাদীদের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে कविद्य ना।

হইবে (৬) বে'ডেশিয়ার দকল অধিবাদীর নিকট গ্রহণযোগ্য নহে এরণ কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা চলিবে না। এই নীভিওলির মধ্যে প্তেট ১৯৬৫ এটাবে O. A. U. নিধারণ করিয়াছিল।

এম তাবেদ্বার পরিন্ধিতি ক্রমেই জটিল হইনা ইউত্তেছে দেখিয়া মানিন বুজুবাদ্ব বিটেনকে রোচেশিয়ায় তৈন সববরাহ করা বন্ধ কবিলাছ। এনিকে বিটিন প্রধানমন্ত্রী ও বোডেশিয়ার সংখ্যালগু খেতকার শাসকর্গনি নেতা আব্দান স্থিতির মধ্যা বেআইনীভাবে করে ছালার স্থানীনতা বোষণা সম্পাক আব্দাননা 'উইগার' নামক এক আহাতে হলে। কিন্ধ ভাহাতে কোন কর হয় না। সর্বপ্রকার চেটা বিজল ইটলে ১৯৬৬, ৮ই ভিদেশর নিরাপত্তা পরিষদ এক জকরী অবিবেশনে ইউনাহাটেড্ আশন্দ্-এর সকল সন্ত্রকে রোডেশিয়া হইতে আক্রিক লৌহ, এস্বেন্টন্, আক্রিক ক্রেমে, লৌহলিও, চামড়া, চা, ভাষাক, চিনি প্রভৃতি স্বামদানি করিতে

নির পিত্তা পবিষদ কর্তৃক রোড়েশিরণ বিশ্বক্ষে এর্থ নৈতিক ভারবাধ নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়। এই সিকাস্থ গ্রহণকালে আফ্রিকা ও এশিয়ার যেসকল রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের সদস্ত নচে তাহা-দিগকেও আলোচনার যোগদানের জক্ত আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইউনাইটেড্ ক্তাশন্স্-এব সনন্দের ১৯ ও ৪১নং শঠামুসারে রোডেশিয়ার পরিশিতি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার

পরিপদ্মী বলিয়া বিবেচিত হয়, এজন্ত বোজেশিয়রে বিক্ছে উপরি-উক্ত অর্থ নৈতিক অনহয়েগ ঘোষণা করা হয়। প্রজাবে একলাও উরেথ করা হয় যে, কোন রাষ্ট্র উপরি-উক্ত প্রভাব অন্থনারে অর্থ নৈতিক অবরোধ কার্যকরী না করিলে ইউনাইটেড্ আশন্স্-এর সনন্দের ২৫নং ধারা লজ্জ্বন করিয়াহে বলিয়া বিবেচিত হইবে। নিরাপতা পরিষদ উহার প্রস্তাবে বোজেশিয়াবাদী দকল বাক্তিরই ব্যক্তিগত আধীনতা ও রাষ্ট্রগত আধানতা ভোগের অধিকার আছে একথা শীক্ত হয়। নিরাপতা পরিষদের দিলাত অন্থারে ১৯৬৭ শ্রীষ্টানের মার্চ মানে এর্থ নৈতিক অবরোধের ফলে কোন্ দেশ কি পরিমণ্ দামগ্রী রোজেশিয়া হইতে ক্রয়ে বিরাধ রঞ্জিটিল ভাহার হিনাব দেকটারী-জেনারেল নিরাপতা পরিষদের নিকট পেশ করেন।

অর্থ নৈতিক অবরোধে কোনপ্রকার কাজ না হইলে নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৬৭ প্রীষ্টাব্দের নভেদর মাদে বোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক অবরোধ-সংক্রান্ত বাধা- নিবেধের পুনকলেথ করিয়া বিটেন' স্মিথের বেআইনী সরকারের পভন ঘটাইবার সানকিক শক্তি প্রয়োগ অক্ষমতার জন্ম নিজ্ঞা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। সামরিক একমাত্র পার শক্তি ছারাই স্মিথ সরকারের অপসারণ সম্ভব এই সিকান্ত নিরাপত্তা পরিবদ গ্রহণ করে। যে সকল বাস্ট্র গোপনে রোডেশিয়ার সহিত বাণিজ্ঞাক যোগাযোগ বক্ষা করিয়া চলিতেছে সেই সকল রাষ্ট্রের বিক্তন্তে নিজ্ঞাক প্রাণ্ডি হয়।

কিছ স্থিপ সরকার বর্ণবৈষয়া নীতি আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে ভক করে। থেলাধুলা, মাঠ, পাঞ্চ, স্নানাগার, জনদাধারণের ব্যবহারের বৰ্ণ বৈষ্ম্য নীভিব জন্ত পায়খানা, সুল দৰ্বত্ৰ বৰ্ণ বৈষ্ম্য নীতি চালু করিবার উদ্দেশে कर्णात्र कामान ১৯৬৭ ঐটাৰের নভেমর খাদে প্রয়োজনীয় আইন পাস করে। ফলে বোডেশিয়ার সমস্তা সহটপূর্ণ হইয়া উঠে। দক্ষিণ-আফিকার মুখ্য থেডেশিয়ায়ও স্থানীয় কৃষ্ণকাম ব্যক্তিবর্গের অধিকার পদদলিত করিয়া চলিবার মনোবৃত্তি চরমে পৌছায়। সকলকেই আয়ান শ্লিখের উদ্ধত; সম-অধিকার দান করিলে রোডেশিয়ার কৃষ্ণকামগ্রণ গণতান্ত্রিক উপায়ে শাদনব্যবন্ধা হস্তগত করিয়া লইবে দেই ভয়েই ৰোভেশিয়ার সক্ষতপূর্ণ আয়ান স্থিধ ত্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া রোডে-পরিন্তিতি শিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ব্রিটেনেরও স্বেভাঙ্গ-প্রীতি বোডেশিয়ার সমস্তার জটিনতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

আক্রোশীয় দেশসমূহ দক্ষিণ-বোডেশিয়ায় খেতাঙ্গদের দমনমূলক শাসননীতির তীর নিন্দা এবং আফ্রিকানদের সম্মানজনক নাগরিকের স্থার ভোটাধিকার প্রাপ্তির পূর্ণ দমর্থন ব্রিটিশ সরকারকে এ ব্যাপারে কভকটা উত্যোগী হইতে বাধ্য করিয়াছে। স্বাধীনতা ঘোষণার পর রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিপ রোডেশিয়ার জয় এক পূথক সংবিধান রচনার উত্যোগী হইলেন। এই ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কভকগুলি নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মি: জ্মেস্ বটম্পিকে মি: স্মিপ-এর সক্ষে আলোচনার জয় প্রেরণ করিলেন। বটম্পি সেপ্টেম্বর মানে (১৯৮৮) রোডেশিয়ার প্রধান রাজনৈতিক নেতৃর্নে, বিরোধী পক্ষের নেতৃর্ন্দ এবং আয়ান ক্ষিরারনেস' স্মিপের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া ফিরিয়া আদিলে চই ক্ষেকার

আক্রোবর, ১৯৮৮ ভারিথে ঘোষণা করা ইইল যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও স্মিপের মধ্যে এক দাক্ষাৎকার চইবে। ১ই অক্টোবর জিরান্টারের নিকট

'কিয়ারলেদ' (Ivearless) নামক এক জাহাজে উইল্সন-দ্বিও সংকাৎক'র ঘটে। ইতিপূর্বেই দ্মির রোভেশিয়ার জন্ত এক নূতন সংবিধান প্রশ্বত করিয়া রাথিয়াছিলেন। তিনি একথা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিলেন যে, 'কিয়ারলেপ' জাহাজের সাক্ষাৎকার-ই হইল ত্রিটেন ও রোভেশিয়ার মধ্যে আপদ-মীমাংদার শেব চেষ্টা।

এই দাক্ষাতের কালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হুমটি নীতি-স্থানিত একটি প্রস্তাব রোচেড শিয়ার প্রধানমন্ত্রী আথের বিবেচনার জন্ত উত্থাপন করিলেন। এই হুয়টি নীতি হইল:
(১) স্বাধীনতা লাভের পর রোচেশিয়ায় ক্রমে দংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন স্থাপনের ব্যবহা করা হইবে, (২) কোনপ্রকার পরিবর্তন হারা সংবিধানের শর্তপুলিকে প্রগতিবিবোধী করা চলিবে না, (৩) আফ্রিকারাদীর রাজনৈতিক রিবোধী করা চলিবে না, (৩) আফ্রিকারাদীর রাজনৈতিক মর্বাদা বৃদ্ধি করিতে হইবে, (৪) জাতি-বৈষম্যের অবদানকল্পে চেন্তা ভক্ত করিতে হইবে, (৫) ব্রিটিশ সরকারকে এক্প গ্যারাক্টি দিতে হইবে যে, রোডেশিয়ার স্বাধীনতা সম্ব্র রোডেশিয়ারাদীর জন্তই স্বীকৃত, (৬) সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রনার যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর অভ্যাচার করিবে না।

উপরি-উক্ত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া একটি সংবিধানের কাঠামোও ব্রিটিশ সরকারে রোডেলিয়ার আয়ান স্মিধ সরকারের সহিত মীমাংসার প্রস্তাবহুরপ প্রেরণ করিলেন। এই সংবিধান অফুদারে একজন গবর্ণর, একটি ব্যবহাপক সভার ব্যবহা করা হইল। এই সভার সদক্ষসংখ্যা এমনভাবে নির্বাচিত হইবেন যাহাতে খেতাঙ্গদের একক প্রাধান্ত হাণিত না হয়। ইহা ভিন্ন ২৬ জন সদক্ষ লইয়া একটি দিনেট গঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে ১২ জন ইওরোপীয়, অপর ১৪ জন আফ্রিকাবাদী থাকিবেন। দিনেটকে আইন উথাপনের, ব্যবহাপক সভা কর্তৃক প্রেরিত আইন পরিক্রণর রাজহাপক সভা ক্রেক প্রাহিত আইন পরিক্রণর ক্রিকার করিতে বাধ্য থাকিবেন। আফ্রিকাবাদীর শিক্ষার প্রস্থার, ক্রম্কর্যার ও খেতাঙ্গদের মধ্যে বিভেদের অবসান প্রভৃতি নানা উন্নয়নমূলক কার্য জ্বত-

কৃষ্ণকায় ও খেতাসংগর মধ্যে বিভেগের অবশান গ্রন্থত নানা ওল্লয়নমূপক কাষ জ্ঞান্তগতিতে সম্পন্ন করিবার স্থপারিশণ ভারাতে ছিল। কিন্তু রোডেশিয়ার খেতাস্থ নেস্ত্রপর্যের কেন্দ্র ক্রিটিশ প্রস্তাব সমর্থন করিলেও অনেকেন্ট উন্না গ্রন্থত ক্রিটিশ সরকারের সহিত একটি আপস-মীমাংসায় উপনীত হুইতে ভাহারা রাদ্ধী হইলেন। ইহার পর ব্রিটিশ ও রেডেশিরার কর্তৃপক্ষের মধ্যে বছ
আলোচনা চলিল। কিছ ব্রিটিশ প্রস্থাবের পরিবর্তনের জন্ম
আলাদ-লালোচনার
পার মহানৈকা
কোন মটেকা ঘটিন না। রেডেশিরার বাবসায়া সম্প্রারে
সেই সমরে এক বিবৃত্তিতে ব্রিটিশ ও ব্রেডেশিরা স্বকারের মধ্যে মামাংসার
প্রেজেনের কথা উল্লেখ করিলেন।

রেডেশিয়া প্রথমে আধীনতঃ লভ করিবে এবং ক্রম সংখ্যাপনিকের শানন श्वाभारत वारकः करिएव এই धवरतव विष्ठेण श्राप्ताव रेडिनारिएए व्येव विदेश साम्बन णांभनम- वर मन्भारत धार्मा करे मार्थन करिलन ना। কর্তক প্রস্তাৰ গ্রহণ : २०१म चरहे तद (১৯৬०) खांतिरथ इछेना है दे का नम् अट সাধারণ সভা ব্রিটিশ সরকারকে রোডেশিয়াবাদীদের অধীন ভোটের ঘারা গঠিত সরকারের হস্ত ভিন্ন অপর কাহারো হস্তে রোডেশিয়ার (১) সংখ্যাপবিষ্ণেত সাধীন শাসনব্যবস্থা ভ্যাগ করিতে নিষেধ করিল। শাসন স্থাপনের পর শাধীনতা দানের সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক শাসনবাবত স্থাপন কর'ই হইল হুপারিশ ইউনাইটেড ফ্রাশনস-এর উদ্দেশ্য। অপর এক প্রস্তাবে ইউনাইটেড ক্যাশন্স বলপ্রয়োগ করিয়া রোডেশিয়ার আয়ান শ্বিপের বে আইনী শাদনের অবদান ঘটাইবার জন্ত ব্রিটিশ সরকারকে অফুরোধ वनधारां भ कतिया ক্রিল। এইভাবে রোডেশিয়ার সমস্তার এখনও কোন সমাধান चिरशंत करिवर সরকারের অবদানের সম্ভব হয় নাই। প্ৰিবীৰ স্বাধীনভাৱ স্মৰ্থক দেশ এবং জ্বাভি জমুরোধ মাত্রেই বোডেশিয়ার খেলাক্দের একক প্রাধান্তের অবদান চাহিতেছে। উল্লেখ করা প্রয়েজন যে, ইউনাইটেড কাশন্দ-এর সাধারণ সভায় বৰপূৰ্বক শিৰের সরকারের অবদান ঘটাইবার অনুরোধ-(पडांक आधाक वकांग দ্বলিত যে প্রস্তাব ব্রিটিশ দ্রকারের উদ্দেশ্যে প্রচণ করা রাখিবার মনোবারি इटेशाहिल। आयितिका, वि हेन, अरदेनिया, नि डेजिन्। इ. পোতৃপাল, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ উহার বিকলে ভেন্ট দিয়াছিল। স্বভরাং বৰ্ণ বৈষ্মা—খেতাক ও কুফাকায়দের মধ্যে প্রভেদ বছায় বাহিবার মনোবৃত্তি हेहा हरेएड अमानिड हम ।

ভারতে ত্রি-পাক্ষিক শীর্ষ সন্মোলন (Tripartite Summit Conference in India): অক্টোবর মানে (১৯৬৬) সংযুক্ত অংবৰ প্রশ্নতাহে প্রেদিডেন্ট্

নাসের, গুগোমাভিয়ার প্রেনিডেট টিটো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গামী দিলাতে এক বিধ সংযোগনে সমধ্যেত হন। এই সংযোগনে প্রস্পুর ভাব-পরস্কুর সমন্তাসমূচের বিনিময় এবং বিভিন্ন সমস্তা দক্তকে আলোচনা হয়। এই আলোচনা দক্ষেলনের শেষে যে যুক্ত ইস্ভাহার প্রকাশ করা হয় ভাহাতে প্রস্প্র প্রস্ত্রের উল্লয়নমূলক কালের জন্ত অধিকভর সাহ্যো-সহায়তা দানের প্রয়োজন ছীত্রত হয়। বিদেশ অর্থনৈতিক সাহায্যের পশ্চাতে हिन्द्रभी छार्थ देनिङ्क যে বাজনৈতিক চাপ প্রাক্তর থাকে দেই সম্পর্কেও আশকা প্রকাশ স্ভাবেরে অস্থালে করা হয়। এই তিনটি দেশের নেতৃবর্গ প্রছোজনাতৃসারে মাঝে র'জনৈতিক চাপের মাঝে মিলিত হুইবেন, দ্বির করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র আশহা প্রকাশ শান্তি বজার রাখিতে এবং পরশার পরশারকে জান-বিজ্ঞানের ও টেক্নিক্যাল তথ্যাদি সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হন। ভিয়েৎনাম মৃদ্ধ সম্পর্কেও আলোচনা হয় এবং দেখানকার মুদ্দবিরতি সম্পর্কে ইস্তাহারে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করা না হইলেও যুদ্ধের অবসান তিন পরস্পর সাহাযা-স্চায়তার স্বীকৃতি দেশের নেতৃবর্গ চাহেন এমন আভাস পাওয়া যায়। চীনের দিক হুইতে ভারত এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কেও প্রেসিডেন্ট টিটো ও প্রেদিভেন্ট্ নাসের জীমতী ই নিবা গানীর সহিত একমত হন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই শীর্ষ সম্মেলন তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও এই তিনটি দেশ যে আন্তর্জাতিক সম্প্রা সমাধানে এবং প্রশাসর অর্থনৈতিক ও কারিগরি উন্নয়নে প্রশার প্রশারের প্রশাস ভারতি সহাত্মভূতিশীল ভাষা আরও একবার প্রমাণিত হয়।

পারমাণবিক শব্দিসম্পন্ন দেশ হিসাবে কমিউনিস্ট্ চীনের অস্ত্যুত্থান ও ভান্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন (Emergence of Communist China as an Atomic Power and change in the International Situation) ঃ কমিউনিস্ট্ চীনের অভ্যুত্থান ও পারমাণবিক শব্দিশপন ভব্যার ফলে আন্তল্গতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিঘর্তন সাধিত হইয়াছে। ১৯৪৯ প্রস্থাব্দের অক্টোবর নাদে কমিউনিস্ট্ চীনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মাও-সে-তুং প্রান্থাবের বক্তৃতার বলিরাছিলেন যে, চীন আর বিশ্বের দ্ববারে অপমানিজ ভাহার বক্তৃতার বলিরাছিলেন যে, চীন আর বিশ্বের দ্ববারে অপমানিজ ভাহার বক্তৃতার বলিরাছিলেন স্বিগণিত হ্ইবে না, কোনপ্রকার বিদেশী

হক্তকেপ বরদান্ত করিবে না। সেই দক্ষে একথাও তিনি বলিলাছিলেন যে, লাগচীন বলিতে দেই স্কল্ অঞ্চক্তেও ব্যাইবে যে স্কল লার্মাণ্ডিক দ্ভিন অঞ্ন সাম্রাজাবানী দেশসমূহ চীন হইতে জয় ক্রিয়া সইগাছিল। মান্দার গ্রীগলত ্ গুৰাৰ: আন্ত-मांबाका वाक्षित य मकन जकन होन मांबाका इकेटल जनकत াতিক প্রশ্বিধর্তন করিয়াছিল দেগুলি পুনবধিকার করাও লালচীনের অক্তম লালচীনের উদ্দেশ্য উদেশ हहेरव। প্রাচীনকালের সামালাবাদী চীন কর্তৃক যে দকল অঞ্চল অধিকৃত হইয়াছিল দেই দীমা পর্যন্ত পুনর্ধিকার করাই লাল্টীনের উদ্দেশ্য এবং দেই मौबा পर्यश्वरे नान्छीत्वत्र मौबा। स्ट वाः जांगधीरनव काविया, टेल्मा-जीन, वामव श्राप्तन. मटकानिया मव किन्ने नान-नाञाजावांशी नोजि চীনের অংশস্বরূপ বলিয়া লালচীন মনে করে।

কোরিয়ার যুদ্ধে লালচীনের অংশ গ্রহণ, উত্তর-কোরিয়ার সাহায্যার্থে
লোরিয়ার যুদ্ধ ও চীন

উদ্দেশ্যের সহিত সামগ্রস্তপূর্ণ। ফ্রান্সের বিক্তমে হো-চি-মিনকে
সাহায্য দানে সাম্রাজ্যবাদের অবদানকল্পে লালচীনের কার্য সমর্থনযোগ্য হইলেও
হো-চি-মিনকে চীনের

মাও-সে-তুং-এর বক্তৃতার মূলকথা শ্বরণ রাখিলে উহার প্রকৃত
লাহায্যদান

তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

কুরেমম, পেশ্কাডোরিশ, মাৎস, ফরমোজা প্রভৃতি স্থান চীনের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইলেও এই সকল মান জাতীয়ভাবাদী চীনের অংশ হিসাবে পরিগণিত এবং এগুলির প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মার্কিন সরকারের, এই কারণে চীন মার্কিন বিজ্ঞাঃ ভীন এই সকল অঞ্চল জর করিতে এযাবং সমর্থ হল্ন নাই। বস্তুত, এই ক্রেই চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পর অভ্যন্ত ভিক্ত। ইহা ভিন্ন লানচীনের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আদর্শগত বিভেদ ও স্থল্য প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক পরিম্বিভিত্র জটিলভার স্পৃষ্ট ভিরেশনাম পরিশ্বিভিত্ত করিয়াছে। ইদানীং উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েশনামের পরস্বত্ব চীন-মার্কিন বিরোধ যুদ্ধে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর-বিরোধী পক্ষের সমর্থক।

ইহা তির বাস্তীন কর্তৃক হিমান্ত্রের দক্ষিণে ভারতের দীমা অতিক্রম করিরা নেকা, বাদক, আক্সাই তীন প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তীপ স্থান অধিকার, সাম্বিক একক অধিনায়কথাধীন বৈবাচারী পাকিস্তানের সহিত লালচীনের আদর্শগত হুন্দ্র চানের সাঞ্জাল্যকা থাকা দক্তেও মিএতা ছাপুন, বাশিয়ার আয় সামাবাদী দেশ নীতি যাহার সাহায্যের উপর লালচীনের বর্তমান রূপ নির্ভূত্তের সেই দেশ হইতে চিরাচরিত রাষ্ট্রদীমা না মানিয়া কতক স্থান দাবি করা প্রভূতির মধ্যে লালচীনের সাঞ্জাল্যদী মনোভাব স্থান্ত হুইয়। উঠিয়াছে।

রাশিয়ার দহিত চীনের আদর্শগত পার্থকাও নেহাং কম নহে। ফালিনের মত-পোষক লালচীন শান্তিপূর্ব সহাবস্থান নীতি মানে না। রুশ-চীন আদর্শগত কিউবা সহটের কালেরাশিয়ার দ্বদর্শিতা চীন কর্তৃক বিজ্ঞপাত্মক বিভেন সমালোচনা চীনের যুদ্ধনীতির উপর অত্যধিক আশা বহিয়াচে टेटारे ध्यमिष द्य। नानहीन कईक ১৯৬१ बीहोस्यद ध्यम ভात्र এकाधिक পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ এবং তাহার ফলে আফ্রোশীয় দেশসমূহের মধ্যে চীনের মারণ ক্ষমতা জাহির করা প্রভৃতি চীনকে সাম্রাজ্যবাদী দেশ লালচীন কর্ত্তক হিদাবেই প্রতিভাত করিয়াছে। চু-এন-লাই কর্তৃক ইউনাইটেড আফ্রোশীর দেশসমূহে ন্তাশনস-ত্যাগী প্রেসিডেট স্থকর্ণ ও আয়ুব থার সমর্থন এবং প্ৰভাব বিস্তারের চেষ্টা আফ্রিকা ও মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহে চু-এন-লাই-এর চীনা প্রভাব বিস্তাবের চেষ্টা চীনের সামাজাবাদী নীতিরই পরিচায়ক।

চীনের যুদ্ধোন্মন্তভাও এশিরা ও আফ্রিকায় নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা,
সর্বোপরি পারমাণবিক বোমা বিন্দোরণ কেবলমাত্র আফ্রেশীয়
লাজ্রোশীয় দেশসমূহের ভীতির কারণ হইয়াছে এমন নহে, পৃথিবীর আন্তচীনের শক্তিবৃদ্ধিতে
ভীতি
ভীন কর্তৃক আক্রান্ত হইলে আফ্রোশীয় দেশসমূহ কিভাবে
পারমাণবিক অন্তশন্ত্রের বিক্লম্বে আ্রেরকা করিবে সেবিষয়ে আফ্রোশীয় দেশসমূহ
এবং পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রবর্গের মধো আলোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। চীনা
পারমাণবিক অন্তাদির আক্রমণের বিরুদ্ধে পারমাণবিক 'প্রতিরক্ষাছত্র' বা
'umbrella' রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ যদি যুগ্মভাবে দিতে রাজী হয়—অর্থাৎ
চীনা পারমাণবিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার দায়িত্ব যদি রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ মৃগ্মভাবে গ্রহণ করে ভাহা হইলে চীনের এই বর্ধিত শক্তিজনিত উক্তরা হ্রাদ

মানৰ অধিকারসমূহ (Human Rights): মানুষকে মানুষের অধিকার হইতে ব্যক্তি যাগতে না করা হয় সেজল ইউনাইটেড ক্র'শনস্-এর रेडेन देखि छानन्त-সনক্ষের ৭৬নং ধারায় 'মানব অধিকারসমূহ' (Human उत्र समहन्त घष्मव Rights) मानिया চলিবার भिट्नेल बहियाएह। दि छत्र बाहे धः विकास যাহাতে মানব অধিকারসমূহ মানিয়া চলে ভাহা পরিদর্শনের माणिष इंडेन इंटिंड मानन-এव 'अर्थ निकिक अ मामानिक धरियम' ( Economic & Social Council )-এর উপর ক্রন্ত করা হইয়াছে। ভার্য নৈ ভিত্ত প মানব অধিকারসমূহ কি কি ভাহা বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্তে দামাভিক পরিয়ত বর্ত্তক ক্ষিত্র নিয়েশ্র অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ একটি ক্মিশন গঠন করিয়াছিল। এই কমিশন যে স্বপারিশ করিয়াছিল ইউনাইটেড স্থাশনস কর্তৃক ১৯৪৮ এটি।স্বের ডিদেম্বর মানে গুটাত হয়। ইডনাইটেড্ ভাশনস্ কর্তৃক গুগীত মান্ব অধিকার পৃথিবীর মাতৃষ মাত্রেই যাহাতে **ভোগ क**दिक्त भारत এवः भिषयीत मकन ताहै-हे याहार ह रमहे इसेन इटिए छान्य সকল অধিকার স্বীকার করিয়া লয় দেই ব্যবস্থা করা চইরাছে। কর্তৃক কমিল্লের সুপারিশ গ্রহণ মানব অধিকারসমূহে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি শীকৃত:

(১) মাস্কুষকে মাজুষের পূর্ব মধাদায় স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সকল মাজুষকেই শ্মান অধিকার ভোগের স্থযোগ দান করিতে হইলে পৃথিবীতে খাধীনভা, শান্তি ও আষা বিচার স্থাপন করিতে হইবে। এই তিনটি মৌলিক পরিস্থিতি স্থাপন করিতে পারিলেই মান্তবকে ভালার অনশীকার্য মানব অধিকারে থাধীনতা, লান্তি ও স্থাপন করা দন্তব হইবে। মানব অধিকারের অর্থাৎ মাকুষের ন্তায়া বিচার স্থাপনে মান্ব অধিকার মানিয়া প্রকৃতি-প্রদত্ত প্র-অধিকারসমূহের অব্যাননা যেথানেই সংঘটিত हलात अरहासभी ग्रहा हरेशाह (मरेशांतरे विश्वव, विद्यार प्रथा मिग्राहर । এই कावर्ष পৃথিবীর মাতুৰ ফাত্রকেই সমান অধিকারে ত্বাপন করিতে হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসমাজের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের ও বন্ধুত্ব ব্যক্তথাধীনতা নিজ বিঘানমত চলিবার বদ্ধির জল বাক-ভাষানতা, নিজ বিধাদমত চলিবার স্ব দীনতা, ষাধীনতা, সর্গ্রকার সর্বপ্রকার ভাতি ও দারিত্রা হটতে খাধীন গা প্রছাত থাকা দারিসালংকে ধাধীনভা অভৃতির অয়ে(জনীয়ত) প্রয়েজন। এই দবই মানুষের দ্র্যাপকা অভিন্তেত এবং আকোজ্জিত অধিকার। এই স্কল অধিকার মানিয়া চলা স্বৰ্মান্ত ও দকল বাটেবই উচিত।

- (২) মাত্রৰ মাত্রেই স্বাধীনভাবে জন্মিগ্নছে, সকল মান্নুয়ের সম-অধিকার ও
  সম-অধিকার ওসফ্র সম-মর্থাদা ভোগ মান্নুয়ের জন্মগত অধিকার চিমাবেই বিবেচনা
  নর্থাদা ভেগে মানুয় করিতে চইবে। মানুষের ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি,
  মাত্রেরই জন্মগত অন্তর্ম স্থাবা ভালমন্দ উপলব্ধি করিবার ক্ষেতা রহিয়াছে।
  অধিকার
  স্ভরাং স্থাবি ও স্থকর পৃথিবী গঠন করিতে হইলে মানুষ ও
  মান্নুয়ের মধ্যে পরশার ভ্রাভূডার জাগাইয়া ভূলিতে চইবে। এজন্ম মানুষ মাত্রেই
  জন্ম, জাতি, গারের রং, রাজনৈতিক মতবাদ, সম্পত্তির পরিমাণ, আন্তর্জাতিক
  ক্ষেত্রে দে যে রাষ্ট্রের অধিবাদী দেই রাষ্ট্রের মর্থাদা ও অমর্থাদা প্রভৃতি নির্বিশেষে
  স্মান অধিকার ভোগ করিবে।
  - (৩) পৃথিবীর মান্তব মাত্রকেই সম-মর্থানার স্থাপনের মাণ্ডকাঠ কি তাহা
    বিল্লা, শিক্ষাও
    মানব অধিকাবে বর্ণিত আছে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক
    কার্থামে মানব ব্যক্তি মানব অধিকাবের ঘোষণা স্মারণ রাথিয়া চলিবে এবং
    মানার চলার
    মনোবৃত্তি হাই করা
    মানিয়া চলার মনোবৃত্তি ফৃষ্টি করিবে।
  - (৪) প্রত্যেক মামূদেরই বাঁচিয়া থাকিবার, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগের বাঁচিয়া থাকিবার, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগের বাঁচিয়া থাকিবার, অধিকার আছে। কোন ব্যক্তিকেই ক্রীতদাদে পরিণত ক্রীতদাদে পরিণত ক্রীতদাদে পরিণত ক্রীতদাদে পরিণত করা চলিবে না, কোন ব্যক্তির প্রতিই নৃশংদতামূলক ব্যবহার হুইবার ও নৃশংদ
    অভ্যাচার হুইতে করা চলিবে না বা মানবতার অবমাননা হুইতে পারে এরপ মৃত্তির অধিকার শান্তি দেওয়া চলিবে না।

সমব্যবহার ও প্রকাশ (৫) প্রত্যেকের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হইবে। প্রকাশ বিচারের অধিকার বিচারালয়ে বিচার পাইবার অধিকার মান্তব্য মান্তব্য থাকিবে।

- (৬) অন্তায়মূলকভাবে অথবা বলপূর্বক কোন মাত্রকে গ্রেপ্তার করা বা অস্তায়জাবে মেপ্তার, কয়েদ রাখা বা দেশ চইতে নির্বাদিত করা চলিবে করেদ ও নির্বাদন-এর বিশ্বদ্য অধিকার
- (৭) রাজনৈতিক অত্যাচার, ধর্মীয় অত্যাচার হইতে মৃক্ত থাকিবার এবং রাজনৈতিক ওধর্মীর বিদেশে আশ্রয় গ্রহণের অধিকার, বিবাহ-সংক্রান্ত অধিকার, অত্যাচার ২০০৬ মৃক্ত সম্পত্তির অধিকার, উপাসনার অধিকার, পরিবার-পরিজন থাকা বিদেশে শাশ্রর ও পারিবারিক মহাদা ও সম্পত্তি-রক্ষার অধিকার প্রত্যেক গ্রহণ, বিবাহানি, সম্পত্তি ও পারিবারিক মহাদা ও সম্পত্তি-রক্ষার অধিকার প্রত্যেক গ্রহণ, বিবাহানি, সম্পত্তি ও পারিবারিক মহাদা ও সম্পত্তি-রক্ষার অধিকার প্রাক্তিরই থাকিবে।

- (৮) প্রত্যেক রাটের জনগণের মন্মত্ট হটল সরকারের মূল ভিত্তি।

  জনগণের মহামত নিজ ইজ্যামত পেশা গ্রহণ, সমপরিমাণ কাজের জন্ত
  ভাবের, পেশা গ্রহণের,
  দ্বাসিক্তিয়াণ বেতন পাইবার, সময় সময় কাজ হইতে চুটি
  ইউনিয়ন গঠনের করিবার অধিকার মানবশবিকার

  শবিকারেই শীক্ষত।
- (১) মাতৃত্ব নাবালকত্বের কালে বিশেষ মত্ত পাইবার অধিকার, শিক্ষা মাতৃত্ব নাবালকত্বের লাভের, ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনেত, ইহজাগতিক ও কালে বন্তু লাভের, শিক্ষা লাভের অধিকার নৈতিক উন্নয়নের অধিকার মাত্রব মাত্রবই থাকিবে!
- (১০) মানব অধিকার ভোগ করিবার অন্ততম শর্ত হইল অপরের অম্বর্রণ অধিকার যাহাতে কোনভাবে ক্ল না হয় দেইভাবে চলা। একজনের অধিকার ভোগ অপর একজনের অধিকার ভোগ মেন কোনপ্রকার বাধার স্ঠি না করে। এজন্য অপরের অধিকার, দেশের আইন-কাম্বন প্রভৃতির প্রতি শ্রন্ধা থাকা প্রয়োজন।

শারের রাষ্ট্র বা নিজ
নাষ্ট্রের জনসাধারণের
নানের অধিকার অক্ষ্ম
নানিব অধিকার অক্ষ্ম
নাধিবার লাহিত
করে যাহাতে অপর কোন রাষ্ট্রের অথবা নিজ রাষ্ট্রের জনসাধারণের
উপরি-উক্ত অধিকারসমূহ ক্ষ হয়।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, মানব অধিকারের মূল উদ্দেশ্য হইল মাস্থ্যকে মাস্থ্রের
মর্থাদায় স্থাপন করা। মাস্থ্য ও মাস্থের মধ্যে অর্থ নৈতিক,
সামাজিক, ধর্মনৈতিক নিরাপত্তা ও সমতা বিধান করাই হইল
মানব অধিকারের মূল উদ্দেশ্য। মাস্থ্য মাত্রেরই মন্থ্যত্বের পরিপূর্ণ
বিকাশসাধন করিবার জন্মই মানব অধিকার গহীত হইয়াচে।

দক্ষিণ আক্রিকা (South Africa): পৃথিবীর রাষ্ট্রদম্হের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার খেতাক শাসকবর্গ দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষকায় ব্যক্তিবর্গকে সর্বপ্রকার বর্গ বৈষমা ও মানব অধিকার হইতে বঞ্চিত রাথিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেকারদের পৃথকী-ক্ষেণের নীতি (Policy of Apartheid) পৃথকভাবে রাথিবার নীতি (Policy of Apartheid) কেবলমাত্র মানব অধিকারসম্হের অবমাননা ক্রিয়াছে এমন নহে, পৃথিবীর

সবত্র দক্ষিণ আজিকার বিহুত্বে ভীত্র ঘুনার উল্লেক করিয়াছে। দক্ষিণ আজিকার খেতাক শাসকবর্গের নেতা আধানমন্ত্রী ভেরউড্ কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের উপর অন্যায়ধিক অভাচিত্রকে এক শিল্পবার (art) পরিণত করিয়াছেন। मारिक्ष पर्ने छ निवस ওঁংহার অভ্যাচ,রী শাসনের বিকল্পে নিরন্ত ও শান্তিপূর্বভাবে কুফক হৈ গ্ৰহার প্রতিবাদ করিবার অন্ত সমবেত কৃষ্ণকায়দের উপর ভেরউড্-এর মুপর জালিবর্ষণ चारमर्म अनि हानमा कवा इहेग्राहिन (১৯৬०)। त्रक्षकांत्र বলিয়া দক্ষিণ অ'ফ্লিকাবাদী ভারতীয়গণও খেতাঙ্গ অত্যাচার হইতে রেহাই পায় নাই। ভারতীয়গণ (বর্তমানে ভারতীয় ও পাকিস্তানী) দীর্ঘ-ভারতীর ও কাল পূৰ্বে দক্ষিণ আফ্ৰিকার সূরকারের আমন্ত্রণে দেখানে কর্ম-পাকিন্তানীদের বাপদেশে গিয়াছিল। তাহাদের অনেকে এথন দকিণ আফ্রিকায় উপৰ অভ্যাচাৰ

দিগকেও বেহাই দেয় নাই। ফলে, ভারত ও পাকিস্তানের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পর্কে ভিক্তভা দেখা দেয়। কমনওয়েল্প প্রধানমন্ত্রিসভায় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্গ বৈষম্য ও ক্রফকায়দিগকে পৃথক অঞ্চলে ভিক্তভা: দক্ষিণ আফ্রিকার বর্গ বৈষম্য ও ক্রফকায়দিগকে পৃথক অঞ্চলে ভিক্তভা: দক্ষিণ আফ্রিকার করার বিক্তকে তীর ক্ষোভ ও সমালোচনা আফ্রিকার কয়ন। ফলে, দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েল্প ভাগে করিয়া ওয়েল্প, ভাগে গিয়াছে (১৯৬১)। ত্র্পাপি ক্রফকায়দের উপর অভ্যাচারী নীতি পরিভাগে করিতে স্বীক্রত হয় নাই।

শায়ী বাদিলা। কিন্তু ভেবউড সুবকার ভারতীয় ও পাকিস্তানী-

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে মানব অধিকারসমূহের অবমাননা চলিতেছে দে বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ নিশ্বয়োজন। বহুকাল পূর্বে (১৯৫২) আফ্রোশীয় দেশসমূহ দক্ষিণ আফ্রিকার বিহুছে মানব অধিকার ভক্ষের অভিযোগ পেশ করিয়াছিল। ফলে, একটি কমিশন এবিষয়ে ভদ্পত করিয়া রিপোর্ট দাথিল ক্ষিণ আফ্রিকার করিবার জন্ত নিযুক্ত হয়। ইহা ভিন্ন একটি পূথক অবমাননার স্কিরোগ প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে মানব অধিকারসমূহ মানিয়া চলিতে অমুরোধ করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল্ হইল না। কমিশন পর পর তিনটি রিপোর্টে দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক মানব অধিকার ভক্ষ করিবার, এমন কি ইউনাইটেড্ স্থাশন্দ্-এর সনলের কয়েকটি শতি লভ্যন করিয়া চলিবার দোষে দোষী—একথা স্পষ্টভাবে জানাইল।

वह दिल्लाहें व পরিপ্রেক্তে ইউনাইটেড ভাশন্স মছি পরিষদ (Trusteeship Council) যে সকল স্থান দক্ষিণ আফ্রিকার অধীনে रेप्रेनावेद्रेष मान्स्म স্থাপন করিয়াছিল দেওলি ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিল। কর্ত্তক কমিলন ইহাতেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে কোনভাবে প্রভাবিত করা সম্ব নিয়োগ: কমিশনের रहेन ना। मकिन बाक्तिका ट्वं देवम्या नौडि छ প्यकीकद्रव नौडि बिल्हाई ( Policy of Apartheid ) উহার আভান্তরীৰ ব্যাপার-वर्ग देवसमा अ श्रथकी-**बरे** जन्दर्शास्त्र रेडेनारेटिङ सामनग- वत निर्मन जम!स कर्ण नीहि वा शहरीत ব্যাপার বলিয়া দক্ষিণ কবিল। অভি-পরিষদ যে সকল স্থান দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিক'র দাবি দায়িখাধীনে স্থাপন করিয়াছিল দেগুলিও ফেরত দিল না।

বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিক্দ্ধে আফ্রোণীয় দেশসমূহ অর্থনৈতিক অসহযোগিতা চালাইয়া ঘাইতেছে। ইদানীং দক্ষিণ আফ্রিকার কোন প্রকার সামরিক
সাজ্ত-সরঞ্জাম প্রেরণ করা যাহাতে বন্ধ হয় সেই ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কিন্ধ
আতদ্দরেও দক্ষিণ আফ্রিকা কৃষ্ণকায়দের উপর নিরস্থা অত্যাচার
প্রয়োজনীয়তা

তালাইয়া ঘাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিক্দ্ধে অধিকতর
শান্তিম্লক ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া
পড়িয়াছে। মানব অধিকার একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত।

পশ্চিম-এশীয় সন্ধট: আরব-ইক্রায়েল সংঘর্ষ (West-Asian Crisis: Arab-Israel Hostilities): পশ্চিম-এশিয়া বর্তুমানে আন্তকান্তর্জাতিক
কান্তর্কারের পরিপত হইয়াছে। বিগত বিশ বৎসরের
মধ্যে পশ্চিম-এশিরায় তিন-তিন বার মুদ্ধ ঘটিয়া গিরাছে। শেষ
মুদ্ধ ঘটিয়াছে ১৯৬৭ এটিয়ান্তের জুন মাদে।

পশ্চিম-এশিয়ার সকটে ও রাজনৈতিক জাটিলতা ইজায়েল রাষ্ট্রের উৎপত্তি কাল হাইতেই চলিয়া আমিতেছে। পালেন্টাইন নামক স্থানের অধিকাংশ লইয়া ইছায়েল রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাসের মধ্যেই পশ্চিম-এশীয় রাজনৈতিক সমটের ইক্তি পাওয়া য়য় এপ্রাচীনকালে রোমানগণ কর্তৃক পালেন্টাইন হাইতে বিভান্তিও হচবার পর ইজদিগণ নানাপ্রকার ভাগ্য বিজ্ঞনার মধ্য দিয়া পৃথিনীর নানাস্থানে ঘূরিয়া বেড়াইয়াছে। হিট্নাবের অধীনে জার্মানিতে ভালাদের উপর চরম অভগতার অমৃত্তিও হটয়াছে। হিট্লাবের ইভদি বিভান্তন আধুনিক কালের ইভদিদের উপর অভাচাবের এক নির্মম দৃষ্টান্ত। একমাত্র মার্কিন মুক্তরাষ্ট্র ওইংলপ্তেই ইভদিরা শাস্থিতে

বসবাদ কবিবার ক্ষয়েগ পাইয়াছিল। পৃথিবীর অপরাপর দেশেও মৃষ্টিমের ইছদি
পরিপ্রেক্ষিত।
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্রভাবে বদবাস কবিয়া আসিতেছিল। বিজ্ঞান,
অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইছদিদের উংকর্ষ বিশেষ উল্লেখের
দাবি রাখে। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ছিলেন ইছদি। ইছদিদের কর্মক্ষমতা সর্বদাই
সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ইছদিদের সাহায্যসগায়তা লাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বাল্লার (Balfour) ঘোষণা
করিয়াছিলেন যে, প্যালেগ্টাইনে ইছদি নগকে পুনর্বাসনের স্থযোগ ব্রিটিশ সরকারে
করিতে সাহায্য করিবেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিদের শান্তি-চৃত্তি অনুসারে
ব্রিটেনকে প্যানেগ্টাইন ও ট্রান্সজভনের উপর অভিভাবকত্ব (Mandate) দান
করা হইয়াছিল। এই ম্যাতেন্ত্রে (Mandate)-এর শর্ডাবলীর সহিত বাল্লার
ঘোষণার শর্ডিও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল।

ত্রিটিশের অভিভাবকর্ষণীন থাকাকালীন (১৯২২-৪৮) ক্রমে ক্রমে ইন্থদিরা প্যালেস্টাইনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে শুক করিলে তথাকার আবরণাণ ঘোর আপত্তি করিতে থাকে। ত্রিটিশ সরকার ইন্থদিদের প্যালেস্টাইনে প্রবেশের সংখ্যা নিয়ম্বর্ণ প্রস্তৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবল্যন করিয়া প্যালেস্টাইনবাসী আরবদের সম্ভূট করিতে চাহিলেন। এইভাবে তুই কুল—অর্থাৎ ইন্থদি ও আরব—রক্ষা করিতে চেটা করিলেন। থিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইন্থদিদের প্যালেস্টাইনে পুন-ইন্থদিনর প্রবাদনের প্রশ্ন আরব্ধ জারদার ইন্থ্যা উঠিল। মার্কিন প্রেদিনর প্রশ্নানের প্রশ্ন আরব্ধ জারদার ইন্থ্যা উঠিল। মার্কিন প্রেদিনর প্রশ্নানের নিক্ট আইনস্টাইনের সনির্বন্ধ অন্ধ্রোধ ছিল তিনি যেন ইন্থদিনিগকে তাঁহাদের নিজের দেশ প্যালেস্টাইনে

পুনবাসনের ব্যবস্থা করেন। বিভীয় বিশ্ববৃদ্ধাবসানে প্রেনিডেণ্ট্ ট্রুয়ান এক লক্ষ ইভুদির প্যালেন্টাইনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু পাশ্চান্ত্য দেশদম্হের সাহায্য-সহায়তায় বহু সংথাক ইছদি প্যালেন্টাইনে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রায়ে ভ্য় লক্ষ্

প্যানেস্টাইনে ইছনি-দের আগমন প্রায় ছব এক মারবের প্যানেস্টাইন ভ্যাপ আরব প্যালেন্টাইন ত্যাগ করিয়া অপরাপর আরব দেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। অর্থশালী ইত্দিগ্র প্যালেন্টাইনের আরবদের নিকট হইতে জমি, কার্থানা প্রভৃতি যে-কোন মূল্যে ক্রয় করিতে শুকু করিলে প্যালেন্টাইন হইতে আরব বিভাড়ন সহজ্ঞর হয়।

ইডদিরা প্যালেস্টাইনে সংখ্যাগার্ট জাভিতে পরিণত হয়।

ম্যাত্তেট্ অবসানে ১৯৪৮ এটিজের ১৪ই মে ভারিখে ত্রিটশরা প্যালেস্টাইন

विक्रियन मार्थ है भवमान इस्विश्व कर्जक वार्ध न देखादबन बाहे-गरंत्नत (च'वन्।

माकिन यक्तवारे ख ব্রিটেন কক रेखादन बाह्यक খীকৃতিদান – আরব (দলসৰ্হ কর্ত্তক रेखारान याक्रम

মিশর কর্তক গাজা ও মুর্ভান কর্তৃক আরব-व्यथाविक भारत-द्वारन मधन

U. N. O.- 3 (5) 13 वृक्षांवमान

ভাগে করিবার সঙ্গে দক্ষে প্যাবেণ্টাইনে বেন গুরিয়ন ( Ben Gurion) নামক জনৈক ইত্দির অধীনে একটি অস্বায়ী নবকার গঠন করা হয় এবং প্যালেন্টাইনকে ইছায়েল রাষ্ট্র নামে এক ন্তন বাষ্ট্ৰিদাবে ঘোষণা করা হয়। এই নৃতন ইজায়েন বাষ্ট্রকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দেভিয়েত বাশিয়া সঙ্গে সংশে আফু-ঠানিকভাবে খীক্তি দান করে। অপর দিকে মিশর, সিওিয়া, षर्डान, भोषि-आदव हेक्षारम् न आक्रम करत्। ১৯৪৮ बीहारसद জুনাই মাদ পর্যন্ত উভয় পক্ষে তুন্ন বৃদ্ধ চলে। এই মুকে মিশর গালা অঞ্ব এবং জর্ভান প্যালেন্টাইনের আরব-অধ্যাধিত অঞ্ব অধিকার করিয়া লয়। এমতাবহার সমিলিত জাতিপুরের (U. N. O.) চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটে। ইহার হুই বংনর পর (১৯৫০) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন আরব রাজ্য ও ইজ্রায়েনের পরস্পর রাজ্যদীমা অপরিবর্তিত থাকিবে— এই গ্যারাটি দান করে। যাহা হউক, আরবগণ ইজায়েল

वाहरक यानिया नहेन ना। ১৯৫৬ থ্রীষ্টাব্দে প্রেদিডেণ্ট্ নাদের কর্তৃক ক্য়েন্ত্থালের জাতীয়করণের পরই ইজায়েলী জাহাজের স্বয়েজ্থালে কবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইজায়েল

হুরেজ্বাল 'লাডীয়করণ

रेखायन, विरोध छ ফ্রান্সের আরব রাই-সংখ আক্রমণ

**বৃদ্ধবিরতি** 

নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন করিয়াও ইহার প্রতিকার লাভে বার্থ হইলে আরব রাষ্ট্রসংঘের ( U. A. R. ) বিকল্পে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্স ও ব্রিটেন স্থ্যে জ্থান জাতীয়করণের পান্টা জবাব হিদাবে আরব রাষ্ট্রদংঘের বিক্তে যোগদান করিল। এই ষদ্ধে ইজায়েল দিনাই উপদীপ দুখল করিয়া লইল। এই সময়ে দম্পিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এই যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে সমর্থ হয়। উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে অধিকৃত পরশার পরশারের স্থান ছাড়িয়া দিতে রাজী হয়। উভয় क्टिकंद मत्था चर्वार हेक्षांत्रन । चात्रव वाहुमराचव मराजि-বক্ষার উদ্দেশ্তে উভয় দেশের শীমায় দাঘিলিত জাতিপুরের প্রে

U. N. O.-3 মাধামে একটি সামরিক দল স্থাপনের চেষ্টা করা চইলে ইজায়েল ভাহাতে আপত্তি কবিল।

স্থাবৰ রাইনংঘ অবশ্র ভাহাতে বাদী হইন। এই সামরিক বাহিনীর উপন্থিতিতে व व्यक्तत्र माण्डि मीर्घकान (১৯৫१-১৯৬१) वकाम दिश्त वका तम् वरमत् U N.O.-त আকাৰা জলথণ্ডের মধা দিয়া ইজ্বেদী জাহাজ চলাচলে কোন দেবাবাভিনার বাধার সৃষ্টি হইল না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আকাবা জল-ইপশ্বিভিতে শান্তি থও আরবের অধীন। কিছু জ্রান ও ইভ্রায়েলের মধ্যে বজাম সীমাক্ত সংঘৰ্ষ লাগিলাই বহিল। ১৯৬৬ औটাজে দিবিয়াব নি বিলা-ইড়াংঘল শামবিক অভূতানের পর আবিব রাইদংগ ও দিবিয়ার মধ্যে বিবোধ পূর্বেকার মনোমালিক দূর হুইয়া এক পরপার প্রতিরকার চুক্তি দিবিয়া ইজায়েবের শীমার অভান্তরে সন্থান্যুলক কার্ধকলাপের चांक्कतित इहेत। উৎদাহ দান করিতে লাগিল এবং উহার প্রত্যন্তরম্বরূপ ১৯৬৭ ইজ্রায়েল কর্তক প্রীষ্টাবের মে মানে ইজ্যের সীমান্ত এলাকার দৈল সম্বাবেশ শুকু সীমান্ত অঞ্চল দেখা-করিল এবং দিরিয়ার বিকৃত্তে সামবিক ব্যবস্থার ভ্মকি দিল। বাহিনী মোডায়েন ও দিবিয়ার উপর ইজায়েল আক্রমণ করিলে যাহাতে মিশর 😻 সিরিয়াকে সাম্বিক বাৰভাৰ ভ্ৰকি अभवाभव आवव बाहु मिवियांव भक्त विनावांधाय धांभनान প্রদর্শন করিতে পারে দেজ্র প্রেদিডেন্ট নাদের U.N.O.-র रमनावाहिनौरक हेक्नाखन-आवर बाख्येंद भीमा हहेर अनुभवन कविरु असुरवाध जानाहेत्वन । त्मरक्रोति-व्यनारवन छे थो छे - এव भान्छ। असूरवार छे । किवा নাদের তথন U.N.O.-এর দেনাবাহিনীকে আরব বাই্র্রণংঘ ত্যাগ করিয়া ঘাইতে বলিলেন। U.N.O.-এর দেনাবাহিনীর অপদরণের ফলে আরব U.N.O.-# (मन1-तांचेमः प रेङाय्यत्नत्र मधावर्जी >>१ माहेन भीमाद्यशात्र वह प्रहे বাহিনী অপদরণ পক্ষে সরাসরি সংঘর্ষের পথ উন্মৃক্ত হইল। U.N.O.-এর সেনা-বাহিনী অপদরণের সলে সঙ্গে নাদের আকাবা জলগতের মধ্য দিয়া ইজায়েলের জাহাজ চলাচল নিধিক করিয়া দিলেন। ব্রিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপরাপর পাশ্চান্তা শক্তিবৰ্গ নাদের কর্তৃক আকাবা-প্রণানীর মধ্য দিয়া ইওরেপীর শক্তিবর্গের ইজায়েলী জাহাল চলাচল নিধিত্ব করায় আপত্তি জানাইল, মৰোভাৰ পকান্তরে গোভিয়েত ইউনিয়ন আরব রাষ্ট্রনংবের পক সমর্থন এইভাবে পশ্চিম-এণীয় পরিশ্বিতি এক অতি জটিল আকার ক বিল। आवशास्त्रा यथन क्रामरे छेउछ रहेग्रा छिउँ नागिन छथन सावव क्रिन।

রাষ্ট্রবর্গ পরস্পর যাহাকিছ বিবাদ ছিল তাহা ভূলিয়া গিয়া নাদের-এর সহিত মুদ্ধ শুরু (জুন «, যুগাভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলায় দণ্ডায়মান হইল। ১৯৬৭ ১৯৬৭) শ্বীষ্টান্ধের ৫ই জুন তারিখে ইক্রায়েল-স্থারত যুদ্ধ শুরু হুইল।

ইজায়েল আরব বিমান-বন্দবগুলির উপর অতর্কিত আক্রমণ করিয়া আরব পক্ষকে
প্রথম হইতেই আন্ধরকামূলক যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিল। সিনাই
মুক্তে ইজায়েলের
মুক্ত্র অঞ্চল, আকাবা-প্রণালী প্রস্তৃতি দখল করিয়া ইজায়েলী
সাক্ষ্যা
সোক্ষা
সোক্ষ্যা
সোক্ষ্যা
সোক্ষ্যা
সোক্ষ্যা
সোক্ষ্যা
সোক্ষ্যা
সাক্ষ্যা
সোক্ষ্যা
সাক্ষ্যা
সোক্ষ্যা
সাক্ষ্যা
সোক্ষ্যা
সাক্ষ্যা
সাক্য

এই চারিদিনের যুদ্ধে আবন রাষ্ট্রশংবের এরূপ নিশ্বয় পৃথিবার সর্বত্র নিশ্ময়ের সৃষ্টি কবিল। নাদের এজন্ত ত্রিটেন ও মার্কিন সাহায়ের এখং এই তুই দেশ কর্তৃক ইজান্তেনের পক্ষে গোপনে যুদ্ধে যোগদানের অভিযোগ কবিলেন। পক্ষান্তরে রাশিয়া আবন রাষ্ট্রশংবের প্রতি সমর্থন জানাইয়াও ভাহাদের জন্ত কিছু করে নাই এরূপ অভিযোগও উত্থাপিত হইল। এইভাবে কিছেছে অভিযোগ
ইজান্তেন-আবন যুদ্ধ ইওবোপীয় রাষ্ট্রশ্য কর্তৃক পশ্চিম-এশায় রাজনীতি ক্ষেত্রে জাটলতা বুকি করিয়াছে, এই সারণা সানারণো জানাল।

যুদ্ধবিবতির সঙ্গে সঙ্গে ইক্সংয়েল ঘোলণা কবিল যে, নিরিয়া কর্তৃক ইক্সায়েলী
সীমান্তে আক্রমণাত্মক কার্মকলাপ চিরকালের মত অবসানের গ্যারান্টি না পাইলে,

এবং ভিরাণ প্রণালী, স্মাকারা জলবণ্ড ও স্থয়েজের মধ্য দিরা
অবাধ যাতায়াতের প্রভিশাতি না পাইলে ইল্যুয়েল নববিজ্ञিত
ভানসমূহ ত্যাগ করিবে না। পক্ষান্তরে আরব রাষ্ট্রমংঘ সংঘান্ততম ভূ'মও ইল্যুয়েলের
নিকট ছাড়িয়া দিবে না, নিজেদের সার্বভৌমত্বে কোনপ্রকার প্রভাব পভিতে পারে
এধরনের কোন কিছু ভাহারা করিত্রে রাজী হইবে না, ইল্লুয়েনেকে স্মারব রাষ্ট্রমংঘের
নিকট হইতে মুদ্ধনারা কোন স্থয়োগ ভোগ করিছে দিবে না, ঘোলণা কবিন।
নামের প্রিবীর সকল রাষ্ট্রের নিকট উপরি দক্ষ বাবন্ধা দ্বিশিক্ত না হওৱা প্রায়

व्यावन वाहेमारम छ हे एर्ट्साटनव प्रत्या व्याचित नवाच वाचा वना मुस्कत प्रामा कार्यस

হ্রাস ঘটাইরা শ্বায়ী শান্তি স্থাপন করা-ই যথন একান্ত প্রয়োজন ঠিক দেই সময়ে আরব-ইজায়েলের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হইয়াছে। ২১শে रे खारवनी युष्काशंब অক্টোবর, ১৯৬৭, ইজ্রায়েলের যুক্তজাহাজ 'এইলাড' (Eilath) নিম্ভিড্ড মিশরীয় বাহিনী কর্তক পোর্ট দৈয়দ-এর উত্তর-পূর্বে নিমজ্জিত হয়। সেই বৃষ্ণাভালের অনেকেব প্রাণগানিও ঘটে। ইজায়েল মিশরের এই আক্রমণকে মুদ্দ গুরু করিবার অভিদন্ধি বর্গিয়া গভিষোগ করে। পক্ষান্তরে মিশর ইজাফেলের যুক্তাহাজ মিশবীয় সম্ভাঞ্লের (territorial waters) মধ্যে প্রবেশ করিবার ফলেই উহা নিম্ভিত করিতে বাধা হইয়াছিল বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু ২৪শে অক্টোবর अध्यक्ष महत्व ইজায়েল স্য়েজ শহরের উপর বোমাবর্ষণ করে এবং ফলে বোমাবর্ষণ সেখানকার তৈল ঘাঁটিতে আগুন লাগিয়া যায়। ঐ দিনই নিরাপত্তা পরিবদের সভায় উভয়পক্ষকে শাস্তি বজায় রাথিবার জন্ত অভুরোধ জানান হয়। এ সভায় সন্মিলিত জাতিপুঞ্রের পক্ষে আরব-ইজায়েল যুদ্ধবিরতি পরিদর্শকমণ্ডলীর প্রধান অত বুল ( Mr. Odd Bull ) ই জ্বারেলকেই আরব সংখের উপর আক্রমণ চালাইবার দোবে দোষী বলিয়া রিপোর্ট পেশ করেন। স্থয়েজ শহরে ইজায়েলী বোমাবর্ধণের ফলে ১১ জনের মৃত্যু ৰটে এবং ৯২ জন আহত হয়। এইজাবে হুই পক্ষে পুনবায় সংঘ্ৰ যাহাতে যুকে রূপান্তরিত না হয় নিরাপতা পরিষদের সেজন্ত নিরাপতা পরিষদ সচেষ্ট হয়। এই পরিষদ আরব-माश्चि अर्भव्यत किष्ठी ইজায়েল মুশ্ববিরতি চুক্তি ভঙ্গ করার তীর নিন্দা করেন এবং উভয় পক্ষকেই কোনপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্য হইতে বিবত থাকিতে অন্থরোধ জানান। ডেনমার্ক ও কানাডা মধ্য-এনীয় সম্ভাব সমাধানের জন্ম একটি প্রভাব আহেটিনা-ভারত উপস্থিত করিয়াছিল। আর্কেন্টিনা ও ভারতের প্রতিনিধিশ্বয় भिष्टे श्रेखात्तर कडक পदिवर्डत्वर स्थादिन कद्दन। स्थादव दार्द्रेमश्च सार्ट्रकिना-ভারতীয় অপারিশ অনুসারে পরিবর্ভিত প্রস্থাবে রাজী হয়। এই পরিবর্ভিত প্রস্তার অন্তর বাং (১) ইজায়েলী স্বেল্ডিনীকে আরেবদেশে দ্বলীয়ত স্থানসমূহ জ্ঞান ক লো চলিয়া ষাইতে হইবে। (২) আবন রাষ্ট্রণে ইয়াছেলের বিরুদ্ধে युद्रनोडि পविज्ञान कदित्व। एवे अखान नवेण भीर्यकान नितालका পदियानव স্পত্যানর মধ্যে অবোপ-আলোচনা চলে। এদিকে অবভা আর -ইছু তেলী সংঘ্য बाद-विश्वत हान् बहितारह ।

छत्र नाहे ।

পশ্চিম-এশীর পবিশ্বিতি ইওরোপীয় বাইবর্গের পরশ্বর শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রহরূপ বিগত দশ বংগর যাবং মার্কিন যুক্তরাই ইক্রায়েলের রাজধানী । उराहरीय विवेच তেলআভিভ-এর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে এবং ইওরোপীয় রণ্টবর্গের ভেল্মাভিভ যেমন মার্কিন যুক্তরাই ও উহার সহিত সংম্রিক প্রক্ষার বিবেশ্ধ--চ किवस वा देखलिय প किय- अनीय जकरन जदन्ति विभानमप्रदृश्य গলিয়-এশ্র অপের খেরামতের একটি কেন্দ্ররূপ হইয়া দাঁ গাইয়াছে, তেলানি কেন-আন্তর্গাতিক বাটকা-আভিভ প্রকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপুল পরিমণ্ডের সংমবিক কেন্দে পরিগত সাহায্য লান করিখাছে। এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাই দ্যালভাষ্ট্রের প্রদারতের প্রকার ভাজান, ইথাৰ ও নৌদি-আবাৰে বাজতজ্ঞ প্ৰদিকে নানাভাৱে সাহায্য কৰিয় ছে . ইজায়েলের সহিত যুদ্ধের ফলে এই স্কল্ দেশ আরব রাষ্ট্রংযের সহিত্য দিলিত হইগা ইড্রায়েলের বিবোধিতা করিয়াছে। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ক্রিকারক হইলেও আর্ব সংহতির দিক দিয়া অভান্ত ভাৎপর্যপূর্ণ ও কাম্য। অন্ত এই मूर्य व्यादर-केटकाद भव समाख रहेगाहा दामिया भविवीद घर-दक्ष व्यवस्तरे মাকিন প্রভাব ও প্রাধান্ত বিভাবের বিরোধী। প্রভাবতই আরব-ইজ. ফেল মুদ্রে রাশিয়ার মুমর্থন ছিল আরব রাষ্ট্রমংঘের দিকে। অবভা ইওরোপীয় রাষ্ট্রমর্গর কোন পক্ষেরই স্বার্থ দ্বাদরি জাভিত ভিল না বলিয়া ইওরোপীয় রাইবর্গ ফুল্বে অংশ গ্রহণে অগ্রদর হয় নটে। কিন্তু তাহাদের নীতি পল্ডিম-এশায় অঞ্চলে এক অ'দুর্জ্জ'তিক বিরোধিতার ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত কবিয়াছে। এই সমস্তার স্থাধান এখনও

২৩শে নভেম্বর, (১৯৬৭) নিরাপত্তা পরিষদ এক প্রস্তাবে ইডায়েলকে ১৯৬९ खेडेल्बर एन प्राप्तर भर ध-मकल जादर-जकन নিরাপত্রা পরিষ্ অধিকার করিয়াছে ভাষা হটভে দৈর অপ্দর্ভের এবং কৰ্ত্তৰ ইত্ৰানেলকে যুদ্ধানপার অনুসান ঘোষণা করিছে অভ্যোধ অবিবকে আবেবের অধিকত करदा आवत । डेलिम्बिद भरमा भीभएमा दर्भावक प्रान्त जागात्रव निधनत कविदाव ऐत्करण एक्टेंड भागांव धार्गंदर (1)r. (in: nor चटेनक खडेटडनराभी कडनीडिकटक भाविद (मन्त्रा एथः। प्रकृत Jarring ) atta मार्थित अवम इटेर के बादर व हेट मिनिश्वर माना क मलकाद बार किर लो छा মিটমাটের কোন ভার বাতির করিছে পারিকেন না করব আবেবপৰ মিটমাটের পূর্বপত্তি লাবে উল্ডেচ্ছ কাঠক আবেবদেশের অভিকৃত অঞ্জ কণাগ করিয়া যাইতে হইবে এই দাবিতে অটল রহিল। পক্ষান্তরে ইজ্রান্ত্রেল আরব দেশগুলি পৃথক পূথক ভাবে শান্তি দম্পর্কে আলোচনা করুক এই দাবি করিল। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দাবিতে অটল থাকিবার ফলে জ্যারিং দৌতা আরিং দৌতার দম্পূর্ণ বিজল হইল। এমতাবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন বিজলভাংকন প্রিক্তনা স্বিজনসম্মত স্পারিশ রচনা করিয়া ডক্টর জাংরিং যাহাতে দেই স্কল স্পারিশের ভিন্তিতে পুনরায় তুই প্রেক্তর মধ্যে শান্তি আলোচনা শুরু করিতে পারেন দেই চেটা আরম্ভ করিলেন।

প্রিম্মিটি মধ্য আলাস্ত জড়িল এবং টেরপ্র সেই স্ময় ১৯৬৮ এটি বের ২৬,শ ভিদেশ্বর গ্রীসদেশের অত্থাস বিমান্তকারে একটি যাত্রিবাহী ইজ্রায়েলী বিমানের উপর গুইজন আরব--একজন প্রারেক্টাইনের আরব, অপর্ত্তন বেবাননের -ত্রি-रर्शन करिया विभागिक विध्वस्य करत्। अक्षान याजीवन खान-আথেলে ইছারেনী হানি ঘটে। ইযার প্রত্যানরে ২৮শে ডিসেম্বর তুইথানি ইজায়েনী বিমান আক্রমণ १६ निटक पे उद्योक विभागत मार्व व्यवस्थ कविया व्यविक एक মথেচ্ছ আক্রমণ চালাইয়া লেবামনের মোট ১৩ থানি বিমান বিধ্বস্ত করে। মধা-প্রাচা বিমান কোম্পানির একথানা যাত্রিবাহী বিমানও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। এইভাবে পরিশ্বিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। ক্ষতিগ্রস্ত উভয় বেইকটের বিমান-পক্ষই পরশার দোষাবোপ করিয়া বিবৃতি দিতে থাকে। কিন্ত বন্দরের উপর আক্রমণ বেইকটের উপর বিমান আক্রমণ প্রতিশোধের মাত্রা ছাভাইলা যাইবার কলে আমেরিকা, তিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ায়—সর্বত্র ইক্সায়েলের বিকল্পে ধিকার উচ্চ বিত হয় ৷ ২৯শে ডিদেম্বর (১৯৬৮) নিরাপতা পরিষদ ইজাংয়লের এই द्वल आठवरनव डी. अ स्टिशम करता २ वर्ग इहेर्ड ७) रन जिट्नस्त्र भग्छ व्याखान इक्षायिनी विभारतत्र छेभन वाक्रयन अवर इचिमाही उठ खाल्न्स বেষ্টনটে লেবাননের বিমানের উপর আক্রমণের বিষয় আলোচনার क्षक (यहर उ আক্রমণের নিকা প্র বেইকটে লেব'ননের বিমানের টুপ্র আক্রমণের নিকান্ত>ক এক প্রস্তাব স্বাগ্র হাভাবে গৃহীত হয়।

১৯৬৯ আইংকের ২রা জাত্তগারি গোভিয়েত ইউনিয়ন আরব-ইছা থেল বিরেধের নীমাণদার এক পরিকল্পনায় চারিটি রাষ্ট্রের উপর মীমাংদার জন্ত

হন্তকেপের কথা বলা হয়। বাশিয়া, ত্রিটেন ক্রান্স ও আমেরিকার নিকট এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্ত পেশ করা হয়। ১৭ই জান্তরারি ক্রাব্দ এই কয়টী সোভিরে ব ইউনিংনের दार्डेव श्राटिनिधि । इंडेनाइंटिड् मानन्म- वद स्टक्टेंटि শান্তি পরিকল্পনা জেনাবেশের মধ্যে আহব-ইছদি দমভারে দমধ্যেন কিভাবে করঃ 哥們 4 高市 সম্ভব সেবিধয়ে আলোচনা ভক করিবার এক ঘোষণা জারি করে **इंग्**डियाक मध्यक्ति সাজ-সরস্তাম ও বিমান ইহা ভিন্ন ফ্রান্স ইড়ায়েল্কে যুদ্ধের অন্তর্গন্ত যে গান দিবার যে महरकार वसकरन চুক্তি করিন্নছিল উলা নাক্চ করিলা দেয়, 'নিরাচ' ( Mirage / নামক বিমানত ইজায়েগকেও আব প্রেবণ করা হববৈ না, এই থে ধনা করে। ভরু তাহা-ই নহে, ইজায়েল জালেকে সামতিক সাজ-সর্থাম ও বিমান স্ববরাহের জন্ত যে ১৬ কোটি ভলার অগ্রিম দিয়াছিল ভাষাও কেরভ দেওয়া ইইবে না বলিয়া ছোবণা করে।

ইভিমধ্যে ইজ্বাঞ্চল ও জডান দীমায় বহু আক্রমণ ও পান্টা আক্রমণ চলিতে থাকে।
ইঞ্জায়েল আক্রমণ ইজ্বাকের সামরিক ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালায়,
আক্রমণ ওপান্টা অব্বর্গণ জেরুজালেমে বোমা নিক্রেণ করে। গেরিলা যুদ্ধও
ভারমণ

এদিকে ক্রান্স কর্তৃক প্রস্তাবিত চারিটি শক্তির মাধ্যমে ইজ্রায়েল ও আরবনেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত হইয়াছিল দেই সম্পর্কে রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলও ও ফ্রান্সের মধ্যে বিশ্ব আলোচনা চলিল। ইজ্রান্তেলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ইরান মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ নিক্সন ও সেক্রেটারি রোজারস্-এর সহিত দাক্ষাৎ

ইপ্রায়েল কর্ত্ব চারি

শক্তির নাধানে শান্তিশান্তির নাধানে শান্তিশান্তির নাধানে শান্তিশান্তির নাধানে শান্তিশান্তির নাধানে শান্তিশান্তির নাধানের পরিকল্পনা পরিভাগে করিতে রাজী হইলেন
না। ডক্টর জ্যারিং আমান, কাইরেণ, জেরুজালেম, বেইকুট
প্রভৃতি স্থানে আলাপ-আলোচনার জন্ম গোলেন কিন্তু গ্রাহার দৌতা সাক্রো-

প্রভিত স্থানে আলাপ-আলোচনার জন্ম গেলেন কিন্তু জাংব দৌত্য সাকলামণ্ডিত হইল না। এদিকে জর্ভানের রাজা তদেন প্রেসিডেন্ট নিজানের আমন্ত্রের
অর্ডানের রাজা গনেরের ওয়াশিংটনে উপস্থিত হইলে তিনি সংযুক্ত আবে প্রজাতন্ত্রের
শান্তি প্রভাব
প্রেসিডেন্ট্ নামের-এর নিজের প্রেক্ত ছয়টি শ্রেস্থলিত একটি
শান্তি প্রভাব উপস্থিত করিলেন। এই ছয়টি প্রকাব হইল: যুদ্ধের অবসান, প্রত্যেক

রাষ্ট্রের সীমারেথার নিরাপত্তা ও বুকের ভীতি তথা যুদ্ধ চইতে মুক্ত থাকিবরে অধিকারের শীক্তি, প্রভাগের রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক আদিনতা আফিলি, স্বায়েজ ও আকারা উপসাগ্রের সকলের চলাচলের সমাছেই পত্তি পত্তি অধিকারের শীক্তি, সকল দেশের রাষ্ট্রদীমার নিরাপ্তরার সামারেই জিলারের শীক্তি, উচ্চাজনের শিল্প পুনর্বাসন—এট চয়টি শাভে ইজায়েলকে আবের রাষ্ট্র স্মাকার করিয়া লইবে, মাব্রু ১৯৬৭ প্রাষ্ট্রায়ের জুন মাসের পূর্ব-সীমার ইজায়েলকে অপনরৰ করিতে চইবে।

ইছায়েল চারি-শক্তি কর্তৃক পশ্চিম-এশ্র সংকট অর্থাং আরেব-ইছারেল বিবোধের স্ববসামকল্লে হস্তক্ষেপের যেমন বিরে।ধিতা করিয়াছিল স্বস্থুরূপ জড়ানের রাজা হসেনের প্রভাবও গ্রহণে अचौक्र इहेन। कल आयुव-हेडाखन विद्वार्थन ইণ্যারেল কর্ত্তক রাজা भीभारमा मछत इत्र नाहे। सर्वास थान अक्टन ১०७० बीहोरसद रामानव अस्तावन वि:व्र'थिना भाई भारत बादत-इक्षारहन मारूव मध्यवं घटते। भिनवीत (समारहन এই সংঘ্রে প্রাণ হারান। ইড্রারেলী ফে'ল মিশরের উপরও আক্রমণ চালায়। কটান, নিবিয়া প্রভতি অঞ্চলে গেরিলা ঘাটির উপর ইভ্রারেল বোমা নিকেপ করে। পক্ষান্তরে জেকভানেমে আরব সত্ত'দব'লীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় ৷ ১৯৬৯ প্রীষ্টামের দেপ্টেম্বর মাদের ১ই ভারিথ ইজায়েল ক্ষেত্র থালের ভীর ধবিয়া ১৯৬৯- এর সের্ডেট্রর দীর্ঘ ত্রিশ মাইল অঞ্লে দশঘন্টাব্যাপী আক্রমণ চালায়। প্রত্যুক্তরে মাদে ইজ্বেল কর্ত্ত আর্বপক হটতেও আক্রমণ করা হয়। কলে শতাধিক মিশরীয় প্রায়ন্ত্র অঞ্চল অ'ক্রমণ ल्यान हादाय । এইভাবে আরব-ইজায়েল বিরোধের মীমাংসা

দূরের কথা, ক্রমেই পরিশ্বিতি জটিল আকার ধারণ করিতেছে।

ইদানীং পশ্চিম-এশীয় হন্ধটের স্মাধানকল্পে মার্কিন গৃক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে তৎপর হইয়া উঠে। মিশরে সোভিয়েত বৈমানিকের অবন্ধিতি মার্কিন গৃক্তরাষ্ট্রের অশ্বন্ধির কারণ হইয়া উঠিলে প্রেসিডেন্ট্র নিক্ষন শান্তিপূর্ণ উপায়ে পশ্চিম এশায় অর্থাৎ আর্ব-ইজায়েলী সহটের স্মাধানের উদ্দেশ্যে এক নৃতন মার্কিন শান্তি প্রভাশ প্রভাশ প্রভাশ প্রভাশ প্রভাশ প্রভাশ করেন। এই শান্তি প্রস্তাবের মূল হত হইল: (১) ৯০ দিন মৃত্রবিতি উভয় পক্ষকে মানিয়া গইতে হইবে, (২) হ্লেড থালের তৃই ধারে বারো মাইলের মধ্যে কোন পক্ষেরই কোন দৈল্ল মোভায়েন করা চলিবে না, (৩) ১৯৬৭ গ্রীষ্টান্বে ইউনাইটেড্ ক্লাশন্স্-এর নির্পেত্যা পরিষ্কা যে শান্তির শর্ভাদি আরব

ও ইন্তায়েলকে গ্রাংণ করিতে অভারোধ ক্রিলাছিল ভাষা বিনা শতে মানিয়া লইভে হইবে।

শংযুক্ত অবেবের রাম্বতি নাদের মাকিন প্রস্তার গ্রহণ কারেন, কিব ক বিকাহে এই প্রস্তাব শাভিত স্থাপনে কভদুর দমর্থ স্টাবে দে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব প্রত্যের বিরুদ্ধে আর্বন্দের একাংশ সে করে হইয়া बादद ब्राहेल्डि नामत উঠিলছে। য'তা হউছ, আরব কর্ক মাকিন প্রস্তাব প্রহরে 不有事 红河 সোভিয়েত রাশিয়ারও পরেক্ষে স্মর্থন আছে, একবা মোটামুট Subis! नारमरदत प्राप्त मानि दहेत हेक लागरक गुरुव भूदेव ही भोगरद्वाल अभगवन হইবে, অর্থাৎ ইটায়েলকে মুককালে অধিকত ক্ষমসমূহ ভাগি কবিতেই এই শর্ভ অবশা ১৯৬৭ খ্রীষ্টাকে নিরাপত্তা পরিবদের প্রস্তাবেই সমিবিষ্ট ছিল। ক ান প্রথমে ৫০ টি না হটালিও শেষ প্রয়ন্ত এট মাকিন প্রস্তাব কর্তান কর্তক প্রচার নিবিল্লা ও পালেক্টাইন প্রথম করিয়াছে। কিন্তু পালেক্টাইন গেরিলা বাহিনী শান্তি গরিলাধের বিরোধিতা প্রভাব মানিয়। স্থা নাই বা ভাহাদিগকে স্মত কর।ইবার দায়িত নানের বা অপর কোন আরব রাই গ্রহণ করিতে খীকত হয় নাই। সিবিয়াও মাকিন প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই। অব্জ আরব-ইজায়েল সংঘর্ষে দিরিয়ার ভূমিকা বা গুরুত্ব ধুব বেলি বলা চলে না।

ইজায়েল মার্কিন প্রস্তাব মানিয়া লইবে কি না দে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ সকলের

মনেই ছিল। অবস্ত ইজায়েলকে রাজী করাইবার দায়িত্ব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরই সম্পূর্ণভাবে ক্রস্ত ছিল। যহে। হউক

সর্বশেষ থবরে প্রকাশ (৩১শে জ্লাই, ১৯৭০) যে, ইজায়েল

মার্কিন প্রস্তাব অনুসারে ১০ দিনের জন্ত সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধবিহতিতে বীক্ত হইয়াছে।

মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধে মিশরে প্রকাশ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হট্যাছে।
শান্তির পথ প্রস্তুতঃ অকরপে ই ছালেনেও দক্ষিণপদ্ধীরা উহার বিরোধিতা করিয়াছে।
ভবিগৎ এখনও প্যালেনিটিন গেরিলাগের প্রথম হইভেই ইহার বিরোধী।
আনিভিত যাহা হউক, অ বব-ইছ যেল ফুলাবেদানে এবং প্রতিম-এন্য (আগই, ১৯৭০)
সক্ষট মে'চনে উভয়পাকের মার্কিন প্রস্তুবে স্থাকৃত হও্যার স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পথ প্রস্তুক্ত হচ্যাছে, একবা বল চলে, অবহা হন্তুবে পারমাণবিক অস্তাবৃত্তি নিরোধ চুক্তি (Nuclear Weapons Non-proliferation Agreement): ১৯৬২ ইটোল হাইটে পারমাণবিক অস্তাপ্তান বংলাকার বৃত্তি নিরোধকরে পৃথিনীর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে চুক্তি স্বাক্তরের চেইটা পারমাণবিক বিশ্ব প্রমাণবিক বিশ্ব প্রমাণবিক বিশ্ব প্রমাণবিক বিশ্ব স্থানির স্থানির বিশ্ব স্থানির বিশ্ব স্থানির স্থানির বিশ্ব স্থানির স্থান

२०७; अक्षर्ड मीर्घकाल राजिड हरेगात कादन रहेन धर ए, म किन पुरुवाहे, वासिए। श्रहणानिक व्यवश्व निर्दाध-इंकि क रिक्त्री व्हेर ७ इ कि ना भिहे मुन्यर्क আন্তল তিক পরিদর্শন বা নিয়ন্ত্র-কিরপ ব্যবস্থা অবস্থন করা চহবে দে বিষয়ে একমত চটতে প্রিতেছিল না . নিবল্লীকরণ সমেন্তন অংশুজাতিক প্রিদর্শন বা নিয়ন্ত্ৰ সম্পকে চুজির খদড়াও অনং শত দম্পকে কোন কিছু ভিগ্না করিয়া अपदालंद मक्त नंख मन्त्रकं केव्यवा दहरत धरे हृकि विचित्र दाष्ट्रेक স্বাক্ত করিতে আমন্ত্রণ স্থান ইইল। প্রেমাণবিক অল্পন্ত নিরোধ-চক্তির অপরাপর শর্ত যাহা মাজিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি রাটু মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছে তাহার প্রকত অর্থ হইল পারমাংবিক অন্তগন্ত পুৰিবীতে বৰ্তমানে যে দকল রাষ্ট্র পারমাণ্বিক অন্ত্রশন্ত প্রান্ত निद्राध-इकिव अर्डानि कविवाद देवछानिक छान अर्जन कविषाह, यथा, वालिया, माकिन गुक्तताहु, ফান্স ও সীন-এই কগাট দেশের মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ থাকিবে। অর্থাৎ পার্মাণ্যিক শক্তির বাধহারে ইহাদের একতেটিয়া অধিকার কায়েয় থাকিবে। এই সকল বাট্ট পারমাণবিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান অপর কোন রাট্টকে সরবরাহ করিবে ন'। যে সকল দেশ এযাবং পারুমাণবিক অন্তর্গন্ত প্রস্তুত করিতে পারে নাই দেই সকল দেশকে এই চুক্তি অমুদারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, ভাহারা কোন কালেই পারমাণবিক অস্ত্র ভৈয়ারী করিবে না বা অপর কোন শক্তির निक्र हहें एउ छेश मध्यह कदित्व म।।

এই চুক্তি পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ মানিয়া লইয়া উহার আহ্নষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করিবে চীন ও ফ্রান্স এই নিবল্লীকরণ চীন ও ফ্রান্স এই নিবল্লীকরণ চুক্তি অনুক্ত হবনে না সন্মেলনের সহিত সংবৃক্ত নহে। এই চুক্তির থসড়া গৃহীত হইলেও

চীন ও ফ্রান্স যেতেতু নিরন্ত্রীকরণ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে নাই, সেইহেতু এই চুক্তি তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

ৰিভীয়ত, ভারত, স্ইডেন, কানাডা, পোলাগ্ত প্রভৃতি দেশ যাহারা পার্মণে বিক গবেষণাম্ব যথেষ্ট অতাসর হইয়াছে, সেই স্কল দেশের পক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষ্য করা जाहारम्य मार्वाचारायुत्र भविभन्नी इहेरव । कार्यन स्टाहासमादार्य ভারত, গুইডেন ডখা ভারত বা স্ক্ডিন তথা যে-কোন দেশ পার্মাণ্রিক অল্ল প্রস্তুত বছ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চ্স্তি করিতে পারিবে না বা সংগ্রহ করিতে পারিবে না, অথচ এইপ্রোপ্ত নতে পृथिदौद क्राक्षि एन भारमानिक व्यक्षनायद এकरहिया অধিকার ভোগ করিবে ইহা ন্যায় ও যুক্তির দিক্ দিয়া গ্রহণযোগ্য নতে। এই চুক্তি শমিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট আফ্টানিকভাবে অফুমোদনের জন্ম উপস্থাপিত হইলে (১২ই জুন, ১৯৬৮) ৯২টি দেশ ইহার সম্প্র করে, ভারতসহ ২২টি দেশ কোন পক্ষে ভোট দেয় নাই আর ৪টি দেশ উহার বিরোধিতা করে। আলবানিয়া, কি ট্রা, ভাষ্বিয়া ও তান্জানিয়। পার্মাণবিক অন্তশস্ত্র নির্বোধ-চুক্তির বিরোধিতা করে। ভারত, আলচ্চেরিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বার্মা, বুরুণ্ডি, মধ্য আফ্রিকা, ছাদ, কঙ্গো, মরিটানিয়া, নাইজিরিয়া, পোতুর্গাল, দৌদি-আরব, স্পেন, উগাতা প্রভৃতি ২২টি দেশ নিরপেক রহিয়াছিল। পাকিস্তান, দক্ষিধ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া এই চুক্তির

যাহা হউক ১৯শে জুন, ১৯৬৮, সম্মিনিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ এক প্রস্তাব ধারা পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি অপরাপর রাষ্ট্রবর্গকে প্রয়োজনবোধে

শারমাণবিক অন্ত-সম্প্রদারণ নিহোধ চক্তি

পকে ভোট ছিয়াছিল।

পারমাণবিক শক্তি দাহায্য দিতে প্রভিন্ধত হয়। কিন্তু এই ধরনের প্রতিশ্রুতির উপর অপরাপর বাষ্ট্রবর্গের আছা স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। বিশেষত চীনের নিরাপতা পরিষদের সদস্যপদ লাভ এবং চীনের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার নীতি ও

আদর্শগত বিভেদ অভাবতেই ঐ ধংনের প্রতিশ্রুতি মুদ্যধীন করিয়া দিল।

নিরপেক বিচারে পাংখাণবিক সম্প্রদারণ নিরোধ চুক্তি পৃথিবীর মৃষ্টিমের
১০৬টি রাই কর্তৃক চুক্তি শক্তিশালী দেশ কর্তৃক অপরাপর দেশের উপর প্রাধান্ত বিস্তারের
থাকর
পত্তা ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। যদিও ১৯৬৮ ইত্যানে
আমুর্টানিকভাবে
সম্প্রদানন
আমুর্টানিকভাবে
সংক্রিত হইবার পর ক্রমে ১৯৭৪ ইত্রীরাক্ষর মধ্যে মেট

১০৬টি রাট্র ইহা স্বাক্ষর করিয়াছিল এবং ৮৪টি বাছের দরকার দেই স্বাক্ষর আফুর্টানিকভাবে অফুয়োলন করিয়াছিল, তথাপি ক্রায় এবং যুক্তির দিক দিয়া কোন আয়্রদশ্মন-সচেতন দেশ এই চুক্তি গ্রহণ করিয়া নিজেকে রুহং এবং পারমাণবিক শক্তিধর রাট্রের উপবেলারে পরিগত হুইতে চাহে নাই। ভারত, ইড্রায়েল, দক্ষিণ ভারতও স্বাল্প সাভাটি আজিকা, আজিল, আর্জেন্টিনা, চিনি, স্পেন ও পাকিস্তান—দেশ কর্তৃহ চুক্তি এই আটিটি রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষর করে নাই। মিশর, প্রত্যাধাত জাপান ও ইন্দোনেশিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবেও দেই সকল দেশের সরকার এই স্বাক্ষরে সাক্ষ্টানিক স্বভাগানন দেয় নাই।

এই চ্ক্লির মূল লক্ষা ছিল পাবমাণবিক শক্তি অপর কোন দেশে যাহাতে সম্প্রদারিত না হয় দেই চেষ্টা। এই সংকীৰ্ণ স্থাধপর নীতি অংগ্রমহানায় বিশ্বাসী ভারত স্বকার স্ভাবতই মানিতে বাজী হন নাই। হত্তের প্রায়'লন ভিন্ন চ্জির সংকীর্ণ বার্থণর শাস্তির প্রয়োজনেও পার্মাণাইক শক্তির বৈজ্ঞানিক ভূনে ও **উ**न्तरग ক্ষমতা অর্জন করা ঘাইতে পারে এই নীতিতে প্রিবীর বৃহৎ পারমাণবিক শক্তিধর রাইগুলি বিখাদ না করিলেও ভারত ইহাতে বিখাদ করে। करन माखिल्र्न वावशास्त्र উদ্দেশ্তে ভারত ১৯१৪ औद्योदकर ১৮ই মে, পরেমাণবিক ভারতের পারমাণ্ডিক বিস্ফোরণ ঘটাইতে সমর্থ চইলে স্বার্থান্থেষী বৃহৎ শক্তিবর্গের अस्त देश व जीवि प्रशास्त्र एष्टि द्य । जातरव्य এই माकरना विट्याद्र- वहर बाहे-সমূহের ঈর্ধা ইর্ষাকাতর দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন, কানাডা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রভিবেশী রাই পাকিস্তানের চিলাচরিত ভারত-বিবোধিতার নীতি ভারতের পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তানের ঈর্বা--রাট্টে রূপান্তবিত হওয়া অধিকতর লোরালো হট্টা উঠিবে ভারত-বিবোধিতা ইহাতে আশ্র্যান্বিত হইবার কিছু নাই। এথানে উল্লেখ করা বৃদ্ধি প্রয়োদন যে, ভারত শান্তিপূর্ণ বাবহারের উদ্দেশ্যে পারমাণ্টিক শক্তি ব্যবহার ত্ববিবার নীতিতে বিশ্বাসী।

পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে মারণান্তের দক্ষদারণ বাজনীয় নহে, ইহা
মারণান্তের দক্ষদারণ অনস্থীকার্য। কিন্তু পৃথিবীর কয়েকটি রাষ্ট্র দেই শক্তি অর্জন
বাজনীয় না হঠলেও
করিয়া অপরাপর শক্তিকে ভাগদের উপর নিউরণীল করিয়া
আব্রাধ্বিক শক্তিবর
বাজ্যের উপর নিউরণীল
বাজার অংগিভিকভা

বাজার অংগিভিকভা

ত্মভাবন্ধার পাওমাণনিক বৃদ্ধান্তের ভাঁতি হইতে পৃথিনীকে মৃক্ত করিবার 
একনাত্র উপায় হইল পারমাণনিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার। কেই 
কেই, যথা ব্রিটিশ লেখক হেড্লি বুল্ (Hedley Bull), মনে করেন যে, 
শান্তিশ বাবহার পারমাণনিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও মারণান্ত্ররূপে 
কান্তে সংক্ষণ ব্যবহারে মধ্যে পার্থকা অভ্যন্ত হন্তবে বিশ্বন্ধ নিতি পার্থকার জন্ত ব্যবহারে মধ্যে পার্থকা অভ্যন্ত হন্তবে বিশ্বন্ধ নিতি কার্থকার জন্ত ব্যবহারের নীতি সম্পর্কে ভারতে সরকারের ঘোষণা স্বভাবতই 
ভারতের গেরিছ বুহুৎ রাষ্ট্রপেরি মনংপুত হন্ন নাই। ইহাতে অবশ্র ভারতের কিছু 
ক্রিতে দৃত্তাতিজ্ঞ।

আরব শীর্ষসম্মেলন ( Arab Summit Conference ) ঃ ১৯৬৭ গ্রাইাবের ত্ন মাদে ইজায়েল-আরব যুদ্ধের কালে আরব রাষ্ট্রসমূহের সর্বপ্রধান উল্লেখ্যোগ্য আবং র ট্রংর্স ছিল আবর দেশদমূহের মধ্যে এক স্বতঃস্কৃতি ঐক্যবোধ। আহব আদ্দর ভিত্তিত রাষ্ট্রবর্গ িনটি প্রম্পর-বিরোধী আদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত ঃ বিভক্ত যাহারা সমাজভাত্তিক আদর্শের অন্তুদরণ করে, যেমন মিশর প্রস্তি, যাহারা উগ্র সংস্কারবাদী, যেমন দিরিয়া, আলজেরিয়া এবং রক্ষণশাল রাজ-ভাষ্ক্রিক দেশসমূহ, যেমন সেদি-আরব, জ্ডান প্রভৃতি। এই ইজারেলের সভিত বৃদ্ধক প্ৰতাত্ত দকল দেশই ইজায়েল-আরব যুদ্ধের কালে ঐকাবদ্ধভাবে क्षेकारवाध : यरक्रव ইজানেলের বিকলে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্ত যুদ্ধবিগতিব সঙ্গে অবাবভিত পরে ঐকাবোধের হাস সক্ষেই পুনরায় এই সকল আবন দেশ প্রশার আদর্শগত পার্থক্যের ছিব্রিতে পূথক হইয়া পড়ে।

জর্জানের রাজা ভ্রেন ইজারেল-জর্জান শান্তি-চুক্তি পৃথকভাবে স্বাক্ষর করিতে প্রশাসী ইইয়াছেন। টিউনিশিয়া ইজারেল রাট্রকে আরুইানিক স্বীক্তিদানের পক্ষ-পাতী। এথানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইজারেল রাট্রে স্বাধীনতা ঘোষণার সময় ইইতে এপথস্ত আরব রাষ্ট্রক উচাকে স্বীকৃতি দান করে নাই। সিরিয়া, আলজেরিয়া প্রস্তৃতি উগ্র সংক্ষারপদ্বারা ইজারেলের পরক্ষা ইন্দের্গ ও সমতা
শান্তিমূলক বাবস্থা, যোকন ফ্রুনেট্রিক প্রস্তৃতির বিক্ষে শান্তিমূলক বাবস্থা, যোকন জ্বুনিভিক অন্ত্রেণের ঘোষণার শক্ষপাতী। আরব রাষ্ট্রের্গ এইরূপ শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করুক, এই হইল দিবিয়া ও আল্ছেরিয়ার ইচ্চা। যিশবের প্রেদিন্ডেন্ট্ নাদের অবকা ইছায়েল উহাব নববিজিত ছানসমূহ তাগে করিয়া যুক্তর পূর্ব দীমায় নিবিয়া যাক, ইচ্ছা করেন। কিছু আরব বাইদংঘের নেতা হিদ্পের নাদেরের পক্ষে সৌদি আরবের রাজা কৈজাল-এর দহিত ইয়েমন লগুয়া যে বিবাদ চলিতেছে উহাব মামাংদা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, আরব-ইছায়েল কুছু নাদেরের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বহু পরিমাণে হ্রাদ করিয়াছে। ভতরাং আরব রাষ্ট্রেরত একটির দহিত মিটমাট করিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে বর্তমানে অভাধিক প্রয়োজন।

এইরপ পরিস্থিতিতে ১০টি আবের বাইদম্ভের নেতৃবর্গের একরে মিলিত হইয়া উচ্চাদের বিভিন্ন সমস্তার সমাধানের প্রয়োজন সকলেই উপলব্ধি করিলেন। আবৈ জনস্থারণও আবের বাইদম্ভের নেতৃবর্গ নিজেদের মধ্যে যাবভীর সমস্তার সমাধান করিয়া লউন এরপ মত প্রবাশ করিতে থাকিলে, পরিস্থিতির

কার্য্য লভন এরপ মত প্রকাশ কারতে থাকিলে, পারার তর্ম হান্ত্রের আরব বাছকর্মের প্রেলিন । তাহার্য রাষ্ট্রনভ্নর্যের এক শ্রীর্যদ্যান্তর পর প্রস্তুত্ব করিলেন। ২০শে আগস্ট হইতে ১লা দেপ্টেম্বর পারভূম শহরে

আবের রাষ্ট্রর্গের প্রেসিডেনট্ ও রাজগণের এক সন্মেলন হয়। আরব-ইজায়েল যুদ্ধের ফলে যে সকল সমস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল তালার সমাধান করাই ছিল এই শীর্ষ-সম্মেলনের উচ্চেক্স। ইংা ছিল এই ধরনের শীর্ষসম্মেলনের চতুর্থ স্ম্মেলন।

প্রথম হইতেই রাষ্ট্রনেতৃগণ নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিলে উগ্রপন্থী দিরিয়া এই সংস্থলন ত্যাগ করিয়া গেল। যাহা হউক, অপরাপর রাষ্ট্রনেতৃগণ দর্বদম্মতিক্রমে দ্বির করিলেন যে: (১) আবর রাষ্ট্রদমূহ ইজ্ঞায়েলকে কোনপ্রকার আল্পন্থানিক স্থাকতি দিবে না এবং উহার দহিত শান্তি স্থাপনের অন্ত কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে না। (২) আবর বাষ্ট্রপদ্হের মন্ত্রিগণ বাগদাদ দুম্মেলনে স্থির করিয়াছিলেন যে, আবর রাষ্ট্রগুলি ব্রিটেন ও আমেরিকাকে নির্দাহের দিরাস্থ তৈল দরবরাহ করিবে না এবং ব্রিটিশ ও মার্কিন ব্যাক হইতে তাহাদের যাবতীয় আমানত উঠাইয়া লইবে। কিন্দ্র আবর নেতৃগণ এই দকল স্থাবিশ প্রস্থায়ান করিলেন। (৩) আবর রাষ্ট্রগুলি দর্বদম্যতিক্রমে দ্বির করিল যে, আবর দেশসমূহের কোধাও বিদেশী দামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অন্তমতি দেওয়া হইবে না। (৪) আবর রাষ্ট্রগি ভাহাদের মধ্যে এক্য দৃঢ়তর করিবে এবং নিজেদের সংস্থিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া যে-কোন দেশের আক্রমণ্ডে প্রতিহত করিবে।

(৫) কুমাইত রাষ্ট্রের প্রস্তাব অন্থারে Development Fund নামে একটি ভাণার স্থাপন করিলা তৈল উৎপাদনকারী দেশসমূহ উহাতে অর্থ আমানত রাথিবে; এই অর্থ আরব রাষ্ট্রদমূহের উন্নয়নে বায় করা হইবে দ্বির হয়। (৬) ইজ্রায়েলী যুদ্ধ এবং উহার ফলে স্থয়েজথাল বন্ধ করিয়া দেওয়ায় যে আর্থিক ক্ষতি জন্তান ও আরব রাষ্ট্রন্থকে স্থীকার করিতে হইয়াছে উহা প্রণের উদ্দেশ্যে ১০ কোটি পাউণ্ডের একটি ভাণার গড়িয়া ভোলা হইবে এবং ঐ দকল ক্ষতিগ্রস্ত দেশকে আর্থিক সাহায়্য দান করা হইবে। (৭) সোদি-আরব ও আরব রাষ্ট্রদংঘের মধ্যে বিবাদ অবদানকল্পের ভিনজন সদক্ষের একটি কমিটি (স্থদান, ইবাক ও মরকে: ) ইয়েমেন হইকে আরব রাষ্ট্রদংঘের দোনাবাহিনী অপদারণের ভানাবিক করিবে। এইভাবে আরব রাষ্ট্রবর্গ মিজেদের সংহতি ও ঐক্যাবোধ বৃদ্ধি ও পরম্পার সমস্যা: সমাধানের উদ্দেশ্যে শীর্ষসন্মেলনে উপরিভিক্ত প্রস্থাবান্তিলি গ্রহণ করে।

চেকোন্সোন্থাকিয়ার ঘটনাসমূহ (Affairs of Czechoslovakia):
১৯৮৮ শ্রীষ্টান্দে চেকোন্সোন্ডাকিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈত্বিক ঘটনা ঘটে।
শাস্তর্জাতিক কেত্রে উহার রাজনৈত্বিক গুরুত্ব কম নহে। এই বৎসরের প্রথম
দিকে চেকোন্সোন্ডাকিয়ায় স্টালিনপদ্মীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি জন্ত ব্রাদপ্রাপ্ত কইলে
শেইস্থলে উদারপদ্বায় বিশ্বামী দলের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত্ত হয়। উদারপদ্বাদলের নেতৃত্ব
গ্রহণ করিয়াছিলেন আলেক্জাণ্ডার তব্চেক (Alexander
শিত্রন জনারপদ্বাদের
ভিতান এ নোন্ডেট্নি (A. Novolny)।
নোন্ডোট্নির স্থলে আলেক্জাণ্ডার বৃধ্চেক ডেকোন্সোন্ডাকিয়ার
কমিউনিস্ট পার্টির সেক্টোরি নিলুক্ত হন। ক্ষেক মাদের মনেটে (এজিল)
নোন্ডোট্নি চেকেন্দ্রোভিনার প্রেদিক্টে-পদান্য গ্রহণেন, স্বেল্ডার জ্বন্ত্রে

নুষ্ম সংকারের অধীনে নানাপ্রছার বাখানিধিক ও অব্যানিধিক সংকার ক সকরী
করা হয় স্কল ন স্বিক্রে কার্যকলাপ নিয়প্রনাস দেশে

নুষ্ম সাকারের কিন্তুক গুল বাভিন করা হয়, স্ট্রানিকাল্ট্রির আনাল রে

আফ্রেলাটির সাকার সকল নোক স্বিভি বা অভিনেত্র স্ট্রানিকার বাভাগ্রহার বাল্ভ্রা বাদ্

বিস্তুক্তি নির্দেশ আমন্ত্রির বাব্যা করা হয়, বই স্কল আন ব্রানাক্তর করে

श्रताम् । Svoboda ) माम्बन्द शहन कादव ।

কলাপে ওয়ারদো চুক্তিবন্ধ রাষ্ট্রগুলি তথা রাশিয়া, পোল্যাও, হাকেরি, কুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া ও পূর্বজার্মানির মধ্যে সন্দেহের দেশসমূহের সন্দেহ করিছি হয় যে, চেকোন্সোভাকিয়া হয়ত ক্রমে কমিউনিস্ট্ নীতি ভ্যাগ করিয়া ওয়ারদো চুক্তি হইতে বাহির হইয়া যাইবে। এপ্রিল হইতে আগন্ট মাদের মধ্যে ওয়ারদো চুক্তিবন্ধ অপরাপর রাষ্ট্র ও চেকোস্পোভাকিয়ার মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে। চেকোম্পোভাকিয়ার নেতৃবর্গ ওয়ারদো চুক্তিবন্ধ দেশসমূহের নেতৃবর্গকে এই আখাদ দিলেন যে, তাঁহারা সাম্যবাদের পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না এবং ওয়ারদো চুক্তিও ভ্যাগ করিবেন না।

আগপ্ত মাদের (১৯৬৮) প্রথম দিকে ব্রাটিদ্নাভা নামক স্থানে উভয় পক্ষের

উভয়পক্ষের মধ্যে

মধ্যে মোটাম্টি মতৈকাও ঘটিল। কিন্তু দোভিয়েত ইউনিয়ন

কর্তৃক চেকোল্লোভাকিয়ার উদারনৈতিক সংস্থারের বিরোধিতা

তচকোল্লোভাকিয়ার সংবাদপত্তে তীব্রভাবে সমালোচিত হইল।

কুশ সংবাদপত্তে উহার প্রত্যুক্তরও তীব্রভাবায় প্রকাশিত হইতে

সাগিল।

ঐ মাদেই ২০-২১ ভারিথ ( খাগন্ট, ১৯৬৮ ) এক আকম্মিক আক্রমণে চেকো-ল্লোভাকিয়ার রাজ্যশীমার মধ্যে বিভিন্ন দিক হইতে ওরারদাে চ্ক্তিবদ্ধ দেশদম্হের জাগই ২০-২১ রাঝিতে মোট ছয় লক্ষ দৈয়া প্রবেশ করিল। এই অতর্কিত আক্রমণ পৃথিবীর বিভিন্নাংশের জনসমাজের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাবের চেকোরোভাকিরা আৰু কুম্বৰ স্ত্রী করিল। চেকোপ্লোভাকিয়া আক্রমণ বৈরাচারী নীতিব প্রয়োগ বলিয়া অনেকে মনে কবিলেন। দোভিয়েত ইউনিয়ন অবশু জানাইল যে, এই দেনাবাহিনীকে চেকোলোভাকিয়ার রাজধানী প্রাাগ হইতে আমন্ত্রণের ফলেই প্রেরণ করা হইয়াছিল। যাহা হউক তুব্চেক ও প্রোদার উপরই শাসন চালাইবার ভার দেওয়া হহল। অবল বালিয়া তথা ওয়ারদো চুক্তিবদ্ধ দেশদমূতের পহিত নীতিগত ঐকা বজায় বাগিয়া চলিবার প্রতিশতি গুব্চেক ও স্ববোদাকে দিতে হইব। উদ্বেশখা নেতৃবৰ্গ এইরূপ প্রিফিভিতে প্রভাগ করিলেন। প্রবাষ্ট্র-ভ্রাকশ্চী ম'প্রগণের মন্ত্রী ভক্তর জিতি ফ্'ড়েক ( Dr. Jiri Hajek ), উপ-প্রধান-মন্ত্ৰী অধ্যাপক eটা দিক ( l'rot. Utu Sik ) প্ৰভৃতি অনেকেট भन हार्य পদ্ভাগে কবিলেন। লোভিয়েত গালিয়া ও চেক সরকারের মধ্যে চুক্তিক্রমে চেকে থেয়াভাকিয়ার অভ্যন্তরে কশ দৈল মো ভায়েন করা হইব। এই দকল ঘটনার চেকে গোলাকিয়ার এক তীব্র জাতীয়ভাবাদী আন্দেশন কশদের নামানে : শুরু হইল। চালস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাল্লের ছাত্র ২১ বংশর প্রায়াণ্ডি বয়ন্ত্র ব্যন্ত মুবকদের আন্ধান্তি চেকোল্লোভাকিয়ার দ্যোভিয়েভ দৈল প্রতিবাদের চরম প্রকাশ বলিয়া

ধরা হায়।

ই বংগরই (১৯৬৮) নভেম্ব মাদে গেভিয়েত কমিউনিট পার্টির প্রথন প্রেলনের নীতি তথা পর্কেটারি প্রথম পোলিশ কমিউনিট্ কংগ্রেসে 'দীমিত' দার্বভৌমন্তর দারিভৌমন্ত নাতি' (Doctrine of Limited Sovereignty) উল্লেখ করেন। এই নীতি অন্তদারে দামানাদের প্রাণাত ও বিশুদ্ধতা বন্ধার উদ্দেশ্তে দামানাদী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরশারে পরশারের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হন্তক্ষেপ করা মৃক্তিনৃত্ত—এই কথাই বলা হয়। এই নীতি 'রেজনেন্ড্ নীতি' (Brezney Doctrine) নামেও অভিহিত।

দকিণ-পূৰ্ব এশিয়ায় নৃতন মাকিন নীতি (New American Policy of South-East Asia ) ঃ মাঞ্চিন প্রেদিডেণ্ট নিজন মার্কিন শাসন-ন্তন দকিব-প্র এশীর ব্যব্দ্ধার ভার প্রহণ করিবার পর এশীয় দেশসমূহের নেত্রুনেব নীতি নির্ধারণের স্হিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ইক্স-মাাক্স পেনাবাহিনী উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়া হইতে অপস্বণ কবিলে মাৰ্কিন নীতি নিজনের দক্ষিণ পূর্ব পেই অঞ্লে কিরূপ হইবে তাহা দ্বির করিতে চাহিলেন। এশীর দেশনমূহে সকর এই উদ্দেশ্তে ১৯৬৯ ओहोस्सित जुनारे माम्बत स्मय मिटक প্রেসিডেন্ট্ নিজ্ঞন স্বয়ং দক্ষিণ-পূর্ব এনায় দেশগুলি পরিভ্রমণে আদেন। সেই সময়ে ছোষণা করেন যে, এলীয় দেশসমূহের পারশপরিক বিরোধে তিনি শাইভাবায় মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের অংশ গ্রহণের কোন ইচ্ছা নাই। কিন্ত एकिन भूतं अने स दम्म-চীনের ক্রমবর্ধমান সাম্বিক শক্তি এবং বিশেষভাবে পার্মাণ্রিক মুম্ নিজ নিজ আভান্তরীণ নিরাপত্তার অন্তর্শক্তের শক্তি বৃদ্ধির ফলে প্রশান্ত মহাদাগর অঞ্চলে চীনের প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি বিস্থারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধা দান নায়িত গ্রহণ করার করিবে একথা তিনি স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব বৃদ্ধি নেতৃবর্গের সহিত আলোচনাম তিনি একথা বলেন যে, এশীয় দেশ-সমূহের

লিকা-পূর্ব একীয় দেশসমূহে আভান্তরীণ কেন্তে নাশকভামূলক কার্যকগণের প্রভিরোধ
বাবস্থা সেই সকল দেশকেই করিতে হইবে। আভাশ্বরীণ
শহীর অনিছা
নিরাপত্তার ভার নিজ নিজ সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে,
এজন্ত মার্কিন দেনাবাহিনীর সোক্তনের সাহায়্য দেওছা সম্ভব
ইইবে না। কারণ প্রেসিডেন্ট্ নিজন দক্ষিণ-পূর্ব এলিয়ায় অব্বভ ভিয়েননাম স্বস্তী
ইউক ইয়া চাহেন না।

১৯৬৯ গ্রীষ্টান্তের ২০শে জুনাই জাপ নের এক সংবাদ সংখার মাধ্যমে এই সংবাদ পরিবেশিত হয় যে, প্রেশিওডট্ নিজন ভাক। য লকিব-পূর্ব দেশসমূরের নিরাপকার প্রেশিডেট্ নিজনের প্রেকিডিট্ নিজনের বেশি নিরাপতা সঠনের প্রস্তাব করিবিডেল। জবল এই পরিক্রনার প্রতি সংখ্যার হল্পের প্রতি করিব বিশ্বর পারেয়া হাল্পের এই পরিক্রনার প্রতি দক্ষিব-পূর্ব এইয়া দেশসমূহের প্রতিজ্ঞিয়া কি ইইবে এখনই

वना यात्र ना।

এদিকে ভারত এনীর দেশসমূহের নিরাপত্তা ১৯৫৪ প্রীইাম্বের জেনিজ চুক্তির বেরনেজ্ পরিকল্পনা অক্তরণ এক অন্তর্গাতিক চুক্তির মাধামে বজার রাখিবার বাবস্থা করিতে প্রয়ামী হইয়াছে। মধ্যে হইতে ব্রেজনেজ্ দক্ষিণ-পূর্ব এনীয় দেশসমূহের জন্ত যে যৌথ নিরাপত্তার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ভারতে ভারতের উদ্দেশ্ত উহা গ্রহণে স্বীকৃত হয় নাই, কারণ উহা ছিল এই যে, আমেরিকা বা অপরাপর দেশ দক্ষিণ-পূর্ব এনীয় দেশগুলিকে উন্নয়নমূলক কার্যে সাহায্য দানের মাধ্যমে এই অক্সলে শান্তি ক্ষেত্র সাহায্য করুক।

নির জীকরণ সমস্তা ( Problem of Disarmament ) ঃ ১৯৬৮ প্রীপ্ত বের বলশ আগস্ট ইইতে ২৮শে দেপ্টেম্বর পর্যপ্ত জেনিভা শহরে দম্মিনিভ জাভিপ্রের সাধারণ সভার পূর্ব প্রস্তাব (নভেম্বর ১৭, ১৯৬৬, ডিদেম্বর ১৯, শাধারণ সভার পূর্ব প্রস্তাব (নভেম্বর ১৭, ১৯৬৬, ডিদেম্বর ১৯, ১৯৬৭) মন্ত্রায়ী এক নিরপ্রীকরণ দম্মেনন আহনে করা হয়। এই সম্মেননে মোট ৯২টি পারমাণবিক শক্তিবিহীন রাষ্ট্র এবং বিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দ্যোভিয়েত ইউনিয়ন এই চারিটি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিপণ যোগদান করেন। দ্যুক্তরারি ক্ষেন্ত্রের প্রতিনিধিপণ যোগদান করেন।

চীনকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্ত আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু চীন তাহা গ্রহণ করে নাই।

নিরাপন্তা বন্ধা ও পারমাণনিক শক্তির লান্তি- করে, একটি আন্তর্জাতিক নিরাপন্তা এবং অপরটি শান্তিপূর্ণ
পূর্ণ ব্যবহার নশ্পর্কে
উপায়ে পারমাণনিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ব্যবহার অবসম্বনের
ছুইটি কমিটি নিরোগ
দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা ভিন্ন উপরি-উক্ত নিরাপন্তা সম্মেলনে
বিবাট ভোটাধিকো নিমলিথিত দিকান্তর্ভলি গৃহীত হয়:

- (১) ইউনাইটেড্ তাশন্স্-এর সনলের শর্ভান্তবায়ী দামরিক শক্তি প্রয়োগ বা দামরিক শক্তি প্রয়োগের ভাতি দ্রীভূত না হইলে পৃথিবীর মানবগোঞ্চীর নিরাপতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। এই কারনে বর্তনান পারমাণবিক মুগে নির্ত্তীকরণ দমস্তার দ্মাধান এবং পৃথিবীকে নিরাপদ রাখিবার প্রয়োজন ধ্বই জত মিটাইতে হইবে।
- (২) সকল দেশকেই ইউনাইটেড্ স্থাশন্দ্-এর সনল মানিয়া চলিতে হইবে এবং পারস্থারিক ব্যবহারে আন্তর্জাতিক আইন-কাম্পন মানিয়া চলিতে হইবে।
- সংখালনে নির্ধারিত (৩) সামবিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে হইবে নীতিদমূহ এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে পারমাণবিক ও অপরাপর সামবিক নির্ব্বীক্ষর জত সম্পাদন করিতে হইবে।
- (e) পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি না করিবার জন্ত যে চুক্তি (Nuclear Non-Proliferation Treaty) স্বাক্ষরিত হইরাছে উহাকে দম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্ত পারমাণবিক নির্য্তীকরণ করা প্রয়োজন।
- (৫) পারমাণবিক অন্তবিহীন অঞ্জ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও পারমাণবিক শক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। উহাকে আরও বিশ্বত করা প্রয়োজন।
- (৬) শান্তিমূলক ও জনহিতার্থে পারমাণবিক শক্তির বাবহার এবং সেজন্ত বিভিন্ন দেশে প্রমানবিক শক্তির শান্তিমূলক বাবহারের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সরবরংহ ও আদান-প্রদান প্রয়োজন। এবিশয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থকা করা চলিবে না।
- (1) শান্তিমূলক কার্যানির জন্ত পরেমাণবিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্ত আন্ত-জাতিক ক্ষেত্রে যে-সকল দেশ পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে অগ্রসর সেগুলি সর্বপ্রকার সাহায় এমনকি অর্থ সাহায়াও দিয়া অন্গ্রসর দেশগুলিকে সাহায্য করিবে।

উপরি-উক্ত কথেকটি দিলাস্ত তির হউনাইটেত্ স্থাশন্স্-এর সনন্দের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, রাই মাত্রেরই সমতা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, রাজ্যদীয়ার নিরাপত্তা, পররাষ্ট্রের আভান্তরীদ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করা, আত্মরক্ষার ক্ষমতা প্রভৃতি নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সন্দেশনে ইহাও মন্তব্য হির হয় যে, ১৮টি রাষ্ট্র নইয়া গঠিত পারমাণবিক কমিটি ১৯৬৯ আইান্সের মার্চ মান্সের মন্ধো জেনিভা শহরে পারমাণবিক অন্তব্যন্ত বৃদ্ধি নিষিত্তকরণ, পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা বন্ধকরণ এবং পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক পারমাণবিক অন্তব্যরের সঞ্চিত পরিয়াণ হ্লাস প্রভৃতি বাবস্থা করিবে। এই সন্দেশনে নির্গাকরণ সম্পর্কে কয়েকটি নীতি নির্ধারণের কাজ সম্পাদিত হইয়াছিল। নির্গ্রীকরণ সম্পর্কে ক্যোকটি নীতি নির্ধারণের কাজ সম্পাদিত হইয়াছিল। নির্গ্রীকরণ সম্পর্কে ক্যোকটি নীতি নির্ধারণের কাজ সম্পাদিত হইয়াছিল। নির্গ্রীকরণ সম্পর্কে ক্যোন ক্যিকরী ব্যবস্থা এই সন্দেশনে গ্রহণ করা সন্তব হয় নাই।

ঐ বংশবৃহ ( ভিলেম্বর, ২০, ১৯৬৮) জেনাবেল আদেম্লি দেকেটারি-জেনারেলকে

বীকাণু-যুদ্ধ নিধিন-করণের প্রস্তাব

পারমাণ্বিক অন্তশন্ত পদ্ধীক্ষা নিরোধ সম্পর্কে প্রস্তাব 'বীজাণু-মৃদ্ধ' (Bacteriological Warfare) নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি রিপোর্ট প্রণমনের দায়িত্ব দান করে। ইহা ভিন্ন পারমাণবিক অন্তর্শন্ত পরীক্ষার জন্ত আক্ষরিত চুক্তি যাহাতে পারমাণবিক শক্তিধর রাইগুলি মানিয়া চলে দেজন্ত একটি আবেদন প্রকাশ করে। সম্প্রের তলদেশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, মহাশ্রা (Outer Space) যাহাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং শান্তি-পূর্ণ কার্যে ব্যবহৃত হয় দেজন্ত আরও সুইটি প্রভাব গ্রহণ করে।

১৯৬৯ এটাবের আগত মাসের ৭ তারিথে জেনিভা নিরপ্তীকরণ সম্মেলন স্বারপ্ত চয়টি রাষ্ট্রকে উহার সদস্ত হিসাবে গ্রহণ করে। নিরপ্তীকরণ ব্যবস্থার জন্ত ১৮টি রাষ্ট্র লইয় যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল উহার পরিসর বৃদ্ধির প্রস্তাব রাশিয়া ও মার্কিন মুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। নৃতন ৬টি রাষ্ট্র হইল: আর্জেন্টিনা, হল্যাও, হাঙ্গেরী, মুগোলাভিয়া, মরকোও পাকিস্তান। ইহার বর্ত্তমান সম্পান্ত স্বর্গতির সদস্তসংখ্যা সামান্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। মংগাব্দ অপর ২০টি রাষ্ট্র হইল: আমেরিকা, রাশিয়া, বুটেন, ফ্রান্স, ইতানি, কানাভা,

অপর ২০টি রাষ্ট্র হইল: আমেরিকা, রাশিয়া, বটেন, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, বুলগেরিয়া, চেকোলোভাকিয়া, পোল্যাও, ক্যানিয়া, রাজিল, রন্ধদেশ, ভারত, ফুইভেন, নাইজিরিয়া, বহির্মকোলিয়া, জাপান, আরব প্রজাতয়, সুইডেন ও ইবিওপিয়া।

কমোজ বা ক্যাৰোভিয়ায় মার্কিন সৈণ্ডের হস্তক্ষেপ (American Army Intervention in Cambodia): ইদানীং ক্যাঘোডিয়ায় ম'র্কিন দৈক্তের প্রবেশ বস্তুত ভিরেতনাম যুদ্ধের অংশ এবং সম্প্রদারণ হিসাবেই বিবেচা।

ইহার অক্সন্তম প্রধান কারণ হইল উত্তর-ভিয়েতনাম কর্তৃক দক্ষিণআন্তর্গর উত্তরভিয়েতনামের দীমারেথার অপর দিকে দামরিক সরবরাহ ঘাঁটি
ভিয়েতনামের দীমারেথার অপর দিকে দামরিক সরবরাহ ঘাঁটি
ভাগনের ফলে দক্ষিণ-ভিয়েতসরবরাহ ঘাঁটি শ্বাপন
নামের নিরাপত্তা ব্যাহত হইভেছে এই ছিল মার্কিন দৈল্লের দিক
হইতে প্রধান যুক্তি। যে দীমারেথা ধরিয়া এই সকল দ্ববরাহ
ঘাটি নির্মিত হইয়াছিল উহা হো-চি-মিন রেথা বা Ho-Chi-Minh Trail
নামে পরিচিত।

প্রিক্ নোরভোম শিহান্তক ক্যান্বোভিয়ার প্রধানমন্ত্রী হইবার পর (১৯৫৫)

প্ৰিক্ বিহামুকের কহিত থাইল্যাণ্ড গু দক্ষিণ-ভিবেতনামের বিবোধ হইতে ক্যাঘোডিয়ার পররাষ্ট্রনীতির মৃলহত্তই ছিল জাতায়ভাবাদ ও জোট-নিরপেকতা। কিন্তু কয়েক বৎসর পর হইতে ক্যাঘোডিয়া ও ধাইলাাও, ক্যাঘোডিয়া ও দক্ষিণ-তিয়েতনামের পারশাবিক সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠে। সেইস্ত্রে মার্কিন দাহাযাপুষ্ট দক্ষিণ-তিয়েতনাম ক্যাঘোডিয়ার কোন কোন

বাজ্যাংশ দাবি করে এবং নানাপ্রকার দীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উহা ভিন্ন প্রিস্
দিহামুক-বিরোধী
দিহামুক উত্তর-ভিয়েতনামের কমিউনিন্ট্ দিগকে ক্যাঘোডিয়ার
আশ্রম দান করিয়াছেন এবং ক্যাঘোডিয়ার অভ্যন্তরে দক্ষিণহইতে সাহায় দান
ভিয়েতনামের সীমা বরাবর ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া সামিরক
সরবরাহের অ্যোগ দিয়াছেন এই অভিযোগ মার্কিন পক্ষ হইতে করা হয়।
ক্যাঘোডিয়ার কমিউনিন্ট্-বিরোধী দলকে দক্ষিণ-ভিয়েতনাম প্রিস্ক্ সিহান্তকের
বিরুদ্ধে সাহায়া দানও করিতে থাকে। বলা বাহুল্য দিহামুক-বিরোধী আন্দোলনে

निराक्क कर्ज्क माकिन वृक्तकारहेद महिल मण्यक एवस মার্কিন সমর্থনও ছিল। এই কারণে প্রিন্স্ সিংস্ক-১৯৬৫ প্রীপ্তাকে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের সন্থিত কৃটনৈতিক আদান-প্রদান বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যান্থোডিয়ার অভ্যন্তরে সিহান্ত্ক-বিরোধী আন্দোলন প্রণোগ্তমে চলিতে থাকে। ১৯৭০ প্রীপ্তাক্তের মার্চ মানে প্রিন্স্ সিহান্ত্ক বিদেশ স্করে যাত্রা করিলে

শিহাত্তক-বিরোধী দক্ষিণপদ্মীরা ক্ষমতা অধিকার করিয়া লয় এবং সিহান্তকের

বদেশ প্রত্যাধর্তন নিষিত্ব করিয়া এক ন্তন সরকার গঠন করে। প্রিক্ সিহালক এই ঘটনার জন্ম C. I. A. অধাৎ মার্কিন কেন্দ্রীর গোপন দংবাদ দংগ্রহ দংস্থাকে (Central Intelligence Agency) দ'লী করেন। তিনি নিজ দেশের वाहिता निकिर-अ का'र्हा, जिल्ला अक मदकात जानम करवन अवर छेशा ममर्थम ক্যাঘোডিয়াবানীকে অগ্রসর হইয়া অনিতে অভ্যান জানান। ইহার সরাসরি ফল হিসাবে প্রিল্ সিহাতকের ১৯৬০ ও দক্ষিণপদ্ধীদের মধ্যে প্রকাশ সংঘর্ষ कुक ध्या श्रु (स भारत । ১৯१० ) साकिन देवन अहे अध्य (न्य মাকিন গৈত্তের স্বাদ্ধি অংশ প্রচণের উল্লেখ্য কা হোডিয়ার অভায়ারে প্রণেশ ক্যান্থ্যভিগ্য করে। প্রেমিডেট নিজন মার্কিন দৈরের কাংখে ভিয়ার অভান্তরে ধারণ অভান্তরে প্রবেশ দক্ষিণ-ভিয়েত্নাম হটকে মাকিন দৈলাপ্দরণের এবং ভথাকার মাকিনদেব জীবনবকার হল এক'ছ প্রাঞ্জন এই মুক্তি ভারণ দমর্থন করিবেন। ক্যাংগেভিয়ার অভান্থারে উত্তর ভিয়েভনামের সামরিক ও সামেরিক সরবরাহের ঘাঁটি হইতে দক্ষিণ-ভিয়েংলাম আক্রমণ করা হইতেছে এবং মার্কিন দৈল প্রবায়ক্রমে দক্ষিণ ভিয়েত্নাম জাগ করিয়া আদিতে থাকিলে যথন দেই অঞ্চল মার্কিন দৈল সংখ্যা হ্রাদ পাইবে ও দামবিক দাজ-দর্ক্কাম হ্রাদ পাইবে দেই দ্মত্য ক্যাম্বোডিয়া হইতে উত্তর-ভিয়েতনামী আক্রমণ শেষ পর্যায়ে মাকিন প্রেনিডেণ্টের मार्किन रिम्छां भरतर भर वहें घछिल मार्किन रिम्छा एन सीवन

বিপন্ন হইবে। এই যুক্তিতে মার্কিন দৈল ক্যাংঘাডিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উত্তর-ভিন্নেতনামী ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিয়াছে।

বৃক্তি

ক্যামোডিয়ার অভ্যম্বরে মাকিন দৈল্পের প্রবেশ পৃথিবীর সর্বত্ত এক ভীত্র প্রতিবাদের উত্তেক করে। জনমতের চাপে প্রেসিডেণ্ট্ নিজ্ন ঘোষণা কলেন যে, ৩০শে জুন ১৯৭০-এর মধ্যে মার্কিন দৈল ক্যাছোডিছা হইতে অপদরণ করিবে। অবশ্ব দক্ষিণ-ভিয়েতনামী দৈয় যাহা ক্যাংহ ডিগাং বাকিবে, ভাহারাও ক্যাংহণ ডিগা ভ্যাগ করিবে দে কথা এই ঘোষণায় বলা হয় ন'ই। এম ব্রেক্তার ক্যাছোভিতায় এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ, ডিসেম্বর ১৯৭১ (Indo-Pak War, December, 1971): ভারতবর্ষকে দাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাকিস্থান ও ভারত এই ছই রাব্রে ব্যবচ্ছিন্ন করিবার দীর্ঘ ২৪ বংশর ধরিয়া পাকিস্তান ভারতের স্থ্ত

অমিত্র-স্থলত আচরণ করিয়া আদিতেছে। পাকিস্তানের ভারত-বিদেষ পাকরাই-নিয়ামকদের জাতীয় নীতি হিসাবে গৃহীত হইগাছে। আভ্যন্তরাণ অপত্যোগ দমনে পাকিস্তানের জনসাধারণের দৃষ্টি ভারতের শত্রুভার দোহাই দিয়া বিভান্ত করিবার নীতি পাকিস্তানে অঞ্ছত হইভেছে। এই বিষেব হইতে পাকিস্তানের প্রবাষ্ট্রীভিত্র चन्न अर्थान अर सोनिक एउ रहन जादराउद विकृत्य भागदिक अञ्चि । जीत्मद সহিত ভারতের সম্প্রের অবনতির মুঘোগ লইয়া পাকিস্তান পাকিসানের ভারত-· । ही । विकास का का कि विकास का कि विकास का का कि विकास का कि विद्यम হইতে পাকিস্তান চানের বিরুদ্ধে শক্তি সকরের উদ্দেশ্যে প্রথাপ্ত পরিষাণ সমর্মভার দান হিদাবে পাইভোছল। চীনের দহিত পাকিভানের মৈত্রী স্থাপিত হইবার পরও ভারতের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে যে সকল রাষ্ট্র ঈধারিত হইয়াছিল দেশুনি, যথা মার্কিন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে দাহায্য করিতে লাগিল। পর-শাহাযাপুষ্ট পাকিস্তান রণমদে মন্ত হইয়া উঠিয়া পর প্র চারিবার ভারত আক্রমণ করিল। প্রথমবার কাশ্মীর আক্রমণ হইতে শুকু করিয়া, কচ্ছের বাণ আক্রমণ (১৯৬৫), ঐ বৎসরহ কাশ্মারে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করিয়া কাশ্মারের সামালভ্যন, এবং ১৯৭১ ঐটানের ভারত আক্রমণ প্রতিবাবই পাকিস্তান উন্নত ধরনের দামধিক মন্ত্রপাতি ও মারণাস্ত্র সমৃদ্ধ হইলেও পরাজয় খীকার কবিতে বাধ্য হইয়াছে।

গত ডিদেশব মাদের (১৯৭১) ভারত-পাক যুদ্ধ এক অতি অভুত পরিশ্বিতি हरेए छेड्ड हरेश्राहिन। **পाकिश्वात्मद पूरे जान-**পूर्व पाकिश्वान ও पन्ठिम पाकिश्वान একই রাষ্ট্রের ছই অভ হইলেও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব-পাকিস্তানের পশ্চিম পাকিস্থান জনসাধারণের অর্থনৈতিক উল্লয়ন, জীবন্যাত্রার মানের উল্লয়ন, কৰ্তৃক পূৰ্ব-পাকিন্তান শোৰণ শাসন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ প্রভৃতি কোন দিক দিয়াই সমত: বক্ষা করিয়া চলিত না। পাক-জনসাধারণের ৫২ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাদী। পাট, অপবাপর ক্ষিজাত কাঁচামান, চামড়া প্রভৃতি হইতে যে বিরাট পরিমাণ আয় হইত তাহার সামান্ত অংশই পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের কল্যাণার্থে বায়িত হইও। বাংলা ভাষাকে উংখাত কবিবার উদ্দেশ্যে বাংলার স্থান উহ্ ভাষার বাবহার বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। বাংলা ভাষার উপর আজমন প্ররাতপকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্বে মহম্মদ আলি জিল্লা কর্তৃক উর্ত ভাষাকে পাকিস্তানের জাতার ভাষা ছোষণার সময় হটভেট ভরু হটলাছিল। সেই স্বে চাকা বিশ্বিখানখের আইনের ছাত্র মুজিবর রহমান উহ্ ভাষা বাংলা ভাষাও খান গ্রহণ করিবে এই ঘোষণার বিবোধিতা

করেন, ফলে তাঁহাকে তিন বংসর জেল থাটিতে হয়। এই ভাবে ভাষা আন্দোলনের ভুকু হয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টামে এই ভাষা আন্দোলন আবস্ত জে বদার হইয়া উঠে এবং চাকা বিগবিচাপ্তার একাধিক ছাত্র পাক পুলিশের গুলিতে প্রাণ আত্তি দেন।

পক্ষান্তরে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থ নৈতিক অনপ্রসরতা যথাপূর্বংই রহিয়া যায়।
পশ্চিমাংশের তুলনায় পূর্বাংশের অর্থ নৈতিক অবস্থা অত্যধিক পশ্চাদপদ হইয়া পছে।
১৯৬০-৭০ প্রীষ্টান্থের পরিবংখ্যান অন্তদারে পূর্বাংশের তুলনায় পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের
অর্থ নৈতিক অবস্থা ছিল শত্তবা ৬০ ভাগ বেশি। সরকারী
চাকরি, পদস্থ সামরিক অফিসার প্রভৃতির নিয়োগেও পূর্বাংশের
ভাগ ছিল অকিফিংকর। ইয়াহিয়া থানের আমঙ্গে ৭২ জন পাক-জেনারেলের মধ্যে
মাত্র একজন ছিলেন বাঙালী এবং অন্তান্ত পদস্থ অফিসারের শতকরা ৮০ জন ছিলেন
পশ্চিম পাকিস্তানী।

উপরি-উক্ত কারবে পাকিস্তানের প্রাংশে দাকৰ বিক্ষোতের সঞ্চার হয়। বাঙালী নেতৃবৰ্গকে সেজন্ত দমন কবা প্রয়েজন হইয়া পড়ে। জনাব এ. কে. ফজনুল হক ও জনাব এইচ. এম. স্বাবদীর শাষ বাঙ্গলী নেতাকে ভারতের সহিত গোপন বড়যন্ত্রের অভিযোগে অপদত্ত করিভেও পাক-সরকার বিধা করে নাই। আয়ুব থাঁ যথন পাকিস্তানের সামরিক অধিনায়ক তথন (১৯৬৮) প্রাংশের জনস'ধারণ এক অতি সামার চলে শেথ মৃদ্ধিবর বহুমানকে "স্থাগরতসা বিক্ষণ ষড়যত্ত্ব লামে ভারতের দহিত এক কালনিক বড়যত্ত্বের দায়ে কারাক্তর করা হয়। কিন্তু বিচাবে নিৰ্দোষ প্ৰমাণিত চওয়ায় তাঁহাকে ছ'ড়িয়া দিতে পাক-সধকার বাধা হয়। পর বংসর নিজ পরিস্থিতির ত্র্বলভাব কথা উপলব্ধি করিয়া এবং দেশে গণতান্ত্ৰিক শাসন চালু কবিবার ব্যাপক দাবি দোচ্চার হইয়া পড়ায় আয়ুব থা পাকিস্তানের প্রেদিডেন্ট পদ ত্যাগ করেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া থাঁ দেই পদে আদীন হন। যে পরিশ্বিভিতে ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আদীন হইয়াছিলেন তাহার চাপে তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর আয়ুব খাঁ যে বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া-ছিলেন তাহা উঠাইয়া লইলেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার गर्ठरन्त्र উम्मर्थं निर्वाहरन्य व्यापमं निर्मन । अहे निर्वाहरन শেথ মৃজিবর রহমান এবং তাঁহোর আভয়ায়ি লীগ জাতীয় সভার দাধারণ নিগ্চন মোট ১৬৯ জন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭টি সদস্ত-2290 পদ দখল করিলেন। অপর দিকে মি: ভুটো ও তাঁহার পিপ্লদ্ পার্টি ১৪৪টি স্দ্ত্য- পদ পাইলেন। সভাবতই জাতীয় সভায় সংখ্যাগারিষ্ঠ দলের নেতাহিসাবে শেখ
শ্বিধন্তিব এবং

গ্রাহ্ম কাওলাম
শীলের বিস্তর্কর

বাঙালীর হস্তে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। ১৯৭১ প্রীষ্টান্দের

সাফল্য

মার্চ মান্দের হলা ভারিখে পাকিস্তানের জাতীয় সভার অধিবেশন
শুকু হইবার কথা ছিল। মি: ভুট্টো এই সভায় যোগদান করিবেন না বলিয়া ঘোষণা
করিবেন।

এমতাবস্থায় সর্বপ্রথম 'স্বাধীন বাংলাদেশ' ধ্বনি ঢাকায় শোনা গেল।
শেখ মুজিবর রহমান তথনও পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত কোন
কর্ত অসংযোগ
যুদ্ধের কথা মনে আনেন নাই। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে
আলোলনের আহ্বান জানাইতেন। ইয়াহিয়া খা
জেনাবেল টিকা থাকে পূর্ব-পাকিস্তানের গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।
গ্রাভমিরাল আশান যেহেতু পূর্ব-পাকিস্তানের সহিত মীমাংলার পক্ষপাতী ছিলেন
স্বে-পাকিস্তানের জনসাধারণ ও বাঙালী কর্মচারিবৃন্দ এমন অভূতপূর্ব সাড়া দিলেন
যে, প্রধান বিচারপতি নব-নিযুক্ত গবর্ণর টিকা থাকে শপথবাক্য পাঠ করাইতে পর্যন্ত
অখীকার করিলেন।

পরিস্থিতির চাপে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় শেখ মুজিবরের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৫ই মার্চ (১৯৭১) ঢাকায় উপস্থিত रेबारिया-मुक्तिवत হইলেন। কিন্তু মি: ভূটোর অন্যনীয় আচরণে কোনপ্রকার আলোচনা মামাংসা সম্ভব হুইল না। গোপনে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ ও নেতৃত্বন্দকে ব্যাপকভাবে হত্যা কাবলা বাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করিবার পরিকল্পনা ব্রুনা ক্রিয়া আক্রিকভাবে ইয়াহিয়া খা ডাকা গ্রাগ ক্রিয়েন এবং २०८म मार्ड वार्डिट व्यक्षकार्य भाक-स्मावारिमी दार्जनीस्व भाक-स्मनावाहि। देव উপর রাপতিয়া পভিল। ঐ দিন চট্রাম হইতে এক রেডিও আক্সিত প্রেমণ ষ্টেশন বাংলাদেশের অংগানভা ঘোষনা করিল। শেখ মুদ্ধিবরকে मुक्तिवत (शशु व প্রথমে হলা'র পাইকলন। কবিয়া শেষ প্রথম গ্রেপ্তার কবিয়া পশ্চিম भाषीय वर्त्तान्त्राच्य পাকিস্থানে লট্রা ঘাওলা চ্টল। খাধীন বাংলাদেখের খাধীন मनक (व अहन महक्ति ३० हे ६ ९० ३३१० हेर्स १० व कदा रहेन। শেথ মৃজিবরকে উহার প্রেনিভেন্ট্ হিনাবে লোধণা করা হইল। তাঁহার অহুপথিতিতে নৈয়দ নজকল ইনলাম অস্থায়ী প্রেনিভেট্ হইলেন, ভাজউদ্দিন হইলেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের মৃজিবাহিনীর স্বাধিনায়ক হইলেন কর্ণেল ওস্থানি, মেজর সন্ধিউল্লা, মেজর জিয়া রহমান এবং মেজর মুদারক হইলেন বিভিন্নাঞ্চলের স্থানীয় অধিনায়ক।

টিকা থার আদেশে নিরম্ব বঙালী নরনারীর উপর নুশংস অভ্যাচার চলিক। বাংলাদেশের শহর, নগর, গ্রামাঞ্ক সর্ব্ত পাক দেনাবাহিনীর এক নৃশংস বিভীষিকার রাজত চলিল। মাতৃজাভিব অমামুধিক নুৰংসভা উপর ব্ররোচিত অত্যাচার চলিগ, শিল্ত, বুদ্ধ, বুদ্ধিজীবী मकनारकरे भाक-भावादिनीर नुनःमजाद दिन श्रेट रहेन। राष्ट्राद হাজার, লক লক, নরনারী জ.তি-ধর্ম-নির্বিশেষে অমাকৃষিক অত্যাচারের হাত হইতে নিস্তার পাইবার উদ্দেশ্তে পায়ে হাটিয়া পশ্চিমবন্ধ, আসাম, মেৰালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইন। মোট প্রায় এক এক কেণ্ট শরণাথীর কোটি নর-নারী পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ভাগ করিয়া ভারতের ভারতে আত্রর গ্রহণ বিভিন্নাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ভারত সরকার এই বিশাল জনসংখ্যার ভরণ-পোষ্ণের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। খ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর স্কল সাহায্য বাষ্ট্রকে এই অবস্থার অবসানকল্পে ইয়াহিয়া থা যাহাতে শেখ মুজিবরের সহিত কোনপ্রকারে রাজনৈতিক মীগাংসায় উপনীত হইতে পারেন দেজন্ত চাপ দিবার অগুরোধ জানাইলেন। ইহা ভিন্ন এক কোটি লোক ইন্দিরা গাঞ্চীর সকল যাহাতে খনেশে সদমানে ফিরিয়া যাইতে পারে এবং শেখ बारहेत थांज जारवस्त মুঞ্জিবর রহমানকে যাগতে প্রাবে বধ না করা হয় সেজ্ভ ও ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর পর্বত্র আবেদন জানাইলেন। সন্মিলিত জাতিপুঞ্চতেও অকরোধ জানান হইন। ভারতে খাগত শরণাধীদের প্রয়োজনীয় থাল ও অপরাপর প্রয়োজনীয় জ্ব্যাদির কিঞ্ছিং পরিমাণ বিদেশ হইতে আসিলেও কোনপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থার জন্ম কেই অগ্রনর ইইল ন'। ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আমেরিকা ও

ই ওবাপের বিভিন্ন ব্রাজধানীতে উপস্থিত ইইয়া পরিস্থিতির গুরুত্ব চীন মাহিন উপলব্ধি করাইবার চেটা করিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে এক বিজেপ্টেলা অন্তুত মানোবৃত্তি প্রথণ করিল। চীন ভারত-বিষেষ হেতু পাকি-স্তানের পক্ষতুক্ত, স্বাভরাং চীনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ই পাকিস্তানের পক্ষ অবল্ছন

করিল। পরসাহায্য-পুষ্ট পাকিস্তানের প্রেদিডেন্ট্র্যানিয়া এই প্তে ভারতের সহিত ষ্দে প্রবৃত্ত হইতে চাহিলেন। এই পরিশ্বিভিতে ভারত দোভিয়েও কণ-ভারত চ্হি রাশিয়ার দৃহিত দীর্ঘ ২০ বৎস্বের জন্ত পারস্পরিক শাহায্য-দহায়তা ও অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, কোন বিপদ্দঙ্গুল পরিস্তিতিতে আলাপ-আলোচনার শর্তদম্বলিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এদিকে বাংলাদেশের ম্কিবাহিনী দৰ্বত্ৰ গেবিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ শুকু কবিলা পাক-বাহিনীকে উত্যক্ত কবিশ্বা তুলিল। দেনাবাহিনীর সহায়ক রাজাকর বাহিনী হিন্-ুম্পলমান-নির্বিশেষে নিরস্ত **জনসাধারণকে যত্ত্র-তত্ত্র হত্যা করিতে সাহায্য করিতে লাগিল।** মুজিবাহিনীর মৃক্তিবাহিনী পাক সেনাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া, ভাহাদের (भविका युक শামরিক শাজ্বরঞ্জাম, থাল্যন্তব্য প্রেরণের পথে বাধার স্ঠি করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় ইয়াহিয়া খান ভারতের সহিত সরাসরি যুদ্ধ বাধাইয়া এক **শান্তর্জাতিক দমস্তা**র সৃষ্টি করিতে চাহিলেন এবং দেই স্ত্তে ইয়াহিয়া কড় ক বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারত উপমহাদেশে জটিগতা ভারতের দহিত বুদ্ধ ঘোষণা (ডিসেম্বর ৩, ষ্ঠি করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধে ( دوهد রূপান্তরিত করিতে এবং বিদেশী হস্তকেপের মাধ্যমে উহার মীমাংসা তথা বাংলাদেশ সমস্তার সমাধান ঘটাইতে চাহিলেন।

সেই উদ্দেশ্তে তিনি ওরা ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভারতের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

ভারত এক্স প্রস্তিত ছিল। বাধ্য হইগাই ভারত পূর্ব এবং পশ্চিম থতে পাকিস্তানের বিক্তমে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। ছাম্ব-অঞ্চলে ভারত কতকটা পশ্চাদপদরণে বাধ্য হয় পশ্চির সীমান্তে গুদ্ধ এবং ত্দেন ওয়ালা ও কাদ্যোয়াল নামক স্থান হারায়। কিন্তু আথমুর রণাঙ্গনে পাঠানকোটের বিপরীত দিকে শাকাগড়, থেমকরণের দক্ষিণে শেজরা, ফাজিলকা হইতে ভেরাবাবানানক পগস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভারতীয় জ্বয়ানরা দংল কবিতে সমর্থ হয়। কার্গিল, টিটবয়াল, উরি ও পুঞ্-এর পাহাড়ী ঘাঁটি ভাবত দখল করিয়া লয়। পশ্চিম রণান্সনে ভারতীয় জেনারেল ক্যাত্তেথ্ অভাধিক নিপুণ ভা সহকারে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। পাকিস্তান চীনের প্রত্যক্ষ দাহাযের আশা হয়ত করিয়াছিল, কিব দেই ৰালোলেশে ভারতীয় আশা ফলবতী হয় নাই। পূর্ব-রণাঞ্চনে জেনাবেল অবোরা रिमाला माकला ঝটিকা গভিতে অগ্রসর হইতে ল'গিলেন। মৃক্রিনাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী জ্রুত শহরের পর শহর দ্থল করিতে লাগিলেন। প্রাল্মানে পাকনিস্ত

বড় বড় দেতু উড়াইয়া দিয়া ভারতীয় দৈক্তের অগ্রগতি বাংহত করিতে চ হিলেও যশোহর, খুলনা, কিকরগাছা, রাজদাহী, কমিলা, শিংটা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শংর পর পর মুক্তিবাহিনী ও ভারত বাহিনীর অধিকারে অ'শিল। দকল দিক হইতে ভ'রতীয় বাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রদর হইতে কাগিল। এইবারের ভারত পাক বৃদ্ধে ভ'রতীয় বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী অসাধারে কভিছের পরিচয় দিয়াছিল। অল্ল-করেক দিনের মধোই ভারতীয় বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী আকাশে ও বাংলাদেশে পাক-বাহিনীর আল্লদর্শন নিজ নিজ প্রাধান্ত আল্লদর্শন সমূদ্রে নিজ নিজ প্রাধান্ত আল্লদর্শন সমূদ্রে নিজ নিজ প্রাধান্ত আল্লদর্শন পাকশক্তি বিদ্ধেন্ত হইয়া পড়ে। ১০ হাজার পাকদৈন্যসম্পর্শন করিতে বাধ্য হন। এইরূপ বিশাল সংখ্যক দৈক্তের এই ধরনের আত্মনমর্পন ইতিহাসে অভান্ত বিরল।

বাংলাদেশের যুদ্ধাবদানের দক্ষে দক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম বণ'ঙ্গনে ভারতীয় দৈলকে যুক্ত-বিরভির আদেশ দিলেন। যুক্ষয়ের মধান্বলে এই ধরণের সংযম ইতিপূর্বে কোন বিজয়ী সরকার এককভাবে জারতের পশ্চিম রণাক্ষনে বৃদ্ধ-প্রদর্শন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বিরতি প্রাঞ্জিত ও প্লায়মান পাকদৈল্য বাংলাদেশের প্রায় ত্রিশ লক করিতে দ্বিধা করে নাই। মৃদ্ধে পরাজয়ের প্রও পলায়নের লোকের প্রাণনাশ প্রাকালে বাংলাদেশের বৃদ্ধিজীবীদিগকে হতা। করিয়া বাংলাদেশকে চিরভরে পঙ্গু করিয়া দিবার চেষ্টারও কোন ক্রটি প্লাহমান পাকদেনার ভাহারা করে নাই। যাহা হউক পরাজয়ের পর ইয়াহিয়ার ভবে विकिशीरीएत रहा। মি: ভুটো পাকিস্তানের প্রেদিডেট পদ গ্রহণ করিয়া প্রিবীর জনসাধারণের এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাপে শেথ মৃজিবরকে মৃক্তিদানে বাধা হন। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী हेन्निया ग'कोय व्यवमान व्यविभीम।

ভারত পাক মৃত্তের ফলে অ'ধীন, নাবভীম বাংলাদেশের জন্ম ইতিহানে এক
নৃতন অধ্যার রচনা করিছাছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি, গণতত্ত্ব
আধীন বাংলাদেশ:
ইতিহাসের নৃতন
অধ্যান
প্রধানমন্ত্রী শেখ মৃত্তিববের বাংলাদেশ ভারতের মিত্র দেশ
হিদাবে ভারতের সৃহিত কাধে কাধ মিলাইয়া চলিতে পুরু ক্রিয়াছে। ফলে

ভারত উপমহাদেশ তথা এশিয়ার রাজনৈতিক পরিন্ধিতির এক নৃতন অধ্যায় ওক হইয়াছে।

চীলের বর্তমান পররাষ্ট্র-নীতি (Present Foreign Policy of China):
১৯৬১ বাইণের এপ্রিল মানে চানা কমিউনিন্ট্র পার্টি কংগ্রেদের দম্ম হইতে চীনের
শরবাই-নীভিত্তে কাভকগুলি মোলিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তন
চীলের আন্তর্জাতিক সামাধানের পরিকল্পনা হইতে পশ্চানপদরণ; জাতীয় আর্থকালে নীতি অন্তন্ত্র এবং মুখনাতির প্রতি অধিকত্র মনোযোগ — এই তিনটি
মূল ধারার মধ্যে প্রকাশিত হহতে বাকে। এই দকল নীতি রূপায়নে মাও-দে-তুং-এর
নিলেশ ১৯৭০-৭১ ব্রীস্টাব্দে চীনের পরবাই-নীতি কার্যকরী করা
হয়। এজন্ত সোবিয়েত রাশিয়ার সহিত বিরোধিতা, সাম্যবাদী
পরাত্তনীতির মুক্তর
ক্ষেত্র মান্তন নীতির অন্তন্ত্রন, আন্তর্জাতিক

কমিউনিত আন্দোলনের পরিপন্থী কর্মেকলাপ এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশ—বিশেষভাবে মাকিন তুজরাষ্ট্রের সহিত সমঝোতা ১৯৭০-৭১ জ্বিটান্দের চীনা পরত্ত নীতির দীর্ঘমেয়াদী কর হিদাবে গৃহীত হয়। চীনের আভ্যন্তরীণ উরয়নে সাহায্য দানের বিনিময়ে চীন পশ্চিনী রাষ্ট্রগুলিকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সোবিয়েত রাশিয়ার উপর ভূথও দাবি করিতে বন্ধপরিকর হয়। ইহা ভিন্ন সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিসক্ষের মাধ্যমে নিকটবর্তী পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আশ্রার দেশসমূহের উপর প্রভাব বিভার নীতি প্রত্ব করে।

এদিকে চীনে 'শাংস্কৃতিক বিপ্লব' (Cultural Revolution) শুরু হইলে ক্রমে চীন পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে বে অভ্যাচার, অনাচার শুরু হয় তাহা পৃথিবীর সর্বত্র চীনের প্রতি এক সভীর দ্বার উল্লেক করে। এই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার কৃকল ক্রমশ চীন দেশের

চীনে সাংস্কৃতিক
বর্তন সাধন করা প্রয়োজন মনে করে এবং পৃথিবীর অন্যতম
চীনের পররাইপ্রিনর পররাইপ্রিনর পররাইপরিবর্তন পরিবৃত্ত পরিবৃত্ত ইইবার ঐকান্তিকভায় কভকটা মন্তর্বতা
বিষয় প্রের্ডনের
প্রান্তন পরিবর্তন পরিবর্ত তিক করে। এই স্ট্ কারবে চীনের নেতৃর্বদ
ব্যাহ্রনীতা
উৎকট বামপন্থী জোগান অর্থাৎ গণ্যুদ্ধের (Peoples'
War) প্রচার কভকটা নরম করিতে বাধা হন।

পৃথিবীতে জনষ্দের উন্থানি দিবরে ফলে যে উত্তেজনার ক্ষি হইয়াছিল ভাছা

প্রশাসিক কবিয়া শান্তিপূর্ণ সহরেত্বার নীতি অন্তর্গরে প্রায়ানী হন। এই পরিবর্তনের প্রদানের কিন্তুত্ব ক বানসমূহের ট্রেরণ করা ঘাইছে পারে। (১) সাম্মানালী আন্দোলন করা অন্যানালিক ক্রিটিনিই আন্দোলনে করার ধরাইটা চীনের নেতৃয়ালীনে সেই আন্দোলনের চালালাল চেই বিফলালা, (২) পরিবর্তনের করিল করিল করার দেশ এবং ধনতাতিক অর্ভচ গলালার বিশ্বাসী দেশসমূহে সমূহ
নিপ্লব ঘটাটার র চেটার আন্দোলনা, (৬) পরবর্ণাইর আভাত্তরে নানালির অন্তর্গাভমূলক কাম্মকালে উথানি এবং অনীয় মুক্ত সংঘটনে উথ নি দানে বার্থনা, (৪) আন্তর্ভাতিক সম্পর্কে বেদ্যাহিক্তাভ আল্টাহিবের সমর্থন, (৪) সাম্প্রতিক বিপ্লবের ফলে দেশের অর্থনিতিক উর্ভির গ্রিরোধ, (৪) মুন্ত শিল্প ও অর্থনিতিক বিশ্ববিদ্যার স্ভিত অর্থনিতিক সম্পর্ক হেদ প্রতিরোধ, (৪) মুন্ত শিল্প ও অর্থনিতিক সম্পর্ক হেদ প্রতিরোধ, (৪) মুন্ত শিল্প ও অর্থনিতিক সম্পর্ক হেদ প্রতিরোধ, বিশ্ববিদ্যার স্ভিত অর্থনিতিক সম্পর্ক হেদ প্রতিরোধ

চীনের অভ্যন্তর্গন রাজনৈতিক পশ্ছিতির দুংলালা বেধে কশিবার উদ্দেশ্যে চীনের নেতৃর্ভের কর্মের নমনানিত অন্তর্গনির নাত্রের উদ্দেশ্য ক্ষান্তর্ভানির নেতৃর্ভের কর্মের নাত্রিক ক্ষান্তর্ভানির নাত্রের উদ্দেশ নেতৃর্ভের ক্ষান্ত চীনের পরবাই নীতির পরবাই-মীতিকে এক অমুত চরিজ্ঞ দান করিয়াছে। ফলে, চীন এক অমুত পরিষর্ভন মার্কিন মুক্তরাইের কাম সাম্ভাবানী দেশের এবং পাকিস্তানের ক্যার সাম্বিক জ্টাশাসিত দেশের সহিত মিত্রতা অপেনের নীতি অনুসর্ব করিতে প্রাম পাইছাছে।

চীন প্রবাহ্র-নীতি চীনের যুদ্বাদ্ধনীতি অপরিবিভিত রাখিয়া পৃথিবীর রাইদম্হের মধ্যে নিজ স্থান উচ্চ পর্যারে স্থাপনের উদ্দেশে এবং সন্মিলিড জ'তিপুঞ্চের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্তপদলাভের চেইার ধনতান্থিক দেশসমূহের সাহায়া-সদাযতা ও মিত্রতা লাভের নীতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এজন্য চীনের সামর্থিক, বর্তমান রূপ কারিগরি, অর্থ নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে ধনতান্থিক দেশসমূহের সাহায্য লাভের জন্য চীন সচেই। ইতিমধ্যে সন্মিলিড জাতিপুঞ্চের সদস্তপদ এবং ফরমোজার প্রতিনিধির স্থলে নিরাপত্তা পরিষদে চীনের স্থামী সদস্তপদলাভে চীনের উপরি-উক্ত পর্রাষ্ট্র-নীতির সাফল্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। ১৯৭০-এর ফেব্রুমারি মাদে মার্কিন প্রেমিডেণ্ট নিশ্বনের চীন সফরের ফ্রোগে চীন উহার সামাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজনীতির সমর্থন প্রেমিডেণ্ট নিশ্বনের নিকট হইতে আদার ক্রিয়াছে। চীনের সামাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা স্থভবেত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে।

চীন নিজে পৃথিবীর তিনটি শ্রেষ্ঠ শক্তির অন্ততম শক্তি হিসাবে নিজ হান হারী করিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাইকে হুইটি অভি-বৃহৎ শক্তি (Super Powers) হিসাবে বর্ণনা করিয়া পৃথিবীর মাঝারি ও ক্ষুদ্র দেশগুলির নেতৃত্বলাভের চেইায় শক্তিয়। এজপ্ত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাই-বিরোধী প্রচার চীন দীর্ঘদিন ধরিয়া করিয়া আদিতেছিল। মার্কিন যুক্তরাইর দহিত সমঝোতায় আদিবার পর মার্কিন যুক্তরাই-বিরোধী প্রচার সাময়িকভাবে বন্ধ রহিয়াছে। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি দেশসমূহের নেতৃত্বলাভের চেইা চীনের সফল না হইলেও পৃথিবীর তৃতীয় শক্তি হিসাবে স্থান প্রহণের চেইা কতকটা সাফলা লাভ করিয়াছে। পারমাণবিক মিয়াইল, পারমাণবিক মারণাস্ত্রে ক্রমণ শক্তিশালী হইয়া এবং মার্কিন-বিরোধী প্রচাবের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত প্রেমিডেন্ট নিজন হুইডে কভকগুলি স্থীকৃতি আলায় করিয়া চীন নিজ শক্তিবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে বলা-বাহুলা। জাপানের সহিত স্মঝোতার নীতিও চীন অনুসর্থ করিয়া চলিতেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কালে চীন কর্তৃক পাকিস্তানের সমর্থন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ব্রুদ্ধের কালে চীন কর্তৃক পাকিস্তানের সমর্থন ইন্তাহারে ব্যুদ্ধে, চীনের ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সমর্থন চীনের সাম্যবাদী-নীতির স্বায়তা প্রমাণ করিয়াছে।

এশিয়ার রাজনীতিকেত্রে ভারতের অভ্যাদয় এবং বিশেষভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যাদয়ে ভারতের অবদান চীন-মার্কিন জোটের মনঃপৃত হয় এশীন রাজনীতির নাই। এই কারণে ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনও অনেকটা জটিলতাপূর্ণ রহিয়াছে। অবশু স্বাধীন বাংলাদেশের সহিত ভারতের মৈত্রী ও সম-আদর্শ অফুসরণ এই উপমহাদেশ তথা এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসায়ের এক গুরুত্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি (Indo Bangladesh Treaty) ঃ
১৯৭২-এর ১৯শে মার্চ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘ পঁচিল বংসরের মেয়াদী এক
পাঁচল বংসর মেয়াদী
মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হুইয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা
সান্ধীর বাংলাদেশ পরিদর্শনের হুত্রে এই ঐতিহ্নিক চুক্তি
সাক্ষরিত হয়। শ্রীমতী সান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেথ
ম্বিবর বহমানের পারশারিক স্থালাণ-স্থালোচনা ও স্থাদর্শ এবং ধ্যান-ধারণা এই

চুক্তিব বিভিন্ন শতে জণায়িত হয়। ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি কশ-ভারত মৈত্রীচুক্তিব গাঁচে বচিত, বলা যাইতে পারে।

ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রীচ্জির ভিত্তি হিসাবে উভয় দেশের আদর্শগত একা, ধানি-ধারণার একা কাজ করিয়াছে বলা বাছলা। এই চ্জির প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে, ভারত ও বাংলাদেশ শান্তি, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, গণতম্ব ও সমাজতম্বে বিখানী। শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, এই সকল আদর্শ রূপারণে উভয়দেশ রক্তাশতে করিয়াছে গণতম্ব ও সমাজত বং তাহার ফলে জন্ম লইয়াছে এক আধীন সার্বভৌম তথ্যে বিখান বাংলাদেশ। ভারত ও বাংলাদেশ পারশ্পতিক সম্পক্ষে সংক্রিয়ার তথ্যে বিযান বাংলাদেশ। ভারত ও বাংলাদেশ পারশ্পতিক সম্পক্ষে সংক্রেরিয়ার বিশাস

উভয় দেশ দৃঢ়ভাবে জোট-নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবদ্ধান, পারম্পরিক গানস্থারক শ্রন্ধাও নাহায্য-সহযোগিতা, পারস্থারিক রাজ্য সীমার অথওতা, পারস্থার সাগতে) দ প্রস্থার বিশ্বর কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ না করা এবং প্রস্থার পরস্থারের সার্বভৌমতে বিশাস এই সকস নীতি মানিয়া চলিতে প্রভিশ্রত।

পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাথিবার উদ্দেশ্যে, অন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আন্তর্জাতিক শান্তি উত্তেজনা হ্রাস করিবার জন্ম এবং সর্বপ্রকার উপনিবেশিকতা, ও নিরাপত্তার জন্ম বর্ণ বৈষম্য ও সাম্রাজ্ঞাবাদের অবদানকল্পে ভারত ও বাংলাদেশ হেন্তর প্রতিশতি মধাসাধ্য চেইং করিবে।

শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার জন্ম দৃঢ় প্রভিজ্ঞা লইয়া ভারত ও বাংলাদেশ নিজ নিজ দেশের উন্নয়ন ও পারম্পরিক সৌত্রাত্ত্ব পারম্পরিক উন্নয়ন ও বৃদ্ধি করিবে এবং সমগ্র এশিয়ায় শান্তিবিধানে সচেট এশিয়ার শান্তিবিধান

উভয় দেশ ইহা মনে করে যে, পারশ্বিক আলাপ-আলোচনা আলোচনার ও শাস্তি ও শ্রন্ধা এবং শাস্তিপূর্ণ নীতির মাধ্যমে পৃথিবীর শাস্তি নীতির মাধ্যমে আন্ত-কাঠিক সমস্তা দলা-বজায় রাখা সম্ভব। সাম্বিক সংঘর্মের মাধ্যমে তাহা ক্থন ও ধান সম্ভব নহে। সমিণিত জাতিপুরের আদর্শ এবং নীতি তথা উহার সনন্দ মানিয়া
চলিবার দৃত প্রতিজ্ঞা উভয় দেশের মধ্যে রহিয়াছে। এই
সাক্ষিতিত জাতিপুঞের
উপর বিবাস
বাংলাদেশ নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ পঁচিশ বংসর মেয়াদী এক
মৈনীচ্জি আক্র ক্রিয়াছে।

এই মৈত্রীচুক্তির প্রধান শর্তগুলি নিম্লিথিত রূপের:

(১) উভয় দেশ পারেশারিক স্বাধীনতা, দার্বভৌমত্ব এবং রাজ্যগায়লারিক স্বাধীনতা, দার্মার স্বায়িত্ব মানিয়া চলিবে। এই তুই দেশের
দার্বভৌমর ও কোনটি অপর দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তফেপ
রাজ্যনীমা থীকুত হুইভে বিরভ থাকিবে।

উভয় দেশ তাহাদের মধ্যে বর্তমানে যে মৈত্রী ও দৌলাত্ত গারশারিক সমতাও যাহাতে ক্রমেই বৃদ্ধি পায় সেইছল্ম দং-প্রতিবেশীস্থলভ ব্যবহার, সংশ্রমিতের বৃদ্ধি পারশারিক সমতা এবং সাহায্য-সহায়তার নীতি অন্তুসরণ বৃদ্ধি করিয়া চলিবে।

- (২) পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সমন্যাদায় বিশ্বাসী, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল
  মানুষের সমতায় বিশ্বাসী ভারত ও বাংলাদেশ পৃথিবী হইতে
  ভশনিবেশিকতাও
  বর্গবৈষম্য বিরোধিতা
  বাবতীয় ব্যবস্থার অবসানকল্পে সচেষ্ট থাকিবে। এই সকল বৈষম্যের
  অবসানের জন্ম এবং বাধীনতা লাভের জন্ম পৃথিবীর যে সকল জাতি বা জনস্মাজ
  সচেষ্ট ভাহাদিগকে ভারত ও বাংলাদেশ সর্বপ্রকার সমর্থন ও সাহা্য্য দান করিবে।
- (৩) ভারত ও বাংলাদেশ জোট-নিরপেক তার নীতিতে দৃঢ় বিশাসী। উভয়দেশ লোটদিরণেক ও শান্তিপূর্ণ দহ-অবহানের নীতির মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি বজায় শান্তিপূর্ণ দহ-অবহানে রাথা সম্ভব বলিয়া মনে করে। পারশারিক শান্তার মাধ্যমে নীতিতে বিশাস আন্তর্জাতিক শাস্তি, নিরাপত্তা, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা ও দার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যাইতে পারে, একথা উভয় দেশ মনে করে।
- (৪) আন্তর্জাতিক পরিশ্বিতি যাতা উভয় দেশের স্বার্থ কোনরূপে প্রভাবিত করিতে পারে দেই দকল বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে পার-লান্তর্জাতিক বিষয়ে পার-পরিক আলোচনার জন্ত উভয় দেশের প্রতিনিধি কিছুকাল অন্তর অন্তর মিলিত হইবেন।

- (e) উত্তর দেশের মৈত্রী দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্য এবং উত্তর দেশের পারেলবিক স্থাগ-স্থাবিধা দৃদ্ধিকরে এই দেশের মধ্যে বানিজ্ঞাক, পরিবংশ-পারলফিক কর্ব- সংক্রান্ত বিষয়দি সম্পর্কে সমতা ও সম-মধাদার ভিরিতে সাহায্য-নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সহযোগিতার নীতি অন্তুস্ত তইবে। এই সাহায্য-সহায়তা কারিগতি সংখ্যাগিতা কারিগরি জ্ঞান, অধ্বনৈতিক উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক বিষয়-সংক্রান্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইবে।
- (৬) বজা-নিরোধ ও নদী-প্রকল্প প্রভৃতি রণায়নে উত্তর বজা-নিরোধ ও নদী-প্রকল্প প্রভৃতি রণায়নে উত্তর দেশের মধ্যে মুক্ম সমীক্ষা ও ধোধ প্রতেটা করা হইবে।
- শিল, সাহিতা, সংস্কৃতি (৭) উভয় দেশের মধ্যে শিক্ষা, শিল্পকা, শিল্পকা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, প্রভৃতির ক্ষেত্রে থেলাধুলা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি উল্লয়নের উদ্দেশ্তে সহযোগিতা প্রদান চলিবে।
- (৮) ভারত ও বাংলাদেশ একথা অতি সহ্নয়তা ও পবিত্রের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছে যে, এই তুই দেশের কোন একটির বিক্তরে অপরটি কোন তৃতীয় রাট্ট বা তুই দেশের কোনট শক্তির সহিত সামরিক জোটে আবদ্ধ হইবে না। এই হই অপর দেশের সহিত দেশের কোন একটি অপরটির বিক্তরে যেমন কোন আক্রমণ জোটবদ্ধ হইবে না করিবে না, তেমনি কোন তৃতীয় শক্তিকে নিম্ন ভূথত ব্যবহার করিতে দিবে না যাহার ফলে অপর পক্ষের সামরিক বা অবর কোনপ্রকার ক্তির কারণ ঘটিতে পারে।
- (৯) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন একটি তৃতীয় শক্তি কর্ত্ব আফান্ত হইলে অপরটি তৃতীয় শক্তিকে কোনপ্রকার সাহায্য করিবে না। এই হুই দ্বই দেশের কোনটি দেশের কোনটি তৃতীয় পক্ষ কর্ত্ব আফান্ত হইলে উভব্ন আফান্ত হইলে পারদেশ পার-পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিপদের কারণ অপসারণের শেরিক আলোচনা
  ব্যবদ্বা নির্ধারণ করিবে। এইভাবে হুই দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবে।
- (১০) ভারত বা বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির পরিপন্থী চুজি-বিরোধী কোন কোন গোপন অথবা প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি একটি বা প্রতিশ্রুতি দেশে বা দেশসমূহকে দিতে 
  কলিবেনা পারিবেনা।

- (১১) এই মৈত্রীচুক্তি যে পঁড়িশ বংগরের জন্ম আক্ষরিত হইরাছে মেরাল শেল পুনরার উহার মেরাণ শেষ হইলে পুনরার আক্ষর করা চলিবে। আক্রিনার্কনার এই চুক্তি আক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী পণ উল্লক্ত
- (১২) এই মৈত্রীচুক্তির কোন শর্ভ সম্পর্কে ছুই দেশে যদি কোনপ্রকার মৈত্রীচুক্তির শর্তাদির মতানৈকা দেখা দেয় ভাহা হুইলে ছুই পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ব্যবহা শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং পারম্পরিক শ্রন্ধার মাধ্যমে উপাবে করা ২০০ব ভাহা দুর করা হুইবে।

ভাবেত ও বাংলাদেশের মৈত্রীচুক্তি ভারত মহাদেশ তথা সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম এশীয় বাছনৈভিক ভারদামোর এক মৌলিক পরিবর্তন দাধন করিয়াছে। দমগ্র এশার বাছনীভিতে উহার প্রভাব পড়িয়াছে বলা বাছলা। ইহার কলে ভারত মহাদেশের শাস্তি ও নিরাপত্তা বছায় থাকিবার স্থযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দক্ষে অরণ রাখিতে হইবে যে, কশ-ভারত মৈত্রীচুক্তি এবং উহারই ঘাঁচে এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি এশিয়ার রাজনীভিক্ষেত্রের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহা ভিন্ন ভারত ও বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই তুই দেশের মৈত্রী এক যুগান্তর স্পষ্টি করিবে এইরূপ আশা পোষণ করা হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশের জনক শেথ মৃত্তিবর রহমানের এবং তাঁহার পরিবারক্ষ দকলের নৃশংদ হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশ দরকারের ক্ষত একাধিক পরিবর্তন ভারত-বাংলাদেশের সৌহার্দেগ্র কতকটা হাদ করিয়াছে বলা ঘাইতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক করাঞ্চা বাধ দংক্রান্ত অযৌক্তিক ও অনমনীয় ভাব ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক কতকটা ভিক্ত করিয়া তুলিভেছে।

ভারত-দোবিয়েত চুক্তি (Indo-Soviet Treaty): ১৯৭১-এর ১ই আগস্ট ভারত ও দোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিশ বংদর মেয়াদী এক চুক্তি শাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মূল প্র হইল মূল্ধ-বিরোধী শান্তির চুক্তি। পৃথিবীর জ্ঞাত পরিবর্তনালীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্তিতে বিশেষভাবে পিণ্ডি-পিকিং-ওয়াশিংটন এই তিন শক্তির মধ্যে এক সমক্ষোভার পটভূমিকার ভারত-দোবিয়েত চুক্তি শান্তিরক্ষার ও মৃদ্ধ-নিবোধের এক কর্মকেরী ব'ল্পব পদ্বা হিদাবে ভারত এবং দোবিয়েত ইউনিয়নের দিক্ হইতে বিবেচিত হইয়াছিল। পিণ্ডির মাধ্যমে গোপনে

পিকিং-এর সহিত মার্কিন প্রেনিডেন্ট্ নিশ্বন যে সমধ্যেতার বারশ্বা করিছাছিলেন এবং নিজন সরকরে পাকিস্থানকে নানাছারে গোপন পথে এবং প্রকাশসভাবে যে সামরিক সাজ-সরগ্রাম সাগ্রামা লান করি: ভিছিলেন এবং চীন যথন পাকিস্থানের সমর্থনে ভারত-বিরোধী আফ্রেলিকে রাজনীতিক্ষেত্রে ভারত ও স্মেরিজেন্ত ইউনিয়নের এক অভি দ্বদলিভার পরিচারক হর্ত্যানিল। স্বাধীনতার পরবর্তী দীর্ঘ ২৪ বংসর ধরিয়া ভারত কর্ত্তক অসুস্ত পরবাইনীতির এক প্রকাশস্থানির ভারত-বাশিদ্ধার চ্জিতে পরিন্ধিত হয়। ভারতের পরিবর্তন করিলে এই চ্জিতে পরিন্ধিক ক্ষত্তিপরি নীতিগত পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল বলা চলে না। যদিও আপাত্রতীতের মনে হয় যে, ভারত উহার জ্যেট-মিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিয়া এই চ্জিতে আবদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি পরিবর্তননীল নিরপেক্ষতার নীতি যে ব্যাখ্যা পণ্ডিত নেহক দিয়াছিলেন দেদিক হইতে বিচার করিলে এই চ্জিত ভারতের পররাইনীতির মৌল ক্ত্রের কোন নীতিগত পরিবর্তন দাধন করে নাই।

ভারত-দোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এই বিশ বংসরের চুক্তির মোট ১২টি
শর্জ বহিয়াছে। এই বিশ বংসর অভিক্রাপ্ত হইবার পর পাঁচ
চুক্তির মেরাল
বংসর ধরিয়া এই মৈত্রী-চুক্তি পুনরায় আকরিত হইবে। অবশ্র কোন এক দেশের অমত থাকিলে পাঁচ বংসর করিয়া এই চুক্তি
পুন:আক্ষর করা চলিবে না। কিন্তু সেজল যে পক্ষের অমত থাকিবে দেই পক্ষেক
অসত ১২ মাদের নোটিশ দিতে হইবে।

এই চুক্তির প্রস্তাবনায় বলা হয় যে, ভারত ও দোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে
বন্ধুভাব ও পারশারিক শ্রন্ধা ও আদান-প্রদানের ব্যবহা বহিয়াছে উহাকে আরও
দৃচ্তর ও স্বায়ী ভিত্তিতে স্থাপনের উদ্দেশ্যে উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থের থাতিবে
এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রকা ও যুদ্ধের আবহাওয়া দ্ব করিতে সর্বোপরি
সর্বপ্রকারের উপনিবেশিকতা দ্ব করিতে বন্ধপরিকর ভারত ও
কোবিয়েত ইউনিয়ন এই চুক্তিতে আবন্ধ হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে
করিয়াছে। ভারত এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন ইহা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে,
আন্তর্জাতিক সমস্তা, শান্তি ও পারশারিক আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করা সন্তব,
মুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে নহে। উভয় দেশই সন্মিলিত জাতিপুঞ্বের সনন্দের আদর্শে

আন্ধাবান এবং দেগুলি সংবৃক্ষণে দৃচপ্রতিক্ত। উপরি-উক্ত আদর্শ রূপায়ণে এবং উভর দেশের বন্ধুত্ব দৃড় করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের পক্ষে পরবাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্ণ দিং এবং সোবিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে পরবাষ্ট্র-মন্ত্রী আছে গ্রোমিকো এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির শর্ভাদি নিম্নিথিত রূপের:

- (১) উভয় দেশ আমুষ্ঠানিকভাবে তাহাদের মধ্যে এবং উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুবের স্বীকৃতি দান কবিতেছে। এই হুই দেশের একটি
  পারশারিক নার্বভামহ রাজানীমার অপরাতির সার্বভৌমত্ব ও রাজ্যসীমার অগওতা ও স্থানীনতা প্রজার
  ভামহ রাজানীমার
  মহিত স্বীকার করে এবং একটি অপরটির আভাস্তরাণ নাাপারে
  অবওতা, গানীনতার
  হুত্তকেপ হুইতে বিরক্ত থাকিবে, এই প্রভিজতি পানন করিয়া
  স্বীকৃত্তি
  চলিবে। উভয়দেশ পরশার পরশারের মান্তা স্থীকার করিয়া চলিবে। উভয়দেশ পরশারের সমান্তা স্থীকার করিয়া চলিবে। উভয়দেশ রুক্তে ক্যিকরী করিয়া ভূতিবে।
  - (২) উভয় দেশ নিজ নিজ দেশের ও জনসংধারণের শান্তি ও নিরাপ্তা পান্তি, কিরপ্তাও রক্ষার উদ্দেশ্তে একিয়া তথা সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা কারতে, নিরপ্ত করণের চেপ্তা বিভিন্ন করণের চেপ্তা বৃত্তির প্রতিযোগিতা বক্ত করিবে। পারমাধ্যকি অস্ত্রশান্তের আওজাধিক নিজ্ঞাপর ভাত চেটা ক্রিবে।
  - (২) পৃথিবীর সকল দেশ, আভি ও জনসাদারণের স্মান্য দুচ বিবাদী ভারত ও সর্বপ্রমার ওপনিবেল কলে। বর্ণবিব্যার ইউনিয়ন সর্বপ্রকার ঐপনিবেশকলা, বর্ণবিব্যার শিক্তাও বর্গবেশমের নিন্দা করে এবং সেগুলির অবসন্নকরে স্তের লাকিবে। বর্ণবিব্রোধ্যা বৈশ্যমের ও উপনিবেশিক শ্র বিক্তার যে-সকল জনস্মতি সংগ্রাম্ম করিবে লাহাদিগকে সর্বপ্রকার স্মর্থন ভারত ও স্থোধ্যেত হাত নহন ক রবে। ভারত স্থোদ্যে স্থোদ্যেত হাত নহন ক বরে। ভারত স্থোদ্যেত হাত নহন ক বরে। ভারত স্থোদ্যের সোল্লার হাত নহন প্রকার সাহত প্রকার করে। স্থানহন ভারতের জ্লোচ নির্পেক্ষ নাটি আন্ধ্রে সাহত স্থাকার করে। স্থানহন ভারতের জ্ঞান্ত নির্পেক্ষ নাটি আন্ধ্রে।
  - (6) পুন্ধীর শাস্ত ও নির্মারণ রক্ষার মার্থী চল্চ ও নোবারণ নির্মাণ শবিও দর্শের ১৯.২.০১ মনে সংগ্রেণ যে গ্রান্থ গ্রেণী রক্ষার ব্যা

উত্তয় দেশ আলোচনা কারবে এবং মণ্মণ্মণ । নন্ম ছালের।

- (৫) অর্থ নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সংযোগিতার প্রয়োজন, দেল্লন্ত উভর অর্থ নৈতিক, কৈজ্ঞানিক দেশ পারস্পরিক দৌহাদা দুঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া এই সকল ও কারিগরি বিষয়ে, একে অপরকে বিশেষ স্থ্যোগপ্রাপ্ত দেশ (most সংযে গিতা favoured) হিনাবে বিবেচনা করিবে।
- (৬) উভয় দেশ দাহিত্য, দংস্কৃতি, শিল্প, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, দাংবাদিকতা, ব্ৰেডিও, ফাঠিডা, শিল্প, দংস্কৃতি টেলিভিশন, প্রিভ্রমন প্রভূতি ক্ষেত্রে একে অপরের সহিত্ প্রান্ত ক্ষেত্রে অপান-শ্রান
- (৭) উত্তর দেশের মধ্যে দৃঢ় এবং গভার বকুর বিজ্ঞান এবং দেই হেতু ইহাদের
  কেট লগ টির বিরোধী একটি অপএটর বিরোধী কোন ভূলিয় শুজির সহিত কোন
  কোন দান বি জোটে প্রবার সামতিক চুজিতে আবিক হতবে না। এই সুই দেশের
  ফালে হলালে নাবা একটি মধ্যেটির রাক্তিনীয়া আন্তর্মণ করিবে না। এক
  দুর্ভার শতিকে বলত
  বাবহার করিতে বিবে না
  প্রেন্তর কোন ভূলিয় শভিকে শ্রহার করিতে নিবে না।
- (৮) এই এই দেশের কোনটি যদি তু নীর কোন এ নটি শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়
  ভাষা করিবে না। ইন্দের কেকটি যদি কোন প্রতীয় পক্ষ
  হইনে এই নশ্বে
  আনোলা কর

  আলোলা কর

  আল
- (৯) এই চুক্তির নিরোধী কে'ন চুক্তি এই চেপের কোন একটি অপর কোন একটার পার্বাবানখী এক বা এক'বিক লেশের সহিত পাকর করিবে না। এই ত্রই চুক্তি হল্পটি গ্লাম প্রক্রিক বা চুক্তি এই ছুই ফেলের কোন একটি কোন ভূটার শক্তির স্থিত পাকর করিবে না।
- (১০) এই চুক্তি দাৰ্য বিশ্ব বংগৰ স্থা চইবে এবং গ্ৰবৰ্তী কালে পাঁচ বংগৰ বিশ্ববংশৰ কেলে। ধ্বিয়া উল্পুন্ধ কৰি স্কাৰ্য চিব। অবজ্ঞ ১২ মান্দের নে উশ্ ছক্তি দিয়া যে কেন দেশ প্ৰক্ষী কালে পাঁচ বংগৰ মেল্পী চুক্তি স্বাস্থ্যে অমত জানাইলে চুক্তি স্বাস্ত্র করা হইবে না।

## শাৰ্কাতিক সম্পৰ্ক

মতবিরোধ উভরের মধো আলোচনার মাধামে অবসানের নীতি (১১) কোন শর্ত সম্পর্কে মত্রবিরোধ উপস্থিত হইলে শাস্তিপূর্ণ উপায়ে উভয় পক্ষের আলোপ-আলোচনার মাধ্যমে তাহার অবসান ঘটান হইবে।

নীতি এই মৈত্রী চুক্তি কোন কোন বাক্তি বা রাজনৈতিক দল
কর্তৃক সমালোচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারত-পাকিস্তান
বৃদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে এই চুক্তির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যাইবে
না। এই চুক্তি এলায় এবং পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে এক বিরাট পবিবর্তন আনমন
করিয়াছে। চীন-মার্কিন-পাক শক্তির সামরিক সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে এই চুক্তি
ভক্ত এক বৃক্তাক্রমণ। উপনিবেশিকভার বিরুদ্ধে সংগ্রামনীল
ভাতির মনে এই মৈত্রী এক আশার সঞ্চার করিয়াছে এবং
করিবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ এবং উহাতে ভারতের সক্রিয় সমর্থন ও
সোবিয়েত ইউনিয়নের পূর্ণ সমর্থন এশীয় রাজনীতিক্ষেত্রের এক ঘুগান্তকারী ঘটনা।
এই চুক্তি ভারত এবং সোবিয়েত ইউনিয়নকে এক নৃত্ন মর্যাদায় স্থাপন করিয়াছে।

ভারত-সোবিস্থেত মৈক্রী দৃঢ়ীকরণ: ১৯৭১ প্রীষ্টান্দে ভারত-দোবিপ্তেত বেশনালা চুলিব স্ত্র ধরিয়া উভয় দেশের মৈত্রী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সক্ষর (১৯৭৩) পাইয়া চলিয়াছে। এই স্ত্রে ১৯৭৩ প্রীষ্টান্দের নভেম্বর মাসে (২৬-৩০) দোবিয়েত ক্মিউনিস্ট পার্টির সেক্টোরী মিঃ বিশুনিত্ত বেজনেত্ ভারত পরিভ্রমণে আদেন।

বেজনেত্ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দাক্ষাং আলাপ-মালোচনার পর ৩০শে
নভেম্ব ১৯৭০ ভারিথে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয় ভাহাতে (১) উভয় দেশের
আন্তর্জাতিক সমদলিভা
নমস্তার ক্ষেত্রে এই তুই দেশের সমদলিভা, আন্তর্জাতিক
অসহিফুভা দ্রীকরণে তুই দেশের যুগ্য প্রচেষ্টা ও মৈত্রী অভ্যন্ত দহায়ক হইবে,
(৩) ভিয়েতনাম ও লাওস-এর দিপাক্ষিক চুক্তি দম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিতে
এবং কম্বোজের সমস্তার ক্রায়া সমাধান করিতে ভারত ও রাশিয়া দংশ্লিই দেশগুলিকে
আহ্বান করে, (৪) বাংলাদেশের ইউনাইটেড্ ক্রাশ্লম্-এর সদল্পদ চুক্তি এবং
পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকার করিয়া লইলে পরিস্থিতি সহজ্তর হইবে—
এই সকল আশা ব্যক্ত করা হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের স্থায়ী শান্তি স্থাপনের একমাত্র পদা হিদাবে ইক্রায়েল কর্তৃক আরব
ভূথও হইতে অপদরণ একান্ত প্রয়োজন একথাও যুক্ত ইন্তাহারে বলা হয়।

ব্রেজনেভের ভারত স্ফর্কালে ভারত ও সোবিয়েত রাশিয়ার মধ্যে একটি অর্থ নৈতিক চুক্তিও খাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি পনর বংদরের জন্ম চালু থাকিবে। তহপরি উভর পক্ষের কোন পক্ষ যদি চুক্তির অবসান না চাহেন প্ৰব্ৰালা অৰ্থ নৈতিক डाहा टहेटन हुक्कि चांत्र अ भीं वित्मत वनवर शोकिरत। अहे চুক্তি চুক্তির শর্তাম্নারে (১) উভর দেশ লোহ, ইপাত ও অপরাপর ধাতু উৎপাদনে এবং ন্তন এই সকল ধাতু ব্যবহার করা ঘাইতে পারে দেইরূপ ন্তন ন্তন উৎপাদন শিল্পে পরশার সহযোগিতা করিবে। তৈল আবিষ্কার, উত্তোলন, विकित्त निरम শোধন, প্রাকৃতিক গ্যাদ আবিফার, পেটো-কেমিক্যাল শিল্প, সোবিয়েত সহায়তার নৌশিল, থনিশিল, কৃষি ও কারখানা শিলের উন্নতির জন্ত নৃতন অঙ্গীকার ন্তন কেত্ৰ উন্মুক্ত করা, কারিগরি শিক্ষা ও নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে উভয় দেশের মধ্যে পারশবিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হইবে। সোবিয়েত রাশিয়া পূর্বে যে সকল শিল্পোৎপাদনে ভারতকে নাহাযা-সহায়তা দান করিয়াছে সেগুনির অধিকতর প্রসার ও উরতি লাভে সাহায্য করিবে। বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণ, আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি সোবিয়েত রাশিয়া ভারতকে দিবে।

আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রূপ সহারতা

- (২) আণবিক শান্তিমূলক শক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য-সহায়তা, মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা, ইলেক্টনিকস্ সম্পর্কে সর্বপ্রকার সাহায্য সোবিয়েত রাশিরা ভারতকে দিবে।
- বাণিজ্যিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্ত অর্থ নৈতিক সংগ্রহণ পার স্পরিক সাংগ্রান্য নাতি উভয় দেশ মানিয়া চলিবে। এ বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে স্থবিধান্তনক বাবস্থা করিতে স্থীকৃত
- (৪) দর্বদা হুই দেশ উভয় দেশের স্বার্থ-দংক্রান্ত বিষয়াদি দম্পর্কে আসাপ-আলোচনা করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

ভারতীর প্রাথি ক্রিকেন্ড প্রাথি ক্রিকিট্র হলে পার-ক্রিকেট্র সংযোগ হা উপরি-উক্ত ইস্কাচার এবং স্থানৈশিক ওব নিজ্যিক চুজি ভিন্ন ২০শে নবেলর ১৯৭০ ইপ্রাক্তে স্থাব একটি চুজি অবং ভারতের প্লানিং ক্যিশন এবং লোবিয়েত বাশিয়ার প্লানিং ক্রিটির মধ্যে পরিক্ষারিক স্কার্ডা, স্থাবাধ্যের বোজনার ব্যবস্থা কর

रहेश्यह :

ইরাতর দলকে এখানে উল্লেখ করা ঘাইতে প্রের যে, প্রেপ্টেক বালি জা হ ও মৈরীর ক্ষেত্রে ভারত-রুশ্ খিবলা উল্লেখন প্রেশ উত্তরোগ্রের উন্ভিন্ন সংয়েক হইতেছে।

চানের সন্মলিত জাতিপুঞ্জের সমস্তাপ্দে অন্তত্ত ক্তি (Entry of China into the United Nations Organisation): ১৯१১ এর २०१म অস্টেবের চান স্থিলিত জ্ভিপ্রের স্দ্রাব্দ গ'ড कतियास अतर लाहे भयान वर्षाः जिल्लाहरू काले एमा करता होन मनला पर देशा है। আগবানিলা কর্তৃক আনীত এক প্রস্তাবে ভাইওলানের স্থান চীনকে সদস্থপনে গ্রহণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর বিরোদিতার কট করে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ প্রান্ত হর। ১৯৪৯ খ্রীরে দামানাদী চীনের জন্মের ২০ বংশর **অভিকাম্ভ ইইবার পরও** প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কলেই চীন স্মিলিত ছাতিপুঞ্জের সদস্যপদভুক্ত হইতে পারে নাই। মার্কিন মুক্তরাইের এই চীনের সমস্তপন বিধোধিতা এইবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হহ্যাছে। ভারত এবং ভৃষ্টি- ভাইওয়ানের চীনের মধ্যে মৈত্রীর অভাব সরেও ভারত নীতিগতভাবে সামা-সদস্তপদ নাশ বাদী চীমের স্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদক্ষপদত্তি স্বদাই সুমধ্য ক্রিয়া আদিতেছিল। কারণ সীনকে দ্যালিত জাতিপুঞ্জের দদশুপ্রভুক্ত ক্রিলে খভাবতই চীন উহার সনন্দের প্রতি কতক পরিমাণ শ্রন্থান হইবে এবং একট আন্তর্জাতিক নিয়য়ণাধীনে সাদিবে। অবচ এই অ'য়র্জাতিক দংস্বা বভি ছ'ত পাকিলে চীন স্থিতিত জাতিপুঞ্জের স্মুক্ত কর্তৃত অংরোপিত বিধি ক্রম্ম করিতে বিধাবোধ করিবে না। ফলে পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্রণ রক্ষার কোন বিশেষ দাতিত্ব **होत्मत** छेल्द वर्डाहेरव ना। भाकिन युक्ततारे जिया कार्क कार्क मार्ग्यानात्मव বিফলতার পরও ভাইওয়ানকে নিরাপত্তা পরিষদের স্বায়ী সদস্ত ভিদাবে এবং চীনের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করিয়া আদিতেছিল। এই অ্যোক্তিকভা ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন রাই উপলব্ধি করিছা ২২লে আরৌবর যে সিদ্ধারে উপলীত মাকিন নিবে দিলের স্টেলাছে ভালা যুক্তি ও বান্তবভার স্থা দ্রিক প্রশার প্রশার । শোচনীয় পরাক্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যানীয় নীভির পরাক্তর মাকিন কুটনীতির এক শোচনীয় ব্যর্থভার পরিচায়ক।

চীনের সন্মিলিক জাতিপুঞ্জের সদস্তপদ লাভের ফলে দীর্ঘকালের এক জ্বোঞ্জিক অসামন্ত্রন্ত দৃর হালাছে। ইবা ভিন্ন দৃই চীন নীতি যাহা মাকিন মুক্তরাষ্ট্রের ভাইন্ডানকে সমর্থনের ফলে চাল ছিল দেই অবাত্বের নীতির পরাজ্য এবং বাস্তবভার স্থীক্ত ভানাঘালা চীনের সদস্তপনভূকিতে প্রমাণিক হইয়াছে। ততপরি, সামাবাদী চীনের জায় বিশাল দেশকে সন্মিলিক জাতিপুঞ্জের আদর্শ এবং সনন্দে বর্ণিত নিয়ম-শৃন্ধালা ও নীতির অবীনে মাপন করিবার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা রক্ষার স্থবিধা হইবে। কারন চীনের জায় সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী দেশ এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্ত না থাকিলে সন্মিলিক জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্ত না থাকিলে সন্মিলিক জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর এই আন্তর্জাতিক সংস্থার ক্ষেত্রতানে চীন প্রিবীর শান্তি বিদ্যিত করিলে উহার উপর এই আন্তর্জাতিক সংস্থার ক্ষেত্রতান প্রান্তর্কার থাকিবে না। বর্তমানে দন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদভূকে ইইবার ফলে স্থভাবতই সামাবাদী চীন কতকগুলি নিয়ম-শৃন্ধ্যাধীনে আদিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার গুরুর নেহাৎ ক্য নহে।

# উত্তর-সংকেত

# সূচনা

1. What is the relation between the individual and internal affairs?

িউত্তর-সংকেত: (১) স্বচনাঃ কিছুকাল পূর্বাবধি আন্তর্গাতিক সমস্তাদি 
নাধারণ মাছ্যের জিজ্ঞাদা বহিভূতি ছিল। প্রতি রাষ্ট্রের ক্টনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচাবিগণ ছিলেন এবিষয়ে একমাত্র কর্ণধার। বর্তমানে দেই ধারণার
পরিবর্তন ঘটিয়াছে; (২) ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যক্ষ ও প্রোক্ষ দায়িছ; (০) বাজিমাত্রের অনহায় দর্শকের ভূমিকা ভাগি—সচেতন ব্যক্তির দায়িছ। ২-৩ পৃষ্ঠা।

2. Discuss the nature of the present International problems.

িউত্তর-সংকেত: (১) স্চনা: বর্তমান ঘ্রের সর্বপ্রধান ও মোলিক আত্ত-জাতিক সমস্যা হইল যুদ্ধ-নিরোধ সমস্যা; (২) যুদ্ধ-নিরোধের উদ্দেশ্তে যুদ্ধ; (৩) বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ; (৪) আদর্শগত সমস্যা—সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র; (৫) প্রম্পর-বিরোধী শিবিরে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ বিভক্ত; (৬) খেতাক ও কৃষ্ণকার্মদের সমতার সমস্যা; (৭) নির্প্তীকরণ সমস্যা। ৬-৮ পৃষ্ঠা:

# প্রথম অধ্যায়

1. Review the clauses of the Treaty of Versailles. How far will it be true to say that the Treaty of Versailles contained the germs of the Second World War?

Discuss the provisions of the Treaty of Versailles.

(C. U. 3yr. Degree, 1966, 1968)

To what extent were the international complications after World War I due to the Treaty of Versailles? (C. U. 1971)

িউন্তর-সংকেত: (১) স্চনা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবদানে পরাজিত জার্মানির দহিত মিত্রশক্তিবর্গের ভার্সাই-এর শান্তিচ্ক্তি স্থাক্ষরিত হয়। পৃথিবীর যাবতীর শান্তিচ্ক্তির মধ্যে ভার্সাই-এর শান্তিচ্ক্তি সমদামন্ত্রিক ও পরবর্তী কালে কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছে; (২) পুনর্বটনের শর্তাদি; (৩) অর্থনৈতিক শর্তাদি ও ক্ষতিপ্রণের প্রাঃ; (৪) মিত্রপক্ষের দ্বদৃষ্টি ও অন্তর্গৃষ্টির অভাব; (২) প্রধান হইটি নীতি—(ক) জার্মানিকে মুদ্ধের অপবাধে শান্তিদান, (২া ভবিশ্বতে জার্মানির শক্তি-স্করের প্ররোধ; (৬) মান্দিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া ভার্সাই-এর চুক্তি শান্তির

প্রতিক্র : (१) ভ র নির প্রতি খনমানজনক বাবহার ; (৮) Dictated Poace ; (৯) অর্থনৈতিক ও প্রশানিবেনির ব্যানাত্তা ও মান্তার —নাগ-অব-জ্যাশন্ন্-এর নীতি-নিরোধী; ১১০) সরাস্ত্রক সামবিক শক্তি-হান নীতি অব্যালিত ; (১১) ভাতীগভাবাদ নীনির প্রায়োগে পক্ষণাতির ; (১২) সংখালেণু সমস্তার কাই ; (১৩) অভাবনীয় পরিমান ক্রিপ্রন দাবি—উহার রাজনৈতিক অনুরদর্শিতা—
ক্রিতাদিক রাইকারের অভিনত; (১৪) জার্থনির প্রশানিব শিশাজা হরা বে ক্রেল্ডানির অপমান—স্থি ভঙ্গ করিবার সংকল্প — অভাবনীয় ক্রিপ্রণ দাবি — স্ক্রেল্ডির পরিস্থাক, (১৪) ভার্গ ই-এর শান্তিস্তির সমর্থনে মুক্তি; (১৬) উপসংহার : বিতীয় বিখ্যুদ্ধের পরেক্ষ কারণ। ২০-৩৭ পূর্চা ]

2. What were the deviations of the Treaty of Versailles from the Wilsonian principles?

Were the Leace Treaties that camo after World War I

consistent with President Wilson's Fourteen Loints?

(C. U. 1970)

তিবর-মংকেত: (১) স্তর্না: প্রথম বিশ্বমুক্তের শেষ দিকে মার্কিন প্রেসিডে ট্
উইলদন্ মার্কিন কার্প্রেনের নিকর এবং অপরাপর স্থানে বক্তৃ শায় মিত্রপক্ষের মুক্ত্রউদ্বেশ সক্ষেক কভকগুলি নীতির বা'থা। করেন। এই দকল নীতির উপর নির্ভর করিয়াই প্যাহিদের তথা ভার্মাই-এর শান্তিচ্ক্তি রচিত হইয়াহির। উইল্পনের চৌদ্দদা শর্ভ, ডার্কিট নীতি, চারিট উদ্বেশ ও পাঁচেট ব্যাথ্যার উপর নির্ভর করিয়াই ভার্মাই-এর শান্তিচ্ক্তির কার্ন্তায়া রচিত হয়। ভ্রাপি এই শান্তিচ্ক্তিন নানাবিষয়ে উইল্পনীয় নীতি-বিরোধী ছিল; (২) ভার্মাই-এর শান্তিচ্কির বিরুক্তে জার্মান জ্ঞাতির অভিযোগ; (৩) ভার্মাই-এর শান্তিচ্কির সম্পর্কে মহানিকা; (৪) ভার্মাই-এর শান্তিচ্কির সম্পর্কে। (৭) উপনিবেশগুলির পুনর্কটন-নীতির অব্যাননা—সাম্বিক উপকর্বন ফ্রান্সের প্রশ্ব,—আাল্লনিয়ন্তন নীতির অব্যাননা—জাল্লায়ভাবানের উপেক্ষা—সংখ্যালঘু সম্ভা—তিভিড্ উমননের মুক্তি — উহার সমানোচনা—জার্মানির প্রতি শান্তিমুনক ব্যবশ্বা—উপদংহার। ৩৭-৪৭ পর্চা।

# বিভীয় অধ্যায়

1. Explain the chief issues in the controversies relating to reparation and Inter-Allied Debt payments after the First World War. (C. U. 3yr. Degree, 1967)

What were the problems of German reparations? (C. U. 3yr. Degree, 1968)

[ 'डेहर-माटक' : (1) क्डा: युक् मोलिय भर्त'तिक सह ह शाहि टहेन अहे যে, পরাত্রিত দেশের উপর যুক্তে ক্তিপ্রানর বোঝা চাপাইরা দেওয়া। প্রথম বিশ্বসুদ্ধর পর জানানির উপর এরপ বে'ঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; (২) বেসামবিক জনসাধারণ ও তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দাবি; (৩) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিধারণের জন্ত ক্ষতিপূরণ কমিশন নিয়োগ; (৪) ম্প। কন্কারেল-ক্ষতি-পূরণ বন্টনের হার নির্বারণ—মিহণক ও জার্মানির মধ্যে ক্তিপ্রবের পরিমান লইয়া মঙ্কিরোব—জার্মানি কর্তৃক কভিপ্রণের প্রথম কিন্তি আদায় দিতে বিলগ তেতু মিরপক কর্তৃক জার্মানির করেকটি হ'ন দ্থল — অবলেমে ক্তিপ্রণ কমিশন কর্তৃক ৬৬০ কোটি পাউও ক্তিপূরে ধর্ম; (৫) জার্মানির অর্থনৈতিক অবনতি— मूला-दादमः नहतं। भन्न-हन-कदाभी महारेनका; (७) क्रांक ७ दिन जियाम कईक কুহুর মঞ্চল অধিকার-স্মালোচনা —জার্মানিতে নৃত্ন সরকার গঠন —কুহুব অঞ্চল জার্মান অনুহয়েত্বের অবদান—আমেরিকা কর্তৃক জার্মানির অর্থন্নটে সাহা্যাদানে আগ্রহ—ডাওয়েজ পরিকল্পনা (সংক্ষেপ)—ইয়ং পরিকল্পনা (সংক্ষেপে)—আন্ত-জাতিক মন্দা—হু ভাব মরেটরিয়াম—ক্ষতিপুরণ দমস্তার সমাধানের চেষ্টা বিক্র-বিফলতার কারণ। ৫৭-৬৯ প্রা।

# ততীয় অধ্যায়

1. Describe the origin, organisation and activities of the League of Nations between the two World Wars.

(d. 1) seuss the rels of the League of Nations between the two World Wars. (b) What were the causes of us failure? (B. U. 1962)

How far did the League succeed as an instrument for the (C. t. Byr. Degree 1965) preservation of peace?

[উত্তর-সংকেত: (৪) (১) স্তনা: প্রথম বিষযুদ্ধের ব্যাপক হা ও বীভংস্তা সাম্মিকভাবে মান্ত্ৰের মনে শাহিম্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই লীগ-অং-লাশন্স নামক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্ত-বক্ষক अ िर्माति शानि ड इहेगा किता। এই धटरनद अ िर्मान शार्व पानि इहेगा कित, रममन , तालानियानव युद्धत लव कनमाउँ-वात-इ सदाल। अ विवास अभवन बीहारसव व जिन कराधन, ১०२२ ७ ১२.१ बीटेएबर ८११ कनकारम-এर ८५ होड No R

কথাও উল্লেখ করা ঘাইতে পারে; (২) লীগ-অব-স্থাপন্স্-এর মূল উদ্দেখ; (৩) লীগ-অব-ভাশন্ধ-এর সংগঠন: সাধারণ সভা (General Assembly) কাউন্সিল (Council), দুগুর (Secretariat)—আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও অমিকসংশ্বা; (৪) হই বিশ্ববৃদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে স্বীগ-অব-ভাশনন্-এর কার্যকলাপ; (b) বার্থতার কারণ: (১) পরীকামূলক প্রতিষ্ঠান; (২) জাতীয় স্বার্থের থাতিরে আন্তর্জাতিক স্বার্থ বলি; (৩) বুহৎ রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতার অভাব : (৪) দীগ কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অম্ববিধা; (৫) লীগের সামবিক শক্তির অভাব; (৬) ভার্মাই-এর শাস্তিচ্জির সহিত লীগের চজিপত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ার কুফল: (१) একক অধিনায়কত্বের অভাব: (৮) সদস্ত রাষ্ট্রবর্গের আন্তরিক সহায়ভার অভাব; (२) निरक्षीकदान नौरमद अभाकना। १९-५२, ১२१-५२२, ১७०-১७७ भूष्ठी]

2. "The League of Nations functioned through an Assembly, a Council and a Secretariat". Describe the composition and (C. U. 1963)

functions of these three agencies. (C. U. 1963)
What were the composition and functions of the chief organs of the League of Nations. (C. U. Syr. Degree, 1968)

[ উত্তব-সংকেত: ১নং প্রশ্নের উত্তব-সংকেত (৩)-এর অন্তরপ। ৭৬-৭৯ পর্চা ] 3. "The years 1924 to 1980, were the period of the League's greatest prestige and authority." Do you agree?
(C. U. Hons, 1963, C. U. 1971)

Review the efforts for the maintenance of peace in Europe from 1919 to the conclusion of the Locarno Pact (1925).

(C. U. 3yr. Degree, 1965)

[উত্তর-সংকেত: (১) ফুচনা: আফুর্জাতিক নিরাপত্তা ও শাস্তি বিধানের উদেশ্তে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ক্রাশনস ১৯২৭ হটতে ১৯৩০ জীটাৰ প্রথ এক গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদন ক্রিয়াছিল। উহার কার্যাদির ফলে चार्खां िक मास्त्रिय भेष चरु कि क्वालिय चन्न धूनहे महस हहेगा किन ; ১৯২৪ औहोत्यत পूर्वाविध नौर्गत महन्त्र वाह्रमगुर छै। हाराव श्रीकिधि हिमारव নিজ নিজ দেশের দাতাবাদের পদস্ত কর্মচারী দিগকেই লাগের সভা-স্মিভিত্ত প্রেরণ কবিত। কিন্তু ১৯২৪ আই'বেট স্বপ্রথম ইংল্ড ও ফ্রালের প্রধান 📲 বয় ক্ষেত্রিভায় লাগের সভায় উপস্থিত হল। ইহার পর চইতে বিভিন্ন রাইমন্ত্রী শ্রীষ্টের কর্মচারীদের স্থীগের সভায় উলেন্টের প্রতিনিধি বিদাবে প্রেরণ দ্বিতে থাকেন। ইহা লীগের গুরুত্ব ও মর্যালা বুদ্ধি কবিয়াছিল; (২) শীগ-শ্ব-ভাশন্শ্-এর মাধামে যুগা নিরপেরা-বাব্যা তিন'বে ১৯২৪ বারী:ৰ জেনিভা প্রোটোকোল রচিত হইয়াছিল। জেনিভা প্রোটোকোল-এর শর্তাদি—জেনিভা প্রোটোকোল প্রভ্যাথাত; (৩) লোকার্নো চুক্তিসমূহ (১৯২৫)—শর্তাদি; (৪) নিরন্ত্রীকরণের জন্ত প্রস্তৃতি কমিশন নিয়োগ (১৯২৬)—প্রস্তৃতি কমিশনের অধিব্রেশন; (৫) সমালোচনা; আপাতদৃষ্টিতে ১৯২৪ হইতে ১৯৩০—এই কয় বৎসরকে লীগ-অব-ভাশন্দ্-এর সাফলোর মৃগ বলিয়া অভিহিত করা ঘাইতে পারে, কিন্তু একটু ভলাইয়া দেখিলেই এই সাকলা যে প্রকৃত্ত সাকলা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না ভাহা বুঝিতে পারা ঘাইবে। জেনিভা প্রোটোকোলের অপমৃত্যু ভিন্ন, লোকার্নো চুক্তিশারাও লীগ-অব-ভাশন্দ্ বেশি কিছু করিতে পারিয়াছিল সে কথা বলা যায় না। লোকার্নো চুক্তিসমূহের গুণের সঙ্গের যে নানাবিধ ক্রটিও ছিল ভাহা বিচার করিলেই একথা স্বীকার করিতে হইবে। লোকার্নো চুক্তিসমূহের সমালোচনা যোগ করিতে হইবে; অহরপ প্রস্তৃতি কমিশনের সমালোচনাও যোগ করিতে হইবে। ৮৫-৯৫, ১০৩ (শেষ প্যারা) হইতে ১০৬ পৃষ্ঠা]

4. Examine the background of the Washington Conference, 1921-22. How far did the conference succeed in solving Far Eastern problems? (C. U. 3yr. Degree, 1968)

Trace the circumstances leading to the Washington Conference of 1922. How far did the Conference settle the Far Eastern problems? (C. U. 3yr. Degree, 1962, 1967)

িউন্তর-সংকেতঃ (১) স্চনাঃ জাপানের অভ্যুখান প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান কর্তৃক চীনের উপর 'একুল দাবি' চাপাইবার কলে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ভারসামা আরও পরিবর্তিত হুইয়া গিয়াছিল। এজন্ত মার্কিন প্রেদিভেন্ট্ হার্ডিং ওয়াশিংটন শহরে একটি নৌ-সম্মেলন আহ্বান করেন (১৯২১-২২); (২) নৌশক্তি হাসের চুক্তি; (৩) ওয়াশিংটন কর্মগরেদের সাফলা; (৪) আপেত্রুন্টিতে সাফলা – মূলত ভাহা নহে—উহার ভক্তা। ১১৭-১২ গুৱা]

5. Was the League of Nations a success? Give concrete examples to substantiate your answer. (C. U. M. A. Pol. Sc., 1959)

িউরব-সংকেত: (১) হ্রচনা: প্রথম বিশ্ববৃদ্ধের বীভংগতা পৃথিবীতে ল'দিম্পৃথা জাগাইছা তুলিয়াছিল। উহার ফল্মরূপই আঞ্জাতিক শান্তি ও নিবপেরা বক্ষার উদ্দেক্তে লীগ-অব-ভাশন্স্ নামক আঞ্জাতিক সংখা গঠিত হুইছ ছিন। কোন কোন বিব্যে দীগ-মব-ভাশন্স্ উল্লেখ্যোগা কাজ করিয়াছিত্ বাট, কিব ভবাবি সাজবোৰ দিক লি। বিচাৰ কৰিছেই চইছে (২) স কৰ্ম—
আজন কৰিছে পাৰে নাই একবা স্থাকাৰ কৰিছেই চইছে (২) স কৰ্ম—
লোকাৰো চুকিম্মূৰ—৪৪ট কেছে ম ন্তুজা হক নিৰাপত্তা বিবান ; (২) বিশোলা
—জোনভা জোডোলান,—নিৰ্দ্ধীক্ৰৰ সংখ্যেলন—জাপান কৰ্ম মাঞ্জিয়া সাক্ষৰ
—ইংলি কড়ক আনিচিনিয়া ম্বিকাৰ; (৪) উপন্তোৰ চহ-নহ, ১০২-১০ন,
১২৫-১৩৬ প্ঠা ]

G. The Leadue of Nations could be a magnificent instrument of peace it child as members were in a a i on making it sol.

The activities state ment.

(C. I. S. A. . cl. see, 1966, 1966)

কি লালে বিজ্ঞান কি লালে কি লালে বিজ্ঞান কি লা

7. Discuss the causes of the failure of the League of Nations. Indicate the importance of Italy's enquest of Abyssinia as a factor contributing to the League of ations.

(C. U. 1.018. 1963, Long, 1971

Laplain the causes of the fail to of the League of Nations. (C. U. Syr Degree, 19,4-19 6, Hons., 1966)

ভিতৰ-সংক্রত ৬নং প্রয়ের উত্তর-সংক্রেড (৯)-এর অর্কার। ১০০-১৩৬ প্রা

8. Give a brief account of Japan's addression against Church in Manchuria. To you think that the first serious blow to its 11 digness an agency for providing security?

Review the Sino-Japanese relations during the period 1931-41. (C. U. Syr. Dogree, 1964)

Nev. ew the role of the League of Nations in the Leahurian criss of the and in the action is reason in the control of 1971). When were the elements one a leating to the League of 1966, c. U. S. r. Degree, 1966).

িত্র-সংক্রেড (১) প্রনার প্রথম বিশ্বার বিশ্বার বিশ্বার এর प मिर ( Twenty-one Demands ) इ'प है " दि । है दि । भाषा पारि লেলপ্তার কলক স্থানিধান ক্রিয়, ৮ল। ইতাবোপী। শক্তিবর্গ জপেনের এই ांक जा तो शांव कार्यन कांद्र ० विकास स्था करत नहीं। शहा के के, खेलांच यह र एर् प्र अक्षान का नामन किल्क का नाम किल गुरु का प्राणिका 😘 এ৬.রংখ্য বুরুৎ র . গোলের ই জুল ৫৪ (বা আপদ্ধানুর কলিব ন্কংশ ১৯২১ भाषांक CO २ ११ से ११ से ११ में १ में १ काफ हा में का कराने कहर है। से निर्देश সন্ক প্ৰেলে এছিছে (গা হাপন বিভূতি টুটুনে আছাওলন <sup>ক</sup>ি আৰু কেরে; (৪) बाभाम राईक र के भी का प्रवास १३००) - ात्र इंडिंग्स ६ ६५ (१९४८ कन् भूद्रक र रेप हो। दी-लीश के र केर दहेव वाभागतक प्रकृति १ १८७ रेम् অপ্রদাণ্ডের ১ দেব বিলে ছ প্রান্ত হোল নিল না—ভিট্র ক্ষিণ্র—ভিতর বিশেষ্ট —লীগ কর্ত্ত জাপানের বিত্ত কোন শান্তিমপত বাবদা আল্পানের শ্রমিচ্ছা— জাপানের টেভিক নিকা-জাপানের প্রতিবাদ ও লগৈ তাগ; (৫) জাপানের লীগ ভাগে আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা প্রতিসংকর মধানা নাল –নিরাপত্তা ব্ৰহ্মাৰ প্ৰশিষ্ঠান তিমাৰে জাপানের উপৰ কোনপ্ৰকাৰ শা তিনুনক ব্যবস্থা গ্ৰহৰে ষার্থতা লীগের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত দৃষ্পাধ্যে অক্ষমতা প্রম িত। ১২৮ পঃ २ १७-२७ शही ]

9. Indicate the importance of Italy's conquest of Abyssinia as a factor contributing to the liquid aion of the Lague of Nations. (C. D. B. A. Hons., 1968)

িত্র-ন্যকেলঃ (১) ক্টনাঃ অ ভ ।তিক শান্তি ও নাপত রক্ষরে প্রতিষ্ঠান
লাগ-অন-অপন্য গতিক হতাল পর পৃথিনীর তাই জি বিশেষভাবে ক্ষুত্র বাইসমহের মনে ভনিয়াই নিরাপতার সক্ষাক আশার সঞ্চার হল ছিল। কিব প্রক্রতক্ষেত্র
শেষ পর্যত ক্রকণাই আমাণ হলাগ গেল যে, লাগ আন-ভাগন্য ব্যংহ গান্তির পার্থনিরোধা কোন কাল করিছে সক্ষম নতে; (২) জনান জ্বল মন্দান্ত্র পার্বিনিন্দানিরোধ; (৩) তাভালি কর্ত্ব আনে নিলা আক্রমণ —লাগ-অব-ত্যাশন্য
কর্ত্ব ইভালিকে আক্রমণকারী দেশ বলিয়া ভোষণা —লাগ কর্ত্ব ইভালিক বিক্রমণ

শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবল্ধনে অক্ষমতা; (৪) আবিসিনিয়ার রাজা হেইলি সেলাসি কর্তৃক লীগ কাউন্সিলের নিকট সনির্বন্ধ অহুরোধ—লীগ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব ইতালির বিকদ্ধে কার্যকরী করায় অনিজ্ঞা—পৃথিবীর ক্ষুত্র ও ত্র্বন রাষ্ট্রবর্গের চক্ষে লীগের অকার্যকারিত। প্রমাণিত—লীগ-অব-স্থাশন্দ্-এর অন্তিত্বই বিপদগ্রস্ত। ১২৮, ১৯৪ পৃঠা]

10. To what extent did the search for security influence the

foreign policy of France from 1919-1939?

(B. U. 1962, C. U. Syr. Degree, 1967, 1968) Account for France's sense of insecurity after the first World War. What were the attempts made to remove it? (C. U. 1971)

[উত্তর-দংকেত: (১) স্কনা: প্রথম বিশ্বুদ্ধে জয়লাভের দাম্যিক উল্লাদ শেষ হইবামাত্র ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তার দিকে মনোনিবেশ করিল। পরবর্তী বছ বংসর ধরিয়া ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল জার্মানির সন্তাব্য আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করা; (২) ফ্রান্সের জার্মানি-ভীতি; (৩) নিরাপত্তার জতা রাইন নদী পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজ্যসীমা প্রসারের চেটা –মিত্রশক্তিবর্গের শৃসমতি—বিকল্প ব্যবস্থা: ১৫ বৎসবের জন্ম বাইন অঞ্চল মিত্রপক্ষের অধিকারে ছাপন-বাইন অঞ্জের নিরন্ত্রীকর্ণ; (৪) জার্মানির আক্রমণের বিক্তকে ইল-মার্কিন সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি—ইহার অকার্যকারিতা; (২) লীগের যুগ্ম নিরাপতার শর্তের উপর ফ্রান্সের ভরদা; (৬) ব্রিটশ দামরিক দাহাযোর প্রতি-শতি ফান্স কর্ত্ক প্রত্যাখ্যাত; (१) জার্মানি-ভীতি-প্রস্ত পরবাই-নীতি পরি-চালনার ফল-কুত্র অঞ্চল অধিকার-ফান্সের অদ্রদর্শিতা-লীগ-অব-লাশন্দ্-এর মাধামে নিরাপতা বিধানের চেটা; (৮) প্রক্পর সাহযো-সহায়ভার চুক্তির থস্ডা —জেনিভা প্রোটোকোন—ফ্রান্সের আশা—জেনিভা প্রোটোকোর প্রভ্যাথাতি— লোকার্ণো চুক্তিদমূহ, কেলগ্-বিয়া-চুক্তি — ফ্রান্সের নিবাপতা দমস্থাব আংশিক শুমাধান—নিংগ্রীকরণ সম্প্রে ফ্রান্স কর্তৃক অন্তত্ত জার্মানি অপেক্ষা অধিকত্তর শামরিক শক্তি রাথিবার দাবি—ফরাদী-জার্মান ম ভানৈকা —নির্পাক্রণ সংখ্যেলনের বিফলভা— আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট; (১) উপদংলার—উপরি-উক্ত সকল বিষয়েই এবং সকল চেঠার পশ্চাভেই ফ্রান্সের জার্মানির সন্তারা আক্রমণ চইতে আয়ুরকার উष्पच हिन खधान। ৮०-১১२ भृष्टी (खाराबनीय वर्ष)]

11. What were the steps taken by the League of Nations towards Disarmament between the two World Wars?

Trace the history of the attempts at Disarmament between the two World Wars. (C. U. 3yr. Degree, 1965)
How did the League of Nations attempt to solve the problem of disarmament? (C. U. 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-দংকেত: (১) স্থচনা: উইলদনের চৌদ্দ দফা শর্ভ এবং লীগ কভেনাণ্ট-এর অষ্টম ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে নির্ব্ত্রীকরণ অবশ্রস্তাবী ছিল; (২) লীগের মাধ্যমে এবং লীগ ষহিভূতিভাবে নির্ব্বীকরণের চেষ্টা; (৩) নিরাপ্তা ও মানবতা—উভয় দিক দিয়াই নির্ব্বীকরণের প্রয়োজনীয়তা; (৪) প্রস্তৃতি কমিশন (Preparatory Commission)— সমবেত সদস্যবর্গের মতানৈক্য—ইংলগু, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পরস্পর-বিরোধী প্রভাব—রাশিয়ার প্রভিনিধির প্রস্তাব; (৫) প্রস্তুতি কমিশন কর্তৃক নিবন্ত্রীকরণ সমেলনের আলোচনার ভিত্তিস্করণ থসড়া প্রস্তুত; (৬) ২বা ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ এ:—নিব্রপ্তীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন আহুড; (1) ফ্রান্স ও জার্মানির পরম্পর-বিরোধিতা বিটিশ প্রতিনিধির প্রস্তাব —তিনটি কমিশন নিয়োগ—ফ্রান্সের বিরোধিতা—বিষাক্ত গ্যাস সম্পর্কে মতৈক্য— অপরাপর বিষয়ে মভানৈক্য-ক্মিশন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব-জার্মানি ও বাশিয়ার বিরোধিতা—নির্ব্ত্তীকরণ সম্মেশনের ঘিতীয় অধিবেশন—ইংলও, ফ্রান্স, ইতালি কর্তৃক আন্তর্জাতিক কেত্রে জার্মানির সম-অধিকার শীক্তত—ম্যাকডোনাল্ড পরিকল্পনা — ফরাদী পরিকল্পনা — জার্মানি কর্তৃক নির্ম্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ— সম্মেলনের অবসান; (৮) নির্ব্বীক্রণ সম্মেলনের বিফলতার কারণ। ১০২— ३०३ शहा ]

**ठ**डूर्थ व्यशास

1. Give a brief outline of Soviet Russia's foreign policy till 1939. (C. U. 1963, Hons., 1966, 1967)

Examine the circumstances in which the Russo-German Non-aggression l'act was signed. What effects did it have on the Western Lowers? (C. U. 1971)

িউন্তর-সংকেতঃ (১) ফ্চনাঃ ১৯১৭ ঐটোবো বলপেভিক বিপ্লবের ফ্লের বিশ্বর প্রতন পরবাইনীভির আম্স পরিবর্তন ঘটিল; (২) জাপান, আমেরিকা ও ইওরোপীয় দেশসমূহ কর্তৃক বলপেভিক শাসনের বিরোধিতা; (৬) বিদেশ আন্দ্রমনের বিদ্যুর রাশিয়ার জনসাধারণের সমবেত চেঠা, চেকা বা লাল কৌজ গঠন—আভ্যন্তরীৰ বিজ্ঞাহ ও বিদেশী আক্রমণের অবসান—USSE নামকরণ;

- (৪) সোভিয়েত রালিয়ার দামাবাদী প্রচারকার্ব—ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ভীতি—ইক্ষ-কশ বালিজ্ঞা-চুক্তি—কেনেস ও জেনোয়া সম্মেলন—রাাপালোর চুক্তি—বিটিশ কর্তৃক সোভিয়েত সরকারকে জামুগ্রানিক শীক্ততিদান—অপরাপর রাষ্ট্রের ব্রিটশনীতি অমুসরণ—সোভিয়েত সরকারের কূটনৈতিক অদুরদর্শিতা—ধনতাত্ত্বিক দেশে সামাবাদী প্রচারকার্য—ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত মনোমালিক্ত—গোভিয়েত কূটনীতির অসাকল্য—দোভিয়েত রাশিয়ার পরবাষ্ট্র-নাতির রূপান্তর—ইওরোপীয় ও প্রাচ্যাঞ্চলের দেশসমূহের সহিত রাশিয়ার দৌহার্দ্যমূলক চুক্তি—সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক ভার্সাই-এর চুক্তি সমর্থন—লীগ-অব-ভাশন্স্-এর সদস্যপদভূক্তি—নাৎনি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালির অভ্যুত্থানে কশ পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন—জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিক্তম্বে কশ-মক্লোলিয়া মৈত্রী—ইক্স্করাসী নিক্রিয়তা—সোভিয়েত রাশিয়ার সন্দেহ—ইতালি-জার্মানিকে ইক্স-ফরাসী শক্তিম্বরের পরোক্ষ সমর্থন—কশ-ভীতি—মিউনিক চুক্তি—কশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি—বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্ট্রনা। ১৪০—১৪০ পৃষ্ঠা]
- 2. Give in brief a survey of Franco-Soviet relations from 1919 to 1932. (C. U. 1971)

িউত্তর-সংকেত: (১) স্চনা: সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত ক্রান্সের পরবাষ্ট্র সম্পর্ক প্রথমে মোটেই সোহার্দাপূর্ণ ছিল না। ক্রান্স প্রথমে সোভিয়েত সরকারকে স্বীকারও করেন নাই। ইংলগু ১৯২৪ প্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সরকারকে স্বীকার করিলে একপ্রকার বাধ্য হইয়াই ক্রান্স সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দান করে।

(২) ব্যাপালোর চুক্তি, (৩) বাশিয়ার ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের সহিত মনোমালিক্ত। ১৩২-৩৩ পৃষ্ঠা]।

# পঞ্চম অধ্যায়

1. Give an outline of German foreign policy upto 1939.

[উত্তর-সংকেত: (১) স্চনা: নাৎদি-দলের উদ্দেশ্ব ও আদর্শের মধ্যেই প্রথম বিশ্যুজোত্তর জার্মানির পরবাষ্ট্র-নীতির মূলস্ত্র পাওয়া যার; (২) ইওরোপে জার্মানি ভিন্ন অপর কোন শক্তির উত্থান রোধ করা—ভার্সাই ও দেন্ট্ জার্মেইন- এর শান্তিচ্ক্তি নাকচ করা—প্যান-জার্মানিজন্ম (Pan-Germanism) বা বৃহত্তর জার্মান ঐক্য—উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সংস্থানের জন্ত রাজ্য জয় করা—জার্মানিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজ্যের মর্যাদা দান করা—নাৎদি-দলের পরবাষ্ট্র-নীতির পশ্চাতে

জার্মন জাতির সমর্থন—নাৎদি-নীতি ও প্রচারকার্যের ফলে ইওরোপে ভীতির ফ্টে—ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্থা—হিট্লারের অভ্যুখান—ফ্রান্স ও রাশিয়ার ভীতির সঞ্চার—রাশিয়ার লীগের সদস্থাদ লাভ—ক্রণ-ফ্রান্সা পরশ্বর সাহায়ের চুক্তি—লিট্ল আঁতাত-এর ভাতির কারন—ফ্রান্সের ভীতি—পূর্ব-ইওরোপীয় লোকার্ণো চুক্তি স্বান্সরের প্রস্তাবের বার্থতা—বলকান চুক্তি—জার্মানি-পোল্যাণ্ড সম্পর্ক—দশসালা চুক্তি—চহুংগক্তি চুক্তি—জার্মানি ও অন্ত্রিয়া —ইভালি-অন্ত্রিয়ার মৈত্রী—হিট্লারের নীতির বার্থতা—ইভালি-জার্মানি চুক্তি—রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গের চুক্তি—জার্মানির অন্ত্রিয়া দখল —স্বদেতেন দাবি—ইক্স-ক্রাণী জার্মানি তোষণ—মিউনিক চুক্তি—ভানজ্বিগ্ করিভোর দাবি—ক্রণ-জার্মানি চুক্তি—বিত্রীয় বিশ্বযুদ্ধের স্ক্রনা। ১০৮—১৭৮ পৃষ্ঠা]

2. Write a critical note on Hitler's repudiation of treaties.
(C. U. 1963)

How did Hitler's rise in Germany affect the balance of power in Europe? (C. U. 3yr. Degree, 1965)

িউত্তর-শংকেত: (১) স্ট্রনা: নাৎদিনেতা হিট্লাবের অভ্যাদয় জার্মানি ও জার্মান জাতির ইতিহাদের এক আশ্রুগজনক ঘটনা; (২) নাৎদিদল গঠন; (৩) হিট্লার তথা তাঁহার নাৎদিদলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য—ভার্দাই-এর শান্তিচুক্তি ও দেণ্ট, জার্মেইন-এর শান্তিচুক্তি নাকচ করিবার সংকল্প; (৪) হিট্লাবের পররাষ্ট্র-নীতি —ইক্স-ফরাসা নীতির হুর্বল্ডা—শান্তিচুক্তি-বিরোধী কার্যকলাপ। ১নং প্রশ্নের উত্তর সংক্তে-এর অঞ্বরণ। ১৫৮—১৭৮ পৃষ্ঠা]

# यर्थ कथडाञ्च

1. What were the causes of Italy's discontent in the sphere of international relations after 1919?

Analyse the main features of Mussolini's foreign policy.
(C. II. 1963)

Write a note on the foreign policy of Fascist Italy.

(C. U. Syr. Degree, 1968)

িউত্তর-সংকেত: (১) স্চনা: প্যারিসের শান্তিচ্ক্তিতে ইতালির ক্রায্য দাবি উপেক্ষিত হইমাছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি যে ত্যাগ শীকার করিমাছিল ভাহার উপযুক্ত শীকৃতি ভাহাতে দেওয়া হয় নাই; (২) ইতালি ও প্যারিসের চুক্তি; (৩) ইতালি-যুগোলাভিয়ার বিরোধ; (৪) ইতালি কর্তৃক ফাইউম দাবি প্রভ্যাথ্যাত্ত —ইতালি কর্তৃক ফাইউম জবর দধল—ইতালি-যুগোলাভিয়া চুক্তি; (৫) দক্ষিব-

পূর্ব ইওরোপে ইতালির বিস্তার-নীতি; (৬) ইতালি-আবিদিনিয়া দমক্রা; (৭) ইতালি-যুগোঙ্গাভিয়া পরশ্ব দশ্দকের অবনতি—ইতালি কর্তৃক যুগোঙ্গাভিয়া অবরোধের চেটা— যুগোঙ্গাভিয়া কর্তৃক ইতালির দহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার আগ্রহ—জার্মানিতে হিট্লারের উত্থান—ইতালি-যুগোঙ্গাভিয়া দশ্দকের অবনতি—মার্শাই হত্যাকাণ্ড—ইতালির আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি; (৮) ইতালি-ফান্স দম্পর্ক; (৯) ইতালি কর্তৃক আবিদিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার—ত্রিটেন ও ফ্রান্সের ইতালি প্রীতি—জার্মানি ও ইতালি কর্তৃক জেনারেল ফ্রান্সেরে দমর্থন—ইতালির কমিন্টার্শ-বিরোধী চুক্তিতে যোগদান—ক্রান্সের ইতালি-বিরোধিতার কারণ। ১৭৯—১৮৮ পৃঠা]

# সপ্তম অধ্যায়

Give in brief the main features of the British foreign policy between the two World Wars.

[উত্তর-সংকেত: (:) স্টনা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ পররাই নীভির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপীয় রাজনীতিকেত্রে নিয়ন্তার পদ গ্রহণ করা, যে-কোন বাষ্ট্রেক্ট অভাধিক শক্তিদক্ষে বাধাদান করা, বিটেনের দাম্দ্রিক প্রাধান্ত বজায় রাথা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশ আক্রমণ করা ঘাইবে এরূপ কোন ঘাঁটি ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর কোন দেশই স্থাপন করিতে না পারে দেইদিকে মনোযোগী হওর। ইহা ভিন্ন সাম্যবাদের প্রসাবে বাধাদান করাও বিটিশ প্ররাষ্ট্রনীতির অক্তথ্য প্রধান বৈশিষ্টা ছিল; (২) ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রস্পার মুস্পার্কের অবন তি —ইঙ্গ-ফরাদী মভানৈক্য—ক্তিপুরণ সমস্তা-সংক্রান্ত মভানৈক্য—ফ্রাণ্ড কড়ক রহুর অঞ্ল অধিকারে ত্রিটিশ অধ্যত ; (৩) লোকার্ণো চুক্তি – ইক্ষরণো সম্পরের উন্তি-পুনরায় অবনতি-প্রন নেচুলি-ফ্রান্স ও ইতারির স্থিত বিটেনের বিবোধ- ট্রেসা সংখলন - ইক-ফরাসা-ছভালীয় নৈত্রী--ইক-জাগন নোচুকি--ইক্-ফরামী ভিক্তার ফলে ইতালি কর্তৃক আবি,দিনিয়া অবিকার মহজভর—বিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি ভোষণ-নীতি—পোলাতেওর উপর ভিচ্ততের দানি—ইঞ্ক ফরামী মিত্রভা বৃদ্ধি, (৪) ইঙ্গ-ভাষান সম্প্র-ভাষানত প্রতি বিটোনর भराष्ट्र ७ - दिखिलां व विश्व प्र ७ - इक - छावे न द्यार क न व वा न द श्वम ; (१) दिशिष भददावें नो डिद भदिवर्डन—दमान्याद महि । दिन व संवाद १ ६ व ইল-ফরামী কুটনৈভিক আলোচনা-কশ-জামান অনাক্রমণ চু ঐ--১ল-ফরামী

কুটনৈতিক পরাজয়; (৬) ইঙ্গ-ইতালীয় সম্পর্ক; (৭) ইঙ্গ-রুল সম্পর্ক; (৮) বিটেন ও বেলজিয়ামের সম্পর্ক; (২) বিটেন ও তুরস্ক। ১৯৫-২০৫ পৃষ্ঠা]

चर्रम चर्गम

Narrate the measures adopted by the French during the years 1920-27 to ensure their national security.

To what extent was the French foreign policy between the two World Wars influenced by her eagerness for security against German attack?

িউত্তর-শংকেতঃ (১) স্ট্রনাঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিশ বংসর কাল করাদী পররাষ্ট্র-দম্পর্কের মৃলনাতিই ছিল জার্মানির দস্তাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধান করা। এই মৃল উদ্দেশ্তই ফরাদী পরবাষ্ট্র-নীতির উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; (২) ফ্রান্সের ভৌগোলিক অবস্থান ও নিরাপত্তা সমস্থা—নিরাপত্তার ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিশ্রুতির অকার্যকারিতা—ফ্রান্স-বেলজিয়্মম-পোল্যাও-চেকোল্যোভাকিয়া-ক্রমানিয়া, যুগোল্লাভিয়ার পরম্পর নিরাপত্তা চুক্তি—লোকার্গে। চুক্তি; (৩) নিরন্ত্রীকরণ সন্দেলন—ফরাদী-জার্মান বিরোধ; (৪) ফরাদী-ক্রণ সম্পর্ক—পরম্পর নিরাপত্তার চুক্তি—চুক্তির ব্যর্থতা; (৫) মিউনিক-চুক্তি—ফরাদী-ক্রণ সম্পর্কের অবনতি—ফ্রান্সের অবাস্তর ও অদ্বদর্শী ক্রশ-নীতি। ২০৬—২০৯ পৃষ্ঠা ]

# नवम कार्गाम

1. Dicuss the main features of the foreign policy of the U.S.A. between the two World Wars.

ভিতর-সংকেতঃ (১) স্ক্রনাঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান জার্মানি কর্ত্ক মার্কিন জাহাজ আক্রমণের করন্ত্বপা বাইতে পারে। তদানী জন প্রেসিডেণ্ট্ উইসসন্ পৃথিবীতে গণতপ্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে বনিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; (২) প্যারিসের সদ্ধি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লীগ-অব-জাশন্স এ যোগদান না করিবার করেণ; (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকা; (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকা; (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিশের অধিবেশনে যোগদান; (৬) জার্মানি ও ইওরোণের অর্থ নৈতিক পুনক্তরার করিন মার্কিন সাহাযা; (৭) ল্যাটিন আমেরিকার প্রতি মার্কিন-নাতির পরিবর্তন—
'নং প্রতিবেশীনীতি'—'প্যান-আমেরিকানিজম্ব'; (৮) আমুক্তাতিক সমস্তা সম্প্রদেশন মার্কিন সাহাযা—সান্তক্ষাতিক বিবাধ-বিদ্যাদে নিলিপ্রভা—অন্তর্ম্বিভার ক্রার্থ—

ইওবোপীর রাজনীতি-নিরপেক পররাষ্ট্র-নীতি; (১) দিতীর বিশ্বযুদ্ধের আশকার পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন—১৯৪১ গ্রীষ্টাব্দে দিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান। ২১০—
২১৯ পৃষ্ঠা ]

2. Why did the United States refuse to join the League of Nations? How did it contribute to the economic recovery of Europe after the First World War? (C. U. 1963)

[উত্তর-সংকেত: ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত (৩) ও (৬)-এর অন্তরূপ। ২১১-২১৪, ২১৫-২১৭ পৃষ্ঠা]

3. Why did the U.S.A. join the Second World War? (C. U. 1968)

ভিতর-সংকেত: (১) প্রচনা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবদানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্ভাতিকক্ষেত্রে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা মার্কিন দেনেটের অদমতিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই জার্মানি ও ইওরোপীয় দেশসমূহের আর্থিক প্রকল্পীবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভূত পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ১৯২১ প্রীষ্টান্ধের ওয়াশিংটন নৌ-কন্ফারেল, ১৯২৭ খ্রীষ্টান্ধের জেনিভা নৌ-কন্ফারেল, ১৯৩০ খ্রীষ্টান্ধের লগুন নৌ-কন্ফারেল প্রভৃতিতে যোগদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের স্পৃহা, বিশেবভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপন্তারক্ষা, নৌ-শক্তির সামঞ্জু বিধান করিবার আগ্রহ স্বশান্তভাবে পরিলক্ষিত হয়। তথাপি ইহা অনন্ধীকার্য যে, তথনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্র হইতে নির্নিপ্ত থাকিবার নীতিই অন্তস্করণ করিয়া চলিতেছিল; (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ম্বা নীতির কারণ; (৩) প্রেসিডেন্ট্ ক্ষতেন্ট-এর ব্যক্তিগত মত জনমত বারা প্রভাবিত—ইওরোপীয় রাজনীতি-নিরপেক্ষ পরবাষ্ট্র-নীতি অন্ত্সবন্ধ—Cash & Carry নীতি; (৪) বিশ্বযুদ্ধের আশক্ষায় পরবাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন—১৯৪১ খ্রীষ্টান্ধে জাপান কর্তৃক পার্ল বন্ধর আক্রমণ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান। ২১৭—২১৯ পদ্ধা

4. Review the political relations between the United States and Japan during the period 1921-1941. (C. U. B. A. Hons.)

িউন্তর-সংকেত: (১) সচনা: প্রথম বিশ্বগুৰের পর জাপান চীনের উপর একুশ দলা দাবি চাপাইতে সমর্থ হেলৈ এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানের আধিপতা নিবঙ্গ হটয়া উঠিলে মার্কিন আর্থ কুর হটবার আশলা উপলাত হটল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থবকার উদ্দেশ্যে জাপানের সহিত আমেরিকা নৌবলের সামঞ্জ রক্ষার সচেষ্ট হইল; (২) ওয়াশিংটন কন্ফারেল, ১৯২১—লগুন-নৌপত্মেদন, ১৯৩০; (৩) জাপান কর্তৃক মাঞ্চরিয়া অধিকার—জাপান কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সমপরিমাণ নৌবল রাথিবার দাবি—জাপান কর্তৃক ব্রিটিশ ও আমেরিকার সম্পত্তি আক্রমণ—জাপান তোবণনীতি—জাপান কর্তৃক ইন্দো-চীন দখল—ইঙ্গ-মার্কিন অহুরোধ-উপরোধ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ—জাপান-আমেরিকা আলাপ-আলোচনা—পার্ল বন্দর আক্রমণ, ১৯৪১ জ্বীঃ। ১১৭-১২৩, ২১৭-২৮, ২৬৭-২৭০ পৃষ্ঠা ]

5. Review American policy in the Far East since the end of the World War II. (C. U. 3yr. Degree, '66)

Give an account of the American policy in the Far-East since the end of the 2nd World War. (C. U. 3yr. Degree, 1965)

[ উত্তর-সংকেত: ৪নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অভুরূপ। ]

# प्रभाग काश्राम

1. Write a note on Arab Nationalism. (B. U. 1962)
Sketch the growth of Arab Nationalism between the two
World Wars. (C. U. 3yr. Degree, '65)

ভিত্তর-সংকেত: (১) প্রচনা: মধ্যপ্রাচ্যের আরবীর দেশ ইরাক, দিরিয়া, আরব ও পালেন্টাইন তুরস্ক সামাজ্যের অধীন দীর্ঘকাল থাকিয়াও নিজেদের ইতিহাস, ঐতিয় ভূলে নাই। তাহাদের জাতীয়তাবাদী শৃহা তুর্কী দমনমূলক শাসনও সংপূর্বভাবে নাশ করিতে পারে নাই; (২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষ কর্তৃক আরব জাতীয়তাবাদের সহায়তা; (৩) হুসেনের বিস্তোহ; (৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে আরবীয় দেশসমূহ 'মাতেট্' বা ত্যাবধানাধীন রাজ্যে পরিণত—কৈসল ও ইরাক, আরব্রা ও ট্রাক্সর্জন, হুসেন ও হেজ্জাল—অতপ্ত জাতীয়তাবাদ—ইংরাজ ও করামী-দের বিরোধী মনোভাবে রূপান্তবিত—ইরাক, ট্রাক্সর্জন, হেজ্জাল প্রভৃতির পূর্বিয়ানতা ও অপ্রগতি; (৫) আরব সীগ, ১৯৪৫ ব্রাঃ। ২২৭-২২৮ পৃষ্ঠা]

2. What was the nature of the Palestine Problem between 1919-1942?

or, Review the Arab-Jewish relations till 1945.

(C. U. 3yr. Degree, 1966)

Write a note on the Palestine Question in the Inter-war period, 1919-1984.

িউত্তর-সংকেত: (১) স্চনা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইছদিগণকে মিত্রপক্ষের দিকে টানিবার উদ্দেশ্যে বিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর্থার বেল্ফার যুদ্ধাবদানে তাহাদিগকে প্যালেন্টাইনে পুনর্বাদনের স্বযোগদান করিবেন এই প্রতিশুতি হইতেই প্যালেন্টাইন সমস্রার স্ত্রপাত হয়; (২) ইছদি ও আরবদের নিকট বিটিশ সরকাবের পরস্পর্ববিষোধী প্রতিশ্রুতি দান; (৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবদানে প্যালেন্টাইনে ইছদিদের আগমন; (৪) ব্রিটিশ হাই কমিশনার কর্তৃক নৃতন শাসনব্যবস্থা; (৫) আরব আতীয়তাবাদী আশা-আকাজ্রা বিনষ্ট; (৬) আরব-ইছদি সংঘর্ষ; (৭) ১৯৩০ প্রীষ্টাব্দে সাময়িকভাবে ইছদি পুনর্বাদন স্থাতি—সিন্পেদন্ কমিশন ও রিপোর্ট—বিটিশ সরকাবের প্যালেন্টাইন নীতির তিনটি মৃল স্ত্র; (৯) ১৯৩২ প্রীষ্টাব্দে প্যালেন্টাইনে ইছদিদের পুনর্বাদন—আরব-ইছদি সংঘর্ষর তীব্রতা—ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ; (১০) ১৯৩৮ প্রীষ্টাব্দে ঘিতীয় কমিশন—আরব-ইছদি সংঘর্ষর তীব্রতা—ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ; (১০) ১৯৩৮ প্রীষ্টাব্দে ঘিতীয় কমিশন—আরব-ইছদি সমস্রা সমাধানে ব্রিটিশ চেষ্টা— বিশ্বযুদ্ধ—সমাধানের প্রশ্ন স্থিত। ২৩০-২৩৫ পৃষ্ঠা ব্রিটিশ চেষ্টা— বিত্রীয় বিশ্বযুদ্ধ—সমাধানের প্রশ্ন স্থিত। ২৩০-২৩৫ পৃষ্ঠা ব্রিটিশ হতত-২৩৫ পৃষ্ঠা ব্রিটিশ হতত-২৩৫ পৃষ্ঠা ব্রিটিশ হতত-২৩৫ পূর্চা ব্রিটিশ হতত-২৩৫ পূর্চা ব্রিটিশ হতত -১৩৫ প্রার্টা ব্রিটিশ হতত -১৩৫ পূর্চা ব্রিটান হতত -১৩৫ পূর্ত ব্রিটান হতত -১৩৫ পূর্চা ব্রিটান হতত -১৩৫ পূর্চা ব্রিটান হতত -১৩৫ পূর্চা ব্রিটান হাল হতা করা ব্রিটান হতত -১৩৫ পূর্চা ব্রিটান হতত -১৩৫ পূর্চা ব্রিটান হালেন্টান ব্রিটান হালেন্টান হালেন্টান ব্রিটান হালেন্টান হাল

# · · · · · · · · · · একাদশ অধ্যায়

1. Discuss Japan's relations with the United States.

[উত্তর-সংকেড: নবম অধ্যায়ের ৪নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেড-এর অস্করণ ৷]

2. Give a brief account of Japan's aggression against ('hina. Do you think that the failure of the League of Nations to check it was the first serious blow to its prestige as an agency for providing security.

(C. U. 1968)

[উন্তর-সংকেত: তৃতীয় অধ্যায়ের ৮নং প্রেল্লের উন্তর-সংকেত-এর অফরণ ২৫৮—২৬১ পৃষ্ঠা ]

# योपण कश्राप्त

- 1. Write notes on :
- (a) Spanish ('ivil War. (C. U. 1963)

With what motives did the different European l'owers take part in the Spanish Civil War?

(C. U. 8yr. Degree, '65)

"The Spanish Civil War assumed many of the aspects of

- a European Civil War fought on Spanish territory." Elucidate the statement. (C. U. 3yr. Degree, 1968)
  - (b) Chamberlain's policy of Appeasement. (B. U. 1962)
    [ উত্তর-সংকেত (a) ২৭৩—২৭৬ পূর্চা, (b) ১৭৫—১৭৮, ২৭৬ পূর্চা ]
- 2. Trace the course of events leading to the Munich Agreement, 1989. Why did the Agreement fail to ensure European peace? (C. U. 'yr. Degree, 1968)

Write a critical note on the Russo-German Non-aggression Pact, 1939.

িউত্তর-সংকেত: (১) প্রচনা: ব্রিটেন ও ক্রান্সের ইতালি-জার্মানি ভোষণ-নীতির সক্ষে পঙ্গে গোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি বিকদ্ধ মনোভাব গোভিয়েত সরকারের অবস্তির কারণ হইয়া উঠিল; (২) জার্মানির রাজ্য-গ্রাদ নীতি রাশিয়ার ভীতির কারণ—বিটেন ও ক্রান্স কর্তৃক পোল্যাপ্তের সহিত নিরাপত্তা চুক্তি স্বান্সর; (৩) হিট্লার কর্তৃক পোল্যাপ্ত-জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি স্বান্সর (১৯৩৪); (৪) ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি ভোষণ-নীতি রাশিয়ার ভীতির কারণ—ইক্র-ফরাসী পররাই দপ্তরের অব্বন্ধানি ভোষণ-নীতি রাশিয়ার ভীতির কারণ—ইক্র-ফরাসী পররাই দপ্তরের অব্বন্ধানিতা—কশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯)—হিট্লারের কূটনৈতিক সাক্ষণা—হিট্লারের সামরিক দ্বদর্শিতা—রাশিয়ায় ইক্র-ফরাসী সরকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান সন্দেহ—রাশিয়ার প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বৈষমামূলক ব্যবহার—রাশিয়ার সহিত্
মিক্রতারক হইতে পোল্যাপ্তের আপত্তি—কশ-জার্মান সাম্রাজ্যবাদী নীতি—হিট্লারের শোল্যাও আক্রমণের বাধা দ্বীভূত—উপসংহার। ১৭৪—১৭৮ পৃষ্ঠা।

# ज्ञाममं चर्गात्र

Review the political conditions of the world after the Second World War.

[উদ্যৱ-দংকেও: (১) স্চনা: বিভীয় বিষমুদ্ধের ফলে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পবিন্ধিতিব এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রকলব দম্পর্কের এক বিবাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল; (২) ন্তন আন্তর্জাতিক পবিন্ধিতি—ইপ্রোপের রাজনৈতিক গুরুত্ব হাস; (৩) এশিরা ও আফ্রিকার জাগবন; (৪) পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রেডেটের উদ্বৰ—I'olarisation of the World; (৫) প্রস্পার-বিরোধী রাষ্ট্রেডেটে বিভক্ক পৃথিবীর নৃত্তন

সমস্তাসমূহ--গণতন্ত্রের পণে ল্যাটিন আমেরিকার অগ্রগতি-দক্ষিণ আফ্রিকার জাগরণ; (৬) বর্তমান আন্তর্জাতিক দমস্তাদমূহ। ২৯৭ — ২৯৯ পৃষ্ঠা।]

# চতুৰ্দশ অধ্যায়

1. What is Cold War? Give a critical analysis of its repercussions on international relations since 1945?

(B. U. 1965)

What is meant by Cold War? How has it affected international relations since 1945?

(C, U. 8yr. Degree, '65)

[উত্তর-সংকেত (১) স্টনা: বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের অর্থাৎ বর্তমান यूराव व्यास्त्रकां जिक ममञ्जाद व्यस्त जम देविन हो है हहे न भूर्व ও পশ্চিমी-दां हुटकां दिव मरशा বিক্দ্ধ মনোভাবজনিত এক কৃত্রিম যুদ্ধ-চাপ সৃষ্টি। ঠাওা লড়াই (cold war) বলিতে যুদ্ধ শুকু না করিয়া যুদ্ধের আবহাওয়া স্প্তিকেই বুঝায়; (২) ঠাওা লড়াইয়ের পটভূমিকা; (৩) Bi-polar Politics; (৪) নিরপেক রাষ্ট্রবর্গ; (e) ঠাঙা লড়াইরের ব্যাপকতা—ব্রাদেল্ল্-এর চুক্তি-NATO, SEATO, CENTO অপরাপর শক্তিজোটের পথপ্রদর্শক; (৬) পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ পূর্ব ও **पिक्रमी** क्लांटि विज्ञ । ७२२-७७१ शृष्टी । ]

2. Describe the organisation and implications of:

(a) NATO; (b) SEATO; (c) CENTO or Bagdad Pact; (d) Warsaw Pact. (C. U. 3yr. Degree, 1968)

[ উত্তর-मংকেত: (a) ৩২৫-৩২৭ পৃষ্ঠা; (b) ৩৩৩-৩৩৫ পৃষ্ঠা; (c) ৩৩০-৩৩২ पृष्ठी ; (d) ७२৮ पृष्ठी । ]

# शक्षमण खशांस

1. Give in outline the Soviet foreign policy since 1945. How do you account for the change in it after Stalin's death?

িউত্তর-সংকেত: স্চনা: ১৯৪৫ খ্রাষ্টাব্দে দিতীর বিশ্বস্থাবদানে দোভিবেত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গুছোরর অগতে একমাত্র মার্কিন যুক্তবাই দোভিয়েত বাশিয়ার সমম্বাদা ও সমশক্তিসম্পন্ন ছিল; (২) বিভার বিশ্বযুদ্ধাবদানে দোভিয়েত প্রবাই-নীতি; (৩) স্টালিন-নিয়ন্ত্রিত প্রবাই-নীতিয়

মূলহুত্রাদি; (৪) পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ভীতি; (৫) দোভিরেত বাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্র-বর্গের নীতিগত বৈষমা; (৬) দোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক শান্তি প্রচেষ্টা— স্টকহলম শান্তি আবেদন-পশ্চিমী-রাষ্ট্রর্বের দলেহ; (৭) স্টালিনের মৃত্যু-সোভিয়েত পরবাষ্ট্র সম্পর্কের পরিবর্তন; (৮) নৃতন নেত্বর্গ—নৃতন পরবাষ্ট্র-নীতির মূলস্ত্র; (১) নৃতন পররাষ্ট্র-নীতির কার্যকরী প্রয়োগ—ক্রুচভ্-এর নেতৃতাধীনে <u>দোভিয়েত নীতির উদারতা—পোন্যাণ্ডের বিজ্ঞোহ—পোন্যাণ্ড-দোভিয়েত চুক্তি—</u> কশ সাম্রাজ্যবাদ ও পোল্যাতের জাতীয়তাবাদের সামঞ্জ বিধান—হাঙ্গেরীর বিজ্ঞোহ --বিদ্রোহ দমনে কল দেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ-নাগি-র শাসনক্ষতা লাভ-নাগি-कामात मजार्रेनका-राष्ट्रतीत विद्याद्य व्यवमान-वन-राष्ट्रती हुकि-राष्ट्रतीत বিজোহে বহিঃশক্তির অংশগ্রহণ-বাশিয়া ও বুগোস্লাভিয়া-আদর্শগত মতানৈকা; (১০) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও দামাবাদী চীন-পরস্পর সাহায্য সহায়তা-প্রচ্ছন্ত প্রতিযোগিতা—কিউবা ঘটনা—চীন-দোভিয়েত প্রকাশ্ত বিরোধ—বিরোধের তীব্রতা; (১১) দোভিয়েত নীতির পরিবর্তন—বিভিন্ন মতবাদ—সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা খীক্বত—কিউবার উদাহরণ—চীর্ন-ভারত বিরোধ ও সোভিয়েত বাশিয়া—আণবিক বিক্ষোরণ-সংক্রান্ত চুক্তি—আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন—পণ্ডিত নেহ্কর মন্তব্য—অধ্যাপক টরনবির মত—শান্তিকামী রাশিয়া। ৩৩৭-৩৫০ পৃষ্ঠা ]

2. Write a note on the Berlin Problem.

[ उद्यत-मराक् : ७७७-७७६ शृष्टी ]

8. Discuss the Arab-Jewish Problem since 1945.

(C. U. Hons. 1968, 3yr. Degree, 1968)

িউত্তর-সংকেত: (১) স্চনা: দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টার আরব-ইচ্চি সমস্তা সমাধানের দিকে কতক অগ্রসর হইয়াছিল এবং বংশরে মোট দশ হাজারের বেশি সংখ্যক ইচ্চি প্যালেন্টাইনে প্রবেশ করিবে না এই নীভিও গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু দিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধ তক হইলে আরব-ইচ্চি সমস্তার কোন খারী সমাধান সম্ভব হইল না; (২) দিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তর যুগে আরব-ইচ্চি সমস্তার জিনিতা; (৩) ইল-মার্কিন কমিটির স্থণারিশ; (৪) কমিশনের স্থণারিশ—স্তান কন্দারেশ এর অসাফলা; (৫) ইচ্চি-আরব প্রভাক্ষ সংঘর্ষ; (৬) প্যালেস্টাইন বাবচ্চেদের স্থণারিশ; (৭) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্যালেন্টাইন ম্যাতেট্ ভ্যাগের সংকর্ম—ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ম্যাতেট্ ভ্যাগ—ইজ্ঞায়েন-এর স্বাধীনতা খোষণা

—মার্কিন যুক্তরাই ও অপরাপর বাইবর্গের ইক্রান্তেল রাইকে শীরুভিদান—ইক্রায়েল ও মার্কিন যুক্তরাই—ইক্রায়েল-ব্রিটিশ সম্পর্ক —রুশ-ইক্রায়েল সম্পর্ক —ইভ্দি-আরব সমস্তা। ৩৭১-৩৭৫ পৃষ্ঠা]

4. Explain India's policy of non-alignment. (C. U. 1971) [উত্তৰ-সংকেত ঃ ৪০০-৪০২ পুঠা]

# বোড়শ অধ্যায়

1. Write a note on Congo Problem.

[উত্তর-সংকেড: ৪২৭-৪৩০ পৃষ্ঠা]

2. Write a note on Algerian Problem.

[উত্তর-সংকেত: ৪৩০-৪৩২ পৃষ্ঠা]

3. Outline the principal political development in Africa since 1945.

[উত্তর-সংকেত: ৪২৬-৪৩২ পুঠা]

# . সপ্তদশ অধ্যায়

1. Explain the provisions of the United Nations Charter relating to international economic and social co-operation. What are the composition and functions of the Economic and Social Council (UNESCO)? (C. U. 1963)

িউত্তর-দংকেত: (১) স্টনা: দশিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের দদশুরাষ্ট্রর্বের কল্যান, স্থায়িত ও উন্নতিকল্পে প্রস্পার দৌহার্দ্য ও সমবায়ের উদ্দেশ্যে, জীবন্যাত্রার মান উন্নয়ন, বেকারত্বের অবসান, শিক্ষার প্রসার এবং 'মানব অধিকার'—Human Rights-দম্হ কার্যকরী করিবার জন্ম অর্থ নৈতিক ও দামাজিক পরিষদ (UNESCO) গঠিত হইয়াছে; (২) অর্থ নৈতিক ও দামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য; (২) উহার গঠনতন্ত্র; (৪) কার্যাদি—রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও স্থাবিশ প্রেরণ—মানব অধিকার বৃদ্ধির ও পালনের ব্যবস্থাকরণ—চুক্তিপত্র প্রস্তুত্ত ও দন্মেদন আহ্বান—বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দংস্থার সহিত চুক্তিবন্ধ হওয়া—নিভিন্ন সদশ্যবাষ্ট্র হইতে রিপোর্ট গ্রহণ—নিরাপত্তা পরিষদকে দংবাদ ও দাহায়দান—মাধারণ সভার নির্দেশ পালন। ৪০০-৪৪০ পঞ্চা

2. Trace the origin of the United Nations Organisation. Examine, in this connection its aims and principles.

(B. U. 1962)

- [ উত্তর-সংকেত: (১) স্চনা: ছিভীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা এবং মার্ণাল্লের অভিনবত ও মারণ ক্ষমতা, অভাবনীয় পরিমাণ সম্পত্তি ক্ষয় এবং অগণিত সামরিক ও বেদামরিক লোকের প্রাণনাশ একথাই স্থাপষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছে যে, শান্তি ও নিরাপত্তা কক্ষা করিতে না পারিলে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া ঘাইবে; (২) ব্যাপক শান্তি-স্পৃহা; (৩) আটলাণ্টিক চার্টার; (৪) মস্কো ঘোষণা; (৫) ভেছরান ঘোষণা; (৬) ডাখাটন ওক্দ্ কন্ফাবেজ; (৭) ইয়ান্টা কন্ফাবেজ; (৮) সান-क्वानिम्दर्ग कन्काद्रम — इंडेनाइएडिङ छामन्म; (२) चामर्न ७ डिएमण। ৪৩৩-৪০৮ পুঠা ]
  - 3. Indicate the importance of the Atlantic Charter, the Moscow Declaration and the Teheran Declaration as landmarks in the development of the concept of a new General (C. U. Hons, 1963) International Organisation.
  - [উত্তর-দংকেত: (১) স্কুচনা: প্রত্যেক যুদ্ধেরই হত্যালীলা ও বীভংসত:, ক্লান্তি ও হতাশ। মানুষকে অন্তত সামন্ত্রিকাবে শান্তিকামী করিয়া তোলে। বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, মারণাল্ডের অভিন্বও ও মারণ ক্ষমতা, অভাবনীয় পরিমাণ দৃষ্পত্তি ও প্রাণনাশ স্বভাবতই পৃথিবীর নরনারীকে শান্তিকামী করিয়া তুলিয়াছিল। শান্তি ও নিরাপতা রক্ষা করিতে না পারিলে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং আণবিক মারণাল্পের আঘাতে সর্বাত্মক ধ্বংস অথবা শান্তি ও সমবায়ের মাধ্যমে সর্বাত্মক শান্তি এই দ্য়ের একটি মানবন্ধাভিকে বাছিয়া লইতে হইবে—এই সভাই দিভীয় বিশ্বপুদ্ধ স্প্ট করিয়া তুলিয়াছিল। স্বভাবতই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপতার চেষ্টা চলিল, ফলে ইউনাইটেড্ তাশন্ধ নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল;
  - (২) আটলাণ্টিক চাটার—শর্তাদি—গুরুত্ব; (৩) মস্কো বোষণা—শর্তাদি—গুরুত্ব
  - (৪) তেত্রাণ ঘোষণা—শর্তাদি—গুরুত। ৪৩৩-৪৩৮ পৃষ্ঠা
  - 4. Give the organisation and functions of the General Assembly, Security Council and the Secretariat of the United Nations.

Describe briefly the functions of the General Assembly and the Security Council of the United Nations Organisation.

(C, U. Syr. Degree, 1967)

িউরব সংকেত: (১) স্চনা: ইউনাইটেড্ স্থাশন্স্-এর কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্তে ছয়ট সংস্থা পঠন করা স্ট্রাছে। এগুলির মধ্যে সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ ও দপ্তর—এই তিনটি হইল প্রধান; (২) সাধারণ সভা—গঠন—কার্যাদি; (৩) নিরাপত্তা পরিষদ—গঠন—কার্যাদি—সাধারণ সভার সহিত সম্পর্ক; (৪) দপ্তর—সেক্রেটারি-জেনারেল—কর্মচারিবৃদ্দ—কার্যাদি। ৪৪০-৪৬০ পৃষ্ঠা]

5. Describe the composition and functions of the Security Council of the United Nations. (C. U. 3yr. Degree, 1964)

[ উত্তর-সংকেত: ৪নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অমূরণ। ]

6. In what way is the UN organisationally an improvement on the League of Nations? (C. U. 3yr. Degree, 1965)

[উত্তর-সংকেত: (১) স্চনা: লীগ-অব-ক্তাশন্স্ ও ইউনাইটেড স্তাশন্স্-এর
মধ্যে কত্তক পার্থকা থাকিলেও সাংগঠনিক দিক্ দিয়া বিচার করিলে এগুলির
যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; (২) সাদৃশ্য—সাংগঠনিক, মৃল আদর্শগত; (৩) পার্থকা;
(৪) লীগ-অব-ক্তাশন্স্ অপেকা ইউনাইটেড্ স্থাশন্স্-এর উৎকর্মতা ও অপকর্মতা,
উপসংহার। ১৬১-১৬৫ পৃষ্ঠা]

- 7. Write notes on:
  - (a) Korean War. (B. U. 1962)
  - (b) Atlantic Charter. (C. U. 1968)

[ উত্তর-সংকেড : (৯) ৪৫৬-৪৬০ পৃষ্ঠা ; (b) ৪০৪-৪৩৬ পৃষ্ঠা ]

8. Trace the steps towards Disarmament after the Second World War.

Give the history of attempts at Disarmament since the end of World War II. (C. U. 3yr. Degree, 1966)

[উত্তর-সংকেত: (১) প্রচনা: বিজ্ঞানের অবদানকে মৃদ্ধের কাজে খাটাইতে
গিয়া আজ সমগ্র পৃথিবী এয়াটম ও হাইড্রোজেন বোমার তেজ্ঞিয়ভার কৃকলে

নিশ্চিত ধ্বংদের দিকে ছুটিরা চলিরাছে; (২) নিরপ্রীকরণের প্ররোজনীরতা; (৩) Atomic Energy Commission; (৪। মার্কিন প্রস্তাব—Acheson Formula; (৫) আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকর্মনা—আণবিক শক্তি নিরপ্রণকরে বিভিন্ন প্রস্তাব—আণবিক বিস্ফোরণে সাময়িক বিরভি—রাশিরা কর্তৃক মেগাটোন বোমা বিস্ফোরণ; (৬) জেনিভা শহরে নিরপ্রীকরণ সম্মেনন; (৭) কিউবা সংকট—১৯৬০ ঐটান্থে শীর্ষ সম্মেনন—আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণ (মন্ত্রোচুক্তি)—নিরপ্রীকরণের ভবিশ্বং। ৪৭০-৪৭৯ পৃষ্ঠা ব্

9. Review the problem of European integration.

(C. U. Hons. 1963)

িউত্তব-সংকেতঃ (১) স্চনাঃ বিভীয় বিশ্বন্দ্রর ভ্যাবহ ফলাফল যুগ্ধ শেষ হইবার পূর্ব হইতেই ইওরোপীয় বাষ্ট্রবর্গকে ভবিষ্যং পুনক্ষ্ণীবন ও নিরাপত্তা দম্পর্কে চিঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল; (২) ইওরোপীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা; (৩) বেনেলাক্ষ্ণ শুক্ত চুক্তি; (৪) ডানকার্ক মিত্রতা চুক্তি—আঞ্চলিক সভ্যবন্ধতা নীতি ইউনাইটেড্ ত্যাশন্দ্ কর্তৃক শীক্ত; ব্রাদেশ্দ্ চুক্তি, (৫) O. E. E. C. —উদ্বেশ্ব ও কার্যকারিতা; (৬) NATO; (৭) Council of Europe—সংগঠন—কার্যকারিতা; (৮) E. C. S. C.—সংগঠন—উদ্বেশ্ব; (৯) E.D.C.—পরিচালনা—উদ্বেশ্ব—ব্যর্থতা—E. P. C.; (১০) ইওরোপীয় সংহতির সমস্যা—NATO-র সমস্যা—E. C. S. C.-র সাফল্য—E. D. C.-র সাফল্যালাভে সমর্থ না হইলেও ইওরোপীয় সংহতি বছদ্র অগ্রসর; (১১) উপসংহার। ৪৮০-৪৮৬ পৃষ্ঠা]

# च्छामम चवात्र

1. Write a critical note on the South African Policy of Apartheid.

[ উত্তর-সংকেত: ৪৯০—৪৯৬ পৃষ্ঠা ]

2. Discuss in brief the problem of Malaysia.

[ উত্তর-সংকেত : ৪৯৬—৫০০ পৃষ্ঠা ]

3. Review the Laotian situation.

[ উত্তর-সংকেত : ৫০৩—৫০৫ পৃষ্ঠা ]

4. What do you know of the Cuban Crisis. How has it been obviated?

[ উত্তর-সংকেত: ৫০৫—৫১০ পৃষ্ঠা ]

5. Give in outline the history of the Indo-Chinese conflict. How has the rise of Communist China or a World Power affected international relations? (C. U. 1963)

How has the establishment of a Communist Government in China affected the country's relations with its neighbours.

(C. U. 3yr. Degree, 1968)

"Since the rise of Communist China as a World Power, the fear of Communist advance in Asia tends to outweigh the fear of Soviet advance in Europe."—Is this an accurate assessment of American foreign policy in recent years?

(C. U. Hons. 1963)

ভিত্তর-সংকেতঃ (১) স্চনাঃ ১৯৪৯ প্রীষ্টাম্মে কুয়েমিংভাং নেভা চিয়াং-কাইশেক-এর পরাজয় ও কমিউনিস্ট্ শাসনবাবস্থা স্থাপন এশিয়া তথা পৃথিবীর ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ব ঘটনা; (২) কমিউনিস্ট্ চীনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ; (৩) কমিউনিস্ট্ চীনের পররাষ্ট্র-নীতির মৃলস্ত্র; (৪) চীন-দোভিয়েত সম্পর্ক—প্রচ্ছেম্ন প্রতিযোগিভা; (৫) চীন-ভারত সোহার্দা—চীন-মার্কিন সম্পর্কের ভিক্তভা; (৬) চীনের পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন—প্রসার-নীতির অন্তর্সরণ—
চীনের তিক্তভা; (৬) চীনে-ভারত বিরোধ; (৭) এশীয় দেশসমূহে চীনের সম্প্রসারণ নীতি—ভীতির সঞ্চার। ৫৪৯—৫৫১ পৃষ্ঠা]

6. Why is the Middle East a storm centre in World politics?

[উত্তর সংকেত: ১৫৬—৫৬৬ পৃষ্ঠা]

Point out from the standpoint of international policy, the importance of the explosive increase in the world populations.

(C. U. Hons, 1968)

[ উত্তর-দংকেত : ৫৩৭—৫৪০ পৃষ্ঠা ]

# APPENDIX A COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS

# With Amendments

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

In order to promote international cooperation and to achieve international peace and security

by the acceptance of obligations not to resort to war,

by the prescription of open, just and honourable relations between nations,

by the firm establishment of the understanding of international law as the actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another, agree to this Covenant of the League of Nations.

## Article 1

# Membership and Withdrawal

- 1. The original members of the League of Nations shall be those of the Signatories which are named in the Annexe to this Covenant and also such of those other States named in the Annexe as shall accede without reservation to this Covenant. Such accessions shall be effected by a declaration deposited with the Secretariat within two months of the coming into force of the Covenant. Notice thereof shall be sent to all other Members of the League.
- 2. Any fully self-governing State, Dominion or Colony not named in the Annexe may become a Member of the League if its admission is agreed to by two-thirds of the Assembly, as provided that it shall give effective guarantees of its sincere intention to observe its international obligations, and shall accept such regulations as may be prescribed by the League in regard to its military, naval and air forces and armaments.
- 3. Any Member of the League may, after two years notice of its intention so to do, withdraw from the League, provided that all its international obligations and all its obligations under this Covenant shall have been fulfilled at the time of its withdrawal.

## Executive Organs

The action of the League under this Covenant shall be effected through the instrumentality of an Assembly and of a Council, with a permanent Secretariat.

#### - Article 3

#### Assembly

- 1. The Assembly shall consist of representatives of the Members of the Loague.
- 2. The Assembly shall meet at stated intervals and from time to time, as occasion may require, at the Scat of the League or at such other place as may be decided upon.
- 3. The Assembly may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world.
- J. At meetings of the Assembly each Member of the League shall have one vote and may have not more than three Representatives.

#### Article 4

## Council

- 1. The Council shall consist of representatives of the Principal Allied and Associated Powers [the United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan ], together with Representatives of four other Members of the League. These four Members of the League shall be selected by the Assembly from time to time in its descretion. Until the appointment of the Representatives of the four Members of the League first selected by the Assembly Representatives of Belgium, Brazil, Greece and Spain shall be Members of the Council.
- 2a. The Assembly shall fix by a two-thirds majority the Council may name additional Members of the League, whose Representatives shall always be Members of the Council; the Council with like approval may increase the number of Members of the League to be selected by the Assembly for representation on the Council.
- 2h. The Assembly shall fix by a two-thirds majority the rules dealing with the election of the non-permanent Members of the Council and particularly such regulations as relate to their term of office and the conditions of re-eligibility.
- 3. The Council shall meet from time to time as o casion may require, and atleast once a year, at the Seat of the League or at such other place as may be decided upon.

- 4. The Council may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world.
- 5. Any Member of the League not represented on the Council shall be invited to send a Representative to sit as a member at any meeting of the Council during the consideration of matters specially affecting the interests of that Member of the League.
- 6. At meetings of the Council each Member of the League represented on the Council shall have one vote, and may have more than one Representative.

# Voting and Procedure

- 1. Except where otherwise expressly provided in this Covenant or by the terms of the present Treaty, decisions at any meeting of the Assembly or of the Council shall require the agreement of all the Members of the League represented at the meeting.
- 2. All matters of procedure at meetings of the Assembly or of the Council, including the appointment of Committees to investigate particular matters, shall be regulated by the Assembly or by the Council and may be decided by a majority of the Members of the League represented at the meeting.
- 3. The first meeting of the Assembly and the first meeting of the Council shall be summoned by the President of the United States of America.

## Article 6

# Secretariat and Expenses

- 1. The permanent Secretariat shall be established at the Seat of the League. The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such secretaries and staff as may be required.
- 2. The first Secretary-General shall be the person named in the Annexe; thereafter the Secretary-General shall be appointed by the Council with approval of the majority of the Assembly.
- 3. The Secretaries and the staff of the Secretariat shall be appointed by the Secretary-General with the approval of the Council.
- 4. The Secretary-General shall act in that capacity at all meetings of the Assembly and of the Council.
- 5. The Expenses of the League shall be borne by the Members of the proportion decided by the Assembly.

# Seut qualifications of officials, Immunities

- 1. The Seat of the League is established at Geneva.
- 2. The Council may at any time decide that the Seat of the League shall be established elsewhere.
- 3. All position under or in connection with the League including the Secretariat, shall be open equally to men and women.
- 4. Representives of the Members of the League and officials of the League when engaged on the business of the League shall enjoy diplomatic privileges and immunities.
- 5. The buildings and other property occupied by the League or its official or by Representatives attending its meetings shall be inviolable.

#### Article 8

## Reduction of Armaments

- 1. The Members of the League recognize that the maintenance of peace requires the reduction of national armaments to the lowest point consistent with national safety and the enforcement by common action of international obligations.
- 2. The Council, taking account of the geographical situation and circumstances of each State, shall formulate plans for such reduction for the consideration and action of the several Governments.
- 3. Such plans shall be subject to reconsideration and revision at least every 10 years.
- 4. After these plans shall have been adopted by the several Governments, the limits of armaments, therein fixed shall not be exceeded without the concurrence of the Council.
- 5. The Members of the League agree that the manufacture by private enterprise of munitions and implements of war is open to grave objections. The Council shall advise how the evil effects attendant upon such manufacture can be prevented, due regard being had to the necessities of those Members of the League which are not able to manufacture the munitions and implements of war necessary for their safety.
- 6. The Members of the League undertake to interchange full and frank information as to the scale of their armaments, their military, naval and air programmes and the condition of such of their industries as are adaptable to warlike purpose.

# Permanent Military, Naval and Air Commission

A permanent Commission shall be constituted to advise the Council on the execution of the provisions of Articles 1 and 8 and on military, naval and air questions generally.

#### Article 10

## Guarantees against Aggression

The Members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggressin or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled.

#### Article 11

## Action in Case of War or Threat of War

- 1. Any war or threat of war, whether immediately affecting any of the Members of the League or not, is hereby declared a matter of concern to the whole League, and the League shall take any action that may be deemed wise and effectual to safeguard the peace of nations. In case any such emergency should arise the Secretary-General shall on the request of any Member of the League forthwith summon a meeting of the Council.
- 2. It is also declared to be the friendly right of each Member of the League to bring to the attention of the Assembly or of the Council any circumstance whatever affecting international relations which threatens to disturb international peace or the good understanding between nations upon which peace depends.

#### Article 12

# Disputes to be Submitted for Settlement

- 1. The Members of the League agree that, if there should arise between them any dispute likely to lead to a rupture, they will submit the matter either to arbitration or judicial settlement or to enquiry by the Council, and they agree in no case to resort to war until three months after the award by the arbitrators or the judicial decision, or the report by the Council.
- 2. In any case under this article the award of the arbitrators or the judical decision shall be made within a reasonable time and the report of the council shall be made within six months after the submission of the dispute.

# Arbitration or Judicial Settlement

- 1. The Members of the League agree that, whenever any dispute shall arise between them which they recognize to be suitable for submission to arbitration or judicial settlement, and which cannot be satisfactorily settled by diplomacy, they will submit the whole subject-matter to arbitration or judicial settlement.
- 2. Disputes as to the interpretation of a treaty, as to any question of international law, as to the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of any international obligation, or as to the extent and nature of the reparation to be made for any such breach, are declared to be among those which are generally suitable for submission to arbitration or judicial settlement.
- 3, For the consideration of any such dispute, the court to which the case is referred shall be the Permanent Court of International Justice, established in accordance with Article 14, or any tribunal agreed on by the parties to the dispute or stipulated in any convention existing between them.

The Members of the League agree that they will carry out in full good faith any award or decision that may be rendered, and that they will not resort to war against a member of the League which complies therewith. In the event of any failure to carry out such an award or decision, the Council shall propose what steps should be taken to give effect thereto.

# Article 14

# Permanent Court of International Justice

The Council shall formulate and submit to the Members of the League for adoption plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice. The Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international character which the parties thereto submit to it. The Court may also give an advisory opinion upon any dispute or question referred to it by Council of or by the Assembly.

# Article 15

# Disputes Not Submitted to Arbitration or Judicial Settlement

1. If there should arise between Members of the League any dispute likely to lead to a rupture, which is not submitted to arbitration or judicial settlement in accordance with Article 13, the Members of the League agree that they will submit the matter to

the Council. Any party to the dispute may effect such submission by giving notice of the existence of the dispute to the Secretary-General who will make all necessary arrangements for a full investigation and consideration thereof.

- 2. For this purpose the parties to the dispute will communicate to the Secretary-General, as promptly as possible statement of their case with all the relevant facts and papers, and the Council may forthwith direct the publication thereof.
- 3. The Council shall endeavour to effect a settlement of the dispute, and if such efforts are successful, a statement shall be made public giving such facts and explanations regarding the dispute and the terms of settlement thereof as the Council may deem appropriate.
- 4. If the dispute is not thus settled, the Conneil either unanimously or by a majority vote shall make and publish a report containing a statement of the facts of the dispute and the recommendations which are deemed just and proper in regard thereto.
- 5. Any Member of the League represented on the Council may make public a statement of the facts of the dispute and of its conclusions regarding the same.
- 6. If a report by the Council is unanimously agreed to by the Members thereof other than the representatives of one or more of the parties to the dispute, the Members of the League agreed that they will not go to war with any party to the dispute which complies with the recommendations of the report.
- 7. If the Council fails to reach a report which is unanimously agreed by the members thereof, other than the Representatives of one more of the parties to the dispute, the Members of the League reserve to themselves the right to take such action as they shall consider necessary for the maintenance of right and justice.
- 8. If the dispute between the parties is claimed by one of them, and is found by the Council, to arise out of a matter which by international law is solely within the domestic jurisdiction of the party, the Council shall so report, and shall make no recommendation as to its settlement.
- 9. The Council may in any case under this Article refer the dispute to the Assembly. The dispute shall be so referred at the request of either party to the dispute, provided that such request be made within 14 days after the submission of the dispute to the Council.
  - 10. In any case referred to the Assembly, all the provisions

of this Article and of Article 12 relating to the action and powers of the Council shall apply to the action and powers of the Assembly, provided that a report made by the Assembly, if concurred in by the Representatives of those Members of the League represented on the council and of a majority of the other Members of the League, exclusive in each case of the Representatives of the parties to the dispute, shall have the same force as a report by the Council concurred in by all the Members thereof other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute.

#### Article 16

# Sanctions of Pacific Settlement

- 1. Should any Member of the League resort to war in disregard of the covenants under Articles 12, 13, or 15, it shall ipso facto be deemed to have committed an act of war against all other Members of the League which hereby undertake immediately to subject it to the severance of all trade or financial relations, the prohibition of all intercourse between their nationals and the nationals of the covenant-breaking State, and the prevention of all financial, commercial or personal intercourse between the nationals of the covenant-breaking State and the nationals of any other State, whether a Member of the League or not.
- 2. It shall be the duty of the Council in such case to recommend to the several Governments concerned what effective military, naval or air force the Members of the League shall severally contribute to the armed forces to be used to protect the covenants of the League.
- 3. The Members of the League agree, further that they will mutually support one another in the financial and economic measures which are taken under this Article, in order to minimize the loss and inconvenience resulting from the above measures, and that they will mutually support, one another in resisting any special measures aimed at one of their number by the covenant-breaking State, and that they will take the necessary steps to afford passage through their territory to the forces of any Members of the League which are cooperating to protect the covenants of the League.
- 4. Any Member of the League which has violated any covenant of the League may be declared to be no longer a Member of the League he a vote of the Council concurred in by the Representatives of all the other Members of the League represented thereon.

## Aritcle 17

# Disputes Involving Non-members

- 1. In the event of a dispute between a Member of the League and a State which is not a Member of the League, or between the States not Members of the League the State or States not Members of the League shall be invited to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, upon such conditions as the Council may deem just. If such invitation is accepted, the provisions of Articles 12 to 16, inclusive, shall be applied with such modification as may be deemed necessary by the Council.
- 2. Upon such invitation being given, the Council shall immediately institute an inquiry into the circumstances of the dispute and recommend such action as may seem best and most effectual in the circumstances.
- 3. If a State so invited shall refuse to accept the obligations of membership in the League for the purpose of such dispute, and shall resort to War against a Member of the League, the provisions of Article 16 shall be applicable as against the State taking such action.
- 4. If both parties to the dispute when so invited refuse to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, the Council may take such measures and make such recommendations as will prevent hostilities and will result in the settlement of the dispute.

#### Article 18

# Registration and Publication of Treaties

Every treaty or international engagement entered into hereafter by any Member of the League shall be forthwith registered with the Secretariat and shall as soon as possible be published by it. No such treaty or international engagement shall be binding until so registered.

# Article 19

# Review of Treaties

The Assembly may from time to time advise the reconsideration by Members of the League of treaties which have become inapplicable, and the consideration of international conditions whose continuance might endanger the peace of the world.

# Article 20

# Abrogation of Inconsistent Obligations

1. The Members of the League severally agree that this

Covenant is accepted as abrogating all obligations or understanding interse which are inconsistent with the terms thereof, and solemnly undertake that they will not hereafter enter into any engagements inconsistent with the terms thereof.

2. In case any Member of the League, shall, before becoming a Member of the League, has undertaken any obligation inconsistent with the terms of this Covenant, it shall be the duty of such Member to take immediate steps to procure its release from such obligations.

#### Article 21

## Engagements that Remain Valid

Nothing in this Covenant shall be deemed to affect the validity of international engagements, such as treaties of arbitration or regional understandings like the Monroe Doctrine, for securing the maintenance of peace.

#### Article 22

## Mandatory System

- 1. To those colonies and territories which as a consequence of the late war have ceased to be under the sovereignty of the States which formerly governed them and which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world, there should be applied the principle that the well-being and development of such peoples form a sacred trust of civilization and that securities for the performance of this trust should be embodied in this Covenant.
- 2. The best method of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations who by reason of their resources, their experience or their geographical position can best undertake this responsibility, and are willing to accept it, and that this tutelage should be exercised by them as Mandatories on I chalf of the League.
- 3. The character of the mandate must differ according to the state of the development of the people, the geographical situation of the territory, its economic conditions and other similar circumstances.
- 4 Certain communities formerly belonging to the Turk sh Empire have reached a stage of development where their existence as independent nations can be provisionally resonated subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand alone. The wiles

of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory.

- 5. Other peoples especially those of Central Africa, are at such a stage that the Mandatory must be responsible for the administration of the territory under conditions which will guarantee freedom of conscience and religion, subject only to the maintenance of public order and morals, the prohibition of abuses such as the slave trade, the arms traffic and the liquor traffic, and the prevention of the establishment of fortifications of military and naval bases and of military training of the natives for other than police purposes and the defence of territory, and will also secure equal opportunities for the trade and commerce of other Members of the League.
- 6. There are territories, such as South-West Africa and certain of the South Pacific islands, which, owing to the sparseness of their population, or their small size, or their remoteness from the centres of civilization or their geographical contiguity to the territory of the Mandatory, and other circumstances, can be best administered under the laws of the Mandatory as integral portions of its territory, subject to the safeguards above mentioned in the interests of the indigenous population.
- 7. In every case of mandate, the Mandatory shall render to the Council an annual report in reference to the territory committed to its charge.
- 8. The degree of authority, control or administration to be exercised by the Mandatory shall if not previously agreed upon-by the Members of the League, be explicitly defined in each case by the Council.
- 9. A permanent Commission shall be constituted to receive and examine the annual reports of the Mandatories and to advise the Council on all matters relating to the observance of the mandates.

#### Article 23

#### Social and other Activities

Subject to and in accordance with the provisions of interpretional conventions existing or hereafter to be agreed upon the Members of the League:

a. will endeavour to seenre and maintain fair and humane conditions of labour for men, women and children, both in their own countries and in all countries to which their commercial and

industrial relations extend, and for that purpose will establish and maintain the necessary international organizations;

- b. will undertake to secure just treatment of the native inhabitants of territories under their control;
- c. will entrust the League with the general supervision over the execution of agreements with regard to traffic in women, children and traffic in opium and other dangerous drugs;
- d will entrust the League with the general supervision of the trade in arms and ammunition with the countries in which control of this traffic is necessary in the common interest;
- e. will make provision to secure and maintain freedom of communications and of transit and equitable treatment for the commerce of all Members of the League. In this connection, the special necessities of the regions devastated during the war of 1914-1918 shall be borne in mind;
- f. will endeavour to take steps in matters of international concern for the prevention and control of disease.

#### Article 24

## International Bureaus

- 1. There shall be placed under the direction of the League all international bureaus already established by general treaties if the parties to such treaties consent. All such international bureaus and all commissions for the regulation of matters of international interest hereafter constituted shall be placed under the direction of the League.
- 2. In all matters of international interest which are regulated by general conventions but which are not placed under the control of international bureaus or commissions, the Secretariat of the League shall, subject to the consent of the Council and if desired by the parties, collect and distribute all relevant information and shall render any other assistance which may be necessary or desirable.
- 3. The Council may include as part of the expenses of the Secretariat the expenses of any bureau or commission which is placed under the direction of the League.

#### Article 25

## Promotion of Red Cross and Health

The Members of the League agree to encourage and promote the establishment and cooperation of duly authorized voluntary national Red Cross organizations having as purposes the improvement of health, the prevention of disease and the mitigation of suffering through the world.

#### Amendments

- 1. Amendments to this Covenant will take effect when ratified by the Members of the League whose Representatives compose the Council and by a majority of the Members of the League whose Representatives compose the Assembly.
- 2. No such amendment shall bind any Member of the League which signifies its dissent therefrom but in that case it shall cease to be a Member of the League.

#### Charter of the United Nations

We, the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in large freedom,

and for these ends to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and

to unite our strength to maintain international peace and security,

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all people,

have resolved to combine our efforts to accomplish these aims.

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the City of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

## CHAPTER I: PURPOSES AND PRINCIPLES

#### Article 1

The purposes of the United Nations are:

- 1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective, collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
- 2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
- 3. To achieve international cooperation in solving international problem of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, lauguage, or religion, and
- 4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

#### Article 2

The Organisation and its Members, in pursuit on the Purposes stated in Article I, shall act in accordance with the following Principles:

- 1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
- 2. All members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
- 3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered
- 4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manners in on-sistent with the Purpose of the United Nations.
  - All Members S'inli give the United Nations every assistance

in any action it takes in accordance with the present charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

- 6. The Organisation shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.
- 7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

## CHAPTER II: MEMBERSHIP

## Article 3

The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference or International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of January 1, 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.

#### Article 4

- 1. Membership in the United Nations is open to all other prace-loving states which accepted the obligations contained in the present Charter, and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.
- 2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

#### Article 5

A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the sourity Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.

## Article 6

A Member of the United Nations which has persistently violated

the Principle contained in the present Charter may be expelled from the Organisation by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

#### CHAPTER III : ORGANS

#### Article 7

- 1. There are established as the principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice, and a Secretariat.
- 2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.

#### Article 8

The United Nations shall place no restrictions on the eligiblity of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs.

#### CHAPTER IV: THE GENERAL ASSEMBLY

## Composition

#### Article 9

- 1. The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.
- 2. Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.

#### Functions and Powers

#### Article 10

The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.

1. The General Assembly may consider the general principles of cooperation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament

and the regulation of armaments, and may make recommendation with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.

- 2. The General Assembly may discuss any question relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such questions on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.
- 3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.
- 4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10.

#### Article 12

- 1. While the Security-Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendations with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.
- 2. The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters.

#### Article 13

- 1. The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of:
- a. promoting international cooperation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification.
- b, promoting international cooperation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

2 The further responsibilities, functions, and powers of the General Assembly with respect to matters mentioned in paragraph 1 (b) above are set forth in Chapter IX and X.

#### Article 14

Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful a justment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.

## Article 15

- 1, The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security,
- 2. The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations.

#### Article 16

The General Assembly shall perform such functions with respect to the international trusteeship system as are assigned to it under Chapters XII and XIII, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic.

#### Article 17

- 1. The General Assembly shall consider and approve the budget of the Organization,
- 2. The expenses of the Organization shall be borne by the Members as apportioned by the General Assembly.
- 3. The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies concerned.

## Voting

## Article 18

- 1. Each member of the General Assembly shall have one vote.
- 2. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present

and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of the members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (0) of Article 86 the admission of new Members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions.

3. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a two thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting.

#### Article 19

A member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall not vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contribution due from it for the preceding two full years. The General Assembly may, nevertheless permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

#### Procedure

#### Article 20

The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security Council or of a majority of the members of the United Nations.

#### Article 21

The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its President for each session.

## Article 22

The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

## CHAPTER V : THE SECURITY COUNCIL

#### Composition

## Article 23

1, The Security Council shall consist of eleven Members of

the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. The General Assembly shall elect six other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution.

- 2. The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members, however, three shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election.
- 3. Each member of the Security Council shall have one representative.

#### Functions and Powers

#### Article 24

- 1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council Primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.
- 2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in chapters VI, VIII, VIII, and XII.
- 3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

#### Article 25

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.

#### Article 26

In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulation of armaments.

## Voting

#### Article 27

- 1. Each member of the Security Council shall have one vote.
- 2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of seven members.
- 3. Decision of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of seven members including the concurring vote of the permanent members; provided that in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.

#### Procedure

#### Article 28

- 1. The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.
- 2. The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative.
- 3. The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as in its judgment will best facilitate its work.

## Article 29

The Security Council may establish such subsidiary organs as it leems necessary for the performance of its functions.

#### Article 30

The Security Council shall adopt its own rules of procedure including the methods of selecting its President.

## Article 31

Any member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected.

#### Article 32.

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion reliting to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations.

#### CHAPTER VI: PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

#### Article 33

- 1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall first of all seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their own choice.
- 2. The Security Council shall when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

## Article 34

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

## Article 35

- 1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.
- 2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.
- 3. The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.

## Article 36

1. The Security Council may, at any stage of a dispute of

the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.

- 2. The Socurity Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.
- 3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

#### Article 37

- 1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article they shall refer it to the Security Council.
- 2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.

### Article 38

Without prejudice to the provision of Article 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a specific settlement of the dispute.

CHAPTER VII: ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PLACE, BREACHES OF THE PEACE AND ACTS OF AGGRESSION

## Article 39

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measure shall be taken in accordance with Article 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

## Article 40

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

The Security Council may decide what measure not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

#### Article 42

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

## Article 43

- 1. All Members of the United Nations in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance and scilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.
- 2. Such agreement or agreements shall govern the number and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.
- 3 The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Socurity Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or obtained the Socurity Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

#### Article 44

When the Security Council has decided to use force in full before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employed of contingents of that Members armed forces.

#### Article 45

In order to enable the United Nations to take urgent minitary

measures, Members shall hold immediately available national airforce contingents for combined international enforcement action.
The strength and degree of readiness of these contingents and plans
for their combined action shall be determined, within the limits laid
down in the special agreement or agreements referred to in Article
43 by the Security Council with the assistance of the Military
Staff Committee.

#### Article 46

Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

#### Article 47

- 1. There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council's military requirements for the maintenance of international peace and security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armament, and possible disarmament.
- 2. The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of Security Council or their representative. Any Member of the United nations not permanently represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it if the efficient discharge of the Committee's responsibilities requires the participation of that Member in its work.
- 3. The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently.
- 4. The Military Staff Committee, with the authorization of that Security Council and after consultation with appropriate regional agencies, may establish regional sub-committees.

## Article 48

- 1. The action required to carry out decisions of the Security Council for the main enance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine.
- 2 Such decisions shall be carried out by the Mombers of United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they are members.

#### Article 49

The Members of the United Nations shall join in affording

## (xxvi)

mutual assistance in carrying out the measures decided upon by Security Council.

#### Article 50

If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not which finds itself confronted with special economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems.

## Article 51

Nothing in the present Chapter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

## CHAPTER VIII: REGIONAL ARRANGEMENT

## Article 52

- 1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.
- 2. The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to active pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.
- 3. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council.
- 4. This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35.

#### Article 53

1. The Security Council shall, where appropriate, utilize

such rigional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the Part of any such state, until such time as the Organisation may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.

2. The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been

an enemy of any signatory of the present Charter.

#### Article 54

The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security.

OHAPTER IX: INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION

## Article 55

With a view to the creation of condition of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples the United Nations shall promote:

a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;

b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational co-operation; and

c. Universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

#### Article 56

All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

## Article 57

1. The various specialized agencies, established by inter-governmental agreement and having wide international responsibilities

## (xxviii).

as defined in their basic instruments, economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the povisions of Article 63.

2. Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereinafter referred to as specialized agencies.

#### Article 58

The Organization shall make recommendations for the coordination of the policies and activities of the specialized agencies.

## Article 59.

The Organization shall, where appropriate initiate negotiations among the states concerned for the creation of any new specialized agencies required for the accomplishment of the purposes set forth in Article 55.

## Article 60

Responsibility for the discharge of the functions of the Organization set forth in this Chapter shall be vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the Economic and Social Council, which shall have for this purpose the power set forth in Chapter X.

CHAPTER X: THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

## Composition

## Article 61

- 1. The Economic and Social Council shall consist of eighteen Members of the United Nations elected by the General Assembly.
- 2 Subject to the provision of paragraph 3, six members of the Economic and Social Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election.
- 3. At the first election, eig' teen members of Economic at I Social Council shall be on sen. The term of other of six members so chosen shall expire at the end of one year, and so, other non-term at the end of two years, in a cordance with arrangements made by the General Assembly.
- 4. Each member of the Economic and Social Council shall have one representative.

#### Functions and Powers

#### Article 62

1. The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly, to the Members of the United Nations, and the specialized agencies concerned.

2. It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of human rights and fundamental

freedoms for all.

3. It may prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with respect to matters falling within its

competence.

4. It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international conferences on matters falling within its competence.

## Article 63

- 1. The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with the United Nations. Such agreements shall be subject to approval by the General Assembly.
- 2. It may co-ordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and to the Members of the United Nations.

#### Article 64

- 1. The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nations and with the specialized agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the General Assembly.
- 2. It may communicate its observations on these reports to the General Assembly.

#### Article 65

The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the Security Council up in its request.

- 1. The Economic and Social Council shall perform such functions as fell within its competence in connection with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.
- 2. It may, with the approval of the General Assembly perform services at the requests of Members of the United Nations and at the request of specialized agencies.
- 3. It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may be assigned to it by the General Assembly.

## Voting

## Article 67

- 1. Each member of the Economic and Social Council shall have one vote.
- 2. Decisions on the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present and voting.

#### Procedure

## Article 68

The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions.

## Article 69

The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.

## Article 70

The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of the specialized agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissions established by it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialized agencies.

## Article 71

The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organization which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned.

#### Aritcle 72

- 1. The Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure including the method of selecting its President.
- 2 The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provisions for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

CHAPTER XI: DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIES

#### Article 73

Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants to these territories, and to this end:

- a. to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;
- b. to develop self-government to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;
  - c. to further international peace and security;
- d. to promote constructive measure of development, to encourage research, and to co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and
- e. to transmit regularly to the Secretary. General for information purposes, subject to such limitation as security and consitutional considerations may require, statistical and other infornation of a technical nature relating to economic, social and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.

Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which the chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighbourliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.

CHAPTER XII: INTERNATIONAL TRUSTEESHIP SYSTEM

#### Article 75

The United Nations shall establish under its authority an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder by subsequent individual agreements. These territories are hereinafter referred to as trust territories.

#### Article 76

The basic objectives of the trusteeship system, in accordance with the purpose of the United Nations laid down in Article 1 of the present Charter, shall be:

- a. to further international peace and security:
- b. to promote the political, economic, social and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-government of interdependence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the Peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement;
- c. to encourage respect for human right and for fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the people of the world; and
- d. to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals, and also equal treatment for the latter in the 'administration of justice, without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80.

#### Article 77

- 1. The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as may be placed thereunder by means of trusteeship agreements:
  - a. territories now held under mandate:

## ( xxxiii )

- b. Territories which may be detached from enemy States as a result of the Second World War; and
- c. Territories voluntarily placed under the system by States responsible for their administration.
- 2. It will be a matter of subsequent agreement as to which territories in the foregoing categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms.

#### Article 78

The trusteeship system shall not apply to territories which have become members of the United Nations, relationship among which shall be based on respect for the principle of sovereign equality.

#### Article 79

The terms of trusteeship for each territory to be placed under the trusteeship system, including any alteration or amendment, shall be agreed upon by the States directly concerned, including the mandatory power in the case of territories held under mandate by a member of the United Nations, and shall be approved as provided for in Articles 83 and 85.

## Article 80

- 1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 77, 79 and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any States or any peoples or the terms of existing international instruments to which members of the United Nations may respectively be parties.
- 2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

The trusteeship agreement shall in each case include the terms under which the trust territory will be administered and designate the authority which will exercise the administration of the trust territory. Such authority, hereinafter called the administering authority, may be one or more states or the Organisation itself.

#### Article 82

There may be designated, in any trusteeship agreement, a strategic area or areas which may include part or all of the trust territory to which the agreement applies, without prejudice to any special agreement or agreements made under Article 43.

#### Article 83.

- 1. All functions of the United Nations relating to strategic areas, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the Security Council.
- 2. The basic objectives set forth in Article 76 shall be applicable to the people of each strategic area.
- 3. The Security Council shall, subject to the provisions of the trusteeship agreements and without prejudice to security consideration, avail itself of the assistance of the Trusteeship Council to perform those functions of the United Nations under the trusteeship system relating to political, economic, social, and educational matters in the strategic areas.

## Article 84

It shall be the duty of the administering authority to ensure that the trust territory shall play its part in the maintenance of international peace and security. To this end the administering authority may make use of volunteer forces, facilities, and assistance from the trust territory in carrying out the obligations towards the Security Council undertaken in this regard by the administering authority, as well as for local defence and the maintenance of law and order within the trust territory.

- 1. The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not designated as strategic, including the approval of the terms of trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the General Assembly.
- 2. The Trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly, shall assist the General Assembly in carrying out these functions.

CHAPTER XIII: THE TRUSTBESHIP COUNCIL

## Composition

#### Article 86

- 1. The Trusteeship Council shall consist of the following members of the United Nations:
  - a. Those members administering trust territories;
- b. Such of those members mentioned by name in Article 23 as are not administering trust territories; and
- c. As many other members elected for three-year terms by the General Assembly as may be necessary to ensure that the total number of members of the Trusteeship Council is equally divided between those members of the United Nations which administer trust territories and those which do not.
- 2. Each member of the Trusteeship Council shall designate one specially qualified person to represent it therein.

## **Functions and Powers**

## Article 87

The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, may:

- a. Consider reports submitted by the administering authority;
- b. Accept petitions and examine them in consultation with the administering authority;

## (xxxvi)

- c. Provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering authority; and
- d. Take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.

#### Article 88

The Trusteeship Council shall formulate a questionnaire on the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of each trust territory, and the administering authority for each trust territory within the competence of the General Assembly shall make an annual report to the General Assembly upon the basis of such questionnaire.

#### Voting

#### Article 89

- 1. Each member of the Trusteeship Council shall have one vote.
- 2. Decisions of the Trusteeship Council shall be made by a majority of the members present and voting.

## Procedure

## Article 90

- 1. The Trusteeship Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.
- 2. The Trusteeship Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

#### Article 91

The Trusteeship Council shall, when appropriate avail itself of the assistance of the Economic and Social Council and of the specialised agencies in regard to matters with which they are respectively concerned.

#### CHAPTER XIV: THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

#### Article 92

The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statue of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.

## Article 93

- 1. All members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International Court of Justice.
- 2. A State which is not a member of the United Nations may become a party to the Statute of the International Court of Justice on conditions to be determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

#### Article 94

- 1. Each member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.
- 2. If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.

#### Article 95

Nothing in the present Charter shall prevent members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future.

## Article 96

1. The General A sembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.

## ( xxxviii )

2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorised by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.

#### CHAPTER XV : THE SECRETARIAT

#### Article 97

The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organisation may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organisation.

#### Article 98

The Secretary-General shall act in the capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organisation.

## Article 99

The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of International peace and security.

## Article 100

- 1. In the performance of their duties of the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other authority external to the Organisation. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organisation.
- 2. Each member of the United Nations undertikes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

- 1. The staff shall be appointed by the Secretary-General under regulations established by the General Assembly.
- 2. Appropriate staffs shall be permanently assigned to the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and as required, to other organs of the United Nations. These staffs shall form a part of the Secretariat.
- 3. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.

## CHAPTER XVI: MISCELLANBOUS PROVISIONS

#### Article 102

- 1. Every treaty and every international agreement entered into by any member of the United Nations after the present Charter comes into force, shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.
- 2. No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations.

#### Article 103

In the event of a conflict between the obligations of the members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.

#### Article 104

The Organisation shall enjoy in the territory of each of its members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

- 1. The Organisation shall enjoy in the territory of each of its members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.
- 2. Representatives of the members of the United Nations and officials of the Organisation shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Organisation.
- 3. The General Assembly may make recommendations with a view to determining the details of the application of paragraphs 1 and 2 of this Article or may propose conventions to the members of the United Nations for this purpose.

CHAPLER XVII: TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS

#### Article 106

Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42 the parties to the Four-Nation Declarations, signed at Moscow, October 30, 1943, and France, small in accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with other members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organisation as may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

#### Article 107

Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action in relation to any State which during the Second Wirll War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorised as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.

## CHAPTER XVIII: AMENDMENTS

#### Article 108

Amendments to the present Charter shall come into force for all members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two-thirds of the members of the General Assembly and ratified in accordance with their respective constitutional processes by two-thirds of the members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.

#### Article 109

- 1. A General conference of the members of the United Nations for the purpose of reviewing the present Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council. Each member of the United Nations shall have one vote in the conference.
- 2. Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two-thirds of the members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council.
- 3. If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held it so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.

## CHAPTER XIX: RATIFICATION AND SIGNATURE

## Article 110

1. The present Charter shall be ratified by the signatory States in accordance with their respective constitutional processes.

- 2. The ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory States of each deposit as well as the Secretary-General of the Organisation when he has been appointed.
- 3. The present Charter shall come into force upon the deposit of ratifications by the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, and by a majority of the other signatory States. A protocol of the ratifications deposited shall thereupon be drawn up by the Government of the United States of America which shall communicate copies thereof to all signatory States.
- 4. The States signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will become original members of the United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications.

The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory States.

IN FAITH WHEREOF the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter.

DONE at the city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.



# APPENDIX B UNIVERSITY OF BURDWAN

## B. A. (Modified Course)

#### HISTORY-PAPER III

#### 1962

- 1. Discuss the role of the League of Nations between the two World Wars. What were the causes of its failure?
- 2. To what extent did the search for security influence the foreign policy of France from 1919-1939?
- 3. Assess the contributions of Lenin towards the strength and stability of Soviet Russia.
- 4. Write an essay on the problem of Disarmament during the second and third decades of the 20th century.
- 5. With what motives did the different countries take sides in the Spanish Civil War?
- 6. What were the main features of Hitler's foreign policy? How did he try to realise them?
- 7. Sketch the external policy of the U.S.A. from the end of the First World War to the Pearl Harbour Incident.
- 8. Narrate the story of the ascendancy of Japan in the Far East from 1919 to 1941.
- 9 Make an assessment of the part played by Britain and France in the History of Arab nationalism between the two World Wars.
- 10. Trace the origin of the United Nations Organisation. Examine, in this connection, its aims and principles.
- 11. What is Cold War? Give a critical analysis of its repercussions on International relation since 1945.
  - 12. Write short notes on any two of the following :-
    - (a) Dawes plan;
    - (b) Chamberlain's policy of appeasement;
    - (c) Treaty of Lausanne;
    - (d) Korean War.

## CALCUTTA UNIVERSITY

## Three-Year Degree: Part II 1963

1. 'The League of Nations functioned through an Assembly, a Council, and a Secretariat.'

Describe the composition and functions of these three agencies.

- 2. What were the causes of Italy's discontent in the sphere of international relations after 1919? Analyse the main features of Mussolini's foreign policy.
  - 3. Write a critical note on Hitler's repudiation of treaties.
- 4. Give a brief account of Japan's aggression against China in Manchuria. Do you think that the failure of the League of Nations to check it was 'the first serious blow to its prestige as an agency for providing security'?

5. Why did the United States refuse to join the League of Nations? How did it contribute to the economic recovery of

Europe after the First World War?

- 6. Give a brief outline of Soviet Russia's foreign policy till 1939.
  - 7. Why did the United States join the Second World War?
- 8. Explain the provisions of the United Nations Charter relating to international economic and social co-operation. What are the composition and functions of the Economic and Social Council (UNESCO)?
- 9. How has 'the rise of Communist China as a World power' affected international relations?
- 10. Outline the principal political developments in Africa since 1945.
- 11. How has the position of Britain and France as great colonial Powers been affected by political changes in the World since 1945?
  - 12. Write short notes on any two of the following:-
    - (a) Locarno Pact;
    - (b) Spanish Civil War;
    - (c) Atlantic Charter;
    - (d) Arab League.

#### 1964

- 1. Describe the composition and functions of the Security Council of the United Nations.
  - 2. Explain the causes of the failure of the League of Nations.
- 3. Write a critical note on the 'French demand for security' in the years following 1919.
- 4. Review Sino-Japanese relation during the period 1931—1941.
- 5. Comment critically on the background and the effects of the Munich Agreement.
- 6. Indicate the role of the Soviet Union (a) the war against Hitler's Germany, and (b) the establishment of the United Nations.
- 7. How do you account for the breach between the United States and the Soviet Union after 1945?
- 8. Outline the principal political developments in the middle East since 1945.
- 9. Explain the significance of the Korean War in the history of international relations.
  - 10. Write short notes on any two of the following:-
    - (a) Disarmament. (b) Berlin problem. (c) Malaysia.

## 1965

- 1. How far did the League of Nations succeed as an instrument for the preservation of international peace?
- 2. In what way is the U. N. organisationally an improvement on the League of Nations?
- 3. Trace the history of attempts at Disarmament between the two World Wars.
- 4. Review the efforts for the maintenance of peace in Europe from 1919 to the conclusion of the Locarno Pact (1925).

- 5. Trace the circumstances leading to the Washington Conference of 1922. How far did the Conference settle Far Eastern problems?
- 6. How did Hitler's rise in Germany affect the balance of power in Europe?
- 7. With what motives did the different European countries take part in the Spanish Civil War?
- 8. Sketch the growth of Arab nationalism between the two World Wars.
- 9. Give an account of American policy in the Far East since the end of World War II.
- 10. What is meant by 'Cold War'? How has it affected international relations since 1945?

- 1. Discuss the provisions of the Treaty of Versailles, 1919.
- 2. Analyse the causes of the failure of the League of Nations.
- 3. How effective has been the International Court of Justice in settling disputes among nations?
- 4. Trace the background of Rome-Berlin Axis before World War II.
- 5. What were the circumstances leading to the Manchurian Crisis of 1931?
- 6. Give the history of attempts of Disarmament since World War II.
  - 7. Give an account of Arab-Israel relations till 1956.
- 8. Review American Policy in the Far East since the end of World War II.
- 9. How did the United Nations handle the Indo-Pukistani conflict in 1965?

- 10. Describe Sino-Soviet relations since the end of World War II.
  - 11. Why is the Middle East a storm-centre in World politics?
    - 12. Explain India's policy of non-alignment.

- 1. Narrate the measures adopted by the French during the years 1920-1927 to ensure their national security,
- 2. Explain the chief issues in the controversies relating to Reparation and Inter-Allied-Debt payments after the First World War.
- 3. Examine the chief provisions of the Locarno Pact (1925) and discuss their importance.
- 4. Write a note on the Palestine Question in the inter-war period (1919-39).
- 5. How did the League of Nations attempt to solve the problem of disarmament?
- 6. What were the changes brought about in the political situation in Europe by Hitler's rise to power in Germany?
  - 7. Give a brief account of the Italo-Abyssinian conflict.
- 8. Review Sino-Japanese relations during the period 1931-
- 9. Explain the importance of the Korean question in international relations after World War II.
- 10. Indicate the importance of the South-East Asian problem in world politics since 1945.
- 11. Describe briefly the functions of the General Assembly and the Security Council of the United Nations Organisation.
  - 12. Write a critical note on the Suez crisis.

- 13 Write brief notes on any two of the following:
  - (a) "Independence explosion" in Africa;
  - (b) The Berlin Question;
  - (c) Destalinization;
  - (d) Sino-Indian Conflict, 1962.

- 1. Explain the chief provisions of the Treaty of Versailles, 1919.
- 2. What were the composition and functions of the chief organs of the League of Nations?
- 3. Examine the background of the Washington Conference, 1921-1922. How far did the conference succeed in solving Far Eastern problems?
- 4. Review the attempts made in 1924-1925 to solve the problem of reparation and French security.
  - 5. Write a note on the foreign policy of Fascist Italy.
- 6. Trace the course of the events leading to the Munich Agreement, 1938. Why did the Agreement fail to ensure European peace?
- 7. Give a sketch of Anglo-Egyptian relation during the years 1919-1936.
- 8. "The Spanish Civil War assumed many of the aspects of a European civil war fought on Spanish territory." Elucidate the statement.
- 9. Why did the Allies of the Second World War fall out soon after the war ended?
- 10. How has the establishment of a Communist Government in China affected the country's relations with its neighbours?
- 11. How did the United Nations handle the Suez and Hungarian crises, 1956?

- 12. Write short notes on any two of the following:-
  - (a) Kellogg-Briand Pact;
  - (b) European Common Market;
  - (c) Vietnam;
  - (d) CENTO.

- 1. What is Collective Security? To what extent did the League of Nations succeed in maintaining it?
- 2. Write a critical note on Locarno Treaties. How far did they go to solve the problem of French security?
- 3. Discuss the main features of the American foreign policy between 1919-1939.
- 4. Examine the efforts made to achieve disarmament in and outside the League of Nations.
- 5. Write a note on the impact of the Nazi Revolution in Germany on the European balance of power.
- 6. Give an account of the Manchurian crisis (1931). How did the principal League Powers react to Japan's defiance of the Covenant?
- 7. Review the Arab-Jewish relationship between the two World Wars.
- 8. Discuss the composition and function of the U.N. Security Council. How far has the council succeeded in maintaining peace?
- 9. Trace the steps taken by the Western Powers to arrest the spread of communism since the end of the Second World War,
- 10. Explain the significance of the Korean War in the history of international relations.
- 11. Critically examine the causes of the rift between Soviet Russia and the Chinese People's Republic.

- 12, Write short notes on :-
- (a) Gustav Stresmann, (b) The Atlantic Charter, (c) SEATO,
- (d) Destalinization.

- 1. Were the Peace Treaties that came after World War I consistent with President Wilson's Fourteen Points?
- 2. Discuss the shifts of Soviet foreign policy from 1917 to 1933. What circumstances led Russia to join the League of Nations?
- 3. Discuss the relations between Italy and the Western powers up to the end of the Abyssinian War.
- 4. What were the reactions of the Western powers to the Nazi threat from 1936 to the outbreak of World War II?
- 5. Trace the Far Eastern policy of the U.S.A. from the Washington conference to Pearl Harbour.
- 6. Discuss the composition and powers of the United Nations General Assembly. Do you think it is now more important than the Security Council?
- 7. Discuss the genesis and development of the Cold War of the 1950's.
  - 8. Critically discuss the issue of German reunification.
- 9. Explain the shifts in the foreign policy of Communist China, especially with reference to India.
- 10. Make an assessment of U.S. policy in Vietnam since the Geneva Agreement.
- 11. What has been the role of Arab national movement in international politics since the Suez Crisis?
  - 12. Write notes on any two of the following:
    - (a) Treaty of Lausanne, (b) The Comintern and the Cominform, (c) N.A.T.O., (d) Pan-Africanism,

- 1. To what extent were the international complications of the first decade after World War I due to the treaty of Versailles?
- 2. Account for France's sense of insecurity after the First World War. What attempts were made to remove it?
- 3. 'The years 1924-1930 were the period of the League's greatest prestige and authority'. Explain.
- 4. Examine the provisions of the Locarno Pact of 1925. Do you agree with the view that it marked 'the real dividing line between the years of war and the years of peace'?
- 5. Give a brief survey of Franco-Soviet Relations from 1919 to 1932.
- 6. Review the role of the League of Nations in the Manchurian Crisis of 1931, and indicate the causes of its failure.
- 7. Examine circumstances in which the Russo-German Non-aggression Pact (1939) was signed. What effects did it have on the Western Powers?
- 8. Compare the composition and functions of the League Council with those of the U. N. Security Council.
- 9. Review briefly U.S. policy in the Middle East since the end of the Second World War.
- 10. Make an assessment of Soviet Russia's foreign policy after Nikita Khruschev's fall.
  - 11. Explain India's policy of non-alignment.
  - 12. Write brief notes on any two of the following:
    - (a) Kellogg-Briand Pact,
    - (b) Warsaw Treaty Organisation,
    - (c) The Bandung Conference (1955) and
    - (d) The Cuban Missile Crisis.

- 1. "The Treaty of Versailles had certain special characteristics which determined much of its subsequent history." Explain and illustrate.
- 2. How far is it true to say that during the five years following the peace-treaties of 1919-20 'the duel between France and Germany occupied the centre of the European stage'?
- 3. How did the League of Nations attempt to solve the problem of disarmament? Why did the attempt fail?
- 4. What were the causes of Italy's discontent in the sphere of foreign relations after 1919? Analyse the main features of Mussolini's foreign policy.
- 5. Write an account of the Arab-Jewish relations leading to the emergence of the state of Israel.
- 6. Examine the background of the Washington Conference of 1921-1922. How far did the conference succeed in solving the Far Easterns problems?
- 7. What changes were brought about in the international situation by the rise of the Nazis in Germany?
- 8. Trace the course of events leading to the Munich Agreement, 1938. Why did it fail to ensure peace?
- 9. Describe Sino-Soviet relations since the end of World War II.
- 10. Why did the Allies of 1939-45 fall out soon after the end of the war in 1945.
- 11. Is the United Nations organisationally an improvement on the League of Nations?
  - 12. Write brief notes on any two of the following:
    - (a) Geneva Agreements 1954.
    - (b) Suez Crisis, 1956; Pan-Africanism and
    - (c) Hallstein Doctrine.

- 1. On what grounds is it possible to argue that the 'Versailles' Treaty' was a tainted document and that the Alies had violated the condition on which the armistice was concluded'?
- 2. Is it correct to say that in its attitude to the settlement of 1919-20 'the people of the U. S. A. swaved between extreme idealism and extreme caution'? Support your answer with relevant examples.
- 3. How far did the League of Nations succeed as an instrument for the preservation of international peace?
  - 4. Review Russo-German relations between 1922 and 1938.
- 5. The advent of the Nazis in Germany was marked by "the open violation, on a scale yet unknown in post-war history, of international engagements". Discuss.
- 6. Trace the policy of the U.S.A. in the Far-East from the Washington Conference to Pearl Harbour.
- 7. Make a review of Sino-Japanese relations between 1931 and 1941.
- 8. Discuss the composition and functions of the U. N. Security Council.
- 9. Explain India's policy of non-alignment. Is the Indo-Soviet Treaty of 1971 fully consistent with this policy?
- 10. Discuss the importance of Africa in international relations since the end of the Second World War?
- 11. Examine the impact of the emergence of Bangladesh on India's relations with U. S. A. and Pakistan.
  - 12. Write short notes on any two of the following:
    - (a) Munich agreement, 1938, (b) Tokyo Trial 1946-48;
    - (c) Eisenhower Doctrine, 1957 and (d) U. N. and Hungarian Crisis, 1956.

- 1. Assess the impact of the First World War on international relations.
- 2. What attempts were made to remove France's sense of insecurity after the First World War? To what extent were they successful?
- 3. How did the Manchurian Crisis (1931) affect international relations?
- 4. Write a short account of the Geneva Disarmament Conference (1932-34). Why did it fail?
- 5. Review briefly the relations between the U.S. A. and Japan during the period 1921-41.
  - 6. Sketch the background of Second World War.
  - 7. Analyse the causes of the failure of the League of Nations.
  - 8. Account for the Sino-Soviet rift.
  - 9. Write a short essay on the 'Vietnam war'.
- 10. Bring out the significance of the Arab-Israel conflict in the field of international relations. What are the obstacles to the solution of this problem?
  - 11. Write short notes on any two of the following:
    - (a) Atlantic Charter (1941), (b) Bandung Conference (1955).
    - (c) Suez Crisis (1956): (d) Cyprus problem,

- 1. How did the Peace Settlement of Paris (1919-20) affect international relations?
- 2. Comment on the achievements of the Washington Conference (1921-22). Did the Conference succeed in solving the Far Eastern Problem?
- 3. "The years 1924.30 were the period of the League's greatest prestige and authority." Explain.

- 4. Review the role of the League of Nations in the Italo-Abyssinian war of 1935-36.
  - 5. Analyse the main features of Hitler's foreign policy.
  - 6. Write a short essay on the Spanish Civil War (1936-39).
- 7. Review briefly the relations between the U.S. A, and Soviet Russia since the end of the Second World War.
  - 8. Give a critical account of India's policy of non-alignment.
- 9. Bring out the significance of the recent development in Indo-China in the field of international relations.
- 10. How far has the U.N.O. succeeded as an instrument for the preservation of International peace?
- 11. Give an account of the Arab Movement since the end of World War II.
  - 12. Write short notes on any two of the following:
    - (a) Locarno Pact (1925), (b) Geneva Agreements (1954),
    - (c) The Cuban Missile Crisis (1962), (d) (Indo-Pakistan) Convention of Simla (1972).

# C. U. Honours

- 1. "The enmity of Yugoslavia to Italy was one of the most persistent of the feuds of Europe in the inter-war years." Comment on the statement.
- 2. Analyse the provisions of the treaties of Locarno, and examine their implications.
- 3. Review the handling of Japanese aggression in Manchuria by the League of Nations, and indicate the causes of its failure.
- 4. Give a survey of Franco. Soviet relations between 1919 and 1935.
- 5. What were the influences that shaped the foreign policy of Nazi Germany? Discuss the main objectives of its policy.
- 6. Review American policy in the Far East from the Washington Conference to the Japanese attack on Pearl Harbour.
- 7. What were the circumstances that gave the impetus to West European integration in the early post-war period? How has the situation changed in recent years?
  - 8. Discuss the basic causes of tension in the Middle East,
- 9. Describe the composition and functions of the General Assembly of the U.N. Is it correct to say that this body completely dominates the U.N. today?
- 10. "India is on the move, and the old order passes. Too long have we been passive spectators of events, the play things of others. The initiative comes to our people now, and we shall make the history of our choice" (Nehru). How has India sought to play this new role in world affairs?
- 11. Discuss the causes and nature of the present-day Sino-Soviet rift.
  - 12. Write critical notes on any two of the following :\_\_
    - (a) Japanese Peace and Security Treaties.
    - (b) Geneva Agreements, 1954.
    - (c) Pan-Africanism,
    - (d) Cuban Missile Crisis.

- 1. Sketch briefly the history of the Weimar Republic, and discuss the causes of its downfall.
- 2. Write a critical note on the French quest for security after the First World War.
- 3. 'The idea of revolution became subordinate to the exigencies of national security and defence of the Soviet Republic.' Examine the validity of the statement in relation to Soviet foreign policy between 1921 and 1933.
- 4. Discuss the efforts made by the League of Nations to bring about disarmament.
- 5. Comment on the attitude of Great Britain and France to Italian aggression in Abyssinia.
- 6. Explain the diplomatic background of the Second World War.
- 7. Tell the story of the establishment of the state of Israel. How do you account for the Jewish success?
- 8. Discuss the composition and functions of the Security Council of the U.N.
- 9. Explain the main problems in Japan's foreign relations after the Second World War.
- 10. Trace the origin of the Vietnam problem. What, in your opinion, are the basic issues involved in it?
- 11. Make a critical estimate of the handling of the Sino-Indian border-dispute by the Government of India.
  - 12. Write short notes on any two of the following:
    - (a) Rhodesian Unilateral Declaration of Independence.
    - (b) Alliance for progress.
    - (c) Tashkent Declaration, 1966.
    - (d) 'Revisionism' in Czechoslovakia.

- 1. Were the Peace Treaties that came after World War I consistent with President Wilson's Fourteen Points?
- 2. Discuss the shifts of Soviet foreign policy from 1917 to 1933. What circumstances led Russia to join the League of Nations?
- 3. Discuss the relations between Italy and the Western Powers up to the end of the Abyssinian War.
- 4. What were the reactions of the Western powers to the Nazi threat from 1936 to the outbreak of World War II?
- 5. Trace the Far Eastern Policy of the U. S. A. from the Washington Conference to Pearl Harbour.
- 6. Discuss the composition and powers of the United Nations General Assembly. Do you think it is now more important than the Security Council?
- 7. Discuss the genesis and development of the Cold War of the 1950's.
  - 8. Critically discuss the issue of German reunification.
- 9. Explain the shifts in the foreign policy of Communist China, especially with reference to India.
- 10. Make an assessment of U. S. Policy in Vietnam since the Geneva Agreement.
- 11. What has been the role of Arab National movement in international politics since the Suez Crisis?
  - 12. Write notes on any two of following:-
- (a) Treaty of Lausanne, (b) The Comintern and the Cominform, (c) N. A. T. O., (d) Pan-Africanism.

## 1971

1. To what extent were the international complications of the first decade after World War I due to the Treaty of Versailles?

- 2. Account for France's sense of insecurity after the First World War. What attempts were made to remove it?
- 3. "The years 1924—1934 were the period of the League's greatest prestige and authority".—Explain,
- 4. Examine the provisions of the Locarno Pact of 1925. Do you agree with the view that it marked the real dividing line between the years of war and the years of peace?
- 5. Give a brief survey of Franco-Soviet Relations from 1919 to 1932.
- 6. Review the role of the League of Nations in the Manchurian Crisis of 1931, and indicate the causes of its failure.
- 7. Examine the circumstances in which the Russo-German Non-aggression Pact (1939) was signed. What effects did it have on the Western Powers?
- 8. Compare composition and functions of the League Council with those of the U. N. Security Council.
- 9. Review briefly U. S. Policy in the Middle East since the end of the Second World War.
- 10. Make an assessment of Soviet Russia's foreign policy after Nikita Khruschev's fall.
  - 11. Explain India's Policy of non-alignment.
  - 12. Write brief notes on any two of following:
- (a) Kellog-Briand Pact, (b) Warsaw Treaty Organisation, (c) The Bandung Conference (1955), and (d) The Cuban Missile Crisis.

1. 'The Treaty of Versailles had certain special characteristics which determined much of its subsequent history?'—Explain and illustrate.

- 2. How far is it true to say that during the five years following the Peace-treaties of 1919-20 'the duel between France and Germany occupied the centre of the European stage?'
- 3. How did the League of Nations attempt to solve the problem of Disarmament? Why did the attempt fail?
- 4. What were the causes of Italy's discontent in the sphere of foreign relations after 1919? Analyse the main features of Mussolini's foreign policy.
- 5. Write an account of the Arab-Jewish relations leading to the emergence of the state of Israel.
- 6. Examine the background of the Washington Conference, 1921-22. How far did the Conference succeed in solving the Far Eastern problems?
- 7. What changes were brought about in the international situation by the rise of the Nazis in Germany?
- 8. Trace the course of events leading to the Munich Agreement, 1938. Why did it fail to ensure peace?
  - 9. Describe Sino-Soviet relations since the end of World War II.
- 10. Why did the Allies of 1939-45 fall out soon after the end of War in 1945?
- 11. Is the United Nations organisationally an improvement on the League of Nations?
  - 12. Write brief notes on any two of the following :-
- (a) Geneva Agreements, 1954; (b) Suez Crisis, 1956; (c) Pan-Africanism; and (d) Hallstein Doctrine.

1. What made the U.S.A. boycott the Versailles Settlement? What were its political and economic consequences?

- 2. Account for the failure of the League of Nations in resisting the successive violation of the Covenant by the Fascist Powers during the Nineteen Thirties.
  - 3. Review Franco-Soviet relationship during the inter-war years.
- 4. Why and how did Nazism take root in Germany? What were its effects on contemporary European politics?
- 5. Discuss the Arab-Jewish tension in Palestine between 1919-1939. What contributed to the success of the Jews in founding the State of Israel?
- 6. What, in your opinion, were the immediate causes of the Second World War?
- 7. Why did the 'Grand Alliance' of the Big Three Powers disintegrate after the termination of the Second World War? What steps were taken by the Western Bloc to arrest the expansion of Russian power and influence in Europe?
- 8. Write a brief, but critical, note on the United Nations' handling of the Suez crisis and the Hungarian Revolution in 1956.
- 9. Review Sino-Indian relationship since the establishment of the People's Republic of China.
- 10. Do you think that the Indo-Soviet Treaty of 1971 was a departure from India's policy of the non-alignment?
- 11. Discuss the factors that stand on the way of establishment of normal relationship between Pakistan and Bangladesh. What part can India play in bridging the gulf between these two sovereign independent states?
- 12. Explain the recent shifts in U. S. policy which led to the end of war in Vietnam.

1. How did the Versailles Settlement (1919) generate international tension in the decade following?

- 2. Examine the main provisions of the Treaty of Lausanne (1923) and explain why it was the only one of the peace treaties which was accepted as valid and applicable by all its signatories until its modification in 1936.
- 3. Explain the origin and nature of Anglo-French disputes in the first ten years since 1919.
- 4. Account for France's sense of insecurity after Word War I. What attempts were made to remove it?
- 5. What were the difficulties encountered in effecting disarmament after the First World War? How do you account for the partial success in naval disarmament in the 1920's?
- 6. "The idea of revolution became subordinate to the exigencies of national security and defence of the Soviet Republic".

Examine the validity of this statement in relation to Soviet foreign policy between 1921 and 1933.

- 7. Write a critical review of the U.S. A.'s policy in the Far East from 1921 to 1941.
- 8. Write a critical note on the basic causes of tension in the Middle East.
- 9. Make a review of Sino-Soviet relations during Kruschev's Premiership.
- 10. Analyse the impact of the emergence of Bangladesh on Asian politics.
- 11. Examine the international implications of India's recent contained underground nuclear experiment.
  - 12. Write short but critical notes on any two of the following:
    - (a) Marshall Plan;
    - (b) Bandung Conference;
    - (c) Veto System in the U. N.; and
    - (d) Tashkent argeement (1966).

# 1975

1. Do you agree that the failure of the Weimer Republic should be attributed partly to the Versailles settlement and partly to Post-war French Policy?

- 2. Account for the U.S. defection from the League of Nations and its impact upon the question of Collective Security during the inter-war years.
- 3. Discuss the role of totalitarianism in European politics during the Nineteen twenties.
- 4. Examine the relationship between Soviet Russia and the Western Democracies until the rise of Hitler.
- 5. Write a critical note on the role of the Great powers in the Spanish Civil War.
- 6. Review Nazi-Soviet relations until the German invasion of Russia (June, 1941).
- 7. 'Munich', it is said, could have been avoided, if Britain and France had co-operated with Soviet Russia in resisting Hitler's designs. Do you agree?
- 8. What, in your opinion, were the principal factors that contributed to the total rupture in the relationship between Soviet Russia and the Western Powers between 1945-50?
- 9. Write a brief note on the nature of U.S. involvement in Vietnam. What made the U.S.A. withdraw its troops from Vietnam?
- 10. Review Sino-American relations since the establishment of the People's Republic of China (1949).
  - 11. Write a critical note on Soviet foreign policy after Stalin.
  - 12. Write short notes on any two of the following:
    - (a) Yalta Agreement. (b) The Czechoslovak Coup (1948).
    - (c) Sino-Indian War (1962). (d) The Bangladesh Revolt (1971).

